







4588



মধুসূদন-গ্রস্থাবলী

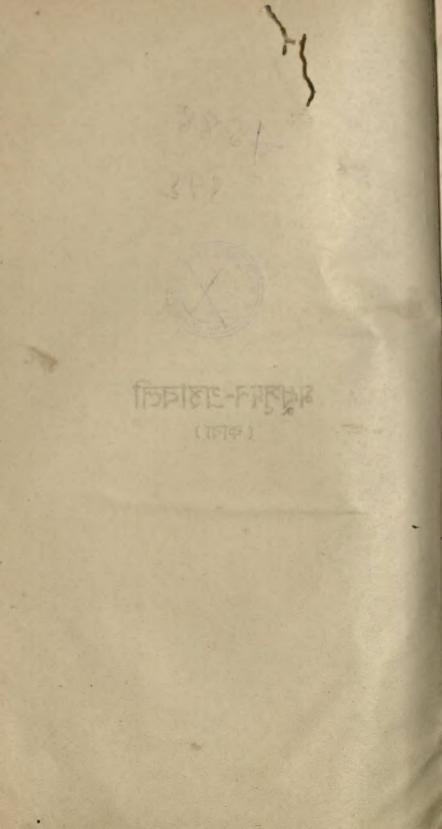

# তিলোত্যাসম্ভব কাৰা

# माहेरकन मधुम्मन मख

[ ३४७० क्षेत्रीरच क्षचम क्षचानित ]

সম্পাদক: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসজনীকান্ত দাস





ব সী য়-সা হি ত্য-প রি ষ ৎ ২৪৩০, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা-৬ প্রকাশক শ্রীসনৎসুমান ওপ্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎ

भी उटकेचा अक्षणहेंगे मिख

5.4.99

প্রথম মৃত্রণ—ফান্ধন, ১৩৪৭; দিতীয় মৃত্রণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫০; তৃতীয় মৃত্রণ—মাঘ, ১৩৫৫; চতুর্থ মৃত্রণ—পৌষ, ১৩৬১
মূল্য তিন টাকা

# ভূমিকা

September on the test of warman by dailed a septimity

১২৮৭ সালের ৩০ চৈত্র কলিকাতার "সাবিত্রী লাইব্রেরী"র দ্বিতীয় বাংসরিক অধিবেশনে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "বাঙ্গালা সাহিত্য। (বর্দ্ধমান শতাব্দীর)" আলোচনায় বলিয়াছিলেন—

আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নৃতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্বে এরুপ নৃতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে একাস্ত বাধিত হইব।

বস্তুতঃ ক্রান্তিকারী বা যুগান্তকারী গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে যদি একটিও প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'তিলোন্তমাসন্তব কাব্য' সেই গ্রন্থ। বাংলা গল্প-সাহিত্যে 'বেতালপঞ্চবিংশতি,' 'আলালের ঘরের ছলাল' ও 'হুর্গেশনন্দিনী' সমবেত ভাবে যে পরিবর্ত্তন আনিয়াছে, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে একা 'তিলোন্তমাসন্তব' সেই পরিবর্ত্তন আনিতে সক্ষম হইয়াছে।

এই কাব্যখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি আমূল পরবর্ত্তিত হইরাছে। প্রার এবং ত্রিপদীর একঘেরে পদচারণের মধ্যে বাংলা কাব্য প্রায় মুমূর্ই ইরা আসিয়াছিল; 'তিলোভমাসম্ভব কাব্যে' অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করিয়া মধুস্দন যেন মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। শুধু কাব্য নয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনে বাংলা-গভও সতেজ ও ওজন্মী হইবার অবকাশ পাইয়াছে।

ইংরেজী ব্ল্যান্ধ ভার্সের আদর্শে এই নৃতন ছন্দে 'তিলোন্তমাসম্ভব কাব্য' রচনার ইতিহাস কোতৃককর। যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'জীবন-চরিতে'র (তৃতীয় সংস্করণ) ২৫৭ হইতে ২৬০ পৃষ্ঠায় এবং নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধু-স্মৃতি'র ১২৪ হইতে ১৩০ পৃষ্ঠায় এই কাহিনী বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ব্ল্যান্ধ ভার্সে রচিত পাশ্চাত্য মহাকাব্যের সহিত মধুস্দনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিয়াই তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে অমিত্রচ্ছন্দে বাংলা কাব্য রচনার দায়িছ লইয়া বাজি রাখিতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষা, সাধনা, পাণ্ডিত্য ও আত্মপ্রতায়ের সহিত অসামান্য কবিপ্রতিভা যুক্ত হওয়াতে তিনি অত্যল্পকালমধ্যেই সে বাজি জিতিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন দিয়াছেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টান্দের ১ ডিসেম্বর গৌরদাস বসাকের নিকট এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

...there is one incident which of course I shall never forget and that is with reference to the introduction of blank verse into our language. Of this, no doubt, you are aware, but you wish me to give some details: well, here they are.

It was a fine evening when we were sitting in the lower hall of the Belgachia Villa where the stage had been set up for the performance of the 'Ratnavali.' Both the brothers, Rajahs Protap Chunder Singh and Issur Chunder Singh were there, and so was our favourite poet. It was a rehearsal night, and the amateurs were coming in one by one; the conversation gradually turned upon the subject of Drama in general and of Bengali Drama in particular. Michael said that "no real improvement in the Bengali Drama could be expected until blank verse was introduced into it." I replied that "it did not seem to me possible to introduce this kind of verse into our language, for I held that the very nature and construction of the Bengali language, was ill adapted for the stately measure and sonorous cadence of blank verse."

"I do not agree with you," said he, "and I think it is well worth making an attempt." "You remember," I added, "how once the late Issur Chunder Gupta made a caricature of blank verse in Bengali, beginning with the lines.

"কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি, ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভৱে খাই।"

"Oh t" said he, "it is no reason because old Issur Gupta could not manage to write blank verse that nobody else will be able to do it." "But," I said, "if I am correctly informed the French, which is no doubt a more copious and elaborate language than our own, has not in it any poem in blank verse. No wonder then that the Bengali should be found unsuited to this kind of versification." "You forget, my dear fellow," he replied, "that the Bengali is born of the Sanskrit than which a more copious and elaborate language does not exist." "True," said I, "but as yet the Bengali seems to be a weakling though born of a healthy and robust mother." "Write me down an ass," said he laughingly, "if I am not able [to convince you of your error within a short time." Then looking sharply at me he added "and what if I succeed in proving to you that the Bengali is quite capable of the blank verse form of poetry."

"Why then," I replied, "I shall willingly stand all the expenses of printing and publishing any poem which you may write in blank verse." \* \* \* "Done," said he clapping his hands,

"you shall get a few stanzas from me within two or three days" and as a matter of fact within three or four days the first canto of the ভিলোভমানন্তৰ কাৰা was sent to me. I was so agreeably surprised, and at the same time so charmed with the artistic manner in which the verses were written, not to speak of the sentiments and the rich imageries of the poetry, that I at once took the MS. to my friends the Rajahs of Paikpara. It was then read by several of our friends who had some reputation for literary taste and I was glad to find that they all agreed with me in my opinion of the composition. Very large indents were no doubt made upon the Sanskrit vocabulary but for all that our poet's attempt could not but be pronounced a complete success. A few days after I again met Michael in the Belgachia Hall. He came up smiling to me and shaking me heartily by the hand, as was his wont, he asked me "How I liked his specimen verses?" "Like them?" said I, "why they are simply charming : you have won the bet and I frankly acknowledge my defeat." At this he laughed and said "I am so glad I have been able to convince you of the capacity of our "weakling" as you thought our Bengali language to be." My late lamented friend Rajah Issur Chunder then said "well, now our friend, Michael, must complete his little poem as soon as possible." "Certainly," said Michael, "and I hope to do so in about a fortnight." The poem was indeed completed within a very short time, and was printed and published at the Stanhope Press, the best Bengalee Press then in existence. By way of a compliment the little volume was dedicated to my humble self and the original Manuscript was also handed over to me. This as you know is carefully preserved in my library. A short time after Michael with his usual exuberance of spirit proposed that we must have a photograph of the presentation of the MS. by the poet to my humble self. At first I was not much inclined to meet his wishes, but he would not listen to my excuses. So we both went by appointment to the studio of Messrs. Rinecke and Co. the best photographic establishment then in Calcutta and there a photograph was taken, but neither I nor Michael liked the pose or the general execution of the picture, and it was arranged that we should call another day and take a second chance. With one thing or another this did not come to pass for some time, and the idea went out of the poet's head.

এই কাহিনীর মধ্যে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। যতীক্রমোহন

যখন বিষয়াছিলেন, বাংলা ভাষা অমিত্রাক্ষরের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তখন মধুসুদন তাঁহাকে শ্বরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, "বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার ছহিতা।" বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষার গান্তীর্য্য ও শব্দসম্পদ্ই বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্ভব করিয়াছে।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মধুস্থান অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোক্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রথম ত্ই সর্গ রচনা করেন। 'বিবিধার্থ-সঙ্গুহে'র সম্পাদক মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৮১ শকাব্দের প্রাবণ মাসে (১৮৫৯ ভূলাই-আগস্ট; ৬ষ্ঠ পর্বর, ৬৪ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮৮) এই কাব্যের প্রথম সর্গটি তাঁহার পত্রিকায় মুজিত করেন। মধুস্থানের নাম ছিল না, রাজেন্দ্রলাল যে ভূমিকাট্রু করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ব্ হইল—

কোন স্বচ্ত্র কবির সাহাব্যে আমরা নিমন্থ কাব্য প্রকটিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বান্ধালী কাব্য হইতে স্বতম্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন, ও অস্ত্য ধমকের পরিত্যাগ, করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্যান্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্দ্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বান্ধালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাহ্ণনীয়; বর্ত্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রান্থ কি পর্যান্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহাদ্য পাঠকর্ন্দ নিরূপিত করিবেন।

'বিবিধার্থ-সঙ্গু,হে'র ৬ প্র পর্বে, ৬৫ খণ্ডে অর্থাৎ শকাব্দা ১৭৮১ ভাজ সংখ্যায় (পৃ. ১০৪-১১১) দ্বিভীয় সর্গ প্রকাশিত হয়। ইহাতেও লেখকের নাম ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। সমগ্র চারি সর্গ একেবারে পুস্তকাকারে ১৮৬০ ঞ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস\* হইতে প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৪। যতীক্রমোহন ঠাকুর প্রথম সংস্করণ পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেন।

মধুস্দনের জীবিত্তকালে এই কাব্যের আরও চ্ইটি সংস্করণ হইয়াছিল।
দিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৬৮ সালে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৯। এই সংস্করণে
মধুস্দন বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ
কন্ধকে লেখেন—

মতীক্রমোহন ভুল করিয়া ট্রানহোপ প্রেদ লিখিয়াছেন ।

I am going to print a plain edition of Tilottama. I wish to try and improve the text. The versification in many places is rather defective. A demand for that work is also increasing daily. You must wait for an edition with notes. Let the text be settled first — 'জীবন-চরিড,' পূ. ৪৮২-৮৩।

ি তিলোন্তমার একটা সাধারণ সংস্করণ বাহির করিতেছি। মূলের কিছু সংস্কারের চেষ্টায় আছি। অনেক স্থলে ছন্দের ত্রুটি নদ্ধরে পড়িতেছে। এই কাব্যের চাহিদা প্রতিদিনই বাাড়তেছে। টীকা-সম্বলিত একটি সংস্করণের অবকাশ আছে। প্রথমে মূল পাঠ ঠিক হউক।

...We are reprinting Tilottama and to tell you the candid truth I find the versification very kancha in many many places. I shall make quite a different thing of the Nymph. Don't fear I shall spoil her.—'জীবন-চরিড,' পু. ৪৯১।

ি তিলোত্তমা পুনম্ ক্রিত করিতেছি; তোমাকে যদি থাঁটি সত্য বলি তাহা হইলে স্বীকার করিব, এই কাব্যের রচনা বহু স্থলে অত্যস্ত কাঁচা মনে হইতেছে। অপ্সরীকে একেবাহর ঢালিয়া সাজিব। ভয় পাইও না, মাটি করিব না।]

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর মধুসূদন রাজনারায়ণকে লেখেন—

...Tilottama has been beautifully reprinted, and I hope considerably improved in a literary point of view. I can only undertake to say that the versification is decidedly better, you will have a copy soon.—'জীবন-চরিড,' পূ. ৫২৫।

িতিলোত্তমা চমৎকার ভাবে পুনমুদ্রিত হইয়াছে এবং আমি আশা করিতেছি সাহিত্যের দিক্ দিয়া প্রভৃত উৎকর্যলাভ করিয়াছে। আমি এইটুকু মাত্র বলিতে পারি বে, রচনা নিঃসংশয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে। তুমি শীঘ্রই এক ধণ্ড বই পাইবে।

ইহার পর ফ্রান্সে অবস্থানকালে মধুসুদন আবার নৃতন করিয়া 'তিলোত্তমাসম্ভব' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রথম সর্গের কয়েক পংক্তির অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সেই পুনর্লিখিত অংশটি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণ দিতীয় সংস্করণেরই প্রায় পুনমু দ্রণ; ছই-একটি স্থলে সামান্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহা চুঁচ্ড়ায় মুদ্রিত এবং কাশীনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত হয়; আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০০। বেঙ্গল লাইত্রেরির পুত্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল "১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭০" দেওয়া আছে।

মধুস্দন 'তিলোত্তমাসস্তবে'র ইংরেজী অনুবাদও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ধবল-গিরির বর্ণনাটুকু অন্দিত হইয়াছিল। এই পাণ্ডলিপির মালিক মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সৌজত্যে ইহা শস্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত Mookerjee's Magazine-এ ১৮৭৪ প্রীষ্টান্দের আগস্ট মাসের সংখ্যায় (পৃ. ৬৮৫-৮৭) মুদ্রিত হয়। 'জীবন-চরিত', পৃ. ২৮৩-৮৫ ও 'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৫০-৫২ জন্তব্য।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে মধুস্থান ও তাঁহার বন্ধুগণের চিঠিপত্রে অনেক সংবাদ আছে। আমরা সেগুলি 'জীবন-চরিত' ( ৪র্থ সং. ) হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলাম। এই পত্রাংশগুলি হইতে এই নৃতন ছন্দ ও নৃতন কাব্য সম্বন্ধে মধুস্থানের নিজের ধারণা ও সেকালের বিদ্বজ্ঞানসমাজে ইহা যে আলোড়নের স্থাষ্ট করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

### ১। ২৪ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখে মধুস্থদন রাজনারায়ণ বস্থকে—

Tilottama will be published, soon, in the shape of a volume. Perhaps you don't know that it is in Four Books. Jotindro Mohan Tagore, at whose expense the work is being printed ( for I am as poor as a good poet ought to be!), seems to think that the last Book is the best. You will soon, however, have an opportunity of judging for yourself. The book will come out soon, but the question is how many will read it. It is a pity you are not in Calcutta. If you were, I should have teased you to give lectures on the work. That would no doubt have gained it some readers. I am afraid you think my style hard, but, believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals" that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it ) Inspiration! Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in Englsh is the toughest of poets-I mean old John Milton! And Virgil and Homer are anything but easy. But let that pass. You no doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar-the father of

a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genious.

## ২। ১৫ মে ১৮৬০ তারিখে মধুস্দন রাজনারায়ণ বস্তুকে—

Tilottama is printed, though the Printer has not yet sent it out. You shall have a copy as soon as possible. As I believe you are one of the writers of the Tattwabodhini Patrika, will you review the Poem in the columns of that Journal? That would be giving it a jolly lift indeed. If you should review the work, pray, don't spare me because I am your friend. Pitch it into me as much as you think I deserve. I am about the most docile dog that ever wagged a literary tail!

I feel highly flattered by the approbation of your wife. She is the first lady reader of Tilottama and her good opinion makes me not a little proud of my performance. I did not read that part of your letter to Rangalal, who is often with me, for we were boys together at Kidderpur and he used to call my mother (God rest her soul!) mother. He is a touchy fellow, but, I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier, I ought to hang my hat a peg or two higher than he. My opinion of him is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps, imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve. Tilottama seems to have created some impression on him, as you will find in his very next poem.

...By the bye, can you induce the Educational Superintendent of your side of the world to take Tilottama by the hand for the higher classes of your school? With you for a teacher, the book is sure to make a tremendous impression....

P. S.—Your good wife, by the bye, is not the first ladyreader of Tilottama. The author's wife claims to have read it before her—¶. •>1-2•1

# ০। ২২ মে ১৮৬০ তারিখে যতীক্রমোচন ঠাকুর মধুসুদনকে—

I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manuscript তিলোভনা in the Poet's own

handwriting! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a Monument that marks a grand epoch in our literature, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuine province. Time will come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves. I feel sure that my descendants (should I have any) will then be proud to think that the manuscript in the author's autograph of the first blank verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the poet himself.—?! > >>> 8 |

#### ৪। রাজনারায়ণ বস্থু রাজেন্দ্রকাল মিত্রকে \*--

If Indra had spoken Bengali he would have spoken in the style of the poem. The author's extraordinary loftiness and brilliancy of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, the uncommon splendour of his diction, and the rich music of his versification, charm us in every page. It is an intellectual treat of the first description; compared to it what are "Lucent syrups tinct with cinnamon?"—?. 3001

#### ৫। রাজেল্রলাল মিত্র রাজনারায়ণ বসুকে-

Your opinion of Madhu's poem is entirely my own, and Jatindra Mohan Tagore, a man of well cultivated taste, and an excellent judge of poetry, whom perhaps you know concurs with me. It is the first and a most successful attempt to break through the jingling monotony of the TAT, and as a poem the best we have in the language. The ideas are no doubt borrowed, and Keats and Shelley and Kalidas and Milton have been largely, very largely, put in requisition; but as you very justly say, "whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape," so the reader has no opportunity to notice, much less to find fault with, the mosaic character of the materials which go to the making up of Tilottama. The author can never expect a wide circle of readers, but then he must console himself by the reflection that Milton is not the most popular author in English.

<sup>\*</sup> নগেন্দ্রনাথ সোম এই পত্রধানি রাজনারায়ণ কর্ভ্ক মধুস্দনকে লিখিত বলিয়াছেন।—'মধু-স্মৃতি,' পূ. ১৩৭-৩৮।

The farce [ cost fo and reject ] is exquisite, and it is an wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand while the other was busy with depicting the Miltonie grandour of Tilottama.

...poor fellow! he is born in evil days, when he will get nothing for his pains save the approbation of a very select few. Our countrymen are not yet in a position to appreciate and enjoy blank verse. It requires a mental training which in these degenerate days of the Kalipug no Bengalee, who has not a liberal English education, can lay claim to. We may however expect, if we escape gliding down to serfdom, to muster strong and esteem Tilottama as her autotype was in the court of Indra. For the present I hear that even the renowned Vidyasagar, for whom I have the greatest respect, thinks our pet an abortion, the worthless issue of drunkenness and stupidity. Would such abortions were plentiful in the country and men to know their value!—9. 3>8-3¢!

#### ৬। ১ জুলাই ১৮৬০ ভারিখে মধুসুদন রাজনারায়ণ বস্থুকে—

The Tilottama is out. I have ordered Messrs. I. C. Bose & Co., to send up a copy to you. As soon as you get the book, you must sit down and read it through and then tell me what you think of it. I am not a man to be put out by any amount of adverse criticism, especially, when that criticism is from an honest friend, who wishes me well.

The want of what is called "human interest" will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans, I could not by any means shove in men and women.

You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain; our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an "apostate," that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Family-Priest! If your friends know English, let them read the Paradise Lost, and they will find how the verse, in which the Bengali poetaster writes, is constructed. The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My

advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

Please tell Gour I have sent a copy of Tilottama for him to his cousin, at the Asiatic Society, not knowing where he himself is posted at present.—?. •२ •-२ ।

### ৭। ১৪ জুলাই ১৮৬০ তারিখে মধুস্থান রাজনারায়ণ বস্থকে—

You are welcome to review Tilottama when you like. By the time you propose to do so, I think, the book will be running through a second edition. But no matter, your opinion, especially, when deliberately given, ought to influence a certain class of our people. Perhaps you will laugh at the idea, but I do assure you that since the publication of the book your name has been frequently in men's mouths. Ask Rajendra. Many have said "O, that Raj Narain Bose of Midnapur is a clever fellow. He seems to appreciate this book warmly. He is right!"

...Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude. I never drink when engaged in writing poetry; for, if I do, I can never manage to put two ideas together! There is not a line in the Tilottama written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer.—?. 323-24!

#### ৮। মধুস্দন রাজনারায়ণ বস্থকে—

I cannot sufficiently thank you for your most welcome letter. Believe me, you endear yourself more to me by the candid manner in which you point out the defects of the Poem than by the praise (and it is splendid by Jove !) you bestow on it. The idea of fixed lightning, though hackneyed, is not bad. The whole beauty of the passage (in Book II 19-40) depends upon it-that is to say, if there be any beauty in it at all. You are unjust to Indra. He is a very heroic fellow, but he cannot resist "Fate." Perhaps, your partiality for the two brothers has slightly embittered your feelings against the poor king of the gods. I myself like those two fellows, and it was once my intention to have added another Book to place them more conspicuously before the reader, but I did not like to entail a larger expense on my friend, Babu Jotindra Mohan Tagore. Indeed, I wanted to stop at the end of the Third Book-but he in a manner insisted that I should finish the story. You must not, my dear fellow, judge of the work, as a regular "Heroic Poem." I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told. You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa. By the bye—did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras? I am anything but a Pandit like Rajendra who is a thundering grammarian, but I know enough to read Kalidasa, and that, I think, is quite enough for me....

The new poem is doing very well, considering everything. I have heard that V.—has been speaking of it with contempt. This does not surprise me. He cannot know much ol the "master-singers" whom the author of Tilottama imitates, and in whose school he has learnt to write poetry. This ebulition of ill-nature on the part of-has lowered him in the estimation of not a few of the serious-minded men of the day in this city. At least, that is what I hear. Jotindra thinks it is "clan-feeling" or in plainer words downright envy. Others less mild than Jotindra, call the old boy, a dirty, envious fellow. Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say— হা উত্তম উত্তম অলভার আছে। মন্দ হয়নি।" But they regret the author did not write in rhyme, that would have made him popular. These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song! They regret his want of popularity while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of .- 9. ७२७-२३।

#### ৯। মধুস্দন রাজনারায়ণ বস্থকে—

You will find that your criticism on Tilottama has not fallen on barren ground. In the present work [ CARATERS ] you will see nothing in the shape of "Erotic Similes"; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha."

Talking of criticism, I am told the Editor of the *Indian Field* (Kissory Chand) is going to ask you through Rajendra to review Tilottama for his Journal. I am sure he could not have gone to a better shop.—?

# ১০। ৩ আগস্ট ১৮৬০ তারিখে মধুস্থদন রাজনারায়ণ বস্থকে-

...Have you seen Rajendra's critique on Tilottama in the Vividhartha? I suppose you have. It is kind.—?. المحالة المحا

#### ১১। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে—

5

...I need scarcely tell you that the Blank form of verse is the best suited for Poetry in every language. A true poet will always succeed best in Blank verse as a bad one in Rhyme. The grace and beauty of the former's thoughts will claim attention, as the melody of the latter will conceal the poverty of his mind. Besides, a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever description that restraint may be. In China, they confine the feet of their women in iron shoes. What is the result? Lameness!

Our 7 footed verse is our "heroic" measure. I hope, one of these days to send you specimens of it. When I first began to write my ear used to rebel, but now I have grown completely reconciled to Bengali Blank verse, and its melody and power astonish me. The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank yerse sounds like English Prose-retaining at the same time a sweet musical impression. I have used more "অমুপ্রাদ" and "মৃক" than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank verse. Take my word for it, that Blank verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, our classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly lift. If we have no "genius" among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sackville-Lord Buckhurst, born in 1527? This nobleman's play, called "Gordobuc" first introduced to Englishmen the form of verse in which William Shakespeare wrote. My motto is, "Fire away, my boys!" The Namby-Pamby-Wallahs-the imitators of Bharat Chunder-our Pope, who has-

"Made Poetry a mere mechanical art,
And every warbler has his tune by heart!"
may frown or laugh at us, but I say—"Be hanged" to them!
—7. 848-49!

#### . ২। মধুস্দন রাজনারায়ণ বস্থকে—

The Tilottama is going on well. The first edition is nearly exhausted. Even the stiff old pundits are beginning to unbend themselves, and the "Someprokash" has spoken out in a manner rather encouraging than otherwise. Blank verse is the 'go'

now. As old Runjit Sing used to say, when looking at the map of India,—"Sub lal ho jaga" I say "Sub Blank verse ho jaga." I had a long talk with Rungo Lal, last evening, on the subject of versification in general and Blank verse in particular: he said—"I acknowledge Blank verse to be the noblest measure in the language, but I say that no one but men accustomed to read the Poetry of England would appreciate it for years to come. I grinned and said "N'importe." I did not care a cowry when it became popular, provided I knew that some day or other, it would become popular.

So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I have been obliged to think of the subject and the result is that I find that the instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th, and 12th. Examples:—

"জয় জয় অমরারি বার ভূজবলে,
পরাজিত আদিতেয় দিভিস্ক্তরিপু,
বজ্রী!"—তিলো—৪।
"চল রকে মোর সকে নির্ভয়্ম-স্থানরে
অনক।" মেঘ—২।
"কেহ কহে ত্রস্ত কুতাস্কে গদা মারি
ব্যেদাইয়।"—তিলো—৪।
"আইলেন বক্ষেশ্রী, ম্রজা স্থানী
কুঞ্জরগামিনী।"—তিলো—২ঃ।

and so on. If this would satisfy the friends about whom you wrote to me some time ago, they are welcome to this explanation.

—9. 899-96

### ১৩। মধুসুদন রাজনারায়ণ বস্থকে---

You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding Tilottoma. The renowned Vidyasagar has at last condescended to see "Great merit" in it, and the Some-prokash has spoken out in a favourable manner. The book is growing popular. I don't know if you read the Education Gazette. If you do, you have no doubt seen the Editor's remarks on blank verse, I do not think R.—either reads or can appreciate Milton; otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of his article. He reads

Byron, Scott and Moor, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest School of poetry, except, perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better.

...Old father John Long is decidedly taken up with Blank Verse. He told Gour the other day;—"In the course of four or five years Dutt will, if spared, revolutionise the language of your country!"—?]. 899-95!

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রকাশিত হইলে পর সে কালের সাময়িক পত্রে ইহার যে সকল সমালোচনা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ উপরের পত্রাংশগুলিতে আছে। তন্মধ্যে 'সোমপ্রকাশে' পণ্ডিত দারকানাথ বিচ্চাভূষণের, 'বিবিধার্থ-সঙ্গুহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এবং Indian Field-এ রাজনারায়ণ বস্থুর আলোচনা স্বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা নিম্নে সেগুলি অংশতঃ উদ্ধৃত করিলাম—

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুস্বদন দত্ত নৃতনবিধ পতে এক নৃতন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ঐ গ্রন্থ তিলোন্তমানন্তব কাব্য। আমরা ইহার অধিকাংশ স্থল অভিনিবেশ পূর্বক
পাঠ করিয়াছি। দেখিলাম গ্রন্থকার আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।
গ্রন্থ নৃতনবিধ পতে নিবদ্ধ এবং ইচ্ছা পূর্বক কিঞ্চিৎ কঠিন করা হইয়াছে। এই তুই
কারণ বশতঃ পাঠ মাত্র ভাল লাগে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ
করিলে চিন্ত গ্রন্থকারের প্রশংসার দিকে ধাবমান হয়।

বাক্ষনা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পশ্য নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পশ্য ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সন্তাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, প্রভৃতি যে সমগুপ্ত আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনার তাহা উপযোগী নহে। দেশের দোষে হউক, অথবা অভ্যাস দোষে হউক, আমাদিগের দেশের লোকেরা আদিরসপ্রিয়। পয়ারাদিজ্বন্দ সেই আদিরসালিই রচনারই প্রকৃত উপযোগী। এতক্ষারা প্রগাঢ় রচনা হইবার সন্তাবনা নাই। প্রগাঢ় রচনা বিষয়ে সংযুক্ত ও প্রয়ম্বালালীকের বর্ণাবলী আবশ্যক; কিন্তু পয়ারাদি ছন্দে তাদৃশ বর্ণাবলী বিশ্বাসকরিলে উহার শোভা এক কালে দূরে প্রস্থান করে। কোমল মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর যারা বিরচিত হইলেই উহার শোভা হয়। অতএব প্রগাঢ় রচনার্থ ভিল্পবিধ শশ্য সৃষ্ট নিভান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়ছে। তিলোন্তমাসম্ভব কারা রচমিতা তাহার নবাবতার করিলেন। এখন বদি অন্ত অন্ত লোকে তাহার প্রদর্শিত পথের পথিক হন, অবিলম্বে অমিত্রাক্ষর পথের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে, এবং ঐ পঞ্চে নি:সন্দেহ নানাবিধচ্ছন্দ আবির্ভাবিত হইবে। এখন প্রগাঢ় রচনার সময় উপস্থিত ছইয়াছে। এখন আর লোকের মন স্থময় আদিরস সাগ্রে ময় হইতে ভাদৃশ উৎস্ক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন ব্যমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত

পতা স্ষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুস্দন দত্তের চেষ্টা ঘণোচিত সময়েই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের অনেক স্থলই উন্নত হইয়াছে, গ্রন্থকারও উহাকে উন্নত করিবার নিমিত্ত সম্চত যত্ন পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মত্ন সম্পূর্ণরূপে সমল হয় নাই। আমাদিগের দেশের গ্রন্থকারেরা সচরাচর যে দোষে আরুষ্ট হইয়া থাকেন, তিনি সম্যক্রপে তাহার হন্ত পরিহার করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তিনি যেরপ নৃতন্বিধ উন্নত পছের স্ষ্টিক্রিয়ায় প্রাবৃত্ত হইয়াছেন, তদম্রপ বিষয়টি মনোনীত করিতে সমর্থ হন নাই।—'সোমপ্রকাশ,' ২০ প্রাবণ ১২৬৭, পৃ. ৪৪৮-৪৯।

শেষ হইবার পূর্বেই বাক্য শেষ করিলে যতিভঙ্গ হয় না, ইহাই আমাদিগের বজ্জাত প্রান্তি তাহার তিক্ত প্রান্তি করি দায় করি না।
 শেষ হইবার পূর্বেই বাক্য শেষ করিলে যতিভঙ্গ হয় না, ইহাই আমাদিগের বজ্জাত ।
 তাহার উদাহরণার্থে আমরা এক চরণান্তর্গত প্রশ্নোত্তরবিশিষ্ট কবিতায় উদ্দেশ করিতে পারি; তাহাতে আমাদিগের বাক্য সপ্রমাণ হইবে।
 তিভ্তির সামান্ত কবিতায়ও
 তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দেখুন, কুমারদন্তবের ৪র্থ সর্গের ৫ম শ্লোক যথা—

উপমানমভূছিলাসিনাং
করণং যন্তব কান্তিমন্তরা।
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং
ন বিদীর্ঘ্যে—কঠিনাঃ থলু স্তিয়ঃ।

এ ন্থলে চতুর্থ পাদের "ন বিদীর্ঘ্যে" পদের পরই অর্থের শেষ হইয়াছে।
"কঠিনাঃ থলু জ্বিয়ঃ" বাক্যের সহিত পূর্ব্ব বাক্যের বৈয়াকরণীয় কোন আদক্তি নাই,
অথচ ঐ স্থান ছন্দের যতি স্থান নহে। রঘুবংশে ধথা,

লোহহমাজয়গুদ্ধানামাফলোদয়কর্মণাম,
আদম্প্রকিতীশানামানাকরপবর্ম নাম,
যথাবিধি হুতায়ীনাং যথাকামাচিতাপিনাম,
খ্যাপরাধদগুলাং যথাকালপ্রবোধিনাম,
ত্যাগায় সস্ত্তার্থানাং সত্যায় মিতভাবিণাম,
যশনে বিজিগীব্লাং প্রজায়ে গৃহমেধিনাম,
শৈশবেহভান্তবিভানাং যৌবনে বিষয়েষিণাম,
বার্দ্ধকে ম্নিবৃত্তীনাং যৌবনে বিষয়েষিণাম,
রঘ্ণাময়য়ং বক্ষো,—১য় সর্গ, ৫-১০ প্রোক।

এই বাক্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইবে। ইহাতে "বক্ষ্যে" পদেই অর্থের শেষ

...The author's loftiness of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, and the uncommon splendour of his diction, charm us in every page of the poem. It is an intellectual luxury...the extraordinary genius of our poet has enabled him to arrange his copious store of sublime and beautiful sentiments and images into one harmonious and original whole and produce a masterpiece of poetry that will delight his nation from generation to generation.—The Indian Field for 2 Feb. 1861 (as quoted in the Modern Review for June 1936, pp. 658-60.)

রামগতি স্থায়রত্বের 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব'
মধুস্থদনের জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়। স্থায়রত্ব মহাশয় এই কাব্য
"মিষ্টবোধ না হওয়ায় ত্যাগ" করেন। নৃতন ছন্দ ও ভাষার বাধা তিনি
অতিক্রেম করিতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন—

আমরা প্রথমে ইহা পাঠ করিতে পারি নাই, বলিয়া কেহ এরপ ব্ঝিবেন না বে, তিলোত্তমা রদবতী নহেন ;—ইহাতে উৎক্কৃত্ত রদ আছে, কিন্তু দেই রদ, কর্ণের অনভ্যন্ত কর্কশায়মান নৃতন ছন্দ, দ্রায়য়, 'ভূষেণ' 'অস্থিরি' 'কান্থিল' 'কেলিম্' প্রভৃতি মাইকেলি নৃতনবিধ ক্রিয়া-পদ, ব্যাকরণদোষ প্রভৃতি কণ্টকার্ত কঠিন ঘকে এরপ আচ্ছাদিত যে, তাহা ভেদ করিয়া স্থাদ গ্রহণ করিতে সকলের পক্ষে পরিশ্রম পোষায় না।—১ম সংস্করণ (১৮৭৩), পৃ. ২৬৯-৭০।

একটি কথা আমাদিগকে সর্ব্বদাই শারণ রাখিতে হইবে, এই কাব্যে মধুস্দনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ছন্দ; কাব্যের বিষয়-বস্তু নির্দ্ধারণ অথবা কবিছ-শক্তির প্রয়োগ গৌণভাবে করা হইয়াছে। যতীক্রমোহন ঠাকুরকে লিখিত "মঙ্গলাচরণে" তাঁহার কৈফিয়ৎ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে:—

বে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তবিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাছল্য; কেন না এরপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল দত্য: পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন দমর অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যথন এদেশে সর্ব্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগেদবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো দে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিস্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিকার, কি ধ্যুবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

আজ প্রায় শতান্দীকালের ব্যবধানে আমরা বৃঝিতে পারিতেছি, কবি মধুস্থান সে দিন ভূল করেন নাই।

এই "ভূমিকা"র প্রথম সংশ্বরণ 'মগুস্থতি'র উল্লেখ করা হইরাছে।

# তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

[ ১৮৭০ গ্রীষ্টাব্দে মৃদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে ]

### মঙ্গলাচরণ।

## মান্থবর শ্রীযুক্ত বাবু যতীক্রমোহন ঠাকুর মহোদয় সমীপেয়ু।

विनय भूवः मत निर्वापनस्म ७९,

বে উদ্দেশে তিলোভমার স্বাষ্ট হয়, তাহা দফল হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে স্থ্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে দমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম দার্থক বোধ করিব।

ষে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তিষিয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেন না এরপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল দত্তঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন দময় অবশুই উপস্থিত হইবেক, ষথন এদেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগেদবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো দে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছয় থাকিবেক, যে কি ধিকার, কি ধ্রুবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

দে যাহা হউক, এ কাব্য আমার নিকটে সর্বাদা সমাদৃত থাকিবেক, যেহেতু মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গুণগ্রাহকতা, এবং বন্ধুতাগুণে যে আমি কি পর্যান্ত উপকৃত হইয়াছি, এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান-স্বন্ধণ। আক্ষেপের বিষয় এই যে মহাশয় আমার প্রতি যেরপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই যদ্দারা আমি উহার যোগ্য হইতে পারি। ইতি

গ্রন্থক†রস্থ ।

# তিলোত্যাসম্ভব কাব্য

## প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে গিরি হিমাজির শিরে— অভভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন ; সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল; যেন উদ্ধবাহু সদা, শুভবেশধারী, নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শুলী— यां शीकून (धार्य यां शी! निक्क, कानन, তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম-অ্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল, ( যেন মরক্তময় কনক্কিরীট ) না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা, বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথীক্ষথে যেন किए लिया। स्नामिनी विश्विनीमल, সুনাদী বিহঙ্গ, অলি মত মধুলোভে, কভু নাহি ভ্ৰমে তথা! মুগেন্দ্ৰ কেশরী,— করীশ্বর,---গিরীশ্বশরীর যাহার,---শার্দ্দুল, ভল্ল্ক, বনচর জীব যত— वनकमिनी क्त्रिक युलाहना,-ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী,— না যায় নিকটে তার—বিকট শেশর। অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহরে, কলকল করে জল মহাকোলাহলে, ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি कत्नां निनी : घन यत्न वरहन श्वन, মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত.

(I)

নিশাস ছাড়েন যেন সর্বনাশকারী ! **मानव, मानव, यक्क, तक्क, मानवादि,**— मानवी, भानवी, प्रवी, किया निभावती সকলেরি অগম—তুর্গম তুর্গ যেন! দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারি দিকে, ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন। এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা বীণাপাণি ? কবি, দেবি, তব পদামুজে প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি। তব কুপা-মন্দর দানব-দেব-বল, শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে; এ বাক্সাগর আমি মধি স্তেনে. লভি, মা, কবিতামৃত--নিরুপম সুধা। অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি ! যে শশীর স্থান, মাতঃ, স্থাণুর ললাটে, তাঁহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে নিশার শিশিরবিন্দু, মুক্তাফলরূপে !---

কহ, সতি ;—কি না তৃমি জান, জ্ঞানমরি ?—
কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে
কঠোর তপস্থা নর করে যুগে যুগে,
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে—
সাগর বিপুলবংশ যে লোভেতে হত ?
কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী ?
কোথা বৈজ্ঞান্ত-ধাম, স্থবর্ণ আলয়,
প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর ?
কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা,
রবির পরিধি যেন মেক্ল-শৃল্লোপরি—
উভয় উজ্জ্লভর উভয়ের ভেজে ?
কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন ?

কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলপতি ? (काथा त्म छेर्विभी, क्राप्त श्विन्मताहत्रा, চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা, মিশ্রকেশী—যার কেশ, কামের নিগড়, कि जमत्त्र, किया नत्त्र, ना वाँदिश कांशादत ? কোথায় কিন্নর ? কোথা বিভাধরদল ? शक्तर्व— मननगर्व थर्व यात्र ऋरभ ? চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ— মহারথী ? কোথা বজ্ঞ, ভীমপ্রহরণ ! যার ক্রত ইরম্মদে, গভীর গর্জনে, দেব-কলেবর কাঁপে করি থর থর: ভূধর অধীর সদা, চমকে ভূবন আতক্ষে? কোথা সে ধনুং, ধনুংকুলরাজা আভাময়, যার চারু-রত্ন-কান্তিছটা শোভে গো গগনশিরে (মেঘময় যবে) শিখিপুচ্ছচূড়া যেন দ্বধীকেশকেশে। কোথায় পুষর, আবর্ত্তক-ঘনেশ্বর ? কোথায় মাতলি বলী ? কোথা সে বিমান, মনোরথ,পরাজিত যে রথের বেগে— গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িং লাঞ্ছিত ! কোথায় গজেন্দ্র এরাবত ? উচ্চৈ:শ্রবাঃ হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি 📍 কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্ত-যৌবনা, (मरवन्य-खम्य-मरत्रावत-कमाननी, (पर-कूल-लांहन-आंनलमश्री (परी, আয়তলোচনা ? কোথা স্বৰ্ণ কল্পতক, কামদ বিধাতা যথা, যার পৃত পদ व्यानत्म नमनवरन प्रवी ममाकिनी ধোন্ সদা প্রবাহিণী কলকল কলে ?— হায় রে, কোথায় আজি সে দেববিভব।

সহস্রেক বংসর যুঝিয়া দানবারি, প্রচণ্ড দিভিজ ভূজ প্রতাপে তাপিত, ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে— আকুল! পাবক যথা, বায়ু যাঁর সখা, সর্বভুক, প্রবেশিলে নিবিড় কাননে, মহাত্রাসে উদ্ধিখাসে পালায় কেশরী; मनकन नगमन, हक्षन मल्या, করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি আশুগতি; মুগাদন শাদিল, বরাহ, মহিষ, ভীষণ খড়গী---অক্ষয়শরীরী ভল্লুক বিকটাকার, হুরস্ত হিংসক পালায় ভৈরবরবে, ত্যজি বনরাজি:— পালায় কুরক রক্ষরসে ভক্ত দিয়া, ज्बन, विश्न, विश्न, विश्न भाग्न नित्न ;— मशास्त्रां नार्त हरन कीवन-छत्रक. জীবনতরক যথা পবনতাড়নে। অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখি সে সমরে,

পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিশী
পুরন্দর; পালাইলা পালী দেখি পাশে
দ্রিয়মাণ, মন্তবলে মহোরগ বেন!
পালাইলা যক্ষনাথ ভীম গদা ফেলি,
করী যেন করহীন! পালাইলা বেগে
বাতাকারে মৃগপৃষ্টে বায়ুকুলপতি;
জরজর-কলেবর, ছটাম্র-শরে
পালাইলা শিখি-পৃষ্টে শিখিবরাসন
মহারথী; পালাইলা মহিষ বাহনে
সর্ব্বস্থকারী যম, দম্ভ কড়মড়ি,
সাপটি প্রচণ্ড দশু—বার্থ গ্রেবে রণে।

পালাইলা দেবগণ রণভূমি তাজি;
জয় জয় নাদে দৈতা ভ্বন পুরিল।
দৈববলে বলী পাপী, মহা অহঙ্কারে
প্রবেশিল স্বর্গপুরী—কনক নগরী,—
দেবরাজাসনে, মরি, দেবারি বসিল!
হায় রে, যে রতির মৃণাল-ভূজপাশ,
(প্রেমের কুসুম-ডোর,) বাঁধিত সভত
মধ্সধে, স্মরহর-কোপানল যেন
বিরহ-অনল রূপ ধরি, মহাতাপে
দহিতে লাগিল এবে সে রতির হিয়া।

সুন্দ উপস্থানাস্থর, স্থারে পরাভবি,
লণ্ড ভণ্ড করিল অথিল ভূমণ্ডল;
ঔর্বেশ্বয়ি ক্রোধানল পশি যেন জলে,
জালাইলা জলেশ্বরে, নাশি জলচরে।
তোমার এ বিধি, বিধি, কে পারে বুঝিতে,
কিবা নরে, কি অমরে ? বোধাগম্য তুমি!

ত্যজি দেববলদলে দেবদলপতি হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী;— যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দায় কিরাত

লুটিলে কুলায় তার পর্বত-কন্দরে, শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া, আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শুঙ্গোপরি, কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষশাথে বসে উভি:---ধবল অচলে এবে চলিলা বাসব। বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে, মহতজনভরদা মহত যে জন। এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি-প্রহারে চ্ণিয়াছিলা শৈল-কুল-পাখা হৈম, শৈলরাজমুত মৈনাক পশিলা অতলজলধিতলে—মান বাঁচাইতে! যথা ঘোরতর বাত্যা, অস্থিরি নির্ঘোষে গভীর পয়োধি নীর, ধরি মহাবলে জলচর-কুলপতি মীনেক্স তিমিরে, ফেলাইলে তুলে কুলে, মৎস্তনাথ তথা অসহায় মহামতি হয়েন অচল: অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া জিফু-অজিফু গো আজি দানব-সংগ্রামে দানবারি! মহারথী বসিলা একাকী;--নিকটে বিকট বজ্ঞ, ব্যর্থ এবে রণে, কমল চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি, প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতশরীর কেশরী শিখরী সমীপে यथा—ব্যথিত জদয়ে! কনক-নিশ্মিত ধন্স---রতন-মপ্তিত, ( কাদম্বিনী ধনী যারে পাইলে অমনি यज्ञान भीमछाप्रास्थ भन्नतम् इन्नरम् ) অনাদরে শোভে, হায়, পর্বতশিখরে. थवन-मन् । उन्हान चिक्रा स्टाउटक. শশিকলা উমাপতি-ললাট যেমতি। শৃন্ত তূণ--বারিশ্ন্ত সাগর যেমনি,

যবে ঋষি অগস্তা শুষিলা জলদলে ঘোর রোষে! শব্দ, যার নিনাদে আকুল দৈত্যকুল-করী-অরি-নিনাদে যেমতি कतिवृत्य-निवानत्य नौतव तम এरव। হায় রে, অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ! হায় রে. গরিমাহীন গরিমা-নিধান। যে মিহির, তিমিরারি, কর-রত্ন-দানে ভূষেন রজনী-স্থা, স্বর্ণতারাবলী, গ্রহরাশি,—রাহু আসি গ্রাসিয়াছে তাঁরে। এবে দিনমণি দেব, মৃত্ব-মন্দ-গতি, অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্ররথ, বিশাম বিলাস আশে মহীপতি যথা সাঙ্গ করি রাজ্য-কার্যা অবনীমণ্ডলে। শুখাইল নলিনীর প্রফল্প আনন. গুরুহ বিরহকাল কাল যেন দেখি সমুখে! মুদিলা আঁখি ফুলকুলেশ্বরী। মহাশোকে চক্রবাকী অবাক্ হইয়া, আইলো তরুর কোলে ভাসি নেত্রনীরে, একাকিনী-বিরহিণী-বিষয়বদনা. বিধবা ছহিতা যেন জনকের গৃহে। মৃত্হাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা, তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে স্থন্দরী; বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সরঃ, চন্দ্রিমার রজঃকাস্তি কাস্তিল সবারে। শোভিল বিমল জলে বিধপরায়ণা कुम्मिनी ; ऋला भारा विभागवम्ना ধুতুরা চির যোগিনী, অলি মধুলোভী কভু না পরশে যারে। উতরিলা ধীরে, বিরাম-দায়িনী নিজা--রজনীর স্থী--कृश्किनौ अक्षरमिवौ अखनौत मह।

বস্থমতী সভী তাঁর চরণকমলে, জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা। আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে ধীরভাবে, ভীমা দেবী ভীম পাশে যথা মন্দগতি। গেলা সতী কৌমুদীবসনা শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা। ধরি পাদপদাযুগ করপদাযুগে, কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা प्रिकारिथ। अक्ष-ितन्त्र, हेरल्यत्र हत्रत्व, শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে, জাগান অরুণে যবে উষা সাজাইতে একচক্রেরথ, খুলি সুকমল-করে পুর্ব্বাশার হৈম দার! আইলেন এবে निजारमवी, मर अश्र-(मवी मर्हती, পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি! মৃত্ব মন্দ গন্ধবহ-বাহনে আরোহি, আসি উতরিলা দোঁতে যথা বজ্রপাণি; কিন্তু শোকাকুল হেরি দেবকুলনাথে, নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা, युकिकतीवृन्त यथा नरतस नमीरभ দাঁড়ায়,—উজ্জ্বল স্বর্ণপুতলীর দল। হেরি অমুরারি দেবে শোকের সাগরে মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রালয়সলিলে,— কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি নিজা পানে চাহি, সুমধ্র স্বরে শ্রামা কহিতে লাগিলা;—

"হায়, সথি, এ কি লালা খেলিলা বিধাতা? দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের পতি, এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজ্ञন, ভয়ন্বর—মরি! এ কি সাজে লো ভাঁহারে? হায় রে, যে কল্পতক্র নন্দনকাননে, মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে প্রভাময়, কে ফেলে লো উপাড়ি তাহারে মরুভূমে ? কার বুক না ফাটে লো দেখি এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির-সাগরে।" কহিতে কহিতে দেবী শর্কারী স্থন্দরী কাঁদিয়া তারাকুস্তলা ব্যাকুলা হইলা ! শোকের তরঙ্গ যবে উথলে श्रमस्य. ছিন্ন-তার বীণা সম নীরব রসনা ---অরে রে দারুণ শোক, এই তোর রীতি! শুনি যামিনীর বাণী, নিজাদেবী তবে উত্তর করিলা সতী অমৃতভাষিণী. মধুপানে মাতি যেন মধুকরী ধরী মধুর গুঞ্জরে, আহা, নিকুঞ্জ প্রিলা ;— "যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে; বিধির নির্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ? আইন এবে, তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ, किक्षिः कारमत ज्रात श्रीत, यिन भाति, এ বিষম শোকশেল, যতন করিয়া। ডাক তুমি, হে স্বজনি, মলয় প্রনে; বল তারে স্থানেরভ আশু আনিবারে, কহ তব স্থাংগুরে স্থা বর্ষিতে। यांडे जामि, यनि भाति, मूनि, खियमि, ও সহস্র আঁখি, মন্ত্রবলে কি কৌশলে। গড়ুক স্বপনদেবী মায়ার পৌলোমী— मृशाकी, शीवतस्त्रनी, स्विय-व्यथता, সুশোভিত কবরী মন্দারে, কুশোদরী ; (विकृत परिवास रिक मात्रात नमन ; भागात डेर्किनी जानि, वर्नवीना करत्र, গায়্ক মধুর গীত মধু পঞ্সরে; রস্কা-উরু রস্তা আসি নাচুক কৌতুকে।

যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর, নলিনীর সধা আসি নাহি দেন দেখা কনক উদয়াচল-শিখরে, উজলি দশ দিশ, হে স্বজনি, আইস ভোমা দোঁহে, সাধিতে এ কার্য্য মোরা করি প্রাণপণ।"

তবে নিশি, সহ নিজা, স্বপ্ন কুহকিনী,
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
স্বর্ণ চম্পকদাম গাঁথি যেন রতি
দোলাইলা প্রাণপতি মদনের গলে!
ধীরভাবে দেবীদল, বেড়িয়া দেবেশে,
যাঁর যত তন্ত্র, মন্ত্র, ছিটা, ফোঁটা ছিল,
একে একে লাগাইলা; কিন্তু দৈবদোধে,
বিফল হইল সব; যামিনী অমনি,
চঞ্চল বিস্ময়ে দেবী, মৃত্যু, কলস্বরে,—
একাকিনী, স্থনাদিনী কপোতী যেমতি
কুহরে নিবিড় বনে—কহিতে লাগিলা;—

"কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম আজি। কিবা জিনে ত্রিভ্বনে আমা তিন জনে ? চিরবিজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে। সাগর মাঝারে, কিস্বা গহন বিপিনে, রাজসভা, রণভ্মে, বাসরে, আসরে, কারাগারে, তৃঃখ, সুখ, উভয় সদনে, করি জয় স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, আমরা; কিন্তু সে প্রবল বল র্থা হেথা এবে।"

শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—হাসে শশী যথা—
কহিলা খ্যামা স্বজনী রজনীর প্রতি;
"মিছে খেদ কেন, সখি, কর গো আপনি?
দেবেন্দ্রমণী ধনী পুলোমছহিতা
বিনা, আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ জলন্ত শোকানল? যদি আজ্ঞা দেহ,

4588

যাই আমি আনি হেথা সে চারুহাসিনী।
হায়, সখি, পতিহীনা কপোতা যেমতি,
তরুবর, শৃঙ্গধর সমীপে, বিলাপি
চাহে কান্তে সীমন্তিনী, বিরহবিধ্রা,
আন্তি-দৃতী সহ সতা ভ্রমন জগতে,
শোকে! শুন মন দিয়া, রজনি স্বজনি,
যদি আজ্ঞা কর তবে এখনি যাইব।
যাও বলি আদেশিলা শশান্তরঙ্গি।
চলিলা স্বপনদেবী নীলাম্বর-পথে—
বিমল তরলতর রূপে আলো করি
দশ দিশ; আশুগতি গেলা কুহকিনী,
ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে।

গেলা চলি স্বপ্নদেবী মায়াবী স্থলরী ক্রেতবেগে; বিভাবরী নিজাদেবী সহ বিদলা ধবল শৃঙ্গে; আহা, কিবা শোভা! যুগল কমল, যেন জগৎ মোহিতে, ফুটিল এক মৃণালে ক্লীর-সরোবরে! ধবল শিখরে বসি নিজা, বিভাবরী, আকাশের পানে দোঁহে চাহিতে লাগিলা, হায় রে, চাতকী যথা সতৃষ্ণ নয়নে চাহে আকাশের পানে জলধারা-আশে!

আচ্ছিতে পূর্বভাগে গগনমণ্ডল
উজ্জ্বলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
ঠেলি ফেলি হুই পাশে তিমির-তরঙ্গ,
উঠিল অম্বর-পথে; কিম্বা ছিষাম্পতি
অরুণ সার্থি সহ স্বর্ণচক্র রথে
উদয় অচলে আসি দরশন দিলা।
শতেক যোজন বেড়ি আলোক-মণ্ডল
শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
নীলোৎপল-দলে, কিম্বা নিক্যে যেমতি

সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্ররূপে। এ স্থন্দর প্রভাকর পরিধি মাঝারে, মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সভী ওই ? কেমনে, কহ, মা, খেতকমলবাসিনি, কেমনে মানব আমি চাব ওঁর পানে ? রবিচ্ছবি পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে ? এ पूर्वन माम कत छव वरन वली। চরণ যুগল শোভে মেঘবর-শিরে, নীল জলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা, কিস্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ রতন। দশ চন্দ্র পড়ি রে রাজীব পদতলে, পূজা ছঙ্গে বসে তথা---স্থের সদন। কাঞ্চন-মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে মণিরূপে শোভে ভার; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে বেণী,—কামবধ্ রতি যে বেণী লইয়া গড়েন নিগড় সদা বাঁধিতে বাসবে ! অনস্ত-যৌবন দেব, বসস্ত যেমনি সাজায় মহীর দেহ স্থমধুর মাসে, উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সতত অমুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ। অলিপংক্তি,—রতিপতি-ধন্নকের গুণ,— সে ধমুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে কমল নর্ন-যুগোপরি, মধু আদে নীরব ৷--হায় রে মরি ! এ ভিন ভুবনে কে পারে ফিরাতে আঁখি হেরি ও বদন। পল্লরাগ-খচিত, পাল্লের পর্ণ সম পট্টবন্ত্র: মু-অঞ্চলে অলে রত্নাবলী, विक्रमीत यना (यन व्यवक्रम मना। সে আঁচল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরি ভাতে, কামকেতৃ যথা যবে কামস্থা

বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতৃকে! जूवनरमाहिनौ (नवौ, वित्र सिंघांमरन, আইলা অম্বরপথে মৃত্মন্দগতি,— नौलायू मागत-मूर्य नौलांश्यल-मरल যথা রমা স্থকেশিনী কেশববাসনা, সুরাস্থর মিলি যবে মথিলা সাগরে! হায়, ও কি অঞ কবি হেরে ও নয়নে ? অরে রে বিকট কীট, নিদারুণ শোক, এ হেন কোমল ফুলে বাসা কি রে তোর— সর্বভৃক্ সম, হায়, ভুই হুরাচার সর্বভূক্ ? শৃত্যমার্গে কাঁদেন বিষাদে একাকিনী স্বরীশ্বরী ! চল, স্বনপতি! ঘন-কুলোত্তম তুমি, উড় ক্রতবেগে। তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে ফলে সে হুর্লভ স্বর্ণলতিকা, প্রশে যাহার, শোকের শক্তি-শেলাঘাত হতে লভিবেন পরিত্রাণ বাসব স্থমতি!

আইলা পৌলোমী সতী মেঘাসনে বসি,
তেজোরাশি-বেষ্টিতা; নাদিল জলধর;
সে গভীর নাদ শুনি, আকাশসন্তবা
প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে
চারি দিকে; কুঞ্জবন, কন্দর, পর্বত,
নিবিড় কানন, দূর নগর, নগরী,
দে স্থর-তরজ রঙ্গে পুরিল স্বারে।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শৃত্য পথে, হেরি দূরে প্রাণনাথে যথা
বিরহবিধুরা বালা, ধায় তার পানে।
নাচিতে লাগিল মন্ত শিখিনী স্থিনী;
প্রকাশিল শিখী চাক্ল চন্দ্রক-কলাপ;
বলাকা, মালায় গাঁথা, আইলা ছরিতে

যুড়িয়া আকাশপথ; স্বর্ণ কন্দলী—
ফুলকুলবধ্ সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শৃত্যপানে চাহিয়া হাসিল;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধানি,
চাহে গো নিক্প্রপানে, যবে ব্রন্ধানে,
দাঁড়ায়ে কদসমূলে যমুনার কূলে,
মৃত্যুরে স্ক্রীরে ডাকেন মুরারি।

বনাদন ত্যজি আশু নামিলা ইন্দ্রাণী धवरलात भारताम । এ कि চমৎकात ? প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনকমণ্ডিত সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে---মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি গড়ি যেন বিশ্বকর্মা স্থাপিলা সেখানে। উঠিলেন ইন্দ্ৰপ্ৰিয়া মৃত্ মন্দ গতি ধবল শিখরে সতী। আচম্বিতে তথা নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল। বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে, বনরত্ব, মধুর সর্বস্ব, স্মরধন, বিকশিয়া চারি দিকে হাসিতে লাগিল— নীল নভস্তলে হাসে তারাদল যথা। মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা; বসস্থের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল বর্ষিলা স্বরস্থা; মলয় মারুত— ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ---প্রতি অমুকৃল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে প্রেমের রহস্ত আসি কহিতে লাগিলা: ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশাস. মশ্বথের মন যবে মথেন কামিনী পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে

বিরলে! বিশাল তরু, ব্রততী-রুমণ, মঞ্জরিত ব্রত্তীর বাহুপাশে বাঁধা. मां ज़िंदेन ठांत्रि मिरक, वौत्रवुन्न यथा; শত শত উৎস, রজস্তন্তের আকারে উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে বর্ষি, আর্দ্রিল অচলের বক্ষ:স্থল। সে সকল জলবিন্দু একত্র মিশিয়া, স্জিল স্থর এক রম্য স্রোবর বিমল-সলিল-পূর্ণ; সে সরে হাসিল নলিনী, ভূলিয়া ধনী তপন-বিরহ क्षनक । क्रमू पिनी, भगाय-त्रिभी, স্থাপর তরঙ্গে রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল। সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ সহ, সুতরল জলদলে কান্তি রজতেজে, শোভিল পুলকে—যেন নৃতন গগনে! অবিলম্বে শম্বরারি-সধা ঋতুপতি উত্তরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী।—

কার সঙ্গে এ কুঞ্জের দিব রে তুলনা ?
প্রাণপতি সহ রতি ভূঞে রতি যথা,
কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে।
কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশছহিতা—
শিখে সদা রাধানাম মাধবের মুখে,
এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে।
কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা ?
প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
সুখে প্রস্থানের হার পরে তরুবর;
কামিনীর বিধুমুখ-শীধ্-সিক্ত হলে,
বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে,

ফুল-আভরণে ভূষে আপনার বপু
হরষে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে;—
কিন্তু আজি ধবলের হের বাজি-ধেলা।
আরে রে বিজন, বন্ধা, ভয়ক্ষর গিরি,
হেরি এ নারীন্দু-পদ অরবিন্দ-যুগ,
আনন্দ সাগর-নীরে মজিলি কি তুই?
শ্বরহর দিগম্বর, শ্বর প্রহরণে,
হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরী দেখিয়া,
মাতিলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি?
ত্যজি ভশ্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে?
ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ন কণ্ঠমালা
পরিলা কি নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব?—
ধন্ত রে অঙ্কনাকুল, বলিহারি ভোরে!

প্রবেশিলা কুঞ্বনে পৌলোমী স্থন্দরী; অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি, মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া, বেড়িল বাসব-ছং-সরসী-পদ্মিনীরে, স্বর্গের লভিতে সুধ স্বর্গপুরী যথা বেড়ে আসি দৈত্যদল! অদূরে স্থলরী মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে । উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী, মুকুলিত-স্থবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত, বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার চকমকি! দেবদার--শৈলশৃঙ্গ যথা উচ্চতর: লতাবধূ-লালসা রসাল, রসের সাগর তরু; মোল—মধুক্রম; শোভাঞ্সন—জটাধর যথা জটাধর কপদ্দী; বদরী—যার স্লিগ্ধ তলে বসি, टिन्नभाग्नन, हित्रकोवी यभः स्था भारन, কহেন মধুর স্বরে, ভূবন মোহিয়া,

মহাভারতের কথা। কদম সুন্দর— করি চুরি কামিনীর স্থরভি নিশাস দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে, किन ना मन्त्रथ-मन मर्थन (व धनी, তার কুঢাকার ধরে সে ফুল-রভন। অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে, দেবি, লোহিত বরণ আজু প্রস্ন যাহার यथा विलाशीत आंथि। निमृल-विनान বৃক্ষ, ক্ষত-দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী শোণিতার্ম ! সুইঙ্গুদী, তপোবনবাসী তাপদ; শল্মলী; শাল; তাল, অস্তেদী **ह**ृ । ज्ञीत्वन, यात्र स्टनहरू মাতৃত্থসম রসে তোবে তৃষাতুরে ! গুবাক; চালিতা; জাম, স্ত্রমররূপী ফল যার; উদ্ধশির তেঁতুল; কাঁঠাল, যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত ধনদের গৃহে যেন! বংশ, শতচ্ড, যাহার ছহিতা বংশী, অধর-পরশে, গায় রে ললিত গীত স্মধ্র স্বরে। খৰ্জুর, কুম্ভীরনিভ ভীষণ মূরতি, তবু মধ্রদে পূর্ব। সভত থাকে বে স্থাণ কুদেহে ভবে বিধির বিধানে! তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়াতলে স্রস বসস্তকালে রাধাকান্ত হরি नारहन यूवजी नर! मंत्री—वदाकना, বন-জ্যোৎসা। আমলকী--বনস্থলী-স্থী; গান্তারী—রোগান্তকারী যথা ধ্রন্তরি— দেবতাকুলের বৈছা! আর কব কত ? চলिলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী; রুণুরুণু ধ্বনি করি কিঙ্কিণী বাজিল;



শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
রতিভ্রমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হতে
বরষি, পুজিল স্তব্ধে রাঙা পা তথানি।
কোকিল কোকিলা সহ মিলি আরম্ভিল
মদন-কীর্ত্তন-গান; চলিলা রূপসী—
যেখানে সুরাঙাপদ অর্পিলা ললনা,
কোকনদকুল ফুটি শোভিল সেখানে।

অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন : তাহার উপরে তরু-শাখাদল মিলি, আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, প্রসারে কৌতুকে, নবীন পল্লবছত্ত্ৰ, প্ৰবালে খচিত, বেষ্টিত মাণিকরূপী মুকুলঝালরে; সুপ্ত পীতাম্বর-শিরে অনস্ত যেমতি ( क्नीख ) অযুত ফ্লা ধরেন যতনে! চারি দিকে ফুটে ফুল; কিংশুক, কেতকী স্মর-প্রহরণ উভে; কেশর সুন্দর— রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে, ধরেন কনকদশু মহীপতি যথা; পাটলি—মদন-তৃণ, পূর্ণ ফুল-শরে ; মাধবিকা—যার পরিমল-মধ্-আনে, অনিল উন্মত্ত সদা; নবীনা মালিকা— কানন-আনন্দময়ী; চাক্ল গদ্ধরাজ---গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমতি: চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী. কে না লোভে ত্রিভ্বনে ? লোহিতলোচনা জবা-মহিষমদিনী আদরেন যারে: বকুল—আকুল অলি যার সুদৌরভে; কদম্ব—যাহার কান্তি দেখি, সুখে মঞ্জি, রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা:

X Sol



রজনীগদ্ধা--রজনী-কুস্তল-শোভিনী, খেত, তব খেতভুক্ক যথা, খেতভুক্তে! কৰিকা—কোমল উরে যাহার বিলাসী ( তপন-তাপেতে তাপী ) শিলীমুখ, সুখে লভে স্থবিরাম, যথা বিরাজেন রাজা সুপট্ট-শয়নে; হায়, কাণকা অভাগা বরবর্ণ বুথা যার সৌরভ বিহনে, সতীত্ব বিহনে যথা যুবতীযৌবন! কামিনী-যামিনী-স্থী, বিশদ-বসনা ধুতুরা যোগিনী যথা, কিন্তু রতি-দূতী, রতি কাম সেবায় সতত ধনী রত। পলাশ-প্রবালে গড়া কুগুলের রূপে अनरक य कुन वनक्नी-कर्न मृतन ; তিলক—ভবানী-ভালে শশিকলা যথা স্থার ! বুমুকা—যার চারু মূর্ত্তি গড়ি স্থবর্ণে, প্রমদা কর্ণে পরে মহাদরে !--আর আর ফুল যত কে পারে বর্ণিতে ?

এ সব ফুলের মাঝে দেখিলা রূপদী
শোভিছে অঙ্গনাকুল, ফুলরুচি হরি,
রূপের আভায় আলো করি বনরাজী;
পর্বতগৃহিতা সবে—কনক-পুতলী,
কমলবসনা, শিরে কমলকিরীট,
কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না,
কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী
ইন্দিরা! কাহার করে হৈম ধ্পদান,
তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুরু, অগুরু,
গন্ধামোদে আমোদিছে স্থনিকুঞ্জবন,
যেন মহাব্রতে ব্রতী বস্থন্ধরা-পতি
ধবল, ভূধরেশ্বর! কার হাতে শোভে
স্থর্ণথালে পাত অর্ধ্য; কেহ বা বহিছে





মণিময় পাত্রে ভরি মন্দাকিনী-বারি,
কেহ বা চন্দন, চুয়া, কস্তরী, কেশর,
কেহ বা মন্দারদাম—ভারাময় মালা।
মৃদক্ষ বাজায় কেহ রক্সরসে ঢলি;
কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে
ধরি বীণা, বরিষিছে সুমধুর ধ্বনি;
কামের কামিনী সমা কোন বামা ধরে
রবাব, সক্ষীত-রস-রসিত অর্থব;
বাজে কপিনাশ—ছঃখনাশ যার রবে;
সপ্তস্বরা, সুমন্দিরা, আর যন্ত্র যত;
তমুরা—অম্বরপথে গস্তীরে যেমতি
গরজে জীমৃত, নাচাইয়া ময়ুরীরে।

দেখিয়া সতীরে, যত পার্বতী যুবতী,
মৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
যথা যবে, আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা,
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরীশ-ছহিতা
গৌরী, গিরিরাজ-রাণী মেনকা স্থুন্দরী,
সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্রনীরে,
নাচেন গায়েন স্থুশে! হেরিয়া শচীরে
অচিরে পার্বতীদল গীত আরম্ভিলা।

"স্বাগত, বিধ্বদনা, বাসব-বাসনা! অমরাপুরী-ঈশ্বরি! এ পর্বত-দেশে স্থাগত, ললনা, তুমি। তব দরশনে, ধবল অচল আজি অচল হরষে! শৈলকুল-শক্র শক্র, তব প্রাণপতি; কিন্তু যুথনাথ যুঝে যুথনাথ সহ— কেশরী কেশরী সঙ্গে যুজ-রঙ্গে রত। আইস, হে লাবণ্যবতি, তুহিতা যেমতি, আইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় স্থাদের, কিন্তা বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে.

বহুবাহু তরু-কোলে। যাঁর অধেষণে ব্যগ্র তুমি, সে রতনে পাইবা এখনি— দেখ তব পুরন্দরে ওই সিংহাসনে।"

নীরবিলা নগবালাদল, অরবিন্দভূষণা। সম্মুখে দেবী কনক-আসনে,
নন্দনকাননে যেন, দেখিলা বাসবে।
আমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণে,
চলিলা দেবেশ-পাশে সত্তর-গামিনী,
প্রেম-কুভূহলে; যথা বরিষার কালে,
শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা, ধায় রড়ে
কল কল কলরবে সাগর উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরক্ত-রক্তে তর্কিণী।

যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাধ্বনি,
উল্লাসে ফণীক্র জাগে, শুনিয়া অদূরে
পৌলোমীর পদ-শব্দ—চির পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে!
উন্মীলিলা আখগুল সহস্র লোচন,
যথা নিশা-অবসানে মানস-স্থসর:
উন্মীলে কমল-কুল; কিম্বা যথা যবে
রজনী শ্রামাঙ্গী ধনী আইসে মৃহগতি,
খুলিয়া অযুত আঁখি গগন কৌতুকে
সে শ্রাম বদন হেরে—ভাসি প্রেম-রসে!
বাছ পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাঁধিলা প্রণয়পাশে চাক্রহাসিনীরে
যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা,
যবে ফুল-কুল-স্থী হৈমময়া উষা
মৃক্তাময় কুগুল পরান ফুলকুলে!

"কোথা সে ত্রিদিব, নাথ ?"—ভাসি নেত্রনীরে কহিতে লাগিলা শচী—"দারুণ বিধাতা হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে ? কিন্তু এবে, হে রমণ, হেরি বিধুমুখ,
পাশরিল দাসী তার পূর্ববহঃখ যত!
কি ছার সে স্বর্গ? ছাই তার স্থুখভোগে!
এ অধীনী স্থুখনী কেবল তব পাশে!
বাঁখিলে শৈবলবৃন্দ সরের শরীর,
নলিনী কি ছাড়ে তারে? নিদাঘ যগুপি
শুখায় সে জল, তবে নলিনীও মরে!
আমি হে তোমারি, দেব!"—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
নীরবিলা চন্দ্রাননা অশ্রুময় আঁখি;
চুম্বিলা সে সাশ্রু আঁখি দেব অসুরারি
সোহাগে,—চুম্বয়ে যথা মলয়্ম-অনিল
উজ্জ্বল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে!

"তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ

ছরহ কি ভাবে কভু তোমার কিন্কর ?

ভূমি যথা, স্বর্গ তথা !"—কহিলা স্ক্স্মরে,
বাসব, হরষে যথা গরজে কেশরী
কুশোদর, হেরি বীর পর্বেত-কন্দরে
কেশরিণী কামিনীরে ;—কহিলা স্ক্মতি,—

"ভূমি যথা, স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি !
কিন্তু, প্রিয়ে, কহ এবে কুশল বারতা !
কোথা জলনাথ ? কোথা অলকার পতি ?
কোথা হৈমবতীস্থত তারকস্ক্দন,

শমন, প্রন, আর যত দেব-নেতা ?
কোথা চিত্ররথ ? কহ, কেমনে জানিলা
ধ্বল আশ্রয়ে আমি আশ্রয়ী, সুন্দরি ?"

উত্তর করিলা দেবী পুলোম-ছহিত।—
মৃগাক্ষী, বিম্ব-অধরা, পীনপয়োধরা,
কুশোদরী;—"নম ভাগ্যে, প্রাণ-সধা, আজি
দেখা মোর শৃক্ত মার্গে স্বপ্রদেবী সহ।
পুষ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,

অমিতেছিয় এ বিশ্ব অনাথা হইয়া.

স্বপ্প মোরে দিল, নাথ, তোমার বারতা!
সমরে বিমৃথ, হায়, অমরের সেনা,
ব্রহ্ম-লোকে স্মরে তোমা; চল, দেবপতি,
অনতিবিলম্বে, নাথ, চল, মোর সাথে!"
শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেল্র অমনি
স্মরিলা বিমানবরে; গস্তীর নিনাদে
আইল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুঞ্জবনে।
বিসলা দেবদম্পতী পদ্মাসনোপরে।
উঠিল আকাশে গজ্জি স্বর্ণ ব্যোম্যান,
আলো করি নভস্তল, বৈনতেয় যথা
সুধানিধি সহ সুধা বহি স্যতনে।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ধবল-শিধরো নাম প্রথম সর্গ।

## দ্বিতীয় সূৰ্গ

কোধা বন্ধলোক ? কোধা আমি মলমতি অকিঞ্ন ? যে হুল্ল'ভ লোক লভিবারে यूर्ण यूर्ण यांगील करत्रन महा यांग, কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়াজালে আবৃত, পিঞ্চরাবৃত বিহঙ্গ বেমতি, যাইব সে মোক্ষামে ? ভেলায় চড়িয়া, কে পারে হইতে পার অপার সাগর ? किन्न, रह मातरम, प्रिव विश्ववित्नामिन, তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার এ জগতে 📍 উর ভবে, উর পদ্মালয়া বীণাপাণি। কবির দ্রদয়-পদ্মাসনে অধিষ্ঠান কর উরি! কল্পনা-সুন্দরী-হৈমবতী কিন্ধরী তোমার, খেতভুজে, আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি। अ मारमत्त्र वत यमि एमर शी, वतरम, তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি, এ মম সঙ্গীতথ্বনি মধু হেন মানি! উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান মহাবেগে, এরাবত সহ সৌদামিনী বহি পয়োবাহ যথা; রথ-চূড়া-শিরে শোভিল দেব-পতাকা, বিহ্যুৎ আকৃতি, কিন্তু শান্তপ্রভাময়; ধাইল চৌদিকে— হেরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রান্তি-মদে মাতি, অচলা চপলা তারে ভাবি, ফ্রতগামী জীমৃত, গম্ভীরে গজি, লভিবার আশে म সুরস্থলরী,—यथा স্বয়ম্বরস্থলে,

বাবেজ্যতন, অৱস্থা-ৰপৰতীৰপ্যাধুনীতে অভি মেণ্ডিত হটকা,
বৈডে ভাবে,—কর্ত্তর পঞ্চন-করে!
এটকপে মেগ্ডল আইল ধাইরা,
হেরি দূরে সে অকেছু রভনের ভাতি;
কিন্তু দেখি দেবরখে বেবদস্পতীরে,
সিহরি অস্বরভলে সাষ্টালে পড়িল
অমনি! চলিল রশ মেবমর পথে—
আনন্দময়-মদন-কন্দন বেমনি
অপরাজিভা-কাননে চলে মধুকালে
মন্দগতি; কিন্তা যথা সেতু-বজ্জোপরে
কনক-পূপ্যক, বহি সীভা সীভানাথে!

এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সার্থি हालाइना प्रविधान छित्रव आहरत: শুনি সে ভৈরবারৰ দিধারণ বত--ভীষণ মৃরতিধর —ক্লবি ভ্রারিল চারি দিকে; চমকিল জগত। বাসুকি অস্থির হইলা আসে! চলিল বিমান;— কত দূরে চন্দ্র-লোক অপ্বরে শোভিল, রুজ্ছীপ নীলম্বলে। সে লোকে পুলকে ব্সেন র্ডনাগনে কুম্ববাসন, কামিনী-কুলের স্থী যামিনীর স্থা, मनन ताकात वंध्, त्वव स्थानिधि সুধাংও। বরবাণনী দক্ষের হৃহিতা-वृन्म (वर्ष्ण् हास्त्र (यन कूभूरमत्र माभ চির বিকচিত, পূরি আকাশ সৌরভে— রূপের আভায় মোহি রজনীমোহনে। হেম হর্ম্মো—দিবানিশি যার চারি পাশে ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়কর-বিরাজ্যে সুধা, যথা মেঘবর-কোলে

চপলা, বা অবরোধে যথা কুলবধৃ---ললিতা, ভুবনস্পৃহা, প্রফুল্ল-যৌবনা; নারী-অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি, হেরি ত্রিদিবের ইল্রে দূরে, প্রণমিলা নমভাবে: যথা যবে প্রলয়-পবন নিবিড কাননে বহে, তরুকুলপতি ব্রততী-মুন্দরীদল শাখাবলী সহ, বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারুতে। এড়াইয়া চম্রলোকে, দেবরথ ফ্রতে উত্রিল বসে যথা রবির মণ্ডলী গগনে। কনকময়, মনোহর পুরী, তার চারি দিকে শোভে—মেখলা যেমতি আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কুশোদরে হরষে পদারি বাহু,—রাশিচক্রঃ তাহে রাশি-রাশির আলয় ৷ নগর মাঝারে একতক্র রথে দেব বসেন ভাস্কর। অরুণ, তরুণ সদা, নয়নরমণ যেন মধু কাম-বঁধু,—যবে ঋতুপতি বসন্ত, হিমান্তে, শুনি পিককুলধ্বনি, হর্ষে তুষেন আসি কামিনী মহীরে, কাতরা বিরহে তাঁর,—বসেছে সম্মুখে भारति । सुन्नदी छात्रा, मिनवनना, নলিনীর সুখ দেখি ছঃখিনী কামিনী বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া,— সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে ? চারি দিকে গ্রহদল দাঁড়ায় সকলে নতভাবে, নরপতি-সমীপে যেমতি সচিব ৷ , অম্বরতলে ভারাবৃদ্দ যত— रेन्दीवत-निकत-जन्दत शांत्र नाटह. যথা, রে অমরাপুরি, কনক-নগরি,

নাচিত অব্দরাকুল, যবে শচীপতি, অরীখর, শচী সহ দেবসভা-মাৰে, বসিতেন হৈমাসনে! নাচে ভারাবলী विङ् प्रव पिवाकरत, मृष्ट् मन्प्रभएप ; করে পুরস্বারেন হাসিয়া প্রভাকর তা স্বারে, রক্নানে ব্যা মহাপতি युन्मती किवतीमल जारय-- वृष्टे जारव! হেরি দূরে দেবরাজে, গ্রহকুলরাজা সমন্ত্রমে প্রণাম করিলা মহামতি।---এড়াইয়া পূর্যালোক চলিল বিমান। এবে চন্দ্র সূর্য্য আর নক্ষত্রমগুলী ---রজত কনক দ্বীপ অথর-সাগরে---পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোম্যান উতরিল যথা শত দিবাকর জিনি. প্রভা—স্বয়ন্ত্র পাদপদ্মে স্থান যাঁর— উজ্জলেন দেশ ধনী প্রকৃতিক্রপিণী, রূপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে! প্রভা—শক্তিকুলেখরী, যাঁর সেবা করি তিমিরারি বিভাবস্থ তোষেন স্বকরে শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি অম্বুনিধি সেবি সদা, তোষে বস্থারে তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দলে कलनातः। हेळ्ळिश लोलाभी जलमी পীনপয়োধরা—হেরি কারণ-কিরণে, সভয়ে চাক্তহাসিনী নয়ন মুদিলা, কুমুদিনা, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে মুদয়ে নয়ন ষ্পা! দেব পুরন্দর অস্থরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি যে করে বুত্রাম্বরে অনায়াদে নাশেন সংগ্রামে, সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে

চমকি ঢাকিলা আঁখি! রথ-চূড়া-শিরে মলিনিল দেবকেতু, ধৃমকেতু যেন দিবাভাগে; যান-মুখে বিস্ময়ে মাতলি স্তেশ্বর অন্ধভাবে রশ্মি দিলা ছাড়ি হীনবল: মহাতকে তুরক্ম-দল মন্দগতি, যথা বহে প্রতীপ গমনে প্রবাহ! আইল এবে রথ ব্রহ্মলোকে। মেরু,—কনক-মুণাল কারণ-সলিলে; তাহে শোভে ব্ৰহ্মলোক কনক-উৎপল: তথা বিরাজেন ধাতা-পদতল যাঁর মুমুক্ষু কুলের ধ্যেয়—মহামোক্ষধাম। অদুরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব কাঞ্চন-তোরণ, রাজ-তোরণ-আকার, আভাময়; তাহে জ্বলে আদিত্য আকৃতি, প্রতাপে আদিত্যে জিনি, রতননিকর। নর-চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা, কেমনে নররসনা বর্ণিবে তাহারে---অতুল ভব-মগুলে ৄ তোরণ-সম্মুখে দেখিলা দেবদম্পতী দেবসৈত্য-দল,— সমুজ-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি উথলেন কোলাহলি প্রন-মিলনে বীরদর্পে: কিম্বা যথা সাগরের তীরে বালিবৃন্দ, কিন্তা যথা গগনমগুলে নক্ষত্ৰ-চয়—অগণ্য। রথ কোটি কোটি স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভস্মকারী, বিহ্যাত-গঠিত-ধ্বজ্ব-মণ্ডিত ; তুরগ— বিরাজেন সদাগতি যার পদতলে সদা, শুভ্র-কলেবর, হিমানী-আবৃত গিরি যথা, স্কন্ধে কেশরাবলীর শোভা— ক্ষীরসিন্ধ-ফেনা যেন-অতি মনোহর।

হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ, সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা. আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে প্রলয়ে: যে মেঘবৃন্দ মন্ত্রিলে অম্বরে, रेगलात भाषाग-हिशा कार्ट भशा छरग, বস্থা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে তরাসে! অমরকুল-গন্ধর্ব, কিরর, যক্রক, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী-বারণারি ভীষণ দশনে, বজ্র-নথে শস্ত্রিত যেমতি, কিন্তা নাগারি গরুড, গরুত্বস্তু-কুলপতি ৷ হেন সৈয়দল, অক্তেয় জগতে, আজি দানবের রণে বিমুখ, আশ্রয় আসি লভিয়াছে সবে ব্রন্ম-লোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী অকালে, নগরবাসী জনগণ যত নিরাশ্রয়, মহাত্রাদে পালায় সহরে যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীর-ভাবে বজ্রপদপ্রহরণে তরঙ্গনিচয় विमुश्रय: किञ्चा यथा, मिवा व्यवनारन, ( মহতের সাথে যদি নীচের তুলনা পারি দিতে ) তমঃ যবে গ্রাসে বসুধারে, ( রাহু যেন চাঁদেরে ) বিহগকুল ভয়ে পুরিয়া গগন ঘন কুজন-নিনাদে, আসে তরুবর-পাশে আশ্রমের আশে! এ হেন হুৰ্কার সেনা, যার কেতৃপরি জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি বিশ্বস্তর-ধ্বজে, হেরি ভগ্ন দৈত্যরণে, হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপতি অসুরারি! মহৎ যে পরছঃখে ছ:খী,

নিজ ছঃখে কভু নহে কাতর সে জন। কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গধর সহে সে যাতনা, ক্ষণমাত্র অস্থির হইয়া; কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চস্বরে পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাঁদে তার সহ। মহাশোকে শোকাকুল রথী দেবনাথ, ইন্দ্রাণীর করযুগ ধরি, ( সোহাগে মরাল যথা ধরে রে কমলে!) কহিলা স্বমৃত্ স্বরে;—"হায়, প্রাণেশ্বরি, বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে ! শুগাল-সমরে, দেখ, বিমুখ কেশরী-বৃন্দ, স্থরেশ্বরি, ওই তোরণ-সমীপে ম্রিয়মাণ অভিমানে। হায়, দেব-কুলে কে না চাহে ত্যজিবারে কলেবর আজি, যাইতে, শমন, তোর তিমির-ভবনে, পাসরিতে এ গঞ্জনা ? ধিক্, শত ধিক্ এ দেব-মহিমা। অমরতা, ধিক্ তোরে। হায়, বিধি, কোন্ পাপে মোর প্রতি তুমি এ হেন দারুণ! পুনঃ পুনঃ এ যাতন। কেন গো ভোগাও দাসে ? : হায়, এ জগতে ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র, তার সম আজি কে অনাথ ? কিন্তু নহি নিজ ছঃখে ছঃখী। স্জন পালন লয় তোমার ইচ্ছায়; তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ তুমি; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ, এ সবার হৃঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে। তপন-তাপেতে তাপি পশু পক্ষী, যদি বিশ্রাম-বিলাস-আশে, যায় তরু-পাশে, দিনকর-খরতর-কর সহা করি

আপনি সে মহীকহ, আঞ্রিত যে প্রাণী,
ঘুচায় ভাহার ক্লেশ ;—হায় রে, দেবেন্দ্র আমি, অর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন,
রক্ষিতে ভাহারে মম না হর ক্ষমতা !

এতেক কহিয়া দেব দেবক্লপতি
নামিলেন রথ হতে সহ স্থারেখরী
শৃত্যমার্গে। আহা মরি, গগন, পরশি
পৌলোমীর পাদপদ্ম, হাসিল হরষে।
চলিলা দেব-দম্পতী নীলাম্বর-পথে।

ट्या (पर्वेत्रख, द्वति.(पर्वम वामर्व, অমনি উঠিলা সবে করি জয়ধানি উল্লাসে, বারণ-বৃন্দ আনন্দে যেমতি ट्रित पृथनात्थ । जिस्त्र शक्तर्यंत्र मन— গন্ধর্বে, মদনগর্বব খর্বব যার রূপে-গন্ধর্বকুলের পতি চিত্ররথ রথী বেড়িলা মেঘবাহনে, অগ্নি-চক্ররাশি বেড়ে যথা অমৃত, বা স্থবর্ণ-প্রাচীর দেবালয়; নিকোষিয়া অগ্নিময় অসি, ধরি বাম করে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল. অভেগ্ত সমরে, ক্রন্ত বেড়িলা বাসবে वौत्रवन्त । पार्टिक्त छेक्र भिरताशित ভাতিল, —রবিপরিধি উদিলেক যেন মের-শৃরোপরি,-মাণময় রাজছাতা, বিস্তারি কিরণজাল: চতুরক্স দলে রকে বাজে রণবাতা, যাহার নিকণে-প্রবন উথলে যথা সাগরের বারি-উথলে বীর-জদর, সাহস-অর্ব ।

আইলেন কৃতান্ত, ভীষণ দণ্ড হাতে; ভালে জলে কোপাগ্নি, ভৈরব-ভালে যথা বৈশ্বানর, যবে, হায়, কুলগ্নে মদন ঘুচাইয়া রতির মৃণাল-ভূজ-পাশ, আসি, যথা মগ্ন তপঃসাগরে ভূতেশ, বিঁধিলা ( অবোধ কাম!) মহেশের হিয়া ফুলশরে। আইলেন বরুণ হর্জ্জয়, পাশ হত্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা— তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন। আইলা অলকাপতি সাপটিয়া ধরি গদাবর: আইলেন হৈমবতী-স্থত, তারকসূদন দেব শিথীবরাসন, ধমুর্ব্বাণ হাতে দেব-দেনানী; আইলা পবন সর্ববদমন ;---আর কব কত ? অগণ্য দেবতাগণ বেড়িঙ্গা বাসবে. যথা ( নীচ সহ যদি মহতের খাটে তুলনা) নিদ্রাস্বজনী নিশীথিনী যবে, স্থচারুতারা মহিষী, আসি দেন দেখা মৃত্গতি, খলোতের ব্যহ প্রতিসরে ঘেরে তরুবরে, রত্ন-কিরীট পরিয়া শিরে,—উজলিয়া দেশ বিমল কিরণে।

কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর;—
"সহস্রেক বংসর এ চতুরঙ্গ দল

হুর্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
নিরস্তর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে
দৈববলে দৈববল বিনা, হায়, কেবা
এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে,
অজেয়, অমর, বারকুলশ্রেষ্ঠ ? বিনা
অনস্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব-অস্তকারি,
বিমুখিতে এ দিক্পালগণে তোমা সহ
বিগ্রহে ? কেমনে এবে এ হুর্জ্য় রিপু—
বিধির প্রসাদে হুই হুর্জ্য়,—কেমনে
বিনাশিবে, বিবেচনা কর, দেবদল ?

যে বিধির বরে বসি দেবরাজাসনে আমি ইন্দ্র, মোর প্রতি প্রতিকৃল তিনি, না জানি কি দোষে, এবে! হায়, এ কামু ক বুথা আজি ধরি আমি এই বাম করে; এ ভীষণ বন্ধু আজি নিস্তেজ পাবক।" শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা অন্তক, গন্তীর স্বরে গরজে যেমতি মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি, বিদরি মহীর বক্ষ তীক্ষ্ণ বজ্ল-নখে---রোষী;—"না বুঝিতে পারি, দেবপতি, আমি বিধির এ লীলা ? যুগে যুগে পিতামহ এইরূপে বিড়ম্বেন অমরের কুল; বাডান দানবদর্প, শুগালের হাতে সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা। তুষ্ট তিনি তপে;— যে তাঁহারে ভক্তিভাবে ভঙ্গে, তার তিনি বশীভূত; আমরা দিক্পালগণ যত সতত রত স্বকার্য্যে,--লালনে পালনে এ ভব-মণ্ডল, তাঁরে পৃষ্কিতে অক্ষম যথাবিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কর, ত্রিদিবের পতি, এই দতে দণ্ডাবাতে নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি স্বৰ্গ, মৰ্ত্যা, পাতাল—অতল জলতলে। পরে এডাইয়া সবে সংসারের দায়, যোগধর্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া ভূষিব চতুরাননে, দৈত্যকুলে ভূলি, ভুলি এ হু:খ, এ সুখ। কে পারে সহিতে— হায় রে, কহ, দেবেন্দ্র, হেন অপমান ? এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার ইচ্ছা, তবে বুখা কেন আমা সবা দিয়া মথাইলা সাগর ? অমৃত-পানে মোরা

অমর: কিন্তু এ অমরতার কি ফল এই ? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া वंत इलाइन, पित, मोन कर्राप्त ? জ্বলুক জগত ৷ উশ্ম কর বিশ্ব ৷ ফেল উগরিয়া সে বিষাগ্নি! কার সাধ হেন আজি, যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকুলে ?" এতেক কহিয়া দেব সর্ব্ব-অন্তকারী কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত: রাগে চক্ষদ্রয় লোহিত-বরণ, রাঙা জবাযুগ যেন। তবে সর্বদমন প্রন মহাবলী কহিতে লাগিলা, যথা পর্ব্বত-গহবরে ভ্ৰন্থারে কারাবদ্ধ বারি, বিদ্রিয়া অচলের কর্ণ :-- "যাহা কহিলা শমন, অষথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা। নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম। কেন १---কেন, হে ত্রিদশগণ, কিসের কারণে সহিব এ অপমান আমরা সকলে অমর ? দিভিজ-কুল প্রতি যদি এত স্নেহ পিডামহের, নৃতন সৃষ্টি সৃঞ্জি, দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে। এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্তা, পাতাল—আলয় সৌন্দর্য্যের, রত্নাগার, স্থাথের সদন্— এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে দিব কি দানবে ? গরুড়ের উচ্চ নীড় মেঘাবৃত,—খঞ্জন গঞ্জন মাত্র তার। দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর ; দাঁড়াইয়া হেথা— ध बचा-मध्रल---(पर्य मरत, मृहूर्स्टरक, निमिट्य मामि এ रुष्टि, विश्रुल, सुन्मत्,

বাহুবলে,--- ত্রিজগৎ লগুভও করি।" কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্ন নিশাস ছাড়িলা রোষে। পর পর পরে ( ধাতার ক্রক-পদ্-আসন বে স্থলে, সে হল ব্যভীত ) বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল। ভাঙ্গিল পর্বতচ্ড়া; ডুবিল সাগরে তরী ; ডরে মুগরাজ, গিরিগুহা ছাড়ি, भनारेना क्लाउटरम : श्रांडिमी त्रम्मी আতক্ষে অকালে, মরি, প্রসবি মরিলা। তবে ষড়ানন স্থল, আহা, অমুপম রূপে! হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে পালিলা, লরসী যথা রাজহংস-শিশু, चापत्तः चमत्रक्ल-स्मनानी खुत्रथी, তারকারি, রণদত্তে প্রচণ্ড-প্রহারী, কিন্তু ধীর, মলয় সমীর যেন, যবে স্বৰ্ণবৰ্ণ উষা সহ জ্ঞান মাকত শিশিরমণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে; উত্তর করিলা তবে শিথীবরাসন मृष्ट्र यहत, यथा वाटक मूतानित वासी, গোপিনীর মন হরি, মঞ্ কুঞ্জবনে ;---"জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়। তবে যদি যথাসাধ্য কৃত্ৰ কৰি, রথী রিপুর সম্মুথে হয় বিমুখ সুমতি রণক্ষেত্রে, কি শরম তার ? দৈববলে বলী যে অরি, সে যেন অভেন্ত কবজে ভূষিত ; শতসহস্র ভীক্ষতর শর পড়ে তার দেহে, পড়ে শৈলদেহে যথা বরিষার জলাসার ৷ আমরা সকলে প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত, এ নিমিতে কে ধিকার দিবে আমা সবে ? বিধির নির্বন্ধ, কহ, কে পারে খণ্ডাতে ? অতএব শুন, যম, শুন সদাগতি, তুর্জেয় সমরে দোঁতে, শুন মোর বাণী, দুর কর মনস্তাপ। তবে কহ যদি, বিধির এ বিধি কেন ? কেন প্রতিকৃল আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ ? কি কহিব আমি—দেবকুলের কনিষ্ঠ ? স্থি, স্থিতি, প্রলয় যাঁহার ইচ্ছাক্রমে; অনাদি, অনন্ত যিনি, বোধাগম্য, রীতি তাঁর যে, সেই সুরীতি। কিসের কারণে, কেন হেন করেন চতুরানন, কহ, কে পারে বুঝিতে : রাজা, যাহা ইচ্ছা, করে ; প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজা সহ ?" এতেক কহিয়া দেব স্কন্দ ভারকারি নীরবিলা। অগ্রসরি অমুরাশি-পতি (বীর-কম্বু নাদে যথা) উত্তর করিলা;— "সম্বর, অম্বরচর, বুথা রোষ আজি। দেখ বিবেচনা করি, সত্য যা কহিলা কার্ত্তিকেয় মহারথী। আমরা সকলে বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাঁহারি: অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা সে জনের ? দাস সদা প্রভু-আজ্ঞাকারী। দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি: দানব দমনে এবে অক্ষম আমরা:---চল যাই ধাডার সমীপে, দেবগণ। সাগর-আদেশে সদা তরক্ত-নিকর ভীষণ নিনাদে ধায়, সংহারিতে বলে শিলাময় রোধ: : কিন্তু তার প্রতিঘাতে ফাঁফর, সাগর-পাশে যায় ভারা ফিরি হীনবল! চল মোরা যাই, দেবপতি,

যথা পদ্মযোনি পদ্মাসন পিতামহ। এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন, তিনি বিনা ? হে অন্তক বীরবর, তুমি সর্ব্ব-অন্তকারী, কিন্ত বিধির বিধানে। এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে, দণ্ডধর, যাহার প্রহারে ক্ষয় সদা অমর অক্ষয়দেহ, চূর্ণ নগরাজা, এ দণ্ডের প্রহরণ, বিধি আদেশিলে, বাজে দেহে,—সুকোমল ফুলাঘাত যেন,— কামিনী হানয়ে যবে মৃত্ মন্দ হাসি প্রিয়দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে, ফুলশর! তুমি, দেব, ভীম প্রভঞ্জন, ভগ্ন তরুকুল যার ভীষণ নিশ্বাসে, তুঙ্গ গিরিশুঙ্গ, বলী বিরিঞ্চির বলে তুমি, জলস্রোতঃ যথা পর্বত-প্রসাদে। অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা. দেবদল। বাড়বাগ্নি-সদৃশ জলিছে কোপানল মোর মনে ৷ এ ঘোর সংগ্রামে ক্ষত এ শরীর, দেখ, দৈত্য-প্রহরণে, দেবেশ, কিন্তু কি করি ? এ ভৈরব পাশ, মিয়মাণ—মন্ত্রবলে মহোরগ যেন।" তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাঁহার

তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব বাঁহার
রক্মানার, উত্তরিলা যক্ষদলপতি ;—
"নাশিতে ধাতার স্থাই, যেমন কহিলা
প্রাচেতা, কাহার সাধ্য ? তবে যদি থাকে
এ হেন শক্তি কারো, কেমনে সে জন,
দেব কি মানব, পারে এ কর্ম করিতে
নির্চুর ? কঠিন হিয়া হেন কার আছে ?
কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
বন্ধে, রে ঋতুকুলরমণি, যাহার

প্রেমে সদা মন্ত ভারু, ইন্দু—ইন্দীবর গগনের ভারা-দল যার স্থা-দল ! সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ-পাশে! সোহাগে বাস্থুকি নিজ শত শিরোপরি বসায়! রে অনস্তে, রে মেদিনি কামিনি, শ্যামাঙ্গি, অলক যার ভূষিতে উল্লাসে স্জেন সতত ধাতা ফুলরত্নাবলী বহুবিধ। আলিক্সয়ে ভূধর ঘাহারে দিবানিশি! কে আছয়ে, হে দিক্পালগণ, এ হেন নিৰ্দিয় ? বাছ শশী গ্ৰাসিবারে ব্যপ্র সদা হুষ্ট, কিন্তু রাহু,—সে দানব। আমরা দেবতা,—এ কি আমাদের কাজ ? কে ফেলে অমূল মণি সাগরের জলে চোরে ডরি ? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গলা কাটি প্রণয়ী-হৃদয় কি গো নীরোগে তাহারে ? আর কি কহিব আমি, দেখ ভাবি সবে। যদিও মতের সহয়্মতের বিগ্রহে ( শুষ্ক কান্ত সহ শুষ্ক কান্তের ঘর্ষণে যেমনি ) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে জালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে: কিন্তু বৃথা-বাক্যবৃক্ষে কভু নাহি ফলে সমুচিত ফল; এ তো অজানিত নহে। অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা পিতামহ। কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি ?" কহিতে লাগিলা পুনঃ স্থরেন্দ্র বাসব অস্থ্রারি ;—"পালিতে এ বিপুল জগত সজন, হে দেবগণ, আমাদবাকার। অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন হইবে ভক্ষক ? যথা ধর্ম জন্ম ভথা।

অক্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা. সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক, কহ, জগতে ? দিভিজবৃদ্দ অধর্শ্মেতে রত ; কেমনে, আমরা যত অদিতিনন্দন, অমর, ত্রিদিব-বাসী, তার স্থতোগী, আচরিব, নিশাচর আচরে যেমভি পাপাচার 🐔 চল সবে ব্রহ্মার সদনে— निर्विष हत्रत् जात ध षात्र विभर्ष ! হে কৃতান্ত দণ্ডধর, সর্বা-অন্তকারি,— হে সর্বদমন কায়ুকুলপতি, রণে অভেয়,—হে তারকসুদন বসুদারি শিথিধ্বজ,—হে বরুণ, রিপু-ভস্মকর শরানলে,— হে কুবের, অলকার নাথ, পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর, ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি পদাসনে বঁসেন জনাদি সনাতন।। এ মহা-সঙ্কটে, কহ, কে আর রক্ষিবে তিনি বিনা ত্রিভুবনে এ শুর-সমাজে তাঁহারি রক্ষিত ? চল বিরিঞ্চির কাছে।" এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি

এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পাত বাসব, শ্মরিলা চিত্ররথে মহারথী। অগ্রসরি করযোড়ে নমিলা দেবেশে চিত্ররথ; আশীর্বাদি কহিলা স্থমতি বজ্রপাণি, "এ দিক্পালগণ সহ আমি প্রবেশিব ব্রহ্মপুরে; রক্ষা কর, রথি, দেবকুলাক্ষনা যত দেবেশ্বরী সহ।"

বিদায় মাগিয়া পুরন্দর স্থরপতি
শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঙ্কন,
শমন, তপনস্থত, তিমিয়বিলাসী,
যড়ানন তারকারি, হুর্জন্ন প্রচেডা,

ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা ব্রহ্মপুরে—মোক্ষধাম, জগত-বাঞ্ছিত। তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব-ঈশ্বর মহাবলী, দেবদত্ত শব্দ ধরি করে, ধ্বনিলা সে শঙ্খবর। সে গভীর ধ্বনি শুনিয়া অমনি তেজ্বিনী দেবদেনা অগণ্য, তুর্বার রণে, গরজি উঠিলা চারি দিকে। লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি উদগীরি পাবক যেন, ভাতিল আকাশে! উড়িল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি রতনে রঞ্জিত-অঙ্গ বিহঙ্গম-দল। উঠি রথে রথী দর্পে ধন্ম টক্ষারিলা চাপে পরাইয়া গুণ: ধরি গদা করে করিপৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি চড়ে তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গে; কেহ আরোহিলা ( গরুড়-বাহনে যথা দেব চক্রপাণি ) অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে ! শূল হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক, পদাতিক-বুন্দ উঠে হুছঙ্কার করি, মাতি বীরমদে শুনি সে শঙ্খনিনাদ। বাজিল গম্ভীরে বাত্ত, যার ঘোর রোল শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমক্লর রোলে নাচে যথা ফণিবর—তুরস্ত দংশক— বিষাকর; ভীক্ষ প্রাণ বিদরে অমনি মহাভয়ে! স্বর-সৈত্য সাজিল নিমিষে. দানব-বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে यर्जन जेयनी प्रवी (भीरमाभी युन्पनी, আর যত সুরনারী; যথা ছোর বনে মহা মহীরুহবাহ, বিস্তারিয়া বাছ অযুত, রক্ষয়ে দবে ব্রভতীর কুল,

অলকে ঝলকে যার কুসুম-রতন
অমূল জগতে, রাজ-ইন্দ্রাণী-বাঞ্চিত।
যথা সপ্ত সিন্ধু বেড়ে সতী বস্থারে,
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈক্যদল
বেড়িলা ত্রিদিবদেবী অনস্ত-যৌবনা
শচীরে, সাপটি করে চন্দ্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নিশিখা যেন ;—শত প্রতিসরে
বেড়িলা স্বচন্দ্রাননে চতুস্কন্ধ দল।
তবে চিত্ররথ রথী, স্থজি মায়াবলে
কনক-সিংহ-আসন, অতুল, অমূল,
জগতে, যুড়িয়া কর, কহিলা প্রণমি
পৌলোমীরে, "এ আসনে বস্থন মহিষী,
দেবকুলেশ্বরী; যথা সাধ্য, আমি দাস,
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব তোমারে।"

বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মুগাক্ষী। হায় রে মরি, হেরি ও বদন
মলিন, কাহার হিয়া না বিদরে আজি ?
কার রে না কাঁদে প্রাণ, শরদের শশি,
হেরি তোরে রাহুগ্রাসে ? তোরে, রে নলিনি,
বিষণ্ণবদনা, যবে কুম্দিনী-স্থী
নিশি আসি, ভামুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর !

।

হেরি ইন্দ্রাণীরে যত স্থচারুহাসিনী
দেবকামিনী স্থলরী, আসি উতরিলা
মৃত্গতি। আইলেন যপ্তী মহাদেবী—
বঙ্গকুলবধূ যাঁরে পুজে মহাদরে,
মঙ্গলায়িনী; আইলেন মা শীতলা,
ত্রস্ত বসস্ততাপে তাপিত শরীর
শীতল প্রসাদে যাঁর—মহাদয়াময়ী
ধাত্রী; আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে
যাঁহার ফণীক্র ভীত ফণিকুল সহ,

পাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধারা-বলে: আইলেন স্থবচনী—মধুর-ভাষিণী; আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা স্থন্দরী, কুঞ্জরগামিনী; আইলেন কামবধু রতি: হায়! কেমনে বণিব অল্পমতি আমি ও রূপমাধুরী,—ও স্থির ধৌবন, যার মধুপানে মত্ত স্থার মধুস্থা নিরবধি ? আইলেন সেনা স্থলোচনা, সেনানীর প্রণয়িনী—রূপবতী সতী। আইলা জাহ্নবী দেবী—ভীম্মের জননী: कालिन्मी जानन्मश्री, यांत्र ठाक कृत्न রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ, সদা ভ্রমেন, মরাল যথা নলিনীকাননে। আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা— বৈদেহীর স্থী দোঁহে :--আর কব কত ? অগণ্য স্থরস্থন্দরী, ক্ষণপ্রভা-সম 👍 🚁 🖠 প্রভায়, সতত কিন্তু অচপলা যেন রত্মকান্তিছটা, আসি বসিলা চৌদিকে; যথা তারাবলী বসে নীলাম্বরতলে শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে ! বসিলেন দেবীকুল শচীদেবী সহ রতন-আসনে: হায়, নীরব গো আজি বিষাদে। আইলা এবে বিভাধরী-দল। আইলা উর্বেশী দেবী,—ত্রিদিবের শোভা, ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা আভাময়ী। কেমনে বণিব রূপ তব, হে ললনে, বাদবের প্রহরণ তুমি অব্যর্থ! আইলা চাক্ল চিত্রলেখা স্থী, विभानाको यथा लक्को--- भाधव-त्रभी। আইলেন মিশ্রকেশী,—যাঁর কেশ. তব.

হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে। আইলেন রম্ভা,—হাার উক্লর বর্ত্ত প্রতিকৃতি ধরি, বনবধু বিধুমুখী কদলীর নাম রম্ভা, বিদিত ভূবনে। वाहित्वन वामयुषा,—महा नव्यावकी যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কে না জানে ?) অপাঙ্গে গরল,—বিশ্ব দহে গো যাহাতে! আইলেন মেনকা; হে গাধির নন্দন অভিমানি, যার প্রেমরস-বরিষণে নিবারিলা পুরন্দর তপ-অগ্নি তব, নিবার্য়ে মেঘ যথা আসার বর্ষি দাবানল। শত শত আসিয়া অপ্রবী, নতভাবে ইন্দ্রাণীরে নমি, দাঁড়াইলা চারি দিকে; যথা যবে,—হায় রে স্মরিলে ফাটে বৃক !—ত্যজি ব্ৰজ ব্ৰজকুলপতি অক্রের সহ চলি গেলা মধুপুরে,— (भाकिनी लाभिनीमन, यम्ना-भूनितन, त्विज्न नौत्रत्व मत्व त्रांश विनाशिनी ।

ইতি শ্রীতিলোডমাসম্ভবে কাব্যে ব্রহ্মপুরী-তোরণ নাম দিতীয় দর্গ।

## তৃতীয় দৰ্গ

হেথা তুরাসাহ সহ ভীম প্রভঞ্জন— বায়ুকুল-ঈশ্বর,—প্রচেতাঃ পরস্তপ, দগুধর মহারথী—তপন-তনয়— যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ, ञ्तरमनानी मृरतस्म,—श्रातम कतिला ব্রহ্মপুরী। এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ হিরথায়, মৃত্যুতি চলিলা সকলে, পদ্মাসনে পদ্মযোনি বিরাজেন যথা পিতামহ। স্থ্রশস্ত স্বর্গ-পথ দিয়া চলিলা দিক্পাল-দল পরম হরষে। হুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজী, তাহে মরকতময় পাতা, ফুল রত্ব-মালা, ফল,—হায়, কেমনে বর্ণিব ফল-ছটা ? সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়া কলস্বরে গান করে পিকবরকুল বিনোদি বিধির হিয়া! তরুরাজী-মাঝে শোভে পদ্মরাগমণি-উৎস শত শত বর্ষি অমৃত, যথা রতির অধর বিশ্বময়, বর্ষে, মরি, বাক্য-স্থধা, তুষি কামের কর্ণকুহর ৷ স্থমন্দ সমীর---সহ গন্ধ,—বিরিঞ্চির চরণ-যুগল-অরবিন্দে জন্ম যার—বহে অমুক্ষণ আমোদে প্রিয়া পুরী! কি ছার ইহার কাছে বনস্থলীর নিশাস, যবে আসি বসস্তবিলাসী আলিলয়ে কামে মাতি সে বনস্থলরী, সাজাইয়া ভার ভমু ফুল-আভরণে ৷ চারি দিকে দেবগণ

হেরিলা অযুত হর্ম্যা রম্যা, প্রভাকর, সুমেরু নগেন্দ্র যথা—অতুল জগতে! সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী, রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস মাধব! কোথায় কেহ কুস্থম-কাননে, কুস্ম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে, গাইছে মধুর গীত; কোধায় বা কেহ ल्ट्य, जनानन जम जनानन मत्न प्रश्नु कुर्छ, तरह यथा शियूय-मिला नमी, कलाँकल त्रव कति नित्रविध, পরি বক্ষস্থলে হেম-কমলের দাম;— নাচে সে কনকদাম মলয়-হিল্লোলে, উर्किभीत वटक यथा मन्नादतत माना, যবে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্লান্তা সীমন্তিনী ছাড়েন নিশ্বাস ধন, প্রি স্থসৌরভে দেব-সভা। কাম--হায়, বিষম অনল অস্তরিত।—হাদয় যে দহে, যথা দহে সাগর বাড়বানল! ক্রোধ বাতময়, উথলে যে শোণিত-তরক্ষ ডুবাইয়া বিবেক। ছ্রস্ত লোভ—বিরাম-নাশক, হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা অশনায় পীড়িত! মোহ—কুস্থমডোর, কিন্তু তোর শৃষ্খল, রে ভব-কারাগার, দৃঢ়তর। মায়ার অজেয় নাগপাশ। মদ-পরমন্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু, ফাঁপায় যে জদয়, কুরস যথা দেহ রোগীর ! মাৎসর্য্য—যার স্থ, পরছুখে, গরলকণ্ঠ !--এ সব হুষ্ট রিপু, যারা প্রবেশি জীবনফুলে, কীট যেন, নাশে সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে

নারে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভূজগ
মহেনীধধাগারে। হেপা কিতেপ্রিয় সবে,
ব্রহ্মার নিসর্গধারী, নদচর যথা
লভয়ে ক্ষীরভা বহি ক্ষীবোদ সাগবে।
হেবি স্থনগর-কান্তি, প্রান্তিমদে মাতি,
ভূলিলা দেবেশ-দল মনের বেদনা
মহানন্দে। ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ
ভূলিলা স্থবিফুল; কেহ, কুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃতফল কুধা নিবারিলা;
কেহ পান করিলা পীমৃষ-মধু স্বধে;
সক্ষীত-ভরকে কেহ কেহ রকে ঢালি
মনঃ, হৈম ভক্রমুলে নাচিলা কৌতুকে।

এইরপে দেবগণ জমিতে জমিতে
উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে
বর্ণময়: হারকের স্বস্তু সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম! কে পারে বণিতে
ভাঁহার সদন বিশ্বস্তর সনাতন
যিনি ? কিমা কি আছে গো এ ভবমগুলে
যার সহ ভাহার তুলনা করি আমি ?
মানব-কল্পনা কভু পারে কি কল্লিভে
ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি ?

দেখিলেন দেবগণ মন্দির-ত্রারে
বিস স্কনকাসনে বিশ্বদবসনা
ভক্তি—শক্তি-কুলেখরী, পতিতপাবনী,
মহাদেবী। অমনি দিক্পাল-দল নমি
দাষ্টাঙ্গে, পৃজিলা মার রাঙা পা ত্থানি।
"হে মাতঃ,"—কহিলা ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে—
"হে মাতঃ, তিমিরে যথা বিনাশেন উষা,
কলুখনাশিনী তুমি! এ ভবসাগরে

তুমি না রাখিলে, চার, ডুবে গো সকলে অসহায় : তে জননি, কৈবলাগারিন, কুপা কর আমা স্বা প্র'ড—গ্স তব : "-

ভানি বাসবের ভাত, ভাত শকীৰবী
আশীর কবিলা দেবী বত্ত দেবলবে
মৃত্ হাসি , পাইলেন দিবা চকু সবে।
অপর আসনে পরে দেবিলা সকলে
দেবী আরাধনা,—ভাতিদেবীর স্বজনী,
একপ্রাণা দোহে। পুনং সারীক্রে প্রথমি
কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাভালপুটে,—"হে জননি, যথা আকাশমণ্ডলী
নিনাদবাহিনী, ভ্রমা ভূমি, শক্তীশ্বি,
বিধাতার কর্নন্দে বহু গো সভ্ত
দেবক-ভ্রদয়-বাণী। আমা সবা প্রতি
দ্যা কর, দ্যামন্তি, সদর হইরা।"

ভানিয়া ইন্দ্রের বাণী, দেবী আরাধনা—
প্রসন্নবদনা মাতা—ভক্তিপানে চাহি,
—চাহে যথা সূর্য্য-মুখী রবিচ্ছবি পানে—
কহিলা,—"আইস, ওগো সধি বিধ্মুখি,
চল যাই লইয়া দিক্পাল-দলে যথা
পদ্মাসনে বিরাজেন ধাতা; ভোমা বিনা
এ হৈম কপাট, সধি, কে পারে পুলিতে ?"
"থুলি এ কপাট আমি বটে; কিন্তু, সধি,'
(উত্তর করিলা ভক্তি) "ভোমা বিনা বাণী
কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাতা?
চল যাই, হে স্বজনি, মধ্র-ভাষিণি,—
পুলিব ত্যার আমি; সদয় স্বদরে,
অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে
আসি উপস্থিত হেথা দেবদল, তুমি।"
ভবে ভক্তি দেবীশ্রী সহ আরাধন

অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদলে প্রবেশিলা মন্দগতি ধাতার মন্দিরে নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা দেখিলেন দেবগণ স্বয়স্তু লোকেশে! শত শত ব্ৰহ্ম-ঋষি বদেন চৌদিকে, মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিননাথে, কাঞ্চন-কিরীট শিরে! প্রভা আভাময়ী,— মহারপবতী সতী,—দাঁড়ান সম্মুখে— যেন বিধাতার হাস্তাবলী মূর্ত্তিমতী। তাঁর সহ দাঁড়ান স্বর্ণবীণা করে, वौनाभानि, अत्रस्था-वर्षत वित्नानि ধাতার হৃদয়, যথা দেবী মন্দাকিনী কলকল-রবে সদা তুষেন অচল-कूल-इक्त विभागतल-भशाननमभशी! খেতভুজা, খেতাজে বিরাজে পা হুখানি, রক্তোৎপল-দল যেন মহেশ-উরসে:---জগৎ-পুজিতা দেবী---কবিকুল-মাতা! ट्रित वितिश्वित भाष-भाष, सुत्रम्न, অমনি শচী-রমণ সহ পঞ্চ জন---নমিলা সাষ্টাকে। তবে দেবী আরাধনা যুড়ি কর কলস্বরে কহিতে লাগিলা;— "হে ধাতঃ, জগত-পিতঃ, দেব সনাতন, **पद्मामिक् । यून्य-**উপयुन्दायुत वनी, मिन वामिर्छय-मिन वियम मःश्राटमः

দ্য়াসিকু! স্থল-উপস্থলাস্থর বলী,
দলি আদিতের-দলে বিষম সংগ্রামে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি,
লগুভগু করি স্বর্গ,—দাবানল যথা
বিনাশে কুস্থমে পশি কুস্থমকাননে
সর্বভূক্! রাজ্যচ্যুত, পরাভূত রণে,
তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
দেবদল,—নিদাঘার্ত্ত পথিক যেমতি

তরুবর-পাশে আদে আশ্রম-আশায়।---হে বিভো জগংযোনি, অযোনি আপনি, জগদস্থ নিরস্তক, জগতের আদি অনাদি! হে সর্বব্যাপি, সর্বজ্ঞ, কে জানে মহিমা তোমার ? হায়, কাহার রসনা,— দেব কি মানব,—গুণকীর্ত্তনে তোমার পারক ? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে বন্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি।" এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা নীরব হইলা, নমি ধাতার চরণে কৃতাঞ্চলিপুটে। শুনি দেবীর বচন-কি ছার তাহার কাছে কাকলী-লহরী মধুকালে !—উত্তর করিলা সনাতন ধাতা; "এ বারতা, বংসে, অবিদিত নহে। সুন্দ উপস্কাসুর দৈব-বলে বলী; কঠোর তপস্থাফলে অক্সেয় জগতে। কি অমর কিবা নর সমরে হুর্বার দোঁহে। ভাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি নিবারিতে এ দানবছয়ে। বায়-স্থা সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, ভাহারে কে পারে রোধিতে,—কার পরাক্রম হেন ?"— এতেক কহিলা দেব দেব-প্রজাপতি। অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-মধু, বেক্স-পুরী স্থতরকে ভাসিল। শোভিলা উজ্জলতরে প্রভা আভাময়ী, বিশাল-নয়না দেবী। অথিল জগত পুরিল স্থপরিমলে, কমল-কাননে অযুত কমল যেন সহদা ফুটিয়া দিল পরিমল-সুধা সুমন্দ অনিলে! যথায় সাগর-মাঝে প্রবল পবন

বলে ধরি পোত, হায়, ডুবাইতেছিলা তারে, শান্তি-দেবী তথা উতরি সন্থরে, প্রবোধি মধুর ভাষে, শান্তিলা মারুতে। কালের নশ্বর শ্বাস-অনলে যেখানে ভশ্মময় জীবকুল ( ফুলকুল যথা নিদাঘে ) জীবনামত-প্রবাহ সেখানে বহিল, জীবন দান করি জীবকুলে,— নিশির শিশির-বিন্দু সরসে যেমতি প্রস্থা, নীরস, মরি, নিদাঘ-জ্বলনে! প্রবেশিলা প্রতি গৃহে মঙ্গল-দায়িনী মঙ্গলা! স্থশন্তে পূর্ণা হাসিলা বস্থধা;— প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিশ্বয় মানিয়া।

তবে ভক্তি শক্তীশ্বরী, সহ আরাধনা, প্রফুল্লবদনা যথা কমলিনী, যবে থিষাম্পতি দিননাথ তাড়াই তিমিরে, কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা;— লইয়া দিক্পালদলে, যথাবিধি পৃজি পিতামহে, বাহিরিলা ব্রহ্মালয় হতে।

"হে বাসব," কহিলেন ভক্তি মহাদেবী, "হুরেন্দ্র, সতত রত থাক ধর্মপথে। তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-মন্দিরে রাজলক্ষ্মী, বিরাজিব আমি হে সতত।"

"বিধুমুখী সথী মম ভক্তি শক্তীশ্বরী,"—
কহিলেন আরাধনা মৃত্ মন্দ হাসি—
"বিরাজেন যদি সদা তোমার ফ্রদয়ে,
শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও আমি তব
বশীভূতা! শশী যথা কৌমুদী সেখানে।
মণি, আভা, একপ্রাণা; লভ এ রতনে,
অযতনে আভা লাভ করিবে, দেবেশ।
কালিনীরে পান সিন্ধু গঙ্গার সঙ্গমে।"

বিদায় হইলা তবে স্বন্ধ, সেবি
দেবীদ্বয়ে। পরে সবে জমিতে জমিতে,
উতরিলা পুনঃ যথা পীযুষ-সলিলা
বহে নিরবধি নদী কলকল কলে—
স্বর্ণ-তিনী; যথা অমরী ব্রততী,
অমর স্তক্ষকুল; স্বর্ণকান্তি ধরি
ফুলকুল ফোটে নিত্য স্থনিকুঞ্জবনে,
ভরি স্থসৌরভে দেশ। হৈম বৃক্ষম্লে,—
রঞ্জিত কুসুম-রাগে,—বসিলেন সবে।

কহিলা বাসব তবে ঈষৎ হাসিয়া,—
"দিতিজ-ভূজ-প্রতাপে, রণ পরিহরি,
আইলাম আমা সবে ধাতার সমীপে
ধায়ে রড়ে,—বিধির বিধান বোধাগম!
ভাতৃভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ; কহ,
কি বুঝ সঙ্কেত-বাক্যে, কহ, দেবগণ?
বিচার করহ সবে; সাবধানে দেখ
কি মর্মা ইহার! হুধে জল যদি থাকে,
তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
তেয়াগিয়া তোয়ঃ! কে কি বুঝ, কহ, শুনি।"—

উত্তর করিলা যম ;—"এ বিষয়ে, দেব দেবেন্দ্র, স্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা। বাহু-পরাক্রমে কর্ম্ম-নির্বাহ যেখানে, দেবনাথ, সেথা আমি। তোমার প্রসাদে এই যে প্রচণ্ড দণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডনাশক, শিখেছি ধরিতে এরে; কিন্তু নাহি জানি চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্থবে অর্থরত্ব-লোভে—যেন বিভার ধীবর।"

"আমিও অক্ষম যম-সম"—উত্তরিলা প্রভঞ্জন—"সাধিবারে তোমার এ কাজ, বাসব! করীর কর যথা, পারি আমি উপাড়িতে তরুবর, পাষাণ চূর্নিতে, চিরধীর শৃঙ্গধের বজ্ঞসম চোটে অধীরিতে; কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া এ স্থাচ, হে নমুচিস্থান শচীপতি।"—

উত্তর করিলা তবে স্বন্দ ভারকারি মৃত্ স্বরে;—"দেহ, ওহে দেবকুলপতি, দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথা বসে সুন্দ উপস্থল,—ছরস্ত অসুর। যুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই হুই জনে। শুনি মোর শব্ধবিন ক্রবিবে অমনি উভয়: কহিব আমি—'তোমাদের মাঝে বীরশ্রেষ্ঠ বীর যে, বিগ্রহ দেহ আসি। ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে। সুন্দ কহিবেক আমি বীর-চূড়ামণি; উপস্থন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে অভিমানে। কে আছে গো, কহ, দেবপতি, রথীকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যনতা ? ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে-या यथा वात्रवाति वात्रव-अश्वरत ।"

শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিলা দেব যক্ষকুলরাজা
ধনেশ ;—"যা কহিলেন হৈমবতী মৃত,
কৃতিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে।
কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী ?
দংশিলে ভূজল, বিষ-অশনি অমনি
বায়ুগতি পশে অলে—ত্র্বার অনল।
যথায় যুঝিবে স্ন্দাস্থর তৃত্তমতি,
নিজোবিবে অসি তথা উপস্কল বলী
সহকারী; উভয়ের বিক্রম উভয়।

বিশেষতঃ, কৃট-যুদ্ধে দৈত্যদল রত। পাইলে একাকী তোমা, হে উমাকুমার, অবশ্য অস্থায়যুদ্ধ করিবে দানব পাপাচার। বৃথা তুমি পড়িবে সকটে, বীরবর! মোর বাণী শুন, দেবপতি মহেন্দ্র; আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি विश वामि—यथा वार्ष वशर मार्क ल, আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে— এ হৃষ্ট দমুজ দোহে! অবিদিত নহে, বস্মতী সতা মম বস্থ-পূর্ণাগার, यथा शक्रकिनी धनी धत्रय यज्त কেশর,—মদন অর্থ। বিবিধ রতন— তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি, (मर बांखा, (मर, मान कति मानत्वरत । করি দান স্বর্ণ—উজ্জ্বল বর্ণ, সহ রঞ্জত, সুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভূজা। ধনলোভে উন্মন্ত উভয় দৈত্যপতি, অবশ্য বিবাদ করি মরিবে অকালে— মরিল বেমতি দ্বন্ধি, হায়, মন্দমতি! সহ স্প্ৰতীক ভাতা লোভী বিভাবস্থ।"—

উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ
পাশী ;—"যা কহিলে সত্য, যক্ষকুলপতি,
অর্থে লোভ ; লোভে পাপ ; পাপ—নাশকারী।
কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি ?
কোথা সে বস্থধা শ্রামা, সুবস্থারিণী
তোমার ? ভূলিলে কি গো, আমরা সকলে
দীন, পত্রহীন তরু হিমানীতে যথা,
আজি! আর আছে কি গো সে সব বিভব ?
আর কি—কি কাজ কিন্তু এ মিছা বিলাপে ?
কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার !"

কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর অস্থুরারি:—"ভাসি আমি অজ্ঞাত সলিলে কর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল, নাহি দেখি অনুকৃল কৃল কোন দিকে! ক্ষেনে চালাব তরী ব্ঝিতে না পারি ? কেমনে হইব পার অপার সাগর ? শৃগ্যতৃণ আমি আজি এ ঘোর সমরে। বজ্রাপেকা তীক্ষ মম প্রহরণ যত, তা সকলে নিবারিল এ কাল সংগ্রামে অসুর। যখন ছুষ্ট ভাই ছুই জন আরম্ভিলা তপঃ, আমি পাঠার যতনে সুকেশিনী উর্বেশীরে: কিন্তু দৈববলে বিফলবিভ্রমা বামা লজ্জায় ফিরিল,---গিরিদেহে বাজি যথা রাজীব! সতত অধীর সুধীর ঋষি যে মধুর হাসে, শোভিল সে বুথা, হায়, সৌদামিনী যথা অন্ধজন প্রতি শোভে বুথা প্রজননে। যে কেশে নিগড় সদা গড়ে রতিপতি: যে অপাঙ্গবিষানলে জলে দেব-হিয়া;— নারিল সে কেশপাশ বাঁধিতে দানবে। বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশে! কি আর কহিব.— বৃথা মোরে জিজ্ঞাসহ, জলদলপতি।" এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব भीत्रविना, जारा, मत्रि, नियानि विवादन ! विघारम नीवव रमिथ शिलाभीवश्रात. মৌনভাবে বসিলেন পঞ্চ দেব রথী। **ट्टिन कारम**—विधित्र অसुष्ठ मौमार्यमा কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে १— হেন কালে অকন্মাৎ হইল দৈববাণী।

"আনি বিশ্বকর্মায়, হে দেবগণ, গড় বামায়,—অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে। ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গন, ভূত, তিল তিল সবা হইতে লইয়া. স্বন্ধ এক প্রমদারে—ভব-প্রমোদিনী। তা হতে হইবে নই ছই অমরারি।"—

ভবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা ভারতী, পবন পানে চাহিয়া কহিলা,— "যাও তুমি, আন হেথা, বায়ুকুল-রাজা, অবিলম্বে বিশ্বকর্মা, শিল্পীকুলরাজে!"

শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, অমনি তখনি প্রভঞ্জন শৃত্যপথে উড়িলা স্থমতি আশুগ ;—কাঁপিল বিশ্ব ধর ধর করি আতঙ্কে, প্রমাদ গণি অস্থির হইলা জীবকুল, যথা যবে প্রলয়ের কালে, টকারি পিনাক রোষে পিনাকী ধূর্জ্ঞটি বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়েন হুল্কারে।

क्ल रिजा भरम, भरमरवर्ग रमय
भूजभरथ। दृश बक्षभूद भक्ष बन
जानम-मानम मद दोष्ठर यथी—
व्यानम-मिला मानम्बर महत्म।
य यारा हेष्ठिला जारा भारेना ज्यन।
य वामा, এ ভरमकरमरम मदोक्का,
क्लवजी निद्रविध विधिद बालद !
मागिरान स्था मठोकान्त भान्य।
स्मिन स्थानहती विद्या मन्यार्थ
क्लद्रव। ठारिरान क्लाब्य क्लिश्च ;
दामि द्रामि कल व्यामि स्वर्ग-दद्रव —
भिज्न दिनिर्द । यादिरान क्लाक् क्लिश्च रम्

বেড়িল শ্রেক্সে যথা চক্রে তারাবলী।
রক্ষাসন মাগি তাহে বসিলা কুবের—
মণিময় শেষের অশেষ দেহোপরি
শোভিলেন যেন পীতাম্বর চিস্তামণি।
ভামিতে লাগিলা যম মহাহাইমতি,
যথা শরদের কালে গগনমগুলে,
পাবন-বাহনারোহী, ভামে কুতৃহলী
নেঘেন্দ্র, রজনীকাস্ত-রজঃকাস্তি হেরি,—
হেরি রম্বাকারা তারা,—সুথে মন্দগতি।

এড়াইয়া ব্রহ্মপুরী, বায়ুকুল-রাজা প্রভঞ্জন, বায়ুবেগে চলিলেন বলী যথায় বদেন বিশোপান্তে মহামতি বিশ্বকর্মা। বাতাকারে উড়িলা সুর্থী শৃত্যপথে, উথলিয়া নীলাম্বর যেন নীল অমুরাশি। কত দূরে হিষাম্পতি দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা ভাবি হৃষ্ট রান্থ বৃঝি আইল অকালে মুখ মেলি। চন্দ্রলোকে রোহিণীবিলাসী সুধানিধি, পাণ্ডুবর্ণ আতঙ্কে স্মরিয়া ত্রস্ত বিনতাস্থতে,—সুধা-অভিলাষী ! भूषिमा नयन देशम जाताकृम ভरय, ভৈরব দানবে হেরি যথা বিভাধরী. পন্ধজিনী তমঃপুঞ্জে; বাস্থুকির শিরে কাঁপিলা ভারু বস্থা; উঠিলা গজিয়া সিন্ধু, দ্বন্দে রত সদা, চির-বৈরি হেরি:— সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রক্ষে মাতি।

এ সবে পশ্চাতে রাখি আঁথির নিমিষে
চলি গেলা আশুগতি। ঘন ঘনাবলী
ধায় আগে রড়ে ঝড়ে, ভূত-দল যথা
ভূত-নাথ সহ। একে একে পার হয়ে

সপ্ত অব্ধি, চলিলা মকুংকুলনিধি অবিশ্রান্ত, ক্লান্তি, শান্তি, সবে অবহেলি চলে यथा काल। कछ मृद्र यमभूती ভয়করী দেখিলেন ভীম সদাগতি। কোন স্থলে হিমানীতে কাঁপে থরথরি পাপি-প্রাণ, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপি হুর্ম্মতি;— কোন স্থলে কালাগ্নেয়-প্রাচীর-বেষ্টিত কারাগারে জলে কেহ হাহাকার রবে নিরবধি; কোথাও বা ভীম-মূর্ত্তি-ধারী যমদূত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে অদয়; কোথাও শত শকুনি-মণ্ডলী वज्जनथा, विषित्रिया वक्कः महावत्न, ছিন্ন ভিন্ন করে অস্ত্র; কোথাও বা কেহ, তৃষায় আকুল, কাঁদে বসি নদী-তীরে, করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে বুথা,—না চাহেন দেবী তুরাত্মার পানে, তপস্থিনী ধনী যথা-নয়নরমণী-কভু নাহি কর্ণদান করে কামাভুরে-জিতেন্দ্রিয়া। কোথাও বা হেরি লক্ষ লক্ষ উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য, কুধাতুর প্রাণী মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ—রাজেন্দ্র-দারে যথা দরিজ,—প্রহরী-বেত্র-আঘাতে শরীর জরজর। সতত অগণ্য প্রাণিগণ আসিতেছে জ্রুতগতি চারি দিক হতে, ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতকের দল দেখি অগ্নিশিখা,—হায়, পুড়িয়া মরিতে! নিম্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত। হায় রে, যে আশা আসি তোষে সর্বজনে জগতে, এ হুরস্ত অস্তকপুরে গতি-রোধ তার। বিধাতার এই সে বিধান

মরুন্থলে প্রবাহিণী কভু নাহি বহে।
অবিরামে কাটে কীট; পাবক না নিবে।
শত-সিন্ধু-কোলাহল জিনি, দিবানিশি,
উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি—কর্ণ বিদরিয়া।

হেরি শমনের পুরী, বিস্ময় মানিয়া চলিলা জগৎপ্রাণ পুনঃ জ্ঞতগতি যথায় বসেন দেব-শিল্পী। কভক্ষণে উত্তর্মেরুতে বীর উত্রিলা আসি। অদূরে শোভিল বিশ্বকর্মার সদন। ঘন ঘনাকার ধুম উড়ে হর্ম্যোপরি, তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অযুত **ভোতে, বিহ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন** মেঘারত আকাশে, বা বাসবের ধন্তু মণিময়! প্রবেশিয়া পুরী বায়ুপতি দেখিলেন চারি দিকে ধাতু রাশি রাশি শৈলাকার; মূর্ত্তিমান্ দেব বৈশ্বানরে। পাই সোহাগায় সোণা গলিছে সোহাগে প্রেম-রসে; বাহিরিছে রজত গলিয়া शूरि, वाहिताय यथा विमन-मनिन-প্রবাহ, পর্বত-সান্থ-উপরি যাহারে পালে কাদম্বিনী ধনী; লৌহ, যার তমু অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতৃ জ্বলে অগ্নিসম তেজ,—অগ্নিকুণ্ডে পড়ি পুড়িছে,—বিষম জালা যেন ঘূণা করি,— নীরবে শোকাগ্রি যথা সহে বীর-হিয়া।

কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকর্মা দেব, দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব্ব গড়ন, হেন কালে তথায় আইলা সদাগতি। হেরি প্রভঞ্জনে দেব অমনি উঠিয়া নমস্কারি বসাইলা রত্ব-সিংহাসনে।

"আপন কুশল কহ, বায়ুকুলেখর,"— কহিতে লাগিলা বিশ্বক্ত্মা—"কহ বলি, यर्गत वाद्रजा। काषा (मरवस कृतिनी ? কি কারণে, সদাগতি, গতি হে ভোমার এ বিজন দেশে ? কহ, কোন বরাঙ্গনা--দেবী কি মানবী-এবে ধরিয়াছে, ভোমা পাতি পীরিতের ফাঁদ ? কহ, যত চাহ, দিব আমি অলঙার,—অতুল জগতে! এই দেখ নৃপুর; ইহার বোল শুনি वीनांशानि-वीना, प्तव, छिन्न-छात, (अरम ! এই দেখ সুমেখলা; দেখি ভাব মনে. বিশাল নিতম্ববিম্বে কি শোভা ইহার! এই দেখ মুক্তাহার; হেরিলে ইহারে উরজ-কমলযুগ-মাঝারে, মনোজ মজে গো আপনি! এই দেখ, দেব, সিঁথি; কি ছার ইহার কাছে, ওরে নিশীথিনি, তোর তারাময় সিঁথি। এই যে কম্বণ থচিত রতনবুন্দে, দেখ, গন্ধবহ। প্রবাল-কুগুল এই দেখ, বীরমণি ;— কি ছার ইহার কাছে বনস্থলী-কাণে शनाम,--- त्रभग-भरमात्रभण ज्रमण ! আর আর আছে যত, কি কব ভোমারে ?" হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা বিশ্বকর্মা, উত্তর করিলা মহামতি শ্বসন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া বিষাদে;— "আর কি আছে গো, দেব, সে কাল এখন ? বিখোপান্তে তিমির-সাগর-তারে সদা বস তুমি, নাহি জান স্বর্গের ত্লিশ।! হায়, দৈত্যকুল এবে, প্রবল সমরে, লুটিছে ত্রিদশালয় লণ্ডভণ্ড করি,

পামর ৷ স্মারেন তোমা দেব অস্থ্রারি, শিল্পিবর: তেঁই আমি আইমু সহরে। हन, दिन, अविनास ; विनन्न ना मरह। মহা ব্যগ্র ইন্ত্র আজি তব দরশনে।" শুনি প্রনের বাণী, কহিতে লাগিলা **८** प्य-मिल्ली—"श्रांश, त्मर, এ कि श्रेत्रभाम! দিতিজকুল উজ্জলি, কোন্ মহারথী বিমুখিলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে বলে ? কহ, কার অন্ত্রে রোধ গতি তব, সদাগতি ? কে ব্যথিল তীক্ষ্ণ প্রহরণে যমে ? নিরস্থিল কেবা জলেশ পাশীরে ? অলকানাথের গদা—শৈল-চূর্ণ-কারী ? কে বিঁধিল, কহ, হায়, খরতর শরে ময়ুর-বাহনে ? এ কি অন্তত কাহিনী! কোথায় হইল রণ ? কিসের কারণে ? মরে যবে সমরে তারক মন্দমতি. তদবধি দৈতাদল নিস্তেজ-পাবক.--বিষহীন ফণী; এবে প্রবল কেমনে ? বিশেষ করিয়া কহ, শুনি, শুরমণি। উত্তর্মেকতে সদা বসতি আমার বিশোপান্তে। ওই দেখ তিমির-সাগর অকুল, পর্বতাকার যাহার লহরী উथिलएड भित्रविध महा क्लानाहरल। क सारम सन कि चन ? वृति एहे रहत। লিখিলা এ মেরু ধাতা জগতের সীমা স্ষ্টিকালে; বসে তমঃ, দেখ ওই পাশে। নাহি যান প্রভাদেবী ভাহার সদনে, পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী লক্ষা। এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি; বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা।"

উত্তর করিলা তবে বায়ু-কুলপতি—
"না সহে বিলম্ব হেথা, কহিন্ত তোমারে,
শিল্পিবর, চল যথা বিরাজেন এবে
দেবরাজ; শুনিবে গো সকল বারতা
তাঁর মুখে। কোন্ সুখে কব, হায়, আমি,
সিংহদল-অপমান শৃগালের হাতে?
স্মারিলে ও কথা দেহ জলে কোপানলে!
বিধির এ বিধি তেঁই সহি মোরা সবে
এ লাঞ্ছনা। চল, দেব, চল শীভ্রগতি।
আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে
দেব-বংশ,—দেবরিপু ধ্বংসি স্বকৌশলে।"

এতেক কহিয়া দেব বায়্-কুলপতি
দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে
বায়্বেগে। ছাড়াইয়া কৃতাস্ত-নগরী,
বস্থা বাস্থকি-প্রিয়া, চক্রা-স্থানিধি,
স্থালোক, চলিলেন মনোরথগতি
ছই জন; কত দ্রে শোভিল অম্বরে
মর্ণময়ী ব্রহ্মপুরী, শোভেন যেমতি
উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী
শত শত গৃহচ্ড়া হারক-মণ্ডিত
শত শত সোধশিরে ভাতে সারি সারি
কাঞ্চন-নিশ্মিত। হেরি ধাতার সদন
আনন্দে কহিলা বায়ু দেব-শিল্পী প্রতি;—

"ধয় তৃমি দেবকুলে, দেব-শিল্প গুণি!
তোমা বিনা আর কার সাধ্য নিশ্মাইতে
এ হেন স্থলরী পুরী—নয়ন-রঞ্জিনী।"
"ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি আমার"—
উত্তরিলা বিশ্বকর্মা—"তাঁর গুণে গুণী,
গড়ি এ নগর আমি তাঁহার আদেশে।
যধা সরোবর-জল, বিমল, তরল,

প্রতিবিম্বে নীলাম্বর তারাময় শোভা নিশাকালে, এই রমা প্রতিমা প্রথমে উদয়ে ধাতার মনে,—তবে পাই আমি।" এইরূপ কথোপকথনে দেবছয় প্রবৈশিলা ব্রহ্মপুরী-মন্দগতি এবে। কত দুরে হেরি দেব জীমৃতবাহন বজ্রপাণি, সহ কার্ত্তিকেয় মহারথী, পাশী, তপনতনয়, মুরজা-বল্লভ যক্ষরাজ, শীজগামী দেব-শিল্পী দেব নিকটিয়া, করপুটে প্রণাম করিলা যথা বিধি। দেখি বিশ্বকর্মায় বাসব মহোদয় আশীষিয়া কহিতে লাগিলা,— "স্বাগত, হে দেব-শিল্প। মরুভূমে যথা তৃষাকুল জন সুখী সলিল পাইলে. তব দরশনে আজি আনন্দ আমার অসীম! স্বাগত, দেব, শিল্পি-চূড়ামণি! रेपिववरा वनी छूटे मानव, छूर्ज्य সমরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আসি হায়, গ্রাদে রাভ যথা সুধাংশু-মণ্ডলী। ধাতার আদেশ এই শুন মহামতি। 'আনি বিশ্বকর্মায়, হে দেবগণ, গড় ৰামায়, অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে। ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম, ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল ভিল, স্ত এক প্রমদারে—ভবপ্রমোদিনী। তাহা হতে হবে নষ্ট হুষ্ট অমরারি'।" ত্রনি দেবেন্দ্রের বাণী শিল্পীন্দ্র অমনি निषया जिक्लानम्हन विज्ञालन भारतः নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি। আরম্ভিলা মহাতপঃ, মহামন্ত্রবলে

আক্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত ব্রহ্মপুরে শিল্পিবর। যাহারে স্মরিলা পাইলা তখনি তারে। পদাষ্য লয়ে গড়িলেন বিশ্বকর্মা রাঙ্গা পা হুখানি বিত্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধু রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি; সুমধ্যম মুগরাজ দিলা নিজ মাঝা; থগোল নিতম্ব-বিষ; শোভিল তাহাতে (मथना, गर्गात, मित्र, हांग्रां पथ यथा। গড়িলেন বাহু-যুগ লইয়া মৃণালে। नाष्ट्रिय कन्द्रय देश्न विषय विवान ; উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে উরস-আনন্দ-বনে ; সে বিবাদ দেখি দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে কুচযুগ। তপোবলে শশান্ত স্মতি হইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে ; ধরিল কবরীরূপ কাদ্ম্বিনী ধনী, ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁপি। জ্বলে যে তারা-রতন উষার ললাটে, তেজঃপুঞ্জ, ছইখান করিয়া তাহারে গড়াইলা চক্ষুত্বয়, যদিও হরিণী রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁথি। গড়িলা অধর দেব বিস্ফল দিয়া, মাথিয়া অমৃতরসে; গজ-মুক্তাবলী শোভিল রে দম্ভরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া! আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধন্ম ধরি ভুক্তলে বসাইলা নয়ন উপরে; তা দেখিয়া বিশ্বকর্মা হাসি কাড়ি নিলা তৃণ তাঁর; বাছি বাছি সে তৃণ হইতে

খরতর ফুল-শর, নয়নে অপিলা
দেব-শিল্পী। বস্থার নানা বঙ্গ-সাজে
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুস্থাভূষণে।
চম্পক, পঞ্চজপর্ন, স্থবর্ণ চাহিল
দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে; এ সবারে ত্যজি,—
হরিতালে শিল্পিবর রাগিলা স্থতম।
কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
দিতে নিজ মধু-রব; কিন্তু বীণাপাণি,
আনি সঙ্গে রজে রাগ-রাগিণীর কুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী!
অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পি-পতি
জীবাইলা কামিনীরে; — সুমোহিনী-বেশে
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা, মূর্ত্তিমতী!

হেরি অপরপ কান্তি আনন্দ-সলিলে
ভাসিলেন শচীকান্ত; পবন অমনি,
প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া, স্থনিলা
স্থনে! মোহিত কামে মুরজামোহন,
মনে মনে ধন-প্রাণ সঁপিলা বামারে!
শান্ত জলনাথ যেন শান্তি-সমাগমে!
মহাস্থী শিথিধ্বজ, শিখিবর যথা
হেরি তোরে, কাদ্ঘিনি, অনম্বরতলে!
তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিলা,
কৌমুদিনী-প্রমদায় হেরি মেঘ যথা
শরদে। সাবাসি, ওহে দেব-শিল্পি গুণি!
ধাতাবরে, দেববর, সাবাসি তোমারে!

হেন কালে,—বিধির অন্তুত লীলাখেলা কে পারে বৃঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে!— হেন কালে পুনর্বার হৈল দৈববানী;— "পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে,

৬৭

( অমুপমা বামাকুলে)—যথা অমরারি সুন্দ উপস্থলাসুর; আদেশ অনকে যাইতে এ বরাঙ্গনা সহ সঙ্গে মধু, ঋতুরাজ। এ রূপের মাধুরী হেরিয়া কাম-মদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে ! তিল তিল লইয়া গড়িলা স্ন্দরীরে দেব-শিল্পী, তেঁই নাম রাখ তিলোত্তমা।"— শুনিয়া দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী-ভারতী, নমিলা ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে। তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া বিদায় করিলা বিশ্বকর্মা শিল্পী-দেবে। व्यविम पिक्शान-परन विश्वकर्मा प्रव চলি গেলা নিজ দেশে। সুখে শচীপতি বাহিরিলা, সঙ্গে ধনী অতুলা জগতে,— যথা সুরাস্থ্র যবে অমৃত-বিলাসে মথিলা সাগরজল, জলদলপতি ভুবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাথে।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে সম্ভবে। নাম তৃতীয় দর্গ।

## চতুর্থ সর্গ

चुवर्व विरुक्षी यथा, जामरत विखाति পাখা,---শক্র-ধন্থ-কান্তি আভায় যাহার মলিন,—যতনে ধনী শিখায় শাবকে উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বর-প্রদেশে;— দাদেরে করিয়া সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে; কাতর সে এবে, কুলায়ে লয়ে তাহারে চল, গো জননি। সফল জনম মম ও পদ-প্রসাদে. **प**शामशि! यथा कुछी-नन्पन-(भीत्रव, ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী ধর্মাবলে প্রবেশিলা স্বর্গ, তব বরে দীন আমি দেখিতু, মানব-আঁখি কভু নাহি দেখিয়াছে যাহা; শুনিমু ভারতী, তব বীণা-ধ্বনি বিনা অতুলা জগতে! চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা रचुधा। कञ्चना,—जर दश्माको मक्रिनो,— দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি, রসিতে রসনা তার তব সুধা-রসে! বর্ষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তুষিবে,— এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে यमि शुनवाही त्य, निमाच-क्रा धति, আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে, সেও ভাল; অধমে, মা, অধমের গতি |---ধিক সে যাচ্ঞা,—ফলবতী নীচ কাছে! মহানন্দে মহেন্দ্র সদৈল্যে মহামতি উতরিলা যথা বলে বিন্ধ্য গিরিবর

কামরূপী,—হে অগস্তা, তব অমুরোধে অভাপি অচল। শত শত শৃক শিরে, বীর বীরভন্ত-শিরে জটাজুট যথা বিকট: অশেষ দেহ শেষের যেমনি! ক্রতগতি শৃশ্রপথে দেবরথ, রথী, মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ-দল আইলা, কঞুক ডেজ:পুঞ্চে উজ্জ্বলিয়া চারি দিক। কাম্য নামে নিবিড় কানন— খাওব-সম, ( পাওব ফাল্কনির গুণে पि इतिर्वर **याट नौदा**शी इहेला )— সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিলা বলে প্রবল। আতত্ত্বে পশু, বিহঙ্গম আদি আশু পলাইল সবে ঘোরতর রবে, যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে বনরাজী, প্রবেশিল সে গহন বনে ।--কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আসি অরণ্যে, উপাড়ি তরু, উপাড়ি ব্রততী, वा यथा, किञ्चा कतियूथ, यख मरन । অধীর সত্রাসে ধীর বিদ্ধা মহীধর, শীঘ্ৰ আসি শচীকান্ত-নমুচিস্দন-পদতকে নিবেদিলা কৃতাঞ্চলিপুটে,— "কি কারণে, দেবরাজ, কোন্ অপরাধে অপরাধী তব পদে কিম্বর 📍 কেমনে এ অসহ ভার, প্রভু, সহিবে এ দাস ? পাঞ্জন্য-নিনাদক প্রবঞ্চি বলিরে বামনরূপে যেরূপ, হায়, পাঠাইলা অতল পাতালে তারে, সেই রূপ বুঝি ইচ্ছা তব, স্থুৱনাথ, মজাইতে দাসে রসাতলে!" উত্তরিলা হাসি দেবপতি অসুরারি;—"যাও, বিদ্ধা, চলি নিজ স্থানে অভয়ে; কি অপকার তোমার সম্ভবে মোর হাতে ? ভূজবলে নাশিয়া দিভিজে আজি, উপকার, গিরি, তোমার করিব, আপনি হইব মুক্ত বিপদ্ হইতে;— ভেঁই হে আইমু মোরা তোমার সদনে।" হেন মতে বিদাইয়া বিদ্ধ্য মহাচলে,

দেব-সৈক্ত-পানে চাহি কহিলা গম্ভীরে বাসব: "হে স্থরদল, ত্রিদিব-নিবাসি, অমর। হে দিতিস্থত-গর্ব্ব-থর্বকারি। বিধির নির্ব্বন্ধে, হায়, নিরানন্দ আজি তোমা সবে! রণ-স্থলে বিমুখ যে রথী, কত যে ব্যথিত সে তা কে পারে বর্ণিতে ? কিন্তু তু: খ দূর এবে কর, বীরগণ। পুনরায় জয় আদি আশু বিরাজিবে এ দেব-কেতনোপরে। ঘোরতর রণে অবশ্য হইবে ক্ষয় দৈত্যচয় আঞ্জি। দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে, যে শর,—কে সম্বরিবে সে অব্যর্থ শরে ? লয়ে তিলোত্তমায়—অতুলা ধনী রূপে— ঋতৃপতি সহ রতিপতি সর্ব্ব-জয়ী গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি দানব। থাকহ সবে স্থসজ্ঞ হইয়া। স্থন্দ উপস্থন্দ যবে পড়িবে সমরে, অমনি পশিব মোরা সবে দৈত দেশে বায়ুগতি, পশে যথা মদকল করী ननरान, ननमरन मनि अम्बर्म।" শুনি স্থরেন্দ্রের বাণী, স্থরসৈক্ত যত

শুনি স্বেজের বাণী, স্বরদৈশ্য যত হুহুঙ্কারি নিজোষিলা অগ্নিময় অদি অযুত, আগ্নেয় তেজে প্রি বনরাজী। টঙ্কারিলা ধ্যু ধ্যুজ্ব-দল বলী र्तार्य; लारक मूल मूली,—राय, वार्ध मरव মারিতে মরিতে রণে—যা থাকে কপালে। ঘোর রবে গরজিলা গল ; হয়বৃাহ মিশাইলা হেষারব সে রবের সহ। শুনি সে ভীষণ খন দমুক্ত পূৰ্ব্যতি रीनवीर्या रात्र छात्र आमान गणिन অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি, ভিয়মাণ নাগকুল অতল পাতালে। হেন কালে আচম্বিতে আসি উত্তিবলা कांमावरन नांत्रम, मौमिव दवि यन षिछीय । इत्रयं विन्न स्मव-श्रविवदत्, কহিলেন হাসি ইন্দ্ৰ—দেবকুলপতি— "কি কারণে এ নিবিড় কাননে, নারদ তপোধন, আগমন তোমার গো আজি ! **एनथ** ठांति मिटक, एनव, नित्रीक्रण कित्र ক্ষণকাল ; ধরতর-করবাল-আভা, হবির্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এ স্থলী ;— নহে যজ্ঞধুম ও, —ফলক সারি সারি স্বৰ্ণমণ্ডিত,—অগ্নিশিখাময় যেন ধুমপুঞ্জ, কিম্বা মেঘ,—ভড়িত-জড়িত।" আশীষি দেবেশে, হাসি দেব-ঋষিবর নারদ, উত্তরছলে কহিলা কৌতৃকে;— "তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আজি তাপস ? যে কাল-অগ্নি জ্বালি চারি দিকে বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাঁপি আমি চিরতপোবনবাসী। অবশ্য পাইবে মনোনীত বর তুমি; রিপুছয় তব ক্ষয় আজি, সহস্রাক্ষ, কহিন্তু তোমারে।" च्रिंश्वा च्रत्रमानी च्रम्द्र चरत অপ্রসরি ;—"কুপা করি কহ, মুনিবর,

ভাতভেদ ভিন্ন অন্ত পথ কি কারণে রুজ শমনের পক্ষে নাশিতে দানব-**मन-रेख यून्न** উপयून्न मन्नमि ? যে দম্ভোলি তুলি করে, নাশিলা সমরে বৃত্তাস্থরে স্থরপতি: যে শরে তারকে সংহারিমু রণে আমি ;—কিসের কারণে নিরস্ত সে সব অন্ত্র এ দোঁহার কাছে ? কার বরবলে, প্রভু, বলী দিতি-স্বত 📍 উত্তর করিলা তবে দেবর্ষি নারদ :— "ভকত-বংসল যিনি, তাঁর বলে বলী দৈতাদ্বয়। শুন দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী। হিরণ্যকশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা চক্রপাণি নরসিংহ-রূপে, তার কুলে कियान निक्छ नात्म खुत्रभूततिभू, কিন্তু, বঞ্জি, তব বজ্জ-ভয়ে সদা ভীত যথা গরুত্মান্ শৈল। তার পুত্র দোঁহে युन्त উপयुन्त-এবে ভুবন-বিজয়ী, এই বিদ্যাচলে আসি ভাই তুই জন করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে বহুকাল। তপে তুই সদা পিতামহ; "বর মাগ" বলি আসি দরশন দিলা। যথা সরংস্থপদ্ম রবি দরশনে প্রফুল্লিত, বিরিঞ্চিরে হেরি দৈত্যদ্বয় করযোড়ে মুহুস্বরে কহিতে লাগিল:---"হে ধাতঃ, হে বরদ, অমর কর, দেব, আমা দোঁহে! তব বর-স্থাপান করি, মৃত্যুঞ্জয় হব, প্রভু, এই ভিক্ষা মাগি।" হাসি কহিলেন ভবে দেব সনাতন অজ,—"জন্মে মৃত্যু, দৈতা। দিবস রজনী— এক যায় আর আসে,—সৃষ্টির বিধান।

অশ্য বর মাগ, বীব, যাহা দিতে পারি।" "তবে যদি,"—উত্তর করিল দৈতাবয়— "তবে যদি অমর না কর পিতামহ, আমা দোঁহে, দেহ ভিক্ষা, তব বরে যেন ভাতভেদ ভিন্ন অত্য কারণে না মরি। "ওম্" বলি বর দিলা কমল-আসন। একপ্রাণ হুই ভাই চলিল খদেশে মহানদে। যে ষেখানে আছিল দানব, মিলিল আসিয়া সবে এ দোঁহার সাথে, পর্বত-সদন ছাডি যথা নদ যবে বাহিরায় হুত্ত্বারি সিন্ধ-অভিমূখে বীরদর্পে, শত শত জল-স্রোত আসি মিশি তার সহ, বার্য্য বৃদ্ধি তার করে।— এইরপে মহাবলী নিকুম্ভ-নন্দন-যুগ, বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছে এবে স্বৰ্গ ; কিন্তু হুৱা নষ্ট হবে ছুষ্টমতি।" এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ আশীষিয়া দেবদলে, বিদায় মাগিয়া, চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে। কামাবনে সৈতা সহ দেবেল রহিলা, যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে, নিবিড় কানন মাঝে পশি সাবধানে, একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে তার পানে। এই মতে রহিলেন যত দেববৃন্দ কাম্যবনে বিদ্বোর কন্দরে। (ज्था भीनश्वक मह भीनश्वक त्राथ, वमञ्च-मात्रथि--- द्राक्त हिलला युग्नती দেবকুল-আশালতা। অতি-মন্দগতি, চলিল বিমান শৃত্যপথে, যথা ভাসে স্বর্ণবর্ণ মেঘবর, অম্বর-সাগরে

যবে অস্তাচল-চ্ড়া উপরে দাড়ায়ে
কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
কমলিনী-সধা। যথা সে ঘনের সনে
সোদামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাজে
অমুপমা রূপে বামা—ভ্বন-মোহিনী।
যথায় অচলদেশে দেব-উপবনে
কেলি করে সুন্দ উপস্কুন্দ মহাবলী
অমরারি, তিন জন তথায় চলিলা।

হেরি কামকেতু দূরে, বস্থধা স্বন্দরী, আইলা বসস্ত জানি, কুসুম-রভনে সাজিলা; সুবৃক্ষশাথে সুথে পিকদল আরম্ভিল কলম্বরে মদন-কীর্ত্তন। মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি চারি দিকে; अनस्रान मन अभोत्रा, ফুলকুল-উপহার সৌরভ লইয়া, আসি সম্ভাষিল স্থাপ ঋতুবংশ-রাজে। "হে সুন্দরি"—মৃত্ হাসি মদন কহিল<del>া</del>— "छौकः, छेन्रोलिया आँथि, — निनौ रयमनि নিশা অবসানে মিলে কমল-নয়ন---চেয়ে দেখ চারি দিকে; তব আগমনে সুখে বসম্ভের স্থী বস্থারা সতী নানা আভরণে সাজি হাসেন কামিনী, नववध् विविवादत क्लनाती यथा। ত্যক্তি রথ চল এবে—ওই দৈত্যবন। যাও চলি, স্থাসিনি, অভয় হৃদয়ে। অন্তরীক্ষে রক্ষা হেতু ঋতুরাজ সহ থাকিব তোমার সঙ্গে; রঙ্গে যাও চলি, যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়, মধুমতি।" প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি

শরুমে, ভরে কাভরা নবকুল-বগু লক্ষ্মীলা। মৃত্যুতি চলিলা সুন্দরী मूल्म ल: हारि हाति मितक, हार्ट यथा অজানিত ফুলবনে কুর্লিণী; কভূ চমকে রমণী গুলি লৃপুরের ধ্বলি; কভু ষরমর পাতাকুলের মর্মরে; মলয়-নিখাসে কভু; হায় রে, কভু বা কোকিলের কুছরবে! গুঞ্জরিলে অলি মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা প্রন-হিল্লোলে। এইরূপে একাকিনী ভ্ৰমিতে লাগিলা ধনী গছন কানৰে। সিহরিলা বিদ্যাচল ও পদ-পরশে, সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীস্ত্র যেমতি **চদ্র**চূড়। বনদেবী—ষথায় বসিয়া वित्रल, गौथिए ছिला क्ल-तक्न-माना, ( বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাকনা দোলাইতে কুঞ্চবিহারীর বরগলে )— হেরি সুন্দরীরে, ধরা সলকান্ত তুলি, রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে তথায়, বিস্ময় সাধ্বী মানি মনে মনে। বনদেব—তপস্বী—মুদিলা আঁখি, यथा হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে দিনমণি। মৃগরাজ কেশরী স্থন্দর নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি— যেন জগদ্ধাত্ৰী আতাশক্তি মহামায়ে।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে দ্তী—অতুলা জগতে
ক্রপে—উতরিলা যথা বনরাজী মাঝে
শোভে সর, নভস্তল বিমল যেমতি।
কলকল স্থারে জল নিরস্তর ঝরি
প্রত্-বিবর হতে, সজে দে বিরলে

জলাশয়। চারি দিকে খ্যাম তট তার শত-রঞ্জিত কুসুমে। উজ্জ্বল দর্পণ বনদেবীর সে সর—খচিত রতনে ! হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে যেমনি বনদেবীর বদন ! মৃতু মন্দ রবে পবন-হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে। এই সরোবর-তীরে আসি সীমন্থিনী ( ক্লান্তা এবে ) বসিলা বিরামলাভ-লোভে, রূপের আভায় আলো করি সে কানন। ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সর পানে আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রাস্তি-মদে মাতি, একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা বিবশে! "এ হেন রূপ"—কহিলা রূপসী মৃত্ স্বরে—"কারে৷ আঁখি দেখেছে কি কভু ? ব্রহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি বাসব: দেবসেনানী: আর দেব যত বীরশ্রেষ্ঠ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী স্থন্দরী; (मव-कूल-नाती-कूल; विछाधती-मत्ल; কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ সাজে ? ইচ্ছা করে, মরি, কায় মন দিয়া কিন্ধরী হইয়া ওঁর সেবি পা তুথানি। বুঝি এ বনের দেবী,—মোরে দয়া করি দয়াময়ী-জল-তলে দরশন দিলা।" এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া নমাইলা শির—যেন পূজার বিধানে, প্রতিমূর্ত্তি প্রতি; সেও শির নমাইল ! বিস্ময় মানিয়া বামা কৃতাঞ্জলিপুটে মৃত্ব স্থাল।—"কে তুমি, হে রমণি 📍"

আচম্বিতে "কে তুমি ? কে তুমি, হে রমণি—

হে রমণি ?" এই ধ্বনি বাজিল কাননে!

মহা ভয়ে ভীতা দৃতী চমকি চাহিলা
চারি দিকে। হেন কালে হাসি সকৌতৃকে,
মধু সহ রতি-বঁধু আসি দেখা দিলা।
"কাহারে ডরাও তুমি, ভ্বন-মোহিনি!"
( কহিলেন পুষ্পাধমু ) "এই দেখ আমি
বসস্ত-সামস্ত সহ আছি, সীমস্তিনি,
তব কাছে। দেখিছ যে বামা-মূর্ত্তি জলে,

তব কাছে। দোৰছ বে বানা-সূত জনে তোমারি প্রতিমা, ধনি; ওই মধ্ধনি, তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি শিখি নিনাদিছে! ও রূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যদি বিবশা এত, রূপসি, ভেবে দেখ মনে পুরুষকুলের দশা! যাও ত্বরা করি;— অদ্রে পাইবে এবে দেবারি দানবে!"

थीरत थीरत श्रूनः धनी मतानगामिनी চলিলা কানন-পথে। কত স্বৰ্ণ-লতা সাধিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা ত্থানি, থাকিতে তাদের সাথে; কত মহীরুহ, মোহিত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি; কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল কপোতীর সহ; কত গুণ্গুণ্করি আরাধিল অলি-দল,—কে পারে কহিতে ? আপনি ছায়া সুন্দরী—ভাতুবিলাসিনী— उक्रम्रल, फूल कल जानाय नाकारय, দাঁড়াইলা—স্থীভাবে বরিতে বামারে; নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধান ; কলরবে প্রবাহিণী—পর্বত-ছহিতা— সম্বোধিলা চন্দ্রাননে; বনচর যত নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে, যথা, রে দণ্ডক, ভোর নিবিড় কাননে, ( কত যে তপস্থা তোর কে পারে বুঝিতে ? ) ट्रित देवटमशैदत—त्रचूतक्षन-तिक्षनी । সাহসে স্থ্রভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে, মৃহমু হি: অলকান্ত উড়াইয়া কামী চুম্বিলা বদন-শশী! তা দেখি কৌতুকে অন্তরীকে মধু সহ মদন হাসিলা।--এইরূপে ধীরে ধীরে চলিলা রূপসী। আনন্দ-সাগরে মগ্ন দিভিস্থত আজি भश्यकी। देववदान मिन दिन-मिन-विश्व अभवनार्थ मन्त्र्य-ममरत, ভ্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি। কে পারে আঁটিতে দোঁহে এ তিন ভুবনে ? লক্ষ লক্ষ রথ, রথী, পদাতিক, গজ, অশ্ব; শত শত নারী--বিশ্ব-বিনোদিনী, সঙ্গে রঙ্গে করে কেলি নিকুস্ত-নন্দন জয়ী। কোন স্থলে নাচে বীণা বাজাইয়া তক্ষমূলে বামাকুল, ব্ৰজবালা যথা छिन भूत्रलीत श्वनि कषस्त्रत भृत्ल। কোথায় গাইছে কেহ মধুর স্থারে। কোথায় বা চর্ক্য, চোষ্যু, লেহ্য, পেয় রসে ভাসে কেহ। কোথায় বা বীরমদে মাতি, মল্ল সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমলি। বারণে বারণে রণ—মহা ভয়ক্কর, কোন স্থলে। গিরিচ্ডা কোথায় উপড়ি, হুহুত্বারি নভস্তলে দানব উড়িছে বাডময়, উথলিয়া অম্বর-সাগর-যথা উথলয়ে সিন্ধু ছন্দি তিমিকিল মীনরাজ—কোলাহলে পুরিয়া গগন। কোথায় বা কেহ পশি বিমল সলিলে. প্রমদা সহিত কেলি করে নানা মতে উন্মদ মদন-শরে। কেহ বা কুটীরে

क्रमन-वांत्रत वर्त्र প्राण्त्रभी नर्यः, অলহারি কর্ণমূল কুবলর-দলে। রাশি রাশি অসি শোভে, দিবাকর-করে উদগীরি পাবক যেন। ঢাল সারি সারি— যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন। ধরু, তুণ অগণ্য; ত্রিশ্লাকার শ্ল সর্বভেদী। তা স্বার নিক্টে বসিয়া কথোপকথনে রত যোধ শত শত। যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে বিমৃখিল, তার কথা কহে সেই জন। কেহ কহে--সেনানীর কাটিমু কবজ ; কেহ কহে—মারি গদা ভীম যমরাজে খেদাইমু; কেহ কহে-এরাবত-শুড়ে চোক্ চোক্ হানি শর অস্থিরিন্ন ভারে। কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ ; কেহ দেব-অন্ত্র; দেব-বন্ত্র আর কোন জন। কেহ হৃষ্ট হুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে দেবরথী-শিরচূড়।—এইরূপে এবে বিহরুয়ে দৈত্য-দল— বিজয়ী সমরে। टर विरंভा, জগতযোনি, দয়ामिक् তুমি; তেঁই ভবিতব্যে, দেব, রাখ গো গোপনে।

কনক-আসনে বঙ্গে নিক্স্ত-নন্দন
স্থল উপস্থলাস্থর। শিরোপরি শোভে
দেবরাজ-ছত্র, তেজে আদিত্য-আকৃতি।
বীতিহাত্ত-মৃত্তি বীর বেড়ে শত শত
দৈত্যন্ধরে, ঝক্মিকি বীর-আভরণে,
বীর-বীর্য্যে পূর্ণ সবে, কালকুটে যথা
মহোরগ! বসে দোহে কনক-আসনে
পারিজাত-মালা গলে, অমুপম রূপে,
হায় রে, দেবেক্স যথা দেবক্ল-মাঝে!

চারি দিকে শত শত দৈত্য-কুল-পতি নানা উপহার সহ দাঁড়ায় বিনত-ভাবে, স্থপ্রসন্ন মুখে প্রশংসি ছজনে, দৈত্য-কুল-অবতংস! দূরে নৃত্য-করী নাচে, নাচে তারাবলী যথা নভস্তলে স্বৰ্ণময়ী। বন্দে বন্দী মহানন্দ মনে,— "জয়, জয়, অমরারি, যার ভুজ-বলে পরাজিত আদিতেয় দিতিস্বত-রিপু বজ্ঞা! জয়, জয়, বীর, বার-চূড়ামণি, দানব-কুল-শেখর! যার প্রহরণে,— করী যথা কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে ত্যজি বন যায় দূরে,— স্বরীশ্বর আজি, ত্যজি স্বর, বিশ্বধানে ভ্রমিছে একাকী অনাথ! হে দৈত্য-কুল, উজ্জ্লল গো এবে তুমি ৷ হে দানব-বালা, হে দানব-বধু, কর গো মঙ্গল-ধ্বনি দানব-ভবনে। হে মহি, হে মহীতল, তুমিও, হে দিব, আনন্দ-সাগরে আজি মজ, ত্রিভুবন ! বাজাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা, সপ্তস্বরা---वृन्तृ छि, नामामा, भृत्र, ट्वी, जृती, वानी, শঙ্ম, ঘন্টা, ঝাঁঝরী। বরিষ ফুল-ধারা। কস্তুরী, চন্দন আন, কেশর, কুম্কুম। क ना कारन रमव-वः भ পत-शिः माकाती ? কে না জানে হুষ্টমতি ইন্দ্র স্থরপতি অসুরারি ! নাচ সবে তার পরাভবে, মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন যথা।" মহানন্দে সুন্দ উপস্থলাসুর বলী অমরারি, তুষি যত দৈতাকুলেখরে মধুর সম্ভাবে, এবে, সিংহাসন ত্যঞ্জি, উঠিলা,—কুসুমবনে ভ্রমণ প্রয়াসে,

একপ্রাণ ছুই ভাই—বাগর্থ যেমতি! "হে দানব," আরম্ভিলা নিকুম্ভ-কুমার चुन्न,-"वीत्रन्नत्यर्छ, व्ययत्रम्बन, যার বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি ত্রিদিব-বিভব; শুন, হে সুরারি রথী-বাহ, যার যাহা ইচ্ছা, সেই তাহা কর। ित्रवामी तिशू এ(व जिनिया विवारम ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম সাধনে মন রত কর সবে।" উল্লাসে দমুজ, अनि मञ्राकता-वांगी, अभिन नामिन। সে ভৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা প্রতিধ্বনি পলাইলা রড়ে; মূর্চ্ছা পায়ে খেচর, ভূচর সহ, পড়িল ভূতলে। থরথরি গিরিবর বিদ্ধ্য মহামতি काँ भिना, काँ भिना छए वस्था सुन्पती। দূর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব, শুনি সে খোর ঘর্ষর, ত্রস্ত হয়ে সবে, নীরবে এ ওঁর পানে লাগিলা চাহিতে। চারি দিকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে, যথা শিলীমুখ-বৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী পুরী, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দে গুঞ্জরি মধুকালে, মধুত্বা তুষিতে কুন্থমে। মঞ্ কুঞ্চে বামাব্রজরঞ্জন ত্জন ভ্ৰমিলা, অশ্বিনী-পুত্ৰ-যুগ সম রূপে অমুপম; কিম্বা যথা পঞ্চবটী-বনে রাম রামান্তজ, —যবে মোহিনী রাক্ষসী স্প্ৰথা হেরি দোঁহে, মাতিল মদনে! ভ্রমিতে উ্বিত্য আদি উত্রিলা

যথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী

তিলোত্তমা। সুন্দ পানে চাহিয়া সহসা

কহে উপস্থলাস্বর,—"কি আশ্চর্যা, দেখ—
দেখ, ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব্ব সৌরভে
বনরাজী! বসস্ত কি আবার আইল!
আইস দেখি কোন্ ফুল ফুটি আমোদিছে
কানন!" উত্তরে হাসি স্থলাস্বর বলী,—
"রাজ-স্থথে স্থী প্রজা; তুমি আমি, রথি,
সসাগরা বস্থধারে দেবালয় সহ
ভূজবলে জিনি, রাজা; আমাদের স্থথ
কেন না স্থিনী হবে বনরাজী আজি!"

এইরপে তৃই জন ভ্রমিলা কৌতৃকে,
না জানি কালরপিণী ভুজঙ্গিনী রূপে
ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে
মন্ত এবে তৃই ভাই, হায় রে, যেমতি
বকুলের বাসে অলি মন্ত মধুলোভে!

বিরাজিছে ফুলকুল-মাঝে একাকিনী দেবদ্তী, ফুলকুল-ইন্দ্রাণী যেমতি নলিনী! কমল-করে আদরে রূপদী ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা বাড়ে শতগুণ, যথা রবির কিরণে মণি-আভা! একাকিনী বদিয়া ভাবিনী, হেন কালে উতরিলা দৈত্যবয় তথা।

চমকিলা বিধুমুখী দেখিয়া সম্মুখে দৈত্যদ্বয়ে, যথা যবে ভোজরাজবালা কুন্তী, তুর্ববাসার মন্ত্র জ্বপি স্থবদনা, হৈরিলা নিকটে হৈম-কিরীটী ভাস্করে। বীরকুল-চ্ড়ামণি নিকুন্ত-নন্দন উত্তে; ইন্দ্রসম রূপ—অতুল ভূবনে।

হেরি বীরগ্ধয়ে ধনী বিশ্বয় মানিয়া একদৃষ্টে দোহা পানে লাগিলা চাহিতে, চাহে যথা সূর্য্যমূখী সে সূর্য্যের পানে।

"কি আশ্চর্যা! দেখ, ভাই," কহিল শুরেন্দ্র সুন্দ; "দেখ চাহি, ওই নিকুঞ্জ-মাঝারে। উজ্জল এ বন ব্ঝি দাবাগ্নিশিখাতে আজি: কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি रगोतीं! ठल, यांडे खता, शृक्षि अनयूग ! দেবীর চরণ-পদ্ম-সদ্মে যে সৌরভ বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী।" মহাবেগে ত্ই ভাই ধাইলা সকাশে বিবশ। অমনি মধু, মশ্বথে সম্ভাবি, মৃত্ স্বরে ঋতুবর কহিলা স্বরে;— "হান তব ফুল-শর, ফুল-ধন্থ ধরি, स्यूर्कतं, यथा वतन नियान, भारेल মুগরাজে।" অন্তরীক্ষে থাকি রতিপতি, শরবৃষ্টি করি, দোঁহে অস্থির করিলা, মেবের আভালে পশি মেঘনাদ যথা প্রহারয়ে সীতাকান্ত উদ্মিলাবল্লভে। জর জর ফুলশরে, উভয়ে ধরিলা রূপসীরে। আচ্ছন্নিল গগন সহসা জীমৃত। শোণিতবিন্দু পড়িল চৌদিকে। घाषिन निर्धारय घन कानस्य मृत्तः কাঁপিলা বস্থা; দৈত্য-কুল-রাজলক্ষী, হায় রে, পুরিলা দেশ হাহাকার রবে ! কামমদে মত্ত এবে উপস্পাস্র বলী, সুন্দাসূর পানে চাহিয়া কহিলা রোবে; "কি কারণে তুমি স্পর্ণ এ বামারে, ভাতৃবধৃ তব, বীর !" স্থন্দ উত্তরিলা— "বরিমু কন্তায় আমি তোমার সম্মুখে এখনি! আমার ভাষ্যা গুরুজন তব; দেবর বামার তুমি; দেহ হাত ছাড়ি।" যথা প্ৰজ্বলিত অগ্নি আহতি পাইলে

আরো জলে, উপস্থদ—হায়, মন্দমতি—
মহা কোপে কহিল—"রে অধর্ম-আচারি,
কুলাঙ্গার, ভ্রাতৃবধ্ মাতৃসম মানি;
তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-পীড়নে!"

"কি কহিলি, পামর? অধর্মাচারী আমি? কুলাঙ্গার ? ধিক্ ভোরে, ধিক্, ছ্ষ্টমভি, পাপি! শৃগালের আশা কেশরীকামিনী সহ কেলি করিবার,—ওরে রে বর্বর !" এতেক কহিয়া রোধে নিচোষিলা অসি चुन्नाच्चत, তা দেখিয়া বীরমদে মাতি, হুহুকারি নিজ অন্ত্র ধরিলা অমনি উপস্ক,—গ্রহ-দোহে বিগ্রহ-প্রয়াসী। মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ত্ত যেমতি মাতজ যুঝায়ে, হায়, গহন কাননে রোষাবেশে, ঘোর রণে কৃক্ষণে রণিলা উভয়, ভূলিয়া, মরি, পূর্বকথা যত ! তমঃসম জ্ঞান-রবি স্তত আবরে বিপত্তি! দোঁহার অল্পে ক্ষত গুই জন, তিতি ক্ষিতি রক্তস্রোতে, পড়িলা ভূতলে! কতক্ষণে স্নাস্র চেতন পাইয়া,

কতক্ষণে স্থান্থর চেতন সাহরা,
কাতরে কহিল চাহি উপস্থল পানে;
"কি কর্ম করিয়, ভাই, পূর্বকথা ভূলি?
এত যে করিয় তপঃ ধাতায় তুষিতে;
এত যে যুঝিয় দোহে বাসবের সহ;
এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে?
বালিবক্ষে সোধ, হায়, কেন নির্মাইয়
এত যত্মে? কাম-মদে রত যে ত্র্মতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে।
কিন্তু এই তৃঃধ, ভাই, রহিল এ মনে—
রণক্ষেত্রে শক্র জিনি, নরিয় অকালে,

মরে যথা মৃগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাঁদে।"
এতেক কহিয়া, হায়, স্থন্দাস্থর বলী,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, শরীর ত্যজিলা
অমরারি, যথা, মরি, গান্ধারীনন্দন,
নরশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশ ধ্বংস গণি মনে,
যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বথামা রথী
পাণ্ডব-শিশুর শির দিলা রাজহাতে!

মহা শোকে শোকী তবে উপস্থল বলী কহিলা; "হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে? উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলিগে সমরে অমর! হে শ্রমণি, কে রাখিবে আজি দানব-কুলের মান, তুমি না উঠিলে? হে অগ্রজ, ডাকে দাস চির অনুগত উপস্থল; অল্প দোবে দোষী তব পদে কিন্ধর; ক্ষমিয়া ভারে, হে বাসবজয়ি, লয়ে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি!"

এইরপে বিলাপিয়া উপস্থন্দ রথী,
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমর্পিলা
কর্মদোষে। শৈলাকারে রহিলা হজনে
ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল।

সমরে পড়িল দৈত্য। কন্দর্প অমনি
দর্পে শহ্ম ধরি ধীর নাদিলা গন্তীরে।
বহি দে বিজয়নাদ আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি, রড়ে ধনী ধাইলা আশুগা
মহারকে। তুল শৃলে, পর্বেতকন্দরে,
পশিল স্বর-তরঙ্গ। যথা কাম্যবনে
দেব-দল, কতক্ষণে উতরিলা তথা
নিরাকারা দৃতী। "উঠ," কহিলা সুন্দরী,
"শীঘ্র করি উঠ, ওহে দেবকুলপতি!

ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব হুর্জয়।" যথা অগ্নি-কণা-স্পর্শে বারুদ-কণিক-त्रामि, देतन्त्रमत्रात्भ, छेठरत्र निमित्य গরজি প্রন-মার্গে, উঠিলা তেমতি দেবসৈম্য শৃষ্যপথে! রতনে থচিত ধ্বজদশু ধরি করে, চিত্ররথ রথী উন্মীলিলা দেবকেতু কৌতুকে আকাশে। শোভিল সে কেতু, শোভে ধৃমকেতু যথা তারাশির,—তেজে ভস্ম করি স্বরিপু। বাজাইল রণবাভ্য বাভাকর-দল निकर्। চलिला मरत क्युश्वनि क्रि। চলিলেন বায়ুপতি, খগপতি যথা হেরি দূরে নাগবৃন্দ—ভয়ঙ্কর গতি; সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড চলিলা হর্ষে শমন: চলিলা ধহুঃ টক্ষারিয়া রথী সেনানী; চলিলা পাশী; অলকার পতি, গদা হস্তে: स्वर्गत्र हिल्ला वानव, ভিষায় জিনিয়া ভিষাম্পতি দিনমণি। চলে বাসবীয় চমূ জীমূত যেমতি ঝড সহ মহারড়ে; কিম্বা চলে যথা প্রমথনাথের সাথে প্রমথের কুল নাশিতে প্রলয়কালে, ববস্থম রবে---ववश्वम त्रत्व यत्व त्रत्व भिकाश्वनि । ঘোর নাদে দেবসৈত্য প্রবেশিল আসি रिम्बारमा य यथात आहिल मानव, হতাশ তরাসে কেহ, কেহ ঘোর রণে মরিল। মুহুর্তে, আহা, যত নদ নদী প্রস্রবণ, রক্তময় হইয়া বহিল ! শৈলাকার শবরাশি গগন পরশে। শকুনি গৃধিনী যত-বিকট মূরতি-

যুড়িয়া আকাশদেশ, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
মাংসলোভে। বায়ুসখা মুখে বায়ু সহ
শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দহিতে।
মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা।
হায় রে, যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দলে
বিপিনে, নাশে সে মৃড় মুকুলিত লতা,
কুমুম-কাঞ্চন-কান্ডি! বিধির এ লীলা।

বিলাপী-বিলাপথনি জয়নাদ সহ
মিশিয়া প্রিল বিশ্ব ভৈরব আরবে।
কত যে মারিলা যম কে পারে বর্ণিতে ?
কত যে চূর্ণিলা, ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ, বলী
প্রভঞ্জন ;—তীক্ষ্ণ শরে কত যে কাটিলা
সেনানী; কত যে যুথনাথ গদাঘাতে
নাশিলা অলকানাথ; কত যে প্রচেতা
পাশী; হায়, কে বর্ণিবে, কার সাধ্য এত ?

দানব-কুল-নিধনে, দেব-কুল-নিধি
শচীকান্ত, নিতান্ত কাতর হয়ে মনে
দয়াময়, ঘোর রবে শন্ধ নিনাদিলা
রণভূমে। দেবসেনা, ক্ষান্ত দিয়া রণে
অমনি, বিনতভাবে বেড়িলা বাসবে।

কহিলেন স্থনাসীর গম্ভীর বচনে;—
"স্কল-উপস্থলাস্থর, হে শ্রেন্দ্র রথি,
আরি মম, যমালয়ে গেছে দোঁহে চলি
অকালে কপালদোষে। আর কারে ডরি ?
তবে বুথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে?
নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে
অন্ত্র ? উচ্চ তরু—সেই ভন্ম ইরম্মদে।
যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিস্থত যত।
বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে?
আনহ চলনকাষ্ঠ কেহ, কেহ ঘৃত;

আইস সবে দানবের প্রেতকর্ম করি यथा विधि। वीत-कूटन मार्याच रम नरह, তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে। বিশ্বনাশী বজাগ্নিরে অবহেলা করি, জিনিল যে বাহু-বলে দেবকুলরাজে, কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আঞ্জি (थहत कृहत कीरत ? वीतरखर्छ याता, বীরারি পৃজিতে রত সতত জগতে।" এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি সাজাইলা চিতা চিত্ররথ মহার্থী। রাশি রাশি আনি কাষ্ঠ স্থরভি, ঢালিলা দ্বত তাহে। আসি শুচি—সর্বশুচিকারী— দহিলা দানব-দেহ। অনুমৃতা হয়ে, স্থল-উপস্থলাম্বর-মহিষী রূপসী গেলা ব্রহ্মলোকে,— দোঁহে পতিপরায়ণা। তবে তিলোত্তমা পানে চাহি সুরপতি জিফু, কহিলেন দেব মৃত্ মন্দস্বরে ;— "তারিলে দেবতাকুলে অকূল পাথারে তুমি; দলি দানবেল্রে তোমার কল্যাণে, হে কল্যাণি, স্বর্গলাভ আবার করিন্তু। এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে চিরদিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি) সূর্য্যলোকে; স্থথে পশি আলোক-সাগরে, কর বাস, যথা দেবী কেশব-বাসনা, ইন্দুবদনা ইন্দিরা—জলধির তলে।" চলি গেলা তিলোত্তমা—তারাকারা ধনী— সূর্য্যলোকে। স্থরসৈত্য সহ স্থরপতি অমরাপুরীতে হর্ষে পুনঃ প্রবেশিলা। ইতি এতিলোভমাসম্ভবে কাব্যে বাসব-বিজয়ো নাম চতুর্থ দর্গ।

গ্ৰন্থ সমাপ্ত।

# তিলোত্তমা-সম্ভব।

### ( পুনলিখিত অংশ )

মধুস্দন "তিলোডমা-সম্ভব কাব্য আছন্ত সংশোধিত করিবার…মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু সময়াভাবে •• শেষ করিতে পারেন নাই, •• কিয়দংশ মাত্র লিধিয়া কান্ত
হইয়াছেন।" ('চতুর্দ্দিপদী-কবিতাবলি' ১ম সংস্করণের প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপন"
পূ°।/০)! 'চতুর্দ্দিপদী কবিতাবলী'র প্রথম সংস্করণের শেষ ভাগে "অসমাথ
কাব্যাবলি" শিরোনাম দিয়া "তিলোভমাসম্ভবে"র এই অংশ সংযোজিত হয়। সেধান
হইতেই ইহা পুনুম্ ব্রিত হইল।

## প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে খ্যাত হিমাজির শিরে দেবাত্মা, ভীষণ-মূর্ত্তি, অভ্র-ভেদী গিরি, অটল, ধবল-কায়; ব্যোমকেশ যেন উদ্ধিবাহু শুভ্ৰ-বেশে, মজি চির্যোগে, যোগী-কুলে পূজ্য যোগী !--কি নিকুঞ্জ-রাজী, ¢ কি তরু, কি লতা, কিবা ফল-ফুলাবলী, আর আর শৈল-শিরে শোভে যা, মুঞ্জরী মরকত-ময় স্বর্ণ-কিরীটের রূপে: না পরেন অচলেন্দ্র অবহেলি সবে, বিমুখ ভবের সুখে ভব-ইন্দ্র যেন 50 জিতে জিয় ৷ সুনাদিনী বিহঙ্গিনী যত, विरुक्तम सु-निनामी, अनि मध्-लां छी, কভু নাহি ভ্রমে তথা; সিংহ—বনরাজা,— বন-লণ্ডভণ্ড-কারী শুশুধর করী,— গণ্ডার, শার্দ্দূল, কপি,—বন-বাসী পশু,— 26 स्लाहना क्तंतिनी, वन-कमिनी,-क्निनी क्खल मिन, क्नी विष-छत्रा, না যায় নিকটে তাঁর--বিকট-শেখরী। সতত, তিমিরময়, গভীর গহবরে,

(क्रांनांश्ल छल-मल मश (क्रांनांश्ल. **2** • ভোগবতী শ্রোতম্বতী পাতালে যেমতি কলোলিনী! বহে বায়ু ভৈরব আরবে, মহা কোপে লয়-রূপে, পূর্ণ তমোগুণে, নিখাস ছাড়েন ষেন সর্ব-নাশ-কারী! कि मानव, कि मानव, यक, तकः, वनो, 20 कि मानवी, कि भानवी, किवा निमाहती, সকলেরি অগম্য-তুর্গম তুর্গ যেন। দিবা নিশি মেঘ-রাশি উড়ে চারি দিকে, ভূতেশের সঙ্গে ভূত নাচে রঙ্গে যেন। 90 এহেন বিজন স্থানে দেব-কুল-পতি বাসব, বসিয়া কেন একাকী, তা কহ, পক্তজ-বাসিনি দেবি, এ তব কিন্ধরে ? সুরাস্থর সহ অহি অনস্ত, যে বলে व्यानत्क मन्द्रत वाँधि, मिक्रुत्त मिथना অমৃত-রসের আশে,—সেই বল-সম 90 যাচি কুপা, কর দয়া আজি অকিঞ্চনে, বাগ্দেবি! যতনে মথি বাক্যের সাগরে, কবিতার সুধা যেন পাই তব বলে ! কর দয়া অভাজনে, বিশ্ব-বিমোহিনি। অসীম মহিমা তব, হায়, দীন আমি,— 80 কিন্তু যে চল্লের বাস চল্রচ্ড-চূড়ে, জননি, শিশির-বিন্দু ক্ষুত্র ফুল-দলে লভে না কি আভা কভু তাঁর শোভা হতে ? কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে, 80 কঠোর তপস্থা নর করে যুগে যুগে, কত শত নরপতি রত অশ্নেধে. সগর রাজার বংশ ধ্বংস, মা, যে লোভে ? কোথা সে অমরাবতী-পূর্ণ চির-স্থাং काथा दिख्यख-धान, तक्रमश्री भूती,

# তিলোভমাসম্ভব কাব্য: পুনলিখিত অংশ

মলিন প্রভায় বার প্রভাকর ভাল !

23

কোথায় সে রাজ-ছত্র, রাজাসন কোথা রবি-পরিধির আভা মেরু-শৈলোপরি। কোথায় নন্দন-বন, বসস্ত যে বনে বিরাঞ্জেন নিত্য স্থাং পারিজাত কোথা, অক্ষ্য-লাবণা ফুল ? ঋবি-মনোহরা কোথা সে উৰ্বেশী, কহ ? কোথা চিত্ৰলেখা, জগত-জনের চিত্তে লেখা বিধমুখী ? অলকা, তিলকা, রস্তা, ভূবন-মোহিনী ? মিশ্রকেশী, যার চারু কেশ দিয়া গড়ি নিগড, বাঁধেন কাম স্বৰ্গ-বাসী জনে? কোথায় কিল্লর, কোথা বিভাধর যত ? গন্ধর্ব, মদন-গর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে,— গন্ধর্ব-কুলের রাজা চিত্ররথ রথী, কামিনীর মনোরথ, নিত্য অরি-দুমী দৈত্য-রণে ? কোথা, মা, সে ভীষণ অশনি, যার ক্রত ইরম্বদে, গম্ভীর গর্জনে, ভূধর অধীর ভয়ে, ভূবন চমকে আতঙ্কে ? কোথা সে ধরু:, ধরু:-কুল-মণি

আভাময়, যার চাক রত্ন-কান্তি-ছটা নব নীরদের শিরে ধরে শোভা, যথা শিথীর পুচেছর চূড়া রাখালের শিরে ? কোথায় পুন্ধর, কোথা আবর্ত্তক, দেবি, ঘনেশ্বর ? কোথা, কহ, সার্থি মাতলি ?

কোপা সে স্বর্ণ-রথ, মনোরথ-গতি,

যার স্থিরপ্রভা দেখি কণ-প্রভা লাজে অন্তিরা, লুকায় মুখ, ক্ষণ দিয়া দেখা (কাদস্থিনী স্বজনীর গলা ধরি কাঁদি) অম্বরে ? কোথায় আজি ঐরাবত বলী.

22

60

90

গজেন্দ্র ? কোখায় হয় উচ্চৈ:প্রবা, কহ, 80 হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ? কোথায় পোলোমী সভী অনস্ত-যৌবনা, (मरवल-श्रमय-मरत প्रकृत निनी, ত্রিদিব-লোচনানন্দ, আয়ত-লোচনা রূপসী ? কোথায় এবে স্বর্গ-কল্পতরু, 50 কামদা বিধাতা যথা: যে তরুর পদে व्यानत्म नम्बन-वरन प्वती मन्ताकिनी বহেন, বিমল-আভা, কল কল রবে ? কোথা মৃর্তিমান্ রাগ, ছত্রিশ রাগিণী মূর্ত্তিমতী—নিত্য যারা সেবিত দেবেশে ? 20 সে দেব-বিভব সব কোথা, কহ, এবে, কোথা সে দেব-মহিমা —দেবি বীণাপাণি ? छूत्रस्र मानव-षय, रेमव-वर्ण वर्णी, विभूषि अभूभ तर्ग दिन दिन त्रांदिक, পুরি দেবরাজ-পুরী ঘোর কোলাহলে, 26 লুটি দেবরাজ-পুর-বৈভব, বিনাশি ( দ্বেষ-বিষে জলি ) হায়, দেব-রাজ-পুরে সে পুরের অলকার, অহকারে আজি বসিয়াছে রাজাসনে দেব-রাজ-ধামে পামর। যেমতি খাস রুদ্রের, প্রলয়ে 300 বাতময়, উথলিলে জল-সমাকুলে, প্রবল তরঙ্গ-দল, অবহেলি রোধে, ধরার কবরী হতে ছি'ড়ি লয় কাড়ি সুবর্ণ কুসুম-দাম ; যে সুন্দর বপুঃ আনন্দে মদন-স্থা সাজান আপনি 206 **पिया नाना क्ल-माछ** ; म स्ना वर्णः ফুল-সাজ-শৃত্য বতা। করে অনাদরে,— গন্তীর হস্কারে পশে রম্য বন-স্থলে!

দাদশ বংসর যুঝি দিভিজারি যত,

| তলোতমাসম্ভব কাব্য: পুনলিখিত অংশ           | 20  |
|-------------------------------------------|-----|
| হুৰ্জ্বয় দিতিজ্ব-ভুজ্ব-প্ৰতাপে তাপিয়া   | 22. |
| ( शैन-वन रेनव-वरन ) छक्र मिना तर्ग        |     |
| व्याज्य । मार्वाञ्च यथा, मत्त्र मथा वासू, |     |
| छ्ल्कारत প্রবেশিলে গহন কাননে,             |     |
| হেরি ভীম শিখা-পুঞ্জে ধৃম-পুঞ্জ মাঝে,      |     |
| চণ্ড মুণ্ড-মালিনীর লোল জিহবা যেন          | 226 |
| (রক্ত-বীজ-কুল-কাল!) আক্ত রক্ত-রঙ্গে;      |     |
| পরমাদ গণি মনে পলায় কেশরী                 |     |
| মুগেন্দ্র ; করীন্দ্র-বৃন্দ পলায় তরাসে    |     |
| উদ্ধাস; মৃগাদন ধায় বায়্-বেগে;           |     |
| কুরক অ্শৃক্ধর, ভূজক চৌদিকে                | >>0 |
| পলায়; পলায় শৃত্যে বিহঙ্গম উড়ি;         |     |
| পলায় মহিষ-দল, রোষে রাঙা আঁখি,            |     |
| কোলাহলে পুরি দেশ ক্ষিতি টলমলি;            |     |
| পলায় গণ্ডার, বন লণ্ডভণ্ড করি             |     |
| পলায়নে; ধায় বাঘ; ধায় প্রাণ লয়ে        | 256 |
| ভল্লুক বিকটাকার ; আর পশু যত               | *   |
| বলবস্তু, কিন্তু ভয়ে বলশৃত্য এবে ;—       |     |
| অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ হেরি সে সমরে,       |     |
| পলাইয়া পরিহরি সমর কুলিশী                 |     |
| পুরন্দর; পলাইলা জল-দল-পতি                 | 700 |
| পাশী, সর্বনাশী পাশে হেরি ( দৈব-বলে )      |     |
| অিয়মাণ, মহোরগ যেন মন্ত্র-তেজে!           |     |
| পলাইলা ঝড়াকারে বায়ু-কুল-পতি;            |     |
| পলাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিধ্বজ রথী           |     |
| সেনানী; মহিযাসনে সর্ব-অস্ত-কারী           | 708 |
| কৃতান্ত, কৃতান্ত-দৃতে হেরিলে যেমতি        |     |
| मरमा, भनाग्र প्रांगी প्रांग वाँगारेख !    |     |
| পলাইলা গদাধারী অলকার পতি,                 |     |
| ব্যৰ্থ গদা হাতে, হায়, হুৰ্য্যোধন যথা     |     |
|                                           |     |

মিত্র ক্ষত্র-শৃহ্য দেখি কুরুক্ষেত্রে, গেলা 580 ( বিষাদে নিশ্বাসি ঘন!) জলাশয় পানে, একাকী, সহায়-হীন !—পলাইলা এবে দেবগণ, রণভূমি ত্যজি অভিমানে; পুরিল জগত দৈত্য জয় জয় নাদে, বসিল দেবারি ছষ্ট দেব-রাজাসনে, 186 হর-কোপানল যেন, মদনে দহিয়া, বিরহ-অনল-রূপে, ভৈরবে বেড়িল রতির কোমল হিয়া, হায়, পোড়াইতে সে হিয়া, কেন না রতি স্থাপি সে মন্দিরে নিত্যানন্দ মদনের মূরতি, স্থুন্দরী 360 পূজেন আদরে, প্রেম-ফুলাঞ্জলি দিয়া। সুন্দ উপস্থলামুর, দব্দি মুর সহ লগুভগু করিল অখিল ভূমগুলে। ইত্যাদি—

# পরিশিষ্ট

### তুরহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

#### দৰ্গ পংক্তি

- ১ ঃ ২ দেব-আব্যা—দেবতার আত্মাবিশিষ্ট। "অস্তান্তরতাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাকঃ"—"কুমারস্কুব।"
  - ১৮ মণিকুস্তলা—মণি শিবে বাহার; কুস্তল এখানে শির অর্থে।
  - ১৯ শেখর—শিখর, চূড়া।
  - ২৫ সর্কনাশকারী-লয়ের দেবতা মহাদেব।
  - ७७ (मरवत्—भिव नारगत्, ष्यनस्थ नारगत्।
  - ৪ স্থাণুর—শিবের।
  - ১০৪ नगमन-इंखिमगृर ( मधुर्मत्वद श्राद्धांग ); नगसमन ७६।
  - ১०७ मृगानन-वाज्ञवित्मव, त्नकर् वाच।
  - ১১৩ জীবনতরক—জলের ঢেউ।
  - ১৪৪ পক্ষরাজ-পক্ষিরাজ।
  - ১৯৮ রজ:কান্তি—রজতকান্তি; রজত অর্থে রজ: মধুস্দন বছ স্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন।
  - २०० विभाववमना- ७ वयमना ।
  - ৩২৩ রঞ্জনের-—রক্ত চন্দনের।
  - ৩৩০ প্রফুল্লিড—প্রফুল ( মধুস্দনের প্রয়োগ )।
  - ७८১ अन्छ-योवन त्मव- हिन्नयोवन दन्न ।
  - ৩৮৫ কন্দলী-ক্দলী অথবা ছত্তক-বিশেষ।
  - ৪৭১ শোভাঞ্জন--সজিনা গাছ।
  - ৪৭২ বদরী ইত্যাদি—ভগবান্ বেদব্যাদের আশ্রমের নাম বদরিকাশ্রম।
  - ৪৮০ অশোক—বৈদেহি, হায় ইত্যাদি—সীতাদেবীকে রাবণ অশোকবনে রাখিয়াছিল।
  - e २७ नदौना भागिका-नदमलिका।
  - ৫২৮ গন্ধ-মাদন-পদ্ধমাদন পর্বত; অথবা গন্ধবিশিষ্ট কীটবিশেষ।
- ২ % ১১১ কারণ-কিরণে—কারণ—সৃষ্টির আদিশক্তি, তাহার তেজে।
  - ১১৭ বিভাদে—বিভাম ; এরপ প্রয়োগ ২ম্ব দর্গের ৫৫৭ পংক্তিতেও আছে।
  - ১৫৮ গরুত্বস্থ-কুলপতি-পক্ষ-কুলপতি।

#### দৰ্গ পংক্তি

- ২:২৫০ প্রতিদরে—বুত্তাকারে, মালার ছড়ার মত।
  - ৫১৫ চতুস্বন্ধ—চতুবন্ধ, সৈতা; ১ম সংস্করণে "চতুবন্ধ" ছিল।
  - ৫৪৫ সেনা—দেবদেনা, কার্ত্তিকেয়ের পত্নী।
- ৩ ঃ ১ তুরাদাহ—ইন্দ্র।
  - ২ প্রচেতা:--বঙ্গণ।
  - ७১ दम-छेदरम---दम्भीद राका।
  - ৩৫ मनामन्त मम-महारत्रदेव मछ।
  - ৪৪ অন্তরিত-অন্তর্নিহিত।
  - ৪৯ অশনায়—কুধার।
  - ৫২ পরমত্তকারী—প্রমত্তকারী।
  - ৬০ বন্ধার নিসর্গধারী—বন্ধার স্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ সত্তপ্রন্ময়।
  - ২২০ ধায়ে—ধাইয়া।
  - ২৬১ ক্তিকাকুনবল্লভ—"বল্লভ" সন্তান অর্থে, ক্বত্তিকাকুনবল্লভ—কার্ত্তিকেয়।
  - २११ वस्-शृर्गागात-धनशृर्गागात ।
  - २१० मान--विखमकाती।
  - ৪০৬ পুটে--পুটপাকে।
  - ৪৭২ খদন--বায়।
  - ७०० शूणानावी-शूणाठमनकोतिनी, यानिनी।
  - ৬০৪ বাগিলা—বঞ্জিত করিল।
- 8 ঃ । জগদমে—জগন্মাতা, সরস্বতী অর্থে ( সম্বোধনে )।
  - २१ मीमिवि—मीश्विमण्यद्र।
  - ৩৭০ স্বর—স্বর্গ।
  - ৪০৭-৮ মধুমতী পুরী—মোচাক।
    - ৫৮৮ স্থনাদীর-ইন্দ্র।
    - ৬০৯ শুচি--অগ্নি।

# মেঘনাদ্বধ কাব্য

[ ১৮৬১ बीक्षेरिक मृत्तिक वर्ष जरकत्रव वर्षेरक ]



# (मधनापन्य काना

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬১ বিটাৰে শ্ৰেৰ প্ৰকাশিত ]

সম্পাদক গ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গী য়-সা হি ত্য-প বি ষ ৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা-৬ প্রকাশক প্রসনংকুমার **ওও** বলীর-সাহিত্য-পরিবং

প্রথম পরিষং-সংস্করণ—বৈশাধ, ১৩৪৮; দিতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৫০; তৃতীয় মুদ্রণ—আখিন, ১৩৫২; চতুর্থ মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৫৮

মূল্য চারি টাকা

মূত্ৰাকৰ—জীনজনীকান্ত ছাল
শনিবন্ধন ধ্ৰেন, ৫৭ ইজ বিখান বোড, বেলগাছিৰা, কলিকাতা-৩৭
১০—১০।১।৫১

# ভূমিকা

### [ সম্পাদকীয় ]

'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুস্দনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্ত্তি। তাঁহার আর কোনও রচনা যদি উত্তরকাল পর্য্যন্ত না পৌছিত, তাহা হইলেও শুধু এই একখানি কাব্যের সাহায্যে তিনি অমরতা লাভ করিতেন।

এই কাব্য রচনা ও প্রকাশের কোনও বিস্তৃত ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না; মধুসুদনের চিঠিপত্র হইতে যে থবর পাওয়া যায়, তাহা এই।—

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ এপ্রিল ৬ নং লোয়ার চীৎপুর রোড হইতে বন্ধু রাজনারায়ণ বস্থকে মধুসূদন লিথিয়াছিলেন—

The subject you propose for a national epic [ লিংহলবিজয় ] is good—very good indeed. But I don't think I have as yet acquired a sufficient mastery over the "Art of poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with vira ras (বীর্ষণ). Let me write a few Epiclings and thus acquire a pucca fist....

I enclose the opening invocation of my "মেৰনাদ"—you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent.—'জীবন-চরিত,' বৃ. ৩১১-১৩,

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র রচনা তখন শেষ হইয়াছে, কিন্তু পুস্তক মুক্তিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। মে মাসে উহা প্রকাশিত হয়। মধুস্থান যে পরীক্ষার ছলে 'মেঘনাদবধ কাব্য' আরম্ভ করিয়াছিলেন, উপরের প্রাংশে তাহার আভাস আছে।

ঐ বংসরের ১৫ই মে তারিখে রাজনারায়ণকে লেখা মধুসূদনের একটি পত্তে আমরা দেখিতে পাই— '

I am going on with Meghanad by fits and starts. Perhaps the poem will be finished by the end of the year. I am glad you like the opening lines. I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৩১৮।

### ১৪ই জুলাই মধুস্দন লিখিয়াছেন—

I have nearly done one-half of the Second Book of Meghanad. You shall see it in due time. It is not that I am more industrious than my neighbours; I am at times as lazy a dog as ever walked on to legs; but I have fits of enthusiasm that come on me, occasionally, and then I go like the mountain-torrent!...

...let me hear what favour the glorious son of Ravana finds in your eyes. He was a noble fellow, and, but for that scoundrel Bivishan, would have kicked the monkey-army into the sea. By the bye, if the father of our Poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad. As it is, you must not expect any battle scenes. A great pity!—'কাৰন-চাহিড,' বৃ. ২২৪-৫।

পরবর্ত্তী কয়েকটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত) 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা সম্বন্ধে অনেক খবর লিখিত হইয়াছে; কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এই সকল পত্রের অধিকাংশ তারিখহীন। এইগুলি হইতে 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পর্কিত অংশগুলি সম্বলন করিয়া এই ভূমিকায় পরে যোজিত হইয়াছে।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগদেটর পত্তে মধুস্থদন রাজনারায়ণকে লিখিয়াছেন—

I am so happy you like my Meghanad. I mean to extend it to 9 সর্গs. I have finished the second, and as soon as I can get a copy made, you shall have it. I hope the second Book will enchant you! The name is "বহুণানা," but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as বাহুণা, and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rules.—'জীবন-চরিত,' পু. ৩০১।

রাজনারায়ণকে লিখিত ইহার পরের তারিখ-যুক্ত পত্র ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ আগদেটর। মধ্যে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে তুইখানি পত্রে 'মেঘনাদবধ' রচনা ও প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেনঃ—

## ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর

...But I must first finish my Meghanad. That will take me some months.—'জীবন-চরিত,' পু. ৪৬৮।

### ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি

The first five books of Meghanad are ready; you shall have your copy as soon as I can get hold of one to send you.—'জীবন-চন্নিত,' বৃ. ৪৭১।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ আগস্ট তাবিধে রাজনাবায়বারে লিখিত পত্র হইতে বুঝা যায়, 'মেগনাদবধ কাবা' এই তাবিধেব প্রেড ডুই গণ্ডে সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত ১ইয়াছে:

১১৬৭ বঙ্গান্ধের ১২এ পোষ । ১৮৬১ প্রান্থানের ২০: জাওয়ার।
'মেঘনাদবধ কারো'ব প্রথম বন্ধ প্রকাশিত হয় টুংসর্গ পর ইউরে এই
ভারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম বন্ধ প্রথম পাচ দর্গ লইয়া; পূজা-সংখ্যা
ভিল ১৩১। আমরা প্রথম সংস্করণ প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণাল পুত্তক সংগ্রহ
করিতে পারি নাই; আখ্যাপত্রহান এক বন্ধ দেখিয়াছি। স্থান্ধা আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। প্রথম সংস্করণের ছিলায় বন্ধ (৬ ইউর্ভে সর্গ) প্রকাশিত হয় ১২৬৮ বল্লানের প্রাব্রেই, ১৮৬১ খ্রীষ্টান্দের
প্রথমান্ধে; পুর্ফা-সংখ্যা ১০৭। দিতীয় খণ্ডের আখ্যা-প্রতি এইকপ —

মেখনাম্বৰ কাব্য। / ছিতার বও। / গ্রী মাইকেল মধুখনন মন । প্রীতা। /
"—কৃতবাগ্ধারে বংশেথিন প্রাক্তিছিঃ, / মনৌবলসমূংকার্ণে ক্রান্তবাভি মে
গতিঃ।" / রলুবংশঃ। / কলিকাতা। / প্রিমৃত ইশ্বরচন্দ্র বস্থাকাং বহুবাজারে ১৮২
সংখ্যক / ভবনে স্ত্যান্বোপ্ যথে যভিত। / সল ১২৬৮ সাল। /

দিগস্থর মিত্র (রাজা) প্রথম সংস্করণের ব্যয়ভাত বছন করেন বলিয়া দ্রধুস্থদন তাঁহাকে এই কাব্য উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্রটি এইরূপ ছিল—

#### মদলাচরণ। বন্দনীর প্রমৃক্ত দিগখর মিত্র মহাশর, বন্দনীরবরের।

আৰ্থ্য,—আপমি শৈশবকালাবৰি আমার প্রতি যেরপ অক্রন্তিম স্লেছভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং ব্যাপেইর সাহিত্যশান্তের অক্র্মিলন বিষরে আমাকে যেরপ উৎসাহ প্রদান করিয়া পাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্যকুমুম ভাহার যথোপাযুক্ত উপহার নহে। তবুও আমি আপনার উলারতা ও অমারিকভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহস প্রক ইহাকে আপনার এচরণে সমর্পন করিতেছি। স্লেছের চক্তে কোন বছই সৌল্ব্যাবিহীন দেখার মা।

যথন আমি "তিলোডমাসগুব" নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি, তথন আমার প্রমন প্রত্যাশা ছিল না, যে এ অমিত্রাক্ষর ছক্ষ এ দেশে থরায় আদর্বীর হইয়া উঠিবেক; কিন্তু প্রথম সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশহই নাই। এ বীক্ষ অবসরকালেই সংক্ষেত্রে সংরোগিত হইয়াছে। বীরকেশরী মেঘনাদ, প্ররক্ষরী তিলোডমার ভার, পণ্ডিতমঙলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিশ্রম সকল বোৰ করিব—ইতি।

কৃদিকাতা ২২শে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল। मात्र औ गारेटकन मध्यमन गरः।

বংসরাধিক কালের মধ্যেই এই কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজন হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখের একটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত) আমরা দেখিতে পাইঃ

Meghanad is going through a second edition with notes, and a real B. A. has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first doem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months.

—7. 624 1

এই পত্র লিখিবার পাঁচ দিন মাত্র পরে ৯ই জুন তারিখে "ক্যাণ্ডিয়া" জাহাজযোগে মধুস্থান ইউরোপ যাত্রা করেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ("a real B. A.") সম্পাদিত সচীক 'মেঘনাদবধ কাব্য' ছই খণ্ডে যথাক্রমে ১২৬৯ ও ১২৭০ সনে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে "মঞ্জলাচরণে"র তারিখ পরিবর্ত্তিত হইয়া "২৫ সে ভাজ, সন ১২৬৯ সাল" করা হয়। হেমচন্দ্রের "মুখবন্ধে"র তারিখ ১০ই জ্রাবণ, ১২৬৯—অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণ —প্রথম খণ্ড ১৮৬২ গ্রীষ্টান্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, মধুস্থান তখন বিদেশে। দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল— মে খণ্ড, ৮/০ + ১৫১; ২য় খণ্ড ১৮৮। "বঙ্গভূমির প্রতি" ("রেখো, মা, দাসেরে মনে") কবিতাটি প্রথম খণ্ডে "মুখবন্ধে"র শেষে মুদ্রিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের এই "মুখবন্ধ" পরবর্ত্তী কালে চতুর্থ সংস্করণ হইতে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া "ভূমিকা" নামে প্রকাশিত হয়; এই পরিবর্ত্তনের তারিখ ১৩ই আশ্বিন, ১২৭৪ সাল (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭)। বর্ত্তমান সংস্করণে এই "ভূমিকা" মুদ্রিত হইয়াছে। "মুখবন্ধে" হেমচন্দ্র যাহা লিথিয়াছিলেন, তাহা হইতে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র লোকপ্রিয়তা বুঝা যায়। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি——

পুল মুখাবলোকন করিলে নবপ্রস্থা জীর যেরপ সুখোছোই হয়, এই সম্পূর্ণ হইলে গ্রন্থকর্তারও তাদৃশ আনন্দান্তব হইরা থাকে; আর যেমন সেই শিশুসন্তান বাল্যনিবন্ধন রোগ পীড়া অতিক্রম করিয়া যৌবন প্রাপ্ত ও যশসী হইলে মার আর আনন্দের সীমা থাকে না, লরপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থমালা সন্দর্শনে গ্রন্থক্তাও যার পর নাই ত্র্বী হন। কোন সহালয় ব্যক্তি আজি মেঘনাদ্বই কাব্য রচিয়িতার অপ্রমের সন্ত্তি অমুভব করিতে না পারেন? অমিত্রাক্ষর হন্দে কবিতা রচনা করিয়া কেই যে এত অল্পকালের মধ্যে এই অন্যায়মকপ্রাবিত দেশে এমন ব্যাপক যশোলাভ করিবে এ কথা কার মনে ছিল ? কিন্তু কে না স্বীকার করিবে যে সেই অসম্ভাবিত ফল আজি মাইকেল মধ্যদেনের জন্ত ফলিয়াছে। বংসরেক মাত্র হুইল এই গ্রন্থ প্রথমবার

যুক্তিত হয় কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই ১০০০ খণ্ড পুশুক পর্বাবসিত হইছা
দিতীয় বার মুদ্রান্থনের প্রোজন হইয়াছে। প্রথমে কত লোক কতট বলিরান্ধিল—
কতই ভয় দেখাইয়াছিল—কতট নিন্দা করিরান্ধিল; এমন কি, লেখক থয়ং এক
মাস পূর্বের প্রশ্বনারের রচনা পাঠ করে নাই। কিন্তু সে নিন আর নাই।

মধুস্দন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় অদেশে প্রত্যাবন্তন করেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই কাবোর আর সংস্করণ না হইবার কারণ সম্ভবতঃ কবির অনুপস্থিতি। তাঁহার কলিকাতায় পদার্পণের ছয় মাসের মধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় (২১ আগস্ট ১৮৬৭): পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৪৮। এই সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়য়াছিল কি না জানা যায় না; সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয় নাই। চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণেরও মাত্র প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছিল। চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয় তরা ডিসেম্বর ১৮৬৭ (পৃ. ১৭২) এবং পঞ্চম সংস্করণ বাহির হয় তরা ডিসেম্বর ১৮৬৭ (পৃ. ১৭২) এবং পঞ্চম সংস্করণ বাহির হয় ১৬ই মার্চ ১৮৬৯ (পৃ. ১৭২)। হেমচন্দ্রের পরিবর্ত্তিত "ভূমিকা" চতুর্থ সংস্করণ হইতেই বাহির হইতে থাকে। স্বর্গ্চ সংস্করণ সম্পূর্ণ কাব্যখানি ছই খণ্ড একত্রে (পৃ. ৩২০) ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জুলাই প্রকাশিত হয়। মধুস্থদনের জীবিত্বকালে আর কোনও সংস্করণ ইইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীতে এই সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করিয়াছি।

তৃতীয় সংস্করণ হইতে মধুস্দন এই গ্রন্থের "মঙ্গলাচরণ" বা উৎসর্গপত্রটি বর্জন করেন। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি দিগস্বর মিত্রের নিকট হইতে যে ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার ফলেই এইরূপ হইয়া থাকিবে।

'মেঘনাদবধ কাব্য' ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে রাজনারায়ণকে লিখিত মধুস্থদনের পত্রাবলীতে অনেক জ্ঞাতব্য ও কৌতৃহলপ্রদ সংবাদ আছে। আমরা 'জীবন-চরিত' (৪র্থ সং) হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া নিমে একত্র সন্ধিবিষ্ট করিতেছি—

...You know I am "smit with the love of sacred song." There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend! Night and day I am at them. So you must not lay aside Meghanad.

<sup>\* &#</sup>x27;মধ্-সৃতি'তে (পৃ. ১৭৮) নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "তৃতীয় সংস্করণে হেমচন্দ্র উপরিউক্ত সমালোচনা পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করেন।" ইহা যে ঠিক নহে, তাহা এই ভূমিকার তারিধ ও তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল দেখিলেই বুঝা যায়।

If you do, I shall begin to rave. 'The Muses before everything' is my motto! It won't cost you more than a couple of nights to get over it. I am anxious that the work should be finished by the end of the year, and I am anxious to know how far I have succeeded in getting into the true heroic style. Besides, my position, as a tremendous literary rebel, demands the consolation and the encouraging sympathy of friendship. I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those, whom our countrymen have worshipped for years, as impostors, and unworthy of the honours heaped upon them! I ought to rise higher with each poem. If you think the Meghanad destitute of merit, why! I shall burn it without a sigh of regret.

—38 \$\frac{1}{2}\$, \$>60-2. \$\frac{1}{2}\$\$

I have finished the First Book of Meghanad. You shall have it as soon as I can get somebody to make a fair copy for you. I intend to send you the poem, as I proceed with it in manuscript, so that I may have the advantage and benefit of your remarks and suggestions before going to press. I am positive you will read with care and attention what I send you. It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the Poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. Before I began this letter, I wrote the following opening lines for the Second Book of Canala ! These lines ought to give you some idea of the Episode that is to follow.

কি কারণে ভাজি লক। কছ, ওভদবি,
নারছে, প্রবাদে বাস করে শ্রমণি,
মেবনাদ ? কোন দেব, মোহের শ্রহল.
(কি লা ভূমি জান সভি ?) বাঁবেন কুমারে,
বন্দীসম, দূরে এবে—এ বিপত্তি কালে ?
মধন সর্বাহমন । যে বীরকেশরী—
বাহুআনে রুআসুর-জরি, বন্ধপাণি,
কাতর, কন্দর্শ, ভার বীরদর্শ হরি,
প্রেমভোরে বাঁবি দূরে রাবেন স্কোভূকে।
মারামর মারাস্তে-বিভিত্ত জগতে।

You will at once see whom I imitate:

"Who of the gods impelled them to contend?

Latona's son and Jove's..."—Cowper's Homer's Iliad.

Milton has imitated this-

"Who first seduced them to that foul revolt?

The infernal serpent."—Book I.—7. 999-991

Here is the First Book of the Meghanad. I hope you will find the writing legible; you need not return the sheets, I have another copy by me. I need scarcely say that I shall look out with feverish anxiety to hear from you, and yet I should be sorry to hasten you. You must weigh every thought, every image, every expression, every line, and all this cannot be done in an hour. I believe I have convinced you that I am not one of those touchy fools who do not like to have their faults pointed out to them. By Jove, I court such candid and friendly criticism. Go to work without any misgiving old boy. Whether you place the brightest laurel-crown on his head (the brightest of all the crowns yet worn in Bengal,) or kick him out from the holy temple of fame as an impudent intruder, you will find your humble friend a very submissive dog! I hope you will not spare anything in the shape of weak or unpoetical thoughts, weak and nerveless expressions, and rough lines.

You will find that your criticism on Tilottama has not fallen on barren ground. In the present work you will see nothing in the shape of "Erotic Similes"; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha."...

I sent you a few lines, the other day, as the exordium of the Second Book of Meghanad I have since changed my mind, and the second Book will be quite a different thing from what you probably expect. I have done nearly two hundred lines. I suppose you read the Bible. Well! the stars in their course are fighting against Sisera. I am afraid there will be no Sudder Examination next year. It seems to be the decree of fate that I should write idle verses, and not make money. If nothing interrupts me, you may expect to see Meghanad finished by the end of the year. It is to be in five Books.

Adieu! Write to me after you have read the verses carefully. You are welcome to show them to your friends, who, I trust, are, by this time, great admirers of Blank Verse! In Calcutta, the sensation created is by no means inconsiderable. Hear what one critic says:—"I read your book with feelings of admiration and have

no hesitation in affirming that its poetry is of such high order that I have never seen anything like it yet attempted in Bengali." The writer is a Banian's assistant in a mercantile firm.—পু. ৩২১-৩১।

Several weeks ago I forwarded to your address the Second Book of Meghanad. How is it that you have not yet said a single word to me about it? I hope the packet reached you safe....

I have resumed Meghanad and am working away at the Third Book. If spared, I intend to lengthen this poem to ten Books and make it as complete an epic as I can. The subject is truly heroic; only the Monkeys spoil the joke—but I shall look to them. I also intend to publish the first five Books as soon as I can finish them, without waiting to complete the Poem. Let the public have a taste of it before the whole thing is given up to it. Did I tell you that Babu Degumber Mitter (of whom you have no doubt heard) has promised to coach the work through the press in a pecuniary point of view? In this respect, I most thankfully acknowledge, I am singularly fortunate. All my idle things find Patrons and Customers.

—1.898-991

You will have by this time reached the old nest. Pray, write to me about Meghanad. I am looking out with something like suspended breath for your verdict.

A few hours after we parted, I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days. It was a struggle whether Meghanad, will finish me or I finish him. Thank Heaven, I have triumphed. Ho is dead, that is to say, I have finished the VI. Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him. However you will have an opportunity of judging for yourself one of these days.

The Poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton; many say it licks Kalidasa; I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets: Milton is divine.

Do write to me what you think, old man. Your opinion is better than loud huzzas of a million of these fellows.

Many Hindu ladies. I understand, are reading the book and crying over it. You ought to put your wife in the way of reading the verse—2. 21>>01

I am sure I have not the remotest idea as to why you are so confoundedly silent. What can be the matter with you, old man? Has poor Meghanad so disgusted you that you wish to cut the unfortunate author?

You will be pleased to hear that not very long ago the বিভোগেলাহিনী সভা—and the President Kali Prosanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers.

I have finished the sixth and seventh Books of Meghanad and am working away at the eighth. Mr. Ram is to be conducted through Hell to his father, Dasaratha, like another Æneas.

On the whole the book is doing well. It has roused curiosity. Your friend Babu Debendra Nath Tagore, I hear, is quite taken up with it. S— told me the other day that he (Babu D) is of opinion that few Hindu authors can "stand near this man," meaning your fat friend of No. 6 Lower Chitpur Road, and "that his imagination goes as far as imagination can go."

But all this literary news you don't deserve to have, for neglecting me so shamefully. So I shall conclude in a rage, though with an unaltered love for you.

P. S. I have got acquainted with the Headmaster of the Cuttack School, but I don't recollect his name! What a nice man! He has promised to criticise Meghanad not publicly but for my special benefit.—? 850-53!

The second and last part Meghanad is being rapidly printed off, though I have yet a few hundred lines of the last (IX) Book to compose, ... I believe you will like the second part of Meghanad still better, at least I have been finishing it with more care. I shall not conceal from you that some parts of it fill my heart with adulation. I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves, --words that I never thought I knew. Here is a mystery for you. Though, I must confess, I am impatient for your verdict-you know you give very useful hints-yet I shall wait till you read the whole poem. I think I have constructed the Poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me. Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it? Many here look upon that Book as the best among the five, though Jotindra and his school call the Book III-Promila's entry into the city-"The most magnificent." My printer Babu I. C. Bese (a very intelligent man and once a most warm admirer of Bharat) and his friends stick out for the I. Book.

Comparatively speaking the work is wonderfully popular and command a very respectable sale. It has silenced the enemies of Blank Verse. A great victory that, old boy....

I have already heard myself called both "Milton and Kalidas." How far I deserve the compliment, I cannot say, but it is certainly flattering. I think if spared some years, yet, and allowed to go on my own way, I shall do better; for I want practice. See the difference in language and versification, if in nothing else, between Tilottama and Meghanad. But I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghanad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the wide field of Romantic and Lyric poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way.—9. 883-891

Meghanad is progressing steadily and we are now printing the VIII. Book—one but the last. There is an intellectual treat in store for you, my boy. I shall never again attempt anything in the heroic line Meghanad and Tilottama ought to satisfy the most poetical appetite in this age, O! that you were with me, my dear fellow! Wouldn't we sit together and read? Wouldn't we? I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakshana, for Promila. I never thought, I was such a fellow for the pathetic. The other day Babu I. C. Bose, my printer, fairly burst out crying, when reading Rama's lamentation for Lakshana, But I won't tantalise you.—?

There is no accounting for taste. Jotindra and his men are for Book III. which they pronounce to be splendid'. There are many, however, who hold out for Book IV.

Your 'feeling' is anything but uncomplementary. He who is "beautiful," "tender" and "pathetic," with a dash of "sublimity," is sure to float down the stream of time in triumph. All readers are sure to unite in loving and adoring him. Look at the Sanskrit Kalidas, the Latin Virgil, the Italian Tasso. I don't think England has a single poet worthy of being named with these; her Milton is a grander being. Like his own Satan, he is full of the loftiest thoughts but has little or nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the reader to a most astonishing height, but he never touches the heart. And what is the consequence? He has a glorious name but few readers. He is Satan himself. We acknowledge him to belong to a far superior order of beings; but we never feel for him. We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. His is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest.

But you must wait, old boy, before you allow this feeling to become settled and permanent. You must read the whole poem through. The nature of the story does not admit much in the martial line. Homer is nothing but battles. I have, like Milton, only one. That is in Book VII. and I hope I have succeeded, at least, to a respectable extent. I expect the second part to be out in about a month.

Talking about Blank Verse, you must allow me to give you a jolly little anecdote. Some days ago I had occasion to go to the Chinabazar. I saw a man seated in a shop and deeply poring over Meghanad. I stepped in and asked him what he was reading He said in very good English:—

"I am reading a new poem, Sir!" "A poem!" I said "I thought there was no poetry in your language." He replied—"why, sir, here is poetry that would make any nation proud."

I said "well, read and let me know." My literary shopkeeper looked hard at me and said "sir, I am afraid you wouldn't understand this author." I replied, "Let me try my chance." He read out of Book II. that part wherein Kam returns to Rati, standing at the ivory gate of the palace of Shiva, and Rati says to him

# \* \* বাঁচালে দাসীরে আন্ত আসি তার পাশে, হে রতিরঞ্জন।"

How beautifully the young fellow read. I thought of the men who pretend to be scholars and Pandits. I took the Poem from him and read out a few passages to the infinite astonishment of my new friend. How eagerly he asked me where I lived? I gave him an evasive reply, for I hate to be bothered with visitors. I shook hands with him, and on parting asked him if he thought Blank Verse would do in Bengali. His reply was, "Certainly, Sir. It is the noblest measure in the language."—\$\frac{3}{2}, 866-666\$

We are now printing the last Book (IX) of Meghanad. So you may expect him by the beginning of the next month (English)...

We have just got over the noise of the Mohorrum. I tell you what;—if a great Poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificent Epic on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject. Would you believe it? People here grumble and say that the heart of the Poet in Meghanad is with the Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble; but the idea of Ravan, elevates and kindles my imagination; he was a grand fellow.

I showed your letter in which you say that you prefer the I and IV Books to the rest, to a friend. He said your silence about Pramila's entry into Lanka in the III Book surprized him. The silly fellow went on to say that the episode roused him like the clang of a martial trumpet! But De qustibus non est disputandum.

—1. 8\*\*\*-\*\*

Last evening I got a copy of the new Meghanad forwarded to your address. I hope it will reach you safe. After you have got through the thing, you must lay aside all business and write to me; for there is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapur Pedagogue....

...Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long. I believe you like the opening lines of the Second Book of the Meghanad. In that description of evening you have these lines,—

আইলা তারাত্রলা, শশী সহ হাসি শর্করী ; বহিল চারি দিকে গদবহ।

How if you throw out the তারাকুত্বা and substitute সুচাকুতারা you improve the music of the line, because the double syllable ভ mars the strength of বা. Read—

আইলা স্কাক তারা, ত্রান হাসি শর্কারী

And then

সুগৰ্বহ বহিল চৌদিকে,

and the passage assumes quite a different tone of music-

"আইলা সুচারু তারা, শনী সহ হাসি
শর্মরী; সুগন্ধবহ বহিলা চৌদিকে,
স্থানে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোম কোম কুলে চুহি কি ধন পাইলা।"

By the bye, these lines will no doubt recall to your mind the lines,

"And whisper whence they stole

Those balmy spoils"—

of Milton, and the lines

"Like the sweet south,
That breathes upon a Bank of violets
Stealing and giving odour"—

of Shakespear. Is not the "চ্যল" a more romantic way of getting the thing than "stealing"?

I find that there are many metrical blemishes in the earlier Books of Meghanad. They must be removed in a future edition, if the work should live to run through one and I to do the needful.—?. ১৯০-১২ !

I am looking out anxiously for your critique, and not only I but many others, all friends of ours, are equally anxious with me to hear what the great Midnapur-Schoolmaster has got to say about the first Poem in the Language. You are, therefore, bound to gratify us. The work is becoming very popular and many of our friends are at me to dash out again....

I have not yet heard a single line in Meghanad's disfavour. The great Jotindra has only said that, he is sorry, poor Lakshman is represented as killing Indrojit in cold blood and when unarmed. But I am sure the poem has many faults. What human production has not? You must point them out and that too before I begin another.—

9. 834-38 |

Your criticism has been rather extensively read among our common friends, and somewhat severely criticized; some don't like your remarks on the description of Hell, and are quite prepared to prove that it is quite Puranic. However, the poem is a grand success and no mistake. Everybody who can read and understand it, is echoing your words, "the first poem in the language."—?. •?•

...Besides, I could not get any one to copy the second book of Meghanad before this. The copy I enclose, though neatly written, is so full of bad spelling that I do not know whether you will be able to make anything of it. But you are a first rate fellow and not many years ago, neither you nor I should have thought it extraordinary to see the name fig written fig or any such orthographical eccentricity. Really what rapid advances our language (I feel half-tempted to use the words of Alfieri and say "Nostra Divina Lingua") is making towards perfection and how it is shaking off its sleep of ages.

You must try and see what you can do with the enclosed. As a reader of the Homeric Epos, you will, no doubt, be reminded of the Fourteenth Iliad, and I am not ashamed to say that I have intentionally, imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida. I only hope I have given the Episode as thorough a Hindu air as possible. I never like to conceal anything from you, so that you must not think me vain if I say that in my heart I begin to believe that this Meghanad is growing up to be a splendid Poem! I fancy the versification more melodious and Virgilian and the language easy and

soft. You will probably miss in this Poem the rather roughish elevation of its predecessor. But I must leave you to judge for yourself.—

2. 892-99 |

রচনার প্রায় আরম্ভকাল হইতে আজও পর্য্যস্ত বিভিন্ন মনীযী, কবি ও সমালোচক কর্ত্তক 'মেঘনাদবধ কাব্য' যে ভাবে আলোচিত হইয়া আসিয়াছে, কোনও বাংলা কাব্য লইয়া এত অধিক আলোচনা হয় নাই। এই কাব্য মাত্র ছই সর্গ লিখিত হইবার পরে পাণ্ড্লিপি পাঠ করিয়া-রাজনারায়ণ বস্থু যে সমালোচনার স্ত্রপাত করেন, আজিও তাহার শেষ হয় নাই।

১৮৭৫ সনের মার্চ মাসে বঙ্গ-রঞ্গ-ভূমিতে (বেঙ্গল থিয়েটারে)
'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নাট্যরূপ প্রদর্শিত হয়; অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথাবার্ত্তায়
আর কোন বাংলা নাটক ইতিপূর্ব্বে অভিনীত হয় নাই। ইহার ছই
বংসর পরে—১৮৭৭ সনের জূলাই মাসে গ্রেট ক্যাশনাল থিয়েটার লিজ্
লইয়া, উহার ক্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ করিয়া স্বনামধন্য গিরিশচন্দ্র
ঘোষ স্বীয় সম্প্রদায়ের সাহায্যে অভিনয় স্কুক্ক করেন। এই নব প্রতিষ্ঠিত
নাট্যশালায় অভিনীত প্রথম নাটক—মেঘনাদ বধ, পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত।
মহাকাব্যখানি বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটকাকারে
গ্রেথিত করিয়াছিলেন—গিরিশচন্দ্র স্বয়ং। ১৮৮৯ সনের জান্তুয়ারি মাসে
এই নাট্যরূপ উপেক্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পুস্তকাকারে (পৃ. ৬৮)
প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশকালে গিরিশচন্দ্র ইহা পরিবর্দ্ধিত
করিয়াছিলেন।

নিরিশচন্দ্র-কৃত মেঘনাদবধের এই নাট্যরূপ, প্রকাশিত হইবার দশ
বংসর পূর্বের, প্রধানতঃ ইংরেজী গলে অনুদিত ও কর প্রেসে মুদ্রিত হইয়া
খ্যামপুকুরনিবাসী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রচারিত হয়, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৫। পুস্তকে প্রকাশকাল না থাকিলেও উহা যে ১৮৭৯, ১৫ই
আগস্ট, তাহা বেঙ্গল লাইত্রেরির তালিকায় পাওয়া যাইতেছে। অনুবাদটি
মার্জিত করিয়া দিয়াছিলেন—খ্যাতনামা ইংরেজীনবীস রেঃ লালবিহারী
দে। পুস্তকের আখ্যা-পত্রটি এইরূপঃ—

The Meghnad Badha or the Death of the Prince of Lanka. A Tragedy in Five Acts. As performed at the National Theatre Beadon Street. Revised and Corrected by the Rev. Lal Behary Day.

এই অনুবাদের শেষ সীমা মেঘনাদের পতন,—প্রমীলার ঝর্গারোচন প্রান্ত মতে: "লঙ্কার পশুজ-রবি গেলা অস্তাচলে!"

"Lanka! thou proudest lotus in th' main,
Thy Sun of glory has set, ne'er to rise again!"

মধুস্দনের সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ইংরেজী blank verse-এ আক্ষরিক অমুবাদ প্রকাশিত হয় আরও কুড়ি বংসর পরে—১৮৯৯ সনে; পুস্তকের Preface-এ অমুবাদক সংক্ষেপে স্বীয় নাম "U. S." ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩+৬+১৯২+৭। আখ্যা-পত্রটি এইরূপঃ—

The Fall of Megnadh. Being a Metrical Translation of the Famous Bengali Poem "Megnadhbadh Kavya" of Michael Madhusudan Dutta. Calcutta. Printed by W. Newman & Co. 1899.

এই আক্ষরিক পভামুবাদ আদৃত হইয়াছিল; ১৯০৭ সনে ইহা পুনমুন্তিত হয়। এই সংস্করণে অনুবাদকের পুরা নাম—Umesh Chandra Sen of the Provincial Judicial Service মুব্রিত হইয়াছে।

## ভূমিকা

#### ( त्मथक मत्रापद कर्डक नश्राविण । )

মেখনাদ্বধ-কাব্য-রচয়িতা মাইকেল মধুস্থান দত্তের আজ কি আনন্দ! এবং কোন্ সন্থাদয় ব্যক্তি জাঁহার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন। অনিত-ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্প কালের মধ্যে এই প্যারগ্লাবিত দেশে এরূপ যশোলাভ করিবে এ কথা কাহার মনে ছিল, কিন্তু বোধ হয় এক্ষণে সকলেই স্বীকার করিবেন যে মাইকেল মধুস্থানের নাম সেই তুর্লভ যশঃ-প্রভায় বঙ্গমগুলীতে প্রাদীপ্ত ইইয়াছে।

প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল, কতই ভয় দেখাইয়াছিল—কতই নিলা করিয়াছিল; অমিন্ত-ছলে কাব্য রচনা করা বাতৃলের কার্য্য—বঙ্গভাষায় যাহা হইবার নয় তাহা ঘটাইবার চেষ্টা করা রুপা যদ্ধ—প্রারাদি ছলে লিখিলে গ্রন্থানি স্বয়র হইত, এক্ষণে এ সকল কথা আর তত শুনা যায় না; এবং গাহারা পূর্ব্বে কোন ভাষায় কথন অমিত্র-ছল পাঠ করেন নাই তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই কাব্যথানিকে যথেষ্ট সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহার কারণ কি ? বাদেবীর বীণা-যন্ত্রের নৃতন ধ্বনি বলিয়া কি লোকে ইহার এত আদর করেন, না, স্থমধুর কবিতারস পানে মন্ত হইয়া ছল্লাছল্লের বিচার করেন না। এ কথার মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে কবিতা কি, এবং কেনই বা কাব্য-পাঠে লোকের মনোরঞ্জন হয় ইহা ছির করা আবশুক। সামান্ততঃ ভাষামাত্রেই গল্প এবং পদ্ম হুই প্রকার রচনার প্রথা প্রচলিত আছে। নির্দ্দিষ্ট মাত্রা এবং ওজন-বিশিষ্ট শক্ষবিস্থাসের নাম পল্প, আর যাহাতে মাত্রা ও ওজনের নিয়ম নাই তাহাকে গল্প কহে। এবং পল্প রচনার নিয়মও কোন কোন ভাষায় ছুই প্রকার অর্থাৎ মিলিত এবং অমিলিত পদসংহক্ত পল্প।

কিন্ত যে প্রণালীতেই পদ্ম রচনা হউক কবিতার প্রকৃত লক্ষণাক্রাস্ত না হইলে কোন গ্রন্থই কাব্যের শ্রেণীতে পরিগণিত অথবা লোকের মনোরম হয় না। ফলতঃ ছন্দ এবং পদ কবিতার পরিছেদ এবং অলম্ভার বরূপ, কারণ গল্ম রচনার স্থানে স্থানেও সম্পূর্ণ কবিতা-লক্ষণ দৃষ্ট এবং কবিতারসাসাদনের সম্যক্ স্থথ অমুভূত হয়;—ইহার দৃষ্টাস্তম্বল কাদম্বরী। স্থতরাং অমিলিত পদবিশিষ্ট বলিয়াই উপস্থিত কাব্যথানির এত গৌরব ও সমাদর হওয়া সম্ভাবিত নহে। ইহার অক্স কোন কারণ আছে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ ;—ভয়, কোধ, আফলাদ, করুণা, থেদ, ভক্তি, সাহস, শান্তি প্রস্তৃতি ভাবের উদ্রেক এবং উৎকর্ষণ করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে প্রস্থ এই সকল, কিছা ইহার মধ্যে কোন বিশেষ রসে

পরিপূর্ণ থাকে তাহাকেই কাব্য কহে, এবং তাহাতে কবিতারপ পীয়ব পান করিয়াই লোকের চিন্তাকর্মণ ও মনোরঞ্জন হয়। বর্ত্তমান প্রস্থখানিতে সেই স্থধার প্রাচ্য থাকাতেই এত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে, গ্রন্থকর্তা যে অসামান্ত কবিষ্ধাপির পরিচয় দিয়াছেন তদ্প্তে বিস্ময়াপর এবং চমৎকৃত হইতে হয়—সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কীর্ত্তিবাস ও কাশীদাস সঙ্কলিত রামায়ণ এবং মহাভারতের অম্পুবাদ ছাড়া একত্রে এত রসের সমাবেশ অন্ত কোন বাঙ্গালা পৃত্তকেই নাই। ইত্যগ্রে যত কিছু পৃত্তক প্রচার হইয়াছে তৎসমুদায়ই করুণা কিয়া আদিরসে পরিপূর্ণ—বীর অথবা রৌদ্র-রসের লেশমান্ত্রও পাওয়া স্থকঠিন। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদবধের শত্ত্যধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই বুরিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষার কত দূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসুদন দত্ত কি অন্তুত ক্ষমতাপন্ধ কবি।

ইক্সজিতবধ এবং লক্ষণের শক্তিশেল উপাধ্যান বারম্বার পাঠ ও প্রবণ না করিয়াছেন, বোধ করি বঙ্গবাসী হিন্দু সস্তানের মধ্যে এমত কেহই নাই, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে অভিনবকায়া সেই উপাধ্যানটিকে এই প্রন্থে পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত এবং রোমাঞ্চিত না হন এদেশে এমন হিন্দু সস্তানও কেহ নাই।

সত্য বটে কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানা দেশীয় মহাকবিদিপের কাব্যোতান হইতে পুশাচয়ন পূর্বক এই গ্রন্থথানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুস্মমরাজিতে যে অপূর্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্ন সহকারে কঠে ধারণ করিবেন।

যে প্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ব্রিভ্বনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ একব্রিত করিয়া পাঠকের দর্শনেজিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের স্থায় চিত্রিত হইয়াছে,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভ্তকাল বর্ত্তমান এবং অদৃশু বিশ্বমানের স্থায় জ্ঞান হয়,—যাহাতে দেব, দানব, মানবমগুলীর বীর্ণ্যাশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অন্তৃত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়,—যে প্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কর্থন বা বিশ্বয় কথন বা ক্রোধ এবং কথন বা কর্মণারমে আন্তর্ণ হয়, এবং বাল্পাকুল লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীয়া চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন ইহার বিচিত্রতা কি!

অভ্যুক্তিজ্ঞানে এ কথার যদি কাহার অনাস্থা, হতশ্রদ্ধা হর তবে তিনি অমুগ্রহ করিয়া একবার গ্রন্থখনি আত্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিবেন; তথান বুঝিতে পারিবেন মাইকেল মধুফদনের কি কুহকিনী শক্তি;—তাঁহার কাব্যোভানে কর্নাদেবীর কির্ম্থ লীলা-তরক ; কথান তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল হইতে পূপ হবা । করিতেছেন এবং কথান বা নবনিকুঞ্জ স্থজন করিয়া অভিনব কুম্মাবলী বিস্তৃত্ব করিতেছেন। ইশ্রন্থিত-জায়া প্রমীলার লক্ষা প্রবেশ, শ্রীরামচন্দের যমপুরি দর্শন,

ment I as on a selection

পঞ্চবটী স্মরণ করিয়া সরমার নিকট সীতার আক্ষেপ, লক্ষণের শক্তিশেল এবং প্রমীলার সহমরণ কিরূপ আশ্চর্য্য কতই চমৎকার, বর্ণনা করা ছঃসাধ্য। আমরা এত দিন কবিকুলের চক্রবর্তী ভাবিয়া ভারতচন্ত্রকে মাল্যচন্দন দানে পূজা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বোধ হয়, এত দিন পরে রাজা ক্ষ্ণচন্ত্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল। এ কথায় পাঠক মহাশয়েরা মনে করিবেন না যে আমি ভারতচল্লের কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার করিতেছি। তিনি যে প্রব্রুত কবি ছিলেন তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু কবিদিগের মধ্যেও প্রধান অপ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের চমৎকারিতে কেছ বা লেখার চমৎকারিতে লোকের চিত্ত হরণ করেন। ভারতচক্র যে শেযোক্তপ্রকার কবিদিগের অগ্রগণ্য তৎসম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিবার কাহারও সাধ্য নাই। পরিপাটী সর্ব্বাঙ্গস্থন্দর শব্দবিভাস করিয়া কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিবার দক্ষতা তিনি যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন বৃদ্ধবিকুলের মধ্যে তেমন আর কেহই পারেন নাই; এবং সেই গুণেই বিতাস্থন্দর এত দিন সঞ্জীব রহিয়াছে! কিন্তু গুণিগণ যে সমস্ত গুণকে কবিকৌলীন্তের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণনা করেন ভারতচন্ত্রের সে সকল গুণ অতি সামান্ত ছিল। বিশ্বাস্থন্দর এবং অমদামন্ত্রল ভারতচক্তরচিত সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্ণাহ হয়, হুৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহেন্ডিয় গুৰু হয় তাদৃশ ভাব ভাহাতে কই ? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছাসিত তরন্থবেগ কই, বিহ্যচ্চটাকৃতি বিখোজ্জল বর্ণনাছটা কোথায় ? তাঁহার কবিতান্ত্রোতঃ কুঞ্জবনমধ্যন্থিত অপ্রেশন্ত, মুদ্গতি প্রবাহের ভাষ ; বেগ নাই, গভীরত। নাই ; তরঙ্গতর্জন নাই ; মুদ্রবরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে অপচ নয়ন এবং শ্রবণ ভৃপ্তিকর।

নির্দ্ধোষ ব্যাখ্যা করিতেছি। তাঁছার রচনার কতকগুলি দোব আছে, কিন্তু সে সমস্ত দোষ শব্দের অপ্রাব্যতা বা কর্কশতা জনিত দোষ নহে। বাক্যের জটিলতা-দোষই তাঁছার রচনার প্রধান দোষ; অর্থাৎ যে বাক্যের স,হত যাহার অন্বয়—বিশেষ বিশেষণ, সংজ্ঞা সর্ব্বনাম, এবং কর্ত্তা ক্রিয়া সম্বন্ধ—তৎপরম্পরের মধ্যে বিশুর ব্যবধান; স্থতরাং অনেক স্থলে অম্পষ্টার্থ দোষ জন্মিয়াছে,—অনেক পরিশ্রম না করিলে ভাবার্থ উপলব্ধ হয় না।

দিতীয়তঃ। তিনি উপর্যুপরি রাশি রাশি উপমা একত্রিত করিয়া স্তুপাকার করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্ধত্রে উপমাগুলি উপমিত বিষম্বের উপযোগী হয় না।

তৃতীয় দোষ। প্রধা-বহিভূতি নিয়মে ক্রিয়াপদ নিশ্পাদন ও ব্যবহার করা যথা "স্তুতিলা" "শান্তিলা" "ধ্বনিলা" "মর্মারিছে" "ঘদিয়া," "স্লবর্ণি" ইত্যাদি।

চতুর্বতঃ। বিরাম যতি সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতির্প্ত হইয়াছে। যথা

"কাঁদেন রাখব-বাঞ্চা আবার কৃটিরে

নীরবে !----"

"নাচিছে নৰ্ত্তকীবৃন্দ, গাইছে স্থতানে

গায়ক ;----"

"হেন কালে হনু সহ উত্তরিলা দৃতী

শিবিরে।----"

"तरकात्रभू मार्ग त्रभ ; स्वर त्रभ जारत

रीदबस्र ।──"

"দেবদন্ত জন্ত্রপুঞ্জ শোডে পিঠোপরি, রঞ্জিত রঞ্জন-বাগে, কুত্ম-অঞ্জলি—

আবৃত :----"

এই সকল স্থলে "গায়ক," "শিবিরে," "বীরেন্দ্র," "আবৃত" শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত হওয়ায় পদাবলীর স্পোতোভক হেছু শ্রবণ-কঠোর হইয়াছে।

এ সমস্ত দোষ না থাকিলে মেঘনাদ্বধ গ্রন্থখানি সর্বাদ্ধর হইত; কিন্ত এরপ দোষাশ্রিত হইয়াও কাব্যথানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য হিতীয় কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

ফলতঃ

"গাঁথিব নৃত্ৰ মালা—— রচিব মধ্চক্র, গৌড় জন বাহে আনশ্দে করিবে পান স্থা নিরবৰি"

বলিয়া গ্রন্থকার যে সদর্প উক্তি করিয়াছিলেন তাহার সম্পূর্ণ সফলতা হইয়াছে এবং এই "নৃতন মালা" চিরকালের জন্ম যে তাঁহার কণ্ঠদেশে শোভা সম্পাদন করিবে ইহার আর সন্দেহ নাই।

অতঃপর ছন্দপ্রণালী সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলা আবশুক।

ভাষার প্রকৃতি অমুসারে পশ্ত-রচনা ভির ভির প্রণালীতে হইরা থাকে। সংশ্বত ভাষার হস্ত দীর্ঘ বর্ণ এবং ইংরাজি ভাষার লঘু গুরু উচ্চারণ আশ্রম করিয়া পশ্ব বিরচিত হয়; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি সেরপ নয়। ইহাতে যদিও হ্রন্থ দীর্ঘ বর্ণ ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলিত আছে সত্য কিন্তু উচ্চারণকালে তাহার ভেলাভেদ থাকে না।—
মুতরাং সংশ্বত এবং ইংরাজি ভাষার প্রথা অমুসারে বঞ্চভাষায় পশ্ব রচনা করার নিয়ম প্রচলিত নাই। তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, অর্থাৎ মাত্রা গণনা করিয়া তৃতীয়, চতুর্থ, ষঠ, অষ্টম, একাদশ, দাদশ এবং চতুর্দশ অক্ষরের পর বিরাম যতি থাকে এবং আর্তির সময় সেই সেই স্থানে, ছন্দ-অমুসারে, শ্বাসপতন করিতে হয়; এবং যে সকল স্থানে শন্দের মিল থাকে; আপাততঃ বোধ হয়, যেন শন্দের মিলনই এ প্রণালীর প্রধান অঙ্গ; কিন্তু কিঞ্চিৎ অমুধাবনা করিলেই বুঝা যায় যে শন্দের মিল ইহার আমুষ্বন্ধিক এবং শ্বাস নিক্ষেপের নিয়মই প্রধান কৌশল। এ বিষয়ের দৃষ্টাস্ত মিলিত শন্দপূর্ণ প্রভাবলীতেও পাওয়া যায়, যথ।—

——"ধেরিলাম সরোবরে

কমলিনী বাধিরাছে করি।"—>

"আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি

মথুরার পানে চেয়ে ত্রজের ফুল্মরী ?"—

"কি কাল বালারে বীণা; কি কাল জাগায়ে

হুমণুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?"—ও

"শুনি গুণ গুণ ধ্বনি ভোর এ কাননে

মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিবাদে।"—8

"এস সবি ভূমি আমি বসি এ বিরলে

হুজনের মনোজালা জুড়াই হুজনে;"—ও ইত্যাদি

মাইকেলের অমিত্রছেল রচনারও এই প্রণালী, অতএব অমিত্রছেল বলিয়া কাহারো কাহারো তৎপ্রণীত গ্রন্থের প্রতি এত বিরাগের কারণ কি, এবং সেই বিষয় লইয়া এতই বা বাধিতভার আড়ম্বর কেন বুঝিতে পারি না। তিনি কিছু রচনা বিষয়ে কোন নৃতন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, প্রচলিত নিয়মান্থসারেই লিথিয়াছেন; কারণ বিরাম যতি অঞ্সারে পদ বিভাস করা তাঁহারও রচনার নিয়ম, কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, পয়ারাদি ছলে যেমন শলের মিল থাকে এবং পয়ার, ত্রিপদী, চতুত্বদী প্রভৃতি যথন যে ছল্ম আরম্ভ হয় তাহার শেষ পর্যান্ত সমসংখ্যক মাত্রার পরে সর্কত্রেই একরূপ বিরাম যতি থাকে, মাইকেলের অমিত্রছেলে তক্রপ না হইয়া সকল ছল্ম ভাঙিয়া সকলের বিরাম যতির নিয়ম একত্রে নিইত এবং গ্রাথিত হইয়াছে এবং যতিস্থলে শল্পের মিল নাই। স্মৃতরাং কোন পংক্তিতে পয়ারছলের নিয়মে আট এবং চতুর্দশ মাত্রার পরে, কোনটিতে ত্রিপদী ছল্মের ভায় ছয় এবং আট এবং

কখন বা এক পংজিতেই হুই তিন প্রকার ছন্দের যতিবিভাগ নিম্ন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধত উদাহরণ দৃষ্টে প্রতিপন্ন হুইবে। যথা—

> यथा यत्य भन्नस्थ भार्य महान्ये--> যজের ভুরত্ব সলে আসি উভরিলা—ৎ নারী-দেশে : দেবদত শংগনাকে কবি-ত উপলিল চারি দিকে হুপুভির ধানি ;---৫ বাহিরিল বামাদল বীর্মদে মাতি,---৬ উল্লিক্স অসিবাশি কাৰ্থ্ক টংকালি :--- 1 আক্ষালি ফলকপুঞ্চে ---ৰফ্ বক্ ৰকি---৮ কাঞ্ন-কঞ্ক-বিভা উভলিল পুরী |--> মন্দ্রায় হেলে অশ্ব; উর্কর্নে শুনি—১০ नृश्रद्भत वन वनि, किहिपैत (वानी,-->> फ्यतन्त्र त्रत्व घर्षा नांटह कांग करी,--- ३२ वादीयादव नाटम शक खवन विषवि,--->७ श्योत निर्दास्य यथा त्यास्य चनपाछ--->8 मृद्ध |─त्रदक शिविणुदक, कामरम, कन्मदक्->¢ নিজা ভাজি প্ৰতিধানি জাগিলা অমনি—১৬ সহসা পুরিল দেশ যোর কোলাহলে ١--১৭

উদ্ধৃত পদাবলী পাঠে বিদিত হইবে যে ১, ৪, ৫, ৬, ৭, [৮, ] ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, পংক্তির পদবিভাগ পয়ারের ভায় এবং বিরামস্থল আট ও চতুর্দশ মাজ্রার পর, ২য় এবং ৩য় পংক্তিতে "আসি" "উতরিলা" "নারীদেশে" এবং "ক্ষি" শব্দের পর দশম অথবা চতুর্থ মাজ্রার পর, এবং ১৫শ পংক্তিতে "নৃরে" "শৃদ্দে" ও "কন্দরে" শব্দের পর বিশ্রাম যতি স্থাপিত হইয়াছে।

পাঠিক মহাশয়েরা ইহা দারাই মাইকেল প্রণীত অমিত্রচ্ছল রচনার সন্ধান বুঝিতে পারিবেন এবং ঐ সমস্ত বিরামস্থলে শ্বাস পতন করাই এই গুল আবৃত্তি করার কৌশল।

প্রকারান্তরে অমিত্রছন্দ বিরচিত হইতে পারে কি না সে একটি শ্বতম্ব কথা, কিন্তু বঙ্গভাষার যেরূপ প্রকৃতি এবং অভ্যাবধি তাহাতে যে নির্মে পাল রচনা হইরা আসিয়াছে তদৃষ্টে বোধ হয় যে এই প্রণালী অতি সহজ ও প্রশুদ্ধ প্রণালী। হয় দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারেও বঙ্গভাষায় ছন্দর্বচনা হইতে পারে, এবং ভ্বনচক্র রায় চৌধুরী প্রণীত ছন্দকুম্ম গ্রন্থেও সেই প্রণালী অবলম্বন করা হইরাছে; কিন্তু বোধ হয় যে যত দিন সচরাচর কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ-অনুসারে হয় দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত না হয় তত দিন সে প্রণালীতে পাল্রবচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র—ইহা ছন্দকুম্মম

গ্রন্থধানি পাঠ করিলেই পাঠকমহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরস্ক যদি কথন বঙ্গভাষার প্রকৃতির তত দূর বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং লোকে সামান্ত কথোপকথনে ব্রন্থ দীর্ঘ উচ্চারণের অন্নবর্ত্তী হন তবে সে প্রণালী যে উৎকৃষ্টতর এবং তাহাতেই পদ্ম বিরচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় তৎপক্ষে সংশয় নাই।

পরিশেষে গ্রন্থকারের জীবনবুতাগু বিষয়ে গুটিকতক কথা বলিলেই হয়।\*

ইনি আমুমানিক ১২৩৫ সালে জেলা যশোহরের অন্তর্গত কবতক্ষ নদীতীরবর্ত্তী সাগড়দাঁড়ী গ্রামে ৮রাজনারায়ণ দত্তের প্রসে জাহ্নবী দাসীর গর্প্তে জমগ্রহণ করেন। ইহার পিতা কলিকাতা সদর দেওয়ানি আদালতের এক জন প্রধান উকীল ছিলেন। ইহার মাতা যশোহরের অন্তর্গত কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্তা। ইহার! তিন সহোদর ছিলেন। ইনি সর্বজ্যেষ্ঠ, আর হুই জন শৈশবাবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইনি ছিলুকালেজে ইংরাজী ও পারশু ভাষা অভ্যাস করেন। ১৬১৭ বৎসর বয়সে ইনি খুপ্তধর্মাবলয়ন করেন। তত্ত্রাচ একমাত্ত্র প্রবলিয়া ইহার পিতা ইহাকে একেবারে পরিভ্যাগ না করিয়া চারি বৎসরে কাল বিমন্ধালাজে কমন করেন। ঐচারি বৎসরের পর এ অঞ্চল পরিভ্যাগ করিয়া ইনি মাজাজে গমন করেন। মাজাজে যাইয়া ইংরাজী ভাষায় গল্প পল্প রচনার লারা ছরায় অ্ব্যাতি লাভপূর্বক তত্ত্রত্য বিশ্ব-বিশ্বালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৬ সালে ইনি সন্ত্রীক বালালা প্রদেশে প্রভ্যাগত হইয়াছেন। এখানে তুই তিন বৎসর কাল অপব্যয় করিয়াছিলেন। পরে ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজাদিগের আদেশে রজাবলী নাটকের ইংরাজী অমুবাদ করেন। তদনস্তর উপয়্রপার এতগুলি পৃত্তক লিথিয়াছেন ;—

১ম, শাঁথিছা নাটক। ২য়, পদ্মাবতী নাটক। ৩য়, তিলোভমাসত্তব কাব্য।
৪র্থ, একেই কি বলে সভ্যতা। ৫ম, বুড় শালিকের খাড়ে রোঁয়া। ৬৳, মেঘনাদবধ
কাব্য। ৭ম, ব্রজাঙ্গনা। ৮ম, ক্ষাকুমারী নাটক। ১ম, বীরাঙ্গনা। ১০ম, চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

পরম্পরায় শুনা গিয়াছে ইনি বাল্যকালে স্বীয় মাতৃভাষাকে দ্বণা করিতেন, কিছ তৎসম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহার ক্ষতির সমূহ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ইনি আইন অভ্যাস করিবার জন্ম ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি জন্মভূমিতে প্রভ্যাগত হইয়াতেন; জগদীখর কর্মন ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্থীয় উন্নতি সাধন, ও স্বদেশীয়দের মঙ্গল বর্মন এবং মনোরঞ্জন করিয়া স্থসজ্বান্ধ কালহরণ করেন।

ভবানীপুর। ১০ আবিদ, ১২৭৪ সাল।

औरश्महन्त्र वरन्त्राभागाम्।

গ্রন্থকারের বছল্ত-লিখিত লিলি দৃষ্টে এই অংশ লিখিত হইয়াছে।

## (ययनापन्ध् कोन्)

## প্রথম দর্গ

সন্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চ্ড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিত মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
উর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইল্রে নিঃশঙ্কিলা ?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি ! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পল্লাসনে যেন )
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রোঞ্চবধৃ সহ ক্রোঞ্চে নিযাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।

২। বীরবাহ---রাবণের পুত্র। তিনি অতিশয় যোদা ছিলেন।

৫--৬। রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি--রাক্ষনবংশশ্রেষ্ঠ রাবণ।

৬—৮। কি কৌশলে ইত্যাদি—উর্মিলাবিলাগী লক্ষণ কি কৌশলে রাক্ষমকুলভরসাস্বরূপ বাগববিজয়ী মেঘনাদকে বধ করিয়া বাসবকে নির্ভয় করিলেন।

১১—১৫। যেমতি, মাতঃ, ইত্যাদি—পুরাণে লিখিত আছে যে, কবিগুরু বালীকি যৌবনাবস্থায় অতি হ্রাচার এবং হর ত ছিলেন। কোন সময়ে ভগবান ত্রহা অধিরপ ধারণ পূর্বক তাঁহাকে অনেক ভং সনা করাতে তিনি অসং পথ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্থা আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি স্থান করিয়া আপন আবাদে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সমরে এক জন ব্যাব তাঁহার সমক্ষে কামক্রীড়াসক্ত ক্রৌঞ্মিপুনের মধ্যে ক্রৌঞ্ককে

কে জানে মহিমা তব এ ভবমগুলে ?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি !
হে বরদে, তব বরে চোর রক্সাকর
কাব্যরত্বাকর কবি ! তোমার পরশে,
স্ফুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে !
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে ?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মৃত্মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক ৷ উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বর্মে ! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত ; উরি, দাসে দেহ পদছায়া ৷

বাণাখাতে বধ করিল। তিনি এতাদৃশ জুরাচরণ দর্শন করিয়া সরোধে এই নিয়লিখিত

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাৎ ত্বমগমঃ পারতীঃ সমাঃ। ঘৎ ক্রোঞ্চিধ্নাদেক্যবধীঃ কামমোহিত্য ।"

ওরে নিষাদ, তুই অকারণে কামমোহিত ক্রেঞ্চিকে বন করিদি, অতএব এই পৃথিবীতে তুই কথনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি মা।

সেই শুভক্ষণ অবধি ভূভারতে কবিতার সৃষ্টি হইল। এ ছলে গ্রন্থকার সরস্বতীর নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন, যে তিনি যেমন কামাসজ্ঞ ক্রোকের নিধনাবসরে বালীকির রসনাথ্যে অধিষ্ঠাতা হইরাছিলেন, তেমনি যেন এ গ্রন্থকারের প্রতিও সাহকম্পা হন। এই কাব্যখানির অনেক স্থল বালীকিক্বত রামারণ অবলম্বন করিয়া রচিত হইরাছে, এই হেতৃ কবি বালীকীয় ভারতীকে আরাধনা করিতেছেন। ক্রোক্ষবধু সহ—অর্থাৎ ক্রোক্ষবধু সহবাসী।

- ২----৪.। নরাধম আছিল ইত্যাদি---্যে নরাধম যৌবনকালে দফার্ভিরত ছিল ( অর্থাং বাল্মীকি ), সে একণে তোমার প্রসাদে অমর হইয়াছে।
  - ৪। মৃত্যুঞ্জয়—অমর। মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি—মহেখর।
  - ৫—৬। রত্নাকর—কবিগুরু বাল্মীকির পূর্বনাম। রত্নাকর—সাগর।
- ৮। স্থার, মা, ইত্যাদি—আমার এমন কি পুণা আছে যে, কবিওর বাজীকির ভার তোমার প্রসাদ-লাভ করি ?
  - ১১। देव-वाविक् छ रथ।

—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী কল্পনা ! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান স্থধা নিরবধি। কনক-আসনে বসে দশানন বলী— হেমকৃট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্ৰমিত্ৰ আদি সভাসদ্, নতভাবে বসে চারি দিকে। ভূতলে অতুল সভা—ফটিকে গঠিত ; তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস-সরসে সরস কমলকুল বিকশিত যথা। শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি, বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা, পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে ( খচিত মুকুলে ফুলে ) পল্লবের মালা ব্ৰতালয়ে। কণপ্ৰভা সম মুহুঃ হাসে রতনসম্ভবা বিভা--ঝলসি নয়নে ! সুচারু চামর চারুলোচনা কিন্ধরী ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি চন্দ্রাননা। ধরে ছত্ত ছত্ত্রধর; আহা হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে !---ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি, পাশুব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা

১---২। মধুকরী কল্পনা-- রূপক অলঙার। কবিকল্পনাও যেন একজন দেবী।
১৩। কণীজ্ব-- বাস্থকি। ১৫। ঝলি--- বল বল করিয়া। ১৮। ক্ষণপ্রভা--- বিদ্যুৎ।
১৯। রতনসম্ভবা বিভা---- রত্ত-সমূহ হইতে যে আলোকের উৎপত্তি হয়।

भूलभागि! मत्ल मत्ल वरह भरक विह, অনস্ত বসস্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি कांकनी लहती, मति! मत्नाहत, यथा বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে! কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি ময়, মণিময় সভা, ইল্রপ্রস্থে যাহা স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে ? এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি, বাক্যহীন পুজ্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে, যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি, দাঁড়ায় সন্মুখে ভগ্ননৃত, ধৃসরিত ধুলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর। বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে একমাত্র বাঁচে বীর; যে কাল তরঙ্গ গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষ্যে— নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম। এ দূতের মুখে শুনি স্থতের নিধন, 🕟 🥒 হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি নৈকষেয় ! সভাজন হুঃখী রাজ-হুঃখে। আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে দিননাথে! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া. বিষাদে নিখাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ ;— "নিশার স্থপনসম তোর এ বারতা,

১। শুলপাণি-- যাহার হতে শুল।

৩। কাকলী—দূরস্থিত যন্ত্রসমূহের একজীভূত মৃত্ধানি।

৪। বাঁশরী ইত্যাদি—গোকুল বিপিনে বাঁশরীস্বর যেরূপ মনোহর, বায় ছারা আনীত
কাঞ্চলীলহরী তদ্ধপ মনোহর।
 ১০। তিতিরা—ভিজিয়া।

রে দৃত ৷ অমরবৃন্দ যার ভূজবলে কাতর, সে ধ্যুর্থরে রাঘ্ব ভিখারী विश्व अन्यूथ तर्व १ क्वापक पिया কাটিলা কি বিধাত। শাল্মলী ভক্লবরে ? --হা পুত্র, হা বীরবান্ত, বীর-চূড়ামণি ! কি পাপে হারার আমি তোমা হেন ধনে ! কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি, হরিলি এ ধন তুই ? হার রে, কেমনে সহি এ যাতনা আমি ? কে আর রাখিবে এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে! বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে একে একে কাটুরিয়া কাটি, অবশেষে নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ ছরম্ভ রিপু তেমতি তুর্বল, দেখ, করিছে আমারে নিরস্তর! হব আমি নিমূল সমূলে এর শরে। তা না হলে মরিত কি কভু শ্লী শন্তুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম, অকালে আমার দোষে ? আর ষোধ যত— রাক্ষস-কুল-রক্ষণ ? হায়, সূর্পণখা, কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভ।গী, কাল পঞ্চবটীবনে কালকুটে ভরা. এ ভুজগে ? কি কুক্ণণে (তোর ছঃখে ছঃখী) পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি আনিমু এ হৈম গেহে ? হায় ইচ্ছা করে, ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে পশি, এ মনের জালা জুড়াই বিরলে! কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাৰলী-তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল এ মোর স্বন্দরী পুরী। কিন্তু একে একে

শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী; नौतव त्रवाव, वीवा, भूतक, भूतनी ; তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ? কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?" এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-কুলপতি রাবণ; হায় রে মরি, যথা হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে শুনি, ভীমবান্থ ভীমসেনের প্রহারে হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে। তবে মন্ত্রী সারণ ( সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ ) কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা নতভাবে ;—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত, রাক্ষসকুলশেধর, ক্ষম এ দাসেরে! হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় ডোমারে এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে ;— অভ্ৰভেদী চূড়া যদি যায় গুড়া হয়ে 🐣 বজাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমগুল মায়াসয়, বুথা এর হুঃখ সুখ যত। মোহের ছলনে ভূলে অজ্ঞান যে জন।" উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি;— "ঘা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান সারণ। জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল মারাময়, রুথা এর তুঃখ, সুখ যত। কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ

<sup>(</sup>पछिष्टि—श्रमीन।

বৰুৱাক—গুভৱাই।

<sup>(</sup>व जियम जबस्य वय इत—त्सावनर्यः ।

সচিবভার বুব:---মথিকুলপ্রধান বিভাজন।

अञ्चलको—आकामरक्यो। २२। समाज्यस्याम- महिक्नत्यर्थ।

অবোধ। হাদয়-বৃত্তে ফুটে যে কুস্থম, তাহারে ছিঁ ড়িলে কাল, বিকল হৃদয় ডোবে শোক-সাগরে, মূণাল যথা জলে, যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।" এতেক কহিয়া রাজা, দৃত পানে চাহি, আদেশিলা,—"কহ, দৃত, কেমনে পড়িল সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী ?" প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি, আরম্ভিলা ভগ্নদৃত ;—"হায়, লঙ্কাপতি, কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী ? কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?---মদকল করী যথা পশে নলবনে. পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুষ্কারে। শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জনে; সিংহনাদে; জলধির কল্পোলে; দেখেছি ক্রত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-পথে: কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে, এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে! কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ক্ষর !---পশিলা বীরেন্দ্রবৃদ্দ বীরবাহু সহ রণে, যুথনাথ সহ গজযুথ যথা। ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,— মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি

১। বৃত্ত--- ফুলের বোঁটা।

৪। কুবলয়-প্র

১---৪। হাদয়-বৃত্তে ইত্যাদি-মুণাল হইতে পদ্ধ ছিঁছিয়া লইলে যেরূপ মূণাল জলে মর্য হইয়া যায়, সেইরূপ হাদয়স্থলপ বৃত্তে প্রস্তুত্ত পুগ্রস্থলপ কুস্মকে ছিঁছিয়া লইলে হাদর শোক-সাগরে মন্ন হইর যায়। ১২। মদকল-মুমুমুড।

গগনে; বিহ্যুতঝলা-সম চকমকি উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে শনশনে !—ধ্যা শিক্ষা বীর বীরবাহ ! কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ? এইরপে শক্রমাঝে যুঝিলা সদলে পুত্র তব, হে রাজন্! কত ক্ষণ পরে, প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব। কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধ্যু:, বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে খচিত,"——এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল ভগ্নদৃত, काँक यथा विनानी, नातिया পূর্ববহঃখ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে। অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ, মন্দোদরীমনোহর;—"কহ, রে সন্দেশ-বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা দশাননাত্মজ শ্রে দশর্থাত্মজ ?" "কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল ভগ্নদূত, "কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি, কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি ? অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হুর্যাক্ষ, সরোধে কড়মড়ি ভীম দস্ত, পড়ে লক্ষ দিয়া বৃষক্ষরে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে কুমারে! চৌদিকে এবে সমর তরঙ্গ উথলিল, সিন্ধু যথা ছন্দি বায়ু সহ নিৰ্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশাসম ধূমপুঞ্জসম চর্মাবলীর মাঝারে অযুত! নাদিল কম্ব অমুরাশি-রবে!---

२। कनच-जीत। ১৪ -১৫। अध्नम्पनह-पृष्ठ। ५०। इर्गाक-शिरह।

२०। जाजिन-मं विभान् इरेन। २०। ठर्च-छान।

६९। एष्--नथ। अपृतानि-- गर्व।

আর কি কহিব, দেব ? পূর্বজন্মদোষে, একাকী বাঁচিত্র আমি! হায় রে বিধাতঃ, কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে ? কেন না শুইনু আমি শর শয্যোপরি, হৈমলক্ষা-অলক্ষার বীরবাহু সহ রণভূমে ? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী। ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নুপমণি, রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অন্তলেখা।" এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষ্স মনস্তাপে.৷ লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে কহিলা; "সাবাসি, দূত। তোর কথা শুনি, কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে, সংগ্রামে ? ডমক্ধনি শুনি কাল ফণী, কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ? थग्र लक्षा, वीत्रशूक्षधाती। हल, मत्त्र, न চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন, কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি বীরবাহু; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।" উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে, কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন অংশুমালী। চারি দিকে শোভিল কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লক্ষা—মনোহরা পুরী!— হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পাবন মাঝে;

৮। পৃঠে নাছি অন্তলেখা—পৃঠে অঞ্জের দাগ নাছি।
আমি সন্মুখমুদ্ধ করিয়াছি স্নতরাং বক্ষঃস্থল ক্ষত ছইয়াছে।
প্লায়ন করি নাই স্নতরাং পৃঠে অঞ্জের চিহ্ন নাই।

२०—२)। जिनमनि जरस्मानी— छेख्य गट्नत वर्ष प्र्या। किन्छ এ द्रात पुनक्खि निर्वातनार्थ वरस्थानी वित्यसन भन ; वर्ग, वरस्थ वर्षार कितनसाम सारांत नेनतम् मानायतम्। २১—२२। कांकन-त्नीय-कित्रीिकी नकां— कांकन-निर्माण-त्नीय वर्षार व्यक्तीनिका स्य

কমল-আলয় সরঃ: উৎস রজঃ-ছটা: **७क्तांकी**; क्लक्ल- कक्क-वितापन, যুবতীযৌবন যথা; হীরাচূড়াশিরঃ দেবগৃহ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি, বিবিধ রতন-পূর্ণ; এ জগৎ যেন আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে, রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে, জগত-বাসনা তুই, স্থথের সদন। দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর— অটল অচল যথা; তাহার উপরে, বীরমদে মত্ত, ফেরে অন্ত্রীদল, যথা শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদার ( রুদ্ধ এবে ) হেরিলা বৈদেহীহর : তথা জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে, রিপুরন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা, নক্ষত্ৰ-মণ্ডল কিন্তা আকাশ-মণ্ডলে। থানা দিয়া পূর্ব্ব দারে, ছুর্বার সংগ্রামে, विभिग्नांट्स बीत नीन ; मिक्किन एग्नादत जनम, कत्रजमम नव वर्ण वनी : কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চক-ভূষিত, হিমান্তে অহি জ্রমে উদ্ধি ফণা— ত্রিশ্লসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে! উত্তর হয়ারে রাজা স্থগ্রীব আপনি বীরসিংহ। দাশব্যি পশ্চিম ছ্য়ারে— হায় রে বিনয় এবে জানকী-বিহনে, কৌ मूनी-विष्टरन यथा क् मूनतक्षन শশাক্ষ! লক্ষণ সঙ্গে, বায়পুত্র হন্,

মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে, বেডিয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লক্ষাপুরী, গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি, বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,— নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা ভীমাসমা। অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি, কুরুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে। কেহ উড়ে; কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে; পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে সমলোভী জীবে; কেহ, গরজি উল্লাসে, নাশে ক্ষুধা-অগ্নি; কেহ শোষে রক্তস্রোতে! পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি; ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে। চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী, রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি একত্রে! শোভিছে বর্মা, চর্মা, অসি, ধরঃ, ভিন্দিপাল, তুণ, শর, মুদগর, পরগু, স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক, আর বীর-আভরণ, মহাতেজন্বর। পভিয়াছে যন্ত্ৰীদল যন্ত্ৰদল মাঝে। হৈমধ্যজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে, পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি স্বৰ্ণ-চূড় শস্ত ক্ষত কৃষিদলবলে, পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর, রবিকুলরবি শ্র রাঘবের শরে ! পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,

७। ভীমাসমা---চভীর সর্শী।

২৩—২৬। ঘেরপ শীষষরপ স্বর্গ-চূড়া-মণ্ডিত শস্ত কৃষকের অস্ত্রাঘাতে কত ইইরা স্থানে পতিত হয়, দেইরূপ ইত্যাধি।

চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা হিডিম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড় घटो एक ह, यद कर्न, काल शृष्ठेशाती, এডিলা একান্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে। মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ;— "যে শ্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার প্রিয়তম বীরকুলসাদ এ শয়নে मना ! तिशुपनवरन पनिया मगरत, জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ? যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে! তবু, বংস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে, কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন, অন্তর্যামী যিনি: আমি কহিতে অক্ষম। হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;---পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি হও স্থা ? পিতা সদা পুত্রহুংথে হুংথী-তুমি হে জগত-পিতা, এ কি রীতি তব ? হা পুজ! হা বীরবাছ! বীরেন্দ্র-কেশরী। কেমনে ধরিব প্রাণ ভোমার বিহনে গ" এইরপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দুরে সাগর-মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা

২—8। হিভিত্বা রাক্ষণী, ভীমদেনের প্রণিরিনী। স্লেহনীয়— ক্ষমনীর ক্রোড্দেশ শিশুপক্ষে নীড় অর্থাং বাদাবরপ। গরুড়— গরুড়-সদৃশ বলবান্। ঘটোংকচ—ভীমদেনের হিভিত্বার গর্ডভাত পুত্র। কালপৃষ্ট— কর্ণের বহু:। একাছী — মহা-কন্ত বিশেষ। এই অন্ত কর্ণ পার্থকে মারিবার হেতৃ যদে রালিয়াছিলেন। কিন্ত হুর্হ্যোধনের অন্তরোধে ঘটোংকচের উপর নিক্ষিত্ব করেন। ১২। এ বল্ধ-আহাতে— বল্পরপ এ প্রশোকাছাতে।

২৩। মকর-জনজন বিশেষ।

দৃঢ় বাঁধে। তুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়, ফেণাময়, ফণাময় যথা ফণিবর, উথলিছে নিরন্তর গন্তীর নির্ঘোষে। অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু; রাজপথ-সম প্রশস্ত; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে, স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।

অভিমানে মহামানী বীরকুলর্যভ রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি;-"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ ৷ হা ধিক, ওহে জলদলপতি ৷ এই কি সাজে তোমারে, অলজ্যা, অজেয় তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ, রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহু, দেব, শুনি, কোন্ গুণে দাশর্থি কিনেছে তোমারে ? প্রভন্তনবৈরী তুমি; প্রভন্তন-সম ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে শৃঙ্খলিয়া যাত্কর, খেলে তারে লয়ে; কেশরীর রাজপদ কার সাধা বাঁধে वीज्या १ এই य नहां, रेश्मवणी भूती, শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলামুস্বামি, কৌস্তভ-রতন যথা মাধবের বুকে, কেন হে নির্দিয় এবে তুমি এর প্রতি? উঠ, বলি: বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি, দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জালা, **प्रवारत्य अठन करन এ প্রবল রিপু।** 

২। ফণিবর—বাস্থকি।

१। वीतक्मर्यध-वीतक्माटार्थ।

১০। প্রচেতঃ—হে বরুণ।

১৫ | প্রভন্<del>ধন প</del>রন |

১৬। নিগড়—শৃথল।

১৮। শৃঙ্লিয়া—শৃঙ্লে আবন্ধ করিয়া।

২০। বীতংস—মুগপক্ষীদিগের বন্ধনোপকরণ—কাঁসি।

রেখো না গো তর ভালে এ কলঙ্ক-রেখা, হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।" এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ, আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে সভাতলে: শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে মহামতি: পাত্র মিত্র, সদাসদ-আদি বসিলা চৌ দিকে, আহা, নীরব বিষাদে। হেন কালে চারি দিকে সহসা ভাসিল বোদন-নিনাদ মুছ: তা সহ মিশিয়া ভাসিল নৃপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল (चात (ताल। (हमाकी मिक्रमीमन-मार्थ. প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী। আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন। আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী লতা। অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-পূর্ব পদ্মপর্থ যেন! বীরবান্ত-শোকে বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা, যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে। স্থুর-স্থূন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন নিশাস প্রলয়-বায়; অশ্রুবারি-ধারা আসার; জীমূত মন্দ্র হাহাকার রব। চমকিলা লক্ষাপতি ক্নক-আসনে।

১০। কিখিবর বোল-খণভারসমূহের শক।

১२। किंबाक्या-जावरणत अवका महिथी, वीदवाधत कामा।

১৩। কবরী—কেলপাল, চুল। ১৪। হিমানী—হিমসমূহ। ১৭। পল্পণ— পল্পতা।

२) । श्रवस्थ्यो-विद्युर । श्रवस्थ्योव कर्ण-विश्वाराज्य छ। ।

কেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিন্ধরী; কাঁদিল কেলি ছত্র ছত্রধর;
কোভে, রোষে, দৌবারিক নিক্ষোঘিলা অসি
ভীমরূপী; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কত ক্ষণে মৃত্র স্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে;
"একটা রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কুপাময়; দীন আমি থুয়েছিক্র তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,

তরুর কোটবে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ ?ু কোথা মম অমূল্য রতন ?
দরিত্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম ; তুমি ।
রাজকুলেখর ; কহ, কেমনে রেখেছ,

রাজপুলেরর; ক্র, কেন্ট্রেন্ড্রের কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?"

উত্তর করিলা তবে দশানন বলী;

"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে!
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, স্থানি?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি! বীরপুজ্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশ্য এবে; নিদাঘে যেমতি
ফুলশ্য বনস্থলী, জলশ্য নদী!
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরপাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি
পরেন শৃষ্থল পায়ে তার অমুরোধে!
এক পুল্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,

৩। নিজোধিলা—নিজোধ করিলা অধাৎ ধাপ হইতে বাহির করিলা।

শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে मिना निमि। हांग्र, प्रमिन, यथा वटन वांग्र् প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে, উড়ি যায় তৃলারাশি, এ বিপুল-কুল-শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি 🗽 এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু বিনাশিতে লক্ষা মম, কহিনু তোমারে।" নীরবিলা রক্ষোনাথ; শোকে অধোমুখে विधुमुर्य ि छ्वाक्रमा, शक्तर्यनिक्नो, কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, শ্বরি পুত্রবরে। কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি;— "এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি ভোমারে ? দেশবৈরী নাশি রণে পুক্রবর তব গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি; বীরকর্শ্মে হত পুজ্র-হেতু কি উচিত ক্রেন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি তব পুত্রপরাক্রমে; তবে কেন তুমি কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে ?"

উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী

চিত্রাঙ্গদা;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রাস্থনের প্রস্মু ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমগুলে; ইহার চৌদিকে

২-- ৩। হার, দেবি, ইত্যাদি-- যেরপ বনদেশে প্রবলতর বায় বহিরা শিম্ল-শিখী অর্থাৎ তুলার পাবছী ববলে ফুট।ইলে ইত্যাদি। ৮। নীরবিলা---নীরব ছইলা।
২২। বীরপ্রস্ম--বীরক্ল-কুস্ম-ব্ররণ। প্রস্থ--জ্ননী।

রক্ত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি। শুনেছি সরযুতীরে বসতি তাহার---ক্ষুত্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে যুঝিছে কি দাশর্থি ? বামন হইয়া क **हार्ट धतिए** है। एत एमतिश्र क्नि जीद्र वन, वनि ? कारकानत मना নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি (कर, छिक्व-कना कनी म्राम श्रामात्र । কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে, মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !" এতেক কহিয়া বীরবাছর জননী, ठिवाक्रमा, काँमि जरक मक्रीमरण नरम, প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে, ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গজিয়া রাঘবারি। "এত দিনে" ( কহিলা ভূপতি ) "বীরশৃত্য লক্ষা মম! এ কাল সমরে, আর পাঠাইব কারে ? কে আর রাখিবে রাক্ষসকুলের মান ? যাইব আপনি। সাজ হে বীরেন্দ্রবন্দ, লঙ্কার ভূষণ। দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি! অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি !" এতেক কহিলা যদি নিক্ষানন্দন শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল হন্দুভি গন্তীর জীমৃতমন্তে। সে ভৈরব রবে, সাজিল কর্ববৃরবৃন্দ বীরমদে মাতি,

२। अत्रय्--- व्यत्याया-त्मत्म मणी-वित्मय। देशात व्यात्र अवणी नाम पर्यता।

७। कारकामन-मर्ग।

২২। অরাবণ ইত্যাদি—হয়ত অভ আমি রামকে মারিব, নর রাম আমাকে মারিবে।

२७ १ कर्र्य त्रवण--- जोकन-नम्र ।

দেব-দৈত্য-নর-ভ্রাস। বাহিরিল বেগে বারী হতে ( বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে ত্ববার ) বারণযুপ ; মন্দুরা ত্যজিয়া বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে মুখস। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়, বিভায় পুরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ, কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেত সমরে, रस्ड भृत, भानत्क अञ्चलि यथा, আয়সী-আরত দেহ, আইল কাতারে। আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে বজ্রপাণি: সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার, ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী পরশু,--উঠিল আভা আকাশ-মগুলে. যথা বনস্তলে যবে পশে দাবানল। রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত, বিস্তারিয়া পাখা যেন উডিলা গরুড অম্বরে। গন্তীর রোলে বাজিল চৌদিকে রণবাভা, হয়ব্যুহ হেষিল উল্লাসে, গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে:

১। দেব-দৈত্য-মর-ত্রাস-দেবতা, দৈত্য, মহয়, ইহাদিগের ভরের হেতু।

২। বারী—গজ-গৃহ। ৩। মন্দ্রা—অখালয়। ৫। মুখস্—লাগাম।

৬। ব্রন্ধ-সমুদার। । শিরস্ক-পাগড়ী।

৭—৮। ভারর—দীপ্তিশালী, উজ্জা পিবান—আছোদন, আবরণ। (তরবারি পক্ষে) খাপ।

১১। नियानी—माद्य । ১२। वङ्गणांश—हेखा नानी—अवाजाः।

১৩। ভিন্দিপাল-অন্তবিশেষ। ১৪। পরত-কুঠার। ১৭। কেতন-ধ্রকা।

২০। হরব্যহ-- অশ্বসমূহ। হেবিল-- হেবারব করিল। অশ্বধ্বনির নাম হেষা।

কোদগু-টদ্ধার সহ অসির ঝন্ ঝনি রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে!

টলিল কনকলমা বীরপদভরে ;— शिक्किना वातीम त्वारम ! यथा कन उत्न ক্রক-পদ্ধ-ব্রে, প্রবাল-আস্নে, বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে আরাব; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে। কহিলেন বিধুমুখী স্থীরে, সম্ভাষি মধুস্থরে;—"কি কারণে, কহ, লো স্বজনি, সহসা জলেশ পাশী অন্তির হইলা ? দেখ, ধর ধর করি কাঁপে মূক্তাময়ী গৃহচূড়া। পুনঃ বৃঝি ছষ্ট বায়্কুল যুঝিতে তরক্ষচয়-সকে দিলা দেখা। ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে! কেমনে ভুলিলা আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে বায়ুপতি ? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে সাধিত্ব সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে বায়ু-বৃন্দে: কারাগারে রোধিতে সবারে। হাসিয়া কহিলা দেব ;—অনুমতি দেহ, জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি, তা স্বার সহ আমি বিহারি সতত,---তা হলে পালিব আজ্ঞা;—তখনি, স্বন্ধনি, সায় তাহে দিলু আমি। তবে কেন আজি,

১। কোদও বহু:। ৬। বারুণী—বরুণ-স্ত্রী। ৮। আরাব—রব; ধ্বনি।

১১। জলেশ পালী—এ স্থলে উভয় শকেরই বরুণার্থবাচকতা প্রযুক্ত পুনরুক্তিলোধের সন্তাবনা। অতএব ত্রিবারণার্থ উভয়ের মধ্যে একটিকে বিশেষ, অপরটিকে বিশেষণ কল্পনা করিতে হইবেক। জলেশ—জলের ঈশ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা। পালী—পাশ নামক অন্তবারী। বরুণের অঞ্জিয় নাম পাশ।

আইলা প্রবন মোরে দিতে এ যাত্না ?" উত্তর করিলা সখী কল কল রবে ;— "বুথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীক্রমহিষি, তুমি। এত ঝড়নহে; কিন্তু ঝড়াকারে সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে, লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে।" কহিলা বারুণী পুনঃ;—"সত্য, লো স্বজনি, বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ। রক্ষঃকুল-রাজলক্ষী মম প্রিয়তমা স্থী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে, শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা। এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে। কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা তুথানি রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে, সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি, আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।" উঠিলা মুরলা স্থা, বারুণী-আদেশে, জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা-বিভ্রম বিভাবস্থারে। উতরিলা দৃতী যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে, বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে তুয়ারে, জুড়াইলা আঁখি সথী, দেখিয়া সম্মুখে, যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।

ব। কল কল রবে—বাঞ্নীর স্থীর নাম ম্রলা। ম্রলা, দ্দীবিশেষ। পুতরাং
তাহার কল কল রবেই উভর ক্রা বভাষ।

গাৰবিতে—লাধব করিতে।
 ১৯। গৃহছ—বগৃহয়। বৈকুপ্তবামে।
 ১৯—২০। রক্ষ:-কান্তি-ছটা-বিভ্রম—লকরীর (পুঁটী মাছের) পরীর দেবিলে, বোধ

শ্বর, বেন বিবাতা তাছাকে রক্ষ: (রৌপ্য) দিরা গভিষাছেন। বিভাবস্থরে—প্রত্তিক।

বহিছে বাসস্তানিল—চির অনুচর— দেবীর কমলপদপরিমল-আশে স্বস্থনে। কুসুম-রাশি শোভিছে চৌদিকে, ধনদের হৈমাগারে রত্বরাজী যথা। শত স্বৰ্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুৰু, शक्तत्रम्, शक्कारमार्षः व्यारमापि रम्डेल । স্বৰ্ণপাত্তে সারি সারি উপহার নানা, বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ--হীনতেজাঃ, খলোতিকালোতি যথা পূৰ্ণ-শশী-তেজে! ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি---বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে প্রভাতয়ে গৌড়গুহে— উমা চন্দ্রাননা করতলে বিফাসিয়া কপোল, কমলা তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল-আসনে;— পশে কি গো শোক হেন কুস্থম-ছদয়ে ? প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে স্থন্দরী মুরলা; প্রবেশি দৃতী, রমার চরণে প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা— রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী---কহিতে লাগিলা। "কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে, গতি তব ? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী, প্রিয়তমা সথী মম ? সদা আমি ভাবি তাঁর কথা। ছিমু যবে তাঁহার আলয়ে, কত যে করিলা কুপা মোর প্রতি সতী

<sup>8 ।</sup> वनम-कूरवंत ।

১০। যেমন পূৰ্ণচন্দ্ৰের তেকে কোনাকীত্রক হীনতেকাঃ হয়, তক্রপ লক্ষীর রূপের আভায় দীপসমূহ হীনতেকাঃ হইয়া অলিতেছে।

বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভূলিতে ?
রমার আশার বাস হরির উরসে;
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা,
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে ?
তাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সধী মম
বারীন্দ্রাণী ?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী;
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ;
ভূনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটি, সতি, ফুটেছিল স্কুথে
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা তুখানি;
তেঁই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।"

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,
বৈকুপ্ঠধামের জ্যোৎস্না;—"হায় লো স্বজনি,
দিন দিন হীন-বীর্য্য রাবণ ছর্মাভি,
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে!
শুনি চমকিবে ভূমি। কুস্তকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বারবাছ—বীর-চ্ডামণি,
এই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হাদয় মম শুনি দিবা নিশি
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দুতি, পতিহীনা সতী!"

२। छेत्ररम—वकः इटल । ३२। शांभी—शांण-श्रञ्जवाती वक्षा

১৬। যাদঃ-পতি---দাগর। রোধঃ--তট। চল---চঞ্চল। উন্মি--তরদ।

৯। অতিকার—রাবণের পুত্র।

र्श्वर्थला भूतला ;-- "कर, छनि, भरारपित, কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে वौत्रपर्ल ?" উত্তরিলা মাধব-রমণী:— "না জানি কে সাজে আজি। চল লো মুরলে, বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।" এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ, রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁতে ত্তকল-বসনা। কণু কণু মধুবোলে বাজিল কিন্ধিণী; করে শোভিল কন্ধণ, নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে। দেউল তুয়ারে দোঁতে দাড়ায়ে দেখিলা, কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে, সাগরতরক যথা প্রন-তাড়নে ক্রতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে। অধীরিয়া বস্থধারে পদভরে, চলে দন্তী, আক্ষালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা কাল-দণ্ড। বাজে বাতা গন্তীর নিকণে। রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত তেজস্কর। তুই পাশে, হৈম-নিকেতন-বাভায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী লঙ্কাবধু বরিষয়ে কুসুম-আসার, করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা, চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে;— "ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,

৮। ছুকুল—পট্টবস্ত্ৰ।

১০। काकी-स्मर्गा, किन्ध्य ।

১৫। চক্রনেমি—চক্রের নেমি অর্থাৎ পরিধি। ১৭। দন্তী—হাতী। দশুধর—মম।

১৮। দেওধর যথা কালদও—যম যেরূপ কালদও আক্ষালন করেন। নিকণ-- মন্ত্রধানি।

২১। বাতায়ন—জানালা।

२৫। जिमिय-विखय-क्टर्गन क्षेत्रका ।

अतीयत, यूत-वन-पन मटक करि, প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি, কুপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে ?" किंदिना कमना मठी कमननयूना ;— "राय, मथी, वीत्रम्ख खर्न लक्कांभूती ! মহার্থীকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা, দেব-দৈতা-নর-আস, ক্ষয় এ তুর্জয় রণে! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি! ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রথে, ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি, প্রক্ষেড়নধারী বীর, তুর্বার সমরে। গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি! অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি তালজ্জ্বা, হাতে গদা, গদাধর যথা মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ প্রমন্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম কঠিন ৷ অক্যাক্ত যত কত আর কব ? শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,

পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
স্থাধলা মুরলা দৃতী; "কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃ-কুল-হর্যাক্ষ বিপ্রহে ?

যথা যবে প্রবেশয়ে গছন বিপিনে

বৈশ্বানর, তুঞ্চতর মহীক্রহব্যুহ

১। वजीवन-रेख।

৭। মছারথ--- অতি যুদ্ধবিশারদ। অল্ল-শল্ল-প্রবীণ যে খোদা একাকী দশ সহস্র এছনিয়ীর সহিত বুদ্ধ করিতে পারেন।

३२। श्राटक् इन-त्मोद्वपः।

হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে ?" উত্তর করিলা রমা স্থচারুহাসিনী:-"প্রমোদ-উভাবে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে, যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে বীরবাহু; যাও তুমি বারুণীর পাশে, মুরলে। কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী ত্যজিয়া, বৈকুপ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি। নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি। হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা সরসী, সমলা যথা কর্দম-উদগমে, পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে আর বাস করি আমি ? যাও চলি, সখি, প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা ইলুজিং, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে। প্রাক্তনের ফল হরা ফলিবে এ পুরে।"

প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা প্রন-পথে মুরলা রূপদী
দূতী, মথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধুমুঃবিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উভ়য়ে ধনী মঞ্ কুঞ্জবনে!

উতরি জলধি-কৃলে, পশিলা স্থনরী নীল-অম্ব-রাশি। হেথা কেশব-বাসনা পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃ-কুল-লক্ষ্মী, দূরে যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি মেঘনাদ। শৃত্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।

३७। প্রাক্তন-জদৃষ্ট।

১৯। শিখণিনী—ময়্রী। আগণ্ডল-বম্থ:—ইন্সের বস্থ:। ইন্সের বস্ততে যে সকল নানাপ্রকার রত্ন-আভা লক্ষিত হয়, সেইরূপ আভাতে ইত্যাদি। মঞ্—সুন্দর, মনোরম। মুরলার গৌরবর্ণ, নীল বস্ত্র এবং মণিময় স্বর্ণালন্ধার সকলের একত্রীভূত আভা ইন্সবস্থ:-সদৃশ।

কত ক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া. चुर्किनिनी, यथा वरम हित-त्रणकशी ইন্দ্রজিত। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,---অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী হীরাচ্ড; চারি দিকে রম্য বনরাজী নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে কোকিল: ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি; বিকশিছে ফুলকুল; মর্মারিছে পাতা; বহিছে বাসস্তানিল: ঝরিছে ঝর্মরে নির্বর। প্রবেশি দেবী স্থবর্ণ-প্রাসাদে, দেখিলা সুবর্ণ-দারে ফিরিছে নির্ভয়ে ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে। श्निष्ड निषक-माक त्वनी शृष्ठिपारम । विक्नीत याना नम, दिशोत मासादत. রত্নরাজী, তূণে শর মণিময় ফণী। উচ্চ কুচ-যুগোপরি স্থবর্ণ কবচ, রবি-কর-জাল য্থা প্রফুল কমলে। তুণে মহাখর শর; কিন্তু খরতর আয়ত-লোচনে শর। নবীন যৌবন-মদে মন্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে, বিশাল নিতম্ববিষে; নৃপুর চরণে। वारक वीला, मलुखता, मूतक, मूतली ; সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ, উথলিছে চারি দিকে, চিত্ত বিনোদিয়া। বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাজনা প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা

 <sup>।</sup> বৈশ্বর তিরের পুরী। ইবার আর একট নাম অমরাবতী।

<sup>🛾 ।</sup> অনিজ-বারাখা, কানাচ। 💮 ১। বাসভাবিল-বসভকালের বারু।

३६। भद्रांत्रस—वस्ः। ১७। सिवक—छृत। ६১। मिक्किल—जनवाद्यस्ति।

দক্ষ-বালা-দলে লয়ে; কিম্বা, রে যমুনে, ভামুস্থতে, বিহারেন রাখাল যেমতি नाहिया कम्थ्रमृत्न, मूत्रनी व्यथरत, গোপ-বধু-সঙ্গে রক্ষে তোর চারু কুলে! মেঘনাদধাতী নামে প্রভাষা রাক্ষসী। তার রূপ ধরি রুমা, মাধ্ব-রুমণী, দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা। কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে, কহিলা,—"কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি এ ভবনে ? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।" শিরঃ চৃষি, ছদ্মবেশী অমুরাশি-স্থতা উত্তরিলা ;—"হায়! পুজ, কি আর কহিব কনক-লঙ্কার দশা। ঘোরতর রণে, হত প্রিয় ভাই তব বীরবাছ বলী! তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি, সসৈত্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।" জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিশ্বয় মানিয়া:--"কি কহিলা, ভগবতি ? কে বধিল কবে প্রিয়ানুজে ? নিশা-রণে সংহারির আমি রঘুবরে; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিন্ন বর্ষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে এ বারতা, এ অন্তুত বারতা, জননি, কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্ৰ কহ দাসে।" রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী উত্তরিলা; -- "হায়! পুল, মায়াবী মানব সীতাপতি: তব শরে মরিয়া বাঁচিল। যাও তুমি বরা করি ; রক্ষ রক্ষঃকুল-

মান; এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি!" ছি'ডিলা কুসুমদাম রোবে মহাবলী মেঘনাদ: ফেলাইলা কনক-বলয় দূরে; পদ-তলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল, যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে আভাময়! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে কুমার, "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে স্বৰ্ণলক্ষা, হেখা আমি রামাদল মাঝে ? এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ বরা করি; ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।" সাজিলা রথীন্দ্র্র্যত বীর-আভরণে, হৈমবতীযুত যথা নাশিতে তারকে মহাস্থর; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে लाधन, जाकिना भृत भगीतृक्तगृतन। মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা; ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি वीतमर्ल, रहन कारन श्रमीना युन्मती, ধরি পতি-কর-যুগ ( হায় রে, যেমতি হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে) কহিলা কাঁদিয়া ধনী; "কোথা, প্রাণসখে, রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ? কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে, ত্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঞ্

১২। রথীন্তর্যন্ত—রথীবরশ্রেষ্ঠ।

১৩। হৈমবতীম্বত—কার্ত্তিকেয়।

১৫। কিরীটী—অর্জুন। ১৯। আশুগতি—বায়ু। ২৭। ব্রততী—লতা।

যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে যুথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি, ভাজ কিন্ধরীরে আজি ?" হাসি উভরিলা মেঘনাদ, "ই सिक्षिट क्रिंड जूमि, प्रिंड, (वैश्वह य मृष् वेरिष, कि भारत श्र्मिर সে বাঁধে ? ত্রায় আমি আসিব ফিরিয়া কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে तांचरव । विमाग्न এरव रमर, विध्यूथि।" উঠিল প্রন-পথে, ঘোরতর রবে, রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন উড়িলা মৈনাক-শৈল, অম্বর উজলি! শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টঙ্কারিলা ধরুঃ वीतिल, शकौल यथा नारम स्मय भारक रेज्तरत । काँशिन नहां, काँशिना जनिष ! সাজিছে রাবণ রাজা, বারমদে মাতি;— বাজিছে রগ-বাজনা; গরজিছে গজ; হেষে অশ্ব; হুল্কারিছে পদাতিক, রুণী; উভিছে কৌশিক-ধ্বজ; উঠিছে আকাশে কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেন কালে তথা ক্রতগতি উত্রিলা মেঘনাদ রথী। নাদিলা কর্ব্রদল হেরি বীরবরে মহাগর্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে, করযোড়ে কহিলা; "হে রক্ষঃ-কুল-পতি, শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি ! কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নিশ্ব্ল করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে ;

১২। শিঞ্জিনী—বস্তুকের ছিলা। ১১। কাঞ্চন-কঞ্ক—সোণার সাঁজোয়া।

২১। কর্ব--বাক্স।

নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"
আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃহস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি;—
"রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস; তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?"

উত্তরিলা বীরদর্পে অস্থরারি-রিপু;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র ? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; ক্ষযিবেন দেব
অগ্নি। ছই বার আমি হারামু রাঘবে;
আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"

কহিলা রাক্ষসপতি; "কুস্তকর্ণ বলী ভাই মম,—তায় আমি জাগান্থ অকালে ভয়ে; হার, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা বজাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে ইচ্ছা তব, বংস, আগে পূজ ইপ্তদেবে,— নিকুন্তিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি। সেনাপতি-পদে আমি বরিম্থ তোমারে। দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে; প্রভাতে যুঝিও, বংস, রাঘবের সাথে।" এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে

গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।

অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি আনন্দে; "নয়নে তব, ছে রাক্ষস-পুরি, অঞ্বিন্দু: মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি; ভূতলে পড়িয়া, হায়, রভন-মুকুট, আর রাজ-আভরণ, হে রাজস্বন্দরি, তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি। त्रकः-कूल-त्रिव ७३ উদয়-অচলে। প্রভাত হইল তব হঃধ-বিভাবরী! উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে কোদগু, টংকারে যার বৈজয়স্ত-ধামে পাণ্ডবৰ্ণ আখণ্ডল! দেখ তৃণ, যাহে পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম! গুণি-গণ-খ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী, कामिनीतक्षन ताल, त्रथ (भवनात्म। ধন্য রাণী মন্দোদরী বু ধন্য রক্ষঃ-পতি रेनकरघर ! थरा नका, वीत्रधाजी जूमि ! আকাশ-ছহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি, কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম ইন্দ্রজিং। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি, **ए** क- अत्रगाहत कृष थानी यह ।" বাজিল রাক্ষস-বাত্ত, নাদিল রাক্ষস ;---পুরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

১। বন্দী—স্তুতিপাঠক। ৫। হে রাজ্মুলরি—হে রক্ষোরাজধানি লভে।

১। রাণি—হে লকে। ওই ভীম বাম করে—মেখনাদের ভীষণ বাম করে।

১১। আধওল-ইন্ত্র। ১২। পশুপতি-শিব। পাশুপত-শৈব-জন্তবিশেষ।

১७। तिक्रस्य-निक्षां भूख त्रांवं। वीत्रशाबी-वीत्रक्षनभी।

১৮। अदिन्तम-भक्तप्रमनकादी।

## দ্বিতীয় সর্গ

অত্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধৃলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরস্বদনা
নলিনী; কুজনি পাখী পশিল কুলায়ে;
গোষ্ঠ-গৃহে গাড়ী-রুন্দ ধায় হয়া রবে।:
আইলা স্থচাক্র-তারা শশী সহ হাসি,
শর্বেরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
স্থানে স্বার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রা দেবী; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীরে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।

উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বিসলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হৈমাসনে; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রাজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেক্র-শিরে। রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
আইলা স্থসমীরণ, নন্দন-কাননগন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্বেশী, রস্ভা স্থচারুহাসিনী,
চিত্রলেথা, সুকেশিনী মিপ্রকেশী, আসি

৬-- १। স্কার-তারা শর্কারী-স্পর তারারন্দমণ্ডিত রজনী।

৮। विनानी---(मोबिन, क्लवाव्।

নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ! যোগায় গন্ধর্ব স্বর্ণ-পাত্তে সুধারসে। (कर वा (मव-धमन; कूड्रम, कखती, কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা; সুগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ। বৈজয়ন্ত-ধামে স্থাপ ভাসেন বাসব ত্রিদিব-নিবাসী সহ; হেন কালে তথা, - রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী আদি উতরিলা। সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাদনে বসি, পদ্মাক্ষী পুগুরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসী কহিলা; "হে সুরপতি, কেন যে আইমু তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।" উত্তর করিলা ইন্দ্র ; "হে বারীন্দ্র-স্থতে, বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা ছ্খানি বিশ্বের আকাজ্ফা মা গো! যার প্রতি তুমি, কুপা করি, কুপা-দৃষ্টি কর, কুপাময়ি, সফল জনম তারি! কোন্ পুণা-ফলে, লভিল এ সুথ দাস, কহ, মা, দাসেরে ?" কহিলেন পুনঃ রমা, "বহুকালাবধি আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধামে। পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্ম-দোষে, মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেজ,

১। निक्षिरण-जनभाद-व्यनिरण।

১২। পুঙরীকাক—বিফু।

কারাগার-দার নাহি খুলিলে কি.কভু পারে সে বাহির হতে ? যত দিন বাঁচে রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে। মেঘনাদ নামে পুজ, হে বৃত্রবিজয়ি, রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে। একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে এবে; আর বীর যত, হত এ সমরে। বিক্রম-কেশরী শুর আক্রমিবে কালি রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয় রাঘব; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে युक्त पञ्जी स्मिन्नाम, वियम भक्रति ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিন্তু তোমারে। অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন प्तराख्य ! विश्वकृत्व दिनारु यथा वल-जार्म, तकः-कूल-खार्म भूतमि।" এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা নীরবিলা: আহা মরি, নীরবে যেমতি वौना, हिन्छ विरमानिया स्रभूधूत मारन। ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত, শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে স্বকর্ম ; বসস্তকালে পাথীকুল যথা. মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর-ধ্বনি। किंदिलन खती थत: "এ घात विभाग, বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে রাঘবে ? তুর্বার রণে রাবণ-নন্দন।

११। वन-कार्ड-वर्ण मर्कारणका अवण।

পর্মগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দণ্ডোলি,
ব্ত্রাস্থর শিরঃ-চূর্ণ যাহে, বিমুখরে
অন্ত্র-বলে মহাবলী; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্বর্ণ্ডিচি-বরে
সর্বর্জয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীভ্রগতি কৈলাস-সদনে।"

কহিলা উপেজ-প্রিয়া বারীজনন্দিনী;-"যাও তবে স্থ্রনাথ, যাও ছরা করি। চন্দ্র-শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে, निरंत्रमन कत, (मव, ७ मव वात्रा)। কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী, না পারি সহিতে ভার; কহিও, অনন্ত ক্লান্ত এবে। না হইলে নিমূল সম্লে রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে! বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষীরে। কহিও, বৈক্পপুরী বহু দিন ছাড়ি আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি, কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে ? কোন্ পিতা ছহিতারে পতি-গৃহ হতে রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে! ত্রাম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে কহিও এ সব কথা।"—এতেক কহিয়া, বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে স্থকেশিনী, (कमंद-वांत्रना (पदी शिना व्यर्धारमध्य ।

১। পল্লগ-অশ্ন-সর্পভক্ষক, গরুড়। ৫। সর্বশুচি-শুলি। মেখনাদের ইইদেব।

১০। চल-८नवद-- ठलनित्त्राष्ट्यण, निर्व। ১७। विज्ञशोक-- निर्व।

২৩। জ্যত্তক—জিলোচন, মহাদেব। ২৬। অনহর-পণ—আকাশপণ।

সোনার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে ড়ুবে তলে জলবাশি উজলি স্বতেজে। আনিলা মাতলি রথ; চাহি শচী পানে কহিলেন শচীকাস্ত মধুর বচনে একান্তে; "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি! পরিমল-সুধা সহ প্রম বহিলে, দ্বিগুণ আদর তার! মুণালের রুচি বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে।" শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী, ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে। স্বর্গ-হৈম-দারে রথ উতরিল ুত্রা। আপনি খুলিল ছার মধুর নিনাদে অমনি ৷ বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে দেবযান: সচকিতে জগত জাগিলা. ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে উদিলা। ডাকিল ফিঙা; আর পাথী যত পুরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে ! বাসরে কুস্থম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা কুলবধু, গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে ! মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন, শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে! সুখ্যামাঙ্গ শঙ্গধর; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া যেন। নির্বার-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে— বিশদ চন্দনে যেন চৰ্চিত সে বপুঃ। ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী.

৩। মাতলি—ইন্দ্রসারণি। ১৩। বাহিরি—বাহির হইয়া। ১৯। রাজি প্রভাত হইয়াছে, এই ভাবিয়া।

প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে। রাজরাজেশ্বরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী স্থাসনে; ঢুলাইছে চামর বিজয়া; ধরে রাজ-ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে, ভবভবনের কবি ব্রণিবে বিভব 🕈 দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে! পুজিলা শক্তির পদ মহাভক্তি ভাবে मरहत्व हेलांगी मह। आंगीय अंश्विका জিজ্ঞাসিলা; — "কহ, দেব, কুশল বারতা, — কি কারণে হেথা আজি তোমা হুই জনে ?" কর-যোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি-নিক্ষেপী;— "কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে ? प्तराखारी नहां পতि, আकून विधार, বরিয়াছে পুনঃ পুজ্র মেঘনাদে আজি সেনাপতি-পদে? কালি প্রভাতে কুমার পরস্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে পুজি, মনোনীত বর লভি তার কাছে। অবিদিত নহে মাতঃ, তার পরাক্রম। तकः-कूल-तांकलक्ती, रिक्यस्छ-धारम, আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতী। কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বস্থারা, এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে; ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী जारमिना निर्विष्ठि मास्त्रत, जन्म ! (पर-कूल-थिय़ वीत त्रघू-कूल-भि। 🕟

কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী

যুবিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে ?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিত নামে!
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি। তুমি কুপা না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব ছরস্ত রাবণি!"

উত্তরিলা কাত্যায়নী;—"শৈব-কুলোত্তম নৈক্ষেয়; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী তার প্রতি; তার মন্দ, হে স্কুরেন্দ্র, কভূ সম্ভবে কি মোর হতে ? তপে মগ্ন এবে তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।"

কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা ;— "পরম-অধর্মাচারী নিশাচর-পতি---प्तव-त्जारी! जाशनि, त्र नरशन्त-निनिन, एम विद्युचना क्रि। प्रतिष्पत्र थन হরে যে হুর্মাতি, তব কুপা তার প্রতি কভু কি উচিত, মাতঃ ? সুশীল রাঘব, পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যজি পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে। একটা রতনমাত্র তাহার আছিল অমূল; যভন কত করিত সে তারে, কি আর কহিবে দাস ? সে রতন, পাতি মায়াজাল, হবে ছন্ত ! হায়, মা, স্মরিলে (काशानरल परश मनः! जिण्लोत वस्त वनी तकः, जृश-छान करत (पव-गर्ग। পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি) হেন মৃঢ়ে দয়া ভুমি কর, দয়াময়ি ?"

नीतिवला खतीखत ; किट्रिट लाणिला वीशांचांगे खतीखती मधूत खुखरत ;— "रेवरिंग्होत इःस्थ, दिन्नि, कांत्र ना विन्दत छन्त्र ? অশোক-वरन विन निवा निर्मि (कुञ्जवन-मंशे भाशे भिञ्जरत स्थमिक ) कांत्मिन ज्ञांभित्र शांचित्र (यमिक ) कांत्मिन ज्ञांभित्र शांचित्र (यमिक ) कांत्मिन ज्ञांभित्र शांचित्र विद्राम्ना मर्ह्म विध्वन्ना भित्ति विद्राम्ना अति ना निर्म्म मुख्य कांनिक नरह। আभिन ना निर्म्म मुख्य कांनिक नरह। আभिन ना निर्म्म मुख्य है नामि स्थमार्मि, द्रिक्ष विद्राम अत्र है विद्रम्हीत्रञ्चरन ; मामीत कलक छञ्ज, मामाक्ष्मातिनि! मित्र, मा, भारस आमि, श्विन लांकमूर्य, विमित्र-मेथात त्रक्षः भतांकर द्राल।"

হাসিয়া কহিলা উমা; "রাবণের প্রতি ছেষ তব, জিফু! তুমি, হে মঞ্নাশিনী শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে। তুই জন অন্থরোধ করিছ আমারে নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত রক্ষঃ-কুল; তিনি বিনা তব এ বাসনা, বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে? যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি। যোগাসন নামে শৃন্ধ, মহাভয়য়য়র, ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাঁহার সমাপে? পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম!"

১২। লাসীর কলক—আমার পতিকে যে ইন্দ্রজিত রণে পরাভূত করে, এই আমার কলস্ব। ১৬। মঞ্নাশিনী—স্ফরী-কুল-গর্জ-হারিণী। ১৭। নিবন—নাশ।

২**০ঃ বুষ্ধ্<del>য—</del>শিব।** 

কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন;

"তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-দায়িনি
জগদন্দে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব ? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃকুল, রাথ
ত্রিভূবন; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা;
হাসো বস্থার ভার; বস্থদ্ধরাধর
বাস্থবিরে কর স্থির; বাঁচাও রাঘবে।"
এইরপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।

হেন কালে গন্ধামোদৈ সহসা পৃরিল
পুরী; শংখঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল নিকণ সহ, মৃত্ যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি!
টলিল কনকাসন! বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
স্থাধিলা; "লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা, কি হেতু মোরে পৃজিছে অকালে?"

মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সথী; "হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পুজে লঙ্কাপুরে।
বারি-সংঘটিত-ঘটে, স্থসিন্দূরে আঁকি
ও স্থন্দর পদযুগ, পুজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেথিয়ু গণনে।
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে।
পরম ভকত ত্ব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ; তার তারে বিপদে, তারিনি!"

কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশরী উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী ;— "দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি,

 <sup>।</sup> क्राव्यय—क्रम्यांछा । ৮ । खडिला—खन क्रियां । ১১ । मञ्जलिक - भक्तक्ष्यि ।

বিজয়ে। যাইব আমি যথা যোগাসনে ( বিকটশিখর!) এবে বসেন ধূর্জ্জটি।" এতেক কহিয়া হুর্গা দিরদ-গামিনী প্রেবেশিলা হৈম গেহে। দেবেন্দ্র বাসবে ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে, अर्गामत्म वमारेला विषया युग्रती। পাইলা প্রসাদ দোঁহে প্রম-আফ্লাদে। শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা তারাকারা ফুলমালা; কবরী-বন্ধনে বসাইলা চিরক্রচি, চির-বিক্রচিত কুস্থম-রতন-রাজী; বাজিল চৌদিকে यल्लन, वामानन शाहेन नाहिया। মোহিল কৈলাসপুরী; ত্রিলোক মোহিল! স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি, হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন! · নিজাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা, ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা ত্য়ারে। কোকিলকুল নীরবিল বনে। উঠিলেন যোগীবজ, ভাবি ইষ্টদেব, বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা! প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী ভাবিলা, "কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে ?" ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে।

২। বিকটশিখর—ভীষণশৃদ। মহাদেব এই শৃংসাপরি বসিয়া যোগসাধন করেন বলিয়া ইহা যোগাসন নামে বিখ্যাত। কবি এই সর্গের স্থানাস্তরে তাহা স্পষ্টরূপে লিথিয়াছেল, যথা—

কৈলাসশিধরীশিরে ভীষণশিধর
ভত্তমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে

\*

১। তারাকারা—ভারাকৃতি, অর্থাং তারাস্বরূপ।

২)। ভবেশভাবিনী--শিবমোহিনী ছুর্গা। ২২। ভেটব-- সাক্ষাৎ করিব।

যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা, তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-বায়-তরঙ্গিণী-রূপে, বহিলা নিমিষে। নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা অঙ্গলির পরশনে ! গেলা কামবধু. দ্রুতগতি বায়ুপথে, কৈলাস-শিখরে। সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী নমে দ্বিষাম্পতি-দূতী উষার চরণে, নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে। আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা:---"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্ৰ; কেমনে, কোন রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি, কহ মোরে, বিধুমুখি ?" উত্তরিলা নমি স্থকেশিনী;—"ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি। দেহ আজা, সাজাই ও বর বপুঃ, আনি নানা আভরণ: হেরি যে সবে, পিনাকী ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুস্থলা।" এতেক কহিয়া রতি, স্থবাসিত তেলে মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী। যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে, হীরক, মুকুতা, মণি খচিত; আনিলা চন্দন, কেশর সহ কৃত্বম, কল্পরী: রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌরেয় বসনে।

লাক্ষারসে পা তুখানি চিত্রিলা হরুষে

২। বিহারিতেছিলা—বিহার করিতেছিলা। ১। ছিষাপ্রতি—পূর্য।
১৩। সমাধি—ধ্যান। ১৭। পিনাকী—পিনাক নামক বস্থানী—অবাং নিব।
২৫। কোষের—রঙবিশেষ। রত্ব-সঞ্চলিত-আভা—অবাং যে বজে বিবিধ রত্তের
আভা আছে।

• ২৬। লাকার্য—আল্ভা।

চারুনেতা। ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী, সাজিলা নগেন্দ্ৰ-বালা; রসানে মাজিত হেম-কান্তি-সম কান্তি দিগুণ শোভিল। তেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে; প্রফল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে নিজ-বিক্চিত-ক্রচি। হাসিয়া কহিলা, চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিয়া পানে,— "ডাক তব প্রাণনাথে।" অমনি ডাকিলা ( পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে!) মদনে মদন-বাঞ্চা। আইলা ধাইয়া ফল-ध्रुः: जारम यथा श्रवारम श्रवामी, স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে ! কহিলা গৈলেশস্থতা; "চল মোর সাথে, হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি যোগে মগ্ন এবে; বাছা, চল তরা করি।" অভ্যার পদতলে মায়ার নন্দন, মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে;— "হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে? শ্বরিলে পূর্বের কথা, মরি মা, তরাসে! মৃঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি, হিমাজির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি, ভোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার তাজি বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান; দেবপতি ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে। कूलाश (शसू, मा, यथा मध वामामव তপে; ধরি ফুল-ধয়ুঃ, হানিয়ু কুক্ষণে ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে গঞ্জরাজে, পুরি বন ভীষণ গর্জনে,

৭। অৱহরপ্রিয়া—শিবপ্রিয়া ড্গা। অরপ্রিয়া—কামপ্রিয়া রতি।

३२ । चरमन-मकीछ-श्रानि--- थरमनीद्र जाया मन्त्र ।

গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবস্থ,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জালা সহিন্তু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,
ডাকিয়ু বাসবে, চক্রে, পবনে, তপনে;
কেহ না আইল; ভস্ম হইয়ু সম্বরে!—
ভয়ে ভয়োতাম আমি ভাবিয়া ভবেশে;—
ক্ষম দাসে, ক্ষমন্বরি! এ মিনভি পদে।"
আশাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী;—

তাষালি মদনে, হালি কাহলা নক্ষা,
"চল রক্তে মোর সক্তে নির্ভয় হুদয়ে,
অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে ভোমা পাইয়া স্বতেজে
জালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্তে প্রাণ বিভার কৌশলে!"

প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা; "অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে ?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে;—
কেমনে মন্দির হতে, নগেল্র-নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে ?
মুহুর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিলে
ও রূপ-মধুরী; সত্য কহিন্তু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সন্থরে ঘটিবে।
স্থরাস্থর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, তুই দিতিস্থত যত
বিবাদিল দেব সহ স্থামধু-হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী ক্রমীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!

অধর-অমৃত আশে ভূলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য; নাগদল নম্রশিরং লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে!
শ্বরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা অম্বরে তাম এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চনকান্তি কত মনোহর!" অমনি অম্বিকা,
লুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় স্পন্ধিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে
চাকিল বদনশনী! কিম্বা অগ্নি-শিখা,
ভশ্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা!
কিম্বা স্থধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেন দেব শক্র স্থধাংশু-মণ্ডলে!

দিরদ-রদ-নিশ্মিত গৃহদার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘারতা যেন
উষা! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধর্মঃ,
পৃষ্ঠে তুণ, ধরতর ফুল-শরে ভরা—
কন্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী!

কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত ভূবনে ; তথায় দেবী ভূবন-মোহিনী

৬। মলস্থা—স্থাপিত । অধ্বর—বসন। মলস্থা অম্বরে ইত্যাদি—তাম স্থাপত্তস্বরূপ বিভাব হইলে, অর্থাৎ তামায় গিল্টা করিলে যদি এত শোভা হয়, তাহা হইলে, বিশুদ্ধ কাঞ্চনকান্তি কত মনোহর হইবে। শ্রীপতি বিফ্ পুরুষ হইয়া স্ত্রী-বেশ ধরিতে যধন এত মনোহর হইয়াছিলেন, তখন তুমি প্রফুল নারী, তোমাকে এ বেশে দেখিলে লোকের কি দশা না ঘটিবে ?

২০। কল্টকময় মুণালে ইত্যাদি—অত্থে দুর্গা নলিনীস্থরূপ, পশ্চাতে মদন কণ্টকময় মুণাল। ভূণস্থ শর-সকল কণ্টকস্বরূপ।

উত্তরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে গভীর গহবরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী कलमल नीत्रविला, कल-कांछ यथा শান্ত শান্তি সমাগমে; পলাইল দূরে মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে ! দেখিলা সম্মুখে দেবী কপদ্দী তপসী, বিভৃতি-ভৃষিত দেহ, মুদিত নয়ন, তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত। কহিলা মদনে হাসি স্থচারুহাসিনী; "কি কাজ বিলম্বে আর, হে সম্বর-অরি ? হান তব ফুল-শর।" দেবীর আদেশে, হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টংকারি, সম্মোহন-শরে শুর বিঁধিলা উমেশে ! সিহরিলা শূলপাণি। লড়িল মস্তকে জটাজ্ট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে খোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে। অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে চিত্রভান্ত, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে। ভয়াকুল ফুল-ধত্বঃ পশিলা অমনি ভবানীর কক্ষ:-স্থলে, পশয়ে যেমতি কেশরী-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে, গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে. বিজ্ঞলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে ! উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি। মাযা-ঘন-আবরণ তাজিলা গিরিজা।

৪। শান্তিদেবী আইলে যেমন সমুদ্র শান্তভাব ধরেন। ৬। কপর্দী—মহাদেব

১৮। চিত্রভান্--অগ্নি।

২)। কেশরী-কিশোর ইত্যাদি---মেখের গর্জনে এবং বিহাদরিতে ভীত হইয়া যেমন কেশরী-কিশোর অর্থাৎ সিংহশাবক সিংহীর ক্রোড্দেশে প্রবেশ করে, সেইরূপ শিবের ললাটস্থ অগ্রির গর্জনে ও তেজে ভীত হইয়া, মদন ভগবতীর বক্ষঃস্থলে আশ্রম্ভ লইলেন।

মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে পশুপতি: "কেন হেথা একাকিনী দেখি. এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেক্রজননি ? কোথায় মূগেন্দ্র তব কিন্ধর, শঙ্করি ? কোথায় বিজয়া, জয়া ?" হাসি উত্তরিলা সুচারহাসিনী উমা; "এ দাসীরে, ভুলি, হে যোগীন্দ্ৰ, বহু দিন আছ এ বিরলে; তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে পা ত্থানি। যে রমণী পতিপরায়ণা, সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে ? একাকী প্রত্যুষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী যথা প্রাণকান্ত তার !" আদরে ঈশান, ঈষত হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে वमार्रेना क्रेमानीद्ध । अभि क्रिफिटक প্রফুল্লিল ফুলকুল; মকরন্দ-লোভে মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া; বহিল মলয়-বায়; গাইল কোকিল; নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে! উমার উরসে ( কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে ইহা হতে!) কুস্থমেষু, বিদ কুতৃহলে, হানিলা, কুসুম-ধন্ম টঙ্কারি কৌতুকে শর-জাল ;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশুলী ! লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে, হাসি ভন্মে লুকাইল দেব বিভাবস্থ ! মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে কহিলা হাসিয়া দেব; "জানি আমি, দেবি,

২৪—২৫। চন্দ্রচ্ছকে কামমদে মন্ত দেখিয়া ললাটস্থ চন্দ্র মালিন ছইলেন। অধিও জনাবৃত ছইয়া রহিলেন।

তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি ?
পরম ভকত মম নিক্যানন্দন;
কিন্তু নিজ কর্ম-ফলে মজে হুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেক্র সমীপে।
সম্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"

চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহক্তম-রাজ যথা, মুহুন্মু হুঃ চাহি
সে স্থ-সদন পানে! ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, স্থবাসিত বাস খাসি ঘন,
বরষি প্রস্থনাসার—কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।

দিরদ-রদ-নির্মিত হৈমময় ভারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে!
হেন কালে মধ্-সখা উতরিলা তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মমুথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে

১০। তারে—ইন্সকে।

১৫-১৬। বন রাশি বাশি ইত্যাদি। বর্ণবর্ণ মেবপুঞ্চ শ্বরভিবার্থরূপ নিধাদ ত্যাগ

অবং দানা প্রকার শুগন্ধ পূন্দা রষ্টি করিয়া দেব-দন্দতীকে বেষ্টিত করিল।

১৭। প্রস্থাসার-পুসার্ট।

প্রেমালাপে। শুখাইল অঞ্বিন্দু, যথা শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে, দরশন দিলে ভান্ন উদয়-শিখরে। পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া, 😁 ( সরস বসন্তকালে সারী শুক যথা ) কহিলেন প্রিয়-ভাষে: "বাঁচালে দাসীরে আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন! কত যে ভাবিতেছিমু, কহিব কাহারে ? वांत्ररमव नारम, नाथ, मना, काँ शि जामि, স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত ! ত্রস্ত হিংসক শূলপাণি! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে, মোর কিরে প্রাণেশ্বর।" স্বমধুর হাসে উত্তরিলা পঞ্চার; "ছায়াব আশ্রমে, কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, স্থন্দরি। চল এবে যাই यथा দেবকুল-পতি।" অুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব, উতরি মন্মথ তথা, নিবেদিলা নমি বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী চলি গেলা ক্রতগতি মায়ার সদনে। অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে, অকম্প চামর শিরে; গম্ভীর নির্দোষে ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে। কত ক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী ষথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে, সুরকুল-রথীবর পশিলা দেউলে। কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে ?

ण्। चाक्-प्रदी। विकास का का कामारण्य-मराद्यका ,

১৩। পঞ্চলর-পঞ্চবাৰ অর্থাৎ কন্দর্প। ১৪। ভান্ধরকর-- সুর্য্যকির্ব। ;

১৬। वाजव-रेख। २०। वाकी-वाषा। २०। जरुखाक-रेख।

সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী শক্তীশ্বরী। কর-যোতে বাসব প্রণমি কহিলা :- "আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি !" আশীষি সুধিলা দেবী ;—"কহ, কি কারণে, গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন ?" উত্তরিলা দেবপতি :—"শিবের আদেশে, মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে। কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে দশানন-পুত্রে কালি ? তোমার প্রসাদে ( কহিলেন বিরূপাক্ষ ) ঘোরতর রণে নাশিবে লক্ষণ শূর মেঘনাদ শূরে।" ক্ষণ কাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে :--"হুরম্ভ তারকাস্থর, স্থর-কুল-পতি, কাড়ি নিল স্বৰ্গ যবে তোমায় বিমুখি সমরে; কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী, পার্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তংকালে। ব্যিতে দান্ব-রাজে সাজাইলা বীরে আপনি বৃষভ-ধ্বজ, স্জি রুজ-তেজে অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত সুবর্ণে; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে আপনি,কৃতান্ত: ওই দেখ, সুনাসীর, ভয়ন্কর ভূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে, বিষাকর ফণী-পূর্ণ নাগ-লোক যথা! **७**टे (मथ थकू:, (मव !" कहिला हा त्रियां, হেরি সে ধমুর কান্তি, শচীকান্ত বলী.

১। বৌর-শ্বতং-কর-জাল ইত্যাদি—ছর্ব্যের করকালনিবিত, জবাং জতীব উজ্জ।

<sup>🌣 ।</sup> শৌধিত্রি—পুষিত্রাৰশন লখা। ১৬ : হতিকাত্লবদ্ধত লেবানী—কাঠিকের।

३३१ द्वाच्याच-निया २०। क्लक-छाम। २२। ध्वांशीच-दर देखा

"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধুমুঃ রত্নময়! দিবাকর-পরিধি যেমতি, জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে! অগ্নিখা-সম অসি মহাতেজস্কর! হেন তৃণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে ?" "अन ( एव, " ( किश्लन श्रूनः माग्राप्तवी ) "এই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি, মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিন্তু তোমারে। কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে, দেব কি মানব, স্থায়যুদ্ধে যে বধিবে রাবণিরে। প্রের তুমি অন্ত্র রামান্ত্রে, আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে, রক্ষিব লক্ষণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে। यां ७ हिन यूत-(मर्ग, यूत्रमन-निधि। ফুল-কুল-স্থী উষা যখন খুলিবে পূর্ববাশার হৈমদারে পদ্মকর দিয়া। কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে— লক্ষার পকজ-রবি যাবে অস্তাচলে।" महानत्म (पर-हेन्स विनया (परीदि, অন্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে। বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে বাসব, কহিলা শ্র চিত্ররথ শ্রে;— "যতনে লইয়া অন্ত্ৰ, যাও মহাবলি, স্বৰ্ণ-লঙ্কা-ধামে তুমি। সৌমিত্তি কেশরী মায়ার প্রসাদে কালি ব্ধিবে সমরে মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া

১৭। পৃধানার পৃধ্বিকর।

১৯। ইল্রন্থিত-ফ্রাস-হীন করিবে—কেন না, লক্ষণ ভাষাকে বৰ ব্যরিবে ।

মহাদেবী মায়া ভারে। কহিও রাঘবে, হে গন্ধৰ্ব-কুল-পতি, ত্ৰিদিব-নিবাসী মঙ্গল-আকাজ্জী তার: পার্বেতী আপনি হর-প্রিয়া, স্থপ্রসন্ন তার প্রতি আজি। অভয় প্রদান তারে করিও সুমতি। মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি। মোর রথে, রথীবর, আরোহণ করি যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কা-পুরে, বাধায় বিবাদ রক্ষঃ: মেঘদুলে আমি আদেশিব আবরিতে গগনে: ডাকিয়া প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে বায়ু-কুলে; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা: দক্তোলি-গম্ভীর-নাদে পূরিব জগতে।" প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী। তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে কহিলা, "প্রলয়-ঝড় উঠাও সবরে লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি; শীঘ্র দেহ ছাডি কারাবদ্ধ বায়ুদলে; লহ মেঘদলে; दन्द क्रंग-काल रेवती वाति-माथ मत निर्द्यारय !" উल्लारम एनव छलिला अभिन, ভাঙিলে শৃঙ্খল লফী কেশরী যেমতি. যথায় তিমিরাগারে ক্লন্ধ বায়ু যত গিরি-গর্ভে। কত দূরে শুনিলা প্রন ঘোর কোলাহলে; গিরি (দেখিলা) লড়িছে

১৪। **চণলা—**চঞ্**লা অ**ৰ্থাৎ বিভাং।

३६। परशामि-वस

অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে। শিলাময় ছার দেব খুলিলা পরশে। ত্ত্স্বারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে যথা অমুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে জাঙাল! কাঁপিল মহী; গজিল জলধি! তুক-শৃকধরাকারে তরজ-আবলী কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণরকে মাতি! धारेन চৌদিকে মত্তে জীমূত; रामिन ক্ষণ-প্রভা ; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি। প্লাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে। ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি রাশি রাশি; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি মড়মড়ে; মহাঝড় বহিল আকাশে; বর্ষিল আসার যেন স্বৃষ্টি ডুবাইতে প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়তড়তড়ে। পশিল আতক্তে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে। যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উত্তরিলা রথী চিত্রবর্থ, দিবাকর যেন অংশুমালী, রাজ-আভরণ দেহে! শোভে কটিদেশে সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি, ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে। কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ, ধয়ৢঃ,

১। অন্তরিত পরাক্রমে—কেন না, পরাক্রমী বাযুদল তাহার অন্তরে অর্থাৎ গর্ভদেশে আবদ রহিয়াছে।

१। जूल-मृक्ष्यताकारत--डिफ পर्वाकारत। जत्रल-आयली-- (छडेनमुरु।

১। मस-गडीद भन । की गृज-(मर ।

১০। ক্ষণপ্রভা—বিহাং। ১৬। বৃষ্টিল শিলা—শিলাবৃষ্টি হইল।

২২। সারসন-কট্যাভরণ অর্থাৎ কোমরবন্ধ।

চর্ম্ম, বর্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা স্বৰ্ণময়ী ? দৈববিভা ধাঁধিল নয়নে স্বর্গীয় সৌরতে দেশ পুরিল সহসা। সমন্ত্রমে প্রণমিয়া, দেবদূত-পদে রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা, "হে ত্রিদিববাসি, ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে এ হেন মহিমা, রূপে ?—কেন হেথা আজি, नन्मन-कानन छाङि, कर ध मारमदि ? নাহি স্বৰ্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ? তবে যদি কুপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি, পাতা, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে। ভিখারী রাঘব হায়।" আশীষিয়া র্থী কুশাসনে বসি তবে কহিলা স্থবরে ;— "চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি; চির-অমুচর আমি সেবি অহরহঃ (मरवर्ख ; शक्षर्वकृत आभात अधीरन। আইমু এ পুরে আমি ইন্দের আদেশে। তোমার মঙ্গলাকাজ্জী দেবকুল সহ (मर्वम । এই यে अख (मिश्र नुमिन, দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অমুজে দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি নাশিবে লক্ষণ শুর মেঘনাদ শুরে। দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি। সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া!" কহিলা রঘুনন্দন; "আনন্দ-সাগরে

<sup>)। (</sup>गोत-कित्रीडे-- प्रयागम् धेष्यम प्र्हे।

e—१। ছে ত্রিদিববাসি ইত্যাদি—হে স্বৰ্গৰাসি, আপনি যে এক জন স্বৰ্গীৰ পুরুষ, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কেন না, দ্ব ব্যতীত জার কোন স্থল গোকের এরপ মহিমা এবং রূপের সম্ভব জাতে ?

১১। জাবিভাবি—আবিভূতি ইইরা।

ভাসিত্ব, গর্ক্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে। অজ্ঞ নর আমি: হায়, কেমনে দেখাব কৃতজ্ঞতা ? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।" হাসিয়া কহিলা দৃত ; "শুন, রঘুমণি, দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিক্র-পালন, हेल्यि-नमन, धर्मश्राथ मना गणि; নিত্য সত্য-দেবী-দেবা; চন্দন, কুসুম, रेनरवण, कोषिक वञ्ज आमि वनि यण, অবহেলা করে দেব, দাতা যে যগুপি অসং! এ সার কথা কহিমু তোমারে।" প্রণমিলা রামচন্ত্র; আশীষিয়া রথী চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে। থামিল তুমুল ঝড়; শান্তিলা জলিং; হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ, হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ রজোময় ; কুমুদিনী হাদিল কৌতুকে। আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা শবাহারী; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি, পিশাচ। রাক্ষমদল বাহিরিল পুনঃ ভীম-প্রহরণ-ধারী-মত বীরমদে।

ইতি প্রীমেঘনাদ্বধে কাব্যে অন্তলাভো নাম ছিতীয়ঃ স্বৰ্গ:।

৮। वनि-- প্ৰোপহার।

১৫—১৭। তরণ দলিশে ইত্যাদি—রজোমর কৌমুদিনী অবাং রৌপ্যপ্রভা চল্লিকা পুনঃ তথ্যত সলিলে অৰ্থাং চঞ্জ জলে দেহ অবগাহে—অবগাহন করিতে লাগিল, অৰ্থাং বেবমুক্ত চল্লের কিরপজাল পুনঃ জলম্বলে শোভমান হইল। ১৮। শিবা—শৃগালী। ২১। ভীম প্রহরণ—ভয়ানক অস্ত্র। भवाराती—मृज्यस्थककः।

## ভৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উভানে কাঁদে দানব-নন্দিনী প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী। অশ্ৰুতাঁখি বিধুমুখী ভ্ৰমে ফুলবনে কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি ব্ৰজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী। কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ বিরহিণী, শুগু নীড়ে কপোতী যেমতি विवमा ! कञ्च वा छेठि छेछ-शृश- हृदण, এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে, অবিরল চক্ষু:জল পুঁছিয়া আঁচলে !--नीतव वांभती, वीना, मूतक, मन्तितां, গীত-ধ্বনি। চারি দিকে স্থা-দল যত, वित्रम-वनन, मति, सुन्मतीत भारक ! क ना खात कूलकूल वित्रम-वमना, মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী ? উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ-উত্থানে। সিহরি প্রমীলা সতী, মৃত্ কল-স্বরে, বাসস্থী নামেতে স্থা বসন্ত-সৌরভা, তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;— "eই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী, কাল-ভূজিদনী-রূপে দংশিতে আমারে, বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষ:-কুল-পতি, অরিন্দম ইন্দ্রজিং, এ বিপত্তি-কালে ?

২। পতি-বিরহে ইত্যাদি-প্রথম সর্গে মেবনার প্রমীলার নিকট বিদার লইরা লড়ার গমন করেম; এবং রন্দোরাক্তর্ভ্ত সেনাপতিপদে অভিষিক্ত কইরা ভিনিরা আসিতে পারিলেন না। প্রমীলা পতির বিরহে উতলা কইরা উঠিলেন।

এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী;

কি কাজে এ ব্যাজ আমি ব্ৰিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে।"
কহিলা বাসন্তী সধী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তস্থা,—"কেমনে কহিব
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি!
ত্বায় আসিবে শ্র নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সথি? স্বরাস্থর-শরে
অভেগ্র শরীর যাঁর, কে তাঁরে আঁটিবে
বিগ্রহে? আইস মোরা যাই কৃঞ্জ-বনে।
সরস কুস্থম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে

এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে,
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে; গাইছে ভ্রমরী;
কুহরিছে পিকবর; কুসুম ফুটিছে;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে
(মণিময় সিঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি;
বহিছে মলয়ানিল, মশ্মরিছে পাতা।

সে দামে, বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি

বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে।"

আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা হজনে। কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে ?

२। त्रांक--विमन्द। १। वमसमर्था--काकिन। ७। विमायम--विमन्न करान।

१। जीमखिनि-- ए वमनि। ১৪। माम-- माना। ১१। क्लोम्मी-- (क्लार्या।

৭১। পাতি-শ্রেণী। ২২। মর্শ্বরিছে-মর্শ্বর শব্দ করিতেছে।

২৪। কত যে ইত্যাদি—প্রমীলা শিশিরস্বরূপ অশ্রুবিন্দু দ্বারা অনেক ফুল্বলকে মুক্তিল অবাং যেন মুক্তাক্ত দিরা অলম্বত করিল।

কত দূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী ছুঃখী, মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে, দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে;— "তোর লো যে দশা এই ভোর নিশা-কালে, ভান্থ-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা! আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে ! এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে ! যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি! আর কি পাইব আমি ( উষার প্রসাদে পাইবি যেমতি, সতি, তুই ) প্রাণেশ্বরে ?" व्यवहिश क्ल-हर्य स्म निकुक्ष-वर्त, বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, স্থীরে সম্ভাষি কহিলা প্রমীলা সতী; "এই ত তুলিমু ফুল-রাশি; চিকণিয়া গাঁথিয়, স্বজনি, ফুলমালা: কিন্তু কোথা পাব দে চরণে, পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে! কে বাঁধিল মুগরাজে বুঝিতে না পারি। চল, সথি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।" কহিল বাসন্তী স্থী: "কেমনে পশিবে লঙ্কাপুরে আজি তুমি ? অলজ্যা সাগর-সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে! লক লক রকঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে অন্ত্রপাণি, দওপাণি দওধর যথা।" ক্ষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপদী। "কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্বত-গৃহ ছাড়ি

১। वर्षामुक-भूव्यविद्या । २। विश्वित-वर्षा।

১০—১১। আর কি পাইব আমি ইত্যাদি—হর্ব্যমূবি, বেনদ দিশা প্রভাত হইলে, ভূই তোর প্রাণনাৰ হর্ব্যকে পাইবি, আমি কি আর আনার প্রাণনাৰকে পাইব ?

१२। हम् रिका

বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে, কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ? मानवनिमनी वामि ; तकः-कूल-वधृ ; রাবণ শশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,— আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ? পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে; দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নুমণি ?" এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি, রোষাবেশে প্রবেশিলা স্বর্ণ-মন্দিরে। যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহার্থী, যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা नांती-तिर्म, त्मवम्ख भःथ-नार्म कृषि, রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;— উথলিল চারি দিকে ত্ন্দুভির ধানি; বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি, উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কাম্মুক টংকারি, আক্ষালি ফলকপুঞ্জে! ঝক্ ঝক্ ঝকি কাঞ্চন-কঞ্ক-বিভা উজ্জলিল পুরী! মন্দুরায় হেষে অশ্ব, উদ্ধি কর্ণে শুনি নূপুরের ঝণঝণি, কিঙ্কিণীর বোলী, ডমকুর রবে যথা নাচে কাল ফণী। বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি, গম্ভীর নির্ম্বোষে যথা ঘোষে ঘনপতি मृत्त । त्राक्त शिति-मृत्क, कानतन, कन्मत्त्र, নিজা ত্যজি প্রতিধানি জাগিলা অমনি ;— সহসা প্রিল দেশ ঘোর কোলাহলে। न्-पूछ-पालिनी नारम উद्यव्छा धनी,

১৬। কাৰ্জ্ক—বহঃ। ১৭। ফলক—ঢাল। ১৮। কঞ্ক—বৰ্ণ, গাঁজোয়া। ২২। জাবণ—কৰ্ণ। বিদরি—বিদীৰ্ণ করিয়া। ২৪। কন্দর—পর্বাত-গব্দর।

সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে, মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া এক শত চেড়ী। অশ্ব-পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝণ্ ঝণি। নাচিল শীৰ্ষক-চূড়া ; তুলিল কৌতুকে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে। হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা মুণাল। হেষিল অশ্ব মগন হরষে, দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি ব্লে, বিরূপাক স্থাথে নাদেন যেমতি! वाकिन ममत्र-वाछ ; हमकिना मिरव অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে। রোবে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজিষনী প্রমীলা। কিরাট-ছটা কবরী-উপরি. হায় রে, শোভিল যথা কাদস্বিনী-শিরে ইন্দ্রচাপ। লেখা ভালে অঞ্চনের রেখা, ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা শশিকলা! উচ্চ কুচ আবরি কবচে সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে। নিষকের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক ছলিল, ববির পরিধি ছেন ধাঁধিয়া নয়নে ! ঝকঝকি উরুদেশে ( হায় রে, বর্ত্ত্বল যথা রম্ভা বন-আভা!) হৈমময় কোষে শোভে খরসান অসি ; দীর্ঘ শূল করে ; ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ !---সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা

**अमिल--वाज्ञाका।** १। नीर्यक--विद्याकृष्य। ১১। पिटव--वटव ।

२১। निषक्ष--- जून।

নাশিতে মহিষাস্তরে ঘোরতর রূপে, কিম্বা শুস্ত নিশুন্ত, উন্মদ বীর-মদে। ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে অশার্টা চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা। গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী, উচ্চৈ:ম্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাবি मथीवृत्म ; "नकाशूरत, अन ला मानित, অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে। কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে ? যাইব তাঁহার পাশে; পশিব নগরে বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে রঘুশ্রেষ্ঠে :—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম ; নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে। দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি ;— দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে, দ্বিত-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে ! অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে আমরা; নাহি কি বল এ ভূজ-মৃণালে ? **हल मर्ट,** त्रांघरवत रहति वीत्रश्रा। দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী মাতिल मनन-मान शक्षविती-वान : দেখিব লক্ষ্মণ শ্রে; নাগ-পাশ দিয়া বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে! দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা নলবন। তোমরা লো বিছাৎ-আকৃতি,

৫। বামী—অশ্বন্তী। বছবা শব্দেরও ঐ অর্থ। কিন্তু এন্থলে প্রমীলার বামীর নাম।
বাছবারিশিধাসদৃশ তেজন্বিনী।

১৮। विश्वज-त्नोनिज-नत्त्र हेजानि--तिनुकून-तस्त्र हे नत्त्र ।

বিত্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে!" নাদিল দানব-বালা হুহুকার রবে, মাতঙ্গিনীযুথ যথা---মন্ত মধু-কালে! যথা বায়ু স্থা সহ দাবানল-গতি তুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে। টेनिन कनक-नद्यां, গर्जिन सन्धि ; ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে;— কিন্তু নিশা-কালে কবে ধুম-পুঞ্জ পারে আবরিতে অগ্নি-শিখা ? অগ্নিশিখা-তেজে চলिना প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে। কত ক্ষণে উতরিলা পশ্চিম ছ্য়ারে বিধুমুখী। একবারে শত শব্ध ধরি ধ্বনিলা, টংকারি রোঘে শত ভীম ধনুঃ, স্ত্রীবৃন্দ! কাঁপিল লঙ্কা আতত্তে; কাঁপিল মাতকে নিষাদী; রথে রথী; তুরক্সমে সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে कुलवधु ; विरुक्तम कांशिन कुलारा ; পর্বত-গহবরে সিংহ; বন-হস্তী বনে; ডুবিল অতল জ্বলে জলচর যত! প্ৰন-নন্দন হনু ভীষণ-দৰ্শন, রোযে অগ্রসরি শ্র গরজি কহিলা;— "কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে ? জাগে এ ত্য়ারে হন্, যার নাম শুনি থবথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে! আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি, সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী, শত শত বীর আর—ছর্দ্ধর্য সমরে।

<sup>8।</sup> वासू नवा-नवाक्रभ वासू।

১১। পশ্চিম হারে রামচক্র আপনি ছিলেন। "লাশরণি পশ্চিম ছয়ারে"—প্রথম সর্গ।

eo । ভীষণ-দর্শ<del>ন ভরত</del>র মৃতি।

কি রক্ষে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি তুর্মতি ? জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী। কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে;— যথা পাই মারি অরি ভীম প্রাহরণ।"

নু-মুগু-মালিনী সথী ( উগ্রচণ্ডা ধনী ! )
কোদণ্ড টক্কারি রোঘে কহিলা হুক্কারে ;—
"শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে,
বর্ষর ! কে চাহে তোরে, তুই ক্লুদ্রজীবী !
নাহি মারি অন্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায় । শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে ?
দিমু ছাড়ি ; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি !
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলক্ক ডাক্ বিভীষণে !
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা স্থুন্দরী
পত্নী তাঁর ; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে
লক্ষাপুরে, পতিপদ পৃজিতে যুবতী !
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে ভাঁহারে ?"

প্রবল পবন-বলে বলীক্ত পাবনি
হন্, অগ্রসরি শ্র, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম, সৌর-অংশু-রাশি,
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি!
বিস্ময় মানিয়া হন্, ভাবে মনে মনে;
"অলজ্য্য সাগর লজ্যি, উতরিয় যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়য়রী হেরিয় ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।

১৯। পাবনি-প্ৰনপুত্ৰ।

দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিমু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বর্ধ্,
(শশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে,
দেখিমু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিমু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে;—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে।
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী।"

এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন স্থনে যথা) কহিলা গন্তীরে;
"বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিদ্ধুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ; হনুমান্ আমি
রঘুদাস; দয়া-সিদ্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, স্থলোচনে?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্রা করি;
কি হেতু আইলা হেথা? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।"

উত্তর করিলা সতী,—হায় রে, সে বাণী ধ্বনিল হন্র কানে বীণাবাণী যথা মধুমাখা !—"রঘুবর পতি-বৈরী মম ; কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেক্র-কেশরী, নিজ্ক-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী; কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ ? অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে; किस एडरव (मथ, वीत्र, य विकाछ-की রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে। ल छ मत्त्र, भ्व, जूमि धरे मात मृडी। কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে বিবরিয়া কবে রামা; যাও ছরা করি।" न-मूख-मालिनी पृতी, न-मूख-मालिनी-আকৃতি, পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে निर्धाः, हिन्ना यथा शक्र भङी छति, তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা, অকূল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী। আগে আগে চলে হনু পথ দেখাইয়া। চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে, চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী মনে মনে। 'একদৃষ্টে চাহে বীর যত पर**ए तर**ए छए मत्व रुख श्रात श्रात । বাজিল নৃপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে। ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী জরজরি সর্বব জনে কটাক্ষের শরে তীক্ষতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া, চন্দ্রক-কলাপময়, নাচে কুতৃহলে; धक्धरक तजावनी कूछ-यूगमार्य পীবর! তুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,

কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে ! নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী,

আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি, কুমুদিনী-স্থী, ঝলে বিমল সলিলে,

১। গরুৎমতী—যান্থার পক্ষ আছে। তরির পক্ষে "পাল"। ২৩—২৪। কুচমুর্গ মাঝে শীবর—শীবর অর্থাৎ ভুল কুচমুর্গ মাঝে।

কিন্তা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ-মাঝে! শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি; কর-পুটে শূর-সিংহ লক্ষণ সম্মুখে, পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত, রুজ-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মূরতি। দেব-দত্ত অন্ত্র-পুঞ্জ শোভে পিঠোপরি, রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুস্থম-অঞ্জলি-আরত; পুড়িছে ধুপ ধুমি ধূপদানে; সারি সারি চারি দিকে জ্বলিছে দেউটী। বিস্মায়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে। কেহ বাখানেন খড়া; চর্ম্মবর কেহ. স্থবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে রবির প্রসাদে মেঘ; তৃণীর কেহ বা; কেহ বর্ম, তেজোরাশি! আপনি স্থমতি ধরি ধকুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব: "বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিত্র পিনাকে বাহু-বলে; এ ধুমুকে নারি গুণ দিতে ! কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে ?" সহসা নাদিল ঠাট: জয় রাম ধ্বনি উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে. সাগর-কল্লোল যথা! ত্রস্তে রক্ষোর্থী. দাশর্থি পানে চাহি, কহিলা কেশরী:---"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে। নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা ?" বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে।

১। গিরিশৃক-সদৃশ বীরদকের মধ্যে উষা-সদৃশী।

१। রঞ্জনরাগে—রক্তচন্দনের রক্তিমায়। রাম দেবাল্রসকল পুলাঞ্জলি দিয়া পুলা
 করিয়াছেল।

২৪। নিশীপে কি উষা ইত্যাদি—প্রমীলার দৃতী উষাসদৃশী তেজবিনী। বিজীষণ দৃতীকে চিনিতে না পারিয়া কিজাসা করিলেন—অর্দ্ধ রাত্রে কি উষা আইলেন ?

"তৈরবীরূপিণী বামা," কহিলা নূমণি,
"দেবী কি দানবী, সথে, দেখ নির্থিয়া।
মায়াময় লকা-ধাম ; পূর্ণ ইন্দ্র-জ্ঞালে ;
কাম-রূপী তবাগ্রজ্ঞ। দেখ ভাল করি ;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর পাইয়ু তোমারে
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ তুর্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে ?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!"

হেন কালে হন্ সহ উতরিলা দ্তী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্চলি-পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে!)
কহিলা; "প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে;—র্-মুগু-মালিনী
নাম মম; দৈত্যবালা প্রমীলা স্করী,
বীরেজ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।" আশীষিয়া, বীর দাশর্থি
স্থিলা; "কি হেতু, দ্তি, গতি হেথা তব?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তৃষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ভীমা-রূপী; "বীর-শ্রেষ্ঠ তৃমি,

তত্তারলা ভাষা-রাগা; বার ত্রেল হান্য রঘুনাথ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে; নতুবা ছাড়হ পথ; পশিবে রূপসী স্থালক্ষাপুরে আজি পুজিতে পতিরে। বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভূজ-বলে; রক্ষোবধূ মানে রণ; দেহ রণ তারে, বীরেন্দ্র। রুমণী শত মোরা; যাহে চাহ, যুক্তিবে সে একাকিনী। ধন্তুর্কাণ ধর, ইচ্ছা যদি, নর-বর; নহে চর্ম্ম অসি, কিষ্মা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত। যথারুচি কর, দেব; বিলম্ব না সহে। তব অন্তরোধে সতী রোধে স্থী-দলে, চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী, মাতে যবে ভয়ন্করী—হেরি মুগ-পালে।" এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা. প্রফুল্ল কুন্মুম যথা (শিশিরমণ্ডিত) বলে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে! উত্তরিলা রঘুপতি; "শুন, স্থকেশিনি, বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে। অরি মম রক্ষঃ-পতি: তোমরা সকলে কুলবালা; কুলবধু; কোন অপরাধে বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে গ व्यानत्म প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হাদ্যে। জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে বীরেশ্বর: বীরপত্নী, হে স্থনেত্রা দৃতি, তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা স্থী তাঁর যত। কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে, তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা— বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে। धरा देखा दिन । धरा श्रीना सम्मती। ভিখারী রাঘব, দৃতি, বিদিত জগতে; বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিজন্বনে : কি প্রসাদ, স্থবদনে, ( সাজে যা তোমারে ) দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্কাদ করি।" এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনুরে; "দেহ ছাডি পথ, বলি। অতি সাবধানে. শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।"

৪। ভরত্তরী-চিত্রবাধিনীর বিশেষণ।

১৪—১৫। রঘুরাককুলে বীরেখর—দিলীপপুত্র রঘু দিখিজয়ী ছিলেন। আমি বীরকুলোত্তব, অতএব সর্ব্যাই আমাকর্ত্তক বীরবীর্ঘ্য সম্মানিত ছইয়া থাকে।

প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দৃতী। হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ "দেখ, প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া, রঘুপতি! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক। না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে, ভীমারূপী, বীধ্যবতী চামুণ্ডা যেমতি-রক্তবীজ-কুল-অরি ?" কহিলা রাঘব; "দৃতীর আকৃতি দেখি ডরিমু ফদয়ে, রক্ষোবর। যুদ্ধ-সাধ ত্যজিমু তখন। মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে। চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধু।" যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে, অগ্নিময় দশ দিশ; দেখিলা সম্মুখে রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নিধুমি আকাশে, স্বর্ণি বারিদ-পুঞ্জে! শুনিলা চমকি কোদগু-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি, হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্ঝনি। সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা, अ जरक वरह यन काकनी-नहती। উড়িছে পতাকা—রত্ব-সন্ধলিত-আভা; মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজী-রাজী; বোলিছে घुड्य तावनी चून घून विटन। গিরি-চূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় ছ-পাশে

উপত্যকা-পথে যথা মাতজিনী-যুথ, গরজে প্রিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি। সর্ব্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা র্-মুণ্ড-মালিনী, কৃষ্ণ-হয়ারুঢ়া ধনী, ধ্বজ্ব-দণ্ড করে

चाँन, हिन्द मर्था वामा-कून-मरन !

১৫। স্বৰ্ণি বারিদ-পুঞ্--মেখসমূহকে স্থবৰ্ণবিত করিয়া।

২১। আক্দিতে—একপ্রকার অং-গতি অথবা নৃত্য।

হৈমময়: তার পাছে চলে বাছকরী, বিভাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে অতুলিত! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিকণে। তার পাছে শুল-পাণি বীরাজনা-মাঝে প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা। পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম। অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে বতিপতি ধরিয়া কুস্থম-ধনুঃ, মুহুমুহি হানি অব্যর্থ কুমুম-শরে! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা মহিষ-মন্দিনী ছুর্গা; এরাবতে শচী हेकानी: शरातक तम। छरशक-तमनी, শোভে বীর্যাবতী সতী বডবার পিঠে---বডবা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে: शीरत शीरत, रेवतीमरन यम व्यवस्थित, চলি গেলা বামাকুল। কেহ টংকারিলা শিঞ্জিনী; হুক্ষারি কেহ উলঙ্গিলা অসি; আক্ষালিলা শূলে কেহ; হাসিলা কেহ বা অট্রহাসে টিটকারি: কেহ বা নাদিলা, গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী, বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী! লক্ষা করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব: "কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয় ? কভু নাহি দেখি, কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে। নিশার স্থপন আজি দেখিল কি জাগি গ

৫। শ্লপাণি বীরাকনা— যে দকল বীরাকনার হতে শ্ল অল্ল আছে।
 ১০—১১। প্রমীলার প্রতি যে দৃষ্টিপাত করিতেছে, সেই তৎক্ষণাৎ কামমদে মুঝ
ছইতেছে।

১৩। ধংগল-পিকরাজ অর্থাং গরুড়। রমা-সন্ধী। উপেল-বিঞ্।

১৮। উলছিলা অসি-অসি নিজোষিত করিল-অর্থাৎ অসির বাপ ব্লিল।

সতা করি কহ মোরে, মিত্র-রত্মোত্তম। না পারি ব্রিতে কিছু; চঞ্চল হইয়ু এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, বঞ্চো না আমারে। চিত্ররথ-রথী-মুখে শুনিমু বারতা, উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে: পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি লঙ্কাপুরে ? কহ, বুধ, কার এ ছলনা !" উত্তরিলা বিভীষণ : "নিশার স্থপন नट्ट ७, रेवरम्टी-नाथ, क्टिस खामारत। কালনেমি নামে দৈতা বিখ্যাত জগতে সুরারি, তনয়া তার প্রমিলা স্বনরী। মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার, মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আঁটে विक्रा ७ मानवीरत १ मरङाली-निरक्षि সহস্রাক্ষে যে হ্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে, সে রক্ষেন্ডে, রাঘবেন্ড, রাথে পদতলে विस्मारिनी, मिशवती यथा मिशवरत ! জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী— मह-कल काल रखी। यथा वादि-धादा निवादत कानन-देवती घात मारानतन, নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে এ কালাগ্নি! যমুনার স্থ্বাসিত জলে ভূবি থাকে কাল ফণী, ছরম্ভ দংশক।

৩। প্রপ#—বিভার, বিবরণ।

<sup>🅯</sup> ১৫। হ্যাক্স—সিংহ।

১৭। দিগন্ধরী যথা দিগন্ধরে—কালী যেরূপ শিবকে পদতলে রাথিয়াছেন, প্রমীলা আপন পতিকেও সেইরূপ বশীধূত করিয়া রাথিয়াছে।

২০---২৪। যমুনার স্বাসিত জলে ইত্যাদি--- যমুনার সুগদ্ধ জ্লপ্ররূপ প্রমীলার প্রেমসাগরে কাল ফণীপ্ররূপ ইম্রেজিং মগ্ন হইয়া রহিয়াতে।

सूर्थ वरम विश्ववां मी, जिमिरव रमवणा, অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।" কহিলেন রঘুপতি; "সত্য যা কহিলে, মিত্রবর, র্থীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ র্থী। না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে। দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান্ গিরি-সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভ ক্ষণে তব ভাতৃপুত্র, মিত্র, ধমুর্বাণ ধরে। এবে कि कतित, कर, तकः-कूल-मणि ? সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে; কে রাথে এ মুগ-পালে ? দেখ হে চাহিয়া, উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে रलारल नर निक्। नीलकर्थ यथा ( নিস্তারিণী-মনোহর ) নিস্তারিলে ভবে, নিস্তার এ বলে, সথে, তোমারি রক্ষিত।— ভেবে দেখ মনে শ্র, কাল দর্গ তেজে তবাগ্রজ, বিষ-দস্ত তার মহাবলী ইন্দ্রজিং। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে ध मरस, मकन जरव मरनात्रथ हरव ; নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া ত কনক লঙ্কাপুরে, কহিন্তু ভোমারে।" কহিলা সৌমিত্রি শুর শিরঃ নোমাইয়া ভ্রাতৃপদে; "কেন আর ডরিব রাক্ষসে, রঘুপতি ? স্থরনাথ সহায় যাহার, কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মগুলে ? অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে ৱাবণি। অধর্ম কোথা কবে জয় লাভে १

১২--১০। একে আমি বিপদ্দাগরে মগ্ন, ভাষাতে আবার দেই দাগরে হলাইল ধলিতে আরম্ভ করিল, অর্থাৎ আমার বিপদ বাভিয়া উঠিল।

১৬---১৭। কাল দৰ্গ তেৰে ইত্যাদি--তোমার অঞ্চল রাবণ তেৰোখণে কালদর্গসমূপ।

অধর্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ; মরে পুত্র জনকের পাপে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
কালি, কহিলেন চিত্ররথ স্থর-রথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে ?"

উত্তরিলা বিভীষণ; "সত্য যা কহিলে, হে বীর-কুঞ্জর! যথা ধর্ম্ম জয় তথা। নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি! মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি মেঘনাদ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে। মহাবীর্ঘ্যবতী এই প্রমীলা দানবী; নু-মুগু-মালিনী, যথা নু-মুগু-মালিনী, রণ-প্রিয়া! কাল সিংহী পশে যে বিপিনে, তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত উচিত থাকিতে তার। কখন্, কে জানে, আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে! নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে।"

কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে;

"কুপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,

ছয়ারে ছয়ারে সথে, দেখ সেনাগণে;

কোথায় কে জাগে আজি ? মহাক্লান্ত সবে

বীরবান্ত সহ রণে। দেখ চারি দিকে—

কি করে অঙ্গদ; কোথা নীল মহাবলী;

কোথা বা স্থাীব মিতা ? এ পশ্চিম বারে

আপনি জাগিব আমি ধনুর্বাণ হাতে!"

"যে আজ্ঞা," বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে

উর্দ্মিলা-বিলাসী শূরে। স্কুরপতি-সহ

তারক-সূদন যেন শোভিলা তুজনে,

কিষা থিযাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি।—
লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিক্সা, বাজিল হন্দুভি
থোর রবে; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিষা করিযুথ যথা।
রোষে বিভূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষেভ্ন করে;
তালজভ্বা—তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী,
ভীমমূর্ত্তি প্রমন্ত! হেষিল অশ্বাবলী।
নাদে গজ; রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্যরে;
তুরস্ত কৌন্তিক-কুল কুন্তে আম্ফালিল;
উড়িল নারাচ, আচ্চাদিয়া নিশানাথে।
অগ্নিময় আকাশ প্রিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্রেয় গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া।—

উচৈচঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী;
"কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধ্,
খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে।" অমনি ছয়ারী
টানিল ছড়ুকা ধরি হড় হড় হড়ে!
বজ্রশব্দে খুলে দার। পশিলা স্থন্দরী
আানন্দে কনক-লক্ষা জয় জয় রবে।

যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতক্র-আবলী ধায় রক্তে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া পৌর জন ; কুলবধ্ দিলা হুলাহুলি, বর্ষি কুসুমাসারে ; যন্ত্র-ধ্বনি করি আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অক্তনা

১। ধিষাপতি— হৰ্যা। ইপু—চল্ল। । বোৰে— বোৰ কৰিবা উঠিত

১०। कोश्विक—कृत्ववादी वावष्या। क्ष- अक श्रकाद भ्या।

১১। नाबाह-- लोरमञ्ज वानविदलय। २১। प्रमाबी-- अभीना।

অপ্নেয় তরক্ষ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মূরজ, মন্দিরা
বাত্তকরী বিতাধরী; হেষি আন্ধন্দিল
হয়-বৃন্দ ; ঝন্থনিল কুপাণ পিধানে।
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।
খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষ্পী যুবতী,
নিরীখিয়া দেখি সবে সুধে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপণা। কত ক্ষণে বামা
উত্তিরলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা কণী যেন পাইল সে ধনে।

অরিন্দম ইল্রজিত কহিলা কোতুকে;

"রক্তবীজে বধি বৃঝি, এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদ-তলে তবে; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে!" হাসি, কহিলা ললনা;
"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে; বিরহ-অনলে
( তুরাহ) ডরাই সদা; তেঁই সে আইমু,
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে!
পশিল সাগরে আসি রক্তে তর্ম্পিণী।"
এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,

ত্যজিলা বীর-ভূষণে; পরিলা তুক্লে রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি পান-স্তনী; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।

ह । कुलान-जन्नवाति । लिशादन-दकादम, बादल ।

১০। মণিছারা ফণী ইত্যাদি—যেমন মণিছারা ফণী মণি পাইলে সম্ভষ্ট হয়, সেইরূপ প্রমীলাও পতিসমাগমে পরম পরিতৃষ্ট হইলেন।

১৮-- ১৯। वित्रह-स्थनल ( ङ्कर )-- इक्कर वित्रहानल ।

২৫। পীন-তন: - ছুলপয়োধর। শ্রোণিদেশে - নিতত্তে।

ত্লিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী উরসে: জ্বলিল ভালে তারা-গাঁখা সিঁথি অলকে মণির আভা কুগুল শ্রবণে। পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী। ভাসিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়া-মণি মেঘনাদ; স্বর্গাসনে বসিলা দম্পতী। গাইল গায়ক-দল: নাচিল নর্ত্তকী: বিজাধর বিজাধরী ত্রিদশ-আলয়ে যথা; ভুলি নিজ ছঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে, গায় পাখী; উথলিল উৎস কলকলে, সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অমু-রাশি।-বহিল বাসস্থানিল মধুর স্বস্থনে, যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ. বিবলে করেন কেলি মধু মধুকালে। , হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী চলিলা উত্তর-দারে; সুগ্রীব স্থমতি জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে, विका-भुक-वृन्न यथा-- घटेन मः वारम ! পুরব হুয়ারে নীল, ভৈরব মূরতি; বৃথা নিজা দেবী তথা সাধিছেন তারে। দক্ষিণ হুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ, ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে, কিম্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে। শত শত অগ্নি-রাশি জ্বলিছে চৌদিকে ধুম-শৃত্য; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি নক্ষত্ৰ-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে। চারি দ্বারে বীর-ব্যুহ জাগে; যথা যবে

১—১০। ভূলি নিজ ছঃখ ইত্যাদি—গায়ক দল এরূপ সুমধুর স্বরে মীত আরম্ভ করিল, যে পিঞ্জরাবন্ধ পক্ষিসকলও স্ব স্থঃখ অর্থাৎ তাহারা যে পিঞ্জরস্বরূপ কারাবন্ধ, এই বিষ্ ন স্কুঃখ বিস্তুত হইয়া মীতরলে মত হইল।

২২। হরি—সিংছ।

বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শশ্ত-কুল বাড়ে দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্ৰ-পাশে, তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে. খেদাইয়া মৃগযুথে, ভীষণ মহিষে, আর তৃণজীবী জীবে। জাগে বীরব্যুহ, রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে। হাষ্টমতি তুই জন চলিলা ফিরিয়া যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথ। হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি विজয়ারে, "लक्षा পানে দেখ লো চাহিয়া, বিধুমুখি! বীর-বেশে পশিছে নগরে প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা। স্থবৰ্ণ-ৰুঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে। সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নুমণি রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি বীর যত! হেন রূপ কার নর-লোকে? সাজিমু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে সত্য-যুগে। ওই শোন ভয়ক্ষর ধ্বনি। শিঞ্জিনী আক্ষি রোবে টক্ষারিছে বামা इक्षादत । विकृष्ठे ठीष्ठे कांशिष्ट होि पिटक ! দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে। তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে কনক-কমল যেন মানস-সরসে।" উত্তরে বিজয়া স্থী; "সত্য যা কহিলে, হৈমবতি, হেন রূপ কার নর-লোকে ? জানি আমি বীৰ্য্যবতী দানৰ-নন্দিনী

প্রমীলা, তোমার দাসী; কিন্তু ভাব মনে,

एनकोवी कीटव—य कीव-अम् एनाहादत कीवन शांतन कदत ।

কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি ? একাকী স্কগত-জয়ী ইন্দ্রজিত তেজে: তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা: মিলিল বায়-স্থী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ! কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি ? কেমনে লক্ষণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ?" ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী; "মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী. বিজয়ে: হরিব তেজঃ কালি তার আমি। রবিচ্চবি-করস্পর্শে উজ্জল যে মণি আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে ; ভেমতি নিজেজাঃ কালি করিব বামারে। অবশ্য লক্ষ্মণ শুর নাশিবে সংগ্রামে মেঘনাদে। পতি সহ আসিবে প্রমীলা এ পুরে; শিবের সেবা করিবে রাবণি; স্থী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।" এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে। মৃত্পদে নিজা দেবী আইলা কৈলাসে: লভিলা কৈলাস-বাসী কুস্থম-শয়নে বিরাম; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা, উজলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে। ইতি গ্রীমেখনাম্বধে কাব্যে স্মাগ্যমা নাম ভূতীয়**ঃ স**র্গঃ।

२०। मी शि— छेष्कल स्टेबा।

## চতুর্থ দর্গ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাস্থ্রে, বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি, তব অনুগামী দাস, রাজেল্র-সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে! তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি, পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে, দমনিয়া ভব-দম ছরস্ত শমনে— অমর! প্রীভর্ত্ররি; সুরী ভবভূতি প্রীকণ্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি ভারতীর, কালিদাস—স্থমধুর-ভাষী; মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি মনোহর; কীর্ত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি,

১। ক্বিগুরু—ক্বিকুলপ্রধান, বাল্মীকি।

৩—৪। তব অহুগামী দাস ইত্যাদি—যেমন কোন দরিন্ত জন কোন প্রতাপশাসী রাজার সমভিব্যাহারে দূর তীর্ধ (যে তীর্বস্থলে সে একাকী গমনে অক্ষম) দর্শন করিতে বায়; তেমনি আমিও যশোমন্দিরবরূপ তীর্বে তোমার অহুসরণ করিতেছি।

৫—৮। তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি ইত্যাদি—হে কবিগুরু, তোমার পদচিহ্ন ধ্যান অর্থাৎ
নিরীক্ষণ করিয়া কত যাত্রী, এ ভবমগুলকে যিনি সর্বাদা দমন করেন, এমন যে যমরাজ,
তাঁহাকে দমন করিয়া অর্থাৎ অমর হইয়া যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে। অর্থাৎ অনেক
কবি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বছবিধ কাব্যরচনায় চিরম্বায়ী যশোলাভ করিয়াছেন।

৮। ভর্তৃহরি—ভট্টকাব্যের গ্রন্থকার। ভবভূতি—বীরচরিতাদি প্রস্থের রচয়িতা।

>--১০। ভারতে খ্যাত ইত্যাদি—রঘুবংশ-রচয়িতা কালিদাস, যিনি ভূভারতে

৯—১০। ভারতে খ্যাত হত্যাদ্ধ—রঘূর্বেশ-রচারতা ক্যাল্যান, বিন্দু ভারতীর অর্থাং সরস্থতীর বরপুত্র বলিয়া বিধ্যাত।

১১। মুরারি—এীকৃষ্ণ। মুরলী—বংশী। দিতীয় মুরারি—অনর্ধরাশ্ব কাব্যের গ্রন্থকার।
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি মনোহর— একিফের বংশীধ্বনিম্বরূপ মুরারির রচনা মনোহর।

১২। কীর্ত্তিবাস—বাঁহাতে কীর্ত্তি সর্ব্বদা বসতি করে অর্থাৎ যিনি পরম স্বশস্থী। কীর্ত্তিবাস—কবি কীর্ত্তিবাস, যিনি ভাষা-রামায়ণ রচনা করেন।

६ रामा याच्यातः १ (लका, क्यान, कविका-व्यापन महत्र शाकरण कृत्म মিক ক'ব ্কাল অবিহ লালিখালে চুমি ব लें ध्रेच्या संका, वृष्ट अव वास कर कर्त्याक एवं मुख्य , हाका माछाडी ह 'वर्षम कृतान काशा, 'कम ,कामा भाव । छोत्र ६ २१। नइराको, हु २ नाहि विला, १९१०१ वृष्यः, १,५, वर घः कण्यः । -कार्याक केनव-लक्षा प्राथान्य मेर्द मुक्त कोल इंग्लिको, राष्ट्रांको एका वक्कारा । भार भार वा वा वाष्ट्र वाकार ; नाक्षण नवसी दुन्न, शाहाक सहाान भाषक, नायान नाय काना नामकी, यम यम यम हामि प्रभूत व्यवता। , वह वा खुनगृह वह, (वह शेध-लाह्न। बर्द बर्द , बर्ग प्रांत जीवर कत कृति ; शृहण्डा के पिष्ठ स्टब्स, वण्डायाम वाण्डि ; स्मायात्। वास-भाष विश्व काहार्म, यक्षा महत्रावस्थात, यात भाष्ट भूततामी । बामि दामि भुष्प-वृष्ठि इवेर्ड् होिम्दि— (भोराड पृरिया भूतो । जारंग नदा आजि নিশ্রণে, ফিবেন নিজা চয়ারে ভ্যারে,

১ - ০। তে শিতঃ, কেমনে ইত্যালি তে কবিশুক, বহি ভূমি আমাকে না শিবাও, ভালা কালে মহাকবিভিনের দলিত আমি কি প্রকারে কবিভাগরোবার কেলি করি।

 <sup>।</sup> ভাসিতে ইত্যাধি—বীত্তত ইজনিং এবং প্রমীলা সুকরীর সমাগ্রে লভাপুরবাগী
করসমূহ আনকে বর্ত ক্রিয়তে।

३०। पूर्य-बोल-बाणियो--पूर्यकोणारको याहात बाकावत्रम हहेशा बिकास्टाइ ।

১৩। কেলিছে—কেলি কৰিতেবে।

३०। प्रदाल-कामकोकातः। पेर् -नकः। ३१। वालावन- नवाक, कामानाः।

১৯। যথা মহোৎসবে ইত্যাত্মি--বেরণ, কোন পুরে পুরবাসী জনগণ মহোৎসবে মন্ত ছবলে, ছবরা থাকে।

'60 tije Mich girt eine eimig when the man is a white was great a हास्त्रिक कराज्ञ राष्ट्र, अर्थनार क्षण्यात. সিংহনাদে বেলাইবে শুগাল-সভূব have not be much and a great election mais a so may before नाह , क्षांत्रत आति क्षांत अवत পুনা, সূপুণা 🤊 গ্লু, "আৰো, লাভাবিনী, लाल, घणाई, घण्ड, घणांड, घणांल, कणांच, गार्ड है। इस में व वर्ण वक्कानुद्द -क्ष का लाईआहे नकी विशेष्ट्राय आंगान १

द्वाकित अवविका सामान कालान क्षेत्रम राध्य-राष्ट्रा भागात वृत्ति । भीतर्त । धत्य . ६७), अणोद छा ७४% . साब मृत्र यस भारत हेरभत . को हात -हो स- आना दरिना त र विद्या वर भनी निर्देश समारत यथा एकरत एव वरम ! इलिय-सम्बद्धान्ती, कृष्य ,त, राष्ट्र श्रीत विक्रित-१९१ है। का लाइ लोबाह (भोर-कर-रामि रचा ) श्राकाम म'न, কিখা বিষয়ধৰা বহা অধুবালি ডলে ! হলিডে প্ৰন, নূৰে বহিয়া বহিয়া एक्। म विमाल यथा। महिए विधाप

कार्य दारबद देशक स्थायन क्यांक क्यांक कार्य करिया पूर्वीकृत व्हेट्ड । माना मावादिको देलापि—लटब, पाट्टे, पटद, वाटव चवाद नवटब मकटलदे अवे কৰা কৰিচতত্ত, যে ইজজিং হাম ও গলগড়ে মাভিবে ইত্যাধি।

१०। डादर-दाक् - कुका 'ककु।

১৮--२) । वाह ८४, ८४मीट देखारि-- इत विमान्त (अरेटक्टवाणि खबार वृद्धाक्रिवन्त्र ধ্ববেশ করিতে অক্ষ, দে বনিগতে স্থ্যকার মণি বেরণ অভাষ্টন ইত্যাধি। বয়া-শক্ষী। অধুবালি--সাগর I

মশ্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে শাথে পাথী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে, रफिनिय़ारह थूनि माज ! मृत्र প্রবাহিণী, উচ্চ वीहि-त्रदव काँनि, हिलए भागत्त्र, কহিতে বারীশে যেন এ তুঃখ-কাহিনী! না পশে স্থধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে। কোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ? তবুও উজ্জল বন ও অপূর্বব রূপে ! একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী তমোময় ধামে যেন। হেন কালে তথা , সরমা স্থন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া সতীর চরণ-তলে, সরমা স্থূন্দরী— तकःकून-ताजनकी ततकावध्-त्वतभ ! কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি স্থলোচনা কহিলা মধুর-স্বরে; "হুরস্ত চেড়ীরা, তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে, মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে: এই কথা শুনি আমি আইমু পৃজিতে পা তুথানি। আনিয়াছি কোটায় ভরিয়া সিন্দুর; করিলে আজ্ঞা, স্থুন্দর ললাটে দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে এ বেশ ? নিষ্ঠুর, হায়, হুষ্ট লঙ্কাপতি ! কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ?" কৌটা খুলি, রক্ষোবধ্ যত্নে দিলা ফোঁটা भौमर्छ ; मिन्तृत-विन्तृ (भाष्टिन ननार्हे,

<sup>।</sup> বীচি-রব-তরঞ্গন।

৬। এ ছঃখ-কাহিনী—সভীর ছঃখবার্ছা। ২৭। সীমত্তে—সিঁধিতে।

<sup>।</sup> ও অপূর্ব রূপে—সীতার অপূর্ব রূপে।

र्शाधृलि-ललाएं, आशं! छात्रा-तः यथा! দিয়া ফোঁটা, প্দ-ধূলি লইলা সরমা। "ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাজ্জিত তমু; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!" এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী পদতলে। আহা মরি, স্থবর্ণ-দেউটী जूनभीत भूतन रयन ज्विन, छेक्नि দশ দিশ! মৃত্ স্বরে কহিলা মৈথিলী;— "বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি। আপনি থুলিয়া আমি ফেলাইমু দূরে আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে, চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা— এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে! মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে, যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে ?" কহিলা সরমা; "দেবি, শুনিয়াছে দাসী তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে; কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি। কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল

ज्य स्राप्तर-कथा ज्य स्था-मूर्य;
रक्न वा आहेना वर्न त्र च्-कूल-मि।
कह এर प्रा कित, रकमरन हिन
रजामारत तरक्कल, मिज १ এই ज्ञिम कित,—
मामीत এ ज्या रंजाय स्था-वितयत।
मूरत च्छे रुजीमन; এই अवमरत
कह रमारत विवित्र सा, किन रम काहिनी।
कि हरल हिलन त्रारम, मेकूत लक्षात।
य रुजात १ कि मामा-वरल त्रायर्वत घरत
स्थारिम, कितन जूति এ रहन तज्राम १
यथा रुजाम्बीत मूथ हहेर् स्थान

১৩—১৪। সেই সেতু—অলভার নিক্ষেপরূপ সেতু, অর্থাৎ আমার অলভারসকল পথে দেখিরা প্রভু আমার তত্ত্ব পাইরাছেন।

মরে পৃত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—

"ছিন্তু মোরা, স্থলোচনে, গোদাবরী-তীরে, কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে বাধি নীড়, থাকে স্থান্ধ; ছিন্তু ঘোর বনে, নাম পঞ্চবটী, মর্দ্ধ্যে স্কর-বন-সম। সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ স্থমতি। দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে, কিসের অভাব তার ? যোগাতেন আনি নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবনাশে সতত বিরত, সথি, রাঘবেক্র বলী,—দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!

"তুলিমু প্র্কের মুখ। রাজার নন্দিনী, রঘু-কুল-বধ্ আমি; কিন্তু এ কাননে, পাইয়, সরমা সই, পরম পিরীতি! কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে? পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি! জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি স্কুম্বরে পিক-রাজ! কোন্ রাণী, কহ, শনিমুথি, হেন চিন্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে খোলে আথি? শিখী সহ, শিখিনী স্কুথিনানাচিত হুয়ারে মোর! নর্ভক, নর্ভকী, এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?

২৫। বৈতালিক—স্বতিপাঠক।

অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী, মুগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বৰ্ণ-অঙ্গ কেই, কেহ শুভ্ৰ, কেহ কাল, কেহ বা চিত্ৰিভ, যথা বাসবের ধহুঃ ঘন-বর-শিরে; অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে. মহাদরে: পালিতাম পরম যতনে, মরুভূমে শ্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা, আপনি স্থজনবতী বারিদ-প্রসাদে।---मत्रमी जात्रनि त्यात ! जूनि क्रनारम, ( অমূল রতন-সম ) পরিতাম কেশে; সাজিতাম ফুল-সাজে; হাসিতেন প্রভু, বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে। হায়, স্থি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ? আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে দেখিবে সে পা তুখানি—আশার সরসে রাজীব: নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি, কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?" এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে। কাঁদিল সরমা সতী তিতি অঞ্চ-নীরে। কত কণে চক্ষঃ-জল মুছি রক্ষোবধু সরমা কহিলা সতী সীতার চরণে ;— "স্মরিলে পূর্বের কথা ব্যথা মনে যদি পাও, দেবি, থাক্ তবে: কি কাজ স্মরিয়া ?— হেরি তব অঞ্-বারি ইচ্ছি মরিবারে।" উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদমা যেমতি মধু-স্বরা!); "এ অভাগী, হায়, লো স্কুভগে, যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে

১। করভ—হত্তিশাবক। ৩। চিত্রিত—নানাবর্ণিত।
১৫—১৬। আশার সরসে রাজ্বি—আশারূপ সরোবরের পদ্মস্বরূপ অর্থাৎ চিরবাঞ্চনীর।
২৪। ইচ্ছি—ইচ্ছা করি। ২৫। প্রিরম্বদা—মিপ্রভাষিণী।

এ জগতে ? কহি, গুন পূর্বের কাহিনী। বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি, বারি-রাশি তুই পাশে: তেমতি যে মনঃ ছঃখিত, ছঃখের কথা কহে সে অপরে। তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে। কে আছে সীতার আর এ অরক্-পুরে ? "পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে ছিন্তু স্থুখে। হার, সখি, কেমনে বর্ণিব সে কান্তার-কান্তি আমি ? সতত স্বপনে শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে: সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু সৌর-কর-রাশি-বেশে স্থর-বালা-কেলি পদাবনে; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধু সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে, সুধাংগুর অংগু যেন অন্ধকার ধামে। অজিন ( রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!) পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে, স্থী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা কুরঞ্জিণী-সঙ্গে রঞ্জে নাচিতাম বনে, গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি ! নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে म्रणिडि, मक्षतीवृत्स, जानत्स मस्रावि नां जिनी विनशा मत्व! श्रिक्षतित्व जिन, নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে !

২। প্লাবন—বভা। १। অররপুরে—রাক্ষসপুরে। ১০। কান্তার—ভূর্গম পথ। ১৩-১৪। সৌর-কর-রাশি-বেশে ইত্যাদি-শেলবলে সৌরকররাশি অর্থাৎ হুর্যাকিরণ-সম্হ দেখিয়া ভাষিতাম, যেন দেবকভাসকল সৌরকরবেশে পলবনে কেলি করিতেন।

১৭ । অঞ্চিন--- চশ্চ।

কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম স্থা নদী-তটে; দেখিতাম তরল সলিলে নৃতন গগন যেন, নব ভারাবলী, নব নিশাকাম্ব-কাম্বি! কভু বা উঠিয়া পর্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি নাথের চরণ-তলে, ব্রততী বেমতি বিশাল রসাল-মূলে; কত যে আদরে তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ? শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে, আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চন্ত্র কথা পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে; শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি, नाना कथा। এখনও, এ विकन वरन, ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !— সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি, সে সঙ্গীত ?":--নীরবিলা আয়ত-লোচনা বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী;---"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি, ঘুণা জন্মে রাজ-ভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে! কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে। রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে সে কিরণ: নিশি যবে যায় কোন দেশে,

৬। ব্ৰততী--দতা।

১১। ব্যোষকেশ- सर्वास्त्र ।

১৭—১৮। সাঞ্চ কি ইত্যাদি—হে দাঞ্চ বিধাতঃ, নাধের সঞ্চীত্ত্বরূপ বাক্যধ্বনি আরু কি কথন আমার প্রবণকুহরে প্রবেশ করিবে মা ?

২৪--- ২৫। বনস্থলে ত্যোষর-ত্যোষর বনস্থলে অর্থাং অন্তারপূর্ণ কাননে।

মলিন-বদন সবে তার সমাগমে! যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি, কেন না হইবে সুধী সর্ব্ব জন তথা, জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী! কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী, পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে! দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শনী, যাঁর আভা মলিন ভোমার রূপে, পিইছেন হাসি তব বাক্য-স্থা, দেবি, দেব স্থধানিধি! নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত. শুনিবারে ও কাহিনী, কহিন্ত তোমারে। এ সবার সাধ, সাধিব, মিটাও কহিয়া।" কহিলা রাঘব-প্রিয়া: "এইরূপে, স্থি, কাটাইমু কত কাল পঞ্চবটী-বনে স্থে। ননদিনী তব, ছষ্টা সূর্পণখা, বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে। শরমে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে তার কথা! ধিক্ তারে! নারী-কুল-কালি। চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী রঘুবরে! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী খেদাইলা দূরে তারে। আইল ধাইয়া রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে। সভয়ে পশিস্থ আমি কৃটীর মাঝারে। কোদগু-টংকারে, সখি, কত যে কাঁদিলু, কব কারে ? মুদি আঁখি, কুতাঞ্জলি-পুটে

১১। পিইছেন-পান করিতেছেন।

ডাকিন্থ দেৰতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে। আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে। অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িয়ু ভূতলে। "কত ক্ষণ এ দশায় ছিমু যে, সঞ্জনি, নাহি জানি: জাগাইলা পরশি দাসীরে রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃত্ স্বরে, ( হায় লো, যেমতি স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে বসন্তে!) কহিল কান্ত; 'উঠ, প্রাণেশ্বরি, त्रघूननरनत्र थन ! त्रघू-त्राक-शृश-আনন। এই কি শ্যা সাজে হে তোমারে, হেমাঙ্গি ?'--সরমা সখি, আর কি শুনিব সে মধুর ধ্বনি আমি ?"—সহসা পড়িলা মুর্চ্ছিত হইয়া সতী; ধরিল সরমা! যথা যবে ঘোর বনে নিযাদ, শুনিয়া পাখীর ললিত গীত বুক্ষ-শাখে, হানে স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে! কত ক্ষণে চেতন পাইলা স্থলোচনা। कहिला जुत्रमा काँ जि: "क्रम लाघ मम, মৈথিলি! এ ক্লেশ আজি দিমু অকারণে, হায়, জ্ঞানহীন আমি !" উত্তর করিলা মৃত্ স্বরে স্কেশিনী রাঘব-বাসনা;---"কি দোষ তোমার, স্থি ? শুন মনঃ দিয়া, কহি পুনঃ পূর্ব্ব-কথা। মারীচ কি ছলে ( মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি ! )

১১। হেমাদি—হে ত্বৰণাদি।

১৪—১৭। যথা যবে খোর বনে ইত্যাদি—পতিবিরহশোকস্বরূপ ব্যাধ অদৃগুভাবে মধুর গীতগায়িনী পক্ষিপ্ররূপ জানকীকে শরাখাতে ভূমে পাতিত কয়িল।

२७ । भन्नीिं कि । — वृश्वकां, प्रश्चितवा क्लास्य ।

ছলিল, শুনেছ তুমি সুর্পণখা-মুখে।
হায় লো, কুলগ্নে, দখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিন্ত কুরঙ্গে আমি! ধন্তুর্কাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিহ্যুৎ-আকৃতি
পলাইল মায়া-মুগ, কানন উজলি,
বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে—
হারাত্ব নয়ন-তারা আমি অভাগিনী।

"সহসা শুনিমু, সখি, আর্ত্তনাদ দূরে—
'কোথা রে লক্ষণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে ?
মরি আমি!' চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী!
চমকি ধরিয়া হাত, করিমু মিনতি;—
'যাও বীর; বায়ু-গতি পশ এ কাননে;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা ? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ! যাও ছরা করি—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি!'

কহিলা সৌমিত্রি; 'দেবি, কেমনে পালিব আজ্ঞা তব ? একাকিনী কেমনে রহিবে এ বিজন বনে তুমি ? কত যে মায়াবী রাক্ষস ভমিছে হেথা, কে পারে কহিতে ? কাহারে ডরাও তুমি ? কে পারে হিংসিতে রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভ্বনে, ভ্গুরাম-গুরু বলে ?'—আবার শুনিমু আর্তনাদ; 'মরি আমি! এ বিপত্তি-কালে, কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই ? কোথায় জানকি ?' ধৈরয় ধরিতে আর নারিমু, স্বজনি।

২২। জবতংগ---জনভার।

२७। ज्धाम-धन तल-सिनि भवधवामत्क नतल भवास्य कविवादकन।

ছাড়ি লক্ষণের হাত, কহিন্তু কুক্ষণে;— 'স্থমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী; কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে, নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা হিয়া তোর। ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিরু, হুর্মতি! রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি, দেখিব করুণ স্বরে কে স্মারে আমারে দুর বনে ?' ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে वीत्रमिन, ধति धरूः, वाँधिश निमित्य পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা;— 'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি, মাতৃ-সম। তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা। যাই আমি! গৃহমধ্যে থাক সাবধানে। क जात्न कि घटि जािक ? नटर दिनाय मम ; তোমার আদেশে আমি ছাড়িন্থ তোমারে।' এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে। "কত যে ভাবিত্ব আমি বসিয়া বিরলে, প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে ? বাড়িতে লাগিল বেলা; আফ্লাদে নিনাদি, কুরজ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত, সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী আসি উতরিল সবে। তা স্বার মাঝে চমকি দেখিরু যোগী, বৈশ্বানর-সম ভেজসী, বিভৃতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে, শিরে জটা। হায়, স্থি, জানিতাম যদি

১। কহিন্তু কুক্ষণে—কেন না, আমি এরপ গ্লানি না করিলে লক্ষণ আমাকে কখনই ত্যাগ করিবা যাইতেন না, এবং আমারও এ হুরবস্থা ঘটত না।

२८। दिवानत- विश

२४। कम्छन्--यानीरमञ् भावनिरमम।

ফুল-রাশি মাঝে তুই কাল-সর্প-বেশে, বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে ? "কহিল মায়াবী; 'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ, ( অন্নদা এ বনে তুমি!) ক্ষুধার্ত্ত অভিথে। "আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি, কর-পুটে কহিমু, 'অজিনাসনে বসি, বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে; অতি-প্রায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি. সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল হুর্ম্মতি— ( প্রতারিত রোষ আমি নারিমু বুঝিতে ) 'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিন্তু তোমারে। দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে। অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি. জানকি ? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে এ কলম্ব-কালি, তুমি রঘু-বধু ? কহ, কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে ? (पर जिक्का ; भाश पिया नत्र यारे ठिला। ত্রস্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি-মোর শাপে।'—লজা ত্যজি, হায় লো স্বজনি, ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিমু ভয়ে,— না বুঝে পা দিমু ফাঁদে; অমনি ধরিল হাসিয়া ভাস্থর তব আমায় তখনি; "একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে ভ্রমিতেছিত্র কাননে; দূর গুল্ম-পাদে চরিতেছিল হরিণী! সহসা শুনিমু ঘোর নাদ; ভয়াকুলা দেখিমু চাহিয়া ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মুগীরে!

১। ফুলরাশি ইত্যাদি—মুগশিশু, করভ-করভী এ সকল ফুলস্বরূপ। সদাত্রতক্ষণাহারী জন্তদলের মধ্যে রাবণ কালসর্পবেশী। ১১। প্রতারিত রোষ—রাগচ্ছল, অর্থাৎ ক্রন্তিম রাগ।

'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িছ্ম চরণে।
শরানলে শ্র-শ্রেষ্ঠ ভিন্মিলা শার্দ্দিল
মুহূর্ত্তে। যতনে তুলি বাঁচাইছ্ম আমি
বন-স্থলরীরে, সথি। রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দ্দিলের রূপে, ধরিল আমারে!
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে।
প্রিছ্ম কানন আমি হাহাকার রবে।
শুনিছ্ম ক্রন্দন-ধ্বনি; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা!
কিন্তু বুথা সে ক্রন্দন! হুতাশন-তেন্তেপ
গলে লোহ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে?
অঞ্চ-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া?

"দূরে গেল জটাজূট; কমগুলু দূরে। রাজরথী-বেশে মৃঢ় আমায় তুলিল র্ম্বর্ণ-রেথে। কহিল যে কত ছন্তমিতি, কভু রোষে গাজ্জ, কভু স্থমধুর স্বরে, স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা।

"চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুথে কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদির, স্কৃতগে, বুথা! স্বর্ণ-রথ-চক্র ঘর্ঘরি নির্ঘোষে, পূরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া অভাগীর আর্ত্তনাদ; প্রভঞ্জন-বলে ক্রস্ত ভরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে, কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?

১। শুনিত্ব ক্রন্থন-ধ্বনি—আপনার ক্রন্থনির প্রতিধ্বনি শুনিয়া দেবী ভাবিদেন, যেন ব্দদেবী ইত্যাদি।

১১—১২। হতাশন-তেজে ইত্যাদি—যাহার কঠিন হাদয়, সে পরাক্রমে যেরপ শান্ত হয়, করুণ বাক্যে তাদৃশ হয় না। যেমন অতি কঠিন বল্প লোহ অগ্নিসংযোগে গলিয়া থাকে, জল তাহার কি করিতে পারে।

छै। एवं द्वेद प्रांच, पृत्रध अवाद व्यम्, दल्य, हार, जि.च. क्रम्भांवा, कृत्रण, नृष्ट कार्यो, इ.घाटमू प्रांच , हे हे ल इ. प्रांची, वाद मादि, दर्काद्द, याक्रम , द्र्या हु माख स्मान्य । जीतारण माम्बूच के दला अवस्रो, "त्रांची माम्बूच के दला अवस्रो, "त्रांची माम्बूच के दला अवस्रो, एक पुरा साम साम । अस्त के दला साम उद्देश के साम हो मान के दला साम उद्देश के साम मान क्षेम् मान साम मान्या । राज्योग हाच क्षा मान स्वा मान स्वाप कार्योग । राज्याम्ब क्षा माम स्वा मान स्वी माम मान्या । राज्यामुक क्षा माम स्वा मान स्वी माम मान्या । राज्यामुक क्षा मान स्वा मान स्वी माम मान्या ।

শ্রান্ত নিগ্র গণা ধার কালে পানী যায় যার, চালাইল বপ লয়াপতি : হায় লো, কে পানী যথা কালে ছটফটি ফাহিতে কুম্মল গাব, কালিয়, সুক্ষবি ! শাক্ত আকাল, শুনিয়াভি ভূমি শ্রুবত,

( আবেশন র বানে বানে । এ লাসীর লশা।
দোর বাবে কর যথা বছা চ্চা মণি,
দেবর লক্ষণ মোর, ভ্রন-বৈজয়ী !
তে সমীর, গজরর ভূমি : ল্ল-প্রেল
ববিতু লোমায় আমি, যাও বরা করি
যালায় স্থামন প্রভূ! তে বাবিল, ভূমি
ভীমনালী, ভাক নাথে গজীর মিনালে !
তে ভ্রমর মধুলোভি, ভাজি ফুল-কুলে
গুলুর নিকুলে, যথা রাঘ্রেক্স বলা,
সীতার বাবেলা ভূমি : গাও পঞ্চ ব্যুর
সীতার হাবের গীত, ভূমি মধু-স্থা।

२७। ७३५--- ७३नमानि कविता कर ।

अधिवहल विकाशिष्ट, १७३ मा छ। भग । किलिल कथक-त्य : अकारेंग करण 2 + 20 - 2 3 , 8 m , mo, mo, atal (44) Takia . P(48, Nent, मुक्तांकर पांच कृत , 'त कास वानहा र ... "क व कर्न 'म रच्या जांच्या महीय कारहा परपरि चारत्य गीला काको रा क, प्रतेत्रम प्रोत्रण वर्गप्त । , शंबसू 'चलद का या प्रत्ये प्रव चित्र मुद्र केत्, यस समाद्रत काल क (सहस्रमा १ १ मा विश्वाद में के विश्वाद मधी है। बीक्-बर, फांड कुरे, मधान वाका। .क'र कुमतन् या च ड'व'ल, हुई । १ कात घर फेल्लांट छ, जिटा है ए। छात ्लाम-भीला १ दहें , शद किया क्षा का सि । सर् अस समराथ युक्त हर सा । बंध हार हो कुनाहर जार प्रश्वि ! विक हिराद राकाराक । जिल्ला लायर कार्ष कि त लिल सम अ दक्ष-मधीम १ "এएनक कांट्रस् अभि, पाँक्कण ब्रह्मः ! या १ इन द्वाय वर्णम लिख्य खल्यान १ "लाहेचा ,5 रत जुता ,म वसु रहरा ह कृष्णाम । अध्यय-प्राप्त राच राकारकी म्बिड्ड म रोट माझ उठडार-वार्षः। श्चरता-रमभा मभि भारत कि रिनाइ সে বাণ গুলাভাষ অংশি মুভিছ নহন ! म् । धर्म , जन ११-कृत्स, के 'जिया के 'जिया,

<sup>8 ।</sup> चत्रकण-(दवलको, देखत्य ।

<sup>)।</sup> व्यक्ति-व्यक्ति वाद्य ।

६। मूलक--वावदवव वय ।

३३। धणम--दर्ग

সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষ্যে, অরি মোর: উদ্ধারিতে বিষম সঙ্কটে मामौरत ! উठिछू ভावि পশিव विशित्न, পলাইব দূর দেশে। হায় লো, পড়িন্ন, আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে! আরাধির বসুধারে—'এ বিজন দেশে, মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে লহ অভাগীরে, সাধ্বি! কেমনে সহিছ ছু:খিনা মেয়ের জ্বালা ? এস শীভ্র করি! ফিরিয়া আসিবে হুষ্ট; হায়, মা, যেমতি তস্কর আইদে ফিরি, ঘোর নিশাকালে, পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে— পর-ধন! আসি মোরে তরাও, জননি! "বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি; কাঁপিল বস্থা; দেশ পূরিল আরবে! অচেতন হৈতু পুনঃ। শুন, লো ললনে, মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী।— দেখিরু স্বপনে আমি বস্থন্ধরা সতী মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী;— 'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি, ধরিত্ব গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে ! যে কুক্ষণে তোর তন্তু ছুঁইল তুর্মতি রাবণ, জানিমু আমি, স্বপ্রসন্ন বিধি এত দিনে মোর প্রতি; আশীষিত্র তোরে। জননীর জালা দূর করিলি, মৈথিলি !---

১০—১১। হার, মা, যেমতি ইত্যাদি—যেরূপ তত্তর অর্থাং চোর নিহিত ধন লইবার নিমিত্ত গুপ্ত হলে গোপনভাবে আইদে, দেইরূপ রাবণ আমার নিক্ট আবার আসিবেক।

ভবিতবা-দার আমি খুলি, দেখ চেয়ে। "দেখির সম্থে, সখি, অভভেদী গিরি; পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে তঃখের সলিলে যেন! হেন কালে আসি উতরিলা রঘুপতি লক্ষণের সাথে। বিরস-বদন নাথে হেরি. লো স্বজনি. উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু, কি আর কহিব তার ? বীর পঞ্জনে পুজিল রাঘব-রাজে, পৃজিল অমুজে। একত্রে পশিল। সবে স্থন্দর নগরে। "মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে। ধাইল চৌদিকে দৃত; আইলা ধাইয়া লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে। কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভবে! সভয়ে মুদিরু আঁখি! কহিলা হাসিয়া মা আমার, 'কারে ভয় করিস্, জানকি ? সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে, মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী,

কি ক্ষিন্ধ্যা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলীবৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে।' দেখিলু চাহিয়া,
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুঙ্কারি! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙিল নিবিড় বন; শুখাইল নদী;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে;

বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে।

পূরিল জগত, সখি, গন্তীর নির্ঘোষে।

৩। প্ৰুক্ত বীর—ক্ষীব, হন্মান্, প্ৰভৃতি। ১১। সে দেশের রাজা—অধাৎ বালি।

"উত্তরিলা সৈক্স-দল সাগরের তীরে। দেখিমু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে শিলা; শৃঙ্গধরে ভরি, ভীম পরাক্রমে উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত। বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি। আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে, পরিলা শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘ্য সাগরে লভিষ, বীর-মদে পার হইল কটক। টिलिल এ वर्ष-भूती देवती-भष-চार्श,-'জয়, রঘুপতি, জয়।' ধ্বনিল সকলো। कॅां निसू इत्ररम्, मिथ ! सूर्वन-मिन्दित দেখিয়ু সুবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি। আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম বীর এক; কহিল সে, 'পূজ রঘুবরে, रेवरमशीरत रमश किति ; नजूवा मतिरव সবংশে।' সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি, পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী। অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর যথা প্রাণনাথ মোর।"—কহিল সরমা, "হে দেবি, তোমার হঃখে কত যে হঃখিত রক্ষোরাজায়ুজ বলী, কি আর কহিব ? তুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে ?" "জানি আমি," উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী,— "জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম পরম ় সরমা সখি, তুমিও তেমনি ! আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা, সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে।

১৩---১৪। বীর ধর্মনম বীর এক--এ ছলে সরমার পতি বিভীষণ।

কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব্ব স্বপন ;— "সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে; বাজিল রাক্ষস-বাদ্য: উঠিল গগনে নিনাদ। কাপিয়, সখি, দেখি বীর-দলে, তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী। কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে ? বহিল শোণিত-নদী! পর্বত-আকারে দেখিতু শবের রাশি, মহাভয়কর। আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব, শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী বিহলম; পালে পালে শৃগাল; আইল অসংখ্য কুরুর। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে। "দেখিত্ব কর্ব্র-নাথে পুনঃ সভাতলে, মলিন বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি, শোকাকুল! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে লাঘ্ব-গরব, সই! কহিল বিষাদে রক্ষোরাজ, 'হায়, বিধি, এই কি রে ছিল তোর মনে ? যাও সবে, জাগাও যতনে শূলী-শন্তু-সম ভাই কুন্তকর্ণে মম। কে রক্ষিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে ? धारेन ताकम-मन ; वाकिन वाकना ঘোর রোলে; নারী-দল দিল হুলাহুলি। বিরাট্-মূরতি-ধর পশিল কটকে রক্ষোরথী। প্রভুমোর, তীক্ষতর শরে, ( হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে ? ) কাটিল তাহার শিরঃ! মরিল অকালে জাগি সে ত্রস্ত শ্র। জয় রাম ধ্বনি শুনিত্র হরষে, সই ! কাঁদিল রাবণ ।

২৪। রক্ষোরথী-- কুম্বকর্ণ।

কাদিল কনক-লন্ধা হাহাকার রবে! "हक्षण रहेनू, मथि, अनिया हो पिटक ক্রন্দন! কহিন্তু মায়ে, ধরি পা তুখানি, 'রক্ষঃ-কুল-তুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার! পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা এ দাসী; ক্ষম, মা, মোরে!' হাসিয়া কহিলা বস্থা, 'লো রঘুবধূ, সত্য যা দেখিলি। লগুভগু করি লক্কা দণ্ডিবে রাবণে পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া। "দেখিমু, সরমা সখি, স্থর-বালা-দলে, নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা, পট্রবস্ত্র। হাসি তারা বেড়িল আমারে। কেহ কহে, 'উঠ, সতি, হত এত দিনে তুরস্ত রাবণ রণে !' কেহ কহে, 'উঠ, রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ছরা করি, অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে, পর নানা আভরণ। দেবেক্রাণী শচী দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে। "কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি; 'কি কাজ, হে স্থরবালা, এ বেশ ভূষণে দাসীর? যাইব আমি যথা কান্ত মম. এ দশায়, দেহ আজ্ঞা; কাঙ্গালিনী সীতা, काकानिनी-तिर्भ তाति प्रथम न्मिन ! "উত্তরিলা সুরবালা; 'শুন লো মৈথিলি। সমল খনির গর্ভে মণি ; কিন্তু তারে পরিষারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা। "কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিমু সহরে। হেরিস্থ অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি

২**৬। পরিভারি—প**রিজার করিরা।

কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী! পাগলিনী প্রায় আমি ধাইর ধরিতে পদযুগ, স্বুবদনে |--জাগিমু অমনি |---महमा, खब्दिन, यथा निवित्त (मंडेिंढ, ঘোর অন্ধকার ঘর: ঘটিল সে দশা আমার,—আঁধার বিশ্ব দেখিয় চৌদিকে ! হে বিধি, কেন না আমি মরিত্ব তথনি ? কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে ?" নীরবিলা বিধুমুঝী, নীরবে যেমতি वोगा, ছिँ ए जात यि । काँ पिया मत्रमा ( রক্ষঃ-কুল-রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূ-রূপে ) কহিলা; "পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি! সত্য এ স্থপন তব, কহিন্থ তোমারে! ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্বকর্ণ বলী; সেবিছেন বিভীষণ জিফু রঘুনাথে লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলস্ত্য যথোচিত শাস্তি পাই ; মঞ্জিবে হুৰ্মতি সবংশে! এখন কহ, কি ঘটিল পরে। অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।" আরম্ভিলা পুনঃ সতী স্থমধুর স্বরে;— "মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখির সম্থ রাবণে ; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী, তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চুৰ্ণ বজ্ৰাঘাতে! "কহিল রাঘব-রিপু; 'ইন্দীবর আঁথি উग्नीनि, त्रथं त्ना रुद्य हेन्तू-निर्धानत्न, রাবণের পরাক্রম। জগত-বিখ্যাত জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে! নিজ দোষে মরে মৃঢ় গরুড়-নন্দন!

১৬। कियू-क्यमील। ১१। (शोलखा--- পूलखानमन जारण।

কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্বরে ?' " 'ধর্ম-কর্ম সাধিবারে মরিমু সংগ্রামে, রাবণ' ;—কহিলা শূর অতি মৃত্ স্বরে— 'সম্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে। কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ রে ভাবিয়া ? শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে। কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ ? পড়িলি সঙ্কটে, লক্ষানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে !' "এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা। . তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি। কৃতাঞ্চলি-পুটে কাঁদি কহিমু, স্বজনি, বীরবরে; 'সীতা নাম, জনক-ছহিতা, तघूवध् मात्री, त्मव ! भृष्ठ घटत পেয়ে আমায় হরিছে পাপী; কহিও এ কথা দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে !'

"উঠিল গগনে রথ গন্তীর নির্ঘোষে। শুনিমু ভৈরব রব; দেখিমু সম্মুখে সাগর নীলোশ্মিময়! বহিছে কলোলে অতল, অকুল জল, অবিরাম-গতি। ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিত্ব ডুবিতে; নিবারিল হৃষ্ট মোরে! ডাকিত্র বারীশে, जनहरत मत्न मत्न, त्कर ना खिनिन, অবহেলি অভাগীরে! অনম্বর-পথে চলিল কনক-রথ মনোর্থ-গতি।

"অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে। সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী রঞ্জনের রেখা। কিন্তু কারাগার যদি স্থবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে

নীলোশ্মিময়—নীলবর্ণ তরঙ্গরিপুর্ব। ২৩। জনহর-প্রেথ—আকৃশপ্রে।

রঞ্জন—রঞ্চন্দন, কেন না, লছা স্বর্ণগঠিত।

কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা ?
স্বর্গ-পিঞ্চর বলি হয় কি লো সুখ্বী
সে পিঞ্চরে বদ্ধ পাথা ? ছঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী ।
কুক্ষণে জনম মম, সরমা স্বন্দরি ।
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা ?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধ্,
তবু বদ্ধ কারাগারে !"—কাঁদিলা রূপসী,
সরমার গলা ধরি ; কাঁদিলা সরমা।

কত ক্ষণে চক্ষু:-জল মৃছি স্থলোচন। সরমা কহিলা: "দেবি, কে পারে খণ্ডিতে বিধির নির্বন্ধ ? কিন্তু সতা যা কহিলা বস্থধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি আনিয়াছে হরি তোমা। সবংশে মরিবে হুষ্টমতি! বীর আর কে আছে এ পুরে বীরযোনি ? কোথা, সতি, ত্রিভূবন-জয়ী যোধ যত ? দেখ চেয়ে, সাগরের কুলে, শবাহারী জন্ত-পুঞ্জ ভূঞ্জিছে উল্লাসে শ্ব-রাশি। কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে কাঁদিছে বিধবা বধু! আশু পোহাইবে এ छःथ-भर्वती ७व ! कनित्व, कश्चि. অপ্ন! বিভাধরী-দল মন্দারের দামে ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আগু সাজাইবে। ভেটিবে রাঘবে তুমি, বস্থধা কামিনী সরস বসস্তে যথা ভেটেন মধুরে !

<sup>&</sup>gt;। क्यनीय-गत्नारत, नवनामन्त्रपावक ।

১৫—১৬। এ পুরে বীরযোনি—বীরপুজ-জন্মদায়িনী-স্বরূপ লশ্পাপুরে, অর্থাৎ বেধানে বীর জন্মার। ২২। মন্দারের দামে—পারিকাতপুলের মালার।

২৪----২৫। বস্থা কামিনী ইত্যাদি---বসত্তে পৃথিবী বছবিৰ পুলারূপ ভূষণে ভূষিতা হয়েম ইত্যাদি।

जूटना ना माजीरत, माध्व ! यज मिन वाँहि, এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব ও প্রতিমা নিত্য যথা, আইলে রজনী, मत्रमी रत्राय शृष्क को मूिनी-थरन। বহু ক্লেশ, স্থকেশিনি, পাইলে এ দেশে। কিন্তু নহে দোষী দাসী !" কহিলা সুস্বরে रेमिशनी: "मत्रमा मिश, मम हिटेजियनी তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে ? মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি, রক্ষোবধৃ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি, তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে! মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দিয় দেশে! এ পঙ্কিল জলে পদা! ভুজঙ্গিনী-রূপী এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি। আর কি কহিব, সখি ? কাঙ্গালিনী সীতা, তুমি লো মহার্হ রত্ন! দরিজ, পাইলে রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি ?" নমিয়া সভীর পদে, কহিলা সরমা; "বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি! না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে, রঘু-কুল-কমলিনি! কিন্তু প্রাণপতি আমার, রাঘব-দাস; তোমার চরণে আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে ক্ষবিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সন্কটে।" কহিলা মৈথিলী; "সখি, যাও ত্বরা করি, निकालाः ; श्विन यामि पृत পদ-ध्विन ; किति तूबि टिड़ीमल आमिट्ड এ वरन।"

আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা ক্রতগামী

मत्रमा ; तरिना प्राची रम विक्रन वरन, একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।

ইতি খ্রীমেঘনাদ্বধে কাব্যে অশোকবনং নাম **ठ**ष्ट्रवः वर्गः।

ও ৮ প প্রতিমা—তোমার বৃতি। ২১--২২। প্রাণপতি স্বাহার-বিভীবণ। २>। (म विक्रम राम-जर्गार जममूछ जारमाकराम।

## পৃঞ্চম দর্গ

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে। কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে মহেন্দ্র; কুসুম-শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে ;— স্থবর্ণ-মন্দিরে স্থপ্ত আর দেব যত। অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা স্থারে; "কি দোষে, স্থরেশ, দাসী দোষী তব পদে ? শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ भनार्थन ? क्टाइ (नच, क्यानक पूनिएছ, উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে (भनका, छर्किमी, एमथ, न्यानन-शीन यन। চিত্ৰ-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা! তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী নিজা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে, আর কারে ভয় তাঁর ? এ ঘোর নিশীথে, কে কোথা জাগিছে, বল ? দৈত্য-দল আসি বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের হুয়ারে ?" উত্তরিলা অসুরারি; "ভাবিতেছি, দেবি, কেমনে লক্ষণ শ্র নাশিবে রাক্ষসে ? অজেয় জগতে, সতি, বীরেক্স রাবণি !" "পাইয়াছ অন্ত্ৰ কান্ত"; কহিলা পৌলোমী অনন্ত-যৌবনা, "যাহে বধিলা তারকে মহাশূর তারকারি; তব ভাগ্য-বলে, তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্ববতী,

১। ত্রিদশ-আলমে—স্বর্গে।

২। বৈশয়ত্ত-শাম—ইন্দের পুরী।
১৫—১৭। শচীদেবী দেবরাজকে একান্ত ব্যাস্কুল দেখিয়া পরিহাসচ্ছলে এই ক্থাটি
কহিলেম।

দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, স্থাসিদ্ধ হবে মনোরথ কালি: মায়। দেবীশ্বরী বধের বিধান কহি দিবেন আপনি :---তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে ?" উত্তরিলা দৈত্য-রিপু; "সত্য যা কহিলে, দেবেন্দ্রাণি; প্রেরিয়াছি অন্ত্র লঙ্কাপুরে; কিন্ত কি কৌশলে মায়া বৃক্ষিবে লক্ষণে রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে। জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা-নন্দন; কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মুগরাজে ? দম্ভোলি-নির্ঘোষ আমি শুনি. স্বদনে: মেঘের ঘর্ঘর ঘোর: দেখি ইরম্মদে: বিমানে আমার সদা ঝলে সোদামিনী; তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে নাদে কৃষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুকারে অগ্নিয় শর-জাল বসাইয়া চাপে মহেম্বাস: ঐরাবত অস্থির আপনি তার ভীম প্রহরণে।" বিষাদে নিশাসি নীরবিলা স্থরনাথ: নিশাসি বিষাদে (পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত।) বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেক্রের পাশে। উর্বেশী, মেনকা, রস্তা, চারু চিত্রলেখা দাঁড়াইলা চারি দিকে: সরসে যেমতি স্থাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে নীরবে মুদিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে. হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েতে চির-বাঞ্ছা! মৌনভাবে বসিলা দম্পতী: হেন কালে মায়া-দেবী উত্তিরলা তথা।

রতন-সন্তবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল (मवानार्यः वार्षः यथा त्रवि-कत्र-**कार**न মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দন-কাননে। সসম্ভামে প্রণমিলা দেব দেবী দোঁতে পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি মায়া। কৃতাঞ্জলি-পুটে স্থর-কুল-নিধি সুধিলা, "কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে?" উত্তরিলা মায়াময়ী; "যাই, আদিতেয়, লঙ্কাপুরে; মনোরথ তোমার পুরিব; রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে আজি। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি। অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী উষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে: লঙ্কার পঞ্চজ-রবি'যাবে অস্তাচলে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষণে, অসুরারি। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে। नित्रख, पूर्वन वनी रेमव-व्यक्षांचारण, অসহায় ( সিংহ যেন আনায় মাঝারে ) মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লভিবতে? মরিবে রাবণি রণে: কিন্তু এ বারতা পাবে যবে রক্ষঃ-পতি, কেমনে রক্ষিবে তুমি রামামুজে, রামে, ধীর বিভীষণে রঘু-মিত্র ? পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র, পশিবে সমরে শ্র কৃতান্ত-সদৃশ ভীমবাহু! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে !— ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিন্তু যে কথা।" উত্তরিলা শচীকান্ত নমুচিস্দন ;— "পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে

৩। মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি-পারিজাত কুলের স্বর্ণ বর্ণ।

১২। পুরক্ষর—ইক্র। ভবানক্ষময়ী—সংসারানক্ষায়িনী। ১৮। আনায়—আসা

মহামায়া, স্থর-সৈত্য সহ কালি আমি রক্ষিব লক্ষণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে।
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে!
মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়া-জাল পাতি, কর্ববুর-কুলের গর্বর, হুর্মদ সংগ্রামে, রাবণি! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয়;
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি,
তার জতে। যাব আমি আপনি ভূতলে কালি, ক্রুত ইরম্মদে দ্ধিব কর্ববুরে।"

"উচিত এ কর্ম তব, অদিতি-নন্দন
বজ্রি!" কহিলেন মায়া, "পাইনু পিরীতি
তব বাক্যে, স্থরশ্রেষ্ঠ! অমুমতি দেহ,
যাই আমি লঙ্কাধামে!" এতেক কহিয়া,
চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষি দোঁহারে।—
দেবেন্দ্রের পদে নিজা প্রণমিলা আসি।

ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কোতৃকে, প্রাবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে— স্থালয়! চিত্রলেখা, উর্বেশী, মেনকা, রস্তা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সম্বরে। খুলিলা নৃপুর, কাঞ্চী, কন্ধণ, কিন্ধিণী আর যত আভরণ; খুলিলা কাঁচলি; শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-রূপণী স্থর-স্থলরী। স্থস্বনে বহিল পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে, কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে করি কেলি, মন্ত যথা মধুকর, যবে প্রেফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে! স্বর্গের কনক-দ্বারে উত্রিলা মায়া

১৫। দেবেন্দ্রের পদে ইত্যাদি—নিদ্রাদেবী আদিরা ইন্দ্রের পদতলে প্রণত হইলেন,
অর্থাং ইন্দ্রের সুম পাইতে লাগিল।

মহাদেবী; স্থানিনাদে আপনি খুলিল হৈম ভার। বাহিরিয়া বিমোহিনী, স্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে:--"যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে শিবিরে সৌমিত্রি শূর। স্থমিত্রার বেশে বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গিণি, এই কথা: 'উঠ, বংস, পোহাইল রাতি। লঙ্কার উত্তর স্বারে বনরাজী মাঝে শোভে সরঃ; কুলে তার চণ্ডীর দেউল স্বর্ণময়: স্থান করি সেই সরোবরে, তুলিয়া বিবিধ ফুল, পুজ ভুক্তি-ভাবে मानव-ममनी भारत। छाँशत अभारम, বিনাশিবে অনায়াসে তুর্মদ রাক্ষসে, যশস্বি। একাকী, বৎস, যাইও সে বনে। অবিলম্বে, স্বপ্ন-দেবি, যাও লঙ্কাপুরে; দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।" **हिल शिला खक्ष-(मिर्वी: नील निष्क:-ऋल** উজলি, খদিয়া যেন পড়িল ভূতলে তারা। ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে বিরাজেন রামান্তজ, সুমিত্রার বেশে বসি শিরোদেশে তাঁর, কহিলা স্থ্রস্করে কুহকিনী; "উঠ, বংস, পোহাইল রাতি। লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে শোভে সরঃ ; কুলে তার চণ্ডীর দেউল স্বর্ণময়; স্থান করি সেই সরোবরে, তুলিয়া বিবিধ ফুল, পৃজ ভক্তি-ভাবে मानव-ममनी भारत । जांदात अमारम, বিনাশিবে অনায়াসে তুর্মদ রাক্ষসে, যশস্বি! একাকী, বংস, যাইও সে বনে।" চমকি উঠিয়া वनौ চাহিলা চৌদিকে!

হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি
বক্ষঃস্থল! "হে জননি," কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্রে, "দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি! দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা তুখানি;
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার! যবে আমি বিদায় হইয়ু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হাদয়! আর কি, দেবি, এ বুথা জন্মে
হেরিব চরণ-যুগ ?" মুছি অঞ্চ-ধারা,
চলিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে
যথা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা।

কহিলা অন্তজ্জ, নমি অগ্রজের পদে;—
"দেখিরু অন্তুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি।
শিরোদেশে বসি মোর স্থমিত্রা জননী
কহিলেন; 'উঠ, বংস, পোহাইল রাতি।
লক্ষার উত্তর ছারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ; কুলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্কান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে হর্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বংস, যাইও সে বনে।'
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিয়ু আমি, কিন্তু না পাইয়ু
উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি গু"

জিজ্ঞাসিলা বিভাষণে বৈদেহী-বিলাসী;—
"কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি ? রক্ষঃপুরে
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে।"

উত্তরিলা রক্ষঃশ্রেষ্ঠ; "আছে সে কাননে চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কৃলে। আপনি রাক্ষস-নাথ পৃজ্জেন সতীরে
সে উন্থানে; আর কেহ নাহি যায় কভ্
ভয়ে, ভয়য়র স্থল! শুনেছি হয়ারে
আপনি ভ্রমেন শস্তু—ভীম-শৃল-পাণি!
যে পৃজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে!
আর কি কহিব আমি ? সাহসে যভাপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব!

"রাঘবের আজ্ঞাবর্তী, রক্ষঃ-কুলোন্তম,
এ দাস"; কহিলা বলী লক্ষণ, "যগ্যপি
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে!
কে রোধিবে গতি মোর!" সুমধুর স্বরে
কহিলা রাঘবেশ্বর, "কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বংস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায়! কিন্তু কি করি! কেমনে লভ্যিব
দৈবের নির্বন্ধ, ভাই! যাও সাবধানে,—
ধর্ম-বলে মহাবলী! আয়সী-সদৃশ
দেবকুল-আয়ুকুল্য রক্ষুক তোমারে!"

প্রণমি রাঘ্য-পদে, বন্দি বিভীয়ণে
সৌমিত্রি, কুপাণ করে, যাত্রা করি বলী
নির্ভয়ে উত্তর ছারে চলিলা সন্থরে।
জাগিছে স্থতীব মিত্র বীভিহোত্র-রূপী
বীর-বল-দলে তথা। শুনি পদধ্বনি,
গস্তীরে কহিলা শ্র; "কে তুমি? কি হেতু
খোর নিশাকালে হেথা? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি! নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চুর্লি শিরঃ!" উত্তরিলা হাসি

১৫। আয়ালিতে—আয়ান অৰ্থাং ক্লেশ দিতে।

১৮। আনুসী—লোহময় কবচ।

त्रामाञ्चल, "त्रकांतराम ध्वरम, वीतमणि! রাঘবের দাস আমি।" আশু অগ্রসরি श्रू और रिकला मशा दीरतल नमार। মধুর সম্ভাবে তুষি কিন্ধিন্ধ্যা-পতিরে, চলিলা উত্তর মুখে উর্ম্মিলা-বিলাসী। কত ক্ষণে উতরিয়া উত্থান-ত্য়ারে ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে ভौষণ-দর্শন-মূর্ত্তি! দীপিছে ললাটে শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি মণি! জটাজুট শিরে, তাহার মাঝারে জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন! বিভৃতি-ভৃষিত অঙ্গ; শাল-বৃক্ষ-সম ত্রিশূল দক্ষিণ করে! চিনিলা সৌমিত্রি ভূতনাথে। নিষোষিয়া তেজস্বর অসি, কহিলা বীর-কেশরী; "দশরথ রথী, রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে, তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে, চন্দ্রচুড় ৷ ছাড় পথ ; পৃজিব চণ্ডীরে প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে! সতত অধর্ম কর্মে রত লঙ্কাপতি: তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে, বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে। ধর্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে:— সত্য যদি ধর্মা, তবে অবশ্য জিনিব !" यथा अनि वश्च-नाम, উত্তরে হঙ্কারি

১০—১১। তাহার মাঝারে ইত্যাদি—যেমন শারদ নিশাকালে, চল্লিমার রজোরেধা অর্থাং ক্যোংস্পার রৌপ্যের ভায় ভল আলোকরেধা মেঘমালার শোভমান হর, সেইরপ গলার কল মহাদেবের শিরোদেশে শোভমান হইতেছে।

১৭। রঘুধ-আজ, ইত্যাদি---রঘুর পুত্র অজ, তাঁহার পুত্র।

গিরিরাজ, বুযধ্বজ কহিলা গন্তীরে। "বাখানি সাহস তোর, শ্র-চূড়া-মণি লক্ষণ! কেমনে আমি যুঝি ভোর সাথে ? প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি. ভাগ্যধর !" ছাড়ি দিলা তুয়ার তুয়ারী কপৰ্দ্ধী; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্র। ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি। কাঁপিল নিবিভ বন মড় মড় রবে চৌদিকে! আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-আঁখি হর্যাক্ষ, আক্ষালি পুচ্ছ, দস্ত কড়মড়ি। জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি। পলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে তমঃ যথা ৷ খীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে ধীমান। সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে নির্ঘোষে! কহিল বায়ু হুহুষার স্বনে। চকমকি ক্ষণপ্ৰভা শোভিল আকাশে. দিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে! কড় কড় কড়ে বজ্ৰ পড়িল ভূতলে মুহুমুহঃ! বাহু-বলে উপাড়িলা তরু প্রভঞ্জন! দাবানল পশিল কাননে। কাঁপিল কনক-লঙ্কা, গৰ্জিল জলধি দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা কোদণ্ড-টংকার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে। অটল অচল যথা দাঁডাইলা বলী সে রৌরবে! আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি; থামিল তুমুল ঝড় দেখা দিলা পুনঃ তারাকান্ত: তারাদল শোভিল গগনে! কুস্থম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে। ছুটিল সৌরভ; মন্দ সমীর স্থনিলা।

সবিশ্বয়ে शीरत शीरत চলিলা স্থমতি। সহসা প্রিল বন মধুর নিকণে! वाष्ट्रिन वाँमत्री, वीना, मृषक, मन्दित्रा, সপ্তস্বরা: উথলিল সে রবের সহ ন্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়া! मिथिना मन्मूरथ वनी, कून्यूम-कानतन, বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন! কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে, कि भूमी निनीरथ यथा! श्कृल, काँ वि শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে, মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণপদ্ম যথা! কেহ তুলে পুষ্পরাশি; অলঙ্কারে কেহ অলক, কাম-নিগড় ! কেহ খরে করে দ্বিরদ-রদ-নিশ্মিত, মুকুতা-খচিত কোলম্বক: ঝকঝকে হৈম তার তাহে. সঙ্গীত-রসের ধাম! কেহ বা নাচিছে স্থ্যময়ী; কুচযুগ পীবর মাঝারে তুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে নূপুর, নিতম্ব-বিম্বে কণিছে রশনা ! মরে নর কাল-ফণী-নশ্ব-দংশনে ;— কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে ছলিছে যে ফণী মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জ্বলে পরাণ। হেরিলে ফণী পলায় তরাসে যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দৃত; হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে বাঁধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা.

৫। জীকণ্ঠসম্ভব রব-জীলোকের কণ্ঠন্ধনিত ধ্বনি, অর্থাৎ মেরেলী সুর।

১৫। কোলম্বক-বীণার অল। ১৯। কণিছে-বাজিছে। রশনা-মেধলা।
২০--২৬। কালরূপ কণী দংশন না করিলে কখনই লোকের মৃত্যু হয় না। কিছু এ
দ্বন্ধারীগণের পৃষ্ঠদেশে লম্মান এক মণিমঙিত বেণীরূপ ক্ষম দর্শন ক্রিবা মাত্রেই

ज्बन-ज्यन भूली ? गारेएह क्रांगिया তক্ষশাথে মধুসধা; খেলিছে অদূরে জলযন্ত্র; সমীরণ বহিছে কৌতুকে, পরিমল-ধন লুটি কুস্থম-আগারে! অविनास्य वाभाषना, चिति अतिनारम. গাইল: "স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়া-মণি! নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী! নন্দন-কাননে, শুর, স্বর্ণ-মন্দিরে করি বাস: করি পান অমৃত উল্লাসে; অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উন্তানে: উরজ্ব কমল-যুগ প্রাফুল্ল সভত; না শুখায় সুধারস অধর-সরসে; অমরী আমরা, দেব! বরিমু তোমারে আমা সবে: চল, নাথ, আমাদের সাথে। কঠোর তপস্তা নর করে যুগে যুগে লভিতে যে স্থ্ৰ-ভোগ, দিব তা ভোমারে, গুণমণি! রোগ, শোক-আদি কীট যত कार्ट कीवत्नत कृल এ छव-मशुल, না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি চিরদিন।" করপুটে কহিলা সৌমিত্রি, "হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে! অগ্রন্ধ আমার রথী বিখ্যাত জগতে রামচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী: কাননে একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি

কামবিষে লোকের প্রাণবিয়োগ হয়, অর্থাৎ ইহারা এতাদৃশ স্থকেশিনী, যে ইহাদের রূপ দেখিলেই লোকে একবারে বিমোহিত হইয়া পড়ে, আর যদি কেহ পথিমধ্যে কুতান্তের পূত অর্থাৎ যাস্তত্বরূপ ফ্লিকে দর্শন করে, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণভরে পলায়ন করে; কিন্তু এ সকল নারীদিগের পৃষ্ঠদেশে স্থিত বেণীরূপ ফ্লিকে, ভূজদভূষিত শ্লারারী উমাপতির ভায় কে না গলায় বাঁথিতে চেটা করে। অর্থাৎ ইহাদের সৌন্ধ্যিগুণে বিমুগ্ধ হইয়া সকলেই ইহাদের সমাগমে অভিলাযুক্ হয়।

রাক্ষসে, জানকী সতী; এ প্রতিজ্ঞা মম সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে! নর-কুলে জন্ম মোর; মাতৃ হেন মানি তোমা সবে।" মহাবাহু এতেক কহিয়া দেখিলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন! চলি গেছে বামাদল স্থপনে যেমতি, কিম্বা জলবিম্ব যথা সদা সভোজীবী!— কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে? ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে।

কত ক্ষণে শ্রবর হেরিলা অদ্রে সরোবর, কুলে তার চণ্ডীর দেউল, স্বর্গ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে। দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ; পীঠতলে ফুলরাশি; বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্ম, ঘণ্টা; ঘটে বারি॰; ধুপ, ধুপদানে পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া স্থরতি কুস্থম-বাসের সহ। পশিয়া সলিলে শ্রেক্ত, করিলা স্থান; তুলিলা যতনে নীলোৎপল; দশ দিশ পুরিল সৌরভে। প্রেবেশি মন্দিরে তবে বীরেক্ত-কেশরী

সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহ্বাহিনীরে
যথাবিধি। "হে বরদে" কহিলা সাষ্টাকে
প্রণমিয়া রামান্মজ, "দেহ বর দাসে।
নাশি রক্ষঃ-শৃরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি।
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি,
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত ? যত সাধ মনে,
পূরাও সে সবে, সাধ্বি।" গরজিল দ্রে
মেঘ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা! ত্লিল, যেন ঘোর ভ্কম্পনে,

কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে !

সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চনসিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে!
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে
চৌদিক। হাসিলা সতী; পলাইল তমঃ
দেতে; দিব্য চক্ষ্মং লাভ করিলা স্থমতি!
মধুর স্বর-তরক্ষ বহিল আকাশে।

কহিলেন মহামায়া; "স্থপ্রসন্ন আজি, রে সতী-স্থমিত্রা-স্থত, দেব দেবী যত তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে। ধরি দেব-অন্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে, या हिल नगत-भारत, यथाय दाविन, নিকুন্তিলা যজ্ঞাগারে, পুজে বৈশ্বানরে। সহসা, শার্দিলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, নাশ তারে! মোর বরে পশিবি হুজনে অদৃশ্য: নিক্ষে যথা অসি, আবরিব माग्राकात्न वामि (कांटर । निर्वय कांपर्य. যা চলি, রে যশস্বি!" প্রণমি শ্রমণি মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সম্বরে যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কুজনিল জাগি পাथी-कूल कूल-वरन, यञ्जीपल यथा মহোৎসবে প্রে দেশ মঙ্গল-নিকণে! বৃষ্টিলা কুসুম-রাশি শ্রবর-শিরে তরুরাজী; সমীরণ বহিলা স্থানে।

"শুভ ক্ষণে গর্ভে ভোরে লক্ষ্মণ, ধরিল স্থমিত্রা জননী তোর!"—কহিলা আকাশে আকাশ-সম্ভবা বাণী,—"তোর কীর্ত্তি-গানে পুরিবে ত্রিলোক আজি, কহিন্ন রে তোরে! দেবের অসাধ্য কর্ম সাধিলি, সৌমিত্রি, जूरे! (मरक्न-जूना अमत रहेनि।" নীরবিলা সরস্বতী; কুজনিল পাথী সুমধুরতর স্বরে দে নিকুঞ্জ-বনে। কুসুম-শয়নে যথা স্থবর্ণ-মন্দিরে विदास्क वीरतन वनी हेन्सकिए, उथा পশিল কুজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে। জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে। প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া প্রেমের রহস্ত কথা, কহিলা ( আদরে চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কৃজনে, হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে পাথী-কুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন! উঠ, চিরানন্দ মোর! সুর্য্যকান্তমণি-সম এ পরাণ, কাস্তা; তুমি রবিচ্ছবি;---তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন। ভাগ্য-ৰুক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে আমার। নয়ন-ভারা! মহার্হ রতন। উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে, চুরি করি কান্তি তব মঞ্ কুঞ্জবনে কুমুম !" চমকি রামা উঠিলা সহরে,— গোপিনী কামিনী যথা বেণুর স্থরবে! আবরিলা অবয়ব স্থচারু-হাসিনী শরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে;— "পোহাইল এভক্ষণে তিমির শর্ববরী: তা না হলে ফুটিতে কি ভূমি, কমলিনি, क्षांट क हक् इया ? हम, जिया, এरव

বিদায় হইব নমি জননীর পদে। পরে যথাবিধি পৃজি দেব বৈশ্বানরে, ভীষণ-অশ্নি-সম শর-বরিষণে রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।" माजिना तावग-वश्, तावग-नमन, অতুল জগতে দোঁহে; বামাকুলোত্তমা প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী! শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে---প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে ! लष्कांग्र मिल्नभूषी भनाष्ट्रेना मृदत ( শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে ) খছোত; ধাইল অলি পরিমল-আশে; গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে; বাজিল রাক্ষস-বাতা; নমিল রক্ষক; জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে! রতন-শিবিকাসনে বসিলা হর্ষে দম্পতী। বহিল যান যান-বাহ-দলে 🤫 भरन्तानती भटियोत सूर्व-भन्तित । মহাপ্রভাধর গৃহ; মরকত, হীরা, দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে। নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু স্থজিলা বিধাতা, শোভে সে গৃহে! ভ্রমিছে ছুয়ারে প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড-সম করে; অশারঢ়া কেহ; কেহ বা ভূতলে। তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে। বহিছে বাসস্তানিল, অযুত-কুসুম-কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মুত্র বীণা-ধ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি! প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু-নিভাননা প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে।

ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া। কহিলা বীর-কেশরী; "শুন লো ত্রিজটে, নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে, নাশিব রাক্ষস-রিপু; তেঁই ইচ্ছা করি পৃজিতে জননী-পদ। যাও বার্তা লয়ে; কহ, পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে ছয়ারে তোমার, হে লক্ষেশ্বরি!" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, কহিল শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী) "मिरवत मन्निरत এरव तानी मरन्नामती, যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি অনিজায়, অনাহায়ে পূজেন উমেশে। তব সম পুত্র, শ্র, কার এ জগতে ? কার বা এ হেন মাতা ?" এতেক কহিয়া সৌদামিনী-গতি দৃতী ধাইল সম্বরে। গাইল গায়িকা-দল সুযন্ত্র-মিলনে ;---"হে কৃতিকে হৈমবতি, শক্তিধর তব কার্ত্তিকেয় আসি দেখ তোমার গুয়ারে, সঙ্গে সেনা স্থলোচনা! দেখ আসি স্থাথ, त्त्राहिनी-शक्ष्मी वध् ; भूज, यांत्र क्राप्भ শশাঙ্ক কলম্বী মানে! ভাগ্যবতী তুমি! **जूदन-विक्रग्री** भृत हेल्लाकि वली— जूवन-साहिनी में अभीना सुन्नती !" বাহিরিলা লক্ষেশ্বরী শিবালয় হতে। প্রণমে দম্পতী পদে। হর্ষে চ্জনে কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী ! হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে जूरे, क्नक्न यथा भोतछ-**जा**शात. শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি !

मत्रिम्मू भूज ; वक्ष् भावम-कोमूमी

তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী! অঞ্চ-বারি-ধারা শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল!

কহিলা বীরেন্দ্র; "দেবি, আশীষ দাসেরে।
নিকুজিলা-যজ্ঞ সাক্ষ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে।
শিশু ভাই বীরবাহু; বিধয়াছে ভারে
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ! ভোমার প্রসাদে
নির্বিত্ম করিব আজি তীক্ষ্ণ শর-জ্ঞালে
লঙ্কা! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদোহী! খেদাইব সুপ্রীব, অঙ্কদে
সাগর অতল জলে!" উত্তরিলা রাণী,
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে;—

"কেমনে বিদায় ভোরে করি রে বাছনি! আধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী আমার। ত্রস্ত রণে সীতাকাস্ত বলী; ত্রস্ত লক্ষণ শূর; কাল-সর্প-সম দয়া-শৃত্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে, স্ববন্ধ্-বান্ধবে মৃঢ় নাশে অনায়াসে, ক্ষুধায় কাতর ব্যান্থ প্রাসয়ে যেমতি স্থশিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিক্ষা শাশুড়ী ধরেছিলা গর্ভে তুষ্টে, কহিন্ধ রে তোরে! এ কনক-লন্ধা মোর মন্তালে তুর্মতি!"

হাসিয়া মায়ের পদে ওভারলা রথা ;—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষণে,
রক্ষোবৈরী ! তুই বার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিমু দোঁতে
অগ্নিময় শর-জালে ! ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে

এ দাস ! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি, তব পুত্র-পরাক্রম; দস্তোলি-নিক্ষেপী সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-র্থী; পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র । কি হেতু সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে ? কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি ?" মহাদরে শিরঃ চুম্বি কহিলা মহিষী;— "মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি, নতুবা সহায় তার দেবকুল যত! নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি তুজনে, কে খুলিল সে বন্ধন ? কে বা বাঁচাইল, নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে সসৈক্তে ? এ সব আমি না পারি বৃঝিতে ! খনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি; আসার বরষে ! মায়াবী মানৰ রাম ৷ কেমনে, বাছনি, বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে তার সঙ্গে ? হায়, বিধি, কেন না মরিল কুলকণা স্প্ৰথ মায়ের উদরে।" এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে। कशिना वीत-कुक्षत ; "পূर्व्त-कथा चाति, এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে ! নগর-তোরণে অরি ; কি সুখ ভূঞ্জিব, যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে। আক্রমিলে ছতাশন কে ঘুমায় ঘরে ? বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি ৷ হেন কুলে কালি দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি ইম্রজিত ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা, মাতামহ দমুজেল ময় ? রথী যত

মাতৃল ? হাসিবে বিশ্ব ! আদেশ দাসেরে, যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে। ওই শুন, কুজনিছে বিহঙ্গম বনে। পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে, চুর্দ্ধর্য রাক্ষস-দলে পশিব সমরে। আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে। ত্বরায় আসিয়া আমি পৃঞ্জিব যতনে ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী! পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।--কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে ?" মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে, উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী; "যাইবি রে যদি;— রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ ভোরে রক্ষুন এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব ! নয়নের ভারাহারা করি রে থুইলি আমায় এ ঘরে তুই !" কাঁদিয়া মহিষী কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে; "থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি; জুড়াইব,

বন্দি জননীর পদ বিদায় হইল।
ভীমবান্থ। কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূ সহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধরে রথীবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে।

ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ! বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।"

২১। বছলে তারার করে ইত্যাদি—বছলে অর্থাং কৃষণকে নিশানাথের অভাবে তারাসমূহের কিরণেও বস্থমতী উজ্জল হয়েন। আমার ছদরাকাশের পূর্ণদিবরূপ পুত্র ইন্দ্রিতের অন্থপন্থিতিকাল পর্যন্ত তুমি তারার স্বরূপ হইরা আমার ছদরকে উজ্জল কর।

সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে। চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে প্রণয়িনী-পদ-শব ! হাসিলা বীরেন্দ্র, স্থাে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা প্রমীলারে। "হায়, নাথ," কহিলা সুন্দরী, "ভেবেছিন্ন, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে; সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি ? বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুডী। রহিতে নারিন্তু তবু পুনঃ নাহি হেরি পদযুগ ! শুনিয়াছি, শশিকলা না কি রবি-তেজে সমুজ্জলা; দাসীও তেমতি, হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে, আঁধার জগত, নাথ, কহিমু ভোমারে !" মুকুভামণ্ডিত বুকে নয়ন বৰ্ষিল উজ্জলতর মুকুতা 🕆 শতদল-দলে কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে ?

উত্তরিলা বীরোত্তম, "এখনি আসিব, বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি। যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী। শশান্তের অগ্রে, সভি, উদে লো রোহিণী! স্জিলা কি বিধি, সাধিব, ও কমল-আখি কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো উদিছে পয়োবহ? অমুমতি দেহ, রূপবতি,— ভ্রান্তিমদে মন্ত নিশি, ভোমারে ভাবিয়া উযা, পলাইছে, দেখ, সত্তর গমনে,— দেহ অমুমতি, সতি, যাই যজ্ঞাগারে।" যথা যবে কুসুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে,

১৫—১७ । উष्काण्य पृक्णा—এ इतन चळविष् । चर्वार त्रामा क्ष्यते क्ष्यन कवित्वम ।

२२। चालाकाशास्त्र—चालाकशृष्ट चर्बार छात्राद हक्श्वरत ।

२७। भरतावर---(मघ।

२१। क्यूरवर्-कृतवान, वर्षार कव्यन ।

রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে ভাঙিতে শিবের ধ্যান ; হায় রে, তেমতি চলিলা कन्मर्भ-जानी रेम्बिंड वनी, ছাডিয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে! কুলগ্নে ক্রিলা যাতা মদন; কুলগ্নে করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী— রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে ! প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে ? বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী। কত ক্ষণে চক্ষু:জল মুছি রক্ষোবধ্, হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা স্থবে; "জানি আমি কেন তুই গহন কাননে ভ্ৰমিস্ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি, কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি, অভিমানি ? সরু মাঝা তোর রে কে বলে, রাক্ষস-কুল-হর্যাক্ষে হেরে যার আঁখি, কেশরি ? তুইও তেঁই সদা বনৰাসী। নাশিস্ বারণে তুই; এ বীর-কেশরী ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে, দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুল-পতি।" এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলি-পুটে, আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি; "প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি, সাধে তোমা, কুপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে, কুপাময়ি! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে! অভেত্ত কবচ-রূপে আবর শ্রেরে! যে বততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত, জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে! **(मरथा, गा, क्ठांत रवन ना अर्थ छेशांत !** আর কি কহিবে দাসী ? অন্তর্যামী তুমি ! তোমা বিনা, জগদমে, কে আর রাখিবে ?"
বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে।
কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র। তা দেখি, সহসা
বায়্-বেগে বায়পতি দ্রে উড়াইলা
তাহায়! মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী,
যমুনা-পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শ্তা-মনে
শ্তালয়ে, কাঁদি বামা পশিলা মন্দিরে।

ইতি শ্রীমেখনাদবধে কাব্যে উচ্চোপো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

## ষষ্ঠ সগঁ

ত্যজি সে উত্থান, বলী সৌমিত্রি কেশরী চলিলা, শিবিরে যথা বিরাক্তন প্রভূ রঘূ-রাজ; অতি ক্রতে চলিলা স্বমতি, হেরি মুগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সহরে তীক্ষতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে। কত ক্ষণে মহাযশা: উত্তিল যথা त्रघूत्रथी। अपयुर्ग निम, नमकाति মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি,— "কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব আশীর্কাদে চিরদাস! শ্বরি পদ, প্রবেশি কাননে, পুজিন্থ চামুণ্ডে, প্রভু, স্থবর্ণ-দেউলে। ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে. মৃঢ় আমি ? চত্রচুড়ে দেখির ছয়ারে রক্ষক: ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি তব পুণ্যবলে, দেব; মহোরগ যথা যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে। পশিল কাননে দাস; আইল গজিয়া সিংহ; বিমুখিমু তাহে; ভৈরব হুঙ্কারে বহিল তুমূল ঝড়; কালাগ্নি সদৃশ দাবাগ্নি বেড়িল দেশ; পুড়িল চৌদিকে বনরাজী; কত ক্ষণে নিবিলা আপনি

९। শিবির---ভারু।

<sup>%।</sup> প্রহরণ—বভারা প্রহার করা যায়, অর্থাং জন্তা। নখর—নাশক, সংহারক।

८४। हळकू — वैद्यात कृषात्र हळ चारब, चर्यार महाराज ।

১१। মহোরগ—মহালর্ণ।

28--66

वाश्रूमशा, वाश्रूपनव शाना हिन मृदत । সুরবালাদলে এবে দেখিয়ু সম্মুখে কুঞ্জবনবিহারিণী; কৃতাঞ্জলি-পুটে, शृक्षि, वत माशि (मव, विनारेस मत्व। অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি सूर्तम । मत्राम शिम, व्यवशाहि प्रव. नीलाल्भनाञ्चनि निया भृषिस् भारादत ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া। কহিলেন দয়াময়ী,—'স্থপ্ৰদন্ন আজি, রে সতীস্থমিত্রাস্থত, দেব দেবী যত তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে। ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে. या ठिल नगत मार्य, यथाय तावि. निकृष्डिला यङ्गांशात्त्र, शृष्क देवशानत्त्र । সহসা, শাৰ্দ্দুলাক্ৰমে আক্ৰমি রাক্ষসে, নাশ্ তারে! মোর বরে পশিবি ত্জনে অদৃশ্য ; পিধানে যথা অসি আবরিব মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে. যা চলি, রে যশস্বি!'—কি ইচ্ছা তব্, কহ, নুমণি ? পোহায় রাতি; বিলম্ব না সহে। মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাদে।" উত্তরিলা রঘুনাথ, "হায় রে, কেমনে—

উত্তরিলা রঘুনাথ, "হায় রে, কেমনে— যে কৃতাস্তদ্তে দূরে হেরি, উদ্ধিখাসে ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়্বেগে প্রাণ লয়ে; দেব নর ভন্ম যার বিষে;—

১। वाब्नवा—विश क्रिक्त क्षेत्रक क्ष

১৯। পিধান--খাপ। জনি--তরবারি।

११। क्रणांक्षम् अन्यम् ज्यानि । ११। यात्र विदय-- त्रांनीय क्वांवानम-विद्य ।

কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে, প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি। বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিয় তোমারে; অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিমু সংগ্রামে; আনিমু রাজেন্দ্রদেশে এ কনকপুরে সলৈতো: শোণিতব্যোত্ং, হায়, অকারণে, वित्रवात जनमंभ, व्यक्तिन भशीतः! রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধবান্ধবে— হারাইমু ভাগ্যদোষে: কেবল আছিল অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী: তাহারে ( হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে?) নিবাইল তুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি রাখি এ পরাণ আমি ? থাকি এ সংসারে ? চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে, লক্ষ্ণ। কৃক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে, এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইমু আমরা।" উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী;— "কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি এত ? रिनववरन वनी य जन, काराद ডরে সে ত্রিভুবনে ? দেব-কুলপতি সহস্রাক্ষ পক্ষ তব ; কৈলাস-নিবাসী বিরপাক : শৈলবালা ধর্ম-সহায়িনী !

দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে; কাল মেঘ সম দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা

চারি দিকে ! দেবহাস্ত উজলিছে, দেখ,

১। সে দর্পবিবরে—রাবণিরপ দর্পের গর্ডে, অর্থাং রাবণির নিকটে।

১। রাক্ষথাম—রাক্ষসসমূহ।

২২। সহস্রাক সহস্রচক্ অর্থাং ইলা।

২৩। বিরূপাক— ত্রিলোচন, মহাদেব। শৈলবালা—গিরিবালা, ছুগা।

এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে ধরি দেব-অন্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে; অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে। বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল দেব-আজ্ঞা ? ধর্মপথে সদা গতি তব, এ অধর্ম কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি? কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে !" কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী মিত্র:—"যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী। তুরস্ত কৃতাস্ত-দৃত সম পরাক্রমে রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে। কিন্তু বুথা ভয় আজি করি মোরা তারে। স্বপনে দেখিতু আমি, রঘুকুলমণি, त्रकः क्ल-ताकलक्षी ; भिरतारमरभ विन, উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে, কহিলা অধীনে সাধ্বী;—'হায়! মত্ত মদে ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী আমি ? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে পঞ্চিল ? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে হেরে তারা ? কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্মফলে সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর; পাইবি শৃত্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ, তুই ৷ রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে.

<sup>8 ।</sup> चरार्न-जरार्न कर ।

৬। আর্থা—মাভ

१। महनवर्ष-महना ४ जनभी, वर्षार भूर्यकनभी।

১১। বাদবত্রাদ--- যাহাকে ধেবিরা ইন্স ভীত হয়।

১৮। क्ष्र्यद्विषि-- शांशद्वकातिथे।

২০। পৰিল-প্ৰযুক্ত অৰ্থাৎ মহলা। জীমৃতাত্তক-মেৰাজাৰিত।

যশবি । মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী ভাতৃপুত্র মেঘনাদে; সহার হইবি তুই তার! দেব-আজা পালিস্ যতনে, রে ভাবী কর্ববুররাজ !—' উঠিমু জাগিয়া ;— স্বৰ্গীয় সৌরভে পূর্ব শিবির দেখিয়; স্বৰ্গীর বাদিত্র, দূরে শুনিমু গগনে মৃতু ! শিবিরের দ্বারে হেরিমু বিস্ময়ে মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী! গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী কবরী; ভাতিছে কেশে রত্মরাশি;—মরি! কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা জগদস্বা। বহুক্ষণ রহিমু চাহিয়া সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল মনোরথ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা। শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি, যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে রাবণি। হে নরপাল, পাল স্থতনে দেবাদেশ! ইপ্তসিদ্ধি অবশ্য হইবে তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিন্ত তোমারে !" উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে;— "স্মরিলে পূর্কের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,

৪। ভাবী কৰ্ব্বরাজ—ভবিভং রক্ষোরাজ, অবাং যিনি রাবণের নিধনাভর রাক্সদিগের রাজা হইবেন। বিভীষণের রাজ্যলাভ ভবিভালাভে, এজভ বিভীষণকে ভাবী কর্ব্বরাজ বলিয়া সভোধন করা হইয়াছে। ৬। বাদিয়—বাজনা।

৮। মোছে—মোহিত করে। ১। গ্রীবাছেশ—গলদেশ, বাছ।

১-->০। কাদখিনীরূপী কবরী--মেবমালাম্বরূপ কেবপাল।

১৩। স্বগরস্থা—স্বগরাতা।

আকুল পরাণ কাঁদে! কেমনে ফেলিব এ ভ্রাত্ত-রতনে আমি এ অতল জলে গু হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে নির্দিয়; ত্যজিমু যবে রাজ্যভোগ আমি পিতৃসত্যরক্ষা হেতু; স্বেচ্ছায় ত্যজিল রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভাতৃ-প্রেম-বশে! কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা! উচ্চে অবরোধে কাঁদিলা উর্দ্মিলা বধু; পৌরজন যত— কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব ? না মানিল অনুরোধ: আমার পশ্চাতে (ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হর্যে. জলাঞ্জলি দিয়া স্বখে তরুণ যৌবনে। কহিলা স্থমিত্রা মাতা ;— 'নয়নের মণি আমার, হরিলি তুই, রাঘব! কে জানে. कि कूरकवरन जूरे जूनानि वाছारत ? সঁপিত্র এ ধন তোরে। রাখিস যতনে এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি। "নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি। ফিরি যাই বনবাদে! তুর্ববার সমরে, (पर-रेमण्डा-नत-जान, त्रथीस्त तार्वि ! স্থাীব বাহুবলেন্দ্র; বিশারদ রণে অঙ্গদ, স্থ্বরাজ; বায়পুত্র হনু, ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা; ধূমাক্ষ, সমর-কেত্রে ধূমকেতু সম অগ্নিরাশি; নল, নীল; কেশরী—কেশরী বিপক্ষের পক্ষে শৃর; আর যোধ যত.

১— ২। কেমনে কেলিব ইত্যাদি— প্রাত্রতনে লক্ষণরপ প্রাত্তেতি। এ অতল ছলে— মেবনাবের ক্লোবরূপ অগাব কলে। ১। উদ্মিলা—লক্ষণের পত্নী।

১७। जक्रम (योजन-मन्द्योदम।

२०। टाज्यम-नास्।

দেবাকৃতি, দেববীর্য্য ; তুমি মহারথী ;— এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী যুঝিবে তাহার সঙ্গে ? হায়, মায়াবিনী আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে, অলভ্যা সাগর লভিষ, আইমু আমরা।" সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে ; "উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি, সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয় তুমি ? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ? (पर्थ (हराय <u>भृ</u>श शाना।" (पर्थिना বিশ্বয়ে রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অস্বরে শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে, ভৈরব আরবে দেশ পূরিছে চৌদিকে! পক্ষজায়া আবরিছে, ঘনদল যেন, গগন: জ্বলিছে মাঝে, কালানল-ভেজে, হলাহল। ঘোর রণে রণিছে উভয়ে। मूल्मू वः ভয়ে मही कांशिला ; ঘোষিল উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে, গতপ্রাণ শিখীবর পড়িলা ভূতলে; গরজিলা অজাগর-বিজয়ী সংগ্রামে। কহিলা রাবণামুজ :-- "স্বচক্ষে দেখিলা

১০। সংশ্বিতে—সংশব্ধ অর্থাৎ সন্দেহ করিতে।

১০। অহি-সর্প। অহর-আকাশ।

১৪। শিল্প-মর্র। কেকারব-কেকাশক। মর্রের ধ্বনির নাম কেকা।

২০—২২। মন্ত্র ও সর্পে সংগ্রাম হইর। পরিশেষে মন্ত্র পরাজিত হইরা ভূমিতলে পতিত হইল, এতন্ত্রনের মর্থা এই, যে লক্ষণ ও মেঘনাদে নাঞ্চ নাশক ভাব সম্বন্ধ হইলেও লক্ষণের সহিত সংগ্রামে মেঘনাদের মন্ত্রের দশা ঘটবেক, অর্থাৎ লক্ষণ রূপে মেঘনাদের প্রাণ সংহার ক্রিবেন।

অভুত ব্যাপার আজি; নিরর্থ এ নহে, কহিমু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে! নহে ছায়াবাজী ইহা; আশু যা ঘটিবে, এ প্রপঞ্জপে দেব দেখালে তোমারে:— নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী।" প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। আহা, শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি-সদৃশ! পরিলা বক্ষে কবচ স্থুমতি তারাময়; সারসনে ঝল ঝল ঝলে ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে। রবির পরিধি সম দীপে পুর্তদেশে ফলক : দ্বিরদ-রদ-নিশ্মিত, কাঞ্চনে জড়িত, তাহার সঙ্গে নিয়প তুলিল শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিলা সাপটি দেবধহুঃ ধরুদ্ধর; ভাতিল মস্তকে ( সৌরকরে গড়া যেন ) মুকুট, উজলি চৌদিক; মুকুটোপরি লডিল সঘনে স্কুচড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি কেশর! রাঘবায়ুক্ত সাজিলা হরযে, তেজস্বী-মধ্যাকে यथा (मृत वारक्षमानी। শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে ব্যগ্র, তুরক্তম যথা শৃক্তকুলনাদে, সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে।

১। नित्र

नित्र

नित्र

।

<sup>8 ।</sup> क्षणकारण-विचातिणतारण । । सर्वोतिहरू-मिर्वोत कवित्व ।

৮। হল-কার্ত্তিকর। তারকারি-তারকনাশক। একজন অসুরের নাম তারক।

<sup>20 4</sup> जात्रमर--- क्रिक्ड I

३३। जायद-वीक्षनाजी।

১७ । विवय-दक्ष--रुखिनतः। कनत---हान । ১३ । नियम---छून ।

২০। কেশর--সিংকের বাজের লোম, এই দিমিত সিংকের একট নাম কেশরী।

বাহিরিলা বীরবর; বাহিরিলা সাথে বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে! বরষিলা পুষ্প দেব; বাজিল আকাশে মঙ্গলবাজনা; শৃষ্টে নাচিল অঞ্চরা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পুরিল জয়রবে!

আকাশের পানে চাহি, ক্তাঞ্জলিপুটে,
আরাধিল রঘ্বর; "তব পদাস্থ্রে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব তিখারী,
অম্বিকে! ভুল না, দেবি, এ তব কিন্ধরে!
ধর্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইর
আয়াস, ও রাঙা পদে অবিদিত নহে।
ভূঞাও ধর্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষণে!
হর্দ্দাস্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা ভূমি,
দেববলে, নিস্তারিণি! নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দি হ্রম্মদ রাক্ষসে!"

এইরপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে।
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে।
হাসিলা দিবিজ্ঞ দিবে; পবন অমনি
চালাইলা আশুতরে দে শব্দবাহকে।

२। विकीयन तरन--- जरधारम क्ष्मधन ।

१। পদাধুকে চরণকমলে।

১৭। ভূঞ্জাও—ভোগ করাও। মৃত্যুঞ্জর-প্রিরে—শিবপ্রিরে। শিবের একটি নাম মৃত্যুঞ্জর অর্থাৎ যিনি মৃত্যুকে ক্ষর করিরাছেন। ১৪। কিশোর—বালক।

১৯। পরিমল-বন-সৌরভন্তরপ ধন। ২০। শক্তহ-যে শক্তে বছন করে।

২৩। আশুতরে—অতিশীয়। শক্ষবাহক—আকাশ।

एनि म चू-आंत्रांथनां, नरशक्तनिक्नीं, আনন্দে, তথাস্ত, বলি আশীষিলা মাতা। शिम (पथा पिना छेवा छेपय-अहरन, আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে, তুঃখতমোবিনাশিনী! কুজনিল পাৰী নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে मधुकीवी; मृक्गिक हिनना मर्द्विती, তারাদলে লয়ে সঙ্গে; উষার ললাটে শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে ! ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী! লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা; "সাবধানে যাও, মিত্র। অমূল রতনে রামের, ভিখারী রাম অপিছে তোমারে, র্থীবর ! নাহি কাজ বুথা বাক্যব্যয়ে— জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে!" আশ্বাসিলা মহেম্বাসে বিভীষণ বলী। "দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি; কাহারে ডরাও, প্রভু ? অবশ্য নাশিবে সমরে সৌমিত্রি শ্র মেঘনাদ শ্রে।" वन्नि त्राचरवन्त्रभन, ठिनना सोमिजि সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে কুজ্ঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাভি। চলিলা অদৃশ্যভাবে লক্ষামুখে দোঁহে। যথায় কমলাসনে বসেন কমলা— त्रकः कृल-ताकलक्षी -- तरकाववृ-(वरम,

১। मध्यसम्बन्धिनी-शिविधाकवाना।

१। मधुकीयी--याचाता मधु शान कतिता कीयन वातन करता।

১২ । অব্ল রতবে—লক্ষণরপ অব্লারছে। ১৬। মবেবাস—ববাবছরর।

२ । रियानीटा-हिममः एकिताल वर्षाः पैकिताल ।

প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্গ-দেউলে।
হাসিয়া স্থাধিলা রমা, কেশববাসনা;—
"কি কারণে, মহাদেবি, গতি এবে তব
এ পুরে ? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি ?"

উত্তরিলা মৃত্ হাসি মায়া শক্তীশ্বরী;

"সম্বর, নীলামুন্মতে, তেজঃ তব আজি;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী
সৌমিত্রি; নাশিবে শৃর, শিবের আদেশে,
নিকৃন্তিলা যজ্ঞাগারে দন্তী মেঘনাদে।
কালানল সম তেজঃ তব, তেজম্বিনি;
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে?
স্প্রসন্ম হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি। তার, বরদানে,
ধর্মপথ-গামী রামে, মাধবরমণি।"

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা ইন্দিরা;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া, অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো শ্বরিলে
এ সকল কথা! হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি! সম্বরিব, দেবি,
তেজঃ;—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে?
কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে
নির্ভিয়ে। সম্ভুষ্ট হয়ে বর দিরু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে শ্বমিত্রানন্দন
বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে।"
চলিলা পশ্চম দ্বারে কেশ্ববাসনা—

भश्त-সম্বরণ কর। নীলাধুসুতে-জলবিত্হিতে। >। দ্ভী-জহলারী।

১৬। বিশ্বব্যেয়া—বিশ্বারাধ্যা।

२२। शास्त्र-अपृष्ठे, कशान।

**২৬। জরিজন—শত্রুক্মন**কারী।

স্বরমা, প্রফুল ফুল প্রভাবে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত! চলিলা রঙ্গিলী
সঙ্গে মায়া। শুখাইল রম্ভাতরুরাজি;
ভাঙ্গিল মঙ্গলঘট; শুধিলা মেদিনী
বারি। রাঙা পায়ে আসি মিশিল সহরে
তেজারাশি, যথা পশে, নিশা-অবসানে,
স্থাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে!
শীভ্রম্ভা হইল লক্ষা; হারাইলে, মরি!
কুম্ভলশোভন মণি ফণিনী যেমনি!
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা;
কল্লোলিলা জলপতি; কাঁপিলা বস্থা,
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলক্ষার তুই, স্বর্ণময়ি!

প্রাচীরে উঠিয়া দোঁতে হেরিলা অদ্রে
দেবাকৃতি সোমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকার্ত
যেন দেব হিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবস্থ
ধুমপুঞ্জে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী—
বায়ুস্থা সহ বায়ু—ছুর্বার সমরে।
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
রাবণিরে! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মূগবরে, চলে ব্যাছ গুলা-আবরণে,
স্থযোগপ্রয়াসী; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরথিয়া, বেগে

২। আসার--বারিধারা। ১৭। ত্বিমাম্পতি-তেজ্পতি, ত্ব্য। বিভাবত্ব-ভারি।

১৯। বারুস্থা—অধি। ২০। রাক্ষসভরসা—রাক্ষসকুলের ভরসাসরূপ।

२२। श्रुत्र-चारतरन-नजात्रभ चारतरनत मना निवा।

২৩। হ্ৰোপঞ্জাদী—ৰে হুযোগে চেষ্টা করে।

২৪। অবগাহক-ৰে ব্যক্তি নদী পুছবিণী প্রভৃতিতে নামিয়া স্থান করে।

যমচক্ররূপী নক্র ধার তার পানে অদৃশ্যে, লক্ষণ শৃর, বধিতে রাক্ষসে, সহ মিক্র বিভীষণ, চলিলা সম্বরে।

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়ারে,
স্মান্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা স্থানরী।
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া! উল্লাসে শুষিলা
অঞ্চবিন্দু বস্থার।—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নামু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার শুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমগুলে।

প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরছয় ৷ সৌমিত্রির পরশে খুলিল

হয়ার অশনি-নাদে; কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব ? হায় ! রক্ষোরথী যত

মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা

হলন্ত কৃতান্তদ্তসম রিপুছয়ে,

কৃত্বম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে!

সবিশ্বয়ে রামান্ত্রজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরজ বল ছারে;—মাতজে নিষাদী,
তুরজমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমাকৃতি ভীমবীর্যা; অজেয় সংগ্রামে।
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে!

হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভূক্রপী বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেভূনধারী,

১। य्यहक्त्रवी-यस्त्र हक्त्रवत्र ध्वानक। नक-- ক্নীর।

১৩। অশনি-নাদে--বছধানিতে।

১১। निवानी-एछारतारी, मारुछ। १०। नामी- अर्थातह।

২৪। সর্বাভূক্রণী—অধিসম তেক্সী।

२৫। विक्रशाक-अकक्त ताकरत्रत्र नाम। श्रास्कृषन-अज्ञविद्याव।

শ্বর্ণ স্থান্দনার্চ ; তালবৃক্ষাকৃতি দীর্ঘ তালজ্জনা শুর--গদাধর যথা भूत-ञ्रति ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে तिशुक्नकान वनी ; विभातम तरन, রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমন্ত সভত প্রমন্ত: চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম:---আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর-চিরত্রাস! ধীরে ধীরে, চলিলা হুজনে; নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি শত শত হেম-হর্ম্ম্য, দেউল, বিপণি, উন্থান, সরসী, উৎস: অশ্ব অশ্বালয়ে, গজালয়ে গজবুন্দ: স্থান্দন অগণ্য অগ্নিবর্ণ ্ অন্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা, মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা স্থরপুরে !---লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে— দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎস্থ্য ? কে পারে গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে ? নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে রক্ষোরাজরাজগৃহ। ভাতে সারি সারি কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে গৃহচূড়, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বৰ্ণকান্তি সহ শোভিছে গবাকে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া, তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি সৌরকর! সবিস্থায়ে চাহি মহাযশাঃ

১। जनम- तथा । । तिथुक्लकाल- तिथुक्रलत काल, व्यर्श यमज्ञा ।

১১। উৎস-প্রস্রবণ, নিঝর।

১৬। দেবলোক—দেবতাদিগের লোভজনক। অর্থাৎ যাহা দেখিয়া দেবতাদিগেরও লোভ জ্বে। মাংসর্ব্য---অভের সৌভাগ্যে দ্বেষ। এ স্থলে অহ্সার মাত্র।

২৪। তুষার-ছিম, বরষ।

२৫। সৌরকর—श्रद्यकित्र।

সৌমিত্রি, শৃরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে, কহিলা,- "অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে, রকোবর, মহিমার অর্থব জগতে। এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?" বিষাদে নিধাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী বিভীষণ, — "ষা কহিলে সত্য, শ্রমণি! এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে ੵ কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে। এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,— সাগরতরক যথা ! চল বরা করি, त्थीवत, भार कांक विध स्थानाल : অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে।" সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে व्यम् ! ताकमवध्, मृगाकीगक्षिनी, (पिथना नमान वनी मरतावत्रक्रन, সুবর্ণ-কলসি কাঁখে, মধুর অধরে সুহাসি! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে প্রভাতে। কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে ভীমকায়; পদাতিক, আয়সী-আরত, ত্যজি ফুলশ্যা; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে ভৈরবে নিবারি নিজা; সাজাইছে বাজী বাজীপাল; গজি গজ সাপটে প্রমদে মুদার ্বোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে, ঝালরে মুকুতাপাঁতি; তুলিছে যতনে मात्रिथ विविध चाद्य चर्वश्वक त्रत्थ । বাজিছে মন্দিরবুন্দে প্রভাতী বাজনা,

১৪। মুগাক্ষীগঞ্জিনী—সুন্দরীকূলগঞ্জনাকারিণী, অর্থাৎ যাহার সৌন্দর্যাসন্দর্শনে সুন্দরীকূল লক্ষিত হয়। ১৯। আয়সী—লোহময় কবচ। ২১। বালী—বোড়া।

२२ । वाकीभाग-अंचभागक, वर्षार प्रदेश । १००० वर्षार प्रवास

২৩। পট-আবরণ-পটবস্তনিমিত আচ্ছাদন, অর্থাং গদি।

হায় রে, স্থমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা (मवर्मारलां ९ मव वां छ, रमवनन यरव, আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে! অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলস্থী উষা যথা! কোথাও বা দধি ছগ্ধ ভারে লইয়া ধাইছে ভারী:—ক্রমশঃ বাডিছে কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত। কেহ কহে,—"চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে। না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে হেরিতে অন্তত যুদ্ধ। জুড়াইব আঁখি দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে, আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।" কেহ উত্তরিছে প্রগল্ভে,—"কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে ? মুহুর্তে নাশিবে রামে অনুক লক্ষণে যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে ? দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা দহে বহিন, রিপুদমী ৷ প্রচণ্ড আঘাতে দশু তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে। রাজপ্রসাদের হেড় অবশ্য আসিবে রণজয়ী সভাতলে: চল সভাতলে।" কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা. কি আর কহিবে কবি ? হাসি মনে মনে. দেবাকৃতি, দেববীর্য্য, দেব-অস্ত্রধারী চলিলা যশসী, সঙ্গে বিভীষণ রথী ;— নিকুস্তিলা যজাগার শোভিল অদুরে। কুশাসনে ইন্দ্রজিত পূজে ইষ্ট্রদেবে

জবচরি-জবচরন করিয়া, তুলিয়া। । উল্লেখি-উল্লেক্ করিয়া।

अन्दण—वर्कादाः।

নিভৃতে; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী, চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে। পুড়ে ধ্পদানে ধৃপ; জলিছে চৌদিকে পুত ঘৃতরসে দীপ: পুষ্প রাশি রাশি, গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী তুমি! পাশে হেম-ঘন্টা, উপহার নানা, হেম-পাত্তে; রুদ্ধ দার;---বসেছে একাকী রথীল, নিমগ্ন তপে চল্রচ্ড যেন— যোগীল্র—কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে! যথা ক্ষুধাতুর ব্যাত্র পশে গোষ্ঠগৃহে যমদৃত, ভীমবাহু লক্ষণ পশিলা भाशावरल रनवालरश। अन्यनिल अनि পিধানে, ধ্বনিল বাজি তুণীর-ফলকে, কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে। চমকি মুদিত जाँथि মिलिना तावि। দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী— তেজস্বী মধ্যাক্তে যথা দেব অংশুমালী। সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শ্র, কৃতাঞ্জলিপুটে, কহিলা, "হে বিভাবস্থ, শুভ ক্ষণে আজি পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে! কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজন্বি, আইলা রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষণের রূপে প্রসাদিতে এ অধীনে ? এ কি লীলা তব, প্রভাময় ?" পুন: বলী নমিলা ভূত**লে**। উত্তরিলা বীরদর্পে রৌজ দাশরথি:---

<sup>8।</sup> পুত-মন্ত্রদারা পবিত্র।

७। कलूबनामिनी--- भाभनामिनी। १। छेभहात-- छेभकत्रन, भूकामामधी।

২৫। প্ৰসাদিতে—প্ৰসাদ অৰ্থং অনুগ্ৰহ করিতে। ২৭। রৌল—ভয়াশক।

"নহি বিভাবস্থ আমি, দেখ নিরখিয়া, রাবণি! লক্ষণ নাম, জন্ম রঘুকুলে! সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে আগমন হেখা মম; দেহ রণ মোরে অবিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে উদ্ধিফণা ফণীখরে, ত্রাসে হীনগতি পথিক, চাহিলা বলী লক্ষণের পানে। সভয় হইল আজি ভয়শৃত্য হিয়া! প্রচণ্ড উত্তাপে পিগু, হায় রে, গলিল! গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি তেজ্বঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল! প্রশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে!

বিশ্বয়ে কহিলা শ্র, "সত্য যদি তুমি
রামান্থজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি ? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অন্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার ; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ; প্রাচীর উপরে
শ্রমিছে জ্বর্ড যোধ চক্রাবলীরূপে ;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে ?
মানবক্লসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুধ্য়ে রণে
একাকী এ রক্ষোর্ন্দে ? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্বভুক্ ? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি ?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে ? এখনও দেখ

 <sup>।</sup> छेर्द्वम्या—छेलां ठक्या, चर्यार क्यांवाती । >। विश्व—लोश्वित्त ।

১০। মিহির— एर्रा। ১১। অধুনাধ—জলপতি, সমুদ্র। নিদাব—গ্রীমোতাপ।

२8 । वश्रोरेष्ट—वश्रमा कतिरुष्ठ । २८ । अर्वजूक्—अर्वजरहातक **वर्षार व्यक्षि** ।

9

রুদ্ধ দার! বর, প্রভু, দেহ এ কিম্বরে নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে जािक, त्थमारेव मृत्त किकिक्ता-अधिरभ, বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে तांकरजारी। ७३ छन, नांमिर कोमिरक भृत्र भृत्रनामिशाम ! विनिश्चित यामि, ভগ্নোভাম রক্ষ:-চমূ, বিদাও আমারে !" উত্তরিলা দেবাকৃতি দৌমিত্রি কেশরী.— "কুতান্ত আমি রে তোর, হুরস্ত রাবণি। মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে। মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী, তবু অবহেলা মূঢ়, করিস্ সতত দেবকুলে! এত দিনে মঞ্চিলি হুর্মতি; দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে।" এতেক কহিয়া বলী উলক্লিলা অসি ভৈর্বে! ঝলসি আঁখি কালানল-ডেজে, ভাতিল কুপাণবর, শত্রুকরে যথা ইরম্মদময় বজ্র ! কহিলা রাবণি,---"সতা যদি রামামুক্ত তুমি, ভীমবাহু লক্ষণ : সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব

মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু রণরক্তে ইল্রজিং ? আতিথেয় সেবা, তিন্তি, লহ, শূরপ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে— রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে। সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,

৩। কিছিল্যা-অৰিণ-কিছিল্যার রাজা, অর্থাৎ সুগ্রীব।

क्षाकटलाही—ताकानिष्ठकाती।
 मृक्नाविश्वाय—मृक्वाककमृद्र।

৭। ভরোভম-ভরোৎসাহ, হতাশ। রক্ষঃ-চমু--রাক্ষস সেনা। বিদাও--বিদায় কর।

১৫। উল্ফিলা—উলফ্ ক্রিলা অর্থাৎ ধাপ হইতে বাহির ক্রিলা।

১१। कुभागवत- जतराजिएखर्क। भक्ककटन- विकारण । २১। महाहरव- महाबुर्व ।

নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে। এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে, ক্ষত্র তুমি, তব কাছে ;—কি আর কহিব ?" জলদ-প্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি,— "আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু ছাডে রে কিরাত তারে ? বধিব এখনি, অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব তোর সঙ্গে ? মারি অরি, পারি যে কৌশলে।" কহিলা বাসবজেতা, ( অভিমন্ত্র্য যথা হেরি সপ্ত শুরে শুর তপ্তলোহাকৃতি রোযে!) "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক তোরে, লক্ষণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে রোধিবে প্রবণপথ ঘুণায়, শুনিলে নাম তোর রথীবৃন্দ! তক্ষর যেমতি, পশিলি এ গৃহে তুই; তক্ষর-সদৃশ শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি। পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীডে. ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে, পামর! কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি ?" চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাত্ত নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষণের শিরে। পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে. পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে মড়মড়ে! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝনঝনি. কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকস্পনে।

 <sup>।</sup> कनप-अणिम श्रटन—स्मर्थाक्षमनमृत यदतः।
 । जानात—कान, कीप

১১। সঙ্গ প্রে—সাত জন বীয়ে।

১৪। त्वांबिटय—त्वांब कवित्व ; चर्बार ग्रांकिट्व । ১१। माजिबा—माचि विवा ।

३৮। कारकास्त्र—मर्ग। २०। कीम क्षव्यद्य-कीम काबाटक।

বহিল ক্ষির-ধারা! ধরিলা সন্তরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ ;—নারিলা তুলিতে
তাহার! কাম্মুক ধরি কর্ষিলা; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধরুং! সাপটিলা কোপে
ফলক; বিফল বল সে কাজ সাধনে!
যথা শুগুধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃলধরশৃলে বুথা, টানিলা তুণীরে
শ্রেল্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে!
চাহিলা হয়ার পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শ্ল হস্তে, ধুমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে!

"এত ক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে—
"জানিম্ন কেমনে আসি লক্ষণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ? শূলীশস্তুনিভ
কুন্তকর্ণ ? ভাতৃপুত্র বাসববিজয়ী ?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তন্ধরে ?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলরে ?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি
পিতৃত্ল্য। ছাড় ঘার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লক্ষার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ; "বুধা এ সাধনা,

৩। কামুক—বহ:।

৫। কলক---ঢাল।

७। ७७१५—रखी।

১২। বুলতাত-কনিষ্ঠ তাত, অৰ্থাং বুড়া।

১৭। मूनोमञ्जिक-मूनावधाती बसारमयत्रम् । ১৮। वानवविकती-रेखिकः।

৭১। পঞ্জি-গঞ্জনা অর্থাৎ তিরকার করি।

२४। डक्षिय-चूठारेव। जारदा-नरधारम। २४। मायमा-सार्थना, रेप्स।

ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে অমুরোধ ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি ;— "হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে! রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও মুখে আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে! স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে; পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ধুলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকুলে ? কে বা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে করে কেলি রাজহংস পক্ষজ-কাননে: যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে, শৈবালদলের ধাম ? মুগেন্দ্র কেশরী. কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে মিত্রভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি, অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে। কুজমতি নর, শুর, লক্ষণ; নহিলে অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ? কহ, মহারথি, এ কি মহারথীপ্রথা ? নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে এ কথা ৷ ছাড়হ পথ : আসিব ফিরিয়া এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে, বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি। **८** ( क्रि. क्र क्रि. क्र क्रि. क्र क्रि. क्र क्रि. क तकः स्थिष्ठं, भराक्रम मारमत ! कि पिरि ডরিবে এ দাস হেন ছুর্বল মানবে ? নিকুন্তিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পশিল

हिन्द-हेण्ह। कृति। १। विद्-- हेळा। विश्-- विश्वाण। चार्-- महाद्यत्त ।
 । न्वाद्य-- महाद्यत्र कृति।
 । न्वाद्य-- महाद्यत्र ।

দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে। তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে অমে তুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে কীটবাস ? কহ তাত, সহিব কেমনে হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ? তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?" মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী, মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী রাবণ-অমুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে; . "নহি দোষী আমি, বংস; বৃথা ভর্ৎস মোরে তুমি! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি ! 👶 বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে পাপপূর্ব লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি বস্থা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে! রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী তেঁই আমি! পরদোষে কে চাহে মজিতে ?" কৃষিলা বাসবত্রাস। গম্ভীরে যেমতি নিশীথে অম্বরে মন্তে জীমূতেন্ত্র কোপি, किंगा वीरवस वनी,—"धर्माप्रथर्गामी, হে রাক্ষসরাজামুজ, বিখ্যাত জগতে তুমি ;—কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি, জ্ঞাতিষ, ভ্রাতৃষ, জ্বাতি,—এ সকলে দিলা जनाक्षनि ? भारख यतन, श्रुगवान् यपि

<sup>)।</sup> पडी-अद्याती। भाषि-भाषि पि।

১০। রাবণ-আত্মজ-নাবণপুত্তে, মেধনাদে।

১১। ভংগ--ভংগনা কর।

১१। वास्त्री-एम बास्त्र वर्गार मंत्रण गत ।

२०। मिनीथ-वर्षताता। जशरत-जाकारण। मरता-अजीत भन्न करता जीम्राज्या -रमचेताचा द्याणि-द्याण कविशा।

পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি নিগুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা! এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ? কিন্ত বুথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে, হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ? গতি যার নীচ সহ, নীচ সে হুর্মতি।" হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে मोमिजि, इक्षांत थकुः ऐक्षांतिना वनी। সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা মহেম্বাস শরজালে বিংধন তারকৈ। হায় রে, রুধির-ধারা ( ভূধর-শরীরে বহে বরিষার কালে জলম্রোতঃ যথা.) বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী! অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সন্থরে শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে: যথা অভিমন্তা রথী, নিরস্তা সমরে সপ্ত রথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা রথচূড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি, ছিন্ন চর্মা, ভিন্ন বর্মা, যা পাইলা হাতে ! কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে, কেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত স্থত হতে क्त्रभू न्न्रकान्त । मत्त्रास्य त्रावि ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গজ্জি ভীম নাদে. প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী! মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে

<sup>।</sup> সহবাস-সংসর্গ অর্ধাৎ সঙ্গে থাকা।

৫। বর্ষরতা--- মৃর্ধতা।

সন্ধানি—সন্ধান করিয়া। ২২। বাহু প্রসরণ—হস্তের ইতন্ততঃ সঞ্চলন।

ভীষণ মহিষাক্সচ ভীম দণ্ডধরে;
শ্ল হস্তে শ্লপাণি; শব্দ, চক্রে, গদা
চতুতু জি চতুতু জ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথীবুন্দে স্থাদিব্য বিমানে ।
বিষাদে নিশাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিক্ষল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে!

ত্যজি ধনুঃ, নিকোষিল। অসি মহাতেজাঃ রামানুজ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে नग्रन! शांत्र (त, ज्यक्ष ज्यतिनम्भ तनौ ইন্দ্ৰজিৎ, খড়গাঘাতে পড়িলা ভূতলে শোণিতার্জ। থরথরি কাঁপিলা বত্বধা; গৰ্জিলা উপলি সিদ্ধৃ। ভৈরব আরবে मरुमा পृत्रिम विश्व! जिमित्व, भाजात्म, মর্ছ্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা আতত্তে! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে সভায় কর্ববুরপতি, সহসা পড়িল কনক-মুকুট খসি, রণচূড় যথা রিপুর্থী কাটি যবে পাড়ে রথতলে। मभक लाइम भूत चातिला भक्ता ! প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল। আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকন্মাৎ সতী मूहिना निन्द्रिविन् श्चन ननाएँ। भूष्टिना त्राकारमञ्जानी भत्नामती त्मरी আচম্বিতে! মাতৃকোলে নিজায় কাঁদিল শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি ব্ৰচ্ছে ব্ৰজকুলশিশু, যবে খ্যামমণি,

७। নিক্ষল-চক্রপকে কলারহিত, মেখনাদপকে তেজোহীন।

२०। चक्त--- महारहत । २)। वारमजत---वाम इंटरज टेजक वा जिल्ल अवार प्रक्रिय।

২৪। স্চিলা—স্থায়িত হইল।।

আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে ! অক্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু, রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে किंटिला लक्षा गृरत,—"वीतकूलशानि, সুমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক্ তোরে! রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে! কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিমু যে আজি, পামর, এ চিরত্বঃখ রহিল রে মনে ! দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিমু সংগ্রামে মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ? আরু কি কহিব তোরে 🔭 এ বারতা যবে পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে ভোরে, নরাধম 📍 জলধির অতল সলিলে ভূবিস্ যদিও ভূই, পশিবে সে দেশে রাজরোয—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে। দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দক্ষিবে কাননে সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি! নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে। দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে ? কে বা এ কলক তোর ভঞ্জিবে জগতে. কলঙ্কি?" এতেক কহি, বিষাদে স্থুমতি মাতৃপিতৃপাদপদ্ম শ্বরিলা অস্তিমে। অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অঞ্ধারা. অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।

७। शक्रम-कर्वना

<sup>ं</sup> ३२। बावण-वार्षा, वरता

<sup>.</sup> १८ । वार्षित-वान वर्गर तका कतित्व।

ৎ৪। অন্তিমে—চরমে, শেখাবছার, মৃত্যুকালে।

লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে। নিৰ্বাণ পাৰক যথা, কিম্বা ছিয়াম্পতি শাস্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে। কহিলা রাবণাত্রজ সজল নয়নে ;— "সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাছ, সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ? কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে ভোমারে এ भयाग्र ? मत्नामती, त्रकःकूरल्खानी ? भव्रिक्नू निर्णानना अभीना स्क्ती ? সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিস্থতা যত কিন্ধরী ? নিক্ষা সতী—বুদ্ধা পিতামহী ? কি কহিবে বক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি সে কুলে ? উঠ, বংস! খুল্লতাত আমি ডাকি তোমা—বিভীষণ ; কেন না শুনিছ, প্রাণাধিক ? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি তব অনুরোধে দার। যাও অস্তালয়ে. লঙ্কার কলক আজি ঘুচাও আহবে! হে কৰ্বব্ৰুলগৰ্বৰ, মধ্যাকে কি কভু যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী, জগতনয়নানন ੵ তবে কেন তুমি এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে ? নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে; গৰ্জে গজরাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে; সাজে तकः अभीकिमी, উগ্রচণা রণে। নগর-হুরারে অরি, উঠ, অরিন্দম। এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে !" এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী

৬। বিরাগ—ছঃখ। ১। শরদিদ্নিভামনা—শরচক্রসনৃশম্থী

১১। অংশুমালী—অংশ, কিরণ যাহার মালাস্তরপ, জর্বাং হুর্য্য।

२८। जनीकिनी-राना।

শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী কহিলা,---"সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি ! कि कल এ वृथा त्थरम ? विधित विधारन বধিমু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে তোমার! যাইব চল যথায় শিবিরে চিস্তাকুল চিস্তামণি দাসের বিহনে। বাজিছে মঙ্গলবাত শুন কান দিয়া ত্রিদশ-আলয়ে, শূর।" শুনিলা সুর্থী ত্রিদিব-বাদিত্র-ধ্বনি—স্বপনে যেমনি মনোহর! বাহিরিলা আশুগতি দোঁতে. শার্দ্দ লী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা নিষাদ, প্রনবেগে ধায় উদ্ধিখাসে প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা, হেরি গভজীব শিশু, বিবশা বিষাদে। কিম্বা যথা জোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী, মারি স্থুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি, হরষে তরাসে ব্যগ্র, ছুর্য্যোধন ষ্থা ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে! মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা यथाय भिविदत भूत रेमिथनीविनानी। প্রণমি চরণাম্বুরে, সৌমিত্রি কেশরী निर्विष्ठा कत्रशूरि,—"ও পদ-প্রসাদে, রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে এ কিন্ধর! গতজীব মেঘনাদ বলী

২। সম্ব্র-পরিত্যাপ কর। ৩। বিধান-নির্ম, আজা।

১১। শার্ক্-ব্যামী। অবর্তমানে—অধুপছিতিকালে। :২। মিবার—ব্যাব।

১৩ । <del>আক্রমে—আ</del>ক্রমণ করে।

১৪। গতন্দীৰ--গতপ্ৰাণ, কৰ্বাং হত। বিবশা--কৰীৱা।

২৪। অবতংগ--- অলপার।

শক্রজিং!" চুম্বি শিরঃ, আলিক্সি আদরে অমুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,— "লভিমু সীভায় আজি তব বাহুবলে, হে বাহুবলেন্দ্র । ধয় বীরকুলে তুমি। স্থমিত্রা জননী ধকা! রঘুকুলনিধি ধন্য পিতা দশর্থ, জন্মদাতা তব! ধন্য আমি তবাগ্ৰজ! ধন্য জন্মভূমি অযোধ্যা! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে চিরকাল! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে, প্রিয়তম! নিজবলে হুর্বল সতত মানব ; यु-कल करल एन एवत श्रमार !" মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি স্থস্বরে কহিলা বৈদেহীনাথ,—"শুভক্ষণে, সথে, পাইমু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে। রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে! কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে, গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা, মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে! চল সবে, পৃজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি শঙ্করী !" কুস্থমাসার বৃষ্টিলা আকাশে অহানন্দে দেববৃন্দ : উল্লাসে নাদিল, "জয় সীতাপতি জয়!" কটক চৌদিকে,— আতঙ্কে কনক-লন্ধা জাগিলা সে রবে।

> ইতি ঐ্মেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম ষ্ঠঃ সর্গঃ।

## সপ্তম সগ

উদিলা আদিতা এবে উদয়-অচলে. পদ্মপূর্ণে স্থপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন, উন্মীল নয়নপন্ন স্থপ্রসন্ন ভাবে, চাহিলা মহীর পানে। উল্লাসে হাসিলা কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে। উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি **(** जिंचा का स्थान का स्था का स्थान का নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী; স্থলে সমপ্রেমাকাজ্ফী হেম সূর্য্যমুখী। নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ কুস্বুম, প্রমীলা সতী, স্থবাসিত জলে स्रानि शीनशरशाधता, विनानिना त्वी। শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণ কেশে, চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে শরদে। রতন্ময় করণ লইলা ভূষিতে মৃণালভুজ স্থমৃণালভুজা;— বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন, কম্বণ ৷ কোমল কণ্ঠে স্বৰ্ণকণ্ঠমালা ব্যথিল কোমল কণ্ঠ ৷ সম্ভাষি বিশায়ে বসন্তসৌরভা স্থা বাস্তীরে, স্তী কহিলা,—"কেন লো, সই, না পারি পরিতে অলঙ্কার ? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি গ

२। भवपर्य-भवभव। भवरवानि-वक्ता।

৯। ছলে সমপ্রেমাকাজ্জী—ভ্মিতে তুল্যপ্রেমাকাজ্জী, অর্থাৎ হর্ষ্যোদরে নলিনী জলে বেরপ প্রকৃমিতা হয়, হর্ষ্যমৃথীও ছলে তজ্ঞপ। হর্ষ্যমৃথী—পৃত্যবিশেষ, এই পুতা বিবাজাগে বিকসিত থাকে, রাত্রিকালে নিমীলিত হয়, এজভ হর্ষ্যের প্রতি হর্ষ্যমৃথীর নলিনীর সহিত সমপ্রেম বর্থিত হইয়াছে।

বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত; काँ पिया डिठिए लाग ! ना कानि, अकनि, হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে ? যজাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে. বাসন্তি! নিবার যেন না যান সমরে এ कृषित वौत्रमि। कहिও छौरता, অমুরোধে দাসী তাঁর ধরি পা ছখানি !" नीत्रविना वौगावागी, উত্তরিना मधी বাসন্তী, "বাড়িছে ক্রমে, শুন কান দিয়া, আর্ত্তনাদ, স্থবদনে! কেমনে কহিব কেন কাঁদে পুরবাসী ? চল আশুগতি प्रत्व मन्मिद्र यथा प्रयो मत्नामती পৃজিছেন আশুতোষে। মত্ত রণমদে, त्रथ, त्रथी, शक्क, व्यश्व हत्न त्राक्रभरथ ; কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা সাজিছেন রণবেশে সদা রণজয়ী কান্ত তব, সীমন্তিনি ?" চলিলা হজনে ठल्क् हृ ज़ालारा, यथा तकः क्रालयती আরাধেন চন্দ্রচ্ছে রক্ষিতে নন্দনে— বুথা! ব্যগ্রচিত্ত দোঁহে চলিলা সম্বরে। ি বিরস্বদন এবে কৈলাস-সদনে शितिम । वियाएं घन निशामि शुर्व्विष्ठ, হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, "হে দেবি, পূর্ণ মনোরর্থ তব; হত রথীপতি रेक्षि कान तर्। यखांशास्त्र वनी সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে। প্রম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি,

৭। অনুরোধে-অনুরোধ করে।

৮। तीनावाण--तीनाद अदि सम्बद्धासिण ; अ इतन तीनावाण-अभीना।

১৭। সীমন্তিনি-স্পরি।

<sup>. .</sup> २२ । यूर्विके - निव ।

বিধুম্থি! তার ছঃখে সদা ছঃখী আমি।
এই যে ত্রিশ্ল, সৈতি, হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
সর্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে!
কি কবে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর? অকশাৎ মরিবে, ষ্ঠাপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুজতেজোদানে।
তৃষিমু বাসবে, সাধিব, তব অমুরোধে;
দেহ অমুমতি এবে তৃষি দশাননে।"

উত্তরিলা কাত্যায়নী, "যাহা ইচ্ছা কর, ত্রিপুরারি! বাসবের পৃরিবে বাসনা, ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে। দাসীর ভকত, প্রভু, দাশর্থ রথী; এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে! আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে?"

হাসিয়া অরিলা শূলী বীরভক্ত শূরে।
ভীষণ-মূরতি রঞ্জী প্রণমিলে পদে
সাষ্টাক্ষে, কহিলা হর,—"গতজীব রণে
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস। পশি বজ্ঞাগারে,
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে।
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী
সৌমিত্রি নাশিলা রণে হর্মদ রাক্ষ্যে,
নাহি জানে রক্ষোদ্ত। দেব ভিন্ন, রথি,
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে ?
কনক-লঙ্কায় শীম্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদ্তবেশে তুমি; ভর, রক্ততেজে,

৫। সর্কাহর-সর্কাশক। কাল-সময়।

<sup>&</sup>gt;१। भूजी--भूजाञ्चवात्री व्यवीर महारवय।

३७। भनवाकीटक--भाक्भटकः

३३। इत-निय।

নিক্যানন্দনে আজি আমার আদেশে।" চলিলা আকাশপথে বীরভন্ত বলী ভীমাকৃতি; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে সভয়ে; সৌন্দর্য্যতেকে হীনতেজা: রবি, সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেকে। ভয়করী শ্লছায়া পড়িল ভৃতলে। গন্তীর নিনাদে নাদি অমুরাশিপতি পৃজিলা ভৈরবদৃতে। উতরিলা রথী तकः भूतः ; भन्ठारभ धत धत धति । কাঁপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে। পশি যজ্ঞাগারে শ্র দেখিলা ভূতলে বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে। जलन नरात्न क्ली रहतिना क्यारत। ব্যথিল অমর-হিয়া মর-ছঃখ হেরি। कनक-वामरन यथा मनानन तथी, রক্ষঃকুলচ্ড়ামণি, উতরিলা তথা দূতবেশে বীরভন্ত, ভস্মরাশি মাঝে গুপ্ত বিভাবস্থ সম তেজোহীন এবে। প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে, দাঁড়াইলা করপুটে, অঞ্চময় আঁখি, সম্মুখে। বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, "কি হেতু, হে দৃত, রসনা ত্র বিরত সাধিতে স্বকর্মণ্ মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ, मिन वनन जव ! स्निटिन जा अशी লঙ্কার পঙ্কজরবি সাজিছে সমরে

১৬। यद-वारात्पत मृष्णु चारल, चर्बार मञ्जानि ।

२२ | कन्न शूटि कन्न द्रांष् ।

२७। माम्य-वर--वार्शवस् अधीर हरा।

আজি, অমঙ্গল বার্তা কি মোরে কহিবে ? মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা, প্রসাদি ভোমারে আমি ৷" ধীরে উত্তরিলা ছत्रात्वी ; "श्राय, त्मव, त्क्रमत्न नित्विन অমঙ্গল বাৰ্ত্তা পদে, ক্ষুদ্ৰ প্ৰাণী আমি ? অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্ব্যুরপতি, কর দাসে!" ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিল। বলী, "কি ভয় তোমার, দূত ? কহ ছরা করি,— শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।--দানিমু অভয়, ছরা কহ বার্তা মোরে।" বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী কহিলা, "হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি কর্ব্ব-কুলের গর্বৰ মেঘনাদ রথী !" যথা যবে ঘোর বনে নিযাদ বিঁধিলে মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গর্জ্জি ভীম নাদে পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি সভায়। সচিবরুন, হাহাকার রবে, বেড়িল চৌদিকে শৃরে; কেহ বা আনিল সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ। রুম্রতেজে বীরভন্ত আংখ চেত্রনিলা রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমতি বারুদ, উঠিয়া বলী, আদেশিলা দূতে-"কহ, দৃত, কে বধিল চিররণজয়ী ইন্দ্রজিতে আজি রণে ? কহ শীঘ্র করি।" উত্তরিলা ছন্মবেশী; "ছন্মবেশে পশি নিকুন্ডিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী. রাজেন্দ্র, অত্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি

১০। তবে—সংসারে। ১২। বিরূপাক্ষ্টর—শিবদুত। ১৭। ছরি—সিংছ। ২০। বি**উনিল**—বিউনি ক্রিল অর্থাং বাতাস করিল। বিউনি—পাধা।

वीरतस्य। अक्त्र, शंग्र, किः ७ व रामनि ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে, मन्मिरत प्रिक् मृरत । वीत्र खर्छ छ्मि, রক্ষোনাথ, বীরকর্মে ভুল শোক **আজি**। तकः कूलाकना, त्मव, व्यक्तित मशीत চক্ষু:জলে। পুত্রহানী শক্ত যে হর্মাতি, ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে, তোষ তুমি, মহেষাস, পৌর জনগণে!" আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা, স্বর্গীয় সৌরভে সভা পুরিল চৌদিকে। (पश्चिमा ताकमनाथ पीर्चकिंगवनी, ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া। কৃতাঞ্চলিপুটে প্রণমি, কহিলা শৈব; "এত দিনে, প্রতু, ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে তোমার ? এ মায়া, হায়, কেমনে ব্ঝিব মূঢ় আমি, মায়াময় ? কিন্তু অগ্রে পালি আজ্ঞা তব, হে সর্ববজ্ঞ ; পরে নিবেদিব या किছू আছে 'এ মনে ও রাজীবপদে।" সরোযে—তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে— কহিলা রাক্ষমশ্রেষ্ঠ, "এ কনক-পুরে, ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি চতুরকে! রণরকে ভুলিব এ জালা— এ বিষম জালা যদি পারি রে ভুলিতে !"

উথলিল সভাতলে হুন্দুভির ধ্বনি,
শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে,
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে।
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে
সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে

রাক্ষয়: টলিল লক্ষা বীরপদভরে! বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে স্বৰ্ণধ্বজ; ধুমবৰ্ণ বারণ, আক্ষালি ভীষণ মুদ্দার শুণ্ডে; বাহিরিল হেখে তুরক্ষম, চতুরকে আইলা গর্জিয়া চামর, অমর-ত্রাস; রথীবৃন্দ সহ উদগ্র, সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে বান্ধল, জীমৃতবৃন্দ মাঝারে যেমতি জীমৃতবাহন বজ্ঞী ভীম বজ্ঞ করে। বাহিরিল ভ্রুত্কারি অসিলোমাবলী অশ্বপতি; বিড়ালাক্ষ পদাতিকদলে, মহাভয়কর রক্ষঃ, হুর্মদ সমরে। আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা, ধুমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা আকাশে। রাক্ষসবাত্ত বাজিল চৌদিকে। যথা দেবতেজে জন্ম দানবনাশিনী চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে। গজরাজতেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে; স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া; অঞ্চল পতাকা রত্বময়; ভেরী, তূরী, তুন্দুভি, দামামা আদি বাভ সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি, তোমর, ভোমর, শৃল, মুফল, মুদগর,

<sup>১। সূরদ্য—অর্থ। ৬। চাযর—রাক্সবিশেষ। ৭। উদ্ধ্য—একজন রক্ষঃ।
১৯-৭০। রক্ষ: কুল-জনীকিনী, গলরালতেকঃ ভূজে ইত্যাদি হারা দানবদলনী চতীর
সমতা প্রাপ্ত ইয়াছে, যথা, রাক্ষ্সসেনার সহিত গলরাক্ষ ছিল কিন্ত চতীর ভূজে গলহাকের
বল ছিল, অর্থাৎ চতী খীর হত্তহারাই হতীর কার্য্য সমাধা করিবাছিলেন। অর্থাতি পরে
ইত্যাদি হলেও পুরোর ভার উপমা উপবেষ্যভাব ক্রমা করিবা লইতে হইবেক।</sup> 

পট্টিশ, নারাচ, কৌস্ত—শোভে দস্তরূপে! জনমিল নয়নাথি সাঁজোয়ার তেজে ! থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে : करल्लानिना उथिनया मजरत्र कनिधः অধীর ভূধরব্রজ,—ভীমার গর্জনে,— পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে ! চমকি শিবিরে শ্র রবিকুলরবি কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে, "দেখ, হে সথে, কাঁপিছে লক্ষা মূহমু ভঃ এবে ঘোর ভূকস্পনে যেন! ধুমপুঞ্জ উড়ি আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে; উজলিছে নভস্তল ভয়ঙ্করী বিভা, কালাগ্নিসম্ভবা যেন! শুন, কান দিয়া, কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব!" কহিলা—সত্রাসে পাতৃগগুদেশ-রক্ষঃ, মিত্রচূড়ামণি, "কি আর কহিব, দেব ? কাঁপিছে এ পুরী রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে! কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ গগনে, বৈদেহীনাথ: স্বর্ণবর্ম-আভা অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে দশ দিশ। রোধিছে যে কোলাহল, বলি, শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধ্ধনি; গরজে রাক্ষসচম্, মাতি বীরমদে। আকুল পুত্রেন্দ্রশাকে, সাজিছে স্থরথী লক্ষেশ ৷ কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষণে, আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সন্ধটে ?"

৫। ভ্ৰরত্ত-পর্বতসমূহ।

১৫। সন্মিতে—সম্ন করিতে।

७७। जद्म विकीयत्वत्र भग्रतम् वर्षाः भाग भाकृत्वं दरेशास्त्र ।

no i বৰ্ম সাঁলোৱা।

२8। द्राक्तिहरू-द्राक्तिद्रमना।

স্থ্যরে কহিলা প্রভু, "যাও খরা করি মিত্রবর, আন হেথা আহ্বানি সন্থরে সৈন্তাধ্যক্ষদলে তুমি। দেবাপ্রিত সদা, এ দাস ; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে।" শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে। আইলা কিন্ধিন্ধ্যানাথ গজপতিগতি: রণবিশারদ শূর অঙ্গদ; আইলা নল, নীল দেবাকৃতি; প্রভঞ্জনসম ভীমপরাক্রম হনু; জামুবান বলী; বীরকুলর্বভ বীর শরভ; গবাক রক্তাক্ষ; রাক্ষসত্রাস; আর নেতা যত। मञ्जाि वौद्यल्यम् यथािविध वनौ রাঘব, কহিলা প্রভু; "পুত্রশোকে আজি বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সহরে সহ রক্ষ:-অনীকিনী: সঘনে টলিছে বীরপদভরে লক্ষা। তোমরা সকলে ত্রিভূবনজয়ী রণে; সাজ হরা করি; রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে। স্ববন্ধবাদ্ধবহীন বনবাসী আমি ভাগ্যদোষে; তোমরা হে রামের ভরসা, বিক্রম, প্রভাপ, রণে। একমাত্র রথী জীবে লঙ্কাপুরে এবে; বধ আজি তারে, বীরবৃন্দ! তোমাদেরি প্রসাদে বাঁধিমু সিন্ধু; শৃলীশস্ত্নিভ কুস্তকর্ণ শৃরে রধিন্ত তুমুল যুদ্ধে; নাশিল সৌমিত্রি দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে।

<sup>🔹।</sup> কিভিছ্যানাথ—কিভিছ্যাপতি অৰ্থাং সুঞ্জীব।

১০। খীরতুলর্মত-খীরতুলশ্রেষ্ঠ।

১১। বভাক-বভৰণ চকু:। দেতা-নাৱক অধাং বাহারা প্রবান।

२७। योवदम्य-वीदनपृरः। २३। मूनीमञ्जनिष-मूनाक्षवाती बरारवरनपृत्रः।

কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি, রঘুবন্ধু, রঘুবধূ, বদ্ধা কারাগারে রক্ষঃ-ছলে। স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে তোমরা; বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি!"

নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।
বারিদপ্রতিম স্বনে স্থনি উত্তরিলা
স্থান ; "মরিব, নহে মারিব রাবণে,
এ প্রতিজ্ঞা, শ্রশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে।
ভূঞ্জি রাজ্যস্থ্য, নাথ, তোমার প্রসাদে;
ধনমানদাতা তুমি; কৃতজ্ঞতা-পাশে
চির বাঁধা, এ অধীন, ও পদপক্ষজে।
আর কি কহিব, শ্র? মম সঙ্গীদলে
নাহি বীর, তব কর্ম্ম সাধিতে যে ডরে
কৃতান্তে! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা
অভয়ে!" গজিলা রোষে সৈন্যাধ্যক্ষ যত,
গজিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে।

त्म रेख्त्रव त्रत्व क्षि, त्रकः-अमीकिमी निमानिमा वीत्रमान, निमानिम यथा नामवानिमी छ्र्गा नामविमानिम ।— प्र भृतिन कमक-नक्षा श्रीत निर्धास ।

কমল-আসনে যথা বসেন কমলা,
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, পশিল সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী উঠিলা সম্বরে।
দেখিলা পদ্মাক্ষ্মী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে
ক্রোধান্ধ; রাক্ষসংথজ উড়িছে আকাশে,
জীবকুল-কুলক্ষণ! বাজিছে গন্তীরে
রক্ষোবাতা। শৃত্যপথে চলিলা ইন্দিরা—

৩। স্বেহপণ—স্বেহসরপ বৃদ্য। ৫। দাব্দিণ্য—দয়। ১০। ভূঞ্জি—ভোগ করি। ১৭। ঠাট—সৈত। ২৭। জীবকুল-কুলকণ—প্রাণিবর্গের কুলকণস্বরূপ।

শরদিন্দুনিভাননা—বৈজয়ন্ত ধামে। বাজিছে বিবিধ বাগ ত্রিদশ-আলয়ে; নাচিছে অপ্যরাবৃন্দ: গাইছে স্থতানে কিরর: স্থবর্ণাসনে দেবদেবীদলে দেবরাজ, বামে শচী স্থচারুহাসিনী; অনন্ত বাসন্তানিল বহিছে শ্বস্থানে; বর্ষিছে মন্দারপুঞ্চ গন্ধর্ব্ব চৌদিকে। পশিলা কেশব-প্রিয়া দেবসভাতলে। প্রাণমি কহিলা ইন্দ্র, "দেহ পদধূলি, ব জননি : নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে— গতজাব রণে আজি তুরস্ত রাবণি! ভুঞ্জিব স্বর্গের স্থুখ নিরাপদে এবে। কুপাদৃষ্টি যার প্রতি কর, কুপাময়ি, তুমি, কি অভাব তার ?" হাসি উত্তরিলা রত্নাকররত্বোত্তমা ইন্দিরা স্থন্দরী,— "ভূতলে পতিত এবে, দৈত্যকুলরিপু, রিপু তব; কিন্তু সাজে রক্ষোবলদলে লক্ষেশ, আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে পুত্রবধ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে। দিতে এ বারতা, দেব, আইমু এ দেশে। সাধিল তোমার কর্ম সৌমিত্রি স্থমতি: রক্ষ তারে, আদিতেয় ৷ উপকারী জনে. মহৎ যে প্রাণ-পণে উদ্ধারে বিপদে! ' আর কি কহিব, শত্রু ? 'অবিদিত নহে রক্ষঃকুলপরাক্রম! দেখ চিন্তা করি.

<sup>)।</sup> भद्रमिन्द्निणानमा-- भद्राष्ट्रक्षमम् भय् । रिकास- हेळानूती ।

৪। কিল্লল—স্বৰ্ণীয় পাস্ত্ৰক। 🕒 । জনভ বাসভানিল—চিল্লমলয়মাকত।

৭। বর্ষিছে—বর্ষণ করিতেছে। মন্দারপৃঞ্চ—মন্দারপুলাসমূহ।

১৩ । রত্নাকর—সমুদ্র। ইন্দির<del>া</del>—সভ্নী।

১৮। প্রতিবিধানিতে—প্রতিবিধান করিতে।

कि उंशारम, मठीकाल, त्रांशिरव त्रांघरव ।" উত্তরিলা দেবপতি,—"ফর্গের উত্তরে, (मंथ रिंट्सं, कंगमर्स्स, जन्न अस्मर्स ;— সুসজ্জ অমরদল। বাহিরার যদি রণ-আশে মহেমাস রক্ষাকুলপতি, সমরিব ভার সঙ্গে রঙ্গে, দয়াময় ।— না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে।" বাসবীয় চম্ রমা দেখিলা চমকি স্বর্গের উত্তর ভাগে। যত দূর চলে प्तरमृष्टि, मृष्टि मार्टन ट्रिजा सुन्नजी तथ, शङ, जय, मांनी, नियानी, सूत्रके, পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে। গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, কালাগ্নি-সদৃশ তেজে; শিখিধ্বজরথে ক্ষন্দ তারকারি সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী। জলিভে অম্বর যথা বন দাবনিলে ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী; শিখারপে শৃশগ্রাম ভাতিছে ঝলসি নয়ন ৷ টপলা বেন অচলা, শোভিছে পতাকা: রবিপরিষি জিনি তেজোগুণে, वंकवरक हमा ; वर्म वर्ग वर्ग वर्ग সুধিলা মাধবপ্রিয়া ;—"কহ দেবনিধি

সুধিলা মাধবপ্রিয়া;—"কহ দেবনিধি আদিতেয়, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আদি দিক্পাল'? তিদিবসৈত্য শৃত্য কেন হেরি এ বিরহে ?" উত্তরিলা শচীকান্ত বলী; "নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিক্পালে আদেশিলু, জগদস্বে। দেবরক্ষোরণে,

৩। জগদ্বে—জগন্মতঃ। অধ্য-আকাশ। । সম্বিব-স্বর ক্রিব।

 <sup>।</sup> वाजनीत वाजन अनीर टेक जवकीतं। हेर्न् किना। तमा जन्मी।

( হুৰ্জ্বয় উভয় কুল ) কে জানে কি ঘটে !— হয়ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি, -আজি; এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে!" আশীষিয়া স্থকোশনী কেশববাসনা দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সম্বরে ফিরিলা স্থবর্ণ ঘনবাহনে; পশি স্বমন্দিরে, বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা.---আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে, वित्रभवनन, मति, त्रकःकूलछः एथ ! রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষ:কুলপতি :--হেমকৃট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জল তেজে **टो** फिटक त्रशैखक्य! वास्तिष्ट अमृत्त রণবান্ত; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে, অসঙ্খ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে। হেন কালে সভাতলে উত্তরিলা রাণী মন্দোদরী, শিশুশৃত্য নীড় হেরি যথা আকুলা কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে স্থীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী। যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে রক্ষোরাজ, "বাম এবে, রক্ষ:-কুলেন্দ্রাণি, আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিংসিতে মৃত্যু তার! যাও ফিরি শৃত্য ঘরে তুমি;— রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে গ বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব। বৃথা রাজ্যস্থ্রখে, সতি, জলাঞ্চলি দিয়া, বিরলে বসিয়া দোঁহে শারিব ভাহারে অহরহঃ। যাও ফিরি; কেন নিবাইবে এ রোষাগ্নি अध्यनीत्र, রাণি মন্দোদরি ?

১৬। नीक-नकीय नाना।

বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি 🕏 চূর্ণ তুক্তম শৃক্ষ গিরিবর শিরে; গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে !" ধরাধরি করি স্থী লইলা দেবীরে অবরোধে ! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে;— "দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে জয়ী রক্ষ:-অনীকিনী; যার শরজালে কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী 🚓 👵 👵 অতল পাতালে নাগ, নর-নরলোকে; হত সে বীরেশ-আজি অন্তায় সমরে, ক্রেক্ত वीत्रवृन्त । कात्रदर्भ भीन स्मर्गानस्त्र, সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরন্ত্র সে যবে নিভতে !- প্রবাসে যথা মনোছঃখে মরে প্রবাদী, আসরকালে না হেরি সম্মুখে স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে, স্বৰ্ণলঙ্কা-অলঙ্কার! বছকালাবধি পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি; — জিজাসহ ভূমগুলে, কোন্ বংশখ্যাতি त्रत्कावः भथा जिम्म १ किन्ह त्मत नत्त्र পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিছু জগতে वृथा। निमांकन विधि, এত मिरन এবে বামতম মম প্রতি ; তেঁই তথাইল জলপূৰ্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে!

थ। जन्द्रवाय-जन्द्रः । । भन्नज्ञान-नावनम्द । ३० । नान-मर्थ ।

১৪। निष्ठ--निर्कत शान। ১৫। आजन्नकाल-- मृष्ट्रागमस्य। .

১৭। দ্বিতা—ল্লী। . . ২৪। বামতম—অত্যন্ত বাম।

কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে ?
আর কি পাইব তারে ? অশ্রুণারিধারা,
হায় রে, জবে কি কভু কৃতান্তের হিরা
কঠিন ? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্মী সৌমিত্রি মৃচে, কপট-সমরী ;—
বুণা যদি যত্ন আজি, আর না কিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে ! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোর্থি !
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে ;
বিশ্বজয়ী ; স্মরি তারে, চল রণস্থলে ;—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ববুরকুলে,
কর্ববুরকুলের গর্বব মেঘনাদ বলী !"

নীরবিলা মহেম্বাস নিখাসি বিষাদে। ক্ষোভে রোষে রক্ষঃসৈম্য নাদিলা নির্ঘোষে, তিতিয়া মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে।

শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলা গন্তীরে রঘুসৈকা। ত্রিদিবেল্ল নাদিলা ত্রিদিবে! ক্ষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী, স্থারীব, অক্লদ, হন্, নেড্নিধি যত, রক্ষোযম; নল, নীল, শরভ স্থমতি,— পজ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে। মন্দ্রলা জীমৃতবৃন্দ আবরি অস্থরে; ইরশ্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গজ্জিল অশনি; চামুগ্রর হাসিরাশিসদৃশ হাসিল

क्षी-नवधी--कृष्टिक्कांबी ।

১৬। তিতিহা---ভিজিয়া। সত্ত্রশ-ন্দাসারে---সম্বনাঞ্বাহার।

১৭। ঘক-শব্দ। ২০ দি বেড্লিকি-নেডুলের ।

२७। रक्तिमा-रतः वर्गार मंछीव स्त्रमि कविना । बीम्ण्यस-द्यवनम् ।

**२८। रेजचक—नवा**ति।

সোদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা

হর্মদ দানবদলে, মন্ত রণমদে।

ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী

দিনমণি; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে

বৈশানরশাসরূপে; জলিল কাননে

দাবাগ্নি; প্লাবন নাদি প্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী; ভুকম্পনে পড়িল ভুতলো

অট্টালিকা, তরুরাজী; জীবন ত্যজিল

উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি দি

মহাভয়ে জীতা মহী কাঁদিয়া চলিলা

বৈকুপ্তেন কনকাসনে বিরাজেন যথা

মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে;

"বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিয়ু তুমি,

হে রমেশ, তরা ইলা বছ মূর্তি ধরি;
কুর্মপৃষ্ঠে তিন্তাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কুর্মরপে; বিরাজিয় দশনশিখরে
আমি, (শশান্ধের দেহে কলন্ধের রেখাসদৃশী) বরাহমূর্ত্তি ধরিলা যে কালে,
দীনবন্ধু! নর্মিংহবেশে বিনাশিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈতো, জুড়ালে দাসীরে!
থবিবলা বলির গর্বে থব্বাকারছলে,
বামন! বাঁচিয়, প্রভু, তোমার প্রসাদে!
আর কি কহিব, নাথ! পদাঞ্জিতা দাসী!
তেই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে।"
হাসি স্থমধ্র স্বরে স্থিলা মুরারি,

"কি হেতু কাতরা আজি, কহ জগন্মাতঃ

১। সৌদামিনী---বিহাং।

अवन क्षाक्षावम वर्गर वर्गा ३६१ क्ष-कृष्ट्र ।

३०। मुमनमिक्द्व-म्द्रक्त वर्ग्कार्थ।

বস্থ্ধে ? আয়াসে আজি কে, বংসে, তোমারে ?" উত্তরিলা কাঁদি মহী; "কি না তুমি জান, সর্বজ্ঞ ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি। রণে মত্ত রক্ষোরাজ: রণে মত্ত বলী রাঘবেন্দ্র; রণে মত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী ! মদকল করিত্র আয়াসে দাসীরে। দেবাকৃতি রথীপতি সৌমিত্রি কেশরী বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে; আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলনিধি করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষণে; করিলা প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে वीतमर्ल ;--- अविनास, शर्म, आविखरव कान तन, नी जायत, यर्गनका भूत (पर, तकः, नत त्तारम। क्यारन महित এ ঘোর যাতনা, নাথ, কহ তা আমারে ১" চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কা পানে। (मिश्रा ताक्रमवन वाहितिए एटन অসঙ্খ্য, প্রতিঘ-অন্ধ্র, চতুঃকন্ধরূপী। চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে: পশ্চাতে শবদ চলে প্রবণ বধিরি: চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি খন খনাকাররূপে । টলিছে সঘনে স্বৰ্ণলঙ্কা। বহিৰ্ভাগে দেখিলা এপিড রঘুদৈন্য: উর্দ্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে। দেখিলা পুগুরীকাক্ষ, দেবদল বেগে ধাইছে লক্ষার পানে, পক্ষিরাজ যথা গরুড, হেরিয়া দূরে मদা-ভক্ষ্য ফণী,

১। আরাদে—আরাল অর্থাং ক্লেশ দের। । মদকল—নবনন্ত।
১৮। প্রতিব-অভ-রাগাড়। ২১। পরাগ-ধ্লি। ২৬। উপিক্ল-চেউপকৃষ।

ভঙ্কারে! পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে! পলাইছে যোগীকুল যোগ যাগ ছাড়ি; কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী, ভয়াকুলা; জীবব্ৰজ ধাইছে চৌদিকে ছন্নমতি। ক্ষণকাল চিস্তি চিস্তামণি ( যোগীজ্ৰ-মানস-হংস ) কহিলা মহীরে;— "বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি তব পক্ষে! বিরূপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে, তেজস্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে। না হেরি উপায় কিছু; যাহ তাঁর কাছে, মেদিন।" পদারবিনে কাঁদি উত্তরিলা বসুদ্ধরা; "হায়, প্রভু, ছরন্ত সংহারী ত্রিশুলী; সতত রত নিধনসাধনে ! নিরম্ভর তমোগুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি। काल-मर्श-माथ, मोति, मना नश्चांटेरण, উগরি বিষাগ্নি, জীবে ! দয়াসিক্ষ তুমি, বিশ্বস্তর; বিশ্বভার তুমি না বহিলে, क बात वहित्व, कर ? वाँठा । मानीत्त्र, হে প্রীপতি. এ মিনতি ও রাঙা চরণে !" উত্তরিলা হাসি বিভু, "যাও নিজ স্থলে, বস্থুধে; সাধিব কার্য্য তোমার, সম্বরি দেববীর্যা। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষণে দেবেন্দ্র, রাক্ষসত্বঃথে ত্থা উমাপতি।" মহানন্দে বসুদ্ধরা গেলা নিজ স্থলে। কহিলা গরুড়ে প্রভু, "উড়ি নভোদেশে, গরুত্মান্, দেবতেজঃ হর আজি রণে, হরে অমুরাশি যথা তিমিরারি রবি; কিশ্ব। তুমি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি

অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে।"

বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে পক্ষিরাজ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে, আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী। যথা গৃহমাঝে বহিন জলিলে উত্তেজে, গবাক-ত্যার-পথে বাহিরায় বেগে শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দার দিয়া त्राक्रम, निर्नापि त्रार्य: शब्बिल किपिटक त्रचूरें नर्छ ; देनवेवन श्रीना ममदेते । আইলা মাতঙ্গবর এরাবত, মাতি त्रवत्यः , शृष्ठेष्परम परञ्जानिनित्यनी সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশুক্স যথা রবিকরে, কিম্বা ভামু মধ্যাহে ; আইলা শিখিধ্বজ রথে রথী ক্ষন্দ তারকারি সেনানী: বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী; किन्नत, शक्तर्वत, यक्त, विविध वाहरन। আতকে শুনিলা লক্ষা স্বৰ্গীয় বাজনা: কাঁপিল চুমকি দেশ অমর-নিনাদে। সাষ্টাক্তে প্রণমি ইল্রে কহিলা নুমণি,— "দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি। কত যে করিমু পুণ্য পূর্ব্বজন্ম আমি, কি আর কহিব তার ? তেঁই সে লভিয় পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে বজ্রপাণি! তেঁই আজি চরণ-পরশে পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী ?" উত্তরিলা স্বরীশ্বর সম্ভাষি রাঘবে,— "দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি ! উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে রাক্ষদ অধর্মাচারী। নিজ কর্মদোষে

১১। সহত্রাক-সহত্রচকু: वर्गार देखा। ১২। ভার-ছর্ব্য।

১৫। वाहम-- (य वहम करत, चर्बार अध स्थापि।

মজে রক্ষঃকুলনিধি; কে রক্ষিবে তারে !
লভিমু অমৃত যথা মথি জলদলে,
লগুভণ্ডি লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
দাধনী মৈথিলীরে, শ্র, অপিবে তোমারে
দেবকুল ! কত কাল অতল সলিলে
বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে !"

বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে।
অধুরাশি সম কমু ঘোষিল চৌদকে
অযুত ; টক্ষারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিলা প্রবণপথ! গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেন্দ্রে
ভেদি বর্মা, চর্মা, দেহ, বহিল প্লাবনে
শোণিত! পড়িল রক্ষোনরকুলরথী;
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জনবলে; পড়িল নিনাদি
বাজীরাজী; রণভূমি পুরিল ভৈরবে!

আক্রমিলা স্বর্দে চত্রক্স বলে
চামর-অমরত্রাস। চিত্রর্থ রথী
সৌরতেজঃ রথে শ্র পশিলা সংগ্রামে,
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বার্ধে।
আহ্বানিল ভীম রবে স্থাীবে উদ্প্রারথীশ্বর; রথচক্র খুরিল ঘর্ষরে
শতজলস্রোভোনাদে। চালাইলা বেগে
বাঙ্কল মাতক্রযুথে, যুথনাথ যথা
হর্ষার, হেরিয়া দূরে অক্সদে; রুষিলা
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
মুগদলে! অসিলোমা, তীক্ষ্ম অসি করে,
বাজীরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে

৮। क्यू-भव, भाक।

১১। कलचक्त--वार्वनम्र ।

১৪। क्श्रज्ञ-स्खिनम्ह।

১৯। जोतरज्वः - च्याप्ना मोबिभानी ।

বীরর্ষভ। বিজ্ঞালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা সর্বনাশী) হন্ সহ আরম্ভিলা কোপে সংগ্রাম। পশিলা রণে দিব্য রথে রথী রাঘব, দিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা বজ্রধর! শিখিবজ স্বন্দ তারকারি, স্থান্দর লক্ষণ শ্রে দেখিলা বিশ্বয়ে নিজপ্রতিম্তি মর্ত্যে। উজ্লি চৌদিকে ঘনরূপে রেণুরাশি; টলটল টলে টলিলা কনক-লঙ্কা; গজিলা জলধি। স্কিলা অপূর্বব ব্যুহ শচীকান্ত বলী।

বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী; ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি বিস্ফুলিঙ্গ; তুরঙ্গম হেষিল উল্লাসে। রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া, ধায় অগ্রে, উষা যথা, একচক্রে রথে উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে। নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে। সম্ভাষি সার্থিবরে, কহিলা সুর্থী,— "নাহি যুঝে নর আজি, হে সৃত, একাকী, দেখ চেয়ে! ধুমপুঞ্চে অগ্নিরাশি যথা, শোভে অস্থারিদল রঘুসৈশ্য মাঝে। আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে ইব্রজিত !" স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলমিধি সরোষে গজিয়া রাজা কহিলা গভীরে: "চালাও, হে সৃত, রথ যথা বক্তপাণি বাসব।" চলিল রথ মনোরথগতি। পালাইল রঘুদৈশু, পালায় যেমনি

মদকল করিরাজে হেরি, উদ্ধানে

বনবাসী! কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,

বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পালায় চৌদিকে আতক্ষে। টক্ষারি ধনুঃ, তীক্ষতর শরে মুহুর্ত্তে ভেদিলা ব্যহ বীরেন্দ্র-কেশরী, সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে বালিবন্ধ ! কিম্বা যথা ব্যাছ নিশাকালে গোষ্ঠবৃতি ! অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে, শিঞ্জিনী আকর্ষি রোমে তারকারি বলী রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্চলিপুটে নমি শুরে লক্ষেশ্বর কহিলা গম্ভীরে,— "শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পুজে দিবানিশি কিশ্বর ! লঙ্কায় তবে বৈরীদল মাঝে কেন আজি হেরি তোমা 😲 নরাধম রামে হেন আত্রকুল্য দান কর কি কারণে, কুমার ? রথীন্দ্র তুমি; অক্সায় সমরে মারিল নন্দনে মোর লক্ষণ; মারিব কপটসমরী মূঢ়ে; দেহ পথ ছাড়ি!"

কহিলা পার্বতীপুত্র, "রক্ষিব লক্ষ্মণে, রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে। বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে, নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে!"

সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে, হুক্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে শক্তিধরে! বিজ্ঞয়ারে সম্ভাষি অভ্যা কহিলা, "দেখু লো, স্থি, চাহি লক্ষা পানে,

e। श्रायम---वक्रा

৭। গোঠবৃতি—গোরালের বেডা।

১৫। কুমার-কার্তিকের।

২৫। শক্তিবর-কার্ভিকের।

 <sup>।</sup> वानिवद--वानित्र वै।

৮। শিঞ্জিনী--ধর্মকের ছিলা।

২৪। কাতরিশ্বা—কাতর করিয়া।

তীক্ষ্ণারে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে নির্দায়! আকাশে দেখ্, পক্ষীক্র হরিছে-দেবতেজঃ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি, নিবার কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা বাছার কোমল দেহে। ভকত-বংসল সদানন্দ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে; তেঁই সে রাবণ এবে তুর্বার সমরে, স্বজনি!" চলিলা আশু সৌরকররূপে নীলাম্বরপথে দৃতী। সম্বোধি কুমারে বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা—"সম্বর অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে। মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি !" ফিরাইলা রথ হাসি স্বন্দ তারকারি মহাস্থর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া অসঙ্খ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সহরে এরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বছ্রপাণি।

বেড়িল গন্ধর্ব নর শত প্রসরণে রক্ষেন্দ্র; হুকারি শ্র নিরস্তিলা সবে নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভক্ষে বনরাজী। পালাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া লজ্জায়! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি, হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।

ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হৃদ্ধারি এরাবতশির: লক্ষি। অর্দ্ধপথে তাহে শর রৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সম্বরে। কহিলা কর্ব্বরুপতি গর্কে স্থরনাথে;—

ণ। স্থেহেন-স্থেহ করেন।

३८। कड़ेक-रेगण।

১>। নিহন্তিলা—নিরম্ভ করিলা।

३०। योणाच्य्रभय—चाळाचनवः।

১৮। धामवन-धालिमव, विदेश।

२०। नार्य-नृवान्त वर्ष्य।

"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি, চিক্ল কম্পবান তুমি, হত সে রাবণি, তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে। তেঁই বৃঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি, নির্লজ্জ ! অবধ্য তুমি, অমর; নহিলে দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা মুহূর্ত্তে! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষণে, ত মম প্রতিজ্ঞা, দেব !" ভীম গদা ধরি, লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে, সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে, উक्रांतरम कार्य अप्रि वाक्रिन सन्सनि! एकाति कृलिमी तार्य धतिला कूलिएम ! অমনি হরিল তেজঃ গরুড: নারিলা লাডিতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী! প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি অভভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে ঝড়ে! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বর্থে। যোগাইলা মুহূর্তেকে মাতলি সারথি সুরথ; ছাড়িলা পথ দিতিস্কুতরিপু অভিমানে। হাতে ধরুঃ, ঘোর সিংহনাদে দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে। কহিলা রাক্ষসপতি; "না চাহি তোমারে আজি, হে বৈদেহীনাথ। এ ভবমগুলে আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে! কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী

১১। কোষ-তরবারির খাপ।

১৪। দভোগি--বন্ধ।

২০। মাতলি—ইন্দের সার্থ।

১२। कृणिनी---दबी, देखा।

<sup>,</sup> ১१। महीक्रक--वृष्ण।

২৬। জীব-জীবিত থাক।

পামর ? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি শিবিরে, রাঘবভোষ্ঠ।" নাদিলা ভৈরবে মহেম্বাস, দূরে শূর হেরি রামান্তজে। বুষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে শৃরেন্দ্র; কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে। চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে; অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে অগ্নিরাশি; ধুমকেতু-সদৃশ শোভিল রথচূড়ে রাজকেতু! যথা হেরি দূরে কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি অম্বরে: চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে পুত্রহা সৌমিত্রি শৃরে; ধাইলা চৌদিকে হুহুছারে দেব নর রক্ষিতে শূরেশে। ধাইলা রাক্ষসকৃদ্দ হেরি রক্ষোনাথে। বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমৃথি সংগ্রামে, আইলা অঞ্জনাপুত্র,—প্রভঞ্জনসম ভীমপরাক্রম হন্, গর্জ্জি ভীম নাদে। যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তুলারাশি চৌদিকে; রাক্ষসকুন্দ পালাইলা রড়ে হেরি যমাকৃতি বীরে। কৃষি লঙ্কাপতি टाक् टाक् भरत भूत अश्रितिमा भृरत । অধীর হইলা হনু, ভূধর যেমতি ভূকম্পনে! পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে वीरतल, जानरम वाश् निक वल मिला নন্দনে, মিহির যথা নিজ করদানে ভূষেন কুমুদবাঞ্ছা স্থধাংশুনিধিরে। কিন্তু মহাক্তৰতেক্তে তেজনী সুর্গী

১२। পृंबरा-पृबरण चर्गार दर पृंबदक मादि। चन्नमापूक-स्नुमाप्।

৭১। অছিরিলা—অছির করিলা।

२२। धुनद-त मुधिनीटक बातन करत चनार नक्छ। १०। विविध-पूर्वा।

নৈক্ষেয়, নিবারিলা প্রনতনয়;— **७**क निया तनतरक भानारेना रन्। আইলা কিন্ধিন্ধ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে উদত্যে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা লঙ্কানাথ,—"রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে, বর্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে? আতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে; তারে ছাড়ি কেন হেখা রথীকুল মাঝে তুই, রে কিঞ্চিন্ধানাথ ? ছাড়িমু, যা চলি স্বদেশে! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি আবার তাহার, মৃঢ় ? দেবর কে আছে আর তার ?" ভীম রবে উত্তরিলা বলী সুগ্রীব,—"অধর্মাচারী কে আছে জগতে তোর সম, রক্ষোরাজ ? পরদারালোভে সবংশে মজিলি, হুষ্ট ? রক্ষংকুলকালি তুই, রক্ষঃ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে। উদ্ধারিব মিত্রবধু বধি আজি তোরে!" এতেক কহিয়া বলী গজ্জি নিক্ষেপিলা গিরিশৃক। অনম্বর আঁধারি ধাইল শিখর: সুতীক্ষ্ণ শরে কাটিলা স্থর্থী রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিথরে। টক্কারি কোদগু পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি তীক্ষতম শরে শ্র বিঁধিলা স্থাবৈ হুক্কারে! বিষমাঘাতে ব্যথিত সুমতি, পালাইলা; পালাইলা সত্রাসে চৌদিকে রঘুদৈন্য, (জল যথা জাঙাল ভাঙিলে (कालाश्टल) : (मयमल, (छरङाशीन अदर, পালাইলা নর সহ, ধৃম সহ যথা যায় উভি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে

পবন! সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষাণে দেবাকৃতি ! বীরমদে তুর্মদ সমরে तावन, नामिना वनी छङ्कात त्रव ;---नां जिला मोिपि कि मृत निर्वय ऋष्ट्य, নাদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে। (मन्य उपयुः ध्यी छेक्का तिला त्रास्य। "এত ক্ষণে, রে লক্ষণ,"—কহিলা সরোধে রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইমু কি তোরে, নরাধম ? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি ? শিখিধ্বজ শক্তিধর ? রঘুকুলপতি, ভাতা তোর ? কোথা রাজা স্থগ্রীব ? কে তোরে রক্ষিবে পামর, আজি ? এ আসর কালে সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র উর্দ্মিলা, ভাব্ দোহে! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে দিব এবে: রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী! কৃক্ণে সাগর পার হইলি, ফুর্মতি, পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি, হরিলি রাক্ষসরত্ব—অমূল জগতে।" গজিলা তৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে অগ্নিখাসম শর; ভীম সিংহনাদে উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী,— "ক্তবুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি, নাহি ডরি যমে আমি: কেন ডরাইব তোমায় ? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি, যথা সাধ্য কর, রথি; আশু নিবারিব শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা!" বাজিল তুমুল রণ; চাহিলা বিস্থয়ে দেব নর দোঁহা পানে; কাটিলা সৌমিত্রি

শরজাল মৃত্যুহি: ত্ত্তার ববে। সবিস্থায়ে রক্ষোরাজ কহিলা, "বাখানি বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি! শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস স্থরথি, তুই; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!" শ্বরি পুত্রবরে শ্বর, হানিলা সরোষে মহাশক্তি! বজনাদে উঠিলা গৰ্জিয়া, **উ**ब्ब्रिन बश्रतराम सोमामिनीकाल. ভীষণরিপুনাশিনী! काँ शिना मखरव দেব, নর! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে লক্ষ্ণ, নক্ষত্ৰ যথা; বাজিল ঝন্ঝনি দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে। সপর্গ গিরিসম পড়িলা স্থমতি। গহন কাননে যথা বিঁধি মুগৰুরে কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় জ্রুতগতি তার পানে: রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী थांडेन धतिरा नाता । छेठिन को पिरक আর্ত্তনাদ। হাহাকারে দেবনররথী বেড়িল সৌমিত্রি শূরে। কৈলাসসদনে শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী,— "মারিল লক্ষণে, প্রভু, রক্ষংকুলপতি সংগ্রামে! ধূলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি स्वितानन्त्र धरव । ज्याना त्राकरम, ভকত-বংসল তুমি; লাঘবিলা রণে वामरवत वीतगर्व ; किन्छ छिक्का कति, বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষণের দেহে!"

হাসিয়া কহিলা শূলী বীরভন্ত শূরে—
"নিবার লঙ্কেশে, বীর।" মনোরথ-গতি,

১৩। সপয়গ—সসর্প।

১१। भे<del>व श</del>ृक्टपर ।

२8 । जाचविना--नायव कतिना चर्बार कथाटेना ।

রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে বীরভদ্র; "যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধানে, রক্ষোরাজ! হত রিপু, কি কাজ সমরে ?" স্বপ্লসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা। जिश्हनारम भ्त्रजिश्ह जारताहिना तरथ ; বাজিল রাক্ষস-বাছা, নাদিল গম্ভীরে ताकम ; পশिना भूरत तकः- अनीकिनी-রণবিজয়িনী ভীমা, চামুগুা যেমতি त्रकृतीत्क नामि त्नवी, তাগুবি উল্লাসে, অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি, রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ! দেবদল মিলি স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা वन्नीवृन्म त्रकः रमना विख्यमः शीरण ! হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা-অভিমানে সুরদলে স্থরপতি গেলা সুরপুরে। ইতি শ্রীমেঘবাদবধে কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম मश्रमः मर्गः।

 <sup>।</sup> ভাঙৰি—ভাঙৰ বৰ্ণাং নৃত্য কৰিব।

## অস্ট্রম সূর্গ

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে, প্রাবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে কিরীট; রাখিলা খুলি অস্তাচলচ্ড়ে দিনান্ডে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে দিনদেব; তারাদলে আইলা রজনী; আইলা রজনীকান্ত শাস্ত সুধানিধি।

শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে
রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে! নয়নজ্জল, অবিরল বহি,
ভাতলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,
পড়ে তলে প্রস্রবণ! শৃত্যমনাঃ থেদে
রঘুসৈত্য;—বিভীষণ বিভীষণ রণে,
কুমুদ, অঙ্গদ, হন্, নল, নীল বলী,
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ণ সবে প্রভুর বিষাদে।

চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিমূ যবে,
লক্ষণ, কুটীরছারে, আইলে যামিনী,
ধরুঃ করে হে সুধন্ধি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি: আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ্-সলিলে মগ্ন; তবুও ভুলিয়া
আমার, হে মহাবাহ, লভিছ ভূতলে

১। বিরাম-মন্দিরে---বিশ্রামগৃহে। ৪। তমোহা--- অন্ধকারনাশক। মিহির--- ছব্য। ১২। গৈরিক---বাত্বিশেষ। ১৩। প্রশ্রবশ্বরণা।

বিধাম ৷ ধাৰিৰে আজি কে, কহ, আমাৰে ! डेठे, वाल ! करव कृषि विश्व लालिएड माड्-चाका ! ख्रव यकि यम काशासाहर-চিত্তাগাত্ম আমি—তাভিলা আমাতে, প্রাণাধিক, কঃ, ত্রি, কোন্ অপরাধে अलदाधी ७व कार्ड अक्षि कानकी ? পেৰৰ জন্মণে অবি বক্ষাক্রিগারে কাদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভূলিলে— ষে ভাই, কেমনে ভূমি ভূলিলে হে আজি মাভূসম নিভা যাবে সেবিভে আদরে! (इ बाषवक्षाहरू।, छव कृषवध्, त्रात्थ वंकि (भोनएख्य ? ना मास्ति मःशास्म হেন হুইন্ডি চোরে উচিড কি ভব এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্বভুক্ সম ছুর্বার সংগ্রামে ভূমি ! উঠ, ভীমবাহু, बचुक्नछग्रकडु! वमशंग्र वाभि তোমা বিনা, যথা রথী শৃক্সচক্র রথে ! ভোমার শয়নে হনু বলহীন, বলি, खनशीन थमः यथा : विकारि विवारम অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা স্থাীব স্থমতি, यथीत कर्व दिशासम विजीवन त्रथी, वाक्न क वलीमन ! डेठ, चत्रा कति, कुड़ा ७ नग्नन, जारे, नग्नन डेगील ! "কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ ত্রন্ত রণে, ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে। নাহি কান্ধ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—

नारि कास, व्यवस्त, नाराप्त स्व

১६। (श्रीमाखह-शूनखनस्म दावन। ১৪। मर्द्रपूर् भम-विश्वपृता।

১৫। क्कांक- वाकाटक इःदर निवावत कदा वात । ১৯। विलाटल-विलाल कदत ।

**২১ : কর্বোরক—রাক্**গলে<del>ট</del>।

२७। देवीन-- देवीनम कतिवा वर्षार श्रकानिवा, ठारिका।

Statisty i Big ain janin diain Ant tine, in. Jre. man. केर्म्य भन्य होत्, क्यांच क्रयांच क पूर्व, लक्षण, व्याचि, कृषि सा किर्तिल अर्फ , भारत १ 'क कांचन, शुंबानम गान प्राची, प्राची, स्थान में न आधार, असक , गार रें कि बाल देवान क्ष'नामा रमृद्द छ।'म, भुनरामो कर्म १ हें?, दरम । आधि का विश्व क हैंस ्म भा कांच चक्षां वार्त, यात . चायवान, বাকাট্ডার গাভি হুমি প্রিলা করিন। সমহাৰে সদা এমি কালিতে তেবিল व्यक्तमञ्जू क सम्भ , भूषित्र यक्ति . का आपनाता, विकि धात अग्रासन करण আমি, তবু লাভি ভূমি চাত মোৰ পাৰে, श्रानाधिक १ (इ लच्चन, क्र व्यक्तित कड़ ( সুদ্রাভ্রংসল ভূমি বিভিন্ন লগতে ! ) भारक कि जामारत, उन्हें, हिटानम कृषि আমাৰ ৷ অভেল আমি ধৰে লকা কৰি, পু'ভমু , চৰভাকুলে,—ছিলা কি (চৰভা এই क्ल १ .इ दक्षी, म्यामदी कृषि ; শিশির-আসাত্র নিভা সবস কুমুমে, নিদাঘাও : প্রাণদান : দত এ প্রস্নে ! সুধানিধি ভূমি, দেব সুধাংও; বিভব कीरमणाश्मी स्था, वांठा व नचात-বাঁচাও, করুণাময়, ভিখাবী রাঘ্রে।"

১। অভাগিনী—ইহা সীতার বিশেষণ। রাবের সীতাকে অভাগিনী বলিবার ভাংপর্যা এই যে, সীতার নিমিতেই লক্ষণের এভার্তী ছরবরা ব্রীরাবে।

२६ । जन्न-जन्न करिना पाए । १०। व शास्य- मध्यम् प्राप्ता

২৪। বিভর-বিভরণ অধাং দাম কর।

এইরপে বিলাপিলা রক্ষাকুলরিপ্ রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমামুদ্ধে; উচ্চাসিলা বারকুল বিধানে চৌনিকে, মহীক্ষব্যহ যথা উচ্ছাসে নিশীথে, বছে কবে সমীরব পছন বিপিনে।

নিরানন্দ শৈলভাতা কৈলাস-আলয়ে दचनम्बद्भद्र छुःद्रथः छेः त्रक्र-छात्म्सः ধক্তটির পাদপধ্রে পড়িছে সঘনে অঞ্বারি, শতদলে শিশির যেমতি প্রভাষে ! সুধিলা প্রভু, "কি হেতু, সুন্দরি, কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে ?" "কি না তুমি জান, দেব !" উত্তরিলা দেবী भीतो : "मन्तर्गत लात्क, वर्गनकाशूर्त्र, আক্রেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সককণে। অধীর জদত্ত মম রামের বিলাপে! কে আর, হে বিশ্বনাথ, পুজিবে দাসীরে এ বিশে ? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি আমায়; ড্বালে নাম কলঙ্কসলিলে। তপোভन्न দোষে नामी দোষী তব পদে. তাপদেন্দ্র; তেঁই বুঝি, দণ্ডিলা এরূপে ? কৃক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে। কক্ষণে মৈথিলীপতি পজিল আমারে !" নীরবিলা মহাদেবী কাঁদি অভিমানে।

নারাবলা মহাদেবা কালে আভ্নানে হাসি উত্তরিলা শস্তু, "এ অল্প বিষয়ে, কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি ? প্রের রাঘবেন্দ্র শ্রে কৃতান্তনগরে

৪। নিশীপ--অর্থরাতা।

৬। শৈলত্বতা---গিরিবালা।

१। উৎসঙ্গ-প্রদেশে—ক্রোড্ডেলে অর্থাৎ কোলে।

৮। युर्विहि—सर्वात्तर। जयत्न-क्रमांगण, नित्रस्त्र, यन यन।

১৪। আ**ক্ষেপিছে—আক্ষে**প করিতেছে। ২৬। **ক্বতান্তনগরে**—যমপুরে।

মারা সহ; সশবীরে, আমার প্রসাদে,
প্রবেশিরে প্রেভাচনে চালবলি ধরী।
পিতা রাজা দশরণ দিনে ভাবে করে
কি উপায়ে ভাই ভার জীবন লভিবে,
আবার; এ নিরানন্দ ভাক চল্লামনে!
দেহ এ ত্রিশৃল মম মাহায়, স্থুক্ষবি।
ভামোমর যমদেশে অগ্নিস্তুত্ব সম
আলি উজ্জালিবে দেশ; পৃজ্জিবে ইহাবে
প্রেভকুল; রাজদাওে প্রজাকুল যথা।"

देकलाञ्चनमहत्व छुन्। यात्रिला भाषाद्य । অবিলয়ে কুছকিনী আসি প্রণমিলা অম্বিকার; মৃত্ যুদ্ধে কচিলা পার্ব্বভী;— "या । जूमि नदाधारम, विचवित्माहिम। কাদিছে মৈথিলীপতি, সৌমিত্রির শোকে আকুল: সংঘাধি তারে সুমধ্র ভাষে, লহ সঙ্গে প্রেভপুরে; দশরথ পিত। আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে স্থমতি সৌমিত্রি জীবন পুনা, আর যোধ যড়, হত এ নধর রূপে। ধর পদকরে ত্রিশূলীর শূল, সভি। অগ্নিভম্ভ সম ত্মোময় যম্দেশে জলি উজ্জলিবে অস্ত্রবর।" প্রণমিয়া উমায় চলিলা মায়া। ছায়াপথে ছায়া পালাইলা দুৱে ক্রপের ছটায় যেন মলিন! হাসিল তারাবলী—মণিকুল সৌরকরে যথা। পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা, मिसूनीरत उत्री यथा, हलिला क्रभमी

२। (अञ्चलम-इञ राक्तिवरभत्र शाम, वर्षार वर्षामतः।

৭। তমোমর—অবকারময়। ২৬। বরুবে—আকালবুবে অবাং আকালে।

११ । निष्मीद-भव्यक्ता । एडी---(नोका ।

লঙ্কা পানে। কত ক্ষণে উতরিলা দেবী यथाय मरेमरण क्ष त्रघुकुनमणि। পুরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয় সৌরভে। রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী,— "মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি, বাঁচিবে প্রাণের ভাই; সিম্বৃতীর্থ-জলে করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে যমালয়ে: সশরীরে পশিবে, স্থমতি, তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে। পিতা দশর্থ তব দিবেন কহিয়া কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষণ লভিবে জীবন। হে ভীমবাই, চল শীঘ্র করি। স্জিব সুড়ঙ্গপথ; নির্ভয়ে, সুর্থি, পশ তাহে; যাব আমি পথ দেখাইয়া তবাগ্রে। স্থ্রীব-আদি নেতৃপতি যত, কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্ণে।" সবিস্ময়ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত নেতৃনাথে, সিন্ধৃতীরে চলিলা স্থুমতি— মহাতীর্থ। অবগাহি পৃত স্রোতে দেহ মহাভাগ, তুষি দেব পিতৃলোক-আদি

মহাতীর্থ। অবগাহি পূত স্রোতে দেহ
মহাভাগ, তুষি দেব পিতৃলোক-আদি
তর্পণে, শিবির-দারে উতরিলা দর।
একাকী। উজ্জল এবে দেখিলা নুমণি
দেবতেজ্ঞঃপুঞ্জে গৃহ। কৃতাঞ্জলিপুটে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রথী পৃঞ্জিলা দেবীরে।
ভূষিয়া ভীষণ তমু স্ববীর ভূষণে
বীরেশ, সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহদে—
কি ভয় তাহারে, দেব সুপ্রসন্ন যারে ?

চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির কানন-পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে স্থাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে। व्यार्थ व्यार्थ मायारावी विनना नीत्रत । কত ক্ষণে রঘ্বর শুনিলা চমকি কল্লোল, সহস্র শত সাগর উথলি রোবে কল্লোলিছে যেন! দেখিলা সভয়ে অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশার্ত! বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী বজ্রনাদে: রহি রহি উথলিছে বেগে তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়: উচ্ছাসিয়া ধৃমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে ! নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে: কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা; ঘন ঘনাবলী, উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শৃত্যপথে বাতগর্ভ, গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে ! সবিশ্বয়ে রঘুনাথ নদীর উপরে

হেরিলা অভুত সেতু, অগ্নিময় কভু, কভু ঘন ধুমারত, স্থূন্দর কভু বা সুবর্গে নির্দ্মিত যেন! ধাইছে সতত সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি---হাহাকার নাদে কেহ; কেহ বা উল্লাসে। স্থাধলা বৈদেহীনাথ,—"কহ, কুপাময়ি,

কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত ! কেন বা অগণ্য প্রাণী ( অগ্নিশিখা হেরি পতকের কুল যথা ) ধায় সেতু পানে ?"

উত্তরিলা মায়াদেবী,—"কামরূপী সেতু,

क्रान-कन कन चंच ।

পরিধা--গড়বাই।

১ । পর:—ছয় । •

১७ । शायकदानि-अधिवानि ।

३६। शिनाकी—महाराय । शिनाक—चित्रकृ: । हेत्र्—वांश ।

<sup>🤏।</sup> কামরূপী—সেজ্জারূপী, অর্থাং হর্ণন হেমন ইচ্ছা, সেইরূপ রূপ যে ধারণ করিতে পারে।

সীতানাথ; পাপী-পক্ষে অগ্নিময় তেজে, ধুমাবৃত; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী, প্রশস্ত, স্থুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা ! ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নুমণি, ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে প্রেতপুরে, কর্মাফল ভুঞ্জিতে এ দেশে। ধর্ম্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদারে; পাপী যারা সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি মহাক্লেশে; যমদৃত পীড়য়ে পুলিনে, জলে জলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন! চল মোর সাথে তুমি; হেরিবে সম্বরে নরচক্ষ্: কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।" धीरत भीरत त्रच्यत हिनना भन्हारक, স্বুবৰ্ণ-দেউটা সম অগ্ৰে কুহকিনী উজ্জ্বলি বিকট দেশ। সেতুর নিকটে সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মূরতি যমদূত দণ্ডপাণি। গর্জি বজ্ঞনাদে সুধিল কৃতান্তচর, "কে তুমি ? কি বলে, সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে আত্মময় ? কহ ছরা, নতুবা নাশিব দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে!" হাসি মায়াদেবী শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে।

নতভাবে নমি দৃত কহিল সতীরে;— "কি সাধা আমার, সাধ্বি, রোধি আমি গতি তোমার ? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ উল্লাসে, আকাশ যথা উষার মিন্সনে !" देवछत्रगी नमी भात इहेना छेछ्दा। লোহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে

রঘুপতি; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি। আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নুমণি \* ভীষণ তোরণ-মুখে,—"এই পথ দিয়া যায় পাপী তুঃখদেশে চির তুঃখ-ভোগে;— হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে!" অস্থিচর্ম্মসার দ্বারে দেখিলা সুর্থী জ্ব-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তন্ত্ থর থরি; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে, বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি। পিত, শ্লেমা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে বিশাল-উদর বসে উদরপরতা:— অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি ছুর্মতি পুনঃ পুনঃ, তুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে স্থাত! তাহার পাশে প্রমত্ত হাসে চুলু চুলু আঁখি। নাচিছে, গাইছে কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা সদা জ্ঞানশৃত্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা। তার পাশে ছুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ শব যথা, তবু পাপী রত গো স্থরতে— দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে ! তার পাশে বসি যক্ষা শোণিত উগরে,

৩। আথেয়—অগ্নিমন। ৪। তোরণ—গেট। ৬। স্পৃহা—ইচ্ছা, লোভ।
১১। শ্লো—কফ। ১০। বিশাল-উদর—লখোদর। ১৪। অজীর্ণ—অপাক।
১৪—১৬। অজীর্ণ ভোজন-দ্বা ইত্যাদির তাংপধ্য এই যে, ঔদরিক ব্যক্তির ভোজনলালসা অধিক হর, অত্রাং সে উপাদের সামগ্রীর ভক্ষণস্থার প্রভিক্তিত অপাক দ্বাজাত
উলীরণপ্রাক উদর শৃত করে।

১৬—১৯। প্রমন্ততা। নৃত্য, গীত, ক্রন্ধন, জানহরণ প্রভৃতি কিরা শুমন্ততার স্বাভাবিক লব্দ। ২৩। যক্ষা—যক্ষাকাস।

কাসি কাসি দিবানিশি: হাঁপায় হাঁপানি-মহাপীড়া! বিস্থৃচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁথি; মুখ-মল-দারে বহে লোহের লহরী শুভ্ৰজলরয়রূপে! তৃষারূপে রিপু আক্রমিছে মুহুমুহিঃ; অঙ্গগ্রহ নামে ভয়ন্ধর যমচর গ্রহিছে প্রবলে ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যান্ত, নাশি জীব বনে, রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে কৌতুকে! অদূরে বদে সে রোগের পাশে উন্মত্ততা,—উগ্ৰ কভু, আহুতি পাইলে উপ্র অগ্নিশিখা যথা। কভূ হীনবলা। বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত; কভু বা উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা কালী! কভু গায় গীত করতালি দিয়া উন্মদা; কভু বা কাঁদে; কভু হাসিরাশি বিকট অধরে; কভু কাটে নিজ গলা তীক্ষ্ণ অন্তে; গিলে বিষ; ডুবে জলাশয়ে. গলে দড়ি! কভু, ধিকৃ! হাব ভাব-আদি বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে কামাতুরা! মল, মৃত্র, না বিচারি কিছু, অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াদে। কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা স্রোতোহীন প্রবাহিণী—পবন বিহনে। আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে ? দেখিলা রাঘব রথী অগ্রিবর্ণ রথে

<sup>।</sup> বিহুচিকা-ওলাওঠা, উৰৱ-প্ৰভা।

<sup>।</sup> তলক্ষরররপে—তলক্ষণবেগরপে। অর্থাং ওলাউঠা রোগে সর্ক্ষরীরেল্ল শোণিত ক্ষরণে পরিণত হইবা মুব ও মলহার বিয়া বহিণত হইতে থাকে। আরু পিণালা, আকর্ষী প্রতি ক্রিয়া উক্ত রোগের প্রবাদ সক্ষণ।

১। অস্প্রহ্—আক্ষী, বস্তুইকার, বেঁচারোগ।
১৩। প্রবাহিতী—মনী।

( বসন শোণিতে আর্জ, খর অসি করে, ) রণে! রথমুখে বসে ক্রোধ সূতবেশে! নরমুগুমালা গলে, নরদেহরাশি সম্মুখে! দেখিলা হত্যা, ভীম ঋজাপাণি; উদ্ধিবাহু সদা, হায়, নিধনসাধনে ! বুক্ষশাখে গলে বুজ্ব ত্বলিছে নীরবে আত্মহত্যা, লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আঁখি ভয়ঙ্কর! রাঘবেন্দ্রে সম্ভাষি স্থভাষে কহিলেন মায়াদেবী—"এই যে দেখিছ বিকট শমনদূত যত, রঘুরথি, নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমগুলে অবিশ্রাম, ঘোর বনে কিরাত যেমতি মুগয়ার্থে ৷ পশ তুমি কৃতান্তনগরে, সীতাকান্ত; দেখাইব আজি হে তোমারে কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে! দক্ষিণ ছুয়ার এই; চৌরাশি নরক-কুগু আছে এই দেশে। চল ধরা করি।" পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী, দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন বসস্ত; অমৃত কিম্বা জীবশৃত্য দেহে! অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে আর্ত্তনাদ; ভূকস্পনে কাঁপিছে সঘনে कन, चन ; भिर्घावनी छेशतिरह त्रास्य কালাগ্নি; তুর্গন্ধময় সমীর বহিছে, লক্ষ লক শব যেন পুড়িছে শাশানে! কত ক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সন্মুখে

১। ধর—তীকু।

২। হতবেশে—সার্থিবেশে।

१ निवननायत्न-माननन्त्राद्य वर्षार मात्रत्व।

३६। कीटर-कीदिण पाटक। ३०। मार्यमध-मार्याननमध्य।

२६ । ज्रज्ञस्य - ज्रज्ञपूर्व। ज्योद - ज्योतन, भवन, वाह्।

মহাহদ: জলরূপে বহিছে কল্লোলে কালাগ্নি! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী ছটফটি হাহাকারে! "হায় রে, বিধাতঃ নির্দিয়, স্থজিলি কি রে আমা সবাকারে এই হেতু ? হা দারুণ, কেন না মরিন্তু জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে ? কোথা তুমি, দিনমণি ? তুমি, নিশাপতি সুধাংগু ? আর কি কভু জুড়াইব আঁথি হেরি তোমা দোঁহে, দেব ? কোথা স্থত, দারা, আত্মবর্গ ? কোথা, হায়, অর্থ যার হেতু বিবিধ কুপথে রত ছিন্থ রে সতত— করিতু কুকর্ম, ধর্মে দিয়া জলাঞ্জলি ?" এইরূপে পাণী-প্রাণ বিলাপে সে হুদে মহুমুহিঃ। শৃষ্যদেশে অমনি উত্তরে শৃত্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে,— "বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে তোরা ? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিদ্ এ দেশে ! পাপের ছলনে ধর্মে ভুলিলি কি হেতু ? সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে !" नीत्रविटम रेमववानी, ভौष्ण-मृत्रि যমদৃত হানে দণ্ড মন্তক-প্রদেশে: কাটে কৃমি; বজ্জনথা, মাংসাহারী পাথী উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ী-ভুঁড়ি হুহুম্বারে! আর্ত্তনাদে পুরে দেশ পাপী! কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাযি.— "রৌরব এ হুদ নাম, শুন, রঘুমণি, অগ্নিময়! প্রধন হরে যে ছর্ম্মতি,

श वात्रा—क्षी । :१। मृत्रदमण्या यात्र-वाकामयाने व्यवार दिवयाने ।

३३। श्विवि—श्वित्रमः। विवित्र—विवाणातः। विवि—विवयः।

२२। इमि-कीर्ह, (भाका। २८। भूरत-भूर्व करता

তার চিরবাস হেথা; বিচারী যগ্রপি অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে; আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী। ना नित्व পावक दृशा, मना कीं कार्छ। নহে সাধারণ অগ্নি কহিন্তু তোমারে, জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে, রঘুবর; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা জ্বলে নিত্য! চল, রথি, চল, দেখাইব কুম্ভীপাকে; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে পাপীরুন্দে যে নরকে! ওই শুন, বলি, অদুরে ক্রন্দনধ্বনি! মায়াবলে আমি রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি। কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কুপে কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে চিরবন্দী!" করপুটে কহিলা রূপতি, "ক্ষম, ক্ষেম্করি, দাসে! মরিব এখনি পরত্যুখে, আর যদি দেখি ত্থে আমি এইরূপ! হায়, মাতঃ, এ ভবমগুলে স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন, এই দশা যদি পরে ? অসহায় নর; কলুষকুহকে পারে কি গো নিবারিতে ?" উত্তরিলা মায়া,— "নাহি বিষ, মহেম্বাস, এ বিপুল ভবে, না দমে ঔষধ যারে! তবে যদি কেহ অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে ?

১৫। আত্মহা—আত্মহাতী।

১৬। চিরবন্দী—চিরবন্দী-স্বরূপ। আজ্বাতীদিগকে চিরবন্দী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাহাদের উক্ত কৃপদামক নরক হইতে নিস্কৃতি পাইবার কখনই সম্ভাবনা নাই।

२)। कण्यक्रदक-भाभक्रदक।

२৫। अनरहरम-अनरहमां करता

কর্ম্মক্রে পাপ সহ রণে যে স্থমতি, দেবকুল অমুকূল তার প্রতি সদা;— অভেগ্ন কবচে ধর্মা আবরেন তারে! এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যগ্যপি. হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে!" কত দুরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে— নীরব, অসীম, দীর্ঘ; নাহি ডাকে পাখী, নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে, না ফোটে কুস্মমাবলী—বনস্থশোভিনী। স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগীহাস্ত যথা। লক্ষ লক্ষ প্ৰাণী সহসা বেডিল সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা মক্ষিক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে, "কে তুমি, শরীরি? কহ, কি গুণে আইলা এ হলে ? দেব কি নর, কহ শীজ্ব করি ? কহ কথা: আমা সবে তোষ, গুণনিধি, বাক্য-স্থা-বরিষণে! যে দিন হরিল পাপপ্রাণ যমদৃত, সে দিন অবধি রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা \ জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি, বরাক, এ কর্ণছয়ে জুড়াও বচনে !"

১। त्रर्ग-- त्रग करत्र।

७। जातरतम-जातत्र करत्रन, छाटकन। वर्षार वर्षा ठाकाटक तका करतन।

৬। কাপ্তার-ছুর্ম পথ।

১০—১১। রোগীহান্তের সহিত কিরণাবলীর উপমা দিবার মর্গ্ম এই যে, যেমল পীড়িত ব্যক্তির হাতে কোন রস বা শক্তি নাই, সেইরপ কিরণজালের পঞ্জমণ্য দিয়া প্রবেশ করাতে কেবল আলোকমাত্র আছে, কিন্তু তাহাতে কোন তেন্তঃ নাই। ১৭। তোয—তুই কর।

२०। द्रामाकनिक क्षनि-- त्रमत्नाकादिक नेक, वर्षार मानवनाका।

२२ । वजान-धर्मान, चर्चार ज्ञान ।

উত্তরিলা রক্ষোরিপু, "রঘুকুলোম্ভব এ দাস, হে প্রেতকুল; দশরথ রথী পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী; রাম নাম ধরে দাস; হার, বনবাসী ভাগ্য-দোষে! ত্রিশ্লীর আদেশে ভেটিব পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতাস্তপুরে।"

উত্তরিল প্রেত এক, "জানি আমি তোমা, শ্রেন্দ্র; তোমার শরে শরীর ত্যজিম পঞ্চবটীবনে আমি !" দেখিলা নুমণি চমকি মারীচ রক্ষে—দেহহীন এবে !

জিজ্ঞাদিলা রামচন্দ্র, "কি পাপে আইলা

এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে !"

"এ শান্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য ছর্মাতি,
রঘুরাজ !" উত্তরিলা শৃত্যদেহ প্রাণী,

"সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিমু তোমারে,
তেঁই এ ছর্গতি মম !" আইল দৃষণ
সহ খর, (খর বখা তীক্ষতর অসি
সমরে, সজীব যবে, ) হেরি রঘুনাথে,
রোষে, অভিমানে দোহে চলি গেলা দূরে,
বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে
বিষাদে লুকায় যথা! সহসা প্রিল
ভৈরব আরবে বন, পালাইল রড়ে
ভূতকুল, শুদ্ধ পত্র উড়ি যায় যথা
বহিলে প্রবল ঝড়! কহিলা শ্রেশে
মায়া, "এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি,

৫। ভেটব—সান্দাৎ করিব।

১७। (श्रीमन्त्र-- भूमन्त्रानन्तन द्वारिश।

১৭। ধর--ধরদায়ক রাজন।

২০। অহি—সর্গ। দকুল—নেউল। ধর দ্যণের বিষদন্ত্রীন সর্গের সহিত তুলনা দিবার তাংপর্য্য এই যে, ষেমন সর্গের বিষ-দাত ভাঙ্গিলে আর বল থাকে না, সেইরূপ ধর দুর্ঘণ রামের নিকট পরান্ধিত হওয়া অবধি পরাক্রমণ্ড হইরাছে।

নানা কুণ্ডে করে বাস; কভু কভু আসি चरम এ विनाभवत्न, विनाशि नौत्रत् । ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে निक निक शास मता!" पिर्मा दिवारी হৃদয়কমলরবি, ভূত পালে পালে, পশ্চাতে ভীষণ-মূর্ত্তি যমদূত; বেগে ধাইছে নিনাদি ভূত, মৃগপাল যথা ধায় বেগে কুধাতুর সিংহের তাড়নে উদ্ধিখাস! মায়া সহ চলিলা বিষাদে দয়াসিন্ধু রামচন্দ্র সঞ্জল নয়নে। কত ক্ষণে আর্তনাদ গুনিলা সুর্থী मिट्रि। पिथिना पृत्त नक नक नातो, আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা আকাশে। কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘ কেশাবলী, किटए, "िकिनि তোরে বাঁধিতাম मना, বাঁধিতে কামীর মনঃ, ধর্ম কর্ম ভুলি, উन्मन। योवनमरन।" क्ट विमतिष्ड নখে বক্ষঃ, কহি, "হায়, হীরামুক্তা ফলে বিফলে কাটামু দিন সাজাইয়া তোরে; कि कल कलिल भरत।" कान नाती थरम কৃডিছে নয়নছয়, (নিৰ্দিয় শকুনি মৃতজীব-আথি যথা ) কহিয়া, "অঞ্চনে রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাসি চৌদিকে কটাক্ষশর; স্থদর্পণে হেরি বিভা তোর, ঘূণিতাম কুরঙ্গনয়নে ! গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে ?

২১। কুজিছে—উপভাইতেছে, অৰ্থাং তুলিয়া কেলিতেছে।

২২। অঞ্চল—কাকল। ২৫। মুণিতাম—মুণা করিতাম।

২৩। গরিমার—গৌরবের। কেশাবদী প্রস্তির চিকণ বছমাদির ছারা কামিগণের মনোহরণাদিপুরক নানা সুবভোগ বর্ণনামন্তর "গবিমার পুরকাল" ইত্যাদি বর্ণনার তাৎপুর্ব্য

চলি গেলা বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া।---পশ্চাতে কৃতান্তদূতী, কুন্তল-প্রদেশে স্থনিছে ভীষণ সর্প: নথ অসি-সম; রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ ; তুলিছে সঘনে কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে; নাসাপথে অগ্নিশিখা জলি বাহিরিছে ধকধকি: নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ। সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা, "এই যে নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে, বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে। সাজিত সতত হুষ্টা, বসস্তে যেমতি বনস্থলী, কামী-মনঃ মজাতে বিভ্ৰমে কামাতুরা! এবে কোথা সে রূপমাধুরী, म योवनधन, शय ?" अमि वा<del>ष्ट्रि</del>न প্রতিধ্বনি, "এবে কোথা সে রূপমাধুরী, (म योवनधन, शंय !" कांपि शांत तांल চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে। আবার কহিলা মায়া;—"পুনঃ দেখ চেয়ে সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু," দেখিলা রুমণি আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে! পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী, কামাগ্রির তেজোরাশি কুরক্স-নয়নে, মিষ্টতর সুধা-রস মধুর অধরে ! দেবরাজ-কম্ব-সম মণ্ডিত রতনে

এই যে, কেশাবলী প্রভৃতি দারা যে স্বর্গত্ন্য স্থভোগ করিয়াছি, অবশেষে কি সে স্থভোগ নম্বকভোগরূপে পরিণত হইল।

৪। রঞ্চাক্ত-রক্তমিশ্রিত।

২৪। কছু—শহা কবিরা সচরাচর শহোর সহিত গ্রীবা অর্থাৎ বাড়ের তুলনা দিয়া পাকেন।

গ্রীবাদেশ; সৃদ্ধ স্বর্ণ-স্থতার কাঁচলি
আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে
কুচ-রুচি, কাম-কুধা বাড়ায়ে স্থান্য়ে
কামীর! সুক্ষীণ কটি; নীল পট্টবাসে,
(সৃদ্ধ অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণা করি
আবরণ, রম্ভা-কাম্ভি দেখায় কোতুকে,
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অঞ্চরীর, জল-কেলি করে তারা যবে।
বাজিছে নৃপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা;
মৃদক্রের রকে, বীণা, রবাব, মন্দিরা,
আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে।
সঙ্গীত-তরঙ্গে রক্তে ভাসিছে অঞ্চনা।
ক্রপস পুরুষদল আর এক পাশে

ক্ষাপদ পূক্ষবদল আর এক শানে বাহিরিল মৃছ হাসি; স্থানর যেমতি কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কার্ত্তিকেয় বলী, কিম্বা, রতি, মনমধ, মনোরধ তব!

হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী,— কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে। তপ্ত শ্বাসে উড়ি রজঃ কুস্থমের দামে ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল। হারিল পুরুষ রণে; হেন রণে কোথা জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি ?

১-৪। সুদ্দ স্থান কাঁচলি—ভনাবরণ, ভনকে আফাদন না করিয়া বরং তাহার ক্লুচি আধীং কাভিন বৃদ্ধি করতঃ কামিগণের কামানল উদ্ধাপ্ত করে।

৪-৮। এই স্ত্রীলোকদিগের পরিধান-বসন নীলবর্ণ এবং এত পাতলা বে, তছারা উরুদেশের আবরণ দূরে থাকুক, বরং তর্মব্য দিয়া আপন কাছিসকল এমন প্রকাশ করিতেহে যে, বেমন ব্যুখীনা অপায়ীনলের কান্তি তাভাদের জলকেলিকালে প্রকাশ পায়।

১৬। কিছা দে রতিদেবি, এই সকল পুরুষ তোমার মনোরণ মন্ববের ভূল্য পুলব।

২০-২৩। পুরুষকুল-দর্শনে এই সকল ছ্র্জ্ব্ নারীগণের কামরিপু প্রবল হওরাতে তাছালের স্থাসবার্ উত্ত হইরা উঠিল, এবং তাহাদের কঠন্তিত কুম্মনালায় রজ: অর্থাং কুমুমধূলি উভাইরা ইত্যাদি। ইহার তাংপর্য এই যে, এই ত্রীলোকেরা কামে বিবলা হইল। পুরুষদলও তাহাদের হাব ভাব লাবণ্য হর্শনে একবারে বিষোহিত হইরা পভিল।

বিহল বিহলী যথা প্রেমরকে মজি করে কেলি যথা তথা—রসিক নাগরে. ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী---কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে। সহসা পুরিল বন হাহাকার রবে! বিস্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত, পদাঘাতে। ছিঁ ড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি বজ্রনধে। রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী। যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি বিরাটে। উতরি তথা যমদৃত যত লোহের মুদার মারি আশু তাড়াইলা তুই দলে। মৃত্ভাষে কহিলা স্থন্দরী মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে ;---

"জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল পুরুষ; কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী। কাম-ক্ষুধা পুরাইল দোহে অবিরামে বিসজ্জি ধর্মেরে, হায়, অধর্মের জলে, বর্জি লজা;—দণ্ড এবে এই যমপুরে। ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে, মরু-ভূমে; অর্ণকান্তি মাকাল যেমতি মোহে ক্ষ্ধাতুর প্রাণে; সেই দশা ঘটে এ সঙ্গমে; মনোরথ বৃথা তুই দলে। আর কি কহিব, বাছা, বৃঝি দেখ তুমি।

১-৪। বিহল বিহলী যথা, এ ছলে নারী ও পুরুষদলের বিহল বিহলীর সহিত তুলনা দিবার তাংপর্ব্য এই যে, রতিকালে তাহাদের যেমন স্থানাস্থান ও সময়াসমরের বিবেচনা থাকে না, নারী ও পুরুষগণেরও এ স্থলে সেই দশা ঘটিয়া উঠিল।

২২-২৬। মরু-ভূমে মরাচিকা কেবল ত্যার উৎপাদক মাত্র, কিন্তু ত্যার নিবারণে সে শক্তিহীনা। মাকাল কলেরও অবিকল সেই বর্ষ, এ প্ররণা ন্ত্রীদল ও প্রদৃষ্ঠ পুরুষদল বিধাতার

এ ছর্ভোগ, হে স্বভগ, ভোগে বহু পাপী মর-ভূমে নরকাগ্রে: বিধির এ বিধি— যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী। অনির্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে: অনির্বেয় বিধি-রোষ কামানল-রূপে দহে দেহ, মহাবাহু, কহিন্তু ভোমারে---এ পাপী-দলের এই পুরস্কার শেষে !"--মায়ার চরণে নমি কহিলা নুমণি, "কত যে অভুত কাণ্ড দেখিমু এ পুরে, তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বর্ণিতে ? কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি ? লইব মাগিয়া কিশোর লক্ষণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে— লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।" रामिया करिना भारा, "अमीम এ পুরী, রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখাত্র তোমারে। দাদশ বংসর যদি নিরস্তর ভ্রমি কৃতান্ত-নগরে, শুর, আমা দোঁহে, তব না হেরিব সর্বভাগ! পূর্বদারে স্থথ পতি সহ করে বাস পতিপরায়ণা সাধ্বীকুল; স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী সে ভাগে; স্থুরম্য হর্ম্ম্য স্থুকানন মাঝে. স্থুসরসী স্থুকমলে পরিপূর্ণ সদা,

দেভবিধানাঞ্সাবে উভয়ে উভয়ের মনোরও সফল করিতে অক্ষম, তরিমিভিই উপরি উভ বিবাদ। প্রথম দর্শনে উভয়ের মনে যে অগ্রাগ জবে, সে অস্বাগ রুণা হইয়া মহা ক্লোৰকণ কারণ করে।

<sup>3-</sup>१। এই অসাধারণ বর্ণনা নীতিশৃষ্ঠ নহে, প্রথমতঃ পাঠকগণের মনে ইছা অল্লীল বোধ হইতে পারে, কলতঃ ইছা তাছা নহে। কবি এ কুপাপের যে দও এ স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন, তাছা কোন মতেই এতদপেকা স্থকোশলে প্রকাশ করা যায় না। এই নীতিগর্ড উপদেশবাক্যটি বোব হয়, সকলেরই অনায়াসে ক্রদর্ভম হইবেক। (যৌবনে অঞ্চায় ব্যয়ে বয়েরেসে কাকালী) এই বর্ণনাটি শুতন সভালিত।

১২। কিশোর-বালক।

বাসন্ত সমীর চির বহিছে স্থান,
গাইছে স্থানিকপুঞ্জ সদা পঞ্চাররে।
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তাররা!
দিধি, হৃয়, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে;
প্রদানেন পরমার আপনি অরদা!
চর্ব্যা, চোয়া, লেহা, পেয়, যা কিছু যে চাহে,
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
কামলতা, মহেধাস, সন্ত ফলবতী।
নাহি কাজ যাই তথা; উত্তর হ্যারে
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে স্থাদেশে।
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নুমণি।"

উত্তরাভিমুখে দোঁহে চলিলা সম্বরে।
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত
বন্ধ্যা, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে।
তুলশৃঙ্গশিরে কেছ ধরে রাশি রাশি
তুষার; কেছ বা গজ্জি উগরিছে মুছঃ
অগ্নি, অবি শিলাকুলে অগ্নিময় স্রোতে,
আবরি গগন ভন্মে, পুরি কোলাহলে
চৌদিক্! দেখিলা প্রভু মক্কেত্র শত
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি
তাড়াইছে বালির্নে উন্মিদলে যেন।
দেখিলা তড়াগ বলী, সাগর-সদৃশ

১। বাস্তু সমীর—বস্তানিল।

छेश्म---कृषाता।

१। श्रमार्म-श्रमान करत्र।

৮। চৰ্ব্য-যে বস্তু চৰ্ব্বণ করিয়া খাইতে হয়। চোম্ম-যে বস্তু চ্ৰিয়া খাইতে হয়। লেহ-যে বস্তু চাটিয়া খাইতে হয়। পেয়--যে বস্তু পান করিতে হয়।

১। কামধুক্—বর্গ। কাম—ইচ্ছা, অভিলাষ। ধুক্—দোহনকর্তা। অর্থাৎ যেধানে
মনোরথ পূর্ণ করেন। ১৬। বছা—ফলশৃঞ, বাঁজা। ১৮। তুষার—হিম, বরফ।
১৯। জবি—জব করিয়া অর্থাৎ গলাইয়া। ২৪। তড়াগ—সরোবর।

অক্ল; কোথায় ঝড়ে হুস্কারি উথলে
তরঙ্গ পর্বাতাকৃতি; কোথায় পচিছে
গতিহীন জলরাশি; করে কেলি তাহে
তীষণ-মূরতি ভেক, চীৎকারি গন্তীরে!
তাদে মহোরগর্ন, অশেষশরীরী
শেষ যথা; হলাহল জলে কোন স্থলে;
সাগর-মন্থনকালে সাগরে যেমতি।
এ সকল দেশে পাণী এমে, হাহারবে
বিলাপি! দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে,
তীষণদশন কীট! আগুন ভূতলে,
শ্রুদেশে ঘোর শীত। হায় রে, কে করে
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর ঘারে!
দেওগতি মায়া সহ চলিলা সুর্থী।

নিকটয়ে তট ষবে, যতনে কাণ্ডারী
দিয়া পাড়ী জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে
কুস্মবনজনিত পরিমলসংগ
সমীর; জুড়ায় কান শুনি বছদিনে
পিককুল-কলরব, জনরব সহ;—
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে।
সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অলুরে
বাছধ্বনি! চারি দিকে হেরিলা স্থমতি
সবিশ্বয়ে স্বর্ণসৌধ, স্কোননরাজী
কনক-প্রেস্ন-পূর্ণ;—স্বদীর্ঘ সরসী,
নবকুবলয়ধাম! কহিলা স্ব্রুবর
মায়া, "এই দ্বারে, বীর, সন্মুখসংগ্রামে
পাড়ি, চিরস্থুখ ভুঞ্জে মহারথী যত।

७। क्नि-क्षोण, बना।

<sup>8 1 (</sup>WF-(TE )

७। (नव-(नवनायक प्रर्ना जनव नाता २२। वर्गात-जूबर बहानिकाः

২৩। ক্ষক-প্ৰক্ৰ-পূৰ্ব-প্ৰপৃত্মুম-পরিপূৰ্ব। সৱসী---সংস্থাবয়।

অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে স্থবের! কানন-পথে চল ভীমবান্ত, पिश्रित यमयी करन, प्रक्षीवनी भूती যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্চ যেমতি সৌরভে। এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি চন্দ্র-সূর্য্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ উজ্জ্বলে।" কৌতুকে রথী চলিলা সহরে, অগ্রে শৃলহস্তে মায়া! কত ক্ষণে বলী দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র---রঙ্গভূমিরপে। কোন স্থলে শূলকুল শালবন যথা বিশাল; কোথায় হেষে তুরঙ্গমরাজী মণ্ডিত রণভূষণে; কোপায় গরজে গজেনা থেলিছে চম্মী অসি চর্ম্ম ধরি; কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি; উভিছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন। কুস্থম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে, কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে, বীরকুলসংকীর্তনে। মাতি সে সঙ্গীতে, क्कांतिए वीत्रनन ; वर्षिष्ट कोिमत्क, না জানি কে, পারিজাত ফুল রাশি রাশি, স্থুসোরভে পূরি দেশ। নাচিছে অঞ্চরা; গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি। কহিলা রাঘবে মায়া, "সত্যযুগ-রণে

কহিলা রাঘবে মায়া, "সত্যযুগ-রণে
সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর ঘত,
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচ্ডামণি।
কাঞ্চনশরীর ঘণা হেমকৃট, দেখ
নিশুস্তে; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে—
মহাবীহ্যবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা

 <sup>।</sup> রঙ্গভূমি—য়ুবকেয় ।

১৫। পতাকাচয়-পতাকাসমূহ।

১৮। वीतक्नमः कीर्यन-वीतक्रावत यरमांशान।

চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শ্রেশে।
দেখ শুন্তে, শ্লীশস্তুনিভ পরাক্রমে;
ভীষণ মহিষাস্থরে, তুরঙ্গমদমী;
ত্রিপুরারি-অরি শ্র স্বর্থী ত্রিপুরে;
ব্রু-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
স্থল-উপস্থল দেখ আনলে ভাসিছে
ভাতৃপ্রেমনীরে পুনঃ।" স্থালা স্থমতি
রাঘব, "কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি,
কুস্তকর্ণ, অতিকায়, নরাস্তক (রণে
নরাস্তক), ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃ-শূরে ?"

উত্তরিলা কুহকিনী, "অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত, নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি। নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী, যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে যতনে;—বিধির বিধি কহিছু তোমারে। চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এদিকে স্বীর; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নুমণি, তব সঙ্গে; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি।" এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা। সবিশ্বয়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে

তেজস্বী; কিরীটচ্ডে খেলে সোদামিনী, বল বলে মহাকায়ে, নয়ন বলসি, আভরণ! করে শ্ল, গজপতিগতি। অগ্রসরি শ্রেশ্বর সম্ভাষি রামেরে,

স্থাবলা,—"কি হেতু হেথা সশরীরে আজি, রঘুকুলচ্ড়ার্মণি ? অক্তায় সমরে সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে স্থাীবে:

<sup>8।</sup> विश्वाति-अति-नियमकः।

৯-১০। প্রথম নরাত্তক—একজন রাজনের নাম। ছিতীর নরাত্তক—নরকুলের অন্তকারী, অর্থাং ধম। ১১। অভোটি—ঔর্ছদেহিক ক্রিয়া অর্থাং প্রাভালি।

কিন্তু দূর কর ভয়; এ কৃতান্তপুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানবজীবনস্রোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে,
পদ্ধিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে।
আমি বালি।" সলজ্জায় চিনিলা রুমণি
রথীন্দ্র কিন্ধিন্ধ্যানাথে! কহিলা হাসিয়া
বালি, "চল মোর সাথে, দাশর্ম্মর রথি!
ওই য়ে উত্তান, দেব, দেখিছ অদ্রে
স্থবর্ণ-কুসুমময়, বিহারেন সদা
ও বনে জটায়ু রথী, পিতৃসথা তব!
পরম পীরিতি রথী পাইবেন হেরি
ভোমায়! জীবনদান দিলা মহামতি
ধর্ম্মকর্মে—সতী নারী রাখিতে বিপদে;
অসীম গৌরব তেঁই! চল ম্বরা করি।"

জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু, "কহ, কুপা করি, হে সুরধি, সমস্থী এদেশে কি ভোমা সকলে ?" "খনির গর্ভে" উত্তরিলা বালি, "জনমে সহস্র মণি, রাঘব; কিরণে নহে সমতুল সবে, কহিমু ভোমারে;— তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি ?" এইরপে মিষ্টালাপে চলিলা হজনে।

রম্য বনে, বহে যথা পীযুষসলিলা
নদী সদা কলকলে, দেখিলা নুমণি,
জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রথী;
দ্বিরদ-রদ-নিশ্মিত, বিবিধ-রতনে
থচিত আসনাসীন! উথলে চৌদিকে
বীণাধ্বনি! পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি

<sup>8।</sup> विमन ब्रह्म-निर्मन (वर्ग।

२२। शैर्यमणिणा— व्यस्टबना ।

विहादिन—विहाद कदिन।

२७। जानानीन-जानतार्विष्ठे।

উজ্জলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে! চিরপরিমলময় সমীর বহিছে বাসস্ত! আদরে বার কহিলা রাঘবে,— "জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি মিত্রপুত্র! ধন্য তুমি! ধরিলা তোমারে শুভ ক্ষণে গর্ডে, শুভ, তোমার জননী ! ধন্য দশর্থ স্থা, জন্মদাতা তব ! দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে সশরীরে এ নগরে। কহ, বংস, শুনি, রণ-বার্তা! পড়েছে কি সমরে তুর্মতি রাবণ ?" প্রণমি প্রভু কহিলা স্থয়রে,— "ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে, বিনাশিমু বছ রক্ষে; রক্ষঃকুলপতি রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে। তার শরে হতজীব লক্ষণ সুমতি, অমুজ; আইল দাস এ হুর্গম দেশে, শিবের আদেশে আজি! কহ, কুপা করি, কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি ?" কহিলা জটায়ু বলী, "পশ্চিম তুয়ারে বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষিদলে। নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে: যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি !" বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা স্থমতি. বছ স্বৰ্ণ-অট্টালিকা; দেবাকৃতি বহু রথী; সরোবরকৃলে, কুস্থমকাননে, কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা

১। চন্ত্ৰাতপ---চানোৱা।

২৩। রিপুদ্মি--- শক্রদ্মনকারি। ২৪। রম্য দেশ-- মনোত্র স্থান।

२१। त्निहरू—त्निन कतिरण्डः। यश्नाल—नमञ्जनाता।

গুঞ্রে ভ্রমরকুল স্থানিকুঞ্বনে ; কিম্বা নিশাভাগে যথা বড়োত, উজ্লি দশ দিশ ৷ ক্রতগতি চলিলা হজনে ! লক লক লক প্রাণী বেড়িল রাঘবে। कहिला करोाशू वली, "त्रपूक्रलाखव এ সুর্থী! সশরীরে শিবের আদেশে, আইলা এ প্রেভপুরে, দরশন-হেডু পিতৃপদ; আশীর্কাদি যাহ সবে চলি निङ्खात्न, श्रानीपन।" (शना **विन म**रव আশীর্কাদি। মহানন্দে চলিলা ত্জনে। কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে বৃক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারী क्रभर्मी। विश्रष्ट करन প্রবাহিণী ঝরি। হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে। কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে শ্রামভূমি; তাহে সর:, খচিত কমলে। নিরস্তর পিকবর কুহরিছে বনে।

বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি
রাঘবে, "পশ্চিম ভার দেখ, রঘুমণি!
হিরণায়; এ স্থাদেশে হীরক-নির্দ্মিত
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে,
মরকতপত্রছত্র দীর্ঘশিরোপরি,
কনক-আসনে বসি দিলীপ নুমণি,
সঙ্গে স্থদক্ষিণা সাধ্বী! পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে
অগণ্য রাজর্ষিগণ,—ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা,
নত্ত্য প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে।

১৩। কপদী—শিব। কল—মগুরাস্ফুট শব।

১৬। সরঃ---সরোবর।

১৮। বিনতানশনাত্মক—গরুতপুত্র অর্থাং জটায়ু।

२८। ऋषकिमा-पिमीरभत बी।

२८। निषान-जाषिकात्रण, ब्ला

অগ্রসরি পিতামহে পৃজ, মহাবাহু!" অগ্রসরি র্থীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা দম্পতীর পদতলে: সুধিলা আশীষি দিলীপ, "কে তুমি ? কহ, কেমনে আইলা সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি ? তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে ভাসিল হাদয় মম!" কহিলা স্থারে সুদক্ষিণা, "হে সুভগ, কহ ছরা করি, কে তুমি ? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল আঁখি মম, হেরি তোমা! কোন্ সাধ্বী নারী শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, স্থমতি। দেবকুলোন্তব যদি, দেবাকৃতি, তুমি, क्ति वन्त आभा (माटि ? (मव यपि नर, কোন কুল উজ্জ্বলিলা নরদেবরূপে ?" উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্চলিপুটে,— "ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব, রাজর্ষি, ভুবন জিনি জিনিলা স্ববলে দিগ্বিজয়ী, অজ নামে তাঁর জনমিলা তনয়—বস্থাপাল; বরিলা অজেরে ইন্দুমতী; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা দশর্থ মহামতি; তাঁর পাটেশ্বরী কৌশল্যা; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে। সুমিত্রা-জননী-পুত্র লক্ষণ-কেশরী, শক্রত্ম শক্রত্ম রণে ৷ কৈকেয়ী জননী ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরতে।" উত্তরিলা রাজ-ঋষি, "রামচন্দ্র তুমি, ইক্ষাকু-কুলশেখর, আশীষি তোমারে!

২। অঞাসরি--অগ্রসর হইয়া।

<sup>38।</sup> वन-वनन कन ।

নিত্য নিত্য কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে,
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয়ে আকাশে,
কীর্ত্তিমান্! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে
তব গুণে, গুণিশ্রেষ্ঠ! ওই ষে দেখিছ
স্বর্ণ গিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণীতটে।
বৃক্ষমূলে পিতা তব প্জেন সতত
ধর্মরাজে তব হেতু; যাও, মহাবাহু,
রঘুকুল-অলম্ভার, তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার হুংখে দশর্থ রথী।"

বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে রুমণি,
বিদায়ি জটায়ু শৃরে, চলিলা একাকী
( অস্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া ) স্বর্ণগিরি দেশে
স্থুরমা, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা স্থুরথী
বৈতরণী নদীতীরে, পীযুষসলিলা
এ ভূমে; স্থুবর্ণ-শাখা, মরকত পাতা,
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে?
দেবারাধ্য তরুরাজ, মুক্তিপ্রদায়ী।

হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অঞ্জলে)
কহিলা, "আইলি কি রে এ হুর্গম দেশে
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয় ? পাইন্থ কি আজি
তোরে, হারাধন মোর ? হায় রে, কত যে
সহিন্থ বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভন্ত ? লোহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিন্থ অকালে।
মুদিন্থ নয়ন, হায়, হুদয়জ্জলনে।

১৩। অন্তরীকে—আকাশে। ১৮। দেবারাধ্য—দেবতাদিগের আরাধনীর।

১>। প্রসরি—বিভার করিয়া, অর্থাৎ বাড়াইয়া।

নিদারুণ বিধি, বংস, মম কর্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,
ধর্মপথগামী তুই! তেঁই সে ঘটিল
এ ঘটনা; তেঁই, হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবনকাননশোভা আশালতা মম
মত্ত মাতঙ্গিনীরূপে।" বিলাপিলা বলী
দশরথ; দাশর্থি কাঁদিলা নীর্বে।

কহিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, "অকূল সাগরে ভাসে দাস, তাত, এবে; কে তারে রক্ষিবে এ বিপদে ? এ নগরে বিদিত যগ্যপি ঘটে যা ভবমগুলে, তবে ও চরণে অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে কিন্ধর! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে, হত প্রিয়ামুজ আজি! না পাইলে তারে, আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি, চন্দ্র, তারা! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব, হে তাত, চরণতলে। না পারি ধরিতে তাহার বিরহে প্রাণ!" काँ निना नूमिंग পিতৃপদে; পুত্রহৃঃথে কাতর, কহিলা দশরথ,—"জানি আমি, কি কারণে তুমি আইলে এ পুরে, পুত। সদা আমি পুজ ধর্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া স্থতোগে, তোমার মঙ্গল হেতু। পাইবে লক্ষণে, সুলকণ! প্রাণ তার এখনও দেহে वक्त, ভগ্न कात्रांशारत वक्त वन्ती यथा। সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে करण मरशेषध, वल्म, विभनाकत्वी, হেমলতা; আনি তাহা বাঁচাও অমুদ্ধ।

६ । चादान--क्ष्म, पृ:व ।

আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি দিলা এ উপায় কহি। অমুচর তব আশুগতিপুত্র হন্, আশুগতিগতি ; প্রের তারে; মুহুর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে, ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জনসম। নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে রাবণে; সবংশে নষ্ট হবে ত্তীমতি তব শরে; রঘুকুললক্ষী পুত্রবধূ রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জলিবে;— কিন্তু সুখ ভোগ ভাগ্যে নাহি, বংস, তব। পুড়ি ধুপদানে, হায়, গন্ধরস যথা স্থগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সহি, পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, স্থাশে ! মম পাপ হেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে ১— স্বপাপে মরিকু আমি তোমার বিচ্ছেদে। "অৰ্দ্ধগত নিশামাত্ৰ এবে ভূমণ্ডলে। দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি লঙ্কাধামে: প্রের হরা বীর হনুমানে; আনি মহৌষধ, বংস, বাঁচাও অমুজে;— রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে।" আশীযিলা দশর্থ দাশর্থি শূরে। . পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে, অপিলা চরণপদ্মে করপদ্ম; --বৃথা!

নারিলা স্পর্শিতে পদ! কহিলা স্থারে রঘুজ-অজ-অজজ দশরথাজজে;— "নহে ভূতপূর্বে দেহ এবে যা দেখিছ প্রাণাধিক! ছায়া মাত্র! কেমনে ছুঁইবে এ ছায়া, শরীরী তুমি ! দর্পণে যেমতি

ত। আন্তগতিপুত্র-প্রনপুত্র। আন্তগতিগতি-প্রনগতি, অবণং প্রনের ভার ক্রতগামী। ৪। প্রের-প্রেরণ কর, পাঠাও।

প্রতিবিহন, কিয়া জলে, এ শরীর মম।—
অবিলয়ে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কাধামে।"
প্রনমি বিশ্বয়ে পদে চলিলা সুমতি,
সঙ্গে মায়া। কত কণে উতরিলা বলী
যথায় পতিত কেত্রে লক্ষণ সুরখী;
চারি দিকে বীরবৃন্দ নিজাহীন শোকে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী নাম অষ্টমঃ সর্গঃ।

### নব্ম সূর্গ

প্রভাষিল বিভাবরী: ভয় বাম নাদে नामिल विकछे हाउँ लक्षात ्छोमिट्क। কনক-আসন ভাজি, বিধাদে ভূতলে বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি রাবণ; ভীষণ স্বন স্থনিল লে স্থলে मागतक ह्यानम् । विचारत स्त्रे সুধিলা সারণে লক্ষি,—"কহ বরা করি, हि अठिवरअर्छ वृथ, कि हिकू निनारम বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে ? কহ শীঘ! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ কপট-সমরী মৃঢ় সৌমিত্রি ? কে জানে— অমুক্ল দেবকুল তাই বা করিল। অবিরামগতি স্রোতে বাঁধিল কৌশলে যে রাম: ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে জলমুখে: বাঁচিল যে ছুই বার মরি সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে ? কহ শুনি, মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে ?" কর পুটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা খেদে !---"কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়াসংসারে, বাজেন ? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি, দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে, মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ লক্ষণে; তেঁই সে দৈয় নাদিছে উল্লাসে।

১। প্রভাতিল-প্রভাত হইল। বিভাবরী-রাত্রি।

৭। লক্ষি-লক্ষ্য করিয়া। ৮। সচিবশ্রেষ্ঠ-মন্ত্রিপ্রধান। বুর-প্রিত।

১৮। কর পুট-করষোড় করিয়া।

২১। দেবাল্বা—দেবতা যাহার আল্পা, অর্থাৎ অবিঠাঞী।

হিমান্তে দিগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি, গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীরমদে; গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত, যথা করিযুথ, নাথ, শুনি যুথনাথে !" বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা স্থরথী লক্ষেশ,—"বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ? ি বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে বধিষ্ণ যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ দৈববলে ? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে, ভুলিলা স্বধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি! গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু তাহায় ? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপৈ ? বুঝিরু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে কর্ব্র-গৌরব-রবি! মরিল সংগ্রামে শৃলীশন্তুসম ভাই কুন্তকর্ণ মম, কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে শক্তিধর! প্রাণ আমি ধরি কোন সাধে ? আর কি এ দোঁহে ফিরি পাব ভবতলে ?— যাও তুমি, হে সারণ, যথায় স্থরথী রাঘব ; -- কহিও শুরে, -- 'রক্ষঃকুলনিধি রাবণ, হে মহাবান্ত, এই ভিক্ষা মাগে তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সদৈত্যে এ দেশে সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রুথি।

১। रिमारस-नीजानभारम, वर्षार औरम। जुनक-अर्ग।

कतिवृष--- रखी। वृष-- रखामित मन।

१। অমর—যাহাদিগের য়ভ্য নাই, অর্থাৎ দেবতাদি। মর— যাহাদিগের য়ভ্য
 আহে, অর্থাৎ ময়য়াদি। ১১। গ্রাসিলে—গ্রাস করিলে। ফুরল—য়৸।

১৪। কর্ম্ব-গৌরব-রবি-রাক্ষ্পক্লের গৌরবস্বরণ হুর্যা:

১৫। भूजीमञ्जूमस---भ्गवातिवदादववगृगः।

১৬। তুমার-পুত্র অর্থাৎ মেঘনাদ। বাগবজরী-ইজের জেতা।

১৭। শক্তিশর—কার্ডিকের। ২০। পরিবরি—পরিবার, অর্থাৎ ত্যাগ করিরা।

পুত্রের সংক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে যথাবিধি। বীরধর্ম পাল রঘুপতি!— বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত। তব বাহুবলে, বলি, বীরশৃন্য এবে वीत्रयानि वर्गनका ! श्रेण वीत्रकूरन তুমি! শুভ ক্ষণে ধকুঃ ধরিলা, নুমণি! অমুকৃল তব প্রতি শুভদাতা বিধি; দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে; প্রমনোর্থ আজি পূরাও, সুর্থি। যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে।" वन्ति तकः कूल-इत्स, मङ्गीपल मर, চলিলা সচিবশ্রেষ্ঠ। অমনি খুলিল ভীষণ নিনাদে দার দারপাল যত। ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে। শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি, আনন্দসাগরে মগ্ন; সম্মুখে সৌমিত্রি র্থীশ্বর, যথা তক্ত হিমানীবিহনে নবরস; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে পুর্ণিমায়; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে, প্রফুল্ল! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী মিত্র, আর নেতৃ যত—হুর্দ্ধিষ্ঠ সংগ্রামে,— দেবেন্দ্র বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী! কহিল সংক্ষেপে বার্তা বার্তাবহ বরা ;---"রক্ষ:কুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে, मांत्रन, निवित्रहादत मकीपम मर ;--

১। जरकिया--- जरकात, व्यर्गर माशामि।

৩। বিপক্ষ ইত্যাদি—বীরপুরুষেরা বীর বিপক্ষ হইলেও তাহার সন্মান করিয়া থাকেন।

तीत्रस्थानि—वीत्रश्रप्रिनी, अर्था९ (यथाटन अटनक वीत्र आरह ।

১৫। প্রোনিধি—সমুদ্র। ২৪। বার্তাবহ—যে সংবাদ বহন করে, **অর্থাং দূত**।

কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি।" আদেশিলা রঘুবর, "আন ছরা করি, বার্ত্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে। কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে ?" প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা— (বন্দি রাজপদযুগ) "রক্ষঃকুলনিধি রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে তব কাছে,—'তিষ্ঠ তুমি সমৈয়ে এ দেশে সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি ! পুত্রের সংক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি!— বিপক্ষ স্থবীরে বীর সম্মানে সতত। ় তব বাহুবলে, বলি, বীরশৃন্য এবে वीतरयानि अर्गलका ! ध्या वीतकूरल তুমি ৷ শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নুমণি ; অমুকুল তব প্রতি শুভদাতা বিধি: দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;— পরমনোরথ আজি পূরাও, সুর্থি।' " উত্তরিলা রঘুনাথ,—"পরমারি মম, হে সারণ, প্রভু তব; তবু তাঁর হুঃখে পরম হঃখিত আমি, কহিন্তু তোমারে। রাভগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে হৃদ্য় ? যে তরুরাজ জলে তাঁর তেজে অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে! বিপদে অপর পর সম মম কাছে. মন্ত্রিবর ৷ যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে তুমি, না ধরিব অন্ত সপ্ত দিন আমি मरेमर्रा । किश्व, तूध, तक्कः कूलनार्थ, ধর্মকর্মে রত জনে কভু না প্রহারে

२>। अरादा-अरात कदत।

ধান্মিক!" এতেক কহি নীরবিলা বলী। নতভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি .— "নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি; বিজা, বৃদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে! উচিত এ কর্ম তব, শুন, মহামতি! অমুচিত কর্ম্ম কভু করে কি স্থজনে ? যথা রক্ষোদলপতি নৈক্ষেয় বলী; নরদলপতি তুমি, রাঘব! কুক্ষণে---ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে!--কুক্ষণে ভেটিলে দোহা দোহে রিপুভাবে! বিধির নির্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ? যে বিধি, হে মহাবাহু, স্থজিলা প্ৰনে निक्-वात ; मृग-रेत्य गक-रेख तिशू ; খগেন্দ্রে নাগেন্দ্রবৈরী: তার মায়াছলে রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে !" প্রসাদ পাইয়া দূত চলিলা সম্বরে যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে. তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে, শোকার্ড। হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি

নেতাবন্দে; রণসজ্জা ত্যজি কুতৃহলে, . বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে।

যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,— অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা— রক্ষঃকুলরাজলক্ষী রক্ষোবধুবেশে। विक চরণারবিক বসিলা नन्न। পদতলে। মধুস্বরে সুধিলা মৈথিলি,— "কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে

খগেন্দ্র-পক্ষিরাজ, গরুড়।

১৮। जानादत--वादिशादाय।

হাহাকারে-হাহাকার করে।

कर्ता चरत्त्र का कार्य स्थाप pears energed of the strain . O HER REST TO BE A PERSON OF THE es Compace, with a wife distantes as , the desice, se ann period alous said erigin promoty with facts : 0 2 3 7 7 9 9 7 7 9 7 9 7 pre to the section of i myeiten, ole ein oall gin & ten, so oversers manale e repare 2 10 2 H 3 E 1 18 T T T H 4 1 giam mas mai mart a a ... िश्च का ना काता र र, शतको र राजा \$10 ma ba ma en in tain "01 . W 40 0 . n 8 2 P. 6 2 व्यार ६५२ वर्ग । वे व २ वर्ग वर्ग इफ्फ्र्यूस के देश का सुराधिक क बर वस्त्र राज्य राष्ट्री वर सूच राज्य लस् छ ्हरर् कर समान पुरसे PIES SEE ASE OF BEST TAN FREE & STAR BOLK . \$ 4 40 '0 190 " " " 145-" 9 .

er war and the the top the date of the

en Ante, fes, eine nich aler eb ibn,

@ 41-6 @ 61-61 00 00 00 0 914 1 00 - 190 - 4 -: 90; 92 0 - 92 - 9 2 - 1 9 9 2 Breite court an Algert Louis Gent I would als their fages Las do are call thest ending \$1000 min, win / - min mous 71. "00 00 00 00 00 ale ald indapa agus ones 00 19 19 9 9 9 11 19 PRINCIPAL OF SELECTIONS . 10 0 4 0 00 0 10 41 1 to sall to the at 24 2 422 9 60 7 1 22 4 44 40 m day 1 a 11 114 w also brain ad aference. eer asors' er, argor a to topon 1 1 delig 1 MADE BENEFITS BA shareted medica area asia" the sand and eggs " pin e mas sa mes amin 4 4 5 4 9, 4 0 4 2 1 3 12 4 4 8 तारम दगार का पाउक्रम हुनी

আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা! নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী! বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর স্থমতি লক্ষ্ণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, স্থি, শশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে, শৃত্য রাজিসিংহাসন! মরিলা জটায়ু, বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে, রক্ষিতে দাসীর মান। তাদে দেখ হেথা— মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে, আর রক্ষোর্থী যত, কে পারে গণিতে ? মরিবে দানববালা অতুল এ ভবে সৌন্দর্য্যে! বসস্তারন্তে, হায় লো, শুখাল হেন ফুল !"—"দোষ তব,"—সুধিল। সরমা, মুছিয়া নয়নজল—"কহ কি, রূপসি ? কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী, বঞ্চিয়া রসালরাজে ? কে আনিল তুলি রাঘবমানসপদ্ম এ রাক্ষসদেশে ? নিজ কর্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি! আর কি কহিবে দাসী ?" काँ দিলা সরমা শোকে। রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে, কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা—হংখী পর-ছংখে।

খুলিল পশ্চিম দার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
রাজপথ-পার্শ্বয়ে চলে সারি সারি
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে জুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে পূরে দেশ গস্তীর আরবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে;

১৫। স্বৰ্ত্ততী—স্বৰ্ণতা।

৬। রগাল—আমর্ক।

<sup>।</sup> वाचववाश--वाचटवत्र वाशायक्रथ ।

২৬। পতাকিকুল—পতাকাৰারীর দল।

वाकीवाकी गर शस ; तथीवन तरथ মৃত্যুগতি, বাজে বাড়া সকরুণ কণে ! যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিদ্ধুমুখে नितानत्म त्राकांपन ! यक वक बाक স্থর্গ-বর্দ্ম ধ্রাধি আখি। রবিকরতেজে শোভে হৈমধ্বজনগু; শিরোমণি শিরে; অসিকোষ সারসনে; দীর্ঘ শুল হাতে; বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে! বাহিরিল বারাজনা ( প্রমীলার দাসী ) পরাক্রমে ভীমা-সমা, রূপে বিভাধরী, রণবেশে; —কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুগুমালিনী,— মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে निभा यथा। অবিরল ঝরে অঞ্ধারা, তিতি বস্ত্র, তিতি অগ্ন, তিতি বস্থধারে! উচ্ছাসিছে কোন বামা; কেহ বা কাঁদিছে নীরবে; চাহিছে কেহ রঘুসৈশ্য পানে অগ্নিময় আঁখি স্নোষে, বাঘিনী ষেমনি ( জালাবৃত ) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে ! হায় রে, কোথা সে হাসি—সোদামিনী-ছটা! কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে मर्क्रां १ टिंडीवृन्त मोसादि वंडवी, শৃত্যপৃষ্ঠ, শোভাশৃত্য, কুস্থম বিহনে বৃদ্ধ যথা! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে কিন্ধরী; চলিছে সঙ্গে বামাবজ কাঁদি পদবজে; কোলাহল উঠিছে গগনে! প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে

२। करण--- नरस ।

৭। অসিকোষ---ধাপ। সান্ধসন--কোৰৱবন।

১১। कृषा-हरत-कृषावर्ग जर्म।

১৫। উচ্ছাসিছে-উচ্ছাস, अवीर निश्वां छाणिएएट ।

२७। युष्ट--(वीकी। विकास अभिन्त्र ।

বড়বার পৃষ্ঠে,—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধয়ঃ, কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমূল্য রতনে ! সারসন মণিময়; কবচ খচিত सूर्वार्व, -- मिन मिटि । मात्रमम स्वति, হায় রে, সে সরু কটি! কবচ ভাবিয়া त्म चू-छेक क् ह यूर्ण— शिति मृक्रम । ছড়াইছে খই, कड़ी, खर्गभूखा जानि অর্থ, দাসী; সকরুণে গাইছে গায়কী; পেশল-উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী! বাহিরিল মৃত্গতি রথবৃন্দ মাঝে রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা চক্রে; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে;— কিন্তু কান্তিশ্য আজি, শৃহ্যকান্তি যথা প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে বিসর্জ্জন-অস্তে!—কাঁদে ঘোর কোলাহলে রকোরথী, কণ বক্ষঃ হানি মহাকেপে হতজ্ঞান! রথমধ্যে শোভে ভীম ধনু:, তৃণীর, ফলক, খড়গ, শংখ, চক্র, গদা-আদি অন্ত্র; সুকবচ; সৌরকর-রাশি-সদৃশ কিরীট; আর বীরভূষা যত। সকরণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া রক্ষোত্ঃখ! স্বর্ণমূজা ছড়াইছে কেহ, ছড়ায় কুসুম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে তরু ৷ স্বাসিত জল ঢালে জলবহ, দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে

<sup>&</sup>gt;। পেশল-কোমল। উরস-বক্ষেণ। হানি-আ্বাত করিয়া।

১৪। প্রতিমাপঞ্চর—ছর্গাদি প্রতিমার ঠাই অর্থাৎ কাটাম। দ্বিতীর প্রতিমা—ছর্গাদির প্রতিমৃতি। ১৫। বিসর্জন—জ্লাশরে ক্ষেপণ, অর্থাৎ ভাসান।

১৮। ফলক—ঢাল। ১৯। সৌরকর- সুর্ব্যকিরণ। ২১। গীতী—গারক।

২৪। জলবহ—যে জল বহন করে, জর্বাং ভারী, ভিতি।

পদভর। চলে রথ সিদ্ধতীরমূখে। স্বর্ব-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে, বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,---মৰ্জ্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী! ननारि मिन्दूर-विन्तू, भरन क्नमाना, কঙ্কণ মূণালভুজে; বিবিধ ভূষণে ভৃষিতা রাক্ষসবধু। ঢুলাইছে কাঁদি চামরিণী স্থচামর; কাঁদি ছড়াইছে ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিবাদে, রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে। হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা মুখচল্ডে ? কোথা, মরি, সে স্থচারু হানি, মধুর অধরে নিত্য শোভিত বে, যথা দিনকর-কররাশি তোর বিশ্বাধরে, প্সজিনি ? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী— পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাডি গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে! শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা, স্বয়ম্বরা বধু ধনী। কাতারে, কাতারে, চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশৃত্য অসি করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে, কাঞ্চন-কঞ্চক-বিভা নয়ন ঝলসে! উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে: বহে হবির্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি; বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী, কেশর, কুস্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধু

२। निविका-शांगकिवित्यम, वर्षां एहांशांगां।

৮। চামরিণী—চামরধারিণী, অর্থাৎ যাহারা চামর চুলার।

১১। ভাতিত—ভাতি অৰ্থাং দীপ্তি পাইত।

২৩। উচ্চাররে—উচ্চারণ করে। ২৪। হবির্বহ—অগ্নি। হোত্রী—হোমকর্তা।

স্বৰ্ণপাত্তে; স্বৰ্ণকুম্ভে পৃত অস্তোৱাশি शांक्या। अवर्षमी भौर नाति पिरक। বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে; বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী; বাজিছে ঝাঁঝরী, শংখ; দেয় হুলাহুলি সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অঞ্চনীরে-হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে ! / বাহিরিলা পদত্রজে রক্ষঃকুলরাজা রাবণ :--বিশদবস্ত্র, বিশদ উত্তরি, ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে;— চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে। নীরব কর্বব্রপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি, নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে ্রক্ষোপুরবাসী রক্ষঃ— আবাল, বনিতা, বৃদ্ধ ; শৃত্য করি পুরী, আঁধার রে এবে গোকুলভবন যথা শ্রামের বিহনে। ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে, চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে! কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে-"দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিত্রভাবে তুমি, সিদ্ধতীরে! সাবধানে যাও, হে স্থরথি! আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে! এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে. কুমার! লক্ষণ-শ্রে হেরি পাছে রোষে, পূর্ব্বকথা স্মরি মনে কর্বব্রাধিপতি, যাও তুমি, যুবরাজ! রাজচূড়ামণি,

১। পুত-পবিত্র।

२। शांक्य-श्रामयकी।

<sup>🗦।</sup> বিশদ্ধজ্ঞ--শুল্ল পরিধের বন্তা। ২৫। পরাপর---আপন পর।

পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষস, শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে!" দশ শত রথী সাথে চলিলা স্থরথী অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে দেবকুল:—এরাবতে দেবকুলপতি, मरक वर्ताक्रमा भंही जनस्रयोदमा. শিখিধবজে শিখিধবজ স্কন্দ তারকারি সেনানী ; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী, মূগে বায়ুকুলরাজ; ভীষণ মহিষে কৃতান্ত; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি;— আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি, মলিন তপনতেজে; আইলা সুহাসী অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত। वारेना युत्रयुन्मती, शक्कर्व, जन्मती, কিন্নর, কিন্নরী। রক্তে বাজিল অম্বরে দিব্য ৰাভ। দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে, আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী। উতরি সাগরতীরে, রচিলা সম্বরে যথাবিধি চিতা রক্ষঃ : বহিল বাহকে সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, স্বত ভারে ভারে। মন্দাকিনী-পৃতজ্ঞলে ধুইয়া যতনে

শবে, স্থকোষিক বস্তু পরাই, থুইল দাহস্থানে রক্ষোদল; পড়িলা গন্তীরে মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ মহাতীর্থে সাধবী সতী প্রমীলা স্থন্দরী খুলি রত্ব-আভরণ, বিতরিলা সবে।

২। [হে] শিষ্টাচার—হে ভন্ত। । কৃদ্দ—কার্ত্তিকর।

৮। সেনাৰী—সেনাপতি। চিত্ৰিত—নানাবৰ্ণিত।

১२ । जनगाजिल-प्रदीरणरकः। . . . । जनरदः-- जाकारकः।

১৬। দিব্য—স্বৰ্গীর। ২৬। বিতরিশা—বিতরণ অৰ্থাং দান করিল।

প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—"লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর"—হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে!

মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক, কহিলা স্থন্দরী,
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিমু লো আজি তাঁর সাথে;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, স্থি? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা স্বা কাছে!"

চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন!)
বিদিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে;
প্রাফুল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষদবাত ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুস্কুম-আদি দিল রক্ষোবাল।
যথাবিধি; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণরে

<sup>8।</sup> की वनीनाम्हल-कीवत्मत्र नीनात्र मात्म वर्षार मरनाहत ।

১৮। चारतारि-चारबार्ग क्रिया।

২০। কুমুদান-কুলমালা। কবলী-কেশপাশ।

ঘুতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল চারি দিকে, यथा महानवमीর দিনে; শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে। অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ১ "ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;— সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি--বুঝিব কেমনে তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে ! ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে জুড়াইব আঁখি, বংদ, দেখিয়া তোমারে, वार्य तकः कूललक्ती तत्कातां गैताल পুত্রবধ্! दशा आमा। পূর্বজন্মফলে হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে। কর্ববুর-গৌরব-রবি চির রাহ্যপ্রাসে! সেবিমু শিবেরে আমি বছ যত্ন করি, লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,— হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে শৃত্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্তনাছলে সান্ত্রনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ? 'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ?' স্থৃধিবে যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি স্থথে আইলে রাখি দোঁতে সিমুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?'— কি কয়ে বুঝাব ভারে ? হায় রে, কি কয়ে ? रा शूज! रा वोत्रात्मर्छ! हित्रस्यो त्रात्। হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"

৩। শক্ত-শক্তি-উপাসক। । শক্তি-স্গী।

e। जिल्लास्य प्रवास्थान प्रतिकृतिकारम् । ৮१ महाराज्यासम्बद्धाः ।

२०। जांक्निय-नांक्ना कतित। २१ नांकन किंग, निर्कृत ।

অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে! লডিল মস্তকে জটা; ভীষণ গৰ্জনে গজিল ভুজঙ্গবৃন্দ ; ধক ধক ধকে জ্ঞানিল অনল ভালে: ভৈরব কল্লোলে কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা বেগবতী স্রোতম্বতী পর্বতকন্দরে! কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে! কাঁপিল আতক্ষে বিশ্ব; সভয়ে অভয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে;— "কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে ? মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে : নহে দোষী রঘুরথী ৷ তবে যদি নাশ অবিচারে তারে, নাথ, কর ভন্ম আগে ্রিআমায়।" চরণযুগ ধরিলা জননী। नामरत मजीरत जूलि कहिना धृष्किरि ;— "विषदत कापरा मम, नगतां कवारल, -- রুক্ষোহঃখে! জান তুমি কত ভালবাসি নৈকষেয় শূরে আমি! তব অনুরোধে, ক্ষমিব, হে ক্ষেম্বর্জরি, এরিম লক্ষণে।" व्यारमिला व्यक्षिरमरव वियारम जिथ्नो ;--"পবিত্রি, হে সর্বাশুচি, তোমার পরশে, আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষসদম্পতী।" ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে! সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে দেখিলা আগ্নেয় রথ: স্বর্ণ-আসনে **म्या प्राथ आभीन वीत वामवविक्यी** 

ऽ। শृंगी—महारक्षर। **७।** पू<del>क्</del>णर्गन—जन्नश्रम् । । जनन—जिति।

 <sup>।</sup> দ্বিপৰগা—বিপৰগামিনী অৰ্থাং গলা।
 । ত্ৰোতবতী—নদী।

৮। আতকে—ভয়ে। ২১। সর্বান্তচি—সকলকে যে পবিত্র করে, অর্থাৎ জরি।

१७। देवचवत्रस्य-च्याविवरण।

দিব্যমন্তি! বাম ভাগে প্রমীলা রূপসী, অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তমুদেশে; চিরস্থহাসিরাশি মধুর অধরে! উঠিল গগনপথে রথবর বেগে; বর্ষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি; পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে! তুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে ভশ্ম, অমুরাশিতলে বিসর্জিলা তাহে! ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে লক্ষ বৃক্ষঃশিল্পী আশু নিশ্মিল মিলিয়া স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে;— ভেদি অভ্ৰ, মঠচূড়া উঠিল আকাশে। করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অঞ্ননীরে— বিসজ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে! मश्र पिवानिमि नहा काँ पिना विघाए ॥

> ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সংক্রিয়া নাম नवयः नर्शः।

> > গ্ৰন্থ সমাপ্ত।

२। जन्दल्य-- भन्नीदन।

১२। शांक्टिकन-रेष्ठे। मर्ठ-मिन्ना भूष्णामात्र—**न्ष्यदृष्ठि** ।

১৬। বিসঞ্জি—বিদৰ্জন করিয়া। প্রতিমা—ছুর্গাদির প্রতিমৃত্তি।



## . পরিশিষ্ট

### তুরহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণে কবি হেমচক্স বন্দ্যোপাধ্যায় পাদ্টীকায় তুরহ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্ধ যোজনা করেন; পরবর্ত্তী সমস্ত সংস্করণে এই টীকা মুক্তিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সংস্করণের পাদটীকাম্ন হেমচন্দ্র-কৃত ব্যাখ্যা মুক্তিত হইয়াছে। তাহার অতিরিক্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলের ব্যাখ্যা নিমে প্রদত্ত হইল।

- পংক্রি সর্গ
- উজ্জলিত—উজ্জল ( মধুস্দনের প্রয়োগ )। 206 5
  - বিলাপী-বিলাপকারী।
  - রজ:--রজত (মধুস্দনের প্রয়োগ)। এইরপ প্রয়োগ এই কাব্যে 230 বার্যার করা হইয়াছে।
  - লুলি—লোল করিয়া, লক্ লক্ করিয়া।
  - প্রসরণে—বেষ্টনে। 405
  - २६२ निवानी-शकारताही ; जानी-वाधारताही।
  - वीतक्लगान-वीतक्लगांव। 293
  - পদাবর্ণ-পদ্মের পাপড়ি; হেমচক্র "পদাপত্র" লিথিয়াছেন।
  - व्यहात्रक-व्यहात्कातीत्क। 805
  - হেষিল—ত্তেষিল; মধুসদন প্রায় সর্বাত্ত "ত্তেষা" স্থলে "হেষা" ব্যবহার 880 করিয়াছেন।
  - वाक्री-"वक्रगानी"त পরিবর্তে মধুস্দনের প্রয়োগ; ভূমিকা জ্ঞ বা। 889
  - कक-वाना-कटन-ভाরाकटन।
  - মহাশোকী—অতিশন্ন শোকার্ত্ত। 664
  - তক্ল-কুলেখরে---আম্রবৃক্ষে। 669
  - আকাশ-ছৃহিতা—আকাশ-সস্তৃতা। 993
  - क्र्मी-क्र्मिनी।

2

- শশিপ্রিয়া—রাজি। >8
- শহটে—সৃহটে। 6¢
- ক্লচি-শোভা। 220
- वामत्त्र-वामग्रह, वसन-ग्रह। 528
- ধড়া—বন্ধ, তুলনীয় "ধড়াচুড়া"। 200
- **मरस्यानि-निरक्तभी**—वञ्जनिरक्तभकांत्री, दे**स** । >88
- বিশ্বধর শেষ-- বিশ্বধারণকারী অনন্ত নাগ। >66

```
স্র্গ পংক্তি
```

- ২ ১৮২ অমূল—অমূল্য।
  - ১৮৭ লোভে—লোভ করে ৷
  - >৯৪ কুঞ্জবন-সধী—কুঞ্জবনের সধী অর্থাৎ কুঞ্জবননিবাসিনী।

  - ১৩৩ ধড়ি পাতি—ধড়ি দিয়া লিথিয়া, অঙ্ক কবিয়া।
  - ২৩৬ বারি-সংঘটিত ঘটে—বারিপূর্ণ ঘটে।
  - २३८ त्रजात--श्वर्ताष्ट्रनकाती श्वष्टत्त वा त्रजाम्म-विरम्पर ।
  - ৩৬৬ শক্ত-ইন্ত্র
  - ১৭৫ ভৃগুমান-উচ্চ সামুদেশবিশিষ্ট।
  - ৩৮০ তপসী—তপশ্বী।
  - ३>६ भिनीम्थवृन्त-ख्यवक्रा।
  - ৪২০ কুস্তমেযু—মদন।
  - 868 किर्त्र-मिन्र, भेशेष।
  - ৪৯৪ বল্লভ-প্রির, এখানে পুর্ত্ত।
  - ২৫৬ লক্ষী—লক্ষপ্রদানকারী।
  - ১৬ মধুর—বসত্তর।
    - ৬১ অবচয়ি—আহরণ করিয়া।
    - ae तानी—तान, भना
    - २>> पृथमानी-पृथमानिनी।
    - ৩১৪ ভতিনী—ভত্তী।
    - ৩৭৫ বামা-কুল-দলে---বামাদলে।
    - ৪৪৩ নিন্তারিলে—"নিন্তারিল" স**ল**ত।
    - 8৯১ বিভূপাক—<sup>"</sup>বিরূপাক" সকত।
    - ২৩ রছহারা--রভুমর হার যাহার।
    - २६ नात्रकी-नात्रिका ( मधूयमदनत्र व्यद्यांग )।
    - ১৬৫ काम्य-कनहःशी।
    - ২০৫ পঞ্চত্ত্ব—বিবিধ শাক্ত।
    - ००> निमिरम—निरमस्य ( मध्यमतनत्र खाँखाल )।
    - ৪২৩ অস্ত্রী-দল-অপবাদ—অস্ত্রধারীদের কলৰ অর্থাৎ রাবণ।
    - e৩০ ভৈরবে—ভয়**ৎ**র কোলাছলে ( মধুস্দনের প্রয়োগ )।

সর্গ পংক্তি

8 ৫৩8 नाचन भत्रन-नच्भर्क, शैनगर्क।

७७० (कोमूनिनी-शटन-स्क्रां १ शांटक।

७१२ यहाई-यहायूना।

৫ ৫০ পার্ব্বণে—উৎসবে (মধুস্দলের প্রয়োগ)।

৬১ আদিতের—ই<del>ব্র</del>।

৮০ নম্চিত্লন--নম্চির বংকর্তা, ইবা।

২৩২ থাই-খাইয়া।

২৪০ কণ-প্রভা-কণস্থায়ী দীপ্তি।

২৬৪ অলঙ্কারে—অলঙ্কারদারা শোভিত করে।

২৮৯ উরজ—উরোজ, স্তন ( মধুস্দনের প্রয়োগ )।

৩১০ সভোজীবী—ক্ষণস্থায়ী।

৩৫২ নিকষে—নিকষ অর্থে কষ্টিপাথর; মধুসদন অসির আবরণ বা থাপ অর্থে এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

৩৬৭ সরস্বতী--দৈববাণী।

৪০৪ শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে—"শিশির-অমৃতভোগ ছাড়ি
ফুলদলে" সক্ষত; শিশিররূপ অমৃতের ভোগ ফুলদলকে
ছাড়িয়া। শীতল অমৃতময় (মধুপূর্ণ) ফুলদলকে ত্যাগ
করিয়া, এরূপ অর্ধপ্ত হইতে পারে।

৫०० विनारेय-विनाम निव।

৫>৮ द्राक्तम-मत्न--- द्राक्रममत्नद मत्म ।

৫৪০ কুম্ম-বিবৃত-কুম্ম-আবৃত।

७३७ शर्म---शर्म।

৬ ১৩২ অবরোধে—অন্ত:পুরে।

>८७ वाह्वलाख-वाह्वनानीत्मत्र मस्य त्यक्रं।

১৪৯-৫০ "ধ্যাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধ্মকেত্ সম
অগ্নিরাশি; নল, নীল;" ছলে
"ধ্যাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধ্মকেত্ সম;
অগ্নিরাশি নল, নীল;" হওয়া সঙ্গত।

১৫৮-৯ আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী--আকাশবাণী।

১৭৩ অজাগর—অজগর ( মধুস্থদনের প্রয়োগ )।

>> শृक्कूननारम-निडांत्र चा अत्रांत्य ।

```
406
100
               ( po 大理 一切いい日 東田 )
         240
               CHAIR - MARATER I
         010
               Parts - waring
         100
               (40'8 -- '20 4 0'8
         ...
               Q .. 4 . 6 - , 4 . 10 0 . . 4
         660
               we we - "we we was
         249
               4"(4 44 -- 5" -- 5"
         008
               $45 91 - ette |
         000
               (4.4)-(4.4.4)
          260
                ्रकातक-(नवनासम् कर्त्ता ।
           29
                4° 1 - 1741
           84
                (५ विस्ता -- १५ दना अल्लामन करिम
          359
                पुत्रकार्ती —पुत्रकष्टा ( अप्रशासन द्वाराधि ) ।
          380
                おうしないなーからないから!!
          396
                का नुस क्षांच्य-रका- क्षां नुष्य मुख्य दका अक्षत ।
          3 . 3
                म कराता-मिक्यामावद व्यवदात्री।
          268
                 ב לפפים - "שפיישיושה לפפנם ;
           033
                 वार्श्वांवर्भाड-वार्विश्व करिएछ।
           083
                 भारताल नाग, नद नदासादक-
           OLV
                  विकास्तर्भ कार्य : बद वदर्गात्क" महात ।
                 5कु:क्डुक्ली-रणी, चम, दव स अर्थात्त्रक,
           588
                   क्ष उत्रदा रा उपि छप्त निस्क वरेगा।
                  लदमाद्राह्माह्र- "लद्रभावह्माह्र मन्छ।
            649
                   क्षानक्त्र-कामनानक।
            100
                  আৰুদ্দ-ধোতাবাদুল।
            299
                  विठावी-विठावन ।
            053
                  बद्-छोर्ग।
            690
                  होरायुक्तः कान-"होरायुक्त-कान" मुक्त ।
            Bot
                  ( সৃজু খতি ) ওক উক -"। সূজু অতি ), ওক উক" সকত।
            588
                   অনিধ্যেত্র—বাহাকে নির্বাপিত কর। যায় না।
             830
                   थत्रमान-छोक्-मान-रवध्या।
             283
                   পাৰকী-পাৰিকা।
             280
                   कक्क-नावायत्व।
             5 44
```

चरिकादी-चरिकादवुक, कर्महादी

200

### ব্ৰজ্ঞান্না কাৰ্য

| sees tiglie tien lage unter igen |



# वजायना कावा

### মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ]

#### সম্পাদকঃ : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-**সাহিত্য-পরিষ**ৎ ২৪৩া১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা প্রকাশক শ্রীরামকমল সিংহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম মুদ্রণ—অগ্রহারণ, ১৩৪৭ দিতীয় মুদ্রণ—ভাত, ১৩৫০ তৃতীর মুদ্রণ—বৈশাধ, ১৩৫৩ মূল্য বার আনা

মূলাকর — শ্রীগোরচন্দ্র পাল নিউ মহামারা প্রেস, ৬৫।৭ কলেজ খ্রীট, কলিকাভা

### ভূমিকা

কবি মধুস্দন বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বছবিধ নৃতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তক, 'ব্রছাঙ্গনা কাব্যে'র রচনা-রীতিও বাংলা দেশে সম্পূর্ণ নৃতন; এগুলি স্বরে গেয় মহাজন-পদাবলীও নয়, আবার পালায় বিভক্ত কবি বা পাঁচালিগানও নয়। মধুস্দন স্বয়ং এগুলিকে ()de আখ্যা দিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও চতুদ্দশপদী কবিতার মত মধুস্দন বাংলায় এই শ্রেণীর গীতিকবিতারও জন্মদাতা। তাঁহার স্তি-প্রতিভার অবিসম্বাদিত প্রাধান্য এই সকল নৃতন রীতির উপর স্থাপিত।

বহু মহাজ্বন রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম-বিরহ লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন; বাংলা-সাহিত্যের আদিমতম যুগ হইতে আজ পর্যান্ত কাব্যকারগণ এই লোভনীয় বিষয়ের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রেমিক কবি মধুস্থানও রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া কাব্য-রচনার স্থযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি বিচিত্র ছন্দে রাধা-বিরহের গান গাহিয়াছেন। অনেকে ইহার মধ্যে প্রাচীন পদ্ধতির সহিত গরমিল অথবা ইউরোপীয় ভাবের ছায়া দেখিয়াছেন, কিন্তু আসলে এই কাব্যের পংক্তিতে পংক্তিতে যে একটি ভাবোন্মন্ত বাঙালা কবি-চিত্তের সংস্পর্শ আছে, তাহাও অস্বাকার করিবার উপায় নাই। সর্ক্রাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, মধুস্থান যথন সভ্যাবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরীক্ষা করিতেছিলেন, তথনই এই সঙ্গীত-মুখর মিল-বহুল কাব্যটি রচিত হইয়াছে। কাব্য বা বিষয়ের বৈচিত্র্যাবিচার আমাদের এই ভূমিকার উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার জীবনী ও পত্রাবলী হইতে এই পুস্তক-রচনার কাহিনী যেটুকু পাওয়া যায়, সেইটুকুই এখানে লিপিবন্ধ হইল।

অমিত্র ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনার সময়ে মধুসুদন সম্ভবতঃ
মুখ বদলাইবার জন্মই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তিনি
এই কালে নিধু গুপু, রাম বস্থু, হরু ঠাকুর প্রভৃতির গীতি-কাব্য ও জয়দেববিভাপতির পদাবলী বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছিলেন। ১৮৬০

গ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল তারিখে রাজনারায়ণ বস্থুকে লিখিত একটি পত্রে আছে:—

I enclose the opening invocation of my "মেঘনাদ"—you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent. By the bye, I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ। You shall have a copy as soon as the book is out of the press.

্ আমার "মেঘনাদে"র প্রস্তাবনা-অংশ পাঠাইতেছি — তোমার কেমন লাগে অবশু জানাইবে।
কবিতা স্থক্ষে তাল বিচারবৃদ্ধিসম্পন্ন এখানকার একজন বন্ধু ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তাল
কথা, গীতি-কবিতার একটি ছোট পুস্তিকা ছাপিতে দিয়াছি; আমাদের চিরপুরাতন রাধা ঠাকুরাণী ও
তাহার বিরহ লইয়া ইহা লিখিত। বইটি ছাপাথানার কবল হইতে মুক্ত হইলেই তোমাকে এক পঞ্জ

ক্র বংসরের জুলাই [ ? ] মাসে রাজনারায়ণকে লিখিত আর একটি-পত্রে মধুসুদন বলিতেছেনঃ—

By the bye বাধাৰ বিৰহ is in the press. Somehow or other, I feel backward to publish it. What have I to do with Rhyme?

· [ আর এক কথা, রাধার বিরহ ছাপা হইতেছে। কেন জানি না, বইটি প্রকাশ করিতে আমার সঙ্কোচ হইতেছে। মিত্রচ্ছলের ব্যাপারে আমি কেন থাকি ? ]

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' মধুস্থান অন্তরের আবেগেই লিথিয়াছিলেন। নৃতন পরীক্ষার জন্ম নয়। লিথিয়া তাঁহার লজ্জাবোধ হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র কাব্যটি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ মমতা যে ছিল, এরূপও মনে হয় না; যদিও ইহার কিছু দিন পরেই তিনি রাজনারায়ণকে লিথিয়াছিলেন—

Have you received a copy the Odes (Brajangana)? Pray, why then are you silent? Some fellows here pretend to be enchanted with them.

িগীতিকবিতাগুলির (এজাঙ্গনার) এক খণ্ড তোমার হাতে পৌছিয়াছে কি ? দোহাই তোমার, পাইয়া থাকিলে দে সম্বন্ধে নীরব থাকিও না। এথানকার কেহ কেহ উহা পড়িয়া মোহিত হইয়া গিয়াছে, এরপ ভাব দেখাইতেছে। ইহাতে আগ্রহের অপেক্ষা কৌতৃক বেশী। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ আগষ্ট তারিখের একটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিড) এই মনোভাব স্পষ্টতর হুইয়া উঠিয়াছে:—

I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours.

মনে হইতেছে, ব্রজের অঙ্গনা বেচারাকে তুমি উপেক্ষাই করিয়াছ। হায় হতভাগা ! কবিতা-পাঠের সময় ধর্মের সংস্কার শিকায় তুলিয়া রাখিতে হয়। তা ছাড়া, প্রীমতী রাধা মোটের চপর তেমন মন্দ লোক নন। যদি স্কুক হইতে এই অধীনের মত একজন চারণ তাঁহার জুটি চ, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র ভিন্নরপ দেখিতে পাইতে। তথাক্থিত কবিদের ছঠ কল্পনাই তাঁহাকে একপ রঙে চিত্রিত করিয়াছে।]

এই পত্র হইতেই বুঝা যায়, মধুস্থদন ব্রজাঙ্গনা বলিতে রাধাকেই বুঝিয়াছেন। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রাধা-বিরহের কাব্য।

ব্রজাঙ্গনার প্রকাশ সম্বন্ধে মধুস্থদনের চিঠিতে নিম্নলিখিত সম্বব্যটুকু মাত্র পাওয়া যায়। এই পত্রটিও রাজনারায়ণ বস্থকে লিখিত।

The "Odes" are out, and I have requested Baboo Baikantanath Dutta (a co-religionist of yours) who is the proprietor of the copy-right, to send you a copy.

ি গীতিকবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের স্বভাধিকারী বাবু বৈকুঠনাথ দন্তকে (তোমার সমধর্মী) ইহার একথণ্ড তোমার কাছে পাঠাইবার জন্ম অমুরোধ করিয়াছি।

এই বৈকুঠনাথ দত্ত সম্বন্ধে সামান্ত খবর 'জ্যোতিরিজ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে আছে। তিনি বলিতেছেন ঃ—

মাইকেল মধুস্থদন দন্ত মহাশ্য কিরপ সহদায় ব্যক্তি ছিলেন, তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুঠনাথ দন্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অমুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্বদাই তাঁব টাকে হাত বুলাইতেন এবং ব্যবসা সম্বদ্ধীয় নানাবিধ মতলব আঁটিতেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়েই তিনি লাভবান্ হইতে পারেন নাই। যে কাবেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তিনি একজন প্রকৃত কাব্যবসিক ও রস্ত্রু ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিক্ট হইতে "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যের পাঞ্লিপি লইয়া পড়িয়া এবিধি, তিনি মাইকেলের অভিশয় অমুরক্ত হইয়া পড়েন; "ব্রজাঙ্গনা" পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাইকেল তাহাই জানিতে

পারিয়া— "ব্রজাঙ্গনা"র সমস্ত স্বত্ব (copyright) সেই পাণ্ড্লিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবৃকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবৃ নিজ-ব্যায়ে কাব্যথানি প্রথম প্রকাশ করেন। —পৃ, ৬৭-৬৮।

বৈকৃষ্ঠনাথ দত্ত প্রথম সংস্করণের পুস্তকে একটি "বিজ্ঞাপন" লিখিয়াছিলেন।
এই বিজ্ঞাপনের তারিখ ২৮ আষাঢ়, ১২৬৮; অর্থাৎ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই
মাসের মাঝামাঝি ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের
আখ্যাপত্র এইরূপ—

ব্রজান্ধন। কাব্য । / কবিবর প্রীযুক্ত মাইকেল মধূস্দন দত্ত / প্রণীত । / গোপীভর্জুর্বিরহবিধুবা

--'' / উন্মন্তেব—'' পদান্ধদৃত । / প্রী আর্, এম্, বস্থ কোম্পানী কন্তৃক / প্রকাশিত । / কলিকাত।
স্কার্ক যান্ধে প্রীলালটাদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী / কর্তৃক বাহির মূজাপুর ১৩ সঙ্খ্যক / ভবনে মূদ্রিত ।
/ ১৮৬১ । /

প্রথম সংস্করণের "বিজ্ঞাপন"টিও হুবছ উদ্বৃত হইল—

কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুস্থদন দত্তজ মহাশ্যের কাব্যাদি রচনা করিবার যে প্রকার অঙ্কুতশক্তি, তাহা তৎপ্রণীত অত্যন্ত কাল-সন্তুত "শর্মিষ্ঠা," "পদ্মাবতী" ও "কৃষ্ণক্মারী" নাটক, "একেই কি বলে সভ্যতা ?" "বুড় সালিকের ঘাড়ে রে ায়া," অমিত্রাক্ষর "তিলোন্তমাসস্তব" এবং "মেঘনাদবধ কাব্য" প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করিতেছে; আমি তাহার কি বর্ণন করিব ? তিনি শেবোক্ত তুইখানি প্রস্থ রচনা করিয়া যে বাঙ্গলা ভাষায় একটি নৃতন কাব্য রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

তাঁহার অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনাতে যাদৃশ অমুরাগ মিত্রাক্ষরে কিছু সেরপ নাই বটে; তথাপি তিনি যে প্রণালীতে এই ক্ষুদ্র কাব্যথানি রচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মিত্রামিত্র উভয়াত্মক অক্ষরেই তন্ত্রচনার ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে শ্রীমতী রাধিকার প্রেম প্রদক্ষে অনেকেই অনেক প্রকার কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় এরপ নৃতন ছম্ম ও স্কমধুর নবভাব পরিপ্রিভ কবিতা এ পর্যাপ্ত কেইই রচনা করেন নাই বোধ হয়।

সদয়শ্রদয় কবিবর দত্তজ মহোদয় স্বীয় বদাশ্রতা ও উদার্ঘগুণে এই গ্রন্থথানির স্বতাধিকার পরিত্যাগ করিয়া এককালে আমাকে দান করিয়াছেন। আমি তদীয় দাতৃত্ব ও মহন্ত্বগুণ খাবা এই প্রস্থানি কীর্ত্তনপূর্বক তাঁহার নিকট কুতজ্ঞতা স্বীকার করত কবর্ডাঙ্গান্থিত শ্রীযুক্ত আর, এম, বস্থ কোম্পানী ঘারা এই গ্রন্থথানি প্রকাশ করিলাম।

আপাতত: এই গ্রন্থগানির 'বিবর' বিষয়টি ১৮টি প্রস্তাবে প্রথম সর্গে প্রকাশিত হইল; যদি পাঠকমগুলীর নিকটে কালালিনী ব্রজাক্ষনাকে স্থমধুরভাষিণীরূপে সমাদৃত হইতে দেখা যায়, তাহা হুইলে গ্রন্থকারের শ্রমাফল্য এবং প্রকাশকের ব্যয়ের সার্থকত। জ্ঞান করত সোৎস্কৃচিতে জীনক্ষের নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সচিত বৃক্তার্নন্দিনী শ্রীমতী বাধিকার সন্মিলন, সন্তোগাদি বিষয় ক্রমশঃ সর্গান্তর চল্টতে সর্গান্তরে প্রকটনপূর্বক ব্রজান্ধনাকে সর্বান্ধসোষ্ঠবান্ধিতা করিতে যত্নবান্ হতব ইতি।

**কলিকাতা** ২৮ আবাট ১২৬৮ ।

बैरिवक्रेशनाथ पछ

পুন \* : প্রন্থের স্বত্বাধিকার রক্ষার জন্ম যে রাজনিয়ম প্রচলিত আছে, সেই নিয়মাযুসারে এই প্রত্থানি রেজেষ্ট্রবী ক্রিলাম।

"অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনাতে অনুরাগ" সত্ত্বেও মধুসুদন এই ছন্দোবদ্ধ গাথাগুলি রচনা করিয়া বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। গভামুগতিক পয়ার ও ত্রিপদীর মোহ এড়াইয়া তিনি নিজের আবিষ্কৃত (নানা ছন্দের সংমিশ্রেণে) ছন্দ-স্তবক-পদ্ধতির পরীক্ষায় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ফাঁদিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখে তিনি রাজনারায়ণ বস্থকে লিথিয়াছিলেনঃ—

I have made up my mind to write ( Déo volente!) three short poems in Blank-verse, and then do something in rhyme; don't fancy I am going to inflict প্ৰাৰ and ত্ৰিপদী on you. No! I mean to construct a stanza like the Italian Ottava Rima and write a romantic tale in it,...

ভিগৰান যদি বিরূপ না হন, অমিত্রচ্ছন্দে তিনটি ছোট কবিতা এবং পরে মিত্রচ্ছন্দে কিছু লিখিতে মনস্থ করিয়াছি; তোমাদের উপর পয়ার ও ত্রিপদীর বোঝা চাপাইব, এরূপ কল্পনা করিও না। ইতালীয় অদ্রাভা রিমার আদর্শে ছন্দ-স্তবক স্বৃষ্টি করিয়া তাহাতেই একটি প্রেমের গর্লী লিখিতে চাই।

এই কার্য্য যে তিনি নিজের অভিপ্রায়ামুষায়ী করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, রাজনারায়ণের নিকট লিখিত পরবর্ত্তী চিঠিতেই তাহার প্রমাণ আছে :—

How [ Here?] you are, old boy, a Tragedy, a volume of Odes, one half of a real Epic poem! All in the course of one year; and that year only half old!

[বন্ধু, দেথিতেছ ত-একটি বিয়োগাস্ত নাটক. একটি গীতিকবিতা-সংগ্রহ এবং খাঁটি মহাকাব্যের আধ্যানা-সমস্তই এক বছরে ! এক বছর কেন, ছয় মাসে!]

প্রথম সংস্করণের "বিজ্ঞাপনে" এই কাব্যের অক্যান্ত সর্গ প্রকাশের উল্লেখ আছে। মধুসুদন রাধা-বিরহ আরও থানিকটা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন : ছুঃখের বিষয়, তিনটি স্তবকের বেশী তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই অংশও আমরা গ্রন্থদেষে সংযোজন করিলাম।

তৃরহ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ এবং অক্যান্ত প্রয়োজনীয় মন্তব্য "পরিশিষ্টে" প্রদত্ত হইল।

মধুস্দনের জীবিতকালে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র তুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।
প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়
১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা ''গ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বস্তু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্হোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত" হয়। ইহারও পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৬। প্রথম সংস্করণের
বিজ্ঞাপন ইহাতে পরিচ্যক্ত হইয়াছে; প্রকাশকেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অমুথায়
ইহা প্রথম সংস্করণেরই পুন্মু দ্রণ; তুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত ও কয়েকটি বর্ণাশুদ্বি
সংশোধিত হইয়াছে মাত্র।

## वजायना कावा

প্রথম সর্গ

[ বিরহ ]

বংশী-ধ্বনি

নাচিছে কদসমূলে,

राकारत्र पूरली, ८३,

রাধিকারমণ !

চল, সখি, ছরা করি,

দেখিগে প্রাণের হরি,

ব্রজের রতন !

চাতকী আমি স্বন্ধনি,

শুনি জলধর-ধ্বনি

কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন ?

যাক্ মান, যাক্ কুল, মন-তরী পাবে কুল;

চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ!

মানস সরসে, স্থি,

ভাসিছে মরাল, রে,

কমল কাননে!

कप्रमिनी त्कान् इरम, थाकिरत प्रविशा खरम,

বঞ্চিয়া রমণে ?

যে যাহারে ভাল বাসে, সে যাইবে তার পাশে—

মদন রাজার বিধি লজ্বিব কেমনে ?

যদি অবহেলা করি, কৃষিবে শম্বর-অরি ;

কে সম্বরে শ্বর-শরে এ তিন ভূবনে !

3

ওই শুন, পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, রে, মুরারির বাঁশী!

স্থ্যন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কানে— আমি শ্রাম-দাসী।

জলদ গরজে যবে,

ময়ূরী নাচে সে রবে ;

আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি ?

সৌদামিনী ঘন সনে,

ভমে সদানন্দ মনে ;

রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী ?

8

ফুটিছে কুস্থমকুল মঞ্জু কুঞ্জবনে, রে, যথা গুণমণি!

হেরি মোর শ্রামচাঁদ, পীরিতের ফুল-ফাঁদ, পাতে লো ধরণী।

কি লজ্জা ! হা ধিক্ তারে, ছয় ঋতু বরে যারে, আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী ?

চল, সখি, শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হারাই,— মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো স্বন্ধনি ?

æ

সাগর উদ্দেশে নদী শ্রমে দেশে দেশে, রে,

অবিরাম গতি ;—

গগনে উদিলে শশী.

নিশি রূপবতী :

আমার প্রোম-সাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি ? ধিক্ এ কুমতি !
আমার স্থধাংশু নিধি—
বিরহ আঁধারে আমি ? ধিক্ এ যুক্তি !

6

নাচিছে কদম্ম্লে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ!
চল, সথি, তরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
গোকুল রতন!
মধু কহে ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসুদন!
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন।

2

#### জলধর

5

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে!
ন্থগন্ধ-বহ-বাহন,
ত্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে!
ইন্দ্র-চাপ রূপ ধরি,
শোভিতেছে কামকেতু—খচিত রতনে!

Z

লাজে বৃঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন!
মদন উৎসবে এবে,
 রতিপতি সহ রতি ভূবনমোহন!

চপলা চঞ্চলা হয়ে, হাসি প্রাণনাথে লয়ে তৃষিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন!

9

নাচিছে শিখিনী স্থাথ কেকা রব করি,
হৈরি ব্রজ কুঞ্জবনে, রাধা রাধাপ্রাণধনে,
নাচিত যেমতি যত গোকুল স্থান্দরী!
উড়িতেছে চাতকিনী শৃত্যপথে বিহারিণী
জয়ধ্বনি করি ধনী—জলদ-কিন্করী!

8

হায় রে কোথায় আজি শ্রাম জলধর।
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাঁদে নাথ একাকিনী
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধামনোহর ?
রক্ষচ্ড়া শিরে পরি, এস বিশ্ব আলো করি,
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর!

8

তব অপরপ রূপ হেরি, গুণমণি,
অভিমানে ঘনেশর যাবে কাঁদি দেশাস্তর,
আখণ্ডল-ধন্ম লাজে পালাবে অমনি;
দিনমণি পুনঃ আসি উদিবে আকাশে হাসি;
রাধিকার স্থাধ্য সুখী হউবে ধরণী;

6

নাচিবে গোকুল নারী, যথা কমলিনী
নাচে মলয়-হিল্লোলে সরসী-রূপসী-কোলে,
রুণু রুণু মধু বোলে বাজায়ে কিছিনী।
বসাইও ফুলাসনে এ দাসীরে তব সনে
ভূমি নব জলধর এ তব স্বধানী।

C

অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী ?

আর কি পাইব তারে

পতি-হারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি ?

মধু কহে হে কামিনী,

মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে সতি ?

9

## যমূনাতটে

۵

মৃত্ কলরবে তুমি, ওতে শৈবলিনি,
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে।
সাপর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
ভোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী ?

ર

তপনতনয়া তুমি; তেঁই কাদস্বিনী
পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে;
জন্ম তব রাজকুলে, (সৌরভ জনমে ফুলে)
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে।
তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী।

6

এস, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে।

তৃজ্জনের মনোজালা জুড়াই তৃজনে;

তব কুলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী,

অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—

তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে।

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলন্ধার—
রতন, মুকুতা, হীরা, দব আভরণ।
ছিঁ ড়িয়াছি ফুল-মালা জুড়াতে মনের জালা,
চন্দন চর্চিত দেহে ভন্মের লেপন।
আর কি এ দবে সাদ আছে গো রাধার?

a

তবে যে সিন্দ্রবিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে!
কিন্তু অগ্নিমিখা সম, হে সখি, সীমস্তে মম
জ্বলিছে এ রেখা আজি—কহিন্দু তোমারে—
গোপিলে এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে!

6

বসো আসি, শশিম্খি, আমার আঁচলে,
কমল আসনে যথা কমলবাসিনী !
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
কণেক ভুলি এ জালা, ওহে প্রবাহিণি !
এস গো বসি ছজনে এ বিজন হুলে !

9

কি আশ্চর্য্য ! এত করে করিম্ন মিনতি, তবু কি আমার কথা শুনিলে না, ধনি ? এ সকল দেখে শুনে, রাধার কপাল-গুণে, তুমিও কি ঘণিলা গো রাধায়, স্বজনি ? এই কি উচিত তব, ওহে শ্রোতস্বতি ?

b

হায় রে ভোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি ? ভিখারিণী রাধা এবে – তুমি রাজরাণী। হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, স্মৃত্রে, তব সঙ্গিনী, অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি। সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি।

মৃত্ব হাসি নিশি আসি দেখা দেয় যবে,
মনোহর সাজে তুমি সাজ লো কামিনী।
তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি,
কুসুমদাম কবরী, তুমি বিনোদিনী,
জ্বাতগতি পতিপাশে যাও কলরবে।

20

হায় রে এ ব্রজে আজি কে আছে রাধার ?
কে জানে এ ব্রজজনে রাধার যাতন ?
দিবা অবসান হলে, রবি গেলে অস্তাচলে,
যদিও ঘোর তিমিরে ডোবে ত্রিভূবন,
নলিনী যেমনি জলে—এত জালা কার ?

22

উচ্চ তুমি নীচ এবে আমি হে যুবতি, কিন্তু পর-ছঃখে ছঃখী না হয় যে জন, বিফল জনম তার, অবশ্য সে ছ্রাচার। মধু কহে, মিছে ধনি করিছ রোদন, কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসতি ?

> ৪ ময়ূর

> > 4

ভক্রশাখা উপরে, শিখিনি, কেনে লো বসিয়া তুই বিরস বদনে! না হেরিয়া শ্রামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি ছঃখিনী!
আহা! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে ?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি ?

Ş

আয়, পাখি, আমরা ছজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নারবে ;
নবীন নীরদে প্রাণ, তুই করেছিস্ দান—
সে কি তোর হবে ?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে ?
তুই ভাব ্ধনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে !

6

কি শোভা ধরয়ে জলধর,
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে !
স্বর্ণবর্গ শক্র-ধমু— রতনে খচিত তমু—
চূড়া শিরোপর ;
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে,
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর !

8

কিন্তু ভেবে দেখ্লো কামিনি,
মম শ্রাম-রূপ অন্তুপম ত্রিভ্বনে !
হায়, ও রূপ-মাধুরী,
করে, রে শিখিনি !

করে, রে শোধান ! যার আঁথি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে, সেই জানে কেনে রাধা কুলকলন্ধিনী !

ভক্তশাখা উপরে, শিখিনি,
কোন লো বসিয়া তুই বিরসবদনে ?
না হেরিয়া খ্যামচাদে, ভোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুই ও কি হুঃখিনী ?
আহা! কে না ভালবাসে শ্রীমধুস্দনে ?
মধু কহে, যা কহিলে, সভ্য বিনোদিনি!

0

# शृषिवी

5

হে বস্থধে, জগৎজননি ।

দরাবতী তুমি, সতি, বিদিত ত্বনে !

যবে দশানন অরি,

বিসর্জিলা হুতাশনে জানকী স্থলরী,

তুমি গো রাখিলা বরাননে ।

তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে,

জুড়ালে তাহার জ্ঞালা বাস্থকি-রমণি ।

4

হে বস্থধে, রাধা বিরহিণী!
তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে!
ভামের বিরহানলে, স্থভগে, অভাগা জলে,
তারে যে কর না তুমি মনে!
পুড়িছে অবলা বালা, কে সম্বরে তার জালা,
হায়, এ কি রীতি তব, হে ঋতুকামিনি!

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—
কিন্তু সে কি বিরহ-অনল, বস্কুদ্ধরে ?
তা হলে বন-শোভিনী
জীবন যৌবনতাপে হারাত তাপিনী—
বিরহ হুরহ হুহে হরে !
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ না মেদিনি,
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে !

8

আপনি তো জান গো ধরণি
তৃমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি !
তার শুভ আগমনে
হাসিয়া সাজহ তৃমি নানা আভরণে—
কামে পেলে সাজে যথা রক্তি !
অলকে ঝলকে কত ফুল-রত্ম শত শত !
তাহার বিরহ তঃখ ভেবে দেখ, ধনি !

0

লোকে বলে রাধা কলন্ধিনী!

তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমস্তিনি ?

অনস্ত, জলধি নিধি—

এই তুই বরে ভোমা দিয়াছেন বিধি,

তবু তুমি মধুবিলাসিনী!
গ্রাম মম প্রাণ স্বামী—

গ্রামার ছঃখে কি তুমি হও না ছঃখিনী ?

হে মহি, এ অবোধ পরাণ
কোনে করিব স্থির কছ গো আমারে ?
বসস্তবাজ বিহনে
কোনে বাঁচ গো তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
শেখাও সে সব রাধিকারে ! বিন্দু
মধু কছে, হে সুন্দরি, থাক তে ধৈরম ধরি,
কালে মধু বস্থধারে করে মধুদান !

4

# প্রতিধ্বনি

5

কে তুমি, শ্রামেরে ভাক রাধা যথা ভাকে—
হাহাকার রবে ?
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ভাক এ বিরলে, সতি,
অনাথা রাধিকা যথা ভাকে গো মাধবে ?
অভয় হাদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্রাম-প্রেম-ভোরে।

Ş

কুমুদিনী কার, মনঃ সঁপে শশধরে—
ভ্বনমোহন !
চকোরী শশীর পাশে, আসে সদা সুধা আশে,
নিশি হাসি বিহারয়ে লয়ে সে রতন ;
এ সকল দেখিয়া কি কোপে কুমুদিনী ?
সম্জনী উভয় তার—চকোরী, যামিনী!

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ—
আকাশ-নন্দিনি!
পর্বেত গহন বনে, বাস তব, বরাননে,
সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি!
নিরাকারা ভারতি, কে না জানে ভোমারে ?
এসেছ কি কাঁদিতে গো লইয়া রাধারে ?

8

জানি আমি, হে স্বজনি, ভাল বাস তুমি, মোর শ্রামধনে।

শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে তুমি গো আসি,
শিখিয়া শ্যামের গীত, মঞ্জু কুঞ্জবনে ।
রাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি—
রাধা রাধা বলি তুমি ডাকিতে, স্থুন্দরি।

a

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধানি, আকাশসম্ভবে,

ভূতলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্ৰজ প্ৰিছে আজি হাহাকার রবে!
কত যে কাঁদে রাধিকা কি কব, স্বজনি,
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহ রজনী!

S

· এস, সখি, তুমি আমি ডাকি হুই জনে রাধা-বিনোদন; যদি এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধব
না ওনেন, ওনিবেন ভোমার বচন !
কত শত বিহঙ্গিনী ভাকে অভ্বরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সহরে !

9

না উন্তরি মোরে, রামা, যাহা আমি বলি,
তাই তৃমি বল ?
জানি পরিহাসে রত, রঙ্গিণি, তৃমি সভত,
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল ?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধানি,—
কাঁদে, কাঁদে; হাস, হাসে, মাধ্ব-রমণি!

4

ঊষা

2

কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে,
হে স্থর-স্থারি!
কুমুদ মুদয়ে আঁথি, কিন্তু স্থেধ গায় পাখী,
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে'ভ্রমর ভ্রমরী;
বরসরোজিনী ধনী, তুমি হে তার স্বজনী,
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি!

Ş

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী যথা প্রাণপতি! ব্রজ্ঞাঙ্গনে দয়া করি, লয়ে চল যথা হরি, পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীঘ্রগতি! কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁধা, আজি গো শ্যামের রাধা, ঘুচাও আঁধার তার, হৈমবতি সতি !

9

হায়, উষা, নিশাকালে আশার স্বপনে
ছিলাম ভূলিয়া, ভেবেছিমু ভূমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ রঞ্জনী, ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া!

ভেবেছিমু কুঞ্জবনে পাইব পরাণধনে, হেরিব কদম্বমূলে রাধা বিনোদিয়া!

8

মুক্তা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও, ললনে, কুস্থমকামিনী;

আন মন্দ সমারণে বিহারিতে তার সনে, রাধা বিনোদনে কেন আন না, রঞ্চিণি ? -রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আজি গো তিনি ? সাজাও আনিয়া তাঁরে রাধা বিরহিণী!

a

ভালে তব জ্বলে, দেবি, আভাময় মণি— বিমল কিরণ ;

ফণিনী নিজ কুন্তলে পরে মণি কুত্হলে—
কিন্তু মণি-কুলরাজা ব্রজের রতন!
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে—
ভূতলে অতুল মণি জ্ঞীমধুস্থদন!

৮ কুসুম

5

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘারত হলে, পরে কি রন্ধনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে, কুসুম রতনে
ভ্রেজর বালা ?

5

আর কি পরিবে কভু ফুলহার
বিজকামিনী ?
কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী ?
অলি বঁধু তার; কে আছে রাধার—
হতভাগিনী ?

٥

হায় লো দোলাবি, সৃথি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া !
আর কি নাচে লো তুমালের তলে
বন্মালিয়া !
প্রেমের পিঞ্জর, তাডি পিকবর,—
গেছে উড়িয়া !

8

আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশী নিকুঞ্জবনে ? বুজ সুধানিধি শোভে কি লো হাসি, বুজগগনে ? বুজ কুমুদিনী, এবে বিলাপিনী বুজভবনে !

Û

হায় রে যমুনে, কেনে না ডুবিল
তোমার জলে
আদয় অক্রুর, বিবে সে আইল
ব্রজমগুলে ?
কুর দৃত হেন, বিধিলে না কেন

9

হরিল অধম : মম প্রাণ হরি
ব্রজ্বতন !
ব্রজ্বনমধু নিল ব্রজ্ব অরি,
দলি ব্রজ্বন ?
কবি মধু ভণে, পাবে, ব্রজান্সনে,
মধুসুদন !

3

মলয় মারুত

1

শুনেছি মলয় গিরি তোমার আলয়—

মলয় পবন !

বিহঙ্গিনীগণ তথা গাহে বিভাধরী যথা,

সঙ্গীত সুধায় পুরে নন্দম কানন ;

কুসুমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি, সেবে ভোমা, রভি যথা সেবেন মদন!

2

হায়, কেনে ব্ৰঞ্জে আধ্বি ভ্ৰমিছ হে তৃমি— মন্দ সমীরণ ?

যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃত্ হিল্লোলে
স্থাকুল্লনলিনীরে—প্রোমানন্দ মন!
ব্রজ-প্রভাকর যিনি, ব্রজ আজি ত্যজি তিনি,
বিরাজেন অস্তাচলে—নন্দের নন্দন!

٥

সৌরভ রতন দানে তুষিবে তোমারে আদরে নলিনী;

তব তুল্য উপহার কি আজি আছে রাধার ?

নয়ন আসারে, দেব, ভাসে সে ছঃখিনী !

যাও যথা পিকবধু— বিরিষে সঙ্গীত-মধু,—

এ নিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা বিরহিণী !

8

তবে যদি, স্থভগ, এ অভাগীর ছ:খে
ছ:খী তুমি মনে,
যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি—
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে!
রাধার রোদনধ্বনি বহ যথা শ্রামমণি—
কহ তাঁরে মরে রাধা শ্রামের বিহনে!

70

যাও চলি, মহাবলি, যথা বনমালী— রাধিকা-বাসন; তুক্ত শৃক্ত তুষ্টমতি, রোধে যদি তব গতি,
মোর অমুরোধে তারে ভেঙো, প্রভঞ্জন!
তক্ষরাজ যুদ্ধ আশে, তোমারে যদি সম্ভাবে—
বজুাঘাতে যেও তার করিয়া দলন!

৬

দেখি তোমা পীরিতের ফাঁদ পাতে যদি
নদী রূপবতী;
মজো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাধার,
হেরো না, হেরো না দেব কুস্কুম যুবতী!
কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভধন,
অবহেলি সে ছলনা, যেয়ো আগুগতি!

9

শিশিরের নীরে ভাবি অশ্রুবারিধারা,
ভূলো না, পবন !
কোকিলা শাখা উপরে, ডাকে যদি পঞ্চস্বরে,
মোর কিরে শীঘ্র করে ছেড়ো সে কানন !
স্মরি রাধিকার ছঃখ, হইও সুথে বিমূখ—
মহৎ যে পরছঃখে ছঃখা সে স্কুজন !

6

উতরিবে যবে যথা রাধিকারমণ,

শোর দৃত হয়ে,
কহিও গোকুল কাঁদে হারাইয়া শ্রামচাঁদে—

রাধার রোদনধানি দিও তাঁরে লয়ে;
আর কথা আমি নারী শরমে কহিতে নারি,—

মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে।

### বংশীধ্বনি

3

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বন্ধনি,
মৃত্ মৃত্ স্বরে নিকুঞ্জবনে ?
নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জলে লো মনে ?—
এ আগুনে কেনে আহুতি দান ?
অমনি নারে কি জালাতে প্রাণ ?

Ş

বসস্ত অস্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে ?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
বাঁশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে ?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে ?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে ?

×

শুনিরাছি, সই, ইন্দ্র ক্রষিয়া
গিরিকুল-পাথা কাটিলা যবে,
সাগরে অনেক নগ পশিয়া
রহিল ডুবিয়া—জলধিভবে।
সে শৈল সকল শির উচ্চ করি
নাশে এবে সিদ্ধুগামিনী তরী।

8

কে জানে কেমনে প্রেমসাগরে বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আসি ? কার প্রেমভরী নাশ না করে—

ব্যাধ যেন পাখী পাভিয়া ফাঁসি—

কার প্রেমভরী মগনে না জলে

বিচেছদ-পাহাড়—বলে কি ছলে।

R

হায় লো সখি, কি হবে শ্বরিলে
গত সুখ ? তারে পাব কি আর ?
বাসি ফ্লে কি লো সৌরভ মিলে ?
ভূলিলে ভাল যা—শ্বরণ তার ?
মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-আলা,
কহে মধু, সহ, ব্রজের বালা!

33

# বেগাখূলি

3

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি ?
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি ।
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব !

2

আইল লো তিমির যামিনী;
তরুডালে চক্রবাকী বসিয়া কাঁদে একাকী—
কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী!
কিন্তু নিশা অবসানে হাসিবে স্থন্দরী;
আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী ?

ভাই দেখ উদিছে পগৰে—

আগত-জন-রঞ্জন—

প্রমদা কুম্দী হণ্সে প্রাক্তির মনে;

কলত্তী শশাত্ত, সন্ধি, ভোৱে লো নত্তন—

বেল্ল-নিজ্লত্ত-শশী চবি করে মন।

4

হে শিশির, নিশার আসার !

তিতিও না ফুলদলে ত্রকে আজি তব জলে,
বুখা ব্যর উচিত গো হর না তোমার ;
রাধার নরন-বারি ধরি অবিরল,
ভিজাইবে আজি ত্রকে—যত ফুলদল !

a

চন্দনে চচিয়া কলেবর,
পরি নানা ফুলসাজ, লাজেব মাধায় বাজ ;
মজায় কামিনী এবে রসিক নাগর ;
তুমি বিনা, এ বিরহ, বিকট মুরভি,
কারে আজি ব্রজাঙ্গনা দিবে প্রেমারতি ?

9

হে মন্দ মলয় সমীরণ,
সৌরভ ব্যাপারী তৃমি, তাজ আজি ব্রজভূমি—
অগ্লি যথা জলে তথা কি করে চন্দন ?

যাও হে, মোদিত ক্বলয় পরিমলে,
জুড়াও সুরতক্লান্ত সীমন্তিনী দলে!

যাও চলি, বায়্-কুলপতি,
কোকিলার পঞ্চমর বহ তুমি নিরস্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী!
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুস্থদন!

25

# গোবর্দ্ধন গিরি

5

নমি আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে—
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল গোপিনী;
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে—
শরমে মরমকথা কহিব কেমনে,
আমি, দেব, কুলের কামিনী।
কিন্তু দিবা অবসানে, হেরি তারে কে না জানে,
নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে—
কাহার বিরহানল ভাপে ভাপিত সে সরঃস্থােশাভিনী ?

>

হে গিরি, যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর,
ত্যজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি;
নলিনী নহে গো দাসী রূপে, শৈলেশ্বর,
তব্ও নলিনী যথা ভজে প্রভাকর,
ভজে খানে রাধা অভাগিনী!
হারায়ে এ হেন ধনে,
অধীর হইয়া মনে,
এসেছি তব চরণে কাঁদিতে, ভূধর,

কোথা মম শ্রাম গুণমণি ? মণিছারা আমি গো ফণিনী!

•

রাজা তুমি ; বনরাজী ব্রত্তী ভূষিত,
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে ;
কুসুম রতনে তব বসন খচিত ;
সুমন্দ প্রবাহ—যেন রক্ততে রজিত—
তোমার উত্তরী রূপ ধরে ;
করে তব তরুবলী, রাজদণ্ড, মহাবলি,

দেহ তব ফুলরজে সদা ধুসরিত;—
অসীম মহিমাধর তুমি, কে না তোমা পূজে
চরাচরে ?

8

বরাঙ্গনা কুরজিণী ভোমার কিন্ধরী;
বিহঙ্গিনী দল তব মধুর গায়িনী;
যত বননারী তোমা সেবে, হে শিথরি,
সতত ভোমাতে রত বসুধা সুন্দরী—
তব প্রেমে বাঁধা গো মেদিনী!
দিবাভাগে দিবাকর তব, দেব, ছত্রধর
নিশাভাগে দাসী তব স্থুভারা শর্বরী!
ভোমার আশ্রেয় চায় আজি রাধা, শ্যামপ্রেম-ভিখারিণী!

a

যবে দেবকুলপতি রুষি, মহীধর,
বর্ষিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি,—
যবে শত শত ভীমমূর্ডি মেঘবর
গরজি গ্রাসিলা আসি দেব দিবাকর
বারণে যেমনি বারণারি,—

ছত্র সম তোমা ধরি রাখিলা যে ব্রজে হরি, সে ব্রজ কি ভূলিলা গো আজি ব্রজেশ্বর ? রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ! কোথা বংশীধারী ?

S

হে ধীর । শরমহীন ভেবো না রাধারে—
অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে ?
ভূবি আমি কুলবালা অকূল পাথারে,
কি করে নীরবে রবো শিখাও আমারে—
এ মিনতি তোমার চরণে।
কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি—
কিন্ত এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে!
মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, বামা,
শ্রীমধুসুদনে!

10

### <u> শারিকা</u>

2

ওই যে পাখীটি, সখি; দেখিছ পিঞ্জরে রে, সতত চঞ্চল,—

কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী-প্রায়,
জলে যথা জ্যোতিবিম্ব—তেমতি তরল।
কি ভাবে ভাবিনী যদি ব্ঝিতে, স্বজনি,
পিঞ্চর ভাঙিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি।

2

নিজে যে ছঃখিনী, পরছঃখ বৃঝে সেই রে, কহিন্তু ভোমারে ;— আজি ও পাখীর মনঃ বৃঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে!
সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন।

83

বনবিহারিণী ধনী বসস্তের স্থী রে— শুকের স্থথিনী ?

বলে ছলে ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে কেমনে ধৈরজ ধরি রবে সে কামিনী ? সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার-পিঞ্জরে !

8

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অমুরোধে রে— হইয়া সদয়।

ছাড়ি দেহ যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী — শুকে দেখি স্থাথে ওর জুড়াবে হৃদয়। সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি, রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি।

a

এ ছার সংসার আজি আঁধার, স্বজ্ঞান রে— রাধার নয়নে।
কেনে তবে মিছে তারে রাখ তৃমি এ আঁধারে— সক্ষরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে ? দেহ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনমালী; লাগুক কুলের মুখে কলঙ্কের কালি।

ভাল যে বাদে, স্বজনি, কি কাজ তাহার রে কুলমান ধনে !

শ্রামপ্রেমে উদাসিনী রাধিকা শ্রাম-অধীনী— কি কাজ তাহার আজি রত্ন আভরণে ? মধু কহে, কুলে ভূলি কর লো গমন— শ্রীমধুসুদন, ধনি, রসের সদন!

58

#### রঞ্চূড়া

5

এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
মম শ্রাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে।
বস্থা নিজ কুন্তলে পরেছিল কুতৃহলে
এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া. লয়েছি আমি কাড়িয়া—
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী !

4

এই যে কম মৃকুতাফল, এ ফুলের দলে,—
হে স্থি, এ মোর আঁথিজল, শিশিরের ছলে!
লয়ে কৃষ্ণচূড়ামণি, কাঁদিমু আমি, স্বন্ধনি,
বিস একাকিনী,

তিতিমু নয়ন-জলে; সেই জল এই দলে গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ্লো কামিনি।

6

পাইয়া এ কুস্থম রতন —শোন্ লো যুবতি, প্রাণহরি করিছু স্মরণ —স্বপনে যেমতি। দেখিতু রূপের বাশি মধুর অধরে বাশী, কদমের তলে,

পীত ধড়া স্বর্ণরেখা, নিকষে যেন লো লেখা, কুপ্লশোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে!

8

মাধবের রূপের মাধুরী, অতুল ভ্বনে —
কার মনঃ নাহি করে চুরি. কহ, লো ললনে !
যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মনঃ কিনিয়া
লয়েছিলা হরি,

সে ধন কি তামবায়, কেড়ে নিলা পুনরায় ?
মধু কহে, তাও কভু হয় কি, স্থলরি !

30

# নিকুঞ্জবনে

7

যমুনা পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী, হে নিকুঞ্জবন,

না পাইয়া ব্রজেশ্বরে. আইমু হেথা সন্থরে, হে সথে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন! সুধাংশু সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু, কুমুদীর মনঃ যথা উঠে গো গগনে,

হেরিতে মুরলীধর— ক্রপে যিনি শশধর— আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে— তুমি চে গম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ নন্দের নন্দন!

\$

তুমি জান কত ভাল বাসি শ্রামধনে আমি অভাগিনী ;

### মধুস্দন-প্রস্থাবলী

তুমি জান, স্থভাজন, হে কুঞ্চকুল রাজন,

এ দাসীরে কত ভাল বাসিতেন তিনি !
তোমার কুস্থমালয়ে যবে গো অতিথি হয়ে,
বাজায়ে বাঁশরী ব্রজ মোহিত মোহন,
তুমি জান কোন ধনী শুনি সে মধুর ধানি,
অমনি আসি সেবিত ও রাঙা চরণ,
যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে প্রমদা শিখিনী।

9

সে কালে—জ্বলে রে মনঃ স্মরিলে সে কথা, মঞ্ কুঞ্জবন,—

ছায়া তব সহচরী সোহাগে বসাতো ধরি

মাধবে অধীনী সহ পাতি ফুলাসন;

মূজরিত তরুবলী, গুঞ্জরিত যত অলি,

কুস্থম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি,

মলয়ে সৌরভধন বিতরিত অমুক্ষণ,

দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী - গন্ধামোদে

মোদিয়া কানন।

8

পঞ্চনরে কত যে গাইত পিকবর মদন-কীর্ত্তন,—

হেরি মম শ্রাম-ধন

কত যে নাচিত স্থাে শিথিনী, কানন,—
ভূলিতে কি পারি তাহা, দেখেছি শুনেতি যাহা ?
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে।
নলিনী ভূলিবে যবে বি-দেবে, রাধা তবে
ভূলিবে, হে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রচ্ছের রঞ্জনে।
হায় রে, কে জানে যদি ভূলি মবে আদি

ĸ

কহ, সথে, জান যদি কোপা গুণমণি— রাধিকারমণ ?

কাম-বঁধু যথা মধু তুমি হে খ্যামের বঁধু,
একাকী আজি গো তুমি কিলের কারণ,—
হে বসন্ত, কোথা আজি তোমার মদন ?
তব পদে বিলাপিনী কাঁদি আমি অভাগিনী.
কোথা মম খ্যামমণি—কহ কুঞ্জবর!
তোমার হৃদয়ে দয়া, পদ্মে যথা পদ্মালয়া,
বধো না রাধার প্রাণ না দিয়ে উত্তর!
মধু কহে, শুন ব্রজাঙ্গনে, মধুপুরে শ্রীমধুসুদন!

33

সংগী

2

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার— মধুর বচন!

সহসা হইমু কালা; জুড়া এ প্রাণের জালা, আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ? ফাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি, আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?

২

কহ, সখি, ষ্টেবে কি এ মরুভূমিতে
কুসুমকানন ?
জলহীনা স্রোতশ্বতী, হবে কি লো জলবতী,
পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন ?

হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি, আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন ?

9

হায় লো সয়েছি কত, খ্যামের বিহনে— কতই যাতন।

যে জন অন্তর্যামী সেই জানে আর আমি,
কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন 

থাদে তোর পায় ধরি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন।

8

কোথা রে গোকুল-ইন্দু, বৃন্দাবন-সর-কুমুদ-বাসন!

বিষাদ নিশ্বাস বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়, কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন! থাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি, আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ!

C

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী —

বিষের সদন!
বিরহ বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে,
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন!
হাদে তোর পায় ধরি, কহনা লো সভ্য করি,

6

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন !

এই দেধ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি — চিকণ গাঁথন! দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন!
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ত্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন।

-9

কি কহিলি কহ, সই, গুনি লো আবার— মধুর বচন।

সহসা হইমু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা

আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন!

মধু—যার মধুধ্বনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি.

ভূলিতে কি পারে তোমা খ্রীমধুস্দন ?

39

বসন্তে

5

ফুটিল বকুলকুল কেন লো গোকুলে আজি,
কহ তা, স্বজনি ?
আইলা কি ঋতুরাজ ? ধরিলা কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী ?
মুছিয়া নয়ন-জ্বল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমাল তলে বেণুর স্বরব ;—
আইল বসস্ত যদি, আসিবে মাধব !

۷

ষে কালে ফুটে লো ফুল, কোকিল কুহরে, সই,
কুসুমকাননে,

भूक्षतर्य एकननी, शक्षतर्य पूर्थ व्यनि,

প্রেমানন্দ মনে,

দে কালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া, ভুলিতে পারেন, স্বি, গোকুলভ্বন ং **ठल (ला निकूछवरन পाইव (म धन**!

স্বন, স্বন, স্বনে গুন, বহিছে প্রবন, সই, গহন কাননে,

হেরি খ্যামে পাই প্রীত, গাইছে মঙ্গল গীত, বিহঙ্গমগণে।

क्वनश পরিমল, नरह এ ; স্বজনি, চল,— ও স্থান্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন। হায় লো, খামের বপুঃ দৌরভসদন।

উচ্চ বীচি রবে, শুন. ডাকিছে যমুনা ওই রাধায়, স্বজনি;

কল কল কল কলে, সুভরন্ন দল চলে, যথা গুণমণি।

সুধাকর-কররাশি সম্লো খ্যামের হাসি, শোভিছে তরল জলে; চল, হরা করি— **ज़िल (श वित्रह-** मा द्वित खागहित !

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা; গায় পিকবর, সই, স্মধ্র বোলে;

মরমরে পাতাদল; মৃত্রুরে বৃহে জল

মলয় হিলোলে:—

কুসুম-ধূবতী হাসে, নাদি দশ দিশ বাসে.—
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে ?

6

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি,
করি এ মিনতি ?
কেন অধোমুখে কাঁদ, আবরি বদনচাঁদ,
কহ, রূপবতি ?
সদা মোর সুথে সুখী, তুমি ওলো বিধুমুখি,
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে ?

٩

(क विनाय (इन कारन ? हम कुश्चवरन !

কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ,
চল, বরা করি,
দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি
তুঃখিনী দাসীরে; চল, হইমু লো হতবল,
ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো স্বন্ধনি;
সুধে মধু শৃত্য কুঞে কি কাজ, রমণি ?

74

বসন্তে

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

সখি বে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে!
পিককুল কলকল,
তিছলে স্থারবে জল,

চল লো-বনে ! চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রহ্মরমণে !

?

সখি রে,—
উদয় অচলে উষা, দেখ, আসি হাসিছে!
এ বিরহ বিভাবরী কাটাকু থৈরজ ধ্রি
এবে লো রব কি করি!
প্রাণ কাঁদিছে!
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে!

•

স্থি রে,—
পূকে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী!
ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,
বিহলমকুলকল,
মঙ্গল ধ্বনি!
চল লো, নিকুঞে পূজি শ্রামরাজে, স্বন্ধনি!

8

স্থি রে,—
পাত্মরূপে অশুধারা দিয়া ধোব চরণে!
তুই কর কোকনদে, পূজিব রাজীব পদে;
খাসে ধূপ, লো প্রামদে,
ভাবিয়া মনে!
ক্ষণ কিছিণী ধ্বনি বাজিবে লো স্থনে।

à

স্থি রে,—

এ যৌবন ধন, দিব উপহার রুমণে;
ভালে যে সিন্দুরবিন্দু, হইবে চন্দনবিন্দু;—
দেখিব।লো দশ ইন্দু
স্থনখগণে!
চিন্তপ্রেম বর মাগি লব, ওলো লগনে!

6

স্থি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে!
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,

উছলে স্থরবে জল,
চল লো বনে!
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি—মধ্সুদনে!

ইতি শীব্ৰজান্ধনা কাব্যে বির্ছো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

### ব্ৰজাঙ্গনা কাব্য

### অসম্পূর্ণ ছিতীয় সর্গ

#### বিছার

"মধুস্দন ব্রশাসনার জন্ত 'বিহার'' নামক আরও এক সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। · · · ' ( 'মাইকেল মধুস্বন দত্তের জীবন-চরিত,' ১ম সংস্করণ, বঙ্গান্ধ ১০০০, পৃ. ৩৬৩ )। প্রথম সর্গের এই কয়েন্ধ পংক্তি একথানি পৃস্তাকের মলাটের পৃষ্ঠায় লেখা ছিল।—'মধু-মৃতি', ( ১৩২৭ ), পৃ.১৯৯-৩০০ জাইবা।

5

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে বরা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে,
বাঁধ লো নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী॥
লেপ স্থানন্দন দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে ?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী॥

5

নাচিছে লো নিভম্বি ন, কদম্বের তলে।
শিখণ্ড-মণ্ডিত-শির, ধীরে ধীরে খ্যাম ধীর,
ত্বলিছে লো, বরগুঞ্জমালা বর-গলে।
মেঘ সনে সৌদামিনী— সম রূপে, লো কামিনি,
ঝলে পীতধড়া-রূপে ঝল ঝল ঝলে॥

٩

হুদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল ললনে,
তব আশা-শশী আসি, শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,
কেন মৌনব্রতে তুমি শৃশ্য নিকেতনে ॥
দেব-দৈত্য মিলি বলে. মথিলা সাগর-জলে,
যে স্থধার লোভে, তাহা লভিবে স্থন্দরি !
স্থধামাথা বিস্থাধ্যে, আছে স্থধা তব তরে,
যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে !

# পরিশিষ্ট

### ष्ट्रतह भम ७ वाकग्राश्रमंत गाथा

ব্রজাকনা—মধ্যদন ব্রজাকনা বলিতে বিশেষভাবে রাধাকে ব্রাটগাছেন। ভূমিকার উদ্ধান্ত জালার পত্র জাইবা। এই কাণোর মাথাাপত্রে মধ্যদন শ্রীক্ষণ্ড প্র পর কিবাছেন। তল্পুর্ব কাবা 'প্রাকৃত্ন্'-এর প্রথম শ্লোক্টি অংশভঃ উদ্ধান্ত কবিবাছেন। তল্পুর্ব শ্লোক্টি এইরপ্-

গোপীভর্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী উন্নত্তেব অলিভকবরী নিঃখননী বিশালম্। ভবৈরবাতে মুরবিপুরিতি আভিদ্ভীসগায়া ভাক্তা গেহং বটিতি বমুনামনুকুঞা অগাম।

ইগার অর্থ—কোনও পদ্মশলাপলোচনা গোপীনাথের 'বরতে অধাব হইছ। পাগদেব মত অবিতক্ষরী অবস্থার দীর্ঘনিঃস্থাদ ফেলিতে ফেলিতে মুররিপু [ কৃষ্ণ ] দেখানে আছেন, এইরূপ লাস্ত বিশ্বাদের বশবতী হইয়া স্কত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যমুনা-তীরের মঞ্ কুঞে গ্রমন করিলেন।

এই বিরহোনতা রাধিকার দশাভেদ দেখাইয়া 'ব্রজাননা কাব্যে'র ১৮টি কবিতা বাচিত। বিরহবিধুরা, ভাত্তিদ্ভীসহায়া ও উন্নতা, এই ভিনটি বিশেবণ 'ব্রজাকনাং' রাধিকার প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

১ : ২। কমল-কাননে — কমল-কাননে। এই কাব্যে মধুস্দন বহু ছলেই সমাসবদ্ধ অথবা যুক্ত পদগুলিকে (compound words) পৃথক রাখিখাছেন, ক্জিয়া দেন নাই অথবা হাইফেন প্রয়োগ করেন নাই। এ ধুগের পাঠকদের অর্থবোধের অস্থবিধা হইবে বিবেচনায় আমরা কোন কোন হলে হাইফেন প্রয়োগ করিয়াছি।
শ্বর-ক্রি—শ্বরাস্থরকে নিধন গারী কাম, মদন।

। কেন—মধুক্দন প্রথম কবিতায় "কেন" লিখিয়াছেন, এই কাব্যের অস্ত্রত্ত "কেনে"
 প্রােগেরই বাছল্য।

भत्रसत्र कॅंगि-लब्कांत्र दीधन। चन-स्था

- ৪। ছয় ঋতু বরে যারে —শীত, গ্রীম প্রভৃতি ছয়টি ঋতু যালাকে বরণ করে; পৃথিবী। ঋতুগুলিকে পৃথিবীর স্থামী বলা হয়।
- ে। নিশি রূপবতী—নিশি রূপবতী [ হর ]।
- ৬। কালে পিও- यथाकालে পান করিও।

- ২:১। স্থগন্ধ-বহ-বাহন—স্থান্ধবহ বায়ু যাহার বাহন অর্থাৎ মেঘ। ইজ্র-চাপ—ইজ্রধরু, রামধ্য।
  - ৩। জলদ-কিছরী-মেখের প্রেয়দা চাতকিনী।
  - ৪। রত্নচূড়া--রতন চূড়া।
  - ে। আৰ্থগুল-ধনু-ইন্দ্ৰধন্থ।
- ७: २। (उँहे-सिहे कांत्रत्।

কাদস্বিনী-মেখ।

শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে—পর্ববতের স্থবর্ণ-পুরীতে অর্থাৎ পাহাড়ে। সেও রাজার নন্দিনী — রাধাও রাজা বৃক্তামূর করা।

- ৩। তিতিছে ভিজিছে।
- 8 । जान--- जांध ।
- । গোপিলে-- গোপন করিলে।
- ৮। অপেন সাগর-করে তিনি তব পাণি যমুনা গঙ্গায় গিয়া মিশিয়াছে এবং গঙ্গার জগ সাগরে যাইতেছে; কবি বলিতেছেন, গঙ্গায় (হরপ্রিয়া মন্দাকিনী) যেন যমুনার হাতে সাগরকে অপেণ করিতেছে।
- ৯। তারাময় হার ··· শিরে ধরি —তারা ও চক্রের প্রতিবিম্বণাতে।
- ১ । स्वमनि-स्वमन ।
- ৪:২। খনে—মেখে।
  - ৩। শক্ত-ধ্যু—ইন্তধ্যু। বিজ্ঞাী কনক লাম—বিজ্ঞাী-কনক-দাম, বিত্যুৎরূপ স্থান্য হার।
- १ दिरामशै—नीष्ठा ।
   वाळक-त्रमि—नाळक-त्रमणै, श्रवि ।
  - ২। অভাগা—"অভাগী" সম্বত পাঠ। ঋতুকামিনি—ঋতুকামিনী, পৃথিবী।
  - ত। শ্মীর হৃদয়ে অগ্নি অবেল—শ্মীর্কের অভ্যস্তরে অগ্নি অবে; অগ্নির বৈদিক নাম
    শমীগর্জ।
    - জীবন ষৌবনতাপে হারাত তাপিনী—"যৌবনতাপে" ছাপার স্কুল, তুইটি সংস্করণেট এইরূপ আছে। "যৌবন তাপে" চটবে। অর্থ—উত্তাপে জীবন ও যৌবন, তুই-ই হারাইত।

ত্রহে--উভয়কে।

 শতুকুলপতি—বসত।
 তাহার বিরহ ত্ঃপ—তাহার সহিত তোমার বিবহত্ঃপ, বসঙ্গের মভাবে ধণণার বিরহতঃখ।

- अनस्त्र, .....বরে—অনস্ত ও সমুদ্র, পৃথিবীর এই ছই পতি।
   মধুবিলাদিনী—বসস্তবিলাদিনী।
- ७। काल-मधाकाल।
- **৬:** ২। কোণে—কুপিত হয়। উভয়—উভয়ে।
  - আকাশ-নন্দিনি—আকাশ-নন্দিনী; শৃন্ত হইতে সমুখিতা প্রতিধান।
     নিরাকারা ভারতি—নিরাকারা ভারতী, প্রতিধানি।
  - ে। আকাশসম্ভবে—আকাশ-সম্ভবা, প্রতিধ্বনি।
  - ৭। ছল -কৌতুক।
- 9: ১। বরসরোজিনী —মনোহর পদ্ম।
  - ২। আঁধা—অর ।
  - ৪। মুকুতা-কুণ্ডলে—শিশিরবিন্দু বারা।
- ৮: ১। যতনে—যত্ন করে।
  - । দলি ব্রহ্মবন এই পংক্তিতে ছন্দপতনদোষ ঘটিয়াছে। পাঁচ অক্ষর পাকা উচিত
- গাহে বিজ্ঞাধরী ষণা—"ষণা"র পরে একটি কমা-চিহ্ন বিদলে অর্থসঞ্চতি হয়।
   কমলা জিনি—কমলাকে পরান্ত করিয়াছে য়ে।
  - ৩। তুল্য—উপযুক্ত।
  - १। द्राधिका-वामन--द्राधिका-वाशा।
  - ७। দেব কুসুম যুবতী মুদ্রাকরপ্রমাদ। "দেব, কুসুম-যুবতা" হইবে।
  - १। किरत्र— मिरा। करत—कतिया।
    - । আর কথা— অন্ত কথা।
- ১০: ১। অমনি—সাহায্য ব্যতিরেকে, আছতি ছাড়াও।
  - ৪। ব্যাধ বেন পাথী পাতিয়া ফাঁসি—বেন = বেমন; ব্যাধ বেমন ফাঁদ পাতিয়া পাথী
     ধরে, তেমনই।

মগনে না—ডোবে না।

- শরণ তার ?—শরণ তার कি প্রয়োজন ?
   মধুরাজ—ছার্থক, বসস্ত ও প্রীকৃষণ।
- ১১: १। उक्-निक्नक-भंगी—उरक्षत्र निक्नक भंगी, खीकुछ।
  - । তিতিও না—ভিকাইও না।
  - । মোদিত—গন্ধামোদিত।
     কুনদর—কুনুদী

১২: ১। সর:-স্থশোভিনি — নলিনী অর্থে।

২। রূপে-- রূপের বিচারে।

यथा- (यमन ।

৩। রঞ্জিত—রঞ্জিত।

जरूवनी—जरूखनी ( **म**धुरुमत्नन खाराग )।

- ৪। স্থতারা—তারা-স্থশোভিত।
- বারণে—হস্তীকে।
   বারণারি—সিংহ।
- ७। করে-করিয়া।

১৩ : ১। তরল—চঞ্চল, চপল।

কি ভাবে ভাবিনী-–কোন ভাবে ভাবাম্বিতা।

৪। সারি—সারাইয়।বেড়ি—শৃঙ্খল।

১৪: ২। গলে পড়ে—গ'লে প'ড়ে, গলিয়া পড়িয়া।

- ু কুঞ্জ শোভা—কুঞ্জ-শোভা।
- 8। (य धन---(প্রম-धन।
- ১৫: ১। তুমি হে অম্বর--- আকাশের সহিত কুঞ্জের তুলনা করা ১ইয়াছে।
  - ং কুঞ্জকুল রাজন হে কুঞ্জকুল-রাজন।
     মোহিত—মুগ্ধ করিত।
     রড়ে—ক্ষত গতিতে।
  - ৩। তুলি খোমটা---বিকশিত হইরা।
  - अवि-(नरव--- पूर्यारनवरक ।
  - " ৫ : কাম-বঁধু যথা মধু—বসন্ত খেমন মদনের বন্ধ । পদ্মালয়া—লক্ষ্মী ।

১৬: । বৃন্দাবন-সর-কুমুদ-বাসন-ত্রন্দাবনরূপ সরোবরের কুমুদ, ভাগার বাসন বা বাছিত

১৭: ७। भारे—भारेता। कृतनत्र—ननिनी, भन्न।

৭। হুখে—ভথার, এর করে।

১৮: ১। রমিত—আনন্দিত।

০। ভূলজালে-পৃষ্ণান্তবকে।

# বীরাঙ্গনা কাব্য

[ ১৮৬১ এপ্টাব্দে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে ]

#### মঙ্গলাচরণ।

বলকুলচুড়া

গ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিক্তাসাগর মহোদয়ের

চিরস্মরণীয় নাম

এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে

স্থাপিত করিয়া,

কাব্যকার

ইহা

উক্ত মহামুভবের নিকট

যথোচিত সন্মানের সহিত

উৎসর্গ করিল ৷

ইতি।

>२७৮ जान। >७३ काञ्चन।

# वोबाञ्जना कावा

## মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[ ১৮৬২ এটাৰে প্ৰথম প্ৰকাশিত ]

## সম্পাদক ঃ

#### শ্রীরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩া১, আপার সারকুলার রোড ক্লিকাতা-৬ প্রকাশক জ্ঞীদনং**ভূমার গুপ্ত** বদীয়-সাহিত্য-পরিষং

প্রথম পরিষৎ-সংস্করণ—পৌষ, ১৩৪৭; বিতীয় মৃদ্রণ—ফাব্বন, ১৩৫০;
তৃতীয় মৃদ্রণ—দ্বৈচ্ঠ, ১৩৫৩; চতুর্ব মৃদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫৮।
মূল্য দেড় টাকা

র্কাকর—জীসক্ষীকাত বাস শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইজ বিখাস রোড, বেলগাহিছা, কলিকাতা-০৭ ৭,২—৫৮/৪১

### ভূমিকা

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র পর 'মেঘনাদবধ কাব্য' নয় সর্গ রচনা করিয়াও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে মধুসূদনের শেষ কথা বলা হয় নাই; অর্থাৎ ভাষার গান্তীর্য্য, যতি ও ছন্দের বৈচিত্যের দিক্ দিয়া যে আরও পরিণতির অবকাশ ছিল, মধুসূদনের মনে সেই বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হুইয়া তিনি "সিংহলবিজয়" নামক কাব্য রচনায় হাত দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উক্ত "narrative" বা "আখ্যান-বর্ণনামূলক" কাব্যে অমিত্রচ্ছন্দের পরিণতি প্রদর্শনের স্থযোগ না পাইয়াই মধুস্দন তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার জন্ম "dramatic" বা "নাটকীয়" বিষয়বস্তুর প্রয়োজন মধুস্দন অনুভব করিয়াছিলেন। ইতালীয় কাব্য-সমু<u>দ্</u> অবগাহনের কালে তিনি কবি ওভিদ ( Publius Ovidius Naso : 43 B. C.—17 A. D.) প্রণীত Heroides কাব্যের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন; ওভিদ এই কাব্যের পুরাণ-কাহিনীর নায়িকাদের সম্পূর্ণ নৃতন এবং রোমান্টিক মূর্ত্তিতে সজ্জিত করিয়াছিলেন। পত্রাকারে নায়িকাদের চিত্ত-উদ্ঘাটনের এই কৌশল পরে রোমান কবিদের মধ্যে কেহ কেহ এবং ইংলণ্ডেও তুই এক জন কবি ( যেমন পোগ ) অবলম্বন করেন। মধুস্থদন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে এই পদ্ধতিকেই সবিশেষ উপযোগী জ্ঞান করিয়া 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ আগস্ট তারিখে খিদিরপুর হইতে বন্ধু রাজনারায়ণ বস্থকে মধুস্থদন যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা শেষ হইবার পর রাজনারায়ণই মধুস্থদনকে সিংহল-বিজয়ের উপর আর একটি কাব্য লিখিতে অন্ধরোধ করেন। মধুস্থদন সেই সম্পর্কে এই পত্রে লিখিতেছেন—

Jotindra proposes the battles of the Kaurava and Pandub princes; another friend, the abduction of Usha (উষাহ্রণ). Now I am for your পিংহলবিজয়; but I have forgotten the story and do not know in what work to find it; kindly enlighten me on the subject.

[ যতীন্দের ইচ্ছা, আমি কৌরব ও পাওব রাজপুত্রদের মূদ্ধ লইয়। লিখি; অত একজন বন্ধু উষাহরণ লিখিতে বলিতেছেন। কিন্তু আমি তোমার দিংহল-বিজয়ের পক্ষে। তবে গল্পটি আমি ভূলিয়া গিয়াছি। জানি না কোন্ বইয়ে তাহা পাওয়া যাইবে, দয়া করিয়া আমাকে এই বিষয়ে জানাও। ইহারই অব্যবহিত পরের একটি তারিখহীন চিঠিতে মধুস্দন রাজনারায়ণকে লিখিতেছেনঃ

I have only written 20 or 30 lines of the new Epic [সিংহলবিজয়]. In fact, I have laid it by,—for a time only, I hope. But within the last few weeks, I have been scribbling a thing to be called 'বীরাজ্মা' i. c. Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their lovers or lords. There are to be twenty-one Epistles, and I have finished eleven. These are being printed off, for I have no time to finish the remainder. Jotindra Mohan Tagore, my printer Issur Chunder Bose, and one or two other friends, are half-mad. But you must judge for yourself. The first series contain (1) Sacuntala to Dusmanta (2) Tara to Some (3) Rukmini to Dwarkanath (4) Kakayee to Dasarath (5) Surpanakha to Lakshman (6) Droupadi to Arjuna (7) Bhanumati to Durjodhana (8) Duhsala to Jayadratha (9) Jana to Niladhwaja (10) Jahnavi to Santanu and (11) Urbasi to Pururavas; a goodly list, my friend.

িন্তন মহাকাব্যের মাত্র ২০।৩০ পংজি লেখা হইয়াছে। আসলে, ইহা স্থািত রাখিয়াছি; আশা করি, কিছুকাল পরে আবার ধরিতে পারিব। কিছু গত ক্ষেক্ত সপ্তাহের মধ্যে 'বীরাহ্ণনা' নামে একটি বন্ধ কলমের আঁচিছে খাড়া করিয়াছি; প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নারীরা তাঁহাদের প্রণন্ধী অথবা পতিদের নিকট নাম্বিকার উপযুক্ত লিপি লিখিতেছেন—ইহাই 'বীরাহ্ণনা'। সব স্কৃত্ব এক্লটি লিপি হইবার কথা; আমি এগারটি সম্পূর্ণ করিয়াছি। সবগুলি শেষ করিতে দেরি হইবে বলিয়া এই এগারট ছাপা হইতেছে। যতীক্রমোহন ঠাকুর, আমার প্রকাশক ঈশ্বরচন্দ্র বন্ধ ও অভাভ ত্বই একজন বন্ধ এগুলি পছিয়া প্রায় ক্লেপিয়া গিয়াছেন। তুমি কিছু নিজের বুদ্ধিতে বিচার করিবে। যে কটি লেখা হইয়াছে, তাহার তালিকা এই (১) হল্মজের প্রতি শক্তুলা, (২) সোমের প্রতি তারা, (৩) ধারকানাথের প্রতি কল্পিনী, (৪) দশরণের প্রতি কেক্মী, (৫) লল্পণের প্রতি ত্বপণ্ণা, (৬) অজ্ননের প্রতি কেন্সিনী, (৭) ছর্যোধনের প্রতি ভাম্মতী. (৮) জয়দ্রারের প্রতি ত্বশালা, (১) নালম্বন্ধের প্রতি জন্ম, (১০) শান্তম্বর প্রতি জ্বাহ্নী, (১১) পুরুরবার প্রতি উর্মণী; ভালিকা নেহাং ছোট নয়—কি বল প্

-এই এগারটি পত্রই 'বীরাঙ্গনা কাব্য'।

ছঃখের বিষয়, মধুস্থদনের আশা আর পূর্ণ হয় নাই—স্থানিত লেখা তিনি আর ধরিতে পারেন নাই। উপরে উল্লিখিত পরের এক স্থলে তিনি যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, "আমার কাব্যজীবন শেষ হইয়া আসিতেতে" ("my poetical career is drawing to a close"), তাহাই সত্যে পরিণত হইয়াছিল। 'চতুর্দ্দশপদী'র বিচ্ছিন্ন সনেউগুলি লেখা ছাড়া আর বিশেষ কবিক্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন নাই।

পরবর্ত্তী পত্রে রাজনারায়ণকে মধুস্থান সন্তপ্রকাশিত 'বীরাঙ্গনা কাব্য' সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

The new poem is just out, and I have ordered a copy to be forwarded to you. You must oblige me by letting me know what you think of it, at your earliest convenience, for I prefer your opinion to that of many others on the subject of poetry...

The poem, you will find, has not been concluded yet—one half of it remains to be written. I don't know when I shall finish it. Perhaps, it will take me months; perhaps a few weeks. But give me your candid opinion of what has already been achieved, old fellow! I have dedicated the work to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow! I assure you. I look upon him in many respects as the first man among us...

[ ন্তন কাব্যটি সভ বাহির হইয়াছে, তোমাকে এক খণ্ড পাঠাইবার জভ বিশেষাছি। যত শীঘ্র সন্তব্য, ইহার সম্বন্ধে তোমার মতামত জানাইয়া আমাকে বাহিত করিবে, কারণ, কবিতা-বিষয়ে অনেকের অপেক্ষা তোমার মতকেই আমি প্রদা করিয়া থাকি।…

দেখিবে, কাব্যটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই—অর্জেক বাকি আছে। জানি না, কথন শেষ করিতে পারিব। হয়ত অনেক মাস লাগিবে, হয়ত বা ছই চার সপ্তাহেই শেষ হইবে। কিল্ক ইতিমধ্যেই যাহা করিয়াছি, সে সম্বন্ধে তোমার খোলসা মতামত দাও। আমাদের শুভাম্ধ্যায়ী বদ্ধ বিভাসাগরের নামে বইটি উৎসর্গ করিয়াছি। বিধাস কর, এমন চমংকার মাহ্য হয় না। অনেক দিক্ দিয়া তাঁহাকেই আমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাহ্য বলিয়া মনে করি।…]

'বীরাঙ্গনা কাব্য' ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৭০। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এইরূপঃ—

বীরাঙ্গনা কাব্য। / শ্রীমাইকেল মধুস্থন দন্ত / প্রণীত। / "লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ—/
—নার্যা ভাবাভিব্যক্তিরিয়তে ॥" / সাহিত্যদর্শনং। / কলিকাতা। / শ্রীযুত ইশ্বরচন্দ্র বস্থু কোং বছবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে প্রান্হোপ্ যন্তে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৮ সাল। /

দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ৭৬) ১২৭৩ সালে এবং তৃতীয় সংস্করণ (পৃ. ৭৬) ১২৭৫ সালে (১৫ জানুয়ারি ১৮৬৯) প্রকাশিত হয়। এই তিনটি সংস্করণের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পাঠভেদ নাই। তৃতীয় সংস্করণ হইতেই 'সাহিত্যদর্পণে'র উদ্ধৃতিটি তুলিয়া দেওয়া হয়।

রাজনারায়ণ বস্থর নিকট লিখিত পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্রগুলি যখন লিখিত হয়, সেই সময়ে 'বীরাঙ্গনা কাব্য' সম্পূর্ণ করিবার বাসনা যে মধুসূদনের ছিল, তাহার অন্য প্রমাণ আছে। তাঁহার ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ওঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের স্মারক-লিপিতে আছে :—

It is my intention, God willing, to finish this poem [ 'বীরাসনা কাবা'] in XXI Books. But I must print the XI already finished. The proceeds of the sale of the 1st part must defray the expenses of printing the second. "Born an age too soon"—a time will come when these works of mine will fill the pockets of printers, booksellers, painters et hoc genus omne and now I am obliged to "shell out."

ভগবান্ বিরূপ না হইলে এই কাব্যটি একুশ সর্গে সম্পূর্ণ করিব, এইরপই ইচ্ছা আছে। যে এগারখানি ইতিমধ্যেই শেষ হইয়াছে, সেগুলি আগেই ছাপাইব। প্রথম থতের বিক্রেয়লর অর্থ হইতে দ্বিতীয় খতের ছাপার খরচ চলিবে। জামি আমার যুগের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছি—সময় আসিবে, যখন আমার এই সকল বইয়ের দারা মুদ্রাকর, পৃত্তকবিক্রেতা, চিত্রকর এবং এ জাতীয় সকলের পকেট পূর্ণ হইবে, কিন্তু আমার এখন শৃত্ত পকেট।

"জনা-পত্রিকা" সমাপনান্তে এই স্মারক লিপিতেই তিনি লিখিয়া-ছিলেন:—

The epistle of poor का must be revised and printed along with the second set. I am very unpoetical just now.

[ জনা বেচারীর পত্রটির সংশোধন আবশুক ; ইহা দিতীর ধতে মুদ্রিত হইবে। আমার মনে এখন বিন্দুমাত্র কাব্যরস নাই।]

কিন্তু দেখা যাইতেছে, শেষ পর্য্যস্ত "জনা-পত্রিকা" প্রথম খণ্ডেই স্থান পাইয়াছে। সম্ভবতঃ মধুসূদন ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

যোগীন্দ্রনাথ বস্থ 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' পুস্তকে ( এয় সং., পৃ. ৫১২ ) লিখিয়াছেন—

"ওভিদের পত্রাবলীর ভাষ বীরালনাও একবিংশতি সর্গে সম্পূর্ণ করিবার জ্ঞ মধুস্বদনের ইচ্ছা ছিল। সমালোচিত একাদশথানি পত্রিকা ব্যতীত আরও পাঁচখানি পত্রিকা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।"

এই পাঁচটি অসম্পূর্ণ পত্রিকা যোগীজ্রবাবু মুজিত করিয়াছেন (পৃ. ৫১২-১৬)। আমরা বর্ত্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টে তাহা পুনম্মু জিত করিলাম। নগেজ্রনাথ সোম 'মধু-স্মৃতি'র ৩৩১ পৃষ্ঠায় ছয়খানি অসম্পূর্ণ পত্রিকার উল্লেখ করিয়াছেন। ৬ নং পত্রিকা "ভীমের প্রতি জৌপদী"র উল্লেখ অহ্যত্র পাওয়া যায় না। এই অসম্পূর্ণ কবিতাটি নগেজ্রবাবু প্রকাশ করেন নাই।

# বীরাঙ্গনা কাব্য

#### প্রথম দর্গ

#### তুমান্তের প্রতি শকুন্তলা

িশকুন্তলা বিখামিত্রের ওরদে ও যেনকানামী অপারার গর্ভে জন্মইছৰ করিয়া, অনক জননী কর্ত্বক শৈশবাবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়াতে, করমুনি তাঁহাকে প্রতিপাদম করেন। একদা মুনিবরের অন্থপস্থিতিতে রাজা হুমন্ত মুগমাপ্রসঙ্গে তাঁহার আশ্রুমে প্রবেশ করিলে, শকুন্তলা রাজ-অতিথির যথাবিধি অতিথিসংকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা হুমন্ত, শকুন্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, এবং তিনি যে ক্ষত্রেহ্লান্তবা, এই কথা ভানিয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হন। পরে রাজা তাঁহাকে গুলুভাবে গান্ধর্ববিধানে পরিণর করিয়া যদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজা হুমন্ত, বরাজ্যে গমনানভর, শকুন্তলার কোন তত্ত্বাবধান না করাতে, শকুন্তলা রাজসমীপে এই নিম্লিথিত প্রিকাধানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেলা! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভূলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?
হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!
হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে;
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে;
অমনি চমকি ভাবি,—মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজীরাজী, স্কর্থ, সার্থি,
কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ! আশার ছলনে,
প্রিয়ন্থদা, অনস্থা, ডাকি স্থান্ধয়ে;
কহি—'হাদে দেখ্, সই, এত দিনে আজি
শ্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে!
ওই দেখ্, ধূলারাশি উঠিছে গগনে!
ওই শোন কোলাহল। পুরবাসী যতা

20

Ja.

30

আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে! नीतर्व श्रविषा शला काँएम श्रिययमा : काँटल अनुसूत्रा महे विलाशि विघाटन। ক্রতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে, যথায়, হে মহীনাথ, পৃজিন্থ প্রথমে 20 পদযুগ; চারি দিকে চাহি ব্যগ্রভাবে। দেখি প্রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা; শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জর, স্রোতোনাদ: মরমরে পাতাকুল নাচি; কুহরে কপোত, স্থথে বৃক্ষশাথে বসি, 20 প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া। স্থধি গঞ্জি ফুলপুঞ্জে;—'রে নিকুঞ্জশোভা, কি সাধে হাসিস তোরা ? কেন সমীরণে বিতরিস্ আজি হেথা পরিমল-স্থধা ? কহি পিকে.—'কেন তুমি, পিককুল-পতি, এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে ? কে করে আনন্ধ্রনি নিরানন্দ কালে ? मनत्तर नाम मधु; मधूर अधीरन তুমি: সে মদন মোহে যাঁর রূপ গুণে, কি স্থাথে গাও হে তুমি তাঁহার বিরহে ?' অলির গুঞ্জর শুনি ভাবি—মৃত্ স্বরে कॅाफिएइन वनरावी इःथिनीत इःरथ ! শুনি স্রোতোনাদ ভাবি—গন্তীর নিনাদে নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নুমণি,— কাঁপি ভয়ে-পাছে তিনি শাপ দেন রোষে। কহি পত্রে,—'শোন, পত্র ;—সরস দেখিলে তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে প্রেমামোদে; কিন্তু যবে শুখাইস কালে তই, ঘুণা করি তোরে তাড়ায় সে দুরে;— তেমতি দাসীরে কি রে ত্যজিলা নূপতি ?'

20

90

80

80

90

মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে; ভালিমদে মাতি ভাবি পাইব সহরে পাদপদ্ম ৷ কাঁপে হিয়া তুকত্ক ক্রি छनि यपि अपन्यतः। छेल्लारम छेन्नोनि নয়ন, বিষাদে কাঁদি হেরি কুরঙ্গীরে! গালি দিয়া দূর তারে করি করাঘাতে! ডাকি উচ্চে অলিরাজে; কহি,—'ফুলস্থে শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি এ পোড়া অধর পুনঃ! রক্ষিতে দাসীরে সহসা দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি! 20 কিন্তু বুথা ডাকি, কান্ত। কি লোভে ধাইবে আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,— শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে ? কাঁদিয়া প্রবেশি, প্রভূ, সে লতামগুপে, যথায়—ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে, 60 নরেন্দ্র: যথায় বসি, প্রেমকুতৃহলে, লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী;— যথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে বিষম বিরহজালা। পদাপর্ণ নিয়া কত যে কি লিখি নিত্য কব তা কেমনে ? ৬৫ কভু প্ৰভঞ্জনে কহি কৃতাঞ্চলি-পুটে ;— 'উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা, ফেল রাজ-পদ-তলে যথা রাজালয়ে বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমণি! সম্বোধি ক্রজে কভু কহি শৃত্যমনে ;— 'মনোরথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি, কুরজ ! লেখন লৈয়ে, যা চলি সহরে যথায় জীবিতনাথ! হায়, মরি আমি বিরহে! শৈশবে তোরে পালিমু যতনে;

বাঁচা রে এ পোড়া প্রাণ আজি কুপা করি!

আর যে কি কই কারে, কি কাজ কহিয়া, नत्त्रश्वत ? ভाবि দেখ, পড়ে যদি মনে, অনস্থা প্রিয়ম্বদা স্থীদ্বয় বিনা. নাহি জন জানে, হায়, এ বিজন বনে অভাগীর তুঃখ-কথা! এ তুজন যদি আসে কাছে, মুছি আঁখি অমনি; কেন না বিবশা দেখিলে মোরে রোষে ঋষিবালা, নিন্দে তোমা. হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা কয়ে!— বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে! ফাটি অন্তরিত রাগে—বাক্য নাহি ফোটে! 6 আর আর স্থল যত,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভ্রমি সে সকল স্থলে! যে তরুর মূলে গন্ধর্কবিবাহচ্চলে ছলিলে দাসীরে, যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাধে সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,— 20 কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি, ধীমান, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে !---হে বিধাতঃ, এই কি রে ছিল তোর মনে ? এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে ? এইরপে ভ্রমি নিত্য আমি অনাথিনী. 20 প্রাণনাথ! ভাগ্যে বন্ধা গৌতমী তাপসী পিতৃষ্দা,—মনঃ তাঁর রত তপজ্পে: তা না হলে, সর্বনাশ অবশ্য হইত এত দিনে। নাহি সাধ বাঁধিতে কবরী ফুলরত্বে আর, দেব! মলিন বাকলে 300 আবরি মলিন দেহ; নাহি অরে রুচি; না জানি কি কহি কারে, হায়, শৃত্যমনে ! বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে, হারাই সতত জ্ঞান: চেতন পাইয়া মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে! 300 অমনি পসারি বাছ ধাই ধরিবারে পদযুগ; না পাইয়া কাঁদি হাহারবে! কে কবে, কি পাপে সহি হেন বিডম্বনা। কি পাপে পীডেন বিধি, সুধিব তা কারে ? দয়া করি কভু যদি বিরামদায়িনী 330 নিজা, সুকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে, কত যে স্বপনে দেখি কব তা কেমনে ? স্বর্ণ-রত্ম-সংঘটিত দেখি অট্টালিকা; দ্বিরদ-রদ-নিশ্মিত হুয়ারে হুয়ারী দ্বিরদ; স্থবর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে; 226 ফুলশয্যা; विशाधती-गक्षिनी किहती; কেহ গায়, কেহ নাচে : যোগায় আনিয়া বিবিধ ভূষণ কেহ: কেহ উপাদেয় রাজভোগ! দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি, অলকা-সদনে যেন! শুনি বীণা-ধ্বনি; 120 গন্ধামোদে মাতে মনঃ, নন্দন-কাননে— ( শুনেছি এ কথা, নাথ, তাত কথমুখে ) নন্দন-কাননান্তরে বসন্তে যেমনি। তোমায়, নুমণি, দেখি স্বৰ্ণ সিংহাসনে! শিরোপরি রাজছত্ত ; রাজদণ্ড হাতে, 256 মণ্ডিত অমূল-রত্নে; সসাগরা ধরা, রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে! কত যে জাগিয়া কাঁদি কব তা কাহারে ? জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সদৃশ 300 ঐশ্বহ্য, মহিমা তব; অতুল জগতে কুল, মান, ধনে তুমি, রাজকুলপতি! কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব! সেবিবে দাসীভাবে পা ত্থানি—এই লোভ মনে,— এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে! 200 বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা,

ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে শয়ন; কি কাজ, প্রভু, রাজস্থ-ভোগে ? আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে রোহিণী; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্তাতলে! কিন্ধরী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে! 58. চির-অভাগিনী আমি ! জনক জননী ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে ? পরারে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে। এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি, প্রাণপতি? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি, 384 मानी मकुखना माची ७ हत्व-यूर्ण ? এ মনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি, কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে ভাহারে. নরাধিপ ? শুনিয়াছি রথীশ্রেষ্ঠ তুমি, বিখ্যাত ভারতক্ষেত্রে ভীম বাহুবলে; 300 কি যশঃ লভিলা, কহ, যশস্বি, বিনাশি— অবলা কুলের বালা আমি-সুথ মম! আসিবেন তাত কণ্ব ফিরি যবে বনে: কি কব তাঁহারে, নাথ, কহ, তা দাসীরে ? नित्म অनपृशा यत मना कथा कर्य. 300 অপবাদে প্রিয়ম্বদা তোমায়,—কি বল্যে বুঝাবে এ দোঁহে দাসী, কহ তা দাসীরে ? কহ, কি বলিয়া, দেব, হায়, বুঝাইব এ পোড়া পরাণ আমি—এ মিনতি পদে। বনচর চর, নাথ! না জানি কিরুপে 160 প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে ? কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে তৃণে, আর কিছু যদি:না পায় সম্মুখে! জীবনের আশা, হায়, কে ত্যঙ্গে সহজে। ইতি গ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে শকুন্তলাপত্তিকা নাম প্রথম সর্গ।

## দ্বিতীয় সর্গ

#### সোমের প্রতি তারা

্যংকালে সোমদেব—অর্থাৎ চন্দ্র—বিভাধ্যয়ন করণাভিলাষে দেবগুরু বৃহম্পতির আশ্রমে বাস করেন, গুরুপত্নী তারাদেবী তাঁহার অসামান্ত সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিতা হইরা, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন। সোমদেব, পাঠ সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে, তারাদেবী আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে পারিলেন না; ও সতীত্ধর্মে ক্ষণাঞ্জলি দিয়া সোমদেবকে এই নিম্লিখিত পত্রখানি লিখেন। সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকাপাঠে কি করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রিয়েজন নাই। পুরাণক্ত ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি, তোমারে অভাগী তারা ? গুরুপত্নী আমি তোমার, পুরুষরত্ন; কিন্তু ভাগ্যদোষে, ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা গুখানি!— কি লজ্জা! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি, লিখিলি এ পাপ কথা,—হায় রে, কেমনে ? কিন্তু বুখা গঞ্জি তোরে! হস্তদাসী সদা তুই; মনোদাস হস্ত; সে মনঃ পুড়িলে কেন না পুড়িবি তুই ? বজাগ্নি যগপ দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা! 50 হে স্মৃতি, কুকর্ম্মে রত তুর্ম্মতি যেমতি নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে তোমায় পাপিনী তারা! দেহ ভিক্ষা, ভুলি কে সে মনঃ-চোর মোর, হায়, কেবা আমি !— 36 ভুলি ভূতপূৰ্ব্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে! এস তবে, প্রাণসখে; দিনু জলাঞ্জলি কুলমানে তব জন্যে,—ধর্মা, লজা, ভয়ে! কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী উড়িল পবন-পথে, ধর আদি তারে,

তারানাথ!—তারানাথ? কে তোমারে দিল 20 এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে ! এ পোড়া মনের কথা জানিল কি ছলে নামদাতা ? ভেবেছিন্ন, নিশাকালে যথা মুদিত-কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে দৌরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল ছাদয়ে 20 অন্তরিত ; কিন্ত-ধিক্, র্থা চিন্তা, তোরে ! কে পারে লুকাতে কবে জ্বন্ত পাবকে ? এস তবে, প্রাণসথে! তারানাথ তুমি; জ্ডাও তারার জালা। নিজ রাজ্য ত্যজি, ভ্ৰমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি ? 90 সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী, পঞ্চ ধর শর তূণে, পুষ্পধন্মঃ হাতে, আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী;— কে তারে রক্ষিবে, সথে, তুমি না রক্ষিলে ? ষে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে 90 সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল আঁখি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে!— যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম 80 উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে! এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিমু দর্পণে; विनारेश यरप्र (वगी ; जूनि क्नताजी, ( বন-রত্ন ) রত্নরূপে পরিমু কুন্তলে ! চির পরিধান মম বাকল; ঘৃণিতু 80 তাহায়! চাহিন্ম, কাঁদি বন-দেবী-পদে, তুকুল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, কুওল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে ! क्लिस् हन्मन मृत्त्र, श्वति स्गम्पन ।

10

হায় রে, অবোধ আমি! নারিত্র বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে ?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী।—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি!

বিত্যালাভ-হেতু যবে বসিতে, স্থমতি, গুরুপদে; গৃহকর্ম ভুলি পাপীয়সী আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম স্থথে ও মধুর স্থর, সথে, চির-মধু-মাখা! কি ছার, নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা? কি ছার মুরজ, বীণা, মুরলী, তুম্বকী ? বর্ষ বাক্যস্থা তুমি! নাচিবে পুলকে তারা, মেঘনাদে মাতি ময়ুরী যেমতি!

গুরুর আদেশে যবে গাভীরুন্দ লয়ে,
দূর বনে, স্থুরমণি, ভ্রমিতে একাকী
বহু দিন ; অহরহঃ, বিরহ-দহনে,
কত যে কাঁদিত তারা, কব তা কাহারে—
অবিরল অঞ্জল মুছি লজ্জাভয়ে!

গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে!
আশীর্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি!

গুরুর প্রসাদ-অন্নে সদা ছিলা রত,
তারাকান্ত; ভোজনান্তে আচমন-হেত্
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে
বহিদ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আনি আমি, পড়ে কি হে মনে ?
হরীতকী-স্থলে, সধে, পাইতে কি কতু
তাম্বল শয়নধামে ? কুশাসন-তলে,

aa

50

66

90

90

হে বিধু, সুরভি ফুল কভু কি দেখিতে ? b00 হায় রে, কাঁদিত প্রাণ হেরি তৃণাসনে; কোমল কমল-নিন্দা ও বরাক্স তব. তেঁই, ইন্দু, ফুলশয্যা পাতিত হৃঃখিনী! কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে শয়ন, এ পোড়া মনে, পার কি বুঝিতে ? 60 পূজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে তোলা ফুল। হাসি তুমি কহিতে, স্থমতি, "मयामयी वनरमवी कून व्यवहित्र, রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম।" ৯০ কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি;— নিশীথে ত্যজিয়া শ্যা পশিত কাননে এ কিশ্বরী; ফুলরাশি তুলি চারি দিকে রাখিত তোমার জন্মে! নীর-বিন্দু যত দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশু-নিধি, 36 অভাগীর অশ্রুবিন্দু—কহিমু তোমারে! কত যে কহিত তারা—হায়, পাগলিনী !— প্রতি ফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুখে ? কহিত সে চম্পকেরে,—"বর্ণ তোর হেরি, রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে 300 ও কর-কমলে, স্থা, কহিস্ তাঁহারে,— 'এ বর বরণ মম কালি অভিমানে হেরি যে বর বরণ, হে রোহিণীপতি, কালি সে বর বরণ তোমার বিহনে'।" কহিত সে কদম্বেরে,—না পারি কহিতে 200 কি যে সে কহিত তারে, হে সোম, শরমে !— রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে! শুনি লোকমুখে, সখে, চন্দ্রলোকে তুমি ধর মুগশিশু কোলে, কত মুগশিশু

ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে. 550 কি আর কহিব তার ? শুনিলে হাসিবে, হে সুহাসি। নাহি জ্ঞান: না জ্ঞানি কি লিখি! ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে! ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে রোহিণীর স্বর্ণকান্তি। ভ্রান্তিমদে মাতি, 274 সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোধে! প্রফুল্ল কুমুদে হ্রদে হেরি নিশাযোগে তুলি ছিঁড়িতাম রাগে;—আঁধার কুটীরে পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে তোমায়! ভূতলে পড়ি, তিতি অঞ্জলে, 320 কহিতাম অভিমানে,—'রে দারুণ বিধি, নাহি কি যৌবন মোর,—রূপের মাধুরী ? তবে কেন,—' কিন্তু বৃথা স্মরি পূর্বকথা। निरविषिव, प्लवटव्यर्ष्ठ, पिन प्लट यरव ! তুষেছ গুরুর মনঃ স্থদক্ষিণা-দানে; 256 গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা তারে। দেহ ভিক্ষা—ছায়ারূপে থাকি তব সাথে দিবানিশি! দিবা নিশি সেবি দাসীভাবে ও পদযুগল, নাথ,—হা ধিক্, কি পাপে, হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি 300 এ ভালে? জনম মম মহা ঋষিকুলে, তবু চণ্ডালিনী আমি ? ফলিল কি এবে পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল ? কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে কাকশিশু ? কৰ্মনাশা—পাপ-প্ৰবাহিণী !— 300 কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ? क्रम, मरथ !---(भाषा भाषी, भिक्षत थूलिल, চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্বে কারাগারে! এস তুমি; এস শীঅ! ইয়াব কুঞ্জ-বনে,

তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে ! 580 দেহ পদাশ্রয় আসি,---প্রেম-উদাসিনী আমি। যথা যাও যাব : করিব যা কর :--বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে! কলঙ্কী শশান্ধ, তোমা বলে সর্বব জনে। কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে, 380 তারানাথ! নাহি কাজ বুথা কুলমানে। এস, হে তারার বাঞ্চা! পোড়ে বিরহিণী, পোডে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে! চকোরী সেবিলে তোমা দেহ স্থধা তারে, সুধাময়; কোন দোষে দোষী তব পদে ... 200 অভাগিনী ? কুমুদিনী কোন তপোবলে পায় তোমা নিত্য, কহ ? আরম্ভি সহরে সে তপঃ, আহার নিজা ত্যজি একাসনে ! কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি। এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে 200 তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া সিম্বপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি ! আর কি লিখিবে দাসী ? স্থপণ্ডিত তুমি, ক্ষম ভ্ৰম: ক্ষম দোষ কেমনে পড়িব কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল 300 লেখনী ? আইস, নাথ, এ মিনতি পদে। লিখিমু লেখন বসি একাকিনী বনে, কাঁপি ভয়ে--কাঁদি খেদে-মরিয়া শর্মে। লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে লিখিমু! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিদ্ধ তুমি! 360 আইলে দাসীর পাশে, বৃঝিব ক্ষমিলে দোষ তার, তারানাথ! কি আর কহিব ? জীবন মরণ মম আজি তব হাতে! ইতি শ্ৰীবীরাঙ্গনাকাব্যে তারাপত্রিকা নাম षिতীয় সর্গ।

# তৃতীয় সর্গ

# দারকানাথের প্রতি রুকিনুণী

িবিদর্ভাধিপতি ভীত্মকরাজপুত্রী ক্ষমিণী দেবীকে পৌরাণিক ইতিরতে স্বন্ধং লক্ষী-অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। স্কুতরাং তিনি আজন বিষ্ণুপরায়ণা ছিলেন। যৌবনাবস্থায় উাহার লাতা মুবরাজ ক্ষম চেদীখর শিশুপালের সহিত তাঁহার পরিণয়ার্থে উভোগী হইলে, ক্ষমিণী দেবী নিমলিধিত পত্রিকাধানি দ্বারকায় বিষ্ণু-অবতার দ্বারকানাথের সমীপে প্রেরণ করেন। ক্ষমিণী-ছরণ-বৃত্তান্ত এ স্থলে ব্যক্ত করা বাছলা।

শুনি নিত্য ঋষিমুখে, হৃষীকেশ তুমি, यां परतन्त्र, व्यवजीर् व्यवनी-मखरन খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী-জনে. চাহে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীব-পদে, ক়ক্মিণী,—ভীষ্মক-পুত্ৰী, চিরদাসী তব ;— তার, হে তারক, তারে এ বিপত্তি-কালে! কেমনে মনের কথা কহিব চরণে. অবলা কুলের বালা আমি, যত্মণি ? कि সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্চলি লজ্জাভয়ে ? মুদে আঁখি, হে দেব, শরমে; না পারে আঙুল-কুল ধরিতে লেখনী; কাঁপে হিয়া থরথরে ! না জানি কি করি; না জানি কাহারে কহি এ হঃখ-কাহিনী। গুন তুমি, দয়াসিস্কু। হায়, তোমা বিনা নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে! নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে, কায় মনঃ অভাগিনী সঁপিয়াছে তাঁরে; দেবে সাক্ষী করি বরি দেবনরোত্তমে वज्रकारव। नाजी मात्री, नारत छेळातिर নাম তাঁর, স্বামী তিনি; কিন্তু কহি, শুন, পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত সে নাম,—জগত-কর্বে সুধার লহরী।

Ć

50

30

2 9

কে যে তিনি ? জন্ম তাঁর কোনু মহাকুলে ? অবধান কর, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে; তুলিয়া কুস্থম-রাশি, মালিনী যেমতি 20 গাঁথে মালা, ঋষিমুখ-বাক্যচয় আজি গাঁথিব গাথায়, নাথ, দেহ পদ-ছায়া। গৃহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে।--ুরাজদেষে পিতা মাতা ছিলা বন্দীভাবে, দীনবন্ধু, তেঁই জন্ম নাথের কুস্থলে! 90 খনিগর্ভে ফলে মণি; মুক্তা শুক্তিধামে! হাসিলা উল্লাসে পৃথী সে শুভ নিশীথে; শত শরদের শশী-সদৃশী শোভিল বিভা! গন্ধামোদে মাতি স্বনিলা স্থান मभीत्रभः नम नमी कनकनकरन 90 সিম্বুপদে স্থসংবাদ দিলা ক্রতগতি; কল্লোলিলা জলপতি গন্তীর নিনাদে। নাচিলা অপ্সরা স্বর্গে; মর্ত্ত্যে নর নারী। সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে বহিল চৌদিকে। বৃষ্টিলা কুসুম দেব; পাইল দরিজ 80 রতন ; জীবন পুনঃ জীবশৃন্য জন। পুরিল অখিল বিশ্ব জয় জয় রবে। জন্মান্তে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে. গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে মহা যত্নে। মহারত্নে পাইলে যেমতি 84 আনন্দ-সলিলে ভাসে দরিজ, ভাসিলা গোকুলে গোপ-দম্পতি আনন্দ-সলিলে। আদরে পালিলা বালে গোপ-কুল-রাণী পুত্রভাবে। বাল্য-কালে বাল্য-খেলা যত খেলিলা রাখাল-রাজ, কে পারে বণিতে ? 00 (क करव, कि ছाल भिक्त नाभिला माग्रावी পুতনারে ? কাল নাগ কালীয়, কি দেখি.

নাচিলে ময়ুরী, তারে মারি, যতুমণি! মন্ত্রে যদি ঘনবর, ভাবি, আঁখি মুদি, গোপ-কুল-বালা আমি; বেণুর স্থুরবে b 4 ডাকিছেন স্থা মোরে যমুনা-পুলিনে! কহি শিখীবরে,—'ধন্য তুই পক্ষিকুলে, শিখণ্ডি! শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ যাঁর, পুজেন চরণ তাঁর আপনি ধূর্জটি!'— আর পরিচয় কত দিব পদযুগে ? 20 শুন এবে হু:খ-কথা। স্থান্য-মন্দিরে স্থাপি সে সুখ্যাম মূর্ত্তি, সন্ন্যাসিনী ষথা পুজে निजा देष्ठेरमर्व गर्न विभिर्न, পূজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগ্য-দোষে চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে, 36 ( শুনি জনরব ) নাকি আসিছেন হেথা বরবেশে বরিবারে, হায়, অভাগীরে! কি লজা! ভাবিয়া দেখ, হে দারকাপতি! কেমনে অধর্ম কর্ম করিবে রুক্মিণী ? স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, এক জনে কার মনঃ: অন্য জনে-ক্রম, গুণনিধি!-উত্তে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে। কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে ? আইস গরুড়-ধ্বজে, পাঞ্জগ্য নাদি, গদাধর ! রূপ গুণ থাকিত যগ্যপি 200 এ দাসীর,—কহিতাম, 'আইস, মুরারি, আইস; বাহন তব বৈনতেয় যথা হরিল অমৃতর্দ পশি চন্দ্রলোকে. হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি এ দেশে! কিন্তু নাহি রূপ গুণ; কোন মুখ দিয়া 220 অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা!

দীন আমি ; দীনবন্ধু তুমি, যতুপতি :

| বীরাঙ্গনা কাব্যঃ তৃতীয় সর্গ          | ર્થ   |
|---------------------------------------|-------|
| দেহ লয়ে রুক্মিণীরে সে পুরুষোত্তমে,   |       |
| যাঁর দাসী করি বিধি স্থজিলা তাহারে!    |       |
| রুক্স নামে সহোদর,—হুরস্ত সে অতি ;     | 226   |
| বড় প্রিয়পাত্র তার চেদীশ্বর বলী;     |       |
| শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে         |       |
| এ পোড়া মনের কথা! চন্দ্রকলা স্থী,     |       |
| তার গলা ধরি, দেব, কাঁদি দিবানিশি;—    |       |
| नीत्रत वृक्षत काँ पि मल्या वित्रल !   | 250   |
| লইমু শরণ আজি ও রাজীব-পদে ;            |       |
| বিল্প-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিল্লে মোরে! |       |
| কি ছলে ভুলাই মনঃ ; কেমনে যে ধরি       |       |
| ধৈরয়, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি !    |       |
| বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বন-মাঝে;         | . 550 |
| 'যমুনা' বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,     |       |
| গুণনিধি! কূলে তার কত যে রোপেছি        |       |
| তমাল, কদম্ব,—তুমি হাসিবে শুনিলে!      |       |
| পুষিয়াছি দারী শুক, ময়্র ময়্রী      |       |
| কুঞ্জবনে ; অলিকুল গুঞ্জরে সতত ;       | 200   |
| কুহরে কোকিল ডালে; ফোটে ফুলরাজী।       |       |
| কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে!       |       |
| কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দারকাপতি,        |       |
| আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া!      |       |
| কিম্বা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তাঁর পদে!  | 200   |
| আছে বহু গাভী গোষ্ঠে; নিজ কর দিয়া     |       |
| সেবে দাসী তা সবারে। কহ হে রাখালে      |       |
| আসিতে দে গোষ্ঠগৃহে, কহ, যহমণি!        |       |
| যতনে চিকণি নিত্য গাঁথি ফুলমালা;       |       |
| যতনে কুড়ায়ে রাখি যদি পাই পড়ি       | \$8.  |
| শিখীপুচ্ছ ভূমিতলে:—কত যে কি করি,      |       |
| হায়, পাগলিনী আমি! কি কাজ কহিয়া?     |       |
|                                       |       |

তৃতীয় সর্গ।

আসি উদ্ধারহ মোরে, ধরুর্ত্বর তুমি,
মুরারি! নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী,
কংসজিত; মধু নামে দৈত্য-কুল-রথী,
বিধলা, মধুসুদন, হেলায় তাহারে!
কে বর্ণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি ?
কালরূপে শিশুপাল আসিছে সম্বরে;
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এ দেশে,
হর মোরে! হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে!
ইতি শ্রীবাঙ্গনাকাব্যে ক্সন্থিণীগত্রিকা নাম

# চতুর্থ দর্গ

#### দশরথের প্রতি কেক্য়ী

িকোন সময়ে রাজ্যি দশরণ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিষাছিলেন যে, তিনি তাঁহার গর্ভনাত-পুত্র ভরতকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে রাজ্য স্থলত্য বিস্মৃত হুইয়া কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্রকে সে পদ-প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, কেক্স্মী দেবী মন্থরানামী দাসীর মুবে এ সংবাদ পাইয়া, নিম্নলিখিত প্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেয়ণ করিয়াছিলেন।

এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে, রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোন্তবা, সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে! কহ তুমি ;—কেন আজি পুরবাসী যত আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ a ফুলরাশি রাজপথে; কেহ বা গাঁথিছে মুকুল কুন্মুম ফল পল্লবের মালা সাজাইতে গৃহদার—মহোৎসবে যেন ? কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে ? কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী 50 বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে রণবাতা ? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ মূহমু হু হুলাহলি দিতেছে চৌদিকে ? কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী ? (कन এত वीशा-ध्विति १ कर, एमव, श्विन, কুপা করি কহু মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী আজি রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নুমণি, কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী বিতরেন ধন-জাল ? কেন দেবালয়ে বাজিছে ঝাঁঝরি, শংখ, ঘণ্টা ঘটারোলে ? 20 কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ? নিরস্তর জন-শ্রোতঃ কেন বা বহিছে

এ নগর-অভিমুখে ? রঘু-কুল-বধ্ বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে— কোন রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু, 20 যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ? কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রিথ ? জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে ত্বহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে ! 90 কহ, শুনি, হে রাজন্; এ বয়েসে পুনঃ পাইলা কি ভাগ্য-বলে—ভাগ্যবান্ তুমি চিরকাল !—পাইলা কি পুনঃ এ বয়েসে— রসময়ী নারী-ধনে, কহ, রাজ-ঋষি ? হা ধিক্! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি! 90 নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি কহিত,—'অসত্য-বাদী রঘু-কুল-পতি! নিৰ্লজ ! প্ৰতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে ! ধর্ম-শব্দ মুখে,—গতি অধর্মের পথে! অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে 80 কেক্য়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি, নররাজ: কিম্বা দিয়া চূণ কালি গালে খেদাও গহন বনে ৷ যথার্থ যন্তপি অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুঞ্জিবে এ কলঙ্ক ? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে 80 ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে। না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে। नरर शुक्र छेक्र-घर, वर्जु न कमनी-সদৃশ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে, 10 আর নহে সরু, দেব! নম্র-শিরঃ এবে উচ্চ কুচ! স্থা-হীন অধর! লইল

ভূলাইলা মনঃ তব ? কি বিশিষ্ট গুণ দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম নষ্ট কর অভীষ্ট পূাণতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?

৮৫

কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে ?— যাহা ইচ্ছা কর, দেব: কার সাধ্য রোধে ভোমায়, নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফিরাতে প্রবাহে ? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ? চলিল ত্যব্ধিয়া আজি তব পাপ-পুরী ভিখারিণী-বেশে দাসী! দেশ দেশাস্তরে ফিরিব: যেখানে যাব, কহিব সেখানে 'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি।' গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী, এ মোর হুঃখের কথা, কব সর্বজনে ! পথিকে, গৃহত্তে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,— যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে---'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি।' পুষি সারী শুক, দোঁহে শিখাব যতনে এ মোর ছঃখের কথা, দিবদ রজনী। भिथित्न এ कथा, তবে দिব দোঁহে ছाড়ি অরণ্যে। গাইবে তারা বসি বৃক্ষ-শাখে, 'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি!' শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি— 'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি!' লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে, 'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি।' খোদিব এ কথা আমি তুক শৃক্ষদেহে। ति गाथा, मिथारेव भन्नी-वाल-मत्न। ক্রতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া— 'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি।'

থাকে যদি ধর্ম, তুমি অবশ্য ভূঞ্জিবে

৯০

20

200

200

55=

এ কর্ম্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে. নিরাশ করিলে আজি; দেখিব নয়নে তব আশা-বুকে ফলে কি ফল, নুমণি ? 334 বাডালে যাহার মান, থাক তার সাথে গৃহে তুমি! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,— ( এত যে বয়েস, তবু লজ্জাহীন তুমি!)— যুবরাজ পুত্র রাম; জনক-নন্দিনী সীতা প্রিয়তমা বধু;—এ সবারে লয়ে 25. কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি ! পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা— মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি। দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে তব অন্ন: প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে। 256

চিরি বক্ষঃ মনোহঃখে লিখিন্থ শোণিতে লেখন। না থাকে যদি পাপ এ শরীরে; পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী; বিচার করুন ধর্ম্ম ধর্ম্ম-রীতি-মতে!

ইতি শ্রীবীরাজনাকাব্যে কেকন্নীপত্রিকা নাম চতুর্থ সর্গ।

### প্রথম সূর্গ

### লক্ষণের প্রতি সূর্পণথা

্যংকালে রামচন্দ্র পঞ্চবটী-বনে বাস করেন, লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী স্পর্ণধা রামাসুদ্বের মোহন-রূপে মুগ্ধা হইরা, তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিথিয়াছিলেন। কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভংস রস দিরা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এ ছলে সে রসের লেশ মাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকি-বর্ণিতা বিক্টা স্থর্গণধাকে স্মরণপথ হইতে দুরীফ্বতা করিবেন।

> কে তুমি,—বিজন বনে ভ্ৰম হে একাকী, বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ? কি কৌতুকে, কহ, বৈশ্বানর, লুকাইছ ভস্মের মাঝারে ? মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশনী আজি ? ফাটে বুক জটাজুট হেরি তব শিরে, মঞ্জুকেশি! স্বৰ্ণয্যা ত্যজি জাগি আমি বিরাগে, যখন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে শয়ন, বরাক তব, হায় রে, ভূতলে! উপাদেয় রাজ-ভোগ যোগাইলে দাসী, काँ कि कि ता है या भूथ, शर् या गरन 20 তোমার আহার নিত্য ফল মূল, বলি ! স্থবর্ণ-মন্দিরে পশি নিরানন্দ গতি, কেন না-নিবাস তব বঞ্ল মঞ্লে! হে স্থন্দর, শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি,— কোন হঃথে ভব-সুখে বিমুখ হইলা 50 এ নব যৌবনে তুমি ? কোন্ অভিমানে রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে ? হেমাঙ্গ মৈনাক-সম, হে তেজন্বি, কহ, কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে একাকী, আবরি তেজঃ, ক্ষীণ, ক্লুর খেদে ? 20 তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে।—

যদি পরাভূত ভুমি রিপুর বিক্রমে, কহ শীঘ্ৰ: দিব সেনা ভব-বিজয়িনী, রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল জগতে ! বৈজয়ন্ত-ধামে নিতা শচীকান্ত বলী 20 ত্রস্ত অস্ত্র-ভয়ে যার, হেন ভীম রথী যুঝিবে তোমার হেতু—আমি আদেশিলে! চন্দ্রলোকে, সূর্যালোকে,—যে লোকে ত্রিলোকে লুকাইবে অরি তব, বাঁধি আনি তারে দিব তব পদে, শুর! চামুগু আপনি, 90 (ইড্ছা যদি কর তুমি) দাসীর সাধনে, ( কুলদেবী তিনি, দেব, ) ভীমখণ্ডা হাতে, ধাইবেন হুহুদ্ধারে নাচিতে সংগ্রামে— (नव-रेनजा-नव-जाम।-यिन अर्थ हार. কহ শীঘ্র:—অলকার ভাণ্ডার খুলিব 00 ত্যিতে তোমার মনঃ ; নতুবা কুহকে শুষি রক্নাকরে, লুটি দিব রক্ন-জালে! মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে। প্রেম-উদাসীন যদি তুমি, গুণমণি, কহ, কোন্ যুবতীর—( আহা, ভাগ্যবতী 80 রামাকুলে সে রমণী!)—কহ শীঘ্র করি,— কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু বাঞ্চা তব ? অনিমেষে রূপ তার ধরি, ( কামরূপা আমি, নাথ, ) সেবিব ভোমারে! আনি পারিজাত ফল, নিতা সাজাইব 80 भगा ७व। माक भारत मध्य मिकनी, নৃত্য গীত রঙ্গে রত। অপ্সরা, কিন্নরী, বিজাধরী,—ইন্দ্রাণীর কিন্ধরী যেমতি, তেমতি আমারে সেবে দশ শত দাসী। সুবর্ণ-নিস্মিত গৃহে আমার বসতি— (10 মুক্তাময় মাঝ তার; সোপান খচিত

মরকতে; স্তম্ভে হীরা; পদ্মরাগ মণি;
গবাক্ষে দ্বিন্দ-রদ, রতন কপাটে!
স্কল স্বরলহরী উপলে চৌদিকে
দিবানিশি; গার পাথী স্মধুর স্বরে;
স্মধুরতর স্বরে গায় বীণাবাণী
বামাকুল! শত শত কুস্থম-কাননে
লুটি পরিমল, বায়ু অনুক্ষণ বহে!
থেলে উৎস; চলে জল কলকল কলে!

কিন্তু বুথা এ বর্ণনা। এস, গুণনিধি, দেখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও পদে! কায়, মনঃ, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে। ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে; নহে কহ, প্রাণেশ্ব ! অমান বদনে, এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব! রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে, আবরি বাকলে স্তন; ঘুচাইয়া বেণী, মণ্ডি জটাজুটে শিরঃ; ভুলি রত্নরাজী, বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী! মृছिয়া চন্দন, লেপি ভন্ম কলেবরে। পরি রুজাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি গলদেশে! প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মূলে; গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরু-পদে দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতৃহলে! প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে জলাঞ্জলি, মঞ্কেশি, কুল, মান, ধনে প্রেমলাভ-লোভে কভু ?—বিরলে লিখিয়া লেখন, রাখিনু, সখে, এই তরুতলে। নিত্য তোমা হেরি হেথা; নিত্য ভ্রম তুমি এই স্থলে। দেখ চেয়ে; ওই যে শোভিছে 00

90

60

90

90

bo

শমী,—লতাবৃতা, মরি, ঘোমটায় যেন, লজাবতী ৷—দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে. গতিহীনা লজ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি তব পানে, নরবর-হায়! সূর্যামুখী 50 চাহে যথা স্থির-আঁথি সে সূর্য্যের পানে !— কি আর কহিব তার ? যত ক্ষণ তুমি থাকিতে বসিয়া, নাথ; থাকিত দাঁড়ায়ে প্রেমের নিগড়ে বন্ধা এ তোমার দাসী! গেলে তুমি শৃত্যাসনে বসিতাম কাঁদি! 2. হায় রে, লইয়া ধূলা, সে স্থল হইতে যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে, হব্য-ভশ্ম তপস্থিনী মাথে ভালে যথা! কিন্তু বুথা কহি কথা! পড়িও, নুমণি, পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে! 20 यपि ७ जनरत्र नत्रा उनरत्र, यां रे ७ लामावती-शृक्वकृत्व ; वित्रव अथात মুদিত কুমুদীরূপে আজি সায়ংকালে; তৃষিও দাসীরে আসি শশধর-বেশে! 500 লয়ে তরি সহচরী থাকিবেক তীরে; সহজে হইবে পার। নিবিড় সে পারে কানন, বিজন দেশ। এস, গুণনিধি; দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে ত্রজনে! যদি আজ্ঞা দেহ, এবে পরিচয় দিব সংক্ষেপে। বিখ্যাত, নাথ, লঙ্কা, রক্ষঃপুরী 300 স্বৰ্ণময়ী, রাজা তথা রাজ-কুল-পতি রাবণ, ভগিনী তাঁর দাসী; লোকমুখে যদি না শুনিয়া থাক, নাম সূর্পণখা। কত যে বয়েস তার; কি রূপ বিধাতা >>0 দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি! আইস মলয়-রূপে; গন্ধহীন যদি

এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি! ' আইস ভ্রমর-রূপে; না যোগায় যদি মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে! কি আর কহিব ? 330 মলয় ভ্রমর, দেব, আসি সাথে দোহে বুস্তাসনে মালতীরে! এস, সংখ, তুমি;— এই নিবেদন করে সূর্পণখা পদে। শুন নিবেদন পুনঃ। এত দূর লিখি লেখন, স্থীর মুখে শুনিমু হরষে, 250 রাজর্থী দশর্থ অযোধ্যাধিপতি. পুত্র তুমি, হে কন্দর্প-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারি, তাঁহার: অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু। কি আশ্চর্য্য! মরি,-বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি, 256 দয়ার সাগর তুমি! তা না হলে কভূ রাজ্য-ভোগ ত্যজিতে কি ভাতৃ-প্রেম-বশে ? দয়ার সাগর তুমি। কর দয়া মোরে, প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে! চল শীভ্ৰ থাই দোঁহে স্বৰ্ণ লক্ষাধামে। 300 সম পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে, অপিবেন শুভ ক্ষণে রক্ষ:-কুল-পতি मामीरत कमल-भरम। किनिया, नुमिन, অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতৃকে, হবে রাজা; দাসী-ভাবে সেবিবে এ দাসী। 500 এস শীঘ্র, প্রোণেশ্বর ; আর কথা যত निर्विषित शांष-शास्त्र विश्वा विद्राल । ক্ষম অঞ্চ-চিহ্ন পত্তো: আনন্দে বহিছে অশ্রু-ধারা! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে হেন সুখ, প্রাণস্থে ? আসি হরা করি. 180 প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে। ইতি খ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে স্প্রণপাপজ্ঞিকা নাম পঞ্চম সর্গ।

### ষষ্ঠ দৰ্গ

# অর্জ্জুনের প্রতি ক্রোপদী

[ যংকালে ধর্মরাজ যুখিন্টির পাশক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বাস করেন,
বীরবর অর্জুন বৈরনির্বাতনের নিমিত্ত অন্ত্রশিক্ষার্থ স্থরপুরে গমন করিয়াছিলেন। পার্থের
বিরহে কাতরা হইয়া, দ্রৌপদী দেবী তাঁহাকে নিয়লিখিত প্রিকাধানি এক ঋষিপুত্তের
সহযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে এ পাপ সংসার আর ? কেন বা পড়িবে ? কি অভাব তব, কান্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে ? দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেবসভা মাঝে আসীন দেবেন্দ্রাসনে! সতত আদরে সেবে তোমা স্থ্রবালা,—পীনপয়োধরা ঘৃতাচী; স্থ-উরু রস্তা; নিত্য-প্রভাময়ী স্বয়স্প্রভা: মিশ্রকেশী—স্কুকেশিনী ধনী! উর্বেশী-কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে। নিবিড়-নিতম্বী সহা সহ চিত্রলেখা 50 চারুনেত্রা; স্থমধ্যমা তিলোত্তমা বামা; স্থলোচনা স্থলোচনা; কেহ গায় স্থথ; क्ट नारह,—िमिवा वीना वारक मिवा जाता; मन्तात-मिंख दिनी पाल शृष्टेपारम ! কস্তুরী কেশর ফুল আনে কেহ সাধে। 30 কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে, সুমূণাল-ভুজে ভোমা বাঁধি, গুণনিধি! রসিক নাগর তুমি: নিত্য রসবতী সুরবালা:—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে, কি স্বথে বঞ্চিত, সথে, শিলীমুখ তথা ? 50 নন্দন-কাননে তুমি আনন্দে, সুমতি, ভ্ৰম নিতা! শুনিয়াছি ঋতুরাজ না কি माकान एम वनवाकी विवाकि एम वरन

নিরস্তর; নিরস্তর গায় পাথী শাথে; না শুখায় ফুলকুল; মণি মুক্তা হীরা 20 স্বর্ণ মরকতে বাঁধা সরোরোধঃ যত! মন্দ মন্দ সমীরণ বহে দিবা নিশি গন্ধামোদে পুরি দেশ। কিন্তু এ বর্ণনে কি কাজ? শুনেছে দাসী কর্ণে মাত্র যাহা, নিত্য স্থনয়নে তুমি দেখ তা, নুমণি! 00 স্বশরীরে স্বর্গভোগ। কার ভাগ্য হেন তোমা বিনা, ভাগ্যবান, এ ভব-মণ্ডলে ? ধন্য নর-কুলে তুমি ! ধন্য পুণ্য তব ! পড়িলে এ সব কথা মনে, শুরমণি, কেমনে ভাবিব, হায়, কহ তা আমারে, 90 অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে ? তবে যদি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি, ভূলিয়া না থাক তারে,—আশীর্কাদ কর, नरम পरि, धनक्षय, क्लिन-निक्नी---কৃতাঞ্জলি-পুটে দাসী নমে তর পদে। 80 হায়, নাথ, বুথা জন্ম নারীকুলে মম ! কেন যে লিখিলা বিধি এ পোড়া কপালে হেন তাপ; কোন্ পাপে দণ্ডিলা দাদীরে এরূপে, কে কবে মোরে ? সুধিব কাহারে ? त्रवि-श्रतायुगा, मति, मत्त्रांकिमी धमी, 80 তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে প্রেমের রহস্ত কথা ৷ অবিরল লুটে পরিমল! শিলীমুখ, গুঞ্জরি সতত, ( কি লজ্জা!) অধর-মধু পান করে সুখে! স্জিলা কমলে যিনি, স্জিলা দাসীরে 00 भिष्ठे निषाक्रण विधि! कारत निष्णि, कर. অরিন্দম ? কিন্তু কহি ধর্মে সাক্ষী মানি. শুন তুমি, প্রাণকান্ত! রবির বিরহে,

निनी भनिनी यथा भूमिछ विघारम ; মুদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিহনে! সাধে যদি শত অলি গুঞ্জরিয়া পদে; সহস্র মিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে मगोत्रण, क्लाएं कि दर कडू शक्रिमी, কনক-উদয়াচলে না হেরি মিহিরে. कितीि । आधात विश्व এ পোড़ा नग्नत्न, হায় রে, আঁধার নাথ, তোমার বিরহে— জীবশৃন্তা, রবশৃন্তা, মহারণ্য যেন ! আর কি কহিব, দেব, ও রাজীব-পদে ? পাঞ্চালীর চির-বাঞ্চা, পাঞ্চালীর পতি धनक्षग्र! এই कानि, এই मानि मत्न। যা ইচ্ছ। করুন ধর্ম, পাপ করি যদি ভाলবাসি नृমণিরে,—या देख्हा, नृমণि! হেন সুখ ভুঞ্জি, হুঃখ কে ডরে ভুঞ্জিতে ? यक्षानत्न कनिम मात्री याक्षरमनी, জান তুমি, মহাযশা। তরুণ যৌবনে রূপ গুণ যশে তব, হায় রে, বিবশা,

জান তুমি, মহাযশা। তরুণ যৌবনে
রূপ গুণ যশে তব, হায় রে, বিবশা,
বরিয় তোমায় মনে। সখীদলে লয়ে
কত যে খেলিয় খেলা, কহিব কেমনে ?
বৈদেহীর স্থকাহিনী শুনি লোকমুখে
শিবের মন্দিরে পশি পুপাঞ্জলি দিয়া,
পুজিতাম শিবধয়ঃ! কহিতাম সাধে,
'ঋষিবেশে স্থল আশু দেখাও জনকে
(জানি কামরূপ তুমি!) দিতে এ দাসীরে
সে পুরুষোত্তমে, যিনি তুই খণ্ড করি,
হে কোদণ্ড, ভাঙ্গিবেন ভোমায় স্ববলে!
তা হলে পাইব নাথে, বলী-শ্রেষ্ঠ তিনি!'
শুনি বৈদ্ভীর কথা, ধরিতাম কাঁদে
রাজহংসে; দিয়া তারে আহার, পরায়ে

æ

৬০

30

90

90

স্বর্ণ-ঘুংঘুর পায়ে, কহিডাম কানে,— 'যমুনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে 60 হস্তিনা ;—তথায় তুমি, রাজহংসপতি, যাও শীভ্র শৃত্যপথে, হেরিবে সে পুরে নরোত্তমে; তাঁর পদে কহিও, জ্রোপদী তোমার বিরহে মরে জ্রপদ-নগরে! এই কথা কয়ে তারে দিতাম ছাডিয়া। 20 হেরিলে গগনে মেঘে, কহিতাম নমি :--'বাহন যাঁহার তুমি, মেঘ-কুল-পতি, পুত্রবধূ তাঁর আমি; বহ তুলি মোরে, বহু যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে। জল-দানে চাতকীরে তোষ দাতা তুমি. 26 তোমার বিরহে, হায়, তৃষাতুরা যথা সে চাতকী, ত্যাতুরা আমি, ঘনমণি! মোর সে বারিদ-পদে দেহ মোরে লয়ে! আর কি শুনিবে, নাথ ? উঠিল যৎকালে জনরব—'জতুগৃহে দহি মাতৃ-সহ 200 ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাণ্ডুরথী'— কত যে কাঁদিমু আমি, কব তা কাহারে ? কাঁদিল-বিধবা যেন হইমু যৌবনে। প্রার্থির রতিরে পৃজি,—'হর-কোপানলে, হে সতি, পুড়িলা যবে প্রাণ-পতি তব, 200 কত যে সহিলা ছঃখ, তাই স্মরি মনে, বাঁচাও মদনে মোর,—এই ভিক্ষা মাগি।' পরে স্বয়ম্বরোৎসব। আঁধার দেখিত চৌদিক, পশিন্তু যবে রাজসভা-মাঝে। সাধিত্ব মাটিরে ফাটি হইতে ত্রখানি! 27. দাঁড়াইয়া লক্ষ্য-তলে কহিনু, 'খসিয়া

পড় তুমি পোড়া শিরে বজ্রাগ্নি-সদৃশ্

হে লক্ষ্য! জলিয়া আমি মরি তব তাপে.

প্রাণ-পতি জতুগৃহে জ্বলিলা যেমতি! না চাহি বাঁচিতে আর! বাঁচিব কি সাধে ?' 226 উঠিল সভায় রব,—'নারিলা ভেদিতে এ অলক্ষা লক্ষ্যে আজি ক্ষত্ররথী যত।'— জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটল পরে। ভস্মরাশি মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানর-রূপে কি কাজ করিলা তুমি, কে না জানে ভবে, 320 রথীশ্বর ? বজ্রনাদে ভেদিল আকাশে মংস্ত-চক্ষঃ তীক্ষ্ণর ! সহসা ভাসিল আনন্দ-সলিলে প্রাণ: শুনির স্থবাণী ( স্বপ্নে যেন!) 'এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি! ফুল-মালা দিয়ে গলে, বর নরবরে !' 254 চাহিত্র বরিতে, নাথ, নিবারিলা তুমি অভাগীর ভাগ্য-দোষে ! তা হলে কি তবে এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী ? কিন্ত রথা এ বিলাপ !--ভছন্কারি রোমে, লক্ষ রাজর্থী যবে বেডিল তোমারে: 500 অমুরাশি-নাদ সম কমুরাশি যবে নাদিল সে স্বয়ম্বরে:--কি কথা কহিয়া সাহসিলা এ দাসীরে, পড়ে কি হে মনে ? যদি ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে দ্রোপদী ? আসর কালে সে স্থকথাগুলি 200 জপিয়া মরিব, দেব, মহামন্ত্র-জ্ঞানে ! কহিলে সম্বোধি মোরে স্থমধুর স্বরে;— 'আশারূপে মোর পাশে দাড়াও, রূপিস! দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি, **ठ**न्मभूथि! ये कन कनीरम्बद प्राट्ट 380 থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে, শিরোমণি ? আমি পার্থ !'—ক্ষম, নাথ, লাগিল তিতিতে অনর্গল অশ্রুজ্জ এ লিপি ৷ কেন না,-

হায় রে, কেন না আমি মরিকু চরণে সে দিন !—কি লিখি, হায়, না পাই দেখিতে ! 386 আঁধা, বঁধু, অশ্রুনীরে এ তব কিঙ্করী !--\* \* # # এত দূর লিখি কালি, ফেলাইমু দূরে লেখনী। আকুল প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া শ্বরি পূর্বব-কথা যত। বসি তরু-মূলে, হায় রে, তিতিমু, নাথ, নয়ন-আসারে। 300 কে মুছিল চক্ষু:-জল ? কে মুছিবে কহ ? কে আছে এ অভাগীর এ ভব-মণ্ডলে ? ইচ্ছা করে ত্যজি প্রাণ ডুবি জলাশয়ে; কিম্বা পান করি বিষ; কিন্তু ভাবি যবে, প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আর না পাইব 300 হেরিতে ও পদযুগ,—সান্তনি পরাণে, जुलि जन्मान, लज्जा, हार्टि वाहिवादत । অগ্নিভাপে তপ্তা সোনা গলে হে সোহাগে, পায় যদি সোহাগায়! কিন্তু কহ, রথি, কবে ফিরি আসি দেখা দেবে এ কাননে ? 360 কহ ত্রিদিবের বার্তা। কবীশ্বর তুমি, গাঁথি মধুমাখা গাথা পাঠাও দাসীরে। ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে পারিজাত; যদি তুমি আন সঙ্গে করি, দিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে! 360 শুনেছি কামদা না কি দেবেন্দ্রের পুরী;— এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হৃদে, ভূলিতে পার হে যদি স্থর-বালা-দলে, এ কামনা কামপুকে কর দয়া করি. পাও যেন অভাগীরে চরণ-কমলে 590 ক্ষণ কাল। জুড়াইব নয়ন সুমতি ও রূপ-মাধুরী হেরি,—ভুলি এ বিচ্ছেদে; অপ্সরা-বল্লভ তুমি; নর-নারী দাসী;

তা বল্যে করো না ঘূণা—এ মিনতি পদে !
স্বর্ণ-অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কঠে, হস্তে ; পরে না কি রজত চরণে ?
কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে
আমরা, কহিব এবে, শুন, গুণনিধি।

আমরা, কহিব এবে, শুন, গুণনিধি। ধর্মা-কর্মা-রত সদা ধর্মারাজ-ঋষি; ধোম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন রাজনে শাস্ত্রালাপে। মৃগয়ায় রত ভ্রাতা তব

মধ্যম; অমুজ-দ্বয়, মহা-ভক্তিভাবে, সেবেন অগ্রজ-দ্বয়ে; যথাসাধ্য, দাসী নির্ব্বাহে, হে মহাবান্ত, গৃহ-কার্য্য যত। কিন্তু ক্ষুণ্ণমনা সবে তোমার বিহনে!

শ্বরি তোমা অশ্রুনীরে তিতেন রূপতি, আর তিন ভাই তব। শ্বরিয়া তোমারে,

আকুল এ পোড়া প্রাণ, হায়, দিবা নিশি! পাই যদি অবসর, কুটীর তেয়াগি স্মৃতি-দূতী সহ, নাথ, ভ্রমি একাকিনী, পুর্বের কাহিনী যত শুনি তাঁর মুখে!

পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেম্বাস, তুমি !
বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ-সমরে
ভীম্ম জোণ কর্ণ শ্রে; নাশিবে কৌরবে !
বসাইবে রাজাসনে পাণ্ড-কুল-রাজে;—
এই গীত গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে !
এ সঙ্গীত-ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে !

শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি!
কে শিখায় অন্ত্র তোমা, কহ, স্বরপুরে,
অন্ত্রী-কুল-গুরু তুমি ? এই স্বর-দলে
প্রচণ্ড গাণ্ডীব তুমি টঙ্কারি হুংকারে,
দমিলা খাণ্ডব-রণে! জিনিলা একাকী
লক্ষরাজে, রথীরাজ, লক্ষ্য-ভেদ-কালে।

396

300

360

790

296

নিপাতিলা ভূমিতলে বলে ছদ্মবেশী কিরাতেরে ! এ ছলনা, কহ, কি কারণে ? 200 এস ফিরি, নবরত্ব! কে ফেরে বিদেশে যুবতী পত্নীরে ঘরে রাখি একাকিনী ? কিন্তু যদি স্থরনারী প্রেম-ফাঁদ পাতি বেঁধে থাকে মনঃ, বঁধু, স্মর ভাতৃ-ত্রয়ে— তোমার বিরহ-ছঃখে ছঃখী অহরহ! 230 আর কি অধিক কব ? যদি দয়া থাকে, আসি দেখ কি দশায় তোমার বিরহে. কি দশায়, প্রাণেশ্বর, নিবাসি এ দেশে। পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজ্ঞন বনে ঋষিপত্নী পুণ্যবতী; পূর্ব্বপুণ্য-বলে 276 ষেচ্ছাচর পুত্র তাঁর! তেজস্বী সুশিশু **पितागूरथ** ति यन ! तिष-अधाग्रतन সদা রত! দয়া করি বহিবেন তিনি. মাতৃ-অনুরোধে পত্র, দেবেন্দ্র-সদনে। যথাবিধি পূজা তাঁর করিও, সুমতি! २२ • লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেথা। কি কহিমু, নরোত্তম ? কি কাজ উত্তরে ? পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে। ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে ক্রোপদী-পত্রিকা নাম यष्ठ मर्ज ।

### সপ্তম সর্গ

## তুর্ব্যোধনের প্রতি ভাতুমতী

[ ভগদগুপুত্রী ভাত্মতী দেবী রাজা ছর্ষ্যোধনের পত্নী। কুরুশ্রেষ্ঠ ছর্ষ্যোধন পাওবকুলের সহিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাত্রা করিলে অল্প দিনের মধ্যে রাজমহিধী ভাত্মতী তাঁহার নিকট নিয়লিধিত পত্রিকাধানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি করি যাত্রা পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র-রণে! নাহি নিজা; নাহি রুচি, হে নাথ, আহারে! না পারি দেখিতে চথে খাগ্যন্তব্য যত। কভু যাই দেবালয়ে; কভু রাজোগানে; কভু গৃহ-চূড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া রণ-স্থল ে রেণু-রাশি গগন আবরে ঘন ঘনজালে যেন: জলে শর-রাশি, বিজলীর ঝলা সম ঝলসি নয়নে ! শুনি দূর সিংহনাদ, দূর শভা-ধানি, 30 काँटिश विद्या थत्रथतत ! यांचे श्रूनः किति। স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে, শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা, যথা বসি সভাতলে অন্ধ নরপতি। कि य छनि, नाहि वृत्रि—आमि পागलिनौ ! 30 মনের জালায় কভু জলাঞ্চলি দিয়া লজায়, পড়িয়া কাঁদি শাশুড়ীর পদে, নয়ন-আসারে ধৌত করি পা ছখানি! নাহি সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে! নারি সাস্থনিতে মোরে, কাঁদেন মহিষী; 20 काँ एक क्रक-वध् यछ ! काँ एक छेक्ठ-व्रत्व, মায়ের আঁচল ধরি, কুরু-কুল-শিশু, তিতি অশ্রনীরে, হায়, না জানি কি হেতু! দিবা নিশি এই দশা রাজ-অবরোধে।

কুক্ষণে মাতৃল তব—ক্ষম হঃখিনীরে !— 20 কুক্ষণে মাতুল তব, ক্ষত্ৰ-কুল-গ্লানি, আইল হস্তিনাপুরে! কুক্ষণে শিথিলা পাপ অক্ষবিভা, নাথ, সে পাপীর কাছে! এ বিপুল কুল, মরি, মজালে হুর্মতি, কাল-কলিরূপে পশি এ বিপুল-কুলে ! 90 ধর্মনীল কর্মক্ষেত্রে ধর্মরাজ-সম কে আছে, কহ তা, গুনি ? দেখ ভীমদেনে, ভীম পরাক্রমী শ্র, ছর্বার সমরে! দেব-নর-পূজ্য পার্থ—অব্যর্থ প্রহরী! কত গুণে গুণী, নাপ, নকুল স্থুমতি, 90 সহ শিষ্ট সহদেব, জান না কি তুমি ? (यिनिनी-मन्दन त्रमा क्ल्भन-निन्नी! কার হেতু এ সবারে ত্যজিলা, ভূপতি ? शक्राबन-পूर्व घटि, श्राय छीन क्विन, কেন অবগাহ দেহ কৰ্মনাশা-জলে ? 80 অবহেলি দ্বিজোত্তমে চণ্ডালে ভকতি ? অমৃ-বিম্ব, নীরবৃন্দ ফুলদূর্ব্বাদলে নহে মুক্তাফল, দেব! কি আর কহিব ? কি ছলে ভুলিলা তুমি, কে কবে আমারে ? এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি, 80 ক্ষত্ৰমণি! ভাবি দেখ,—চিত্ৰসেন যবে. কুরুবধুদলে বাঁধি তব সহ রথে, চলিল গন্ধর্বদেশে, কে রাখিল আসি কুলমান প্রাণ তব, কুরুকুলমণি ? বিপদে হেরিলে অরি, আনন্দ-সলিলে 00 ভাসে লোক; তুমি যার পরমারি, রাজা, ভাসিল সে অশ্রুমীরে তোমার বিপদে! হে কৌরবকুলনাথ, তীক্ষ শরজালে চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে,

111

প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব
অসহায় যবে তুমি,—হায়, সিংহ-সম,
আনায়-মাঝারে বন্ধ রিপুর কৌশলে ?
—হে দয়া, কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ সংসারে
মানব-হৃদয়ে তুমি কর গো বসতি!

কেন গবর্বী কর্ণে তুমি কর্ণদান কর,
রাজেন্দ্র ? দেবতাকুলে জিনিল যে রণে;
তোমা সহ কুরুদৈতে দলিল একাকী
মংস্থাদেশে; আঁটিবে কি রাধেয় তাহারে ?
হায়, রথা আশা, নাথ! শৃগাল কি কভু
পারে বিমৃখিতে, কহ, মুগেন্দ্র সিংহেরে ?
ত্তপুত্র সথা তব ? কি লজ্জা, নুমণি,
তুমি চন্দ্রবংশচূড়, ক্ষত্রবংশপতি ?

জানি আমি ভীমবাহু ভীম্ম পিতামহ;
দেব-নর-ত্রাস বীর্ষ্যে জোণাচার্য্য গুরু।
স্নেহপ্রবাহিণী কিন্তু এ দোঁহার বহে
পাগুবসাগরে, কান্ত, কহিন্তু তোমারে!
যদিও না হয় তাহা; তবুও কেমনে,
হায় রে, প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে?—
উত্তর-গোগৃহ-রণে জিনিল কিরীটী
একাকী এ বীরদ্বয়ে! স্বজিলা কি, তুমি,
দাবাগ্নির রূপে, বিধি, জিফু ফান্তুনিরে
এ দাসীর আশা বন নাশিতে অকালে?

শুন, নাথ: নিজা-আশে মুদি যদি কভু এ পোড়া নয়ন হটি; দেখি মহাভয়ে খেত-অশ্ব কপিধান্ত শুন্দন সম্মুখে! রথমধ্যে কালরূপী পার্থ! বাম করে গাণ্ডীব,—কোদণ্ডোত্তম। ইরম্মদ-তেজা মর্ম্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে! কাঁপে হিয়া ভাবি শুনি দেবদত্ত-ধ্বনি! ৬০

৬৫

90

90

গরজে বায়ুজ ধ্বজে কাল মেঘ যেন। 60 ঘর্ষরে গম্ভীর রবে চক্র, উগরিয়া কালাগ্ন। কি কব, দেব, কিরীটের আভা? আহা, চন্দ্রকলা যেন চন্দ্রচূড়-ভালে ! উজলিয়া দশ দিশ, কুরুসৈগ্য-পানে भाग्न त्रथवत (वर्ष ! शानात्र हो पिरक 20 কুরুসৈন্য,—তমঃ-পুঞ্জ রবির দর্শনে যথা! কিম্বা বিহঙ্গম হেরিলে অদুরে বজ্ঞনখ বাজে যথা পালায় কৃজনি ভীতচিত; মিলি আঁখি অমনি কাঁদিয়া! কি কব ভীমের কথা ? মদকল-করী-23 मन्भ जेनान जूंडे निधन-माधरन ! क्रवायूग-मम आश्रि-- त्रक्रवर्ग मन।। মার, মার শব্দ মুখে! ভীম গদা হাতে, দণ্ডধর-হাতে, হায়, কালদণ্ড যথা! শুনেছি লোকের মুখে, দেব-সমাগমে 300 ধরিলা ছরন্তে গর্ভে কুন্তী ঠাকুরাণী। কিন্তু যদি দেব পিতা, যমরাজ তবে-मर्ख- यस्काती यिनि! वााची वृति मिन **एक एर्ड**! नत-नाती-खन-एक कजू পালে কি, কহ, হে নাথ, হেন নর-যমে ? 500 বাড়িতে লাগিল লিপি; তবুও কহিব কি কুম্বপ্ন, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে দেখিত ; -- বুঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি ; আকুল সতত প্রাণ, না পারি বুঝিতে এ কুহক! গত রাত্রে বসি একাকিনী 230 শয়নমন্দিরে তব—নিরানন্দ এবে— কাঁদির ! সহসা, নাথ, পুরিল সৌরভে দশ দিশ; পূৰ্ণচন্দ্ৰ-আভা জিনি আভা উজ্জ्ञनिन চারি দিক্; দাসীর সন্মুখে

## অফ্টম দৰ্গ

## জয়দ্রথের প্রতি তুঃশলা

ি অন্ধরাক ধৃতরাষ্ট্রের ক্ঞা ছঃশলা দেবী সিন্ধুদেশাবিপতি জয়দ্রথের মহিষী। অভিমন্থার নিশ্মানন্তর পার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তচ্ছুবণে ছঃশলা দেবী নিতান্ত ভীতা হইয়া নিম্নিধিত পত্রিকাথানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন।

> কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে, হায়, কে কহিবে মোরে,—জ্ঞানশূত্য আমি! শুন, নাথ, মনঃ দিয়া ;—মধ্যাক্তে বসিন্তু অন্ধ পিতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে শুনিতে রণের বার্তা। কহিলা স্তমতি-( না জানি পূর্বের কথা ; ছিমু অবরোধে প্রবোধিতে জননীরে:) কহিলা স্থমতি সঞ্জয়,—'বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহার্থী স্থভদ্রানন্দনে, দেব! কি আশ্চর্য্য, দেখ— অগ্নিয় দশ দিশ পুনঃ শরানলে! 50 প্রাণপণে যোঝে যোধ; হেলায় নিবারে অস্ত্রজালে শুরসিংহ! ধন্য শুরকুলে অভিমন্ত্য !' নীরবিলা এতেক কহিয়া সঞ্জয়। নীরবে সবে রাজসভাতলে সঞ্জয়ের মুখ পানে রহিলা চাহিয়া। 30 'দেখ, কুরুকুলনাথ,'---পুনঃ আরম্ভিলা দূরদর্শী,—'ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ পালাইছে সপ্ত রথী! নাদিছে ভৈরবে আর্জুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে ! পড়িছে অগণ্য রথী, পদাতিক-ব্রজ; 20 গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে: সভয়ে হেষিছে অশ্ব! হায়, দেখ চেয়ে, কাঁদিছেন পুত্র তব জোণগুরুপদে !— মজিল কৌরব আজি আর্জুনির রূণে!

26

কাঁদিলা আক্ষেপে পিতা; কাঁদিয়া মুছিন্থ অশ্রুধারা। দূরদর্শী আবার কহিলা;—
'ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী,
কুরুরাজ! লাগে তালি কর্ণমূলে শুনি
কোদণ্ড-টংকার, প্রভু! বাজিল নির্ঘোষে
ঘোর রণ! কোন রথী গুণ সহ কাটে
ধরু; কেহ রথচূড়, রথচক্র কেহ।
কাটিয়া পাড়িলা জোণ ভীম-অস্তাঘাতে
কবচ; মরিল অশ্ব; মরিল সারথি!
রিক্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুক্তিছে
মদকল হস্তী যেন মন্ত রণমদে!'—
নীরবিয়া ক্ষণকাল, কহিলা কাতরে
পুনঃ দূরদর্শী;—'আহা! চিররাছ-প্রাসে
এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে!

পুনঃ দ্রদশা;— থাহা! চিররাছ-থাসে

এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে!

অক্যায় সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ,

আর্জুনি! হুস্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রথী,

নাদিছে কৌরবকুল জয় জয় রবে।

নিরানন্দে ধর্মারাজ চলিলা শিবিরে।

হরমে বিষাদে পিতা, শুনি এ বারতা,
কাঁদিলা; কাঁদিল আমি। সহসা ত্যজিয়া
আসন সঞ্জয় বৃধ, কৃতাঞ্চলি পুটে,
কহিলা সভয়ে,—'উঠ, কৃরুকুলপতি!
পুজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু!
ওই দেখ কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্কনি
অধীর বিষম শোকে! গরজে গজীরে
হন্ অর্ণর্থচ্ডে। পড়িছে ভূতলে
খেচর; ভূচরকুল পালাইছে দ্রে!
ঝকঝকে দিব্য বর্ম্ম; খেলিছে কিরীটে
চপলা; কাঁপিছে ধরা থর থর থরে!
পাণ্ড্-গণ্ড ত্রাসে কুরু; পাণ্ড্-গণ্ড ত্রাসে

9.

90

8•

8¢

Ś

আপনি পাণ্ডব, নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে ! 22 মুহুদ্ম হিঃ ভীমবাহু টংকারিছে বামে কোদও—ব্ৰহ্মাণ্ডবাস। শুন কৰ্ণ দিয়া. কহিছে বীরেশ রোষে ভৈরব নিনাদে:— 'কোথা জয়দ্রথ এবে.—রোধিল যে বলে ব্যহমুখ ? শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত; 60 তুমি, হে বস্থধা, শুন; তুমি জলনিধি; তুমি, স্বর্গ, শুন; তুমি, পাতাল, পাতালে; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে আছ যত, শুন সবে! না বিনাশি যদি কালি জয়ত্রথে রণে, মরিব আপনি। 60 অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে, না ধরিব অন্ত্র আর এ ভব-সংসারে !'---অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে পড়িত্র! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা---এই অন্তঃপুরে—চেড়ী পিতার আদেশে। 90 কহ এ দাসীরে, নাথ; কহ সত্য করি; কি দোষে আবার দোষী জিঞুর সকাশে তুমি ? পূর্ব্বকথা স্মরি চাহে কি দণ্ডিতে তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ ? কোথায় রোধিলে কোন্ ব্যুহমুখ তুমি, কহ তা আমারে ? 90 কহ শীভ্ৰ, নহে, দেব, মরিব তরাসে ! কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া থরথর করি ! আঁধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে। নাহি সরে কথা, নাথ, রসশৃত্য মুখে ! কাল অজাগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে 50 ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে ? কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাস্কুনি রুষিলে ? হে বিধাতঃ, কি কুক্ষণে, কোন্ পাপদোষে

আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে 60 তুমি ? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা জ্যেষ্ঠ ভাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে! নাদিল কাতরে শিবা; কুকুর কাঁদিল কোলাহলে; শৃত্যমার্গে গজিল ভীষণে শকুনি গৃধিনীপাল! কহিলা জনকে 20 বিহুর,—সুমতি তাত! 'ত্যজ এ নন্দনে, কুরুরাজ! কুরুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি অবতীৰ্ণ তব গৃহে !' না শুনিলা পিতা সে কথা! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে! ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল। 24 শ্রশ্যাগত ভীম, বৃদ্ধ পিতামহ— পৌরব-পঙ্কজ-রবি চির রাহুগ্রাসে! বীর্যাঙ্কর অভিমন্থ্য হতজীব রণে! কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল সমরে? এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি! 500 ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ভূণ, ধন্ম, ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে। এস, নিশাযোগে দোঁহে যাইব গোপনে यथाय चुन्नती शूती त्रिक्नुनन्छीरत ट्टा निक প্রতিমূর্ত্তি বিমল সলিলে, 350 হেরে হাসি স্থবদনা স্থবদন যথা দর্পণে! কি কাজ রণে তোমার ? কি দোষে দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চপাণ্ডু রথী ? চাহে কি হে অংশ তারা তব রাজ্য ধনে ? তবে যদি কুরুরাজে ভাল বাস তুমি,

মম হেতু, প্রাণনাথ; দেখ ভাবি মনে,

ভাতা মোর কুরুরাজ; ভাতা পাণ্ডুপতি! এক জন জয়ে কেন ত্যজ অস্ম জনে,

সমপ্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী।

| কুটুম্ব উভয় তব                        | 226  |
|----------------------------------------|------|
| কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাজিতে ?     |      |
| তবে যদি গুণ দোষ ধর, নরমণি ;—           |      |
| পাপ অক্ষক্রীড়া-ফাঁদ কে পাতিল, কহ ?    |      |
| কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা!) ধরিয়া      |      |
| রজস্বলা ভ্রাত্বধূ ? দেখাইল তাঁরে       | \$20 |
| উরু ? কাড়ি নিতে তাঁর বসন চাহিল—       |      |
| উলঙ্গিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি ?   |      |
| ভাতার স্থকীর্ত্তি যত, জান না কি তুমি ? |      |
| লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী!        |      |
| এস শীভ্র, প্রাণস্থে, রণভূমি ত্যক্তি!   | \$50 |
| নিন্দে যদি বীরবৃন্দ ভোমায়, হাসিও      |      |
| স্বমন্দিরে বসি তুমি! কে না জানে, কহ,   |      |
| মহারথী রথীকুলে সিদ্ধৃ-অধিপতি ?         |      |
| যুঝেছ অনেক যুদ্ধে; অনেক বধেছ           |      |
| রিপু; কিন্তু এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধানে  | 200  |
| কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সদৃশ ?         |      |
| ক্ষত্রকুল-রথী তুমি, তবু নরযোনি ;       |      |
| কি লাজ তোমার, নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ        |      |
| রণে তুমি হেরি পার্থে, দেবযোনি-জয়ী ?   |      |
| কি করিলা আখণ্ডল খাণ্ডব দাহনে ?         | 200  |
| কি করিলা চিত্রসেন গন্ধব্বাধিপতি ?      |      |
| কি করিলা লক্ষ রাজা স্বয়ম্বর কালে ?    |      |
| স্মর, প্রভু! কি করিলা উত্তর গোগৃহে     |      |
| কুরুসৈম্ম নেতা যত পার্থের প্রতাপে ?    |      |
| এ কালাগ্নি কুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে ? | 78.  |
| কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে ?      |      |
| ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে,      |      |
| সিদ্ধৃপতি; মণিভজে ভুল না, নুমণি!       |      |
| নিশার শিশির যথা পালয়ে মকলে            |      |

রসদানে ; পিতৃত্নেহ, হায় রে, শৈশবে শিশুর জীবন, নাথ, কহিন্থ তোমারে !

28€

জানি আমি কহিতেছে আশা তব কানে—
মায়াবিনী!—'ডোণ গুরু সেনাপতি এবে;
দেখ কর্ণ ধন্ত্র্দ্ধরে; অশ্বত্থামা শ্রে;
কুপাচার্য্যে; হুর্য্যোধনে—ভীম গদাপাণি!
কাহারে ডরাও তুমি, সিন্ধুদেশপতি?
কে সে পার্থ? কি সামর্থ্য তাহার নাশিতে
তোমার?'—শুন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী!
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে!

300

হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে!
মুদি আঁখি ভাব,—দাসী পড়ি পদতলে;
পদতলে মণিভন্ত কাঁদিছে নীরবে!
ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে

see

ছদ্মবেশে রাজ্বারে থাকিব দাড়ায়ে
নিশীথে; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সথী,
লয়ে কোলে মণিভজে। এসো ছদ্মবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে!
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে!—
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু পাণ্ডু কুলে!

300

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে ছংশলা-পত্তিকা নাম শুষ্টম সর্গ।

#### নবম দর্গ

### শান্তত্বর প্রতি জাহ্নবা

[ আফ্বী দেবীর বিরহে রাজা শান্তম্ একান্ত কাতর হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্বক বহু
দিবস গলাতীরে উদাসীনভাবে কালাতিপাত করেন। অপ্তম বম্ম অবতার দেবত্রত (যিনি
মুহাভারতীর ইতিবৃত্তে ভীম পিতামহ নামে প্রথিত) বর:প্রাপ্ত হইলে জাহ্নবী দেবী
নিম্নলিখিত পত্রিকাধানির সহিত পুত্রবরকে রাজসন্ধিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

র্থা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,— বুথা অশ্রুজন তব, অনর্গল বহি. মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি! ভুল ভূতপুৰ্ব্ব কথা, ভূলে লোক যথা স্বপ্ন-নিজা-অবসানে। এ চিরবিচ্ছেদে এই হে ঔষধ মাত্র, কহিন্দ তোমারে। হর-শির-নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি জাহ্নবী। তবে যে কেন নরনারীরূপে কাটাইনু এত কাল তোমার আলয়ে. কহি, শুন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোধে ভূতলে জন্মিতে শাপ দিলা বস্ত্ৰদলে যে দিন, পড়িল তারা কাঁদি মোর পদে. করিয়া মিনতি স্তুতি নিষ্কৃতির আশে। দিম বর—'মানবিনী ভাবে ভবতলে ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকারে। বরিমু তোমারে সাধে, নরবর তুমি, কৌরব! গুরুসে তব ধরিমু উদরে অষ্ট শিশু,—অষ্ট বস্থু তারা, নরমণি। ফুটিল এক মৃণালে অষ্ট সরোক্তহ! কত যে পুণ্য হে তব, দেখ ভাবি মনে! সপ্ত জন ত্যজি দেহ গেছে স্বৰ্গধামে। অষ্টম নন্দনে আজি পাঠাই নিকটে:

R

30

দেবনররূপী রক্নে গ্রহ যত্নে তুমি, রাজন্! জাহ্নীপুত্র দেবত্রত বলী উজ্জ্বলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপতি ;— 38 শোভিবে ভারত-ভালে শিরোমণিরূপে. যথা আদিপিতা তব চক্ৰচ্ড্-চূড়ে! পালিয়াছি পুত্রবরে আদরে, নৃমণি, তব হেতু। নিরখিয়া চন্দ্রমুখ, ভুল এ বিচ্ছেদ-ত্রঃখ তুমি। অখিল জগতে, 20 নাহি হেন গুণী আর, কহিন্তু তোমারে! মহাচল-কুল-পতি হিমাচল যথা; নদপতি সিন্ধুনদ; বন-কুলপতি খাওব: রথীন্দ্রপতি দেবব্রত রথী-বশিষ্ঠের শিষ্যশ্রেষ্ঠ ! আর কব কত ? 50 আপনি বাগ্দেবী, দেব, রসনা-আসনে আদীনা; হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা; যমসম বল ভুজে! গহন বিপিনে যথা সর্ববভূক্ বহ্নি, ত্র্ববার সমরে! তব পুণাবৃক্ষ-ফল এই, নরপতি। 80 স্মেহের সরসে পদা! আশার আকাশে পূৰ্ণশৰী! যত দিন ছিন্ন তব গৃহে, পাইনু পরম প্রীতি! কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছ আমারে তুমি; অভিজ্ঞানরূপে দিতেছি এ রত্ন আমি, গ্রহ, শান্তমতি। 84 পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে। অসীম মহিমা তব; কুল মান ধনে নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমণ্ডলে! তরুণ যৌবন তব :—যাও ফিরি দেশে ;— কাতরা বিরহে তব হস্তিনা নগরী। (0

যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বরি বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে; কর রাজ্য স্থুথে! পাল প্রজা; দম রিপু; দণ্ড পাপাচারে— এই হে স্থরাজনীতি ;—বাড়াও সতত সতের আদর সাধি সংক্রিয়া যতনে! 00 বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে কালে। মহাযশা পুত্র হবে তব সম, যশবি: প্রদীপ যথা জলে সমতেজে সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজম্বী! কি কাজ অধিক কয়ে ? পূৰ্বকথা ভূলি, 30 করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা! শৈলেজনন্দিনী রুদ্রেন্দ্রগৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে! যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ, ঘোষিবে তোমার যশ, গুণ, ভবধামে ! কহিবে ভারতজন,—ধন্য ক্ষত্রকুলে শাস্তমু, তনয় যার দেবব্রত রথী! লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি হস্তিনায়, হস্তিগতি! অন্তরীক্ষে থাকি তব পুরে, তব স্থাখ হইব হে সুখী, তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে জাহ্নবীপত্তিকা নাম নবমঃ সর্গঃ।

### দশ্ম সূর্গ

## পুরুরবার প্রতি উর্বাণী

িচন্দ্রবংশীর রাজা পুরুরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হন্ত ছইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। উর্ব্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইরা তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসক্বত বিক্রমোর্ব্বশী নাম ত্রোটক পাঠ করিলে, ইহার সবিশেষ রুডান্ত জানিতে পারিবেন।

স্বৰ্গচ্যত আজি, রাজা, তব হেতু আমি !— গত রাত্রে অভিনিমু দেব-নাট্যশালে লক্ষীস্বয়ম্বর নাম নাটক: বারুণী সাজিল মেনকা: আমি অস্তোজা ইন্দিরা। কহিলা বারুণী,—'দেখ নির্থি চৌদিকে, বিধুমুখি! দেবদল এই সভাতলে; বসিয়া কেশব ওই! কহ মোরে, শুনি, কার প্রতি ধায় মনঃ ?'—গুরুশিকা ভুলি, আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিমু— 'রাজা পুরুরবা প্রতি !'—হাসিলা কৌতুকে 50 মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত; চারি দিকে হাস্তধ্বনি উঠিল সভাতে। সরোঘে ভরতঋষি শাপ দিলা মোরে। শুন, নরকুলনাথ! কহিন্তু যে কথা মুক্তকঠে কালি আমি দেবসভাতলে, 30 কতিব সে কথা আজি—কি কাজ শরমে ?— কহিব সে কথা আজি তব পদযুগে। যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিন্ধুনীরে, অবিরাম: যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে স্থির আঁখি সূর্য্যমূখী: ও চরণে রত 20 এ মনঃ !—উর্কেশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি ! ঘূণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি।

অমরা অঞ্চরা আমি, নারিব ত্যজিতে কলেবর: ঘোর বনে পশি আরম্ভিব তপঃ তপস্বিনীবেশে, দিয়া জলাঞ্জলি 20 সংসারের স্থার, শুর! যদি কুপা কর, তাও কহ; যাব উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে, পিঞ্জর ভাঙিলে উডে বিহঙ্গিনী যথা নিকুঞ্জে! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে ? শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে 90 হেমকুটে ! এখনও বসিয়া বিরলে ভাবি সে সকল কথা। ছিমু পড়ি রথে, হায় রে, কুরঙ্গী যথা ক্ষত অন্ত্রাঘাতে। সহসা কাঁপিল গিরি। শুনিরু চমকি রথচক্রধ্বনি দূরে শতস্ত্রোতঃ সম! 90 শুনিমু গম্ভীর নাদ—'অরে রে ছর্ম্মতি, মুহূর্ত্তে পাঠাব তোরে শমনভবনে,'— প্রতিনাদরপে কেশী নাদিল ভৈরবে। হারাইমু জ্ঞান আমি দে ভীষণ স্বনে। পাইমু চেতন যবে, দেখিমু সম্মুখে 80 চিত্রলেখা স্থী সহ ও রূপমাধুরী— দেবী মানবীর বাঞ্চা! উজ্জল দেখিতু দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে হেমকৃট হৈমকান্তি—রবিকরে যেন! রহিন্তু মুদিয়া আঁখি শরমে, রুমণি; 80 किन्छ এ মনের आँथि भौनिन হরষে, দিনাস্তে কমলাকান্তে হেরিলে যেমতি কমল। ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে ! চিত্রলেখা পানে তুমি কহিলা চাহিয়া,— 'যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে 00 তমোহীনা; রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা ছিন্নধ্মপুঞ্জ-কায়া; দেখ নিরখিয়া,

এ বরাক্স বরক্ষচি রিচ্যমান এবে মোহান্তে! ভাঙিলে পাড, মলিনসলিলা হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী 00 আবার প্রসাদে, শুভে!'—আর যা কহিলে, এখনো পড়িলে মনে বাখানি, নুমণি, রসিকতা। নরকুল ধন্য তব গুণে। এ পোডা হাদয় কম্পে কম্পবান দেখি মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি ৬০ পড়িলা যে শ্লোক, কবি, পড়ে কি হে মনে ? মিয়ুমাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে জীবনদায়ক মন্ত্ৰ, শুনিল উৰ্ব্বশী, হে সুধাংশু-বংশ-চূড়, তোমার সে গাথা। স্থুরবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে, ৬৫ নররাজ। কেনই বা না ভূলাবে, কহ ?--স্থরপুর-চির-অরি অধীর বিক্রমে তোমার, বিক্রমাদিতা। বিধাতার বরে. বজ্রীর অধিক বীর্য্য তব রণস্থলে ! মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্যা হেরি। 90 তব রূপগুণে তবে কেন না মজিবে সুরবালা ? শুন, রাজা! তব রাজবনে স্বয়শ্বরবধু-লতা বরে সাধে যথা রসালে, রসালে বরে তেমতি নন্দনে স্বয়স্বরবধূ-লতা! রূপগুণাধীনা 90 নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভবে কি দিবে— বিধির বিধান এই, কহিমু তোমারে! কঠোর তপস্থা নর করি যদি লভে স্বৰ্গভোগ: সৰ্ব্ব অগ্ৰে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে যে স্থির-যৌবন-স্থধা---অর্পিব তা পদে! 50 বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নুমণি, আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে!

উবর্বীধামে উব্বশীরে দেহ স্থান এবে,
উবর্বীশ! রাজস্ব দাসী দিবে রাজপদে
প্রজাভাবে নিত্য যত্নে। কি আর লিখিব ?
বিষের ঔবধ বিষ,—শুনি লোকমুখে।
মরিতেছিমু, নুমণি, জ্বলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
কুপা করি! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া!
দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, স্করপুর ছাড়ি
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা
যথা ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,—
নীলাসুরাশির সহ মিশিতে আমোদে!

লিখিয় এ লিপি বসি মন্দাকিনী-ভীরে
নন্দনে। ভূমিষ্ঠভাবে পৃজিয়াছি, প্রভু,
কল্পতরুবরে, কয়ে মনের বাসনা।
স্থ্রস্থল ফুল দেব পড়িয়াছে শিরে!
বীচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে
আমার কহেন—'ভূই হবি ফলবতী।'
এ সাহসে, মহেম্বাস, পাঠাই সকাশে
পত্রিকা-বাহিকা সখী চারু-চিত্রলেখা।
থাকিব নিরখি পথ, স্থির-আঁখি হয়ে
উত্তরার্থে, পৃথীনাথ!—নিবেদনমিতি!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে উর্বন্দীপত্রিকা নাম দশমঃ সর্বঃ। **b**@

৯০

26

### একাদশ দর্গ

#### নীলধ্বজের প্রতি জনা

মিংহেশ্বরী পুনীর ম্বরাজ প্রবীর অধ্যেশ-যজ্ঞাশ ধরিলে,—পার্প তাহাকে রণে নিহত করেন। রাজা নীলংগজ রায় পার্থের সহিত বিবাদপরায়্ধ হইয়া সদ্ধি করাতে, রাজী জনা পুত্রশাকে একান্ত কাতরা হইয়া এই নিম্নলিখিত পত্রিকাধানি রাজস্মীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অধ্যমেশপর্ব্ধ পাঠ করিলে ইহার স্বিশেষ হ্রন্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাত্ত আজি: হেষে অশ্ব; গৰ্জে গজ; উড়িছে আকাশে রাজকেতু; মুহুমুহু: হুক্কারিছে মাতি রণমদে রাজসৈতা: —কিন্তু কোন হেতু? সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে— প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,— নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে ? এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি, মহাবাত। যাও বেগে গজরাজ যথা যমদ্রসম গুল আফালি নিনাদে! টুট কিরীটীর গর্বব আজি রণস্থলে! খণ্ডমুগু তার আন শূল-দণ্ড-শিরে! অত্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে; নাশ, মহেম্বাস, তারে! ভুলিব এ জ্বালা, এ विषम জ्ञाना, प्रिव, ज्रुनिव मश्दत ! 36 জন্মে মৃত্যু ;—বিধাতার এ বিধি জগতে। ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর স্থমতি, সম্মুখসমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,— কি কাজ বিলাপে, প্রভু ? পাল, মহীপাল, ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে। 20 হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,

উথলিছে বীণাধ্বনি ৷ তব সিংহাসনে বসিছে পুত্রহা রিপু-মিত্রোত্তম এবে! সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।— 26 কি লজা! ছুংখের কথা, হায়, কব কারে ? হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে, भारत्यती-भूतीयत नीलध्वक तथी ? যে দারুণ বিধি, রাজা, আধারিলা আজি রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি 90 জ্ঞান তব ? তা না হলে, কহ মোরে, কেন এ পাষণ্ড পাণ্ডুর্থী পার্থ তব পুরে অতিথি ? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে লোহিত ? ক্ষত্রিয়ধর্ম এই কি, নুমণি ? 90 কোথা ধনু, কোথা তূণ, কোথা চর্মা, অসি ? না ভেদি রিপুর বক্ষ তীক্ষতম শরে রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি কর্ণ তার সভাতলে ? কি কহিবে, কহ, যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে 80 এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্ৰপতি যত ? নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিয়ু, পুঞ্জিছ পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে ;—এ কি ভ্রাস্তি তব ? হায়, ভোজবালা কুস্তী—কে না জ্বানে তারে, সৈরিণী ? তনয় তার জারজ অর্জ্জুনে 80 ( কি লজ্জা, ) কি গুণে তুমি পৃজ, রাজরথি, नजनाताग्रथ-छ्डारन ? त्त्र माक्रथ विधि. এ কি লীলাখেলা তোর, ব্ঝিব কেমনে ? একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে অকালে! আছিল মান,—তাও কি নাশিলি? 40 नत्रनाताग्रण भाष ? क्लंगे त्य नात्री--

বেখা-গর্বে তার কি হে জনমিলা আসি

হ্যবীকেশ ? কোনু শাস্ত্রে, কোন বেদে লেখে— কি পুরাণে—এ কাহিনী ? দৈপায়ন ঋষি পাণ্ডব-কীর্ত্তন গান গায়েন সতত। 10 সত্যবতীস্থত ব্যাস বিখ্যাত জগতে ! ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ। করিলা কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধৃদ্বয়ে ধর্মাতি! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে, গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য্য তিনি 60 কু-কুলের ? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া ইন্দিরা ? জৌপদী বৃঝি ? আঃ মরি, কি সতী! শাশুড়ীর যোগ্য বধু! পৌরব-সরসে निनी! यनित मथी, तितत यथीनी, 60 সমীরণ-প্রিয়া! ধিকৃ! হাসি আসে মুথে, ( হেন ত্বঃখে ) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা। লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী ? জানি আমি কহে লোক র্থীকুল-পতি পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ! বিবেচনা কর, সৃন্দ্র বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।---ছন্মবেশে লক রাজে ছলিল হুর্মতি স্বয়ন্থরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ, ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন ক্ষত্রবথী, সে সংগ্রামে ? রাজদলে ভেঁই সে জিতিল ! 90 দহিল খাণ্ডব হৃষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে। শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে পৌরব-গৌরব ভীম্ম বৃদ্ধ পিতামহে मःशतिल मशाभागी! त्यांगां हार्या **७**क,— কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে, দেখ স্মরি ? বসুদ্ধরা গ্রাসিলা সরোবে রথচক্র যবে, হায়; যবে ব্রহ্মশাপে

বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি,
মহারথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি ?
আনায়-মাঝারে আনি মুগেল্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ; সে মুগেল্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে!

কি না তুমি জান রাজা ? কি কব তোমারে ?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মলাঘা, মহারথি ? হায় রে কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,—হে বিধাতঃ !—পার্থের সমীপে ?
কোথা বীরদর্প তব ? মানদর্প কোথা ?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে ?
ক্রঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে ? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভ্রন্থনে নীরবয়ে কবে ?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাত্ ?

কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি;
পাড়ব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা! ছরস্ত ফাল্কুনি
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সূজিলা নাশিতে
বিশ্বস্থা!) নিঃসন্তানা করিল আমারে!
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে!—
হা প্রবীর! এই হেতু ধরিম্ব কি তোরে,

मन मान मन मिन नाना यन नरग, এ উদরে ? কোন জন্মে, কোন্ পাপে পাপী তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা, 274 এ তাপ ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি ? হা পুত্র! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে মাত্ধার ? এই কি রে ছিল তোর মনে !— কেন বুথা, পোড়া আঁখি, বর্ষিস্ আজি বারিধারা ? রে অবোধ, কে মুছিবে ভোরে ? 120 কেন বা জলিস্, মনঃ ? কে জুড়াবে আজি বাক্য-সুধারসে তোরে ? পাগুবের শরে খণ্ড শিরোমণি ভোর; বিবরে লুকায়ে, কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি !— যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে 256 নব মিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে! ক্ষত্ৰ-কুলবালা আমি ; ক্ষত্ৰ-কুল-বধূ; কেমনে এ অপমান সব ধৈষ্য ধরি ? ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে; 500 দেখিব বিশ্বতি যদি কুতাস্তনগরে লভি অন্তে! যাচি চির বিদায় ও পদে। ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি, নরেশ্বর, "কোথা জনা ?" বলি ডাক যদি, উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা ?" বলি ! 200

হতি প্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে জনাপত্রিকা নাম একাদশঃ সর্গঃ।

## পরিশিষ্ট

বীরাজনা কাব্য ২১ খানি পজিকা বা সর্গে সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা মধুস্থদনের ছিল, ১১ খানি পজিকা প্রকাশ করিবার পর তিনি আরও করেকটি পজিকা রচনার হাত দিয়াছিলেন। কিছ কোনটিই সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই অসম্পূর্ণ পজিকাগুলি নিয়ে মুদ্রিত হইল।

#### ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী

জন্মান্ধ নুমণি! তুমি, এ বারতা পেয়ে
দৃতমুখে, অন্ধা হ'লো গান্ধারী কিন্ধরী
আজি হ'তে। পতি তুমি; কি সাথে ভুঞ্জিব
সে স্কথ, যে স্কুখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
ভোমারে, হে প্রাণেশ্বর! আনিতেছে দাসী
কাপড়, ভাঁজিয়া তাহে, সাত বার বেড়ি
অন্ধিব এ চক্ষু ছটি কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব দৃষ্টি-ছারে কবাট। ঘটিল,
লিখিলা বিধি যা ভালে—আক্ষেপ না করি;
করিলে, ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা,
যাইতে যথায় তুমি দূর হস্তিনাতে?
দেবাদেশে নরবর বরেছি তোমারে!

আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবস্থু
তব বিভারাশি দাসী এ ভবমগুলে;
তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি,
চারু চন্দ্র; তারা-বৃন্দ তোমরা গো সবে।
আর না হেরিব কভু স্থীদলে মিলি
প্রাদোষে তোমা সকলে, রশ্মিবিদ্ধ যেন
অম্বরসাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি; যবে
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে
বাস্থকির ফণারূপ পর্যাঙ্কে স্থুন্দরী—
বস্ক্ররা, যান নিজা নিঃশ্বাসি সৌরভে।

হে নদ তর্পময়, পবনের রিপ্
( যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেন তোমা )
হে নদি, পবনপ্রিয়া, স্থান্ধের সহ
তোমার বদন আদি চুম্বেন পবন,
হে উৎস গিরি-ছহিতা জননী মা তুমি;
নদ, নদী, আশীর্বাদ কর এ দাসীরে।
গান্ধার-রাজনন্দিনী অন্ধা হলো আজি।
আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী
তোমাদের প্রিয়মুখ। হে কুস্থমকুল,
ছিন্ন তোমাদের স্বী, ছিন্ন লো ভগিনী,
আজি স্নেহহীন হয়ে ছাড়িন্ন সবারে;
স্নেহহীন এ কি কথা? ভুলিতে কি পারি
তোমা সবে? স্মৃতিশক্তি যত দিন রবে
এ দেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে।

### অনিরুদ্ধের প্রতি উষা

বাণ-পুরাধিপ বাণ-দানব-মন্দিনী উষা, কৃতাঞ্জলিপুটে নমে তব পদে, যত্ত্বর! পত্রবাহ চিত্রলেখা সথী—দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে। প্রাণের রহস্তকথা প্রাণের ঈশ্বরে!

অকুল পাথারে নাথ, চিরদিন ভাসি
পাইয়াছি কুল এবে! এত দিনে বিধি
দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীনীরে!
কি কহিমু ? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী
হরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদিনী,
হেরিয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে
চিরবাঞ্ছা; চাতকিনী কুতুকিনী যথা

মেঘের স্থাম মূর্ত্তি হেরি শৃত্যপথে।
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে,
আনন্দজনিত জল বহিছে নয়নে।
দিয়াছি আদেশ নাথ সঙ্গিনী-সমূহে,
গাইছে মধুর গীত, মিলি তারা সবে
বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র। উধার হাদয়ে
আশালতা আজি উষা রোপিবে কৌতুকে
শুন এবে কহি দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।

### য্যাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা

দৈত্যকুল-রাজবালা শশ্মিষ্ঠা সুন্দরী বলিতে সোহাগে যারে, নরকুলরাজা তুমি, হে যযাতি, আজি ভিখারিণী হ'ল, ভবস্থুখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি। দাবানলে দগ্ধ হেরি বন-গ্রহ, যথা क्रकी भावक मव मरक लरा हरल. না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে। হে রাজন্! শিশুত্রয় লয়ে নিজ সাথে চলিল শশ্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে আপ্রয় পাইবে তারা ? মনে রেখ তুমি। নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল আঁচল, বুঝিয়া তবু দেখ প্রাণপতি, কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইমু দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি গ কি হেতু বা থেকে গেমু তোমার সদনে. দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে।

# নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী

আর কত দিন, সৌরি, জলধির গৃহে
কাঁদিবে অধীনী রমা, কহ তা রমারে।
না পশে এ দেশে নাথ, রবিকররাশি,
না শোভেন স্থানিধি স্থাংশু বিতরি;
স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী।
বিতা, জন্মি রত্নজালে উজলয়ে পুরী।
তব্ও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা হৃঃখিনী।
বাম দামোদর; তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মণি তার পাদপদ্ম তব।
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে
কহিলে দাসীরে যবে হে মধুরভাষী,
"যাও প্রিয়ে, বৈনতেয় কৃতাঞ্জলিপুটে—দেখ দাঁড়াইয়া ওই; বসি পৃষ্ঠাসনে
যাও সিন্ধুতীরে আজি।" হায়! না জানিমু
হইমু বৈকুপ্চ্যুত হুর্ববাসার রোমে।

# নলের প্রতি দময়ন্তী

পঞ্চ দেবে বঞ্চি সাধে স্বয়ন্থর-স্থলে
পুজিল রাজীব-পদ তব যে কিন্ধরী,
নরেন্দ্র, বিজন বনে অর্দ্ধ বস্ত্রাবৃতা
ত্যজিলে তুমি হে যারে, না জানি কি দোষে,
নমে সে বৈদর্ভী আজি তোমার চরণে।

#### ছরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

বীরাঙ্গনা—এই শব্দ মধুস্থদন মাত্র নায়িকা অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র উপক্রমে এই কাব্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে তিনি

লিখিয়াছিলেন—

বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী যার, বীর জায়া-পক্তে বীর পতি-গ্রামে; এই সম্পর্কে ভূমিকার উদ্ধৃত মধুস্থদনের পত্র ক্রষ্টব্য।

- ১ ° । মদকল—মত্তার জন্ম মধুর অন্ফুট শব্দকারী।
  - ২২। প্রফুল্লিত-প্রফুল (মধুস্দনের প্রয়োগ)।
  - ৩৩। মধু--বসন্ত।
  - ৩ে। শিলীমুধ—এমর।
  - ৬২। গীতিকা--গান, ছন্দোবদ্ধ লিপি।
  - ৮৫। অস্তরিত—অন্তর্গত, মনোগত।
  - ১১৪। বিরদ—হুইটি দাঁত যাহার, হস্তী।
  - >२६। जग्न-जग्ना।
  - ३०४। कनांश्रत-हरसः।
  - >e>। পরাণ—"পরাণে" সঙ্গত প্রয়োগ হইত।
  - ১৬০। চর-দৃত, এথানে পত্রবাহক।
- ২ঃ ২৬। ধিক্, রুথা চিস্তা, তোরে—ছে রুথা চিস্তা, তোরে ধিক্।
  - ४०। मृशमलि—कञ्जतीति।
  - ६२। मधूदत-- मधूदक, वनश्रदक।
  - ৬০। মুরজ—মূদক।
    তুম্বকী—একতারা।
  - ৮৯। অবচয়ি—চয়ন করিয়া।
- ৩ঃ ৪৮। বালে—বালককে।
  - ६२। काल नाश-यममृण अर्थार ভीवन मर्भ।
  - एका नात्र—कन्धाता, वृष्टिधाता ।
  - १२। বরগুঞ্জমালা—স্থলর কুঁচের মালা।
  - ৭৩। পীত ধড়া—পীত বসন।
  - 98। ধ্বজবজাঙ্কুশ—ধ্বজ, বজ্ব ও অঙ্কুশ চিক্, বিষ্ণুর চরণের চিক্ষ।

```
৮৮। শিখণ্ডি ( সম্বোধনে )—শিধণ্ডী, মন্থুর।
শিধণ্ড—ময়ূরপুক্ত।
মণ্ডে—মণ্ডিত করে।
```

১০৭। বৈনতেয়—বিনতানন্দন, গরুড়।

8 : > २ । श्रुतनाती-डब्ब-श्रुतनातीशन।

১৪। গায়কী-গায়িকা (মধুস্পনের প্রয়োগ)।

২০। ঝাঁঝরি—কাঁসর-জাতীয় বান্তবিশেষ।

৬৬। পথী-পথিক (মধুস্দনের প্ররোগ)।

৮৯। विज्ञ-भाषी हेजाि धितवात काँम, काम वा तब्छ।

১২২। পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে—ভরতকে, পিতা মাতা বর্ত্তমান পাকিতেও
হুর্ভাগ্য ভরত মাতৃপিতৃহীনের তুল্য।

৫ ঃ ৬। মঞ্জেশি (সংখাধনে )—স্থকেশী।

১৩। বঞ্ল—বেত। মঞ্লে—কুঞ্জ। "বঞ্ল-মঞ্লে" পাঠ সক্ষত।

৩২। ভীমখণ্ডা—ভীষণ খাঁড়া।

৩৮। মণিযোনি-মণির উৎপত্তিস্থল।

88। কামরপা—খেচ্ছাক্রমে রপধারিণী।

e>। यावा—त्यत्व।

১৩১। সম—বোগ্য।

७ : • अ। मित्र-- वर्ग।

৮২। বৈদভীর--বিদর্ভরাজকন্মার, দমরস্তীর।

৯২-৯৩। বাহন যাঁহার ···তাঁর আমি—মেঘকুলপতি যে ইল্রের বাহন, আমি
তাঁহার পুত্রবধু।

১৪৬। वांश - यहा।

১৬৬। কামদা—অভীষ্টদাত্তী।

১৬৯। কামধুকে-কামদাত্তী অর্থাৎ অভীষ্টদাত্তী অমরাবভীকে।

১৯২। মহেদাস-মহাধন্থর্জর।

২০৯। প্রাতৃ-ত্রয়ে—প্রাতা চারি জনকে হওয়া উচিত ছিল।

9 % ७८। श्रम्ती—श्रम्त्रवाधाती।

8२। নীরবৃন্দ—"নীরবিন্দু" হওয়া উচিত ছিল।

৪৫। ক্ষমা দেহ-ক্ষান্ত হও।

ি 🔐 ৫৭। আনায়—জাল।

৬৩। রাধেয়--রাধাপুত্র, কর্ব।

- ৬৬। স্তপুত্র—সার্থিপুত্র, কর্ব।
- १७। क्रिकु-- विकारी, वर्ष्कून।
- ৮৫। বায়ুজ ধ্বজে—অর্জুনের রথে বায়ুজের (বায়ুপুত্র হন্র) মৃর্জি অঙ্কিত বলিয়া বায়ুজ ধ্বজে, কপিধ্বজ রপে।
- ৯৬। উন্মদ—মন্ত।
- ১২৭। মশান—খশান শব্দের অপভংশ।
- ১৩৯। কেন এ কুম্বপ্ন, দেব,—"কেন এ কুম্বপ্ন দেব" হওয়া উচিত।
- ৮ : ১৭। দুরদর্শী—হস্তিনায় বিসিয়া কুক্লকেত্র-সমরাঙ্গন দেখিতেছিলেন বিনি,
  সঞ্জয়।
  - ৫৪-৫৫। পাণ্ডু-গণ্ড—কোপে—হে নাধ, গাণ্ডীবীর কোপে (কুকরা তে। বটেই, এমন কি ) পাশ্ববেরাও ত্রাসে পাণ্ডু-গণ্ড।
    - ৭০। পূর্বকথা—জন্মত্রথ কর্ত্তক দ্রৌপদীহরণের কথা।
    - ৯৭। পৌরব-পয়জ-রবি—পৌরবরূপ পদ্মসমূহের রবি, ভীয়।
    - ३৮। वीर्गाङ्गत-याशत वीत्रष कृतेतामूथ।
    - ১৪৩। মণিভন্তে—পুত্র স্বরথে ( কবিকল্পিত নাম )।
- ৯ঃ ১৬। সাধে—ইচ্ছায়।
  - ১৯। সরোক্ত-পদা।
- ১০ঃ ৪। অন্তোজা—জলজা, সমূদ্র হইতে উথিতা লক্ষ্মী।
  - 8७। योनिन-छेन्रीनिन, यिनिन।
  - ৪৭। কমলাকান্তে—( মুদ্রাকর-প্রমাদ ) কমল-কান্তে = সুর্ব্যে।
  - ৫৩। রিচ্যমান-সংযুক্ত।
  - ७। श्रेणाल- रह्म, जानला।
  - ৮०। উर्वीशास-भृथिवीशासा
- ১১ । (हर्ष = (इस्प ( मध्यमत्नत व्यासात्र )।
  - ৬। প্রতিবিধিৎসিতে—প্রতিবিধান করিতে।
  - ৩৬। চর্দ্ম—ঢাল।

# চতুৰ্দশপদী কবিতাবলী

[ ১৮৬৯ এটিান্দে মৃক্রিত দিতীর শংস্করণ হইতে ]

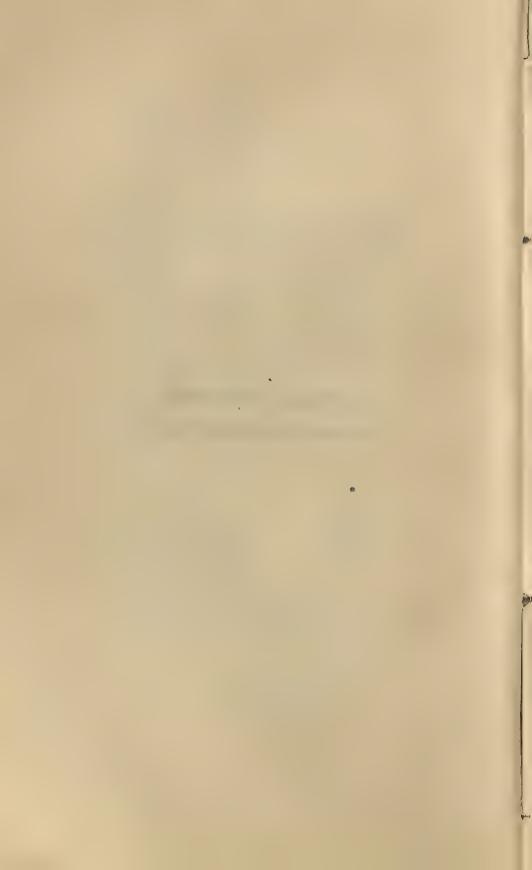

# ठूर्जभागमी कविजावली

# মাইকেল মধুস্দন দত্ত

[ ১৮৬৬ থ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ]

সম্পাদক: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসজনীকান্ত দাস



ব সী য়-সা হি ত্য-প রি ষ ৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাডা-৬ প্রকাশক শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ পঞ্চম মৃত্রণ— বৈষ্ঠে, ১৩৬২

মূল্য দেড় টাকা

শনিবঞ্জন প্রেল, ৫৭ ইন্দ্র বিশাস ব্যোদ্ধ, কলিকাতা-৩৭ হইডে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মৃদ্রিত। ১১—১০.৬.১৯৫৫

# ভূমিকা

যদি নৃতন পদ্ধতি প্রবর্তনের দিক্ দিয়া প্রতিভার বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বাংলা-সাহিত্যে মধুস্দনকে শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা বিদয়া স্বীকার করিতে হইবে। শুধু ব্লাঙ্ক ভার্স বা অমিত্রাক্ষর ছলই নয়, মধুস্দন বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় পদ্ধতিতে গীতি-কবিতা, মহাকাবা, প্রহর্সন ও নাটকেরও আদি-প্রবর্ত্তক। ইতালীয় কবিদের "Heroic Epistles"-এর ধরণে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' পত্রাছলে কাব্যরচনার যে রীতি মধুস্দন অমুসরণ করিয়াছেন, বাংলা ভাষায় তাহাও নৃতন; 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' তিনি রাধাকুষ্ণের বৈষ্ণবি প্রেমকে সম্পূর্ণ নৃতন আধুনিক রূপ দিয়াছেন। ফরাসী কবি La Fontain-এর ধরণে রচিত "রসাল ও স্বর্ণলতিকা"-জাতীয় "নীতিগর্ভ কাব্যে"র বাংলা দেশে তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তক এবং তাঁহার 'হেক্টর-বধ' বাংলা-গত্যের একটি নৃতন বিশিষ্ট রূপ।

বাংলা কাব্যে সনেটও মধুস্দনের একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার; "চতুর্দিশপদী" নামও তাঁহারই দেওয়া। তাঁহার জাবন-চরিতগুলি হইতে এ বিষয়ে যতটুকু তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিমে লিখিত হইল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র তুই সর্গ রচনা সমাপ্ত হইয়াছে, কবি তৃতীয় সর্গে হাত দিয়াছেন; 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনাও সমাপ্ত হইয়াছে (৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৬০)। এই সময়ে এক রবিবারে মধুসুদন রাজনারায়ণ বস্তুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এইরপ—

...I want to introduce the sonnet into our language and some morning ago, made the following:—[ আমি আমাদের মাতৃভাষার সনেটের প্রবর্তন করিতে চাই, এবং কয়েক দিন আগে এক স্কালে এইটি রচনা করিয়াছি :—]

কবি-মাতৃভাষা।

নিজাগাবে ছিল মোর অমূল্য-রতন অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি, অর্থনোভে দেশে দেশে করিছ অমণ,
বন্দরে বন্দরে বথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইছ কত কাল হুখ পরিছরি,
এই ব্রভে, বথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শহন ত্যভে, ইইদেবে শ্বরি,
তাঁহার সেবার দদা দাঁপি কার মন।
বক্দুল-কল্পী মোরে নিশার শ্বপনে
কহিলা—"হে রংদ, দেখি ভোমার ভক্তি,
হুগুদর তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি গ
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সহনে ?\*

What say you to this my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

্র বিষয়ে তোমার কি মত, বন্ধু! আমি মনে করি, যদি প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা ইহার অনুশীলন করেন, তাহা হইলে আমাদের সনেট একদিন ইতালীয় সনেটের সকে পালা দিতে পারিবে।

এই পত্র হইতেই জানা যায়, মধুস্দন এই সময়ে ইতালীয় ভাষার চর্চা করিছেছিলেন; কবি তাসোর ( Tasso ) মূল কাব্য পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর অনেক দিন সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা স্থগিত থাকে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন 'ক্যাণ্ডিয়া' জাহাজযোগে তিনি বিলাভ যাত্রা করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের "ভর্সেল্স"-এ ( Versailles ) অবস্থানকালে আবার তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। ঐ বৎসরের ২৬ জামুয়ারি তারিশে তিনি গৌরদাস বসাককে যে পত্র লেখেন, ডাহাতে আছে—

You again date you letter from "Bagirhat." Is this "Bagirhat" on the bank of my own native river? I have been

<sup>\*</sup> এই প্রথম সনেটটিই পরবর্ত্তী কালে স্থবিধ্যাত "বঙ্গভাষা" (৩ নং) কবিতার রূপাস্তরিত হইয়াছিল। মাত্র চারি বৎসরে মধুস্ফানের ভাষার ও ভাবের প্রসার লক্ষ্য করিবার মত।

lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some "sonnets" after his manner. There is one addressed to this very river 季季季! I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jatindra and Rajnarain and let me know what they think of them. I dare say the sonnet "চত্দিশ-পদী" will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third; I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্র রায় never had such an elegant compliment paid to him. There's variety for you, my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up.

িতোমার পত্রের শিরোনামায় পুনরায় বাগেরহাটের উল্লেখ দেখিভেছি। আমার জন্মভূমির নদীর তীরে যে বাগেরহাট, এ বাগেরহাট কি দেই ? আমি সম্প্রতি ইতালীয় কবি পেত্রাকার কাব্য পাঠ করিতেছিলাম—তাঁহার ধরণে কয়েকটি সনেট লিখিয়া ফেলিয়াছি। এই কবতক্ষকে সম্বোধন করিয়াই একটি সনেট লিখিত। এটি এবং দলে আর একটি দনেট পাঠাইলাম; শেষেরটির অমুবাদ কয়েক জন ইউরোপীয় বন্ধকে শুনাইয়াছিলাম, তাঁহাদের ওটি অত্যন্ত পছল হইয়াছে। ভরদা করিয়া বলিতে পারি, ভোমারও ভাল লাগিবে। দোহাই ভোমার, এগুলির নকল যতীন্ত্র ও রাজনারায়ণকে পাঠাইবে এবং তাঁহাদের মতামত আমাকে कांनाहरत । वांनारतत जावात ठल्फ्न-भनी कविला त्य जान जात्वहे हनित्व. এ कथा বলিবার দাহদ আমার আছে। শীঘ্রই এক থণ্ড পুস্তকে এগুলি প্রকাশ করিবার মতলব আছে। তিন নম্বরের একটি কবিতাও পাঠাইতেছি: মৃত্যুর পর আজ পর্য্যন্ত ভারতচন্দ্র রায়কে এমন মাজ্জিত প্রশংসাবাদ কেই করে নাই-এ আত্ম-প্রশংসা আমার প্রাণা। এগুলি বন্ধ, তোমার কাছে নতন ঠেকিবে। আমার ইচ্ছা, বাজেন্ত্রও এগুলি দেখেন, তাঁহার বিচারবৃদ্ধির উপর আমার আছা আছে। এই ন্তন পদ্ধতির কাব্য সম্বন্ধে তোমাদের সকলের মতামত আমাকে জানাইবে। ভাই, আমার নিজের বিখাস, আমাদের ভাষা অতি মনোহারী, প্রতিভাশালী ব্যক্তির হাতে ইহা মার্জিত হইবার অপেক্ষা করিতেছে মাত্র। ]

গৌরদাস বসাক মধুসুদন-প্রেরিত সনেটগুলি তাঁহার নির্দেশমত যতীক্রমোহন ঠাকুরকে দেখিতে দেন। ২১ মার্চ (১৮৬৫) তারিখে গৌরদাস বাবুকে লেখা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি পত্র হইতে জানা যায় যে, মধুস্থদন তাঁহার পত্রে তিনটির উল্লেখ করিলেও মোট চারিটি সনেট পাঠাইয়াছিলেন। সনেট চারিটি যথাক্রমে এইরূপ—অরূপ্র্ণার ঝাঁপি (৫ নং), জয়দেব (৮ নং), সায়ংকাল (২১ নং), কবতক্ষ নদ (৩৪ নং)। যতীন্দ্রমোহনের পত্র অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

I have perused the four sonnets with attention and I should think they are fully worthy of our poet's pen. Of the four I give greater preference to two. I mean the one addressed to Jaidev and the other describing Evening. The ideas of the latter tho' perhaps not quite original are wholly new in the Bengallee and his adaptations are so peculiarly happy that they almost deserve the credit of originality. Our poet takes nothing but what he is sure to improve, and ideas and sentiments however foreign assume a natural grace and beauty when they pass thro' his crucible. The third sonnet is full of tender feelings but I think it has not the simplicity and ease which characterize the other two. As desired I have handed over all the four sonnets together with Michael's letter to our friend Rajender and I dare say he will be glad to give them a place in his Periodical.

ি দনেট চারিট আমি মনোষোগের দহিত পড়িয়াছি এবং আমার বিবেচনায় দেশুলি আমাদের কবির লেখনীর দম্পূর্ণ মর্য্যাদা রাখিয়াছে। চারিটের মধ্যে ছুইটি আমার বেশী ভাল লাগিয়াছে— জয়দেব সম্বোধন করিয়া লিখিত সনেটটি এবং সায়ংকালের বর্ণনা-সম্বলিত সনেটটি। শেষেরটির ভাব যদিও সম্পূর্ণ মৌলিক নয়, তথাপি বাংলা ভাষায় একেবারে নৃতন; এবং মধুস্থান এমন আশ্রুষ্য চমংকার ভাবে মর্মায়্রবাদ করিয়াছেন যে, কবিতাটি প্রায়্ম মৌলিক কবিতার গৌরব লাভ করিয়াছে। আমাদের কবি যেখান হইতে যাহাই গ্রহণ কয়ন না, তাঁহার হাতে গৃহীত বন্ধ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং ভাব ও অমুভূতি যত বিদেশী হউক, তাঁহার রচনা-কটাহে পড়িলে সকলই স্বাভাবিক মাধুর্যা ও সৌন্দর্যা লাভ করে। তৃতীয় সনেটটি যদিও কমনীয় ভাবে ভরা, তথাপি আমার মনে হয়, এটি অন্য ছইটির মভ সহজ ও প্রাঞ্জল হইয়া উঠে নাই। আপনার নির্দ্দেশ-মত আমি সনেট চারিটি মাইকেলের পত্র সহ আমাদের বয়ু রাজেক্রকে দিয়াছি; ভরসা করি, তিনি থুশী হইয়াই তাঁহার পত্রিকায় সেগুলিকে স্থান দিবেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'রহস্য-সন্দর্ভ'\* পত্রিকায় (১৯২১ সংবং, ২ পর্ব্ব, ২১ খণ্ড, পৃ. ১৩৬) তন্মধ্যে ছুইটি সনেট মুদ্রিত করেন— "কবতক্ষ নদ" ও "সায়স্কাল"। ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

## চতুৰ্দ্দশপদী কবিতা।

নিমন্থ চতুর্দ্দশপদী কবিতাদ্য শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুস্থান দত্তকর্তৃক প্রণীত। উক্ত মহোদয়ের শর্মিষ্ঠা তিলোত্তমা মেঘনাদাদি কাব্য বন্ধভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রাসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বান্ধালী মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত। অপর কবিবর কেবল উত্তম কাব্য লিথিয়াছেন এমত নহে। তাঁহাকর্তৃক বন্ধভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার স্পষ্ট হইয়াছে বলিয়াও তিনি এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে স্প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার এই অভিনব কবিতা তাঁহার কবিত্ব-মার্ভণ্ডের অন্থপমৃক্ত অংশু নহে।

অতি অল্প কালের মধ্যে মধুস্বদন "ভর্সেল্স" নগরে বসিয়াই শতাধিক সনেট রচনা করেন এবং তাঁহার প্রকাশক কলিকাতার ষ্ট্যান্হোপ্ প্রেসের স্বজাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বস্থু কোম্পানীকে দেগুলি পাঠাইয়া দেন। ঐ সঙ্গে আরও কয়েকটি অসমাপ্ত কাব্য ছিল। প্রকাশক এগুলি সমস্তই ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট তারিখে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণ পুস্তকের আখ্যাপত্র এইরূপ ছিল—

চতুর্দশপদী-কবিতাবলি। / শ্রীমাইকেল মধুস্থদন দত্ত / প্রণীত।/ক কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বচন্দ্র বস্থ কোং ষ্ট্রান্হোপ্ ষল্লে / মুদ্রিত।/ সন ১২৭৩ দাল, ইংরাজী ১৮৬৬।/

পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১ + ১২২। প্রথম সংস্করণে এই পুস্তকের তিনটি ভাগ ছিল—(১) উপক্রম, (২) চতুর্দ্দিপদী কবিতাবলি, (৩) অসমাপ্ত কাব্যাবলি। "উপক্রম" ভাগে লিথো প্রেসে ছাপা মধুস্দনের সহস্তাক্ষরে তুইটি সনেট (বর্ত্তমান সংস্করণের ১-২); "চতুর্দ্দিশপদী

<sup>\*</sup> নগেন্দ্রনাথ সোম অমক্রমে 'মধু-খৃতি'তে (পূ. ৩৯৬) 'বিবিধার্থ-সঙ্গ হে'র নাম ক্রিমাছেন। 'বিবিধার্থ-সঙ্গুহ' তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

ণ আখ্যাপত্তের এইথানে যে দীলটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার প্রতিলিপি বর্ত্তমান সংস্করণের আখ্যাপত্তেও দেওয়া হইল।

কবিতাবলি" অংশে ১০০টি সনেট (বর্ত্তমান সংস্করণের ৩-১০২) এবং "অসমাপ্ত কাব্যাবলি"তে নিম্নলিখিত খণ্ডিত কবিতাগুলি ছিল : ১। স্কৃত্যাহরণ। ২। তিলোত্তমা-সম্ভব। ৩। নীতিগর্জ কাব্য—(ক) ময়ুর
ও গৌরী, (খ) কাক ও শৃগালী, (গ) রসাল ও স্বর্ণলিতকা।
পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে "উপক্রম" ও "চতুদ্দশপদী কবিতাবলি" অংশ
একত্র হইয়াছে এবং "অসমাপ্ত কাব্যাবলি" অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।
'মধুস্থান-গ্রন্থাবলী'তে এই পরিত্যক্ত অংশ "বিবিধ—কাব্য" খণ্ডে মুদ্রিত
হইয়াছে। "অসমাপ্ত কাব্যাবলি" সম্বন্ধে প্রকাশকের (ঈশ্বরচন্দ্র বমু
কোং) মস্ভব্য "পাঠভেদ" অংশে জন্বর্য।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রকৃতপক্ষে মধুস্দনের শেষ কাবা এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত মনের কাবা। চৌদ্দ পংক্তি এবং চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার স্বভাবতঃ উচ্ছাসপ্রবণ মন অনেকখানি সংযত হইতে বাধ্য হইয়াছে। সনেটের কঠোর ও দৃঢ় গঠন-গুণে অল্প পরিধির মধ্যে একটি ভাবকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্ম কবিকে ভাষা সম্বন্ধে অত্যম্ভ সন্ধাণ থাকিতে হইয়াছে। মিলের বন্ধনও ভাষা-গঠনে সবিশেষ সহায়ক হইয়াছে। ফলে মধুস্দনের চতুর্দ্দশপদীর অনেক পংক্তি আজ প্রবাদবাক্য হইতে পারিয়াছে। এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তনে মধুস্দনের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সম্মৃথে স্বদেশীয় কোনও আদর্শ ছিল না; ভাঙাগড়ার কাজ তাঁহাকে নিজ জ্ঞানবৃদ্ধি ও তৃঃসাহসমত করিতে হইয়াছে।

'চতুদ্দশপদী কবিভাবলী'তে আর একটি লক্ষণীয় বিষয়—মধুস্দনের অপূর্ব্ব দেশপ্রেম। ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করিয়া মাতৃভূমি বাংলা দেশের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভালবাসা এই সনেট কয়টিতে ওতপ্রোভ হইয়া আছে। এই প্রেমের তুলনা বাংলা-সাহিত্যেও হুর্লভ। এই পুস্তকের ১০২টি সনেটের মধ্যে বৈদেশিক ব্যক্তিও বিষয় হইয়া লিখিত (৪৩, ৮২,৮৩, ৮৪ ও ৮৫ নং) ৫টিকে বাদ দিলে বাকী প্রায় সবগুলিই স্বদেশীর বিষয় এবং স্বদেশীয় প্রকৃতির বর্ণনাসম্বলিত। এগুলিতে মধুস্দনের অসামাত্র কবি-স্থাদ্যের পরিচয় নিহিত আছে। শুধু প্রকৃতি-বর্ণনাই নয়, তাঁহার

সমগ্র জীবনের রুঢ় বাস্তব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নানা আকারে এগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষকে, বাংলা দেশকে, ভারতের এবং বঙ্গদেশের কবি ও মনস্বী ব্যক্তিগণকে তিনি কত শ্রুদ্ধা করিতেন, তাহার প্রকাশেই কবি ও মনস্বী ব্যক্তিগণকে তিনি কত শ্রুদ্ধা করিতেন, তাহার প্রকাশেই কবি ও মনস্বী ব্যক্তিগণকৈ তিনি কত শ্রুদ্ধা করিতেন, তাহার প্রকাশেই কবি ও মনস্বী বিতাবলী' সমূদ্ধ নয়—দেশের "বউ কথা কও" পাথী, "বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির," "শ্রুদান," "কোজাগর লক্ষাপুজা" প্রভৃতি সাধারণ বস্তু ও বিষয়ের স্মৃতিও তাহার কল্পনাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। সাধারণ বস্তু ও বিষয়ের স্মৃতিও তাহার কল্পনাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ইহার প্রত্যেকটিই স্থদ্র প্রবাসে ক্রান্সের একটি প্রদিন্ধ নগরে বিসয়া লেখা—সেখানে তাহার আশে পাশে চতৃদ্দিকে একটি প্রদিন্ধ নগরে বিসয়া লেখা—সেখানে তাহার আশে পাশে চতৃদ্দিকে প্রকাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবাধ বিস্তার এবং বিপুল সমৃদ্ধির চমকপ্রদ বিজাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবাধ বিস্তার এবং বিপুল সমৃদ্ধির চমকপ্রদ প্রকাশ ! ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি নিজের চিরজীবনের প্রকাশ ! ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি নিজের চিরজীবনের বিসয়া দেশের নদী, নদীতীরের বটবৃক্ষ, ঈশ্বরী পাটনী এবং অন্নপূর্ণার বাগিতিকে ভূলিতে পারেন নাই। মধুসুদনের কবি-জীবনের অসাধারণ বাগিতিকে ভূলিতে পারেন নাই। মধুসুদনের কবি-জীবনের অসাধারণ মহন্ত্র এইখানে। 'জীবন-চরিত'-প্রণেতা যোগীক্রনাথ বস্কু মহাশয় সত্যই লিখিয়াছেন—

মধুস্দনের কবিশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে, যেমন তাঁহার মেঘনাদবধ ও বীরাজনা পাঠ করা আবেশুক, মধুস্দনকে জানিতে হইলে, তেমনি তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করিবার প্রয়োজন।—৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৫৮৩।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হইলে মনস্থী রাজেল্রলাল মিত্র 'রহস্তা-সন্দর্ভে' (৩ পর্বর, ৩৪ খণ্ড, পৃ. ১৬০) তাহার যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কবিতাগুলিতে স্বান্ধাতিকতা ও দেশপ্রেমের প্রকাশ দেখিয়া সেকালে মধুসুদনের বাল্যসহপাঠীরাও কিরূপ বিষয় বোধ করিয়াছিলেন, তাহার আভাস আছে। সেই হৃপ্পাপ্য আলোচনাটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

ষে সকল ব্যক্তি "ওলো লো মালিনীর" কণুঝুত্ব শক্ষাকারে মুগ্ধ হন ও অফুপ্রাদই কবিতার দার বলিয়া কতনিশ্চয় আছেন তাঁহাদের নিকট এই নৃতন গ্রন্থ-থানি কোন মতে সমাদৃত হইবে না। পরস্ত গাঁহারা উৎকৃষ্ট প্রদক্ষ, অলৌকিক কল্পনা শক্তি, চমৎকার লক্ষণা, প্রাঞ্জল রচনা ও প্রকৃষ্ট ওজোগুণ বিশিষ্ট বাক্যে মনের আনন্দ সাধন করিতে পারেন, গাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে কবিতার মূলই সন্তাব, এবং

তদভাবে সহল্ৰ অন্প্ৰাদও চিত্তের প্রকৃত অনুমোদন করিতে পারে না, বাঁহারা রচনার অলভারকে অলভার বলিয়া জানেন, তাহাই প্রধান পদার্থ মনে করেন না, তাঁহাদিগের নিকট দন্তজার এই নৃতন গ্রন্থ অবশুই উপাদের বলিয়া গৃহীত হইবে। এই গ্রন্থর উপহার প্রাপ্তিতে আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি, খেহেতু ইহার দৃষ্টে आमाहित्यत এই श्रम्यक्रम इडेन स नदा यूवक्रांग अत्मादक है देशांकि नवाङ्गात्य मख হইয়া বান্ধালীর অবহেলা করিলেও আমাদিগের প্রকৃত দদিদানেরা মাতৃভাষার কদাপি অবহেলা করিবেন না, এবং তাঁহাদের প্রবত্বে তাহা চিরকাল সালক্ষতা ও সমাদৃতা থাকিবেক। শ্রীযুক্ত দত্তজ ইউরোপীয় নানা ভাষায় প্রবীণ। ইংরাজি লাটিন ও গ্রীক্ ভাষায় তেঁহ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদ্ভিন্ন ফরাসী ইতালীয় ও ব্দর্মণ ভাষা প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ। তেঁহ দেশীয় পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিশ্বক্ত হইয়া তাহার বিদর্জনপূর্বক খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রহণ করেন, ও ইউরোপীয় রমণীর পাণিপীড়ন করেন; অধিকন্ত প্রাপ্তবোবনে তিনি বিষয়াত্ববোধে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশে বছকাল যাপন করেন, পরে ইউরোপীয় ব্যবহার শান্ত্রের প্রকৃষ্টরূপে অধ্যয়নার্থে কএক বৎসরাবধি স্বদেশ-পরিভ্যাগ পূর্বক বিভিন্ন বর্ষে দিনপাত করিতেছেন, তত্তাপি এক মুহুর্ত্তের নিমিত্ত তিনি মাত্তাধা বিশ্বত হয়েন নাই; প্রত্যুত ফান্দ দেশের বার্দেল্স্ নগরে মাতৃভাষাতেই আপন গৃঢ় ভাবদকল দঙ্কীর্ভিত করিতেছেন, এবং বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহারই কএকটি গীত সমাহত হইয়াছে। মাতৃভাষার বলবত্তা-বিষয়ে এতদপেক্ষায় প্রবল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া ভার। পরস্ক ইহাও স্মর্ত্তব্য যে দত্তজ বাল্যকালে বান্ধালীভাষা শিক্ষায় তাদৃশ বিশেষ অনুধাবন করেন নাই, ও कार्यााञ्चरतारथ त्योवतनत म्थाः म हेश्ताकीत जल्लीनतन विनित्यां करत्रन, ज्था প্রবাদে বাস, তথাকার প্রচলিত ভাষা বালালী নহে, ও গৃহ মধ্যে ইংরাজী সহধ্যিণী থাকায় পুত্র কলত্রের দহিতও বালালী ভাষায় কথোপকথন করিতে হয় না, তথাপি বান্দালী কবিতারচনে তাঁহার যে প্রকার ক্ষমতা তাদৃশ আর কাহার দৃষ্ট হয় নাই; এ ঘটনা প্রকৃত আধিলৈবিক শক্তি না থাকিলে কদাপি সম্ভবে না। ফলে অধুনা বান্ধালী কবির মধ্যে দত্তক সর্বশ্রেষ্ঠ এ কথা বলিলে, বোধ হয়, কেইই আমাদের প্রতিখন্দী হইবেন না। যাঁহারা দত্তজার মেঘনাদ বধ, তিলোত্তমাসম্ভব, শন্মিষ্ঠা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন ও তদ্গ্রন্থের রদাহভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করিবার আবশুক রাথে না অল্যের নিমিত্ত আমরা প্রস্তাবিত কবিতাবলির উল্লেখ করিলাম তৎ পাঠে অনেকে षांमानिरात महिल এक मल स्टेरियन मत्नर नारे।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকে "প্রকাশক-দিগের বিজ্ঞাপনে" কয়েকটি কবিতার যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এ যুগের পাঠক তাহা পড়িলে কৌতুক বোধ করিবেন। আমরা কৌতৃহলী পাঠকদের অবগতির জন্ম এই অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

চতুদ্দশপদীর ৮০ সংখ্যক কবিতাটি [বর্ত্তমান সংস্করণে ৮২] গ্রন্থকার ইটালীর অধিপতি ভিক্টর ইমান্তর্মেলকে উপঢ়োকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। ইটালীশ্বর স্বীয় প্রধান মন্ত্রীকে দিয়া দত্তক মশায়কে এক প্রশংসাস্চক উত্তর লিখিয়া পাঠান। এই কবিতা ইটালীদেশীয় স্প্রাসিদ্ধ কবি দাস্তের উপর লিখিত হয়। ইনি স্নরেন্স নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১০০০ খ্রীঃ অব্দে উক্ত নগরের একজন প্রধান মাজিট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইয়া কোন সম্প্রদায়বিশেষের বিরোধে লিপ্ত থাকাতে তিনি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হন। নির্ব্বাসিতাবস্থায় লা কমেতিয়ান নামে জগহিখ্যাত কাব্য ইটালি ভাষায় রচনা করেন। এই কাব্যে স্বর্গ ও নরকের বিষয় অতি স্থন্দররূপে বর্ণিত আছে। এরূপ অন্থ্রমান করা হয় যে, কবিগুরু দাস্তে ভার্জিলের সমভিব্যাহারে নরকে প্রবেশ করিয়া পাপীদিসের যন্ত্রণা ভোগ বর্ণনা করেন। তিনি লাটিন ভাষায় আর কতকগুলি কাব্য লিখিয়া আপন ষশঃ আরো বিস্তীর্ণ করেন। ১৮৩০ সালে স্লরেন্স নগরে তাঁহার স্মরণার্থে একটি সমাধি-মন্দির নির্মিত হয়।

৮১ সংখ্যক [ম. গ্র—৮৩] কবিতাটি পণ্ডিত্বর গোল্ডস্টুকরকে লিখিত হয়।
ইনি জর্মানি দেশ-নিবাদী সংস্কৃত ভাষায় একজন মহাণণ্ডিত এবং বোভিন কালেজে
উক্ত ভাষার প্রধান অধ্যাপক; কডকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ সংশোধনপূর্বক পুনমু দ্রিত
করিয়াছেন, বিশেষতঃ স্থবিখ্যাত উইলসন্ সাহেবকৃত সংস্কৃত অভিধানের সংশোধন
ও পুনমু লাক্ষন কার্য্যে প্রবুত্ত হইয়াছেন। প্রায় দশ বংসর হইল এই কর্মে
ব্যাপৃত আছেন, অভাপিও স্থববর্গের আভাক্ষর "অ" শেষ করিয়া উঠিতে পারেন
নাই। ইংলণ্ডে অধুনা সংস্কৃত ভাষার উন্নতি-সাধন বিষয়ক "সংস্কৃত টেক্সট
সোধাইটি" নামে যে এক সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, ইনি ভাহারও একজন
প্রধান সম্পাদক।

৮২ দংখ্যক [ম. গ্র-৮৪] কবিতাটি আল্ফ্রেড টেনিসনের উপর লিখিত। ইনি ইংলগু দেশীয় ইলানীস্তন প্রপ্রদিদ্ধ কবি। ইংবাজী ভাষায় অনেকগুলি প্রদিদ্ধ কাব্য রচনা করিয়া আপন নাম চিরক্ষরণীয় করিয়াছেন। ইনি অভাপি জীবিত আছেন। ভিক্টর হাগো ফান্সদেশীয় ইদানীস্তন অতি প্রসিদ্ধ কবি। ১৮০২ ঞ্রী: অব্দেজন গ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়ংক্রম হইলে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, পরে অনেকগুলি কাবা, নাটক এবং উপত্যাস লিখিয়া এই জগন্মগুলে বিস্তর যশঃ বিস্তার করিয়াছেন।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হইবার পরেও মধুস্থান কয়েকটি সনেট রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিভাসাগর মহাশয়ের পীড়ার সংবাদে একটি, পরেশনাথ পাহাড়ের উপর একটি, "পুরুলিয়া মগুলীর প্রতি" একটি, "কবির ধর্মপুত্র" একটি, "পঞ্চকোট গিরি" একটি, "পঞ্চকোটস্ত রাজ্যপ্রী" একটি এবং ঢাকা নগরীর উপর একটি—মোট এই সাভটি সনেট বিভিন্ন সাময়িক-পত্রিকা ও অভ্যান্ত উৎস হইতে 'মধু-স্মৃতি'-প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ সোম ভাঁহার পুস্তকে পুন্মু ক্রিত করিয়াছেন। এই কবিতাগুলি আমাদের "বিবিধ—কাব্য"খণ্ডে মুক্তিত হইয়াছে।

কবিতাগুলির হরহ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ ও অক্যান্ত প্রয়োজনীয় মস্তব্য পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

মধুস্দনের জীবিতকালে প্রকাশিত ছুইটি সংস্করণেই মূজাকর-প্রমাদবশতঃ ছুই এক স্থলে ছন্দপতন ও অর্থ-অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, পরিশিষ্টে সেগুলিও প্রদর্শিত হুইল।

# 'নিৰ্ঘণ্ট পত্ৰ

| কবিভার নাম                 |       | পৃষ্ঠ। | কবিতার নাম                  | •             | পৃষ্ঠা |
|----------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------|--------|
| উপক্ৰ <b>ম</b>             |       | ٥      | <b>नौ</b> जारमयी            | ***           | 75     |
| বঙ্গভাষা                   | • • • | 2      | মহাভারত                     | **5           | 75     |
| ক্মলে কামিনী               | •••   | o      | नन्तन-कानन                  | •••           | २०     |
| অন্নপূর্ণার ঝাঁপি          |       | 9      | <b>সরস্বতী</b>              | ***           | 52     |
| কাশীরাম দাস                |       | 8      | কপোতাক নদ                   | • • •         | 52     |
| <b>কৃত্তিবাস</b>           | •••   | 8      | नेथती भारेनी                | •••           | 2 2    |
| জয়দেব                     |       | ¢      | বসন্তে একটি পাথীর প্রতি     | ***           | २७     |
| কালিদাস                    |       | 6      | প্রাণ                       |               | ২৩     |
| মেঘদুত                     |       | 6      | কল্পনা                      | ***           | 28     |
| "বউ কথা কও"                |       | 4      | রাশি-চক্র                   | ***           | २६     |
| পরিচয়                     |       | ь      | স্ভজ্য-হরণ                  | ***           | २৫     |
| यान्य मन्दिय               |       | ۾      | মধুকর                       | ***           | २७     |
| ক্বি                       |       | . 50   | নদী-তীরে প্রাচীন ঘাদশ শিব   |               |        |
| (मय-(मांग                  | • • • | - >>   | ভরদেশ্য নগরে রাজপুরী ও      | <b>উত্থান</b> | 29     |
| <b>এপঞ্</b> মী             |       | . >>   | কিরাত-আর্জুনীয়ম্           | ***           | २৮     |
| কবিতা                      |       | . 52   | পরলোক                       | ***           | २৮     |
| অাখিন মাদ                  |       | >>     | ৰক্ষেশে এক মাক্ত বন্ধুব উপৰ | <b>गटक</b>    | २२     |
| <b>দায়ংকাল</b>            |       | . 50   | भागान                       | ***           | 90     |
| সায়ংকালের ভারা            |       | . \$8  | করুণ-রুস                    |               | ೨۰     |
| নিশা                       |       | . 58   | সীতা—বনবাদে                 | ***           | 62     |
| নিশাকালে নদী-ভীরে বটবৃক্ষ- |       |        | বিজয়া-দশমী                 | ***           | ૭ર     |
| তলে শিব-মন্দির             |       | . 5¢   | কোজাগর-লক্ষীপূজা            | ***           | ৩৩     |
| ছায়াপথ                    |       | >%     | বীর-রস                      | •••           | 90     |
| কুহুমে কীট                 | •     | ১৬     | গদা-যুক                     |               | 98     |
| বটবৃক্ষ                    |       | 59     | গোগৃহ-রণে                   | • • •         | 04     |
| স্ষ্টিকৰ্ত্তা              |       | 39     | কুকক্তেৰে                   | ***           |        |
| श्रक्षा                    |       | ٠٠ ك   | শৃঞ্চার-ব্লুস               |               | 91     |

#### মধুস্দন-গ্রন্থাবলী

5

| কবিতার নাম            |       | পৃষ্ঠা     | কবিতার নাম                  |       | পৃষ্ঠা        |
|-----------------------|-------|------------|-----------------------------|-------|---------------|
| হুভন্তা               | •••   | ७१         | কবিশুক দান্তে               | •••   | 62            |
| উর্বাণী               | •••   | ७৮         | পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডটুক    | ব     | <b>e</b>      |
| द्योख-वन              | ***   | ৩৮         | কবিবর আল্ফেড টেনিসন্        |       | ৫৩            |
| <b>ছঃশাস</b> ন        | •••   | دو         | কবিবর ভিক্তর হ্যুগো         |       | ৫৩            |
| হিড়িম্বা             | ***   | 8 •        | ঈশরচন্দ্র বিভাসাগর          |       | <b>¢</b> 8    |
| উত্থানে পুষ্করিণী     |       | 8.2        | <b>সংস্কৃত</b>              | 100   | cc            |
| নৃতন বৎসর             |       | 8.2        | রামায়ণ                     | ***   | æ             |
| কেউটিয়া সাপ          | • • • | १२         | হরিপর্বতে দ্রোপদীর মৃত্য    | ***   | ৫৬            |
| খামা-পক্ষী            | •••   | 80         | ভারত-ভূমি                   |       | <b>¢</b> 9    |
| ছেষ                   | ***   | 80         | পৃথিবী '                    | • • • | <b>@9</b>     |
| ষ্ <b>শ</b> ঃ         | •••   | 88         | আমরা                        | •••   | eb-           |
| ভাষা                  | •••   | 8@         | শকুস্তলা                    | •••   | 63            |
| <b>শাংশারিক জ্ঞান</b> | ***   | 8%         | বাল্মীকি                    | •••   | 63            |
| পুরুরবা               | •••   | 8%         | শ্রীমন্তের টোপর             | • • • | 60            |
| नेयत्रवस्य खश         | •••   | 89         | কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়ি | য়া   | ৬১            |
| শনি                   | ***   | 85         | মি <u>ত্রা</u> ক্ষর         | ***   | ৬১            |
| দাগরে ভরি             | •••   | 8bs        | বজ-বৃত্তান্ত                | ***   | ৬২            |
| শত্যেক্তনাথ ঠাকুর     | ***   | <b>6</b> 8 | ভূত কাল                     | ***   | <b>હ</b> ર    |
| শিশুপাল               | •••   | ¢ o        | * * *                       | • • • | ৬৩            |
| তারা                  | ***   | <b>@</b> 0 | আশা                         | • • • | ৬৪            |
| অর্থ                  | • • • | ¢5         | नमारथ                       | •••   | <b>&amp;8</b> |

# ठूर्णभागी कविजावली

5

#### উপক্রম

যথাবিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে,
কহে, যোড় করি কর, গৌড় স্থভাজনে;
সেই আমি, ডুবি পূর্বের্ব ভারত-সাগরে,
তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা যৌবনে;
কবি-গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গস্তীরে বাজায়ে বীণা, গাইল, কেমনে
নাশিলা স্থমিত্তা-পূজ, লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেক্র-নন্দনে;
কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্রামে;)
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রোমে;
সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি!—

2

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুষরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পুরি নিরন্তরে;
সে দেশে জনম পুর্বের করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিক্ষো পেতরার্কা কবি; বাক্দেবীর বরে

বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে॥

ফরাসীস দেশস্থ ভরসেশস্ নগরে। ১৮৬৫ গ্রীষ্টাব্দে।

9

#### বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, ( অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মন্ত, করিমু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইমু বহু দিন স্থুখ পরিহরি!
অনিজায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিমু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;—
কেলিমু শৈবলে; ভূলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষা কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে॥

# কমলে কামিনী

কমলে কামিনা আমি হেরিমু অপনে
কালিদহে। বসি বামা শতদল-দলে
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে
মনোহরা।) বাম করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।
গুঞ্জারিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,
বহিছে দহের বারি মৃছ কলকলে।—
কার না ভোলে রে মনঃ, এ হেন ছলনে।
কবিতা-পঙ্কজ্ঞ রবি, শ্রীকবিকত্তণ,
ধক্ত তুমি বঙ্গভূমে। যশং-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগেদবা। ভোগিলা ছুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পুজে তোমা, মজি তব গানে?—
বঙ্গ-স্থান-তুদে চণ্ডী কমলে কামিনী॥

# ং অন্নপূর্ণার ঝাপি

মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাপি কাঁখে করি,
পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে
অরদা! বহিছে শৃত্যে সঙ্গীত-লহরী,
অদৃশ্যে অঞ্চরাচয় নাচিছে অম্বরে।—
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি,
রাজাসন, রাজছত্ত্র, দিবেন সম্বরে
রাজলক্ষ্মী; ধন-স্রোতে তব ভাগ্যতরি
ভাসিবে অনেক দিন, জননীর বরে।

কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে;
চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল;
তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে?
তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি—অন্নদামকল—
যতনে রাখিবে বক্ত মনের ভাগ্ডারে,
রাখে যথা সুধামতে চল্লের মণ্ডলে॥

৬

# কাশীরাম দাস

চক্রচ্ড-জটাজালে আছিলা যেমতি জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন, ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি; তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন। কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী, ( স্থুখন্ত তাপস ভবে, নর-কুল-খন!) সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি, পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন; সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্থবলে, ভারত-রসের স্রোভঃ আনিয়াছ তুমি জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে! নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি। মহাভারতের কথা অমৃত-সমান। হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্॥

٩

# ক্বতিবাস

জনক জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে কৃত্তিবাস নাম তোমা।—কীৰ্ত্তির বসতি

# চতুদ্দেশপদী কবিভাবলী

সতত তোমার নামে স্বঙ্গ-তবনে,
কোকিলের কঠে যথা স্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে,
রিশ্ম মাণিকের দেহে! আপান ভারতী,
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্থপনে,
পূর্ব-জনমের তব স্মারি হে ভকতি!
পবন-নন্দন হনু, লজ্বি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সলীত-লহরী;
তমতি, যশস্বি, তুমি স্বঙ্গ-মগুলে
গাও গো রামের নাম স্কুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি!

৮

#### **क**श्रु एव

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সলে, যথা রক্তে তমালের তলে
শিথিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত ধড়া গলে
নাচে শ্রাম, বামে রাধা—সোদামিনী ঘনে!
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতৃহলে
প্রিও নিকুপ্পরাজী বেপুর জননে!
ভূলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,—
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে,—
বহিবে সমীর ধীরে সুস্বর-লহরী,—
মৃত্তর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে! আনন্দে শুনি সে মধ্র ধ্বনি,
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী?

মাধবের রব, কবি, ও তব বন্ধনে, কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে ?

> -কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি!
কার গো না মঞ্জে মনঃ ও মধুর অরে ?
গুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী,
ফুল্লি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
ভোমায়; অমৃত রসে রসনা সিকতি,
আপনার অর্থ বীণা অরপিলা করে!—
সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ, মহামতি ?
মিথ্যা বা কি বলে বলি! শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে!)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে;
সঙ্গীত-তরক্ক তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি!) হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে,
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ ভোষে সেই মতে!

70

# **নেঘদূত**

কামী যক্ষ দগ্ধ, মেঘ, বিরহ-দহনে,
দূত-পদে বরি পূর্বে, তোমায় সাধিল
বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে,
যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ছিল।
কত যে মিনতি কথা কাতরে কহিল
তব পদতলে সে, তা পড়ে কি হে মনে ?

জানি আমি, তৃষ্ট হয়ে তার সে সাধনে প্রদানিলা তৃমি তারে যা কিছু যাচিল; তেঁই গো প্রবাসে আজি এই ভিক্ষা করি। দাসের বারতা লয়ে যাও শীজগতি বিরাজে, হে মেঘরাজ, যথা সে যুবতী, অধীর এ হিয়া, হায়, যার রূপ শ্বরি! কুশ্বমের কানে খনে মলয় যেমতি মৃহ্ন নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি!

22

গরুড়ের বেগে, মেঘ, উড় শুভক্ষণে।
সাগরের জলে স্থাধ দেখিবে, স্থমতি,
ইল্র-ধন্ম:-চ্ড়া শিরে ও শ্রাম মূরতি,
ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনা-দর্পণে
হেরেন বরাঙ্গ, যাহে মজি ব্রজাঙ্গনে
দেয় জলাঞ্জলি লাজে! যদি রোধে গতি
ডোমার, পর্বত-বৃন্দ, মল্রি ভীম স্বনে
বারি-ধারা-রূপ বাণে বিঁধো, মেঘপতি,
তা সকলে, বীর তুমি; কারে ডর রণে?
এ দ্র গমনে যদি হও ক্লাস্ত কভু,
কামীর দোহাই দিয়া ডেকো গো পবনে
বহিতে ডোমার ভার। শোভিবে, হে প্রভু,
থগেল্রে উপেল্র-সম, তুমি সে বাহনে!—
কৌস্তাভের রূপে পরো—তড়িত-রতনে॥

25

#### "বউ কথা কও"

কি ছথে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে বিস, বউ কথা কও, কও এ কাননে !—

# মধ্শুদন-প্রভাবলী

মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে,
পাথা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে?
তেই সাধ ভারে তুমি মিনভি-বচনে?
তেই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে?
বড়ই কৌতৃক, পাধি, জনমে এ মনে,—
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে?
সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুক্তি;
(শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে)
প্রনের বেগে যাও যথায় যুবতী;
"ক্ষম, প্রিয়ে," এই বলি পড় গিয়া পায়ে!—
কভু দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্র্র-মভি,
প্রেম-রাজ্যে রাজাদন থাকে এ উপায়ে॥

20

## পরিচয়

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে,
ধরণীর বিস্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে, স্থমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী; যে দেশে ভেদি বারিদ-মগুলে
( তুষারে বপিত বাস উদ্ধি কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)
শোভেন শৈলেজ-রাজ, মান-সরোবরে
( স্বচ্ছ দরপণ!) হেরি ভীষণ মূরতি;—
বি দেশে কুহরে পিক বাসস্কু কাননে;—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী;—
চাঁদের আ্যমাদ যথা কুমুদ-সদনে;—

সে দেশে জনম মম; জননী ভারতী; তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে।

18

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,
কুম্মের দাস যথা মারুত, মুন্দরি,
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বুথা সংশয় কেন ! কুমুম-মঞ্জরী
মদনের কুঞ্জে তুমি। কভু পিক-রবে
তব গুণ গায় কবি; কভু রূপ ধরি
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি,
ত্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে!
কামের নিকুঞ্জ এই! কত যে কি কলে,
হে রসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে।
সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে এ স্থলে,
কদম্ব, বিশ্বিকা, রস্তা, চম্পকের সনে!
সাপিনীরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে
কোকিল; কুরঙ্গ গেছে রাখি ছ্-নয়নে!

30

## যশের মন্দির

স্বর্ণ দেউল আমি দেখির স্থপনে
আতি-তৃত্ব শৃত্ব শিরে! সে শৃত্বের তলে,
বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে,
বহুবিধ রোধে রুদ্ধ উদ্ধিগামী জনে।
তবুও উঠিতে তথা—সে হুর্গম স্থলে—
করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি মনে

বহু প্রাণী। বহু প্রাণী কাঁদিছে বিকলে,
না পারি লভিতে যত্নে সে রছ-ভবনে।
ব্যথিল হুদয় মোর দেখি তা সবারে।—
শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী,
মৃহ হাসি; "ওরে বাছা, না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে?
যশের মন্দির ওই; ওপা যার গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে ভারে।"

20

# কবি

কে কবি—কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী ? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা স্থলরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভাম্ব-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার স্বর্গ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে;
নন্দন-কানন হতে যে স্থজন আনে
পারিজ্ঞাত কুসুমের রম্য পরিমলে;
মক্ষভূমে—তুই হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃত্ব কলকলে।

39

#### (पद-(पान

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিক্ঞ্ব-বনে,
ভেবো না গুঞ্জরে অলি চুম্বি ফুলাধরে.
ভেবো না গাইছে পিক কল কুহরণে,
তুষিতে প্রত্যুয়ে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে!
দেশ, মীলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে,
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্ল-অম্বরে,—
আদিছেন সবে হেথা—এই দোলাসনে—
প্রতিতে রাখালরাজ—রাধা-মনোহরে!
স্বর্গীয় বাজনা ওই! পিককুল কবে,
কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি!
কিররের বীণা-তান অপ্সরার রবে!
আানন্দে কুসুম-সাজ ধরেন ধরণী,—
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে
বিতরেন বায়-ইক্র পবন আপনি!

# ১৮ শ্রীপঞ্চমী

নহে দিন দ্র, দেবি, যবে ভূভারতে
বিসজ্জিবে ভূভারত, বিশ্বতির জলে,
ও তব ধবল মৃর্ত্তি স্থানল কমলে;
কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে!
মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে
দে কুসুমে বাস তর, যথা মরকতে
কিস্থা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে!

কবির স্থাদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্চলি লোক ও রাঙা চরণে
পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে
দশ দিশে, যত দিন এ মর ভবনে
মন:-পদ্ম ফোটে, পূজা, তুমি, মা, পাইবে!—
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে ?

29

## কবিতা

অন্ধ যে, কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে
নিলনী ? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে স্থুখ কভু বীণার স্থুবরে ?
কি কাক, কি পিকধ্বনি,—সম-ভাব তার ।
মনের উত্যান-মাঝে, কুস্থুমের সার
কবিতা-কুস্থুম-রত্ন !—দয়া করি নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নর-নগরে ।—
হর্মাতি সে জন, যার মনঃ নাহি মজে
কবিতা-অমুত-রসে ! হায়, সে হর্মাতি,
পুজাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণপদ্ম, পদ্মবাসিনি ভারতি !
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর মিনতি

20

# আশ্বিৰ মাস

স্থ-শ্যামান্দ বন্ধ এবে মহাব্রতে রত। এসেছেন ফিরে উমা, বংসরের পরে, মহিষমদিনীরপে ভকতের ঘরে;
বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়তলোচনা বচনেশ্বরী, স্বর্ণবীণা করে;
দিথিপৃষ্ঠে শিথিধজ, যাঁর শরে হত
তারক—অস্বরশ্রেষ্ঠ; গণ-দল যত,
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে
করি-শির:;—আদিব্রহ্ম বেদের বচনে।
এক পদ্মে শতদল। শত রূপবতী—
নক্ষত্রমগুলী যেন একত্রে গগনে!—
কি আনন্দ। পূর্ব্ব কথা কেন কয়ে, স্মৃতি,
আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে!—
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি!

23

#### সায়ংকাল

চেয়ে দেখ, চলিছেন মূদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে স্থনীল আঁচলে!—
কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী?
অতি-হুরা গড়ি ধনী দৈব-মায়া-বলে
বছবিধ অলঙ্কার পরিবে লো হাসি,
কনক-কঙ্কণ হাতে, স্বর্ণ-মালা গলে!
সাজাইবে গজ, বাজী; পর্বতের শিরে
স্বর্ণ কিরীট দিবে; বহাবে অস্বরে
নদস্রোতঃ, উজ্জালিত স্বর্ণবর্ণ নীরে!
স্বুবর্ণর গাছ রোপি, শাখার উপরে

হেমান্স বিহঙ্গ থোবে !—এ বাজী করি রে শুভ ক্ষণে দিনকর কর-দান করে।

22

#### সায়ংকাদের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে ?
আছে কি লো হেন ধনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধ্লির ? কি ফণিনী, যার স্থ-কবরী
দাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জলে ?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু ? ভাল কি তোমা বাসে না শর্বরী ?
হেরি অপরপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা স্থীদল-সনে,
যবে কেলি করে ডারা স্থহাস-অম্বরে ?
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে,—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মারে !

২৩ বিশা

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি!—সুহাস-মুখে সরসীর জলে,
চিন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে।
কত যে কি কহিতেছে মধুর স্বননে
পবন—বনের কবি, ফুল্ল ফুল-দলে,

ব্ঝিতে কি পার, প্রিয়ে ? নারিবে কেমনে, প্রেম-ফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মগুলে ?

এ ছদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে,—
চক্রিমার রূপে এতে তোমার মূরতি !
কাল বাল অবহেলা, প্রেয়সি, যে করে
নিশায়, আমার মতে সে বড় তুর্মতি ।
হেন সুবাসিত শাস, হাস স্লিশ্ব করে
যার, সে কি কভু মন্দ, ওলো রসবতি ?

**\ 8** 

# निभाकारम नेपा-छोरत वर्षेत्रक्क-छरम भिव-मिन्स

রাজস্যু-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে
রতন-মুক্ট শিরে; আসিছে সম্বনে
অগণ্য জোনাকীব্রজ, এই তরুতলে
পূজিতে রজনী-যোগে ব্যক্ত-বাহনে।
ধূপরূপ পরিমল অদূর কাননে
পেয়ে, বহিতেছে তাহে হেথা কুতৃহলে
মলয়; কৌমুদী, দেখ, রক্তত-চরণে
বীচি-রব-রূপ পরি নূপুর, চঞ্চলে
নাচিছে; আচার্য্য-রূপে এই তরু-পতি
উচ্চারিছে বীজমন্ত্র। নীরবে অম্বরে,
তারাদলে তারানাথ করেন প্রণতি
(বোধ হয়) আরাধিয়া দেবেশ শক্ষরে!
তুমিও, লো কল্লোলিনি, মহাব্রতে ব্রতী,—
সাজায়েছ, দিব্য সাজে, বর-কলেবরে!

20

#### ছায়াপথ

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে, কহ, ক্বপা করি,
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে,
এ পথ,—উজ্জ্লল কোটি মণির কিরণে ?
এ স্থপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী স্থলরী
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে
মহেন্দ্রে, সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্রারী,
মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারা-গণে—
সৌন্দর্যো ?—এ কথা দাসে কহ, বিভাবরি !
রাণী তুমি ; নীচ আমি ; তেঁই ভয় করে,
অমুচিত বিবেচনা পার করিবারে
আলাপ আমার সাথে ; পবন-কির্করে,—
ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে,
দেও কয়ে ; কহিবে সে কানে, মৃহস্বরে,
যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে !

२७

# कुरुत्म को छ

কি পাপে, কহ তা মোরে, লো বন-স্থলরি.
কোমল স্থানয়ে তব পশিল,—কি পাপে—
এ বিষম যমন্ত ? কাঁদে মনে করি
পরাণ যাতনা তব; কত যে কি তাপে
পোড়ায় হুরস্ত তোমা, বিষদস্তে হরি
বিরাম দিবস নিশি! মূদে কি বিলাপে
এ তোমার হুধ দেখি সধী মধুকরী,
উড়ি পড়ি তব গলে যবে লো সে কাঁপে ?

বিষাদে মলয় কি লো, কহ, স্থবদনে,
নিখাসে তোমার ক্লেশে, যবে লো সে আদে
যাচিতে তোমার কাছে পরিমল-ধনে !
কানন-চন্দ্রিমা তুমি কেন রাহ্ত-গ্রাদে !
মনস্তাপ-রূপে রিপু, হার, পাপ-মনে,
এইরূপে, রূপবতি, নিত্য স্থুখ নাশে!

29

#### বটর্ক

দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে ভোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি!
জীবকুল-হিতৈঘিণী, ছায়া স্থ-স্থুন্দরী,
তোমার ছহিতা, সাধু! যবে বস্থুধারে
দগধে আগ্রেয় তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পৃজি তাঁরে।
শত-পত্রময় মঞে, তোমার সদনে,
থেচর—অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সভত,
পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুজি হাই-মনে;
মৃত্যু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে!
দেব নহ; কিন্তু গুণে দেবভার মত।

२४

### সৃষ্টিকর্ত্তা

কে স্থিলা এ স্থবিখে, জিজাসিব কারে এ রহস্ত কথা, বিখে আমি মন্দমতি ? পার যদি, তুমি দাসে কহ, বস্থমতি ;—
দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা, চিনিবারে
তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি,—
শ্রম অসম্রমে শৃষ্টে! কহ, হে আমারে,
কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,
যাঁর আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সঞ্চারে
তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জলে ?—
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে
কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে,
নিশানাথ! নদকুল, কহ কলকলে,
কিয়া তুমি, অমুপতি, গম্ভীর স্বননে।

22

### সূর্য্য

এখনও আছে লোক দেশ দেশান্তরে
দেব ভাবি পৃজে ভোমা, রবি দিনমণি,
দেখি ভোমা দিবামুখে উদয়-শিখরে,
লুটায়ে ধরণীতলে, করে স্তুতি-ধ্বনি;
আশ্চর্য্যের কথা, সূর্য্য, এ না মনে গণি।
অসীম মহিমা তব, যখন প্রখরে
শোভ তুমি, বিভাবস্থ, মধ্যাক্তে অম্বরে
সমুজ্জল করজালে আবরি মেদিনী!
অসীম মহিমা তব, অসীম শক্তি,
হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চক্র-গ্রহ-দলে;
উর্বরা ভোমার বীর্য্যে সতী বস্থুমতী;
বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে;—

কিন্তু কি মহিমা তাঁর, কহ, দিনপতি, কোটি রবি শোভে নিত্য বাঁর পদতলে!

9.

### **मो**जारपवो

অমুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি! কথন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে,
চারি দিকে চেড়াবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছয় মেঘের মাঝে! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হতে অঞ্চ-ধারা ঘনে!
কোথা দাশরথি শ্র—কোথা মহারথী
দেবর লক্ষ্মণ, দেবি, চিরজয়ী রণে!
কি সাহসে, স্থকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষ্মণ জানে না মূঢ়, কি ঘটিবে পরে!
রাক্ত-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি আঁধারে
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বন করে!
মজিবে এ রক্ষোবংশ, খ্যাত গ্রিসংসারে,
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে!

95

#### মহাভারত

কল্পনা-বাহনে সুখে করি আরোহণ, উতরিমু, যথা বসি বদরীর তলে, করে বীণা, গাইছেন গীত কুতৃহলে সত্যবতী-সুত কবি,— ঋষিকুল-ধন! শুনিমু গন্তীর ধানি; উন্মীলি নয়ন দেখিলু কৌরবেশ্বরে, মত্ত বাহুবলে; দেখিতু পবন-পুত্রে, ঝড় যথা চলে

হক্ষারে ! আইলা কর্ণ—সূর্য্যের নন্দন—
তেজস্বা ৷ উজ্জলি যথা ছোটে অনস্বরে
নক্ষত্র, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ-মহামতি,
আলো করি দশ দিশ, ধরি বাম করে
গাগুীব—প্রচণ্ড-দণ্ড-দাতা রিপু প্রতি ।
তরাসে আকুল হৈন্তু এ কাল সমরে,
দাপরে গোগৃহ-রণে উদ্ভর যেমতি ।

92

#### নন্দন-কানন

লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে,
যথা কোটে পারিজাত; যথায় উর্বেশী,—
কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণ-শশী,—
নাচে করভালি দিয়া বীণার স্বননে;
যথা রস্তা, তিলোন্ডমা, অলকা রূপসী
মোহে মনঃ স্থমধুর স্বর বরিষণে,—
মন্দাকিনী বাহিনীর স্বর্ণ তীরে বসি,
মিশায়ে স্থ-কণ্ঠ-রব বীচির বচনে!
যথায় শিশিরের বিন্দু ফ্লু ফুল-দলে
সদা সতঃ; যথা আলি সতত গুঞ্জরে;
বহে যথা সমীরণ বহি পরিমলে;
বসি যথা শাখা-মুখে কোকিল কুহরে;
লও দাসে; আঁখি দিয়া দেখি তব বলে
ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।

99

#### সরস্বতী

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া পড়ে রড়ে ছায়ার চরণে;
ত্যাত্র জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যপ্ত মনে
পিপাসা-নাশের আশে; এ দাস তেমতি,
জ্বলে যবে প্রাণ তার হঃথের জলনে,
ধরে রাঙা পা ছ্থানি, দেবি সরস্বতি!—
মার কোল-সম, মা গো, এ তিন ভূবনে
আছে কি আশ্রম আর? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, কে সাস্তনে তারে?
কে মোচে আঁখির জল অমনি আঁচলে?
কে তার মনের থেদ নিবারিতে পারে,
মধুমাখা কথা কয়ে, স্লেহের কৌশলে?—
এই ভাবি, কুপাময়ি, ভাবি গো তোমারে!

08

### কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
তৃষ্ণ-স্রোতোরলী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে!

আর কি হে হবে দেখা !— যত দিন যাবে,
প্রজারপে রাজরপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে!

00

### क्येत्री भाष्ट्रनी

"সেই ঘাটে থেয়া দেয় ঈশ্বী পাটনী।" অন্নদামকল।

কে তোর তরিতে বিস, ঈশ্বরী পাটনি ?
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে—
কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে,
উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্ব্বে স্থবদনী ?
রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি
এর সম ? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পূজি, পেলি এ রমণী ?
কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে
হইতেছে স্থান্ময় ! এ নব যুবতী—
নহে রে সামান্তা নারী, এই লাগে মনে ;
বলে বেয়ে নদী-পারে যা রে শীজগতি ।
মেগে নিস্, পার করে, বর-রূপ ধনে
দেখায়ে ভকতি, শোন্, এ মোর যুকতি !

96

## বসন্তে একটি পাখীর প্রতি

নহ তৃমি পিক, পাখি, বিখ্যাত ভারতে,
মাধবের বার্ত্তাবহ; যার কুহরণে
ফোটে কোটি ফুল-পুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জবনে।—
তবুও সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যে মতে
গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে।
মধুময় মধুকাল সর্বত্ত জগতে,—
কে কোথা মলিন কবে মধুর মিলনে,
বস্থমতী সতী যবে রত প্রেমত্ততে!—
হুরস্ত কুতান্ত-সম হেমস্ত এ দেশেঃ
নির্দিয়; ধরার কপ্তে হুই তুই অতি।
না দেয় শোভিতে কভু ফুলরত্নে কেশে,
পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমতি!—
ডাক তৃমি ঋতুরাজে, মনোহর বেশে
সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীভ্রগতি।

\* कत्रात्रीम् (मर्म ।

09

#### প্রাণ

কি সুরাজ্যে, প্রাণ, তব রাজ-সিংহাদন !
বাহু-রূপে তুই রথী, তুর্জ্বে সমরে,
বিধির বিধানে পুরী তব রক্ষা করে;
পঞ্চ অনুচর তোমা সেবে অনুক্ষণ ।
সুহাসে ভাণেরে গন্ধ দেয় ফুলবন;
যতনে প্রবণ আনে সুমধুর স্বরে;

স্থানর যা কিছু আছে, দেখায় দর্শন
ভূতলে, স্থাল নভে, সর্ব্ব চরাচরে!
স্পর্শ, স্থাদ, সদা ভোগ যোগায়, স্থাতি!
পদরূপে হুই বাজী তব রাজ-দ্বারে;
জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব—ভবে বৃহস্পতি;
সরস্বতী অবতার রসনা সংসারে!
স্বর্ণস্রোতোরপে লহু, অবিরল-গতি,
বহি অঙ্কে, রঙ্কে ধনী করে হে তোমারে!

9

#### কল্পনা

লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে, বান্দেবীর প্রিয়সখি, এই ভিক্ষা করি; হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,— নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি! চল যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে, সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে; সঘনে প্রি বেণুরবে দেশ! কিম্বা, শুভঙ্করি, চল লো, আতঙ্কে যথা লঙ্কায় অকালে প্জেন উমায় রাম, রঘুরাজ্ব-পতি; কিম্বা সে ভীষণ ক্ষেত্রে, যথা শরজালে নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি।— কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে, নাহি স্থল যথা, দেবি, নহে তব গতি। ೦ನಿ

#### রাশি-চক্র

রাজপথে, শোভে যথা, রম্য-উপবনে, বিরাম-আলয়র্ন্দ; গড়িলা ভেমতি ছাদশ মন্দির বিধি, বিবিধ রতনে, তব নিত্য পথে শৃত্যে, রবি, দিনপতি! মাল কাল প্রতি গৃহে তোমার বসতি, গ্রহেন্দ্র; প্রবেশ তব কথন স্কুক্ষণে,—কখন বা প্রতিকূল জীব-কুল প্রতি! আদে বিরামালয়ে সেবিতে চরণে গ্রহরজ; প্রজারজ, রাজাসন-তলে প্রেরজভারপদ যথা; তুমি, তেজাকর, হৈমময় তেজঃ-পুঞ্জ প্রসাদের ছলে, প্রদান প্রসন্ধ ভাবে সবার উপর। কাহার মিলনে তুমি হাল কুত্হলে, কাহার মিলনে বাম,—শুনি পরস্পর।

80

### সুভদ্রা-হরণ

তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে
নব তানে, ভেবেছিমু, স্বভ্জা স্করি;
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
শুখাইল, যথা গ্রীমে জলরাশি সরে!
ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী ?
ঘৃতাহতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে,
মিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি,

বৈশ্বানর ! ছরদৃষ্ট মোর, চন্দ্রাননে,
কিন্তু (ভবিদ্যুৎ কথা কহি ) ভবিদ্যুতে
ভাগ্যবান্তর কবি, পূজি দ্বৈপায়নে,
ঋষি-কুল-রত্ন দ্বিজ, গাবে লো ভারতে
ভোমার হরণ-গীত; তুষি বিজ্ঞ জনে,
লভিবে স্বযশঃ, সালি এ সঙ্গীত-ত্রতে !

85 **মধুকর** 

শুনি গুন গুন ধ্বনি তোর এ কাননে,
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে !—
ফুল-কুল-বধ্-দলে সাধিস্ যতনে
অনুক্রণ, মাগি ভিক্ষা অতি মৃত্র নাদে,
তুমকী বাজায়ে যথা রাজার তোরণে
ভিখারী, কি হেতু তুই ? ক মোরে, কি সাদে
মোমের ভাঙারে মধু রাখিস্ গোপনে,
ইন্দ্র যথা চন্দ্রলোকে, দানব-বিবাদে,
সুধামৃত ? এ আয়াসে কি সুফল ফলে ?
কুপণের ভাগ্য তোর! কুপণ যেমতি
অনাহারে, অনিজায়, সঞ্চয়ে বিকলে
বুথা অর্থ; বিধি-বশে তোর সে তুর্গতি!
গৃহ-চ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে,
পর জন পরে তোর জামের সঞ্চতি!

85

# ननी-छोदत প्राठीन वामन निव-मन्तित

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নিশ্মিল কবে ? কোন্জন ? কোন্কালে ? জিজ্ঞাসিব কারে ? কহ মোরে, কহ তুমি কল কল রবে,
 ভূলে যদি, কল্লোলিনি, না থাক লো তারে!
 এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
 দে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে,
 থাকিবে এ কীর্ত্তি তার চিরদিন ভবে,
 দীপরপে আলো করি বিস্মৃতি-আঁধারে?
 বুথা ভাব, প্রবাহিণি, দেখ ভাবি মনে।
 কি আছে লো চিরস্থায়ী এ ভবমগুলে?
 গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে
 পাথর; হুতাশে তার কি ধাতু না গলে?
 কোথা সে? কোথা বা নাম ? ধন? লো ললনে?
 হায়, গত, যথা বিশ্ব তব চল জলে।

80

# ভরদেল্স নগরে রাজপুরী ও উত্তান

কত যে কি খেলা তুই খেলিস্ ভূবনে,
রে কাল, ভূলিতে কে তা পারে এই স্থলে?
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে
বৈজয়ন্ত-সম ধাম এ মর্ত্ত্য-নন্দনে
শোভিল ? হরিল কে সে নরাপ্সরা-দলে,
নিত্য যারা, নৃত্যুগীতে এ মুখ-সদনে,
মজাইত রাজ-মনঃ, কাম-কৃতৃহলে?
কোথা বা সে কবি, যারা বীণার স্থননে,
(কথারূপ ফুলপুঞ্জ ধরি পুট করে)
পুজিত সে রাজ্ঞপদ? কোথা রথী যত,
গাণ্ডীবি-সদৃশ যারা প্রচণ্ড সমরে?
কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি ? তোর হাতে হত।

রে ছুরস্ক, নিরস্কর যেমত সাগরে চলে জ্বল, জীব-কুলে চালাস্ সে মত।

88

# কিরাত-আজু নীয়ম্

ধর ধন্থ: সাবধানে পার্থ মহামতি।
সামান্ত মেনো না মনে, ধাইছে যে জন
ক্রোধভরে তব পানে! ওই পশুপতি,
কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন!
হুলারি আসিছে ছল্মী মুগরাজ-গতি,
হুলারি, হে মহাবাহু, দেহ তুমি রণ।
বীর-বীর্য্যে আশা-লতা কর ফলবতী—
বীরবীর্য্যে আশুতোষে তোম, বীর-ধন!
করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে;
কিন্তু, হে কোন্তেয়, কহি, যাচিছ যে শর,
বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অন্ত্র-ধনে
নারিবে লভিতে কভু,—হুল্লভ এ বর!—
কি লাজ, অর্জুন, কহ, হারিলে এ রণে?
মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রিধি, নর!

84

#### পর্লোক

আলোক-সাগর-রূপ রবির কিরণে, ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী;— ফুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী, কুসুম-কুলের কলি কুসুম-যৌবনে;— বহি যথা স্থপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী, লভে নিরবাণ সুখে সিন্ধুর চরণে;—

## **ह**र्ण्यभने कविञावनी

এই রূপে ইহ লোক—শাস্ত্রে এ কাহিনী—
নিরস্তর স্থপরপ পরম রতনে
পায় পরে পর-লোকে, ধরমের বলে।
হে ধর্মা, কি লোভে তবে তোমারে বিশ্মরি,
চলে পাপ-পথে নর, ভূলি পাপ-ছলে?
সংসার-সাগর-মাঝে তব স্বর্ণতরি
তেয়াগি, কি লোভে ভূবে বাতময় জলে?
তু দিন বাঁচিতে চাহে, চির দিন মরি?

86

# বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে

হায় রে, কোথা সে বিভা, যে বিভার বলে,
দূরে থাকি পার্থ রথী ভোমার চরণে
প্রাণমিলা, দ্রোণগুরু! আপন কুশলে
তুষিলা ভোমার কর্ণ গোগৃহের রণে ?
এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিভা এ দূর অঞ্চলে।
তা হলে, পৃজিব আজি, মজি কুতৃহলে,
মানি হাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে!
নমি পায়ে কব কানে অতি মৃত্যুরে,—
বেঁচে আছে আজু দাস ভোমার প্রসাদে;
আচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে;
কেড়ে লব রাজ্ব-পদ তব আশীর্বাদে।—
কত যে কি বিভা-লাভ দাদশ বংসরে
করিন্ন, দেখিবে, দেব, স্নেহের আফ্রাদে।

89

#### শাশান

বড় ভাল বাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে,—
তত্ত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে।
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভ্রমাসনে
মৃত্যু—তেজাহীন আঁখি, হাড়-মালা গলে,
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে!
অর্থের গৌরব বুথা হেথা—এ সদনে—
রূপের প্রকুল্ল ফুল শুক্ত ভ্রভাশনে,
বিভা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে।
কি স্থন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসা,
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি।
জীবনের স্রোভঃ পড়ে এ সাগরে আসি।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
পত্র-পুঞ্জে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি
উড়ায়ে, এ নদ-পাড়ে ভাড়ায় তেমতি।

84

#### করুণ-রস

শুন্দর নদের তীরে হেরিকু শুন্দরী
বামারে, মলিন-মুথী, শরদের শনী
রাহুর তরাসে যেন! সে বিরলে বসি,
মূদে কাঁদে শুবদনা; ঝরঝরে ঝরি,
গলে অঞ্চ-বিন্দু, যেন মুক্তা-ফল খসি!
সে নদের শ্রোতঃ অঞ্চ পরশন করি,
ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি,

গন্ধামোদী গন্ধবহে স্থগন্ধ প্রদানি।
না পারি ব্ঝিতে মায়া, চাহিত্ম চঞ্চলে
চৌদিকে; বিজন দেশ; হৈল দেব-বাণী;—
"কবিতা-রদের স্রোতঃ এ নদের ছলে;
করুণা বামার নাম—রস-কুলে রাণী;
দেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে!"

85

### সীতা-বনবাদে

ফিরাইলা বনপথে অতি ক্ষুণ্ণ মনে
সুরথী লক্ষণ রথ, তিতি চক্ষু:-জলে;—
উজলিল বন-রাজী কনক কিরণে
স্থানন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে।
নদী-পারে একাকিনী সে বিজন বনে
দাঁড়ায়ে, কহিলা সতী শোকের বিহুলে;—
"ত্যজিলা কি, রঘু-রাজ, আজি এই ছলে
চির জত্যে জানকীরে? হে নাথ! কেমনে—
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে?
কে, কহ, বারিদ-রূপে, স্নেহ-বারি দানে,
(দাবানল-রূপে যবে ত্থানল দহে)
কুড়াবে, হে রঘুচ্ড়া, এ পোড়া পরাণে?"
নারবিলা ধারে সাধ্বী; ধারে যথা রহে
বাহ্য-জ্ঞান-শৃত্য মূর্তি, নির্মিত পাষাণে!

0

কত ক্ষণে কাঁদি পুন: কহিলা স্বন্দরী;—
"নিজায় কি দেখি, সভ্য ভাবি কুম্বপনে?

হায়, অভাগিনী সীতা! ওই যে সে তরি,
যাহে বহি বৈদেহারে আনিলা এ বনে
দেবর! নদীর স্রোতে একাকিনী, মরি!
কাঁপি ভয়ে ভাসে ডিঙ্গা কাণ্ডারী-বিহনে।
অচিরে তরঙ্গ-চয়, নির্চুরে লো ধরি,
গ্রাসিবে, নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে, পীড়নে
ভাঙ্গি বিনাশিবে ওরে! হে রাঘব-পতি,
এ দশা দাসীর আজি এ সংসার-জলে!
ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার গতি।"—
ফ্রিয়ে পড়িলা সতী সহসা ভূতলে,
পাষাণ-নিশ্মিত মূর্ত্তি কাননে যেমতি
পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলয়ের বলে।

#### ৫১ বিজয়া-দশমী

"যেয়ো না, রন্ধনি, আজি লয়ে তারাদলো!

গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!

উদিলে নির্দিয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সত্যি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ধনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ স্প্টিতে এ কর্ণ-কুহরে!
দিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,

নিবাও এ দীপ যদি।"—কহিলা কাতরে নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

### ৫২ কোজাগর-লক্ষীপূজা

শোভ নভে, নিশাপতি, এবে হে বিমলে !—
হেমাঙ্গি রোহিণি, তুমি, অঙ্গ-ভঙ্গি করি,
ভুলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সঞ্জি-দলে !—
জান না কি কোন্ ব্রতে, লো স্থর-স্থন্দরি,
রত ও নিশায় বঙ্গ ? পুজে কুতৃহলে
রমায় শ্চামাঙ্গী এবে, নিজা পরিহরি ;
বাজে শাঁখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে !
ধস্ত তিথি ও প্র্নিমা, ধন্ত বিভাবরী !
ভ্যদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে,—
থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিরক্রচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে
স্থগন্ধ ; স্থরত্বে জ্যোৎস্না ; স্থতারা আকাশে ;
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা-হুদে !

#### ৫৩ বীর**-র**স

ভৈরব-আকৃতি শুরে দেখিয় নয়নে
গিরি-শিরে; বায়্র-রথে, পূর্ণ ইরদ্মদে,
প্রলয়ের মেঘ যেন। ভীম শরাসনে
ধরি বাম করে বার, মত্ত বার-মদে,
টিক্ষারিছে মৃত্যুল্ডঃ, ত্তকারি ভীষণে!
ব্যোমকেশ-সম কায়; ধরাতল পদে,

রতন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে,
বিজ্ঞলী-ঝলসা-রূপে উজ্জলি জলদে।
চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে,
ঢালখান ; উরু-দেশে অসি তীক্ষ্ম অতি,
চৌদিকে, বিবিধ অন্ত্র। স্থধিন্ত তরাসে,—
"কে এ মহাজন, কহ, গিরি মহামতি !"
আইল শবদ বহি স্তবধ আকাশে—
"বীর-রস এ বীরেন্দ্র, রস-কুল-পতি!"

68

### গদা-যুদ্ধ

হুই মত্ত হস্তী যথা উদ্ধি শুণ্ড করি,
রকত-বরণ আঁখি, গরজে সঘনে,—

ঘুরায়ে ভীষণ গদা শৃত্যে, কাল রণে,
গরজিলা হুর্যোধন, গরজিলা অরি
ভীমসেন। ধূলা-রাশি, চরণ-ভাড়নে
উড়িল; অধীরে ধরা ধর ধর ধরি
কাঁপিলা;—টলিল গিরি দে ঘন কম্পনে;
উথলিল ছৈপায়নে জলের লহরী,
ঝড়ে যেন! যথা মেঘ, বজ্ঞানলে ভরা,
বজ্ঞানলে ভরা মেঘে আঘাতিলে বলে,
উজলি চৌদিক ভেজে, বাহিরায় হুরা
বিজ্ঞলী; গদায় গদা লাগি রণ-স্থলে,
উগরিল অগ্নি-কণা দরশন-হরা!
আতত্তে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে॥

e e

### গোগৃহ-রণে

ছল্কারি টকারিলা ধনু: ধনুর্জারী
ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমতি!
চৌদিকে ঘেরিল বীরে রথ দারি দারি,
ছির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি!—
শর-জালে শ্র-ত্রজে দহজে দংহারি
শ্রেল্র, শোভিলা পুনঃ যথা দিনপতি,
প্রথর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি,
শোভেন অমানে নভে। উত্তরের প্রতি
কহিলা আনন্দে বলা;—"চালাও স্থন্দনে,
বিরাট-নন্দন, জেতে, যথা সৈক্য-দলে
লুকাইছে ছুর্য্যোধন হেরি মোরে রণে,
তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে
বজ্ঞাগ্রির কাল তেজে ভয় পেয়ে মনে।—
দণ্ডিব প্রচণ্ডে ছুন্টে গাণ্ডীবের বলে।"

60

#### কুরুক্তেত

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে
সিংহ-বংসে। সপ্ত রথী বেড়িলা তেমতি
কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জ, অনিবার-গতি!
সে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি
রোষে, ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে,
গরজিলা মহাবাছ চারি দিকে ফিরে
বোষে, ভয়ে। ধরি ঘন ধ্মের ম্রতি,

উড়িল চৌদিকে ধ্লা, পদ-আক্ষালনে
অখের। নিশ্বাস ছাড়ি আর্জুনি বিষাদে,
ছাড়িলা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে!
আঁধারি চৌদিক যথা রাস্থ গ্রাসে চাঁদে,
গ্রাসিলা বীরেশে যম। অস্তের শয়নে
নিজা গেলা অভিমন্তা অভায় বিবাদে।

69

#### শৃঙ্গার-রস

শুনির নিজায় আমি, নিক্ঞ্ল-কাননে,
মনোহর বীণা-ধ্বনি;—দেখিয় সে স্থলে
রপেস পুরুষ এক কুসুম-আসনে,
ফুলের চৌপর শিরে, ফুল-মালা গলে।
হাত ধরাধরি করি নাচে কুতৃহলে
চৌদিকে রমণী-চয়, কামাগ্রি-নয়নে,—
উজলি কানন-রাজি বরাক্স-ভ্যণে,
ব্রজে যথা ব্রজাক্ষনা রাস-রক্ষ-ছলে।
সে কামাগ্রি-কণা লয়ে, সে যুবক, হাসি,
জালাইছে হিয়ারুনে; ফুল-ধয়ঃ ধরি,
হানিতেছে চারি দিকে বাণ রাশি রাশি,
কি দেব, কি নর, উভে জর জর করি।
"কামদেব অবতার রস-কুলে আসি,
শৃক্ষার রসের নাম।" জাগিয় শিহরি।

66

\* \* \* \*

নহি আমি, চাক্ল-নেত্রা, সৌমিত্রি কেশরী; তবে কেন পরাভূত না হব সমরে ? চন্দ্র-কৃত্-রথী তুমি, বড় ভয়করী,
মেঘনাদ-সম শিক্ষা মদনের বরে।
গিরির আড়ালে থেকে, বাঁধ, লো সুন্দরি,
নাগ-পাশে অরি তুমি; দশ গোটা শরে
কাট গগুদেশ তার, দগু লো অধরে;
মূহুমূহু: ভূক-পনে অধীর লো করি।—
এ বড় অভুত রণ! তব শভ্-ধ্বনি
শুনিলে টুটে লো বল। খাস-বায়্-বাণে
ধৈর্য-কবচ তুমি উড়ায়ে, রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ্ব অস্ত্রে বিঁধ লো পরাণে।—
এতে দিগম্বরী-রূপ যদি, স্ববদনি,
ত্রস্ত হয়ে ব্যস্তে কে লো পরাস্ত না মানে?

63

### সুভদ্রা

যথা ধীরে স্বপ্ন-দেবী রক্তে সক্তে করি
মায়া-নারী—রত্নোত্তমা রূপের সাগরে,—
পশিলা নিশায় হাসি মন্দিরে স্থন্দরী
সত্যভামা, সাথে ভজা, ফুল-মালা করে।
বিমলিল দীপ-বিভা; প্রিল সম্বরে
সোরভে শয়নাগার, যেন ফুলেশ্বরী
সরোজিনী প্রফুল্লিলা আচস্থিতে সরে,
কিন্তা বনে বন-স্থী স্থনাগকেশ্বরী!
শিহরি জাগিলা পার্থ, যেমতি স্থপনে
সস্ভোগ-কৌতুকে মাতি স্থপ্ত জন জাগে;—
কিন্তু কাঁদে প্রাণ ভার সে কু-জাগরণে,
সাথে সে নিজায় পুনঃ বুথা অনুরাগে।

তুমি, পার্থ, ভাগ্য-বলে জাগিলা স্কুল্ণে, মরতে স্বরগ-ভোগ ভোগিতে সোহাগে।

60

### উর্বাণী

যথা তৃষারের হিয়া, ধবল-শিখরে,
কভু নাহি গলে রবি-বিভার চুম্বনে,
কামানলে; অবহেলি মন্মথের শরে
রথীন্দ্র, হেরিলা, জাগি, শয়ন-সদনে
(কনক-পুতলী যেন নিশার অপনে)
উর্বেশীরে। "কহ, দেবি, কহ এ কিঙ্করে,—"
সুধিলা সম্ভাষি শ্র সুমধুর স্বরে,
"কি হেতু অকালে হেথা, মিনতি চরণে!"
উন্মদা মদন-মদে, কহিলা উর্বেশী;
"কামাত্রা আমি, নাথ, তোমার কিঙ্করী;
সরের স্থকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে; অধর দিয়া অধর পরশি,
যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থর থরি।"

৬১

### রৌজ-রস

শুনির গন্তীর ধ্বনি গিরির গহুবরে,
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে;
প্রালয়ের মেঘ যেন গজ্জিছে গগনে;
সচ্ডে পাহাড় কাঁপে থর থর থরে,
কাঁপে চারি দিকে বন যেন ভ্কম্পনে;
উথলে অদুরে সিন্ধু যেন ক্রোধ-ভরে,

যবে প্রভঞ্জন আদে নির্ঘোষ ঘোষণে।
জিজ্ঞাসিত্ব ভারতীরে জ্ঞানার্থে সম্বরে!
কহিলা না;—"রৌজ নামে রস, রৌজ অতি,
রাখি আমি, ওরে বাছা, বাঁধি এই স্থলে,
( কুপা করি বিধি মোরে দিলা এ শকতি )
বাড়বাগ্নি মগ্ন যথা সাগরের জলে।
বড়ই কর্কশ-ভাষী, নিষ্ঠুর, তুর্মতি,
সভত বিবাদে মন্ত, পুড়ি রোষানলে।"

62

### তুঃশাসন

মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি, বজ্রাগ্নি যেমনে
পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে;
হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র-গ্লানি ছই ছংশাসনে,
রৌজরূপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে;
পদাঘাতে বস্থুমতী কাঁপিলা সঘনে;
বাজিল উরুতে অসি গুরু অসি-কোষে।
যথা সিংহ সিংহনাদে ধরি মুগে বনে
কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লহু-ধারা শোষে;
বিদরি হাদয় তার ভৈরব-আরবে,
পান করি রক্ত-স্রোতঃ গর্জিলা পাবনি।
"মানাগ্লি নিবামু আমি আজি এ আহবে
বর্ষর।—পাঞ্চালী সতী, পাগুব-রুমণী,
তার কেশপাশ পর্শি, আকর্ষিলি যবে,
কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তথনি।"

60

### হিড়িয়া

উজ্বলি চৌদিক এবে রূপের কিরণে,
বীরেশ ভীমের পাশে কর যোড় করি
দাঁড়াইলা, প্রেম-ডোরে বাঁধা কায় মনে
হিড়িস্বা; স্বর্গ-কান্তি বিহঙ্গী স্থলরী
কিরাতের ফাঁদে যেন! ধাইল কাননে
গন্ধামোদে অন্ধ অলি, আনন্দে গুঞ্জরি,—
গাইল বাসস্তামোদে শাখার উপরি
মধুমাখা গীত পাখী সে নিকুঞ্জ-বনে।
সহসা নড়িল বন ঘোর মড়মড়ে,
মদ-মত্ত হস্তী কিম্বা গণ্ডার সরোধে
পশিলে বনেতে, বন যেই মতে নড়ে!
দীর্ঘ-তাল-তুল্য গদা ঘুরায়ে নির্ঘোষে,
ছিন্ন করি লতা-কুলে, ভাঙি বৃক্ষ রড়ে,
পশিল হিড়িম্ব রক্ষঃ—রৌদ্র ভগ্নী-দোমে।

**68** 

কোধান্ধ মেঘের চক্ষে জলে যথা খরে কোধান্থি ভড়িত-রূপে; রকত-নয়নে কোধান্থি! মেঘের মূথে যেমতি নিঃসরে কোধ-নাদ বজনাদে, সে ঘোর ঘোষণে ভয়ার্ত্ত ভ্ধর ভূমে, খেচর অম্বরে, ঘন হুছকার-ধ্বনি বিকট বদনে;— "রক্ষঃ-কুল-কলঙ্কিনি, কোথা লো এ বনে তুই ? দেখি, আজি তোরে কে বা রক্ষা করে!" মৃত্তিমান্ রোজ-রসে হেরি রসবতী, সভয়ে কহিলা কাঁদি বীরেজের পদে,— "লোহ-ক্রম চিল ওই; সফরীর গতি দাসীর! ছুটিছে হুই ফাটি বীর-মদে, অবলা অধীনা জনে রক্ষ, মহামতি, বাঁচাই পরাণ ডুবি তব কুপা-হুদে।"

60

# উত্তানে পুন্ধরিণী

বড় রম্য স্থলে বাস তোর, লো সরসি।
দগধা বন্ধা যবে চৌদিকে প্রথরে
তপনের, পত্তময়ী শাখা ছত্ত ধরে
শীতলিতে দেহ তোর; মৃহ শ্বাসে পশি,
ন্থগন্ধ পাখার রূপে, বায়ু বায়ু করে।
বাড়াতে বিরাম তোর আদরে, রূপিস,
শত শত পাতা মিলি মিপ্তে মরমরে;
ন্থানিকান্তি কুল কুটি, তোর তটে বিস,
যোগায় সৌরভ-ভোগ, কিন্ধরী যেমতি
পাট-মহিষীর খাটে, শয়ন-সদনে।
নিশায় বাসের রঙ্গ তোর, রসবতি,
লয়ে চাঁদে,—কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে!
বৈতালিক-পদে তোর পিক-কুল-পতি;
ভমর গায়ক; নাচে শঞ্জন, ললনে।

৬৬

#### নুতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল বংসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে। নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল আবার আয়ুর পথে। ফ্রদয়-কাননে, কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!
বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সন্থরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়্-রূপ স্বরে;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
উষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!

৬৭

### কেউটিয়া সাপ

বিষাগার শিরঃ হেরি মণ্ডিত কমলে
তোর, যম-দৃত, জন্মে বিশ্বয় এ মনে।
কোথায় পাইলি তুই,—কোন্ পুণ্যবলে—
দাজাতে কুচ্ড়া তোর, হেন স্কুষণে?
বড়ই অহিত-কারী তুই এ ভবনে।
জীব-বংশ-ধ্বংস-রূপে সংসার-মণ্ডলে
স্পৃষ্টি তোর। ছটফটি, কে না জানে, জলে
শরীর, বিষাগ্লি যবে জালাস্ দংশনে?—
কিন্তু তোর অপেক্ষা রে, দেখাইতে পারি,
তীক্ষতর বিষধর অরি নর-কুলে।
তোর সম বাহ্য-রূপে অতি মনোহারী,—
তোর সম শিরঃ-শোভা রূপ-পদ্ম-ফুলে।
কে সে? কবে কবি, শোন্। সে রে সেই নারী,
যৌবনের মদে যে রে ধর্ম-পথ ভূলে।

80

## शामा-शको

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জ-বিহারি
বিহল, কি রঙ্গে গীত গাইস্ স্থরে ?
ক মোরে, পূর্বের স্থুও কেমনে বিশ্বরে
মনঃ তোর ? বুঝা রে, যা বুঝিতে না পারি ।
সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে
অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি ?
রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীত-ধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি ?
কি ভাবে, হুদয়ে তোর কি ভাব উথলে ?—
কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে ।
তুথের আঁধারে মজি গাইস্ বিরলে
তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু-বরিষণে !
কে জানে যাতনা কত তোর ভব-তলে ?—
মোহে গঙ্গে গদ্ধরদ সহি হুতাশনে !

৬৯

#### দেষ

শত ধিক্ সে মনেরে, কাতর যে মনঃ
পারের সুখেতে সদা এ ভব-ভবনে !
মোর মতে নর-কুলে কলঙ্ক সে জন
পোড়ে আঁখি যার যেন বিষ-বরিষণে,
বিকশে কুসুম যদি, গায় পিক-গণে
বাসস্ত আমোদে পুরি ভাগ্যের কানন
পারের ! কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে,
প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ

তুমি ? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি যোড় করে
মাগি রাঙা পায়ে, দেবি ; ছেষের অনলে
(সে মহা নরক ভবে !) সুখী দেখি পরে,
দাসের পরাণ যেন কভু নাহি জলে,
যদিও না পাত তুমি তার কুজ ঘরে
রত্ন-সিংহাসন, মা গো, কুভাগ্যের বলে !

90

বসস্থে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে,
নব বিধুমুখী বধু যাইতে বাসরে
যেমতি; তবু সে নদ, শোভে যার কুলে
সে কানন, যদপিও তার কলেবরে
নাহি অলঙ্কার, তবু সে ছখ সে ভুলে
পড়শীর স্থখ দেখি; তবুও সে ধরে
মূর্ত্তি তার হিয়া-রূপ দরপণে তুলে
আনন্দে! আনন্দ-গীত গায় মূহ স্বরে!—
হে রমা, অজ্ঞান নদ, জ্ঞানবান্ করি,
স্জেছেন দাসে বিধি; তবে কেন আমি
তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিশ্মরি,
কু-ইল্রিয়-বশে হব এ কুপথ-গামী!
এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা স্থনদির,
দেষ-রূপ ইল্রিয়ের কর দাসে স্বামী।

د٩

যশঃ

লিখিমু কি নাম মোর বিফল যতনে বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে ? ফেন-চ্ড জল-বাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিতে তৃচ্ছেতে হরা এ মোর লিখনে ?
অথবা খোদিরু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর স্কুক্ণণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে, খুয়ে নিজ্ব নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে ?—
শৃগ্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে;
দেব-শৃগ্য দেবালয়ে অদৃখ্যে নিবাসে
দেবতা; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশানরে।
সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল-প্রাসে,
যশোরপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্রো বাস করে;—
কুয়শে নরকে যেন, স্থ্যশে—আকাশে!

92

#### ভাষা

"O matre pulchra— Filia pulchrior!" Hor.

লো স্বন্ধরী জননীর স্বন্ধরীতরা হহিতা !—

মৃঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো স্থুন্দরি
ভাষা!—শত ধিক্ তারে! ভুলে সে কি করি
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী ?
রূপ-হীনা হুহিতা কি, মা যার অক্ষরী ?—
বীণার রুসনা-মূলে জন্মে কি কুধ্বনি ?
কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
নলিনী ? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী।

দেব-যোনি মা ভোমার; কাল নাহি নাশে
রূপ তাঁর; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি।
নব রস-স্থা কোথা বয়েসের হাসে?
কালে স্থবর্ণের বর্ণ মান, লো যুবতি।
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নব-ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী।

### ৭৩ সাংসারিক জ্ঞান

"কি কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগায়ে সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ুরে নাচায়ে ?
স্বতরিতে তুলি ভোরে বেড়াবে কি বায়ে
স্ংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে
কোন জন ? দেবে অর অর্দ্ধ মাত্র থায়ে,
স্কুধায় কাতর ভোরে দেখি রে ভোরণে ?
ছিঁড়ি ভার-কুল, বীণা ছুড়ি ফেল দূরে।"—
কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি।
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি ?
উদাসীন-দশা ভার সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি।

98

#### পুরুরবা

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজ্ঞাগরে, চিরি শিরঃ তার, লভে অমূল রতনে; বিমুখি কেশীরে আজি, হে রাজা, সমরে,
লভিলা ভ্বন-লোভ তৃমি কাম-ধনে!
হে স্থতা, যাত্রা তব বড় শুভ ক্ষণে!—
ঐ যে দেখিছ এবে, গিরির উপরে,
আচ্ছয়, হে মহীপতি, মূর্চ্ছা-রূপ ঘনে
চাঁদেরে, কে ও, তা জান ? জিজ্ঞাস সহরে,
পরিচয় দেবে স্থা, সমুখে যে বিসি।
মানসে কমল, বলি, দেখেছ নয়নে;
দেখেছ পূর্ণিমা-রাত্রে শরদের শশী;
বিধিয়াছ দীর্ঘ-শৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে;—
সে সকলে ধিক্ মান! ওই হে উর্কাশী!
সোণার পুতলি যেন, পড়ি অচেতনে।

96

### नेषत्रात्म छछ

শ্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
কণ কাল, অল্লায়ঃ প্রোরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে; দৈব-বিজ্ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা স্থবঙ্গ-মগুলে
ভোমার, কোবিদ বৈতা ? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভন্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে ?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজ্থামে
জীবে তুমি; নানা খেলা খেলিলা হর্ষে;
যমুনা হয়েছ পার; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল ভোমা ? স্মরণ-নিক্ষে,

মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে ?

> ৭৬ শনি

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে
জ্যোতিষী ? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি!
ছয় চন্দ্র রত্নরপে স্থর্গ টোপরে
তোমার; স্থকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি
হৈম সারসন, যেন আলোক-সাগরে!
স্থনীল গগন-পথে ধীরে তব গতি।
বাখানে নক্ষত্র-দল ও রাজ-মূরতি
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা বাজায়ে অম্বরে।
হে চল রশ্মির রাশি, স্থধি কোন জনে,—
কোন জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে?
জন-শৃত্য নহ তুমি, জানি আমি মনে,
হেন রাজা প্রজা-শৃত্য,—প্রত্যয়ে না আসে!—
পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে,
তব দেশে, কীটরূপে কুসুম কি নাশে?

99

### সাগরে তরি

হেরিমু নিশায় তরি অপথ সাগরে,
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে,
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি, ধীরে ধীরে চলে,
রক্ষে স্থধবল পাখা বিস্তারি অম্বরে!
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জলে
দীপাবলী, মনোহরা নানা বর্ণ করে,—

খেত, রক্ত, নীল, মিঞ্জিত পিঙ্গলে।
চারি দিকে ফেনাময় তরঙ্গ স্থাবরে
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ স্থানরী
বামারে, বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি।
ছাড়িতেছে পথ সবে আন্তে ব্যস্তে সরি,
নীচ জন হেরি যথা কুলের যুবতী।
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি,
শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি।

96

# সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্থরপুরে সশরীরে, শৃর-ক্ল-পতি
অর্জুন, স্থকাজ যথা সাধি পুণ্য-বলে
ফিরিলা কানন-বাসে; তুমি হে তেমতি,
যাও স্থথে ফিরি এবে ভারত-মগুলে,
মনোগানে আশা-লতা তব ফলবতী!—
ধগ্য ভাগ্য, হে স্থভগ, তব ভব-তলে!
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিলা সে সতী,
তিতিবেন যিনি, বংস, নয়নের জলে
(সেহাসার!) যবে রঙ্গে বায়্-রূপ ধরি
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সন্থরে
এ তোমার কীর্ত্তি-বার্তা।—যাও ক্রতে, তরি,
নালমণি-ময় পথ অপথ সাগরে!
অদ্শ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন স্থশরী
বঙ্গ-লক্ষা! যাও, কবি আশীর্বাদ করে!—

92

### শিশুপাল

নর-পাল-কুলে তব জনম স্থক্ষণে
শিশুপাল! কহি শুন, রিপুরপ ধরি,
ওই যে গরুড়-ধরজে গরজেন ঘনে
বীরেশ, এ ভব-দহে মুকতির তরি!
টিকারি কাম্মুকি, পশ হুলুঙ্কারে রণে;
এ ছার সংসার-মায়া অস্তিমে পাসরি;
নিন্দাছলে বন্দ, ভক্ত, রাজীব চরণে।
জানি, ইপ্তদেব তব, নহেন হে অরি
বাস্থদেব; জানি আমি বাগেদবীর বরে।
লোহদস্ত হল, শুন, বৈষ্ণব স্থুমতি,
ছিঁড়ি ক্ষেত্র; তোমায় ক্ষণ যাতনি তেমতি
আজি, তীক্ষ্ণ শর-জালে বধি এ সমরে,
পাঠাবেন স্থবৈকুঠে সে বৈকুঠ-পতি।

70

#### তারা

নিত্য তোমা হেরি প্রাতে ওই গিরি-শিরে
কি হেতু, কহ তা মোরে, স্কুচারু-হাসিনি ?
নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে,
দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী।
বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী
গিরি-তলে; সে দর্পণে নির্থিতে ধীরে
ও মুখের আভা কি লো, আইদ, কামিনি,
কুসুম-শয়ন থুয়ে স্বর্ণ মন্দিরে ?—

কিম্বা, দেহ কারাগার তেয়াগি ভ্তলে, স্মেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে, ভাল বাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে হৃদয় আঁধার তার খেদাইতে দূরে ? সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভস্তলে, জুড়াও এ আঁখি ছটি নিত্য নিত্য উরে॥

> ৮১ অর্থ

ভেবো না জনম তার এ ভবে কৃক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে
না শোভেন মা কমলা স্থবর্ণ কিরণে;—
কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে
কৃড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্বভাষা, অক্সের শোভা বাড়ায়ে আদরে!
কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয়? বাঁধা রমা চির কার ঘরে?
তার ধন-অধিকারী হেন জন নহে,
যে জন নির্বংশ হলে বিস্মৃতি-আঁধারে
ভূবে নাম, শিলা যথা তল-শৃত্য দহে।
তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে।—
রসনা-যক্তের তার যত দিন বহে
ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে॥

৮২ কবিগু<mark>ৰু দাত্ত</mark>ে

নিশান্তে স্থবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমতি ( তপনের অনুচর ) সুচারু কিরণে খেলায় তিমির-পুঞ্জে; হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভ্বনে
অজ্ঞান। জনম তব পরম স্কুলণে!
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ স্থুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিজা পুনঃ জাগিলা ভারতা।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম ভার দিয়া আধার নরকে,
যে বিষম ভার দিয়া, তাজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।
যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র । কোন্ কটি কাটে এ কোরকে ?

5-9

## পশুতবর থিওডোর গোল্ড ঠুকর

মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
লভিলা অমৃত-রদ, তুমি শুভ কণে
যশোরপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃতবিতা-রূপ সিন্ধুর মথনে!
পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার প্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্লীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে;
বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত-ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে।

সধা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি !— কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তবে ?

b-8

কবিবর আল্ফ্রেড্ টেনিসন্

কে বলে বসম্ভ অন্ত, তব কাব্য-বনে,
খেতদ্বীপ ? ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে! গায় পঞ্চ স্থরে
পিকেশ্বর, তুষি মনঃ স্থা-বরিষণে।
নীরব ও বীণা কবে, কোথা ত্রিভ্বনে
বান্দেবী ? অবাক্ কবে কল্লোল সাগরে?
তারারূপ হেম তার স্থনীল গগনে,
অনন্ত মধুর ধ্বনি নিরন্তর করে।
পূজক-বিহীন কভ্ হইতে কি পারে
স্থান্দর মন্দির তব ? পশ, কবিপতি,
(এ পরম্পদ পুণ্য দিয়াছে ডোমারে)
পূজাঞ্জলি দিয়া পূজ করিয়া ভকতি।
যশঃ-ফুল-মালা তুমি পাবে পুরস্কারে।
ছুঁইতে শমন ডোমা না পাবে শক্তি।

৮৫ কবিবর ভিক্**তর** হ্রাগো

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মূলে
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরষে!
পূর্ব, হে যশস্থি, দেশ তোমার স্থাশে,
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল বকুলে
বসস্থে! অমৃত পান করি তব ফুলে
অলি-রূপ মনঃ মোর মতু গো সে রসে!

হে ভিক্তর, জয়ী তুমি এই মর-কুলে!
আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে!
অক্ষয় বৃক্লের রূপে তব নাম রবে
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিছু তোমারে;
( ভবিয়ুদ্বক্তা কবি সতত এ ভবে,
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে)
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গল্যে মাটি হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে!

40

# ঈশ্বরচন্দ্র বিত্যাসাগর

বিভার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জল জগতে
হেমাজির হেম-কান্তি অমান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় স্থবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা ভার সে স্থ-সদনে!—
দানে বারিট্টনদীরপ বিমলা কিন্তুরী;
যোগায় অমৃত কল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তর্ক-দল, দাসরপ ধরি;
পরিমলে ফ্ল-কুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতল খাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশার স্থশান্ত নিন্তা, ক্লান্তি দূর করে!

64

### সংস্কৃত

কাগুনি-বিহীন তরি যথা সিক্ক্-জলে
সহি বছ দিন ঝড়, তরঙ্গ-পীড়নে,
লভে কৃষ্ণ কালে, মন্দ পবন-চালনে;
সে স্থলশা আজি তব স্থভাগ্যের বলে,
সংস্কৃত, দেব-ভাষা মানব-মগুলে,
সাগর-কল্লোল-ধ্বনি, নদের বদনে,
বজ্রনাদ, কম্পবান্ বীণা-ভার-গণে!—
রাজাশ্রম আজি তব! উদয়-অচলে,
কনক-উদয়াচলে, আবার, স্থন্দরি,
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে,
নব আদিত্যের রূপে! পূর্ব-রূপ ধরি,
ফোট পুনঃ পূর্বরিরূপে, পুনঃ পূর্ব-রূপে!
এত দিনে প্রভাতিল হখ-বিভাবরী;
ফোট মনানন্দে হাসি মনের সরস।

66

### বামায়ণ

সাধির নিজায় বৃথা স্থলর সিংহলে।—
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ-রূপ ধরি,
বিসলা শিয়রে মোর; হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জলে,
যাহে আজু আঁথি হতে অঞ্চ-বিন্দু গলে।
কে সে মৃঢ় ভূভারতে, বৈদেহি স্থলরি,
নাহি আর্ফে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে।

দিব্য চক্ষ্: দিলা গুরু; দেখিরু সুক্ষণে
শিলা জলে; কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে,
চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে,
কাঁপায়ে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে।
বিনাশিলা রামামুজ মেঘনাদে রণে;
বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষোরাজেশবে।

67

# হরিপর্বতে জৌপদীর মৃত্যু

যথা শমী, বন-শোভা, পবনের বলে, আঁধারি চৌদিক, পড়ে সহসা সে বনে; পড়িলা জৌপদী সতী পর্বতের তলে।—
নিবিল সে শিখা, যার স্থবর্ণ-কিরণে উজ্জ্বল পাগুব-কুল মানব-মগুলে!
অস্তে গেলা শশিকলা মলিনি গগনে।
মুদিলা, শুখায়ে, পদ্ম সরোবর-জলে!
নয়নের হেম-বিভা ত্যজ্জিল নয়নে।—
মহাশোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি স্থলরীরে কাঁদিলা, পূরি সে গিরি রোদন-নিনাদে; দানবের হাতে হেরি অমরাবতীরে
শোকার্ত্ত দেবেন্দ্র যথা ঘোর পরমাদে।
ভিতিল গিরির বক্ষঃ নয়নের নীরে;
প্রতিধ্বনি-ছলে গিরি কাঁদিল বিষাদে।

a •

# ভারত-ভূমি

"Italia | Italia | O tu cui feo la sorte, Dono infelice di bellezza!"

FILICAIA.

"কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি ! ইতালি ! এ ত্থ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি।"

কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারপে, নিশাকালে ঝলে ?
কিন্তু কৃতান্তের দৃত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?—
হায় লো ভারত-ভূমি! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাক্ত তোর, কুরক্ত-নয়নি,
বিধাতা ? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি!
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী
(হা ধিক্!) যবে যে ইচ্ছে, যে কামা হর্মতি!
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ; সুধা তিত অতি ?

৯১ পুথিবী

নির্দ্মি গোলাকারে তোমা আরোপিলা যবে বিশ্ব-মাঝে স্রষ্টা, ধরা ! অতি ক্রষ্ট মনে চারি দিকে তারা-চয় স্থমধুর রবে ( বাজায়ে স্থবর্ণ বীণা ) গাইল গগনে, কুল-বালা-দল যবে বিবাহ-উৎসবে
হলান্থলি দেয় মিলি বধ্-দরশনে।
আইলেন আদি প্রভা হেম-ঘনাসনে,
ভাসি ধীরে শৃত্যরূপ স্থনীল অর্ণবে,
দেখিতে ভোমার মুখ। বসস্ত আপনি
আবরিলা শুাম বাসে বর কলেবরে;
আঁচলে বসারে নব ফুলরূপ মণি,
নব ফুল-রূপ মণি কবরী উপরে।
দেবীর আদেশে ভুমি, লো নব রমণি,
কটিতে মেখলা-রূপে পরিলা সাগরে।

25

### আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নিম্মিল মন্দির যারা স্থলর ভারতে:
তাদের সস্তান কি হে আমরা সকলে !—
আমরা,—ছর্বল, ক্ষীণ, কুখাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঞ্জলে !—
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল খুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গদ্ধে ! কে কবে মোরে ! জানিব কি মতে !
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে !—
রে কাল, পুরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শৃত্য দেহ তুই ! অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃত-কল্পে ! পুনঃ কি হর্ষে,
গুরুকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে !

20

### न कुल्ला

মেনকা অপ্যারপী, ব্যাসের ভারতী প্রাপবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে, শকুন্তলা স্ফারীরে, তুমি, মহামতি, কথরপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে, কালিদাস! ধল্য কবি, কবি-কুল-পতি!— তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে কে না ভাল বাসে তারে, তৃমন্ত যেমতি প্রেমে অন্ধ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে? নন্দানের পিক-ধ্বনি স্থমধুর গলে: পারিজাত-কুস্থমের পরিমল খাসে; মানস-কমল-ক্লচি বদন-কমলে; অধরে অমৃত-মুধা; সৌদামিনী হাসে; কিন্তু ও মৃগাক্ষি হতে যবে গলি, ঝলে অশ্রুগারা, ধৈর্যা ধরে কে মর্জ্যে, আকাশে ?

98

# বালাকি

স্বপনে ভ্রমিষ্ক আমি গহন কাননে

একাকী। দেখিলু দূরে যুব এক জন,

দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন আহ্মণ—
জোণ যেন ভয়-শৃত্য কুরুক্ষেত্র-রণে।

"চাহিস্ বধিতে মােরে কিসের কারণে?"

জিজ্ঞাসিলা দ্বিজ্বর মধ্র বচনে।

"বধি তোমা হরি আমি লব তব ধন,"

উত্তরিলা যুব জন ভীম গরজনে।—

পরিবরতিল স্বপ্ন। শুনিম স্থরে
স্থাময় গীত-ধ্বনি, আপনি ভারতী,
মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ, স্বর্ণ বীণা করে,
আরম্ভিলা গীত যেন—মনোহর অতি!
সে তুরস্ত যুব জন, সে বৃদ্ধের বরে,
হইল, ভারত, তব কবি-কুল-পতি!

36

# শ্রীমন্তের টোপর

——"শ্রীপতি ——————— শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর ॥" চণ্ডী।

হেরি যথা শফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে,
পড়ে মংস্থরক্ক, ভেদি স্থনীল গগনে,
( ইল্র-ধ্যুঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে )
পড়িল মুক্ট, উঠি, অকৃল সাগরে,
উজলি চৌদিক শত রতনের করে
ক্রেতগতি! মৃছ হাসি হেম ঘনাসনে
আকাশে, সন্তাষি দেবী, স্থমধুর স্বরে,
পদ্মারে, কহিলা, "দেখ, দেখ লো নয়নে,
অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে
লক্ষের টোপর, স্বি! রক্ষিব, স্বজনি,
খুল্লনার ধন আমি।"—আশু মায়া-বলে
স্বর্ণ ক্ষেমন্করী-রূপ লইলা জননী।
বজ্জনথে মংস্থারক্ষে যথা নভস্তলে
বিঁধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি।

26

# কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে!
করি ভত্মরাশি, ফেল, কর্মনাশা-জলে!—
স্কভাবের উপযুক্ত বসন, যে বলে
নার বুনিবারে, ভাষা! কুখ্যাতি-নরকে
যম-সম পারি তারে ডুবাতে পুলকে,
হাতী-সম গুঁড়া করি হাড় পদতলে!
কত যে ঐর্য্য তব এ ভব-মগুলে,
সেই জানে, বাণীপদ ধরে যে মস্তকে!
কামার্ত্ত দানব যদি অপ্সরীরে সাধে,
ঘুণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে;
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেম-ডোরে বাঁধে
মনঃ তার, প্রেম-সুধা হরষে সে দানে।
দূর করি নন্দঘোষে, ভক্ত শ্রামে, রাধে,
ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে।

59

### মিত্রাক্ষর

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
শ্মরিলেট্রস্বদয় মোর জলি উঠে রাগে!
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
মনের ভাগুরে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে?—

কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে ?
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে !
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাক্তবীর জলে ?
কি কাজ স্থগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে ?
প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী-সম পদ কেন লোহ-ফাঁসে ?

24

### ব্ৰজ-রতাত

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের স্থুন্দরী ?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খদি
আঞ্র-ধারা ; মুকুতার কম রূপ ধরি ?
বিন্দা,—চন্দ্রাননা দৃতী—ক মোরে, রূপদি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি ?—
বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গায় যোড় করি ?—
বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গায় যোড় করি ?—
কাঙ্গান্ত কি এত দিনে গোকুলের লীলা ?
কোথায় রাখাল-রাজ পীত ধড়া গলে ?
কোথায় বেরহিণী প্যারী চাক্রশীলা ?—
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা।

22

### ভুত কাল

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূত কালে, —কোন্ মূল্য—এ মন্ত্রণা কারে লয়ে করি ? কোন্ধন, কোন্মুজা, কোন্মণি-জালে

এ ত্ল্লভ জব্য-লাভ ? কোন্দেবে স্মরি,
কোন্যোগে, কোন্ভপে, কোন্ধর্ম ধরি ?
আছে কি এমন জন বাহ্মণে, চণ্ডালে,
এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে বরি,
এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে ?—
পশে যে প্রবাহ বহি অকূল সাগরে,
ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্বত-সদনে ?
যে বারির ধারা ধরা সভ্ফার ধরে,
উঠে কি সে পুনঃ কভু বারিদাতা ঘনে ?—
বর্তমানে তোরে, কাল, যে জন আদরে
তার তুই ৷ গেলে তোরে পায় কোন্জনে ?

200

প্রফুল্ল কমল যথা স্থনির্মাল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্থ-মূরতি;
প্রেমের স্থবর্ণ রঙে, স্থনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ জ্ঞদয়-স্থলে,
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি
যত দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মগুলে ?—
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,
সেই রূপে থাক তুমি! দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে;
যেখানে যখন যাই, যেখানে বা ঘটে!
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে!
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে।

### ১০১ আশা

বাহ্য-জ্ঞান শৃত্য করি, নিজা মায়াবিনী
কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে!—
কিন্তু কি শকতি তোর এ মর-ভবনে
লো আশা!—নিজার কেলি আইলে যামিনী,
ভাল মন্দ ভূলে লোক যথন শয়নে,
ত্থ, স্থ, সত্য, মিথ্যা! তুই কুহকিনী,
তোর লীলা-খেলা দেখি দিবার মিলনে,—
জাগে যে স্থপন তারে দেখাস্, রঙ্গিণি!
কাঙ্গালী যে, ধন-ভোগ তার তোর বলে;
মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগরে,
(ভূলি ভূত, বর্ত্তমান ভূলি তোর ছলে)
কালে তীর-লাভ হবে, সেও মনে করে!
ভবিদ্যৎ-অন্ধকারে তোর দীপ জ্ঞলে;—
এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে?

### ১০২ সমাপ্তে

বিসজ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
( হলয়-মগুপ, হায়, অন্ধকার করি!)
ও প্রতিমা! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অঞ্চ-ধারা মনোহঃখে ঝরি!
তথাইল হরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্মা, কর্ম! ভুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে খেলাইন্ম যাহে পদ-বলে
অল্প দিন! নারিন্ম, মা, চিনিতে ভোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
( যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে!)
এবে—ইল্পপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ম কর বঙ্গ—ভারত-রতনে।

### পাঠভেদ

মধুস্দনের জীবিতকালে 'চতৃদ্দশপদী কবিতাবলী'র ছুইটি সংশ্বরণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংশ্বরণ ১২৭০ সালে, ইংরাজী ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, "শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বস্থ কোং ষ্ট্রান্হোপ্ যথ্নে মৃব্রিত" করেন। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২২। "প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপনে" লিখিত আছে—

মাইকেল মধুক্ষন ইংলতে দেড় বংশর থাকিয়া [১৮৬২ প্রীষ্টাব্বের জুন মাদ হইতে ]১৮৬০ দালের অক্টোবর মাদে ফ্রান্স রাজ্যে গমন করেন এবং ভরদেল্দ নামক তথাকার স্থাদিদ্ধ নগরে তুই বংশর কাল অবস্থিতি করেন। তিনি এই সময়ে 'চতুর্কণপদী করিতাবলি' নাম দিয়া একশতটি করিতা ছাপাইবার জন্ত আমাদিগের নিকট পাঠাইরা দেন।…

আমরা গ্রন্থকারের হস্তাক্ষর দেখিয়াই উক্ত কবিতাগুলির মুদ্রাক্ষার্থ্য সম্পন্ন করিয়াছি; পরস্ক কবিবরের অমুপস্থিতি নিবন্ধন প্রফ সংশোধন করিতে, বোধ হয়, কোন কোন স্থানে ভূল বহিয়া গিয়া থাকিবে,…।

…তিনি স্বভন্তার হরণ-বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়। সময়ভাবে শেষ করিতে পারেন নাই।…তিলোত্তমা-দন্তব কাব্য আগুন্ত সংশোধিত করিবার এবং বিগুলিয়োপযোগী আর একথানি নীতিগর্ভ পৃস্তক রচনা করিবারও মানদ করিয়াছিলেন; কিন্তু দময়াভাবে দে গুলিও শেষ করিতে পারেন নাই, দকলেরই কিয়দংশ মাত্র লিখিয়া কান্ত হইয়াছেন।…

আমরা উপর্যুক্ত স্বভদ্রাহরণ, তিলোত্তমা, ও হিতোপদেশের বেং অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা 'অসমাপ্ত কাব্যাবলি' শিরোনাম দিয়া চতুর্দ্দশপদীর শেষভাগে সংযোজিত করিয়া দিলাম ।…

১লা আগষ্ট ১৮৬৬। শ্রীঈখরচন্দ্র বস্থ কোং।
"অসমাপ্ত কাব্যাবলি" (পৃ. ১০১-২২) দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এগুলি বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীর "বিবিধ" খণ্ডে মৃদ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৭৫ সালে, ইংরেজী ১৭ মার্চ ১৮৬৯। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০২। প্রকাশক ঈশ্বরচন্দ্র বস্থু কোং। কবি এই সময় ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রথম ও দ্বিভীয় সংস্করণের পাঠভেদ পর-পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল—

# मध्रुपन-धार्वावनी

| কবিতা-সংখ্যা | গংক্তি | প্রথম সংস্করণ                           | দ্বিতীয় সংস্করণ                       |
|--------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 2            | 9      | পান্ধে                                  | পেছে                                   |
| 9            | > -    | গৃহে ভব                                 | মাতৃ-কোবে                              |
| e            | 28     | মুণ্ডল                                  | মণ্ডলে                                 |
| ь            | \$8    | ভাবে মনে                                | ভাবি মনে                               |
| ٥            | 9      | অৰ্পিলা                                 | অরপিলা                                 |
|              | ٥      | বল্যে                                   | বলে                                    |
| ٥٠           | 2      | परि                                     | <b>न</b> थ                             |
|              | 8      | ৰথা ক্ষুণ্ণ মনে প্ৰিয়া<br>শৃশাদৰে ছিল। | বেখানে বিরহে প্রিরা<br>কুণ্ণ মনে ছিল।  |
|              | 28     | মূদে, কমো তারে, দৃত,<br>এ বিরহে মরি!    | মৃত্ নাদে, ক্ষয়ে তারে<br>এ বিরহে মরি! |
| 25           | 8      | ঢাকিয়াছে ঘোমটায়<br>স্থচন্দ্ৰ-বদনে ?   | পাথা-রূপ ঘোমটায়<br>ঢেকেছে বদনে ?      |
| 50           | . 6    | গাই                                     | গেয়ে                                  |
|              | ৮      | भानः-भटतावटत                            | মান-সব্বোব্বে                          |
| 38           | ¢      | তুই !                                   | তুমি।                                  |
|              | ৬      | ভোর                                     | ত্ব                                    |
| 36-          | 2      | ভূভারতে                                 | ভূভারত                                 |
| 28           | ٦      | আশ্চর্য্য-রূপ                           | শাচার্য্য-রূপে                         |
| ৩৪           | _      | কবতক্ষ-নদ                               | কপোতাক্ষ-নদ                            |
| 81-          |        | করুণা-রুস                               | করুণ-রুস                               |
|              | >>     | দৈব-বাণী                                | দেব-বাণী                               |
| es           | ৬      | পেন্বেছি তোমায়                         | পেয়েছি উমায়                          |
| હર           | ъ      | কামড়ি                                  | কামড়ে                                 |
| ₩8           | 22     | লোহ-নখ                                  | <b>লোহ-</b> ক্ৰম                       |
| 96           | >>     | অকৃল সাগরে                              | অপথ সাগরে                              |
|              |        |                                         |                                        |

### পরিশিষ্ট

#### তুরুহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

- ১। ভারত-সাগরে—মহাভারত-রূপ সমূদ্রে। পতি-গ্রামে—পতিগণে।
- ৩। বন্ধভাষা—এই কবিতার আদি রূপ "ভূমিকা"র এটব্য। শেইটিই বাংলার সনেট-আবিজ্ঞা মধুস্দনের প্রথম সনেট।

অবরণ্যে—অবরেণ্যে ব্যাকরণসমত পাঠ। শৈবল—শৈবাল, শেওলা।

- ৪। কমলে কামিনী—বিশেষ বিবরণ মৃকুলরাম চক্রবর্ত্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' স্তুষ্টব্য।
  বঙ্গ-হাদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী—কালীদহে কমলে কামিনী যেমন অপূর্ব্ব,
  বঙ্গবাদীর হাদয়-সরোবরে চণ্ডীকাব্যও তেমনই।
- শ্বরপূর্ণার ঝাঁপি—বিশেষ বিবরণ ভারতচন্দ্রের 'অল্লদামকলে' দ্রষ্টব্য।
   রাখে ঘথা স্থামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে—[দেবতারা] যেমন সমৃত্র-মন্থনলক স্থা
   চন্দ্রের মণ্ডলে বত্বে লুকায়িত রাখিয়াছিলেন।
- ৬। ভাষা-পথ—ভাষা এখানে চলিত ভাষা, মাতৃভাষা।
- ৮। সৌদামিনী দ্বনে—ঘনে মেঘে; মেঘে সৌদামিনী।
  নাহি ভাবি মনে—"ভাবি" মূলাকর-প্রমাদ, প্রথম সংস্করণে "ভাবে" আছে।
  "ভাবে" হইলেই অর্থ হয়।
- ১। বলে—"বলিয়া"র অপত্রংশ। প্রথম সংস্করণে "বল্যো" ছিল।
- ১২। ভাষের—কোপের।
- ১৩। কলে—কলম্বনে, শব্দে।
- ১৪। বিশ্বিকা—তেলাকুচা।
- ১৫। উর্দ্ধগামী জনে—উর্দ্ধগামী জনের পকে।
  বিকলে—বিকল হইয়া; এ-কার যোগে এইরূপ ক্রিয়া-বিশেষণের প্রয়োগ
  মধুস্দন বহু স্থানে করিয়াছেন; যথা, মূদে (২১, ২৬), চঞ্চলে (৪৮),
  ফ্রান্ডে (৫৫), প্রচণ্ডে (৫৫), প্রগাড়ে (৬২)।

ওথা—ওথানে।

১१। गीनि—উग्रीनिত कतिया, सिनिया। वायु-हेक्क-वायूगरनित मस्या व्यष्ट ।

- ১৮। ভূভারত—ভারতবর্ষের লোক। সনাতনে—"সনাতনি" ব্যাকরণসমত পাঠ।
- ১৯। কি কাক, কি পিকধ্বনি-কি কাক্ধনি, কি পিক্ধনি। অবতার-অবতীর্ণ হও।
- ২০। বামে কমকায়া •• •বচনেশ্বরী দক্ষিণে রমা এবং বামে বচনেশ্বরী হইবে;
  প্রতিমাম্থী দর্শকের পক্ষে অবশ্য মধুস্দনের বর্ণনা সক্ষত।
- ২১। মূদে—মূত পদে। এ বাজী করি রে—এই সকল ভেলকি দেখাইয়া।
- २२। कि क्रिनी-कि किःवा।
- २४। জোনাকীব্ৰজ—জোনাকীদমূহ। তারাদলে—তারকাদমূহের মধ্যস্থিত।
- २৫। कह निम्ना यादन-यात ( भवत्मत्र ) माहारमा वन ।
- ২৭। তাঁরে—ছায়ারে।
- ২৮। অসম্ভ্রমে—নির্ভয়ে; সম্ভ্রম প্রদামিপ্রিত ভয়।
- ৩০। ঘনে—অবিবলভাবে। গ্রাহ—গ্রহ।
- ৩১। বদরীর তলে—বদরিকাশ্রমে। অনম্বরে—অম্বরে, আকাশে (মধুস্দনের প্রয়োগ)।
- ৩২। যথায় শিশিরের বিন্দু ফুল ফুল-দলে—ছই সংস্করণেই এইরূপ আছে। একটি অক্ষর অধিক হওয়াতে ছন্দপতন-দোষ ঘটিয়াছে। "যথায়" সম্ভবতঃ মুদ্রাকর-প্রমাদ, "যথা" হইবে।
- ত। দড়ে রড়ে—ক্রতগতি দৌড়াইয়া। আশ্রম—শান্তিপূর্ণ স্থান, আশ্রয়।
  ভাসে শিশু যবে, কে সান্তনে তাবে ?—দুই সংস্করণেই এই পাঠ আছে।
  সম্ভবতঃ "ভাসে শিশু যবে, কহ, কে সান্তনে তাবে ?" এইরূপ হইবে।
- ৩৪। বিরলে—বিদেশের স্বজনহীন অবস্থায় কবি আপনাকে নিঃদক্ত কল্পনা করিয়াছেন। স্থা-রীতে—বন্ধুত্বের রীতি অস্থায়ী।
- ৩৫। ঈশ্বরী পাটনী—বিশেষ বিবরণ ভারতচন্ত্রের 'অন্নদামঙ্গলে' দ্রষ্টব্য।
  কামিনী কমলে—কমলে কামিনী।
  পদ-ছায়া-ছলে অভলে—পদছায়া জলে পড়িয়া ফুল কনক-কমলের ভ্রম উৎপাদন
  করিতেছে।
- ৩৯। তেজাকর—তেজ+আকর (মধুস্দনের প্রয়োগ)।
- ৪০। স্বভজা-হরণ—স্বভজা-হরণ কাব্য রচনা করিবার বাসনা মধুস্দনের ছিল, লেখা
  আরম্ভ করিয়াছিলেন, শেষ হয় নাই।
  ভাগ্যবান্তর—(মধুস্দনের প্রয়োগ)।
- ৪১। তুমকী-তুমকী, একতারা। ক কহ। সাদে-সাধে।
- ৪২। তৃতাশে— স্থিতে। চল জলে—ধাৰ্মান জলে, স্ৰোতে।

- ৪৩। বৈজয়ন্ত ইক্সের প্রাদাদ। কবি কবিগণ। পুট করে অঞ্জলিবদ্ধ হতে।
- ৪৪। ছদ্মী—ছদ্মবেশী।
- ৪৫.। বাত্তম্ম-বাঞ্চাময়।
- ৪৬। বন্ধদেশে এক মাতা বন্ধুর উপলক্ষে—ম'তা বন্ধুর নাম না থাকিলেও ইহা থে,
  বিভাগাগর মহাশায়ের উদ্দেশে লেখা, তাহা বঝা যায়। তোমার প্রদাদে
  আজিও বাঁচিয়া আছি এবং কত বিভাগাভ করিয়াছি, তাহা তৃমি স্নেহের
  আহলাদে দেখিবে, ইত্যাদি উক্তি বিভাগাগর মহাশ্যকে লিখিত চিঠির
  মধ্যেই আছে।

আজু--আজিও।

৪৭। ঠাট-ছলে—ঠাট্টার ছলে। কি স্থন্দর অট্টালিকা, কি কুটার-বাদী—কি স্থন্দর অট্টালিকাবাদী অথবা কি কুটীরবাদী।

এ নদ-পাড়ে—নদীপারস্থিত শ্বশানে।

- ৪৮। শ্রদের—শরতের। তরাদে—"গরাদে" দঙ্গত ইইত।
- ৪৯। শোকের বিহ্নলে—শোকের বিহন্দভায়। চিরজ্ঞে—চিরকালের জন্ত।
- ৫২। খ্রামান্সী—খ্রামলা বন্ধভূমি। বাদে—বাদ করে। জ্যোৎস্না—জ্যোতি।
- ৫৩। চাঁদের পরিধি-পরিধি বৃত্ত।
- ८३। देवशायत— देवशायन-इत्तः। न्द्रश्न-इदा— नृष्टि विज्ञमकादी ।
- ৫৬। "সিংহ-বৎসে।" স্থলে "সিংহ-বৎদে," হইলে ভাল হইত। অস্তের শয়নে—অন্তিম শয়নে।
- ৫৭। ক্লপদ—ক্লবান্। চৌপর—টোপর। উভে—উভয়বে।
- ৫৯। স্থনাগকেশরী-স্থদৃশ্য নাগকেশর-ফুল। দিহরি-শিহরি।
- ৬০। উন্মদা-উন্মন্তা।
- ৬২। চাপ—ধন্থ। আরবে—আরাবে, শবে। পাবনি —পবন-পুত্র ভীম।
- ৬৩। রৌশ্র—জুদ্ধ।
- ৬৪। খরে—প্রথবন্ধণে। তড়িত—তড়িং।
- ৬৬। ঢেউর গমনে--ভরত্ব-প্রবাহে।
- ৬৮। মোহে গন্ধে গন্ধবদ দহি হুতাশনে—অগ্নিজালা দহিয়া ধূপ স্থান্ধে মোহিত করে।
- ৭০। যদপিও—বভাপি ( মধুস্দনের প্রয়োগ )।

- ৭২। ভাষা—কবি এথানে মাতৃভাষা বাংলার বন্দনা করিতেছেন।
  বয়েদের হাদে—বয়স্কার হাদিতে।
- ৭৩। সাংসারিক জ্ঞান—কবির বিচিত্র আত্মবিলাপ, দারিদ্রোর তাড়নে তিনি বেন পরাভূত হইতেছেন।

वाद्य-वारिया। शाद्य-शिरया। ছूफ्-ছूं फि।

- १८। अङ्गारात- अङ्गत ( मधुर्मानत श्रामा )। अप्न-अप्ना।
- ৭৫। অল্লায়্:—ছন্দের জন্ম "অল্ল-আয়ু" পড়িতে হইবে। জীবে—জীবনে, জীবিতকালে।
- ৭৬। ছয় চক্র—ছয় উপগ্রহ, আধুনিক গণনায় আট উপগ্রহ। সারসন—কোমববন্ধ ধীরে—শনির গতি মৃত্; এই কারণে শনৈশ্চর নাম। চল—চলনশীল।
- ११। जल्य-अथरत्रश्राहीन।
- १৮। नीमप्रशि-पद १४--- मप्रत्यंत्र नीम क्रम्भथ।
- ৭৯। যাতনি--্যাতনা দিয়া।
- ৮০। এ ছলে—এই ছদ্মবেশ ধরিষা অর্থাৎ তারা-রূপে। উরে—উদিত হইয়া।
- ৮৫। গল্যে—গলিয়া।
- २८। क्न-वाना-मन यत्व-यत्व चथा ( मधुरुमत्वद खाद्यांग )।
- ৯২। অমৃত-আসারে— অমৃতধারায়। শুক্লকে—শুকুপকে।
- ৯৪। পরিবরতিল—পরিবর্ত্তিত হইল।
- २८। परच्यत्र--गाह्याहा। नत्क्य होत्रय-नक मूजा मृत्नाय होत्रय।
- ৯৭। কুচ্ছ-কুংদিত।
- ১০১। কেলি—থেলা।
- ১০২। পদ-বলে—পা-ছইটিকে বৈঠা করিয়া, আপন পায়ের জোরে। কেছ কেছ দরস্বভীর চরণ-রুপায়—এ অর্থ করিয়াছেন; তাহা দক্ষত মনে হয় না।

বিবিধ



# বিবিধ—কাব্য

# मार्टेरकल मधुमूनन मख

সম্পাদক: শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসজনীকাস্ত দাস



বৃদ্ধীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ২৪০০১, আপার সারকুলার রোড় ফ ক্লিকাতা প্রকাশক শ্রীরামকমল সিংহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পুরিষ্ণ

প্রথম সংস্করণ—ফাস্তন, ১৩৪৭ দিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫০ তৃতীয় সংস্করণ—আযাঢ়, ১৩৫৪

বার আনা

# ভূমিকা

মধুসূদনের সাহিত্য জীবন নানা কারণে নানা ভাবে খণ্ডিত ও বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল। চিটিপতে প্রকাশিত তাঁহার বছবিধ সহল্ল, পরিণামে সেগুলির বিঘলতা এবং তাঁহার বিবিধ জসম্পূর্ণ কাব্য ও কবিতায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নানা সময়ে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে অনেকগুলি কাব্য ও কবিতা রচনা আছে করিয়াছিলেন, বিশ্ব শেষ করিতে পারেন নাই। এই অসম্পূর্ণ কাব্যগুলির মধ্যে তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও নীতিগর্ভ ক বিতাবলীই আমাদের বিশেষ আক্ষেপের কারণ হইয়া আছে। বর্ত্তমান সংস্করণ গ্রন্থাবলীর এই বিবিধ ধণ্ডটি কবি মধুসূদনের বিরাট সম্ভাবনার ও বিপ্রপ্র নৈরাগ্যের নিদর্শন।

এই বিক্ষিপ্ত কবিতা ও কাব্যাংশগুলি আমরা নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। কবির জীবিতকালে বিভিন্ন সামহিক-পত্রে ইহাদের কয়েকটি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; বাকিগুলি তাঁহার মৃত্যুর পরে সামহিক-পত্রে বা জীবন-চরিতে প্রকাশিত হইয়াছে। একই কবিতার কোন কোন স্থানে দুইরূপ পাঠ পাওয়া গিয়াছে; আমরা নিজেদের বুদ্ধিমত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। কয়েকটি অসম্পূর্ণ কবিতা মধুস্পুদনের 'চতুর্দ্ধশপদী কবিতাবলী'র ১ম সংস্করণের (ইং ১৮৬৬) পরিশিষ্টে "অসমাপ্ত কাব্যাবলি" নামে বাহির হইয়াছিল। দীননাথ সাক্যাল-সম্পাদিত 'চতুর্দ্ধশপদী কবিতাবলী'র শেষে একটি অপ্রকাশিত-পূর্বে কবিতা আছে। আমরা এই খণ্ডে এই সকলগুলিই একত্র সন্ধিবিষ্ট করিলাম। "বর্ধাকাল" ও "হিম্ঝতু" কবির বালারচনা। কবিতাগুলিকে যত দূর সম্ভব্, কালামুক্রমিক সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যে যে স্থান ইইতে কবিতাগুলি সংগৃহীত, নিম্নে তাহার নির্দেশ দিলাম।—

বর্ষা কাল, হিম্বডু --- কৌবন-চরিত," বোগীক্সমাথ, পৃ. ১১০->
রিজিয়া ঐ পৃ. ৬৭৮-৮০
কবি-মাতৃতাষা ঐ পৃ. ৪৭৭
আন্তা-বিলাণ--তন্তবোধিনী পত্রিকা, ৯৭৮৩ শক, আছিল
বঙ্গভূমির প্রতি--সোমপ্রকাশ, ১৬ জুন, ১৮৬২

### ভারত-বৃত্তান্ত্ৰ; ক্রোপনীবয়ধর—প্রবাসী, ভাক্ত ১৩১১ নংগ্রহা—জাব্যদর্শন, ভাক্তন ১২৯০, পৃ. ২৮৮

হভেড়া হরণ—চতুর্দশণদী কবিভাবলী, ১২ সংক্রণ, পু. ১০১-৪

### শীতিগৰ্ভ কাৰ্য :

| 16-1-11-0                            |                   |                          |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| ষয়ুৰ ও পৌরী                         | , . <b>à</b>      | পু, ১১৪-৬                |
| কাক ও শৃগালী                         | ?                 | शृ. ১১१-४                |
| র্মাল ও স্বর্ণলভিকা                  | · · · ·           | · পৃ. ১১৮-২ <del>২</del> |
| অৰ ও কুরজ 🕒 🛶                        | বন-চরিত্ত' 🤞      | ं शुं. ६२८               |
| ্দবদৃ <b>ত্তি— চিকিৎ</b> স†তত্ত্ব-বি | জ্ঞান এবং সমীরণ,  | ১৩০১ সাল, পু. ৩৮         |
| গদা ও সদা— প্রবাসী                   |                   |                          |
| বুকুট ও মণি — চতুর্দ্দশ্রন           | ी. मीममाथ,        | প, ৯৮                    |
| কুৰ্য্য ও মৈনাক-গিদ্নি 🧪             | 70 B 3 - 3        | ે.<br>ે. તેમ-১.১         |
|                                      | Spare C           |                          |
| পীড়িত সিংহ ও অক্সান্ত প্ৰ           |                   | - 9. see-4               |
| সিংহ ও মশক                           | <b>A</b> ,        | *                        |
| ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দের উত্ত         | রে —'জীবল-চরি     | 15° 9', 606-9            |
| পুরুলিয়া — (জ্যাতিরিক               | ণ, এপ্রিল ১১৭২,   | ે જું. ১১૧               |
| পরেশনাথ গিরি — আর্হাদর্শন,           |                   | रेंग ऽ२»ऽ                |
| কবির ধর্মপুত্র 🕟 — জ্যোতিরিজ         |                   | 9j, 8 o                  |
| পঞ্চলাট গিত্রি —'মধু-স্বৃতি', ব      |                   | . જુ. ૯૨૨                |
| পঞ্চকোটন্ত বাজনী                     |                   | જુ. (૨ંડ                 |
| পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত 🐪 🔄       |                   | ું. ૯ <b>૭-</b> ૪        |
| সমাধি-লৈপি 😁 — 'জীবন-চল্লিড          | st in a principal | ୍ରମ୍. ଏଡର                |
| পাগুৰ-বিজয়                          |                   |                          |
| Erfolgen                             | हर्ग है .         |                          |
|                                      | ঐ আবণ             | 2597                     |
| হতাশা-পীড়িত সদয়ের বু:খধ্যমি        | ্র বৈশ্ব          | , \$25.5                 |
| टमयमामवीश्रम् 🖖 🐪 🐫                  |                   |                          |
| জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সং      |                   |                          |
| পঞ্চিবর শীযুক্ত ঈশরচন্দ্র বিদ্যাসাগ  |                   |                          |
| ,                                    |                   |                          |

# স্ভীপত্ৰ

| বৰ্ষাকাল                        | •••   | •          |
|---------------------------------|-------|------------|
| হিম্পাঙ্                        | • • • | •          |
| রিজিয়া                         | ***   | 8          |
| কবি-মাতৃভাষা                    | •••   | ঙ          |
| আত্ম-বিলাপ                      | ***   | ৬          |
| বন্ধভূমির প্রতি                 | • • • | 5          |
| ভারত-বৃত্তান্ত ঃ জৌপদীস্বয়ন্বর | * * * | 20-22      |
| ম্ভাগৰা                         | * * * | 25         |
| হুভদ্রা-হরণ                     | • • • | 20         |
| নীতিগৰ্ভ কাব্য:                 |       |            |
| ময়ুর ও গোরী                    | 4 4 5 | 24         |
| কাক ও শৃগালী                    | •••   | 29         |
| রস্থা ও স্বৰ্ণ-লতিকা            | ••••  | 22         |
| অশ্ব ও কুরন্থ                   | •••   | \$>        |
| <b>(म व</b> मृष्टि              | ****  | <b>২</b> 8 |
| গদা 🧐 সদা                       | ****  | २०         |
| কুক্ট ও মণি                     | ****  | 22         |
| সূষ্য ও মৈনাক-গিরি              | ****  | 45         |
| মেয় ও চাতক                     | ****  | 9;         |
| পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু      | ****  | <b>৩</b> 8 |
| সিংহ ও মশক                      | ****  | 9          |
| ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে |       | 99         |
| পুরুলিয়া                       |       | 99         |
| পরেশনাথ গিরি                    | 1 4 7 | <b>©</b> b |
| ক্বির ধর্মপুত্র                 | ****  | <b>©</b>   |

### मध्यं नन-श्रश्वनी

| পঞ্চকোট গিরি                          |       | 95     |
|---------------------------------------|-------|--------|
| পঞ্চকেটিন্স রাক্সশ্রী                 | • • • | 8 •    |
| পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত            |       | 85     |
| সমাধ-লিপি                             |       | 8>     |
| পাশুববিজয়                            | ••••  |        |
| ছর্ষ্যোধনের মৃত্যু                    |       | 85     |
| সিংহল-বিজয়                           | •••   | . • 8३ |
| হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের তুঃবংধনি         | * * * | 86     |
| দেবদানবীয়ুম্                         | •••   | ৪৬     |
|                                       | ***   | 89     |
| জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে | *     | 89     |
| পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশরচন্দ্র বিভাসাগর |       | 85     |

# ব্ধাকাল

গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, হুখে কেলি করে,
দানবাদি, দেব, ফ্লু স্থেতি অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কল্ছ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়॥

# হিমঋতু

হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
মনাগুনে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে আর।
ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার
আগিবে বসস্ত আশা—এই আশা সার।
আশায় আশ্রিত জনে নিরাপ করিলে,
আশাতে আশার বশ আশায় মারিলে।
স্প্রিয়াছি আশাতক্র আশিত হইয়া,
নম্ট কর হেন তেরু নিরাশ করিয়া।
বে জন করয়ে আশা, আশার আশাসে,
নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে॥

# রিজিয়া

হা বিধি, অধীর আমি! অধীর কে কবে, এ পোড়া মনের জালা জুড়াই কি দিয়া? হে স্মৃতি, কি হেতু যত পূৰ্ববিদ্যা কয়ে, দিগুণিছ এ আগুন, জিজ্ঞাসি তোমারে! কি হেতু লো বিষদন্ত ফণিরূপ ধরি, মৃত্মু তি দংশ আজি জর্জার জদয়ে ? কেমনে, লো হুষ্টা নারি, ভুলিলি নিষ্ঠুরে আমায় ? সে পূর্বে সত্য, অঙ্গীকার যত, সে আদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে ভুলিল ও মন তোর, কে কবে আমারে গ হায় লো সে প্রেমাঙ্কুর কি তাপে শুকাল গ এ হেন স্থবর্ণ-দেহে কি স্থথে রাখিলি এ হেন তুরস্ত আত্মা, রে তুরাত্মা বিধি ! এ হেন স্থবর্ণময় মন্দিরে স্থাপিলি এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কো তুকে ? কোথা পাব হেন মন্ত্র যার মহাবলে ভূলি ভোরে, ভূত কাল, প্রমন্ত যেমতি বিস্মরে ( সুরার তেজে, যা কিছু দে করে ) জ্ঞানোদয়ে ? রে মদন, প্রমত্ত করিলি

বোগীক্রদাথ বহুর 'জীবন-চরিতে' প্রকাশঃ—"হলডানা রিজিয়া সমাট্ আল্তামার্টের ছহিতা এবং কৃতবৃদ্দীনের দেছিত্রী ছিলেন। সম্প্রদলমান নরনারীগণের চরিত্রে মনুয়-প্রকৃতির কঠোর ভাব প্রকাশিত করিবার অধিকতর স্থোগ প্রাপ্ত হইবার আশায় মধ্পুদন রিজিয়া নাটক আরত করিয়াছিলেন। নিরিজয়ার পাণ্ডলিবির ছই একটি থণ্ডিত পৃষ্ঠা আমাদিগের হন্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে একটি বগত অংশ উক্ত হইল। রিজিয়ার বাগ্দন্ত স্বামী আল্ট্নিয়া, রিজিয়ার অসৎ ব্যবহারে ব্যবিত হইয়া, বলিডেছিলেনঃ "

মোরে প্রেম-মদে তুই: ভুলা তবে এবে, ঘটিল যা কিছু, যবে ছিমু জ্ঞান-ছীনে। এ মোর মনের তঃধ কে আছে বুঝিবে ? বন্ধমাত্র মোর তুই, চল্ সিন্ধদেশে, দেখিব কি থাকে ভাগ্যে ! হয়ত মারিব, এ মনাগ্নি নিবাইৰ ঢালি লছ-স্ৰোতে. নতুবা, রে মৃত্যু, ভোর নীরব সদনে ভূলিব এ মহাজ্বালা—দেখিব কি ঘটে ! কি কাজ জীবনে আর! কমল বিহনে ডবে অভিমানে জলে মুণাল, বছপি হরে কেহ শিরোমণি, মরে ফণী শোকে। চ্ড়াশূত রথে চড়ি কোন্ বীর যুঝে ? কি সাধ জীবনে আর ? রে দারুণ বিধি, অমৃত যে ফলে, আজ বিষাক্ত করিলি সে ফলে ? অনন্ত আয়ুদায়িনী সুধারে না পেয়ে, কি হলাহল লভিমু মথিয়া অকূল সাগরে, হায় হিয়া জালাইতে ? হা ধিক ৷ হা ধিক তোরে নারীকুলাধমা ! চণ্ডালিনী ব্ৰহ্মকুলে তুই পাপীয়সী, আর তোর পোড়া মুখ কভু না হেরিব, যত দিন নাহি পারি তোর যমরূপে আক্রমিতে রণে তোরে বীর পরাক্রমে! ভেবেছিত্র লয়ে তোরে সোহাগে বাসরে কভ যে লো ভালবাসি কব ভোর কানে, বায়ু যথা ফুলদলে সায়ংকালে পেয়ে কাননে। সে প্রেমাশায় দিনু জলাঞ্জলি। সে স্বর্ণ আশালতা তুই লো নিষ্ঠুরা

দাবানল-শিথারূপে নিষ্ঠুরে পোড়ালি । পশ্বে বিবরে তোর, তুই কাল ফণী।

# কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণা; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিলু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইলু কত কাল হুখ পরিহরি,
এই ব্রভে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইফদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল লক্ষ্মী মোরে নিশার স্থপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
স্থপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ্ঞ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
কিন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?"

# আত্ম-বিলাপ

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিন্ম, হায়,
তাই ভাবি মনে ?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে ?

### বিবিধ ঃ আত্ম-বিলাপ

দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,— তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ং এ কি দায়!

2

রে প্রমন্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উভানে ভার ধৌবন-কুস্থম-ভাতি
কত দিন রবে ?
নীর-বিন্দু দূর্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে ?
কে না জানে অমুবিষ অমুমুখে সভঃপাতি ?

9

নিশার স্থপন-স্থাধ সুখী ষে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে!
ক্ষণপ্রতা প্রতা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁদিতে!
মরীচিকা মক্লেদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্রেশে;—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

8

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে;
কি ফল লভিলি ?
জ্বলম্ভ পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল কাঁদে
উড়িয়া পড়িলি ৷
পতন্ত যে রক্তে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে !

œ

বাকী কি রাখিলি তুই বুথা অর্থ অন্তেষ্ণে,

সোধ সাধিতে ?

ক্ষত মাত্র হাত তোর

ক্মল তুলিতে !

নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !

এ বিষম বিষম্বালা তুলিবি, মন, কেমনে !

S

হশোলাভ লোভে আয়ু বত বে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে ?
স্থান্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎস্থ্য-বিষদশন, কামড়ে রে অমুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিস্রায় ?

9

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অভল জলে
ধতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলভলে
ফেলিস্, পামর!
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে!

# বঙ্গভূমির প্রতি

"My native Land, Good night!"—Byron.
রেখো, মা, দাদেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।

সাধিতে মনের সাদ, ঘটে যদি পরমাদ,

মধুছীন করো না গো তব মনঃকোকনদে। প্রবাদে, দৈবের বশে,

জীব-তারা যদি বদে

এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোপা কবে.

চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?

কিন্তু বদি রাখ মনে,

নাহি, মা, ডরি শমনে;

মিকিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-ফ্রদে!
সেই ধক্ত নরকুলে,
লোকে ধারে নাহি ভূলে,

মনের মন্দিরে সদা
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,

হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,

অমর করিয়া বর

ফুটি বেন স্মৃতি-জলে,

মানসে, মা, যথা ফলে

মধুময় ভামরস 💮 💮 কি বসন্ত, কি শরদে !

# ভারত-রতার্ত্ত

# <u>জোপদীস্থ্যন্ত্র</u>

VERSAILLES.
9th September, 1863.

কেমনে রথীক্ত পার্থ স্ববলে লভিলা পরাভবি রাজবৃন্দে চারুচন্দ্রাননা কৃষ্ণায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী कहिरव नवीन कवि वक्षवांशी खरन, বান্দেবি! দাসেরে যদি কুপা কর তুমি। না জানি ভকতি স্তুতি, না জানি কি ক'রে আরাধি হে বিশ্বারাধ্যা তোমায়: না জানি কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে ! কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে কথা তার ? উর তবে, উর মা, আসরে। আইস মা এ প্রবাদে বঙ্গের সঙ্গীতে জুড়াই বিরহজালা, বিহক্তম যথা রক্ষরীন কুপিঞ্জরে কভু কভু ভুলে কারাগারত্ব সাধি কুঞ্জবনন্বরে। সত্যবতীসতীস্থত, হে গুরু, ভারতে কবিতা-স্থধার সরে বিকচিত চির কমল বিতীয় তুমি ; কুতাঞ্জলিপুটে প্রণমে চরণে দাস, দয়া কর দাসে। হায় নরাধন আমি! ডরি গো পশিতে যথায় কমলাসনে আসীনা দেউলে ভারতী; তেঁই হে ডাকি দাঁড়ায়ে ছয়ারে, আচার্য্য। আইস শীত্র বিজ্ঞোত্তম সুরি।

দাসের বাসনা, ফুলে পৃঞ্জি জননীরে, বর চাহি দেহ ব্যাস, এই বর মাগি। গভীর স্থড়ক্ষপথে চলিলা নীরবে পঞ্চ ভাই সঙ্গে সভী ভোজেন্দ্রনদিনী কুন্তী; স্বরচিত-গৃহে মরিল ছুর্ম্মতি পুরোচন; \* \*

# দ্রোপদী সরম্বর

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে
লক্ষ রণসিংহ শৃরে পাঞাল নগরে
লাভলা ক্রপদবালা কৃষ্ণা মহাধনে,
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধি দেববরে,—
গাইব সে মহাগীত। এ ভিক্ষা চরণে,
বাগেদবি! গাইব মা গো নব মধুস্বরে,
কর দয়া, চিরদাস নমে পদাসুজে,
দয়ার আসরে উর, দেবি শ্বেভভুজে!

বিঁধিলা লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অঞ্চরী গাইল বিজয়গীত, পুষ্পর্ন্তি করি আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি কহিলা এ সব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাষি।

লো পঞ্চালরাজস্থতা কৃষ্ণা গুণবতি, তব প্রতি স্থাসর আজি প্রজাপতি। এত দিনে ফুটল গো বিবাহের ফুল। পেয়েছ স্থানরি! স্বামী ভুবনে অতুল। চেন কি উহারে উনি কোন্ মহামতি, কত গুণে গুণবান্ জানো কি লো সতি? না চেনো না জানো যদি শুন দিয়া মন,
ছদাবেশী উনি ধনি, নহেন ব্রাহ্মণ।
অঙ্যুচ্চ ভারতবংশশিরে শিরোমণি
কুন্তীর হৃদয়নিধি বিখ্যাত ফাল্পনি।
ভন্মরাশি মাঝে যথা লুপ্ত হুতাশন
সেইরূপ ক্ষত্রতেজ আছিল গোপন।
আগ্নেয়গিরির গর্ভ করি বিদারণ
যথা বেগে বাহিরয় ভীম হুতাশন,
অথবা ভেদিয়া যথা পূরব গগন
সহসা আকাশে শোভে জ্বলন্ত তপন,
সেইরূপ এত দিনে পাইয়া সময়,
লুপ্ত ক্ষত্রতেজ বহু হইল উদয়।

### মৎস্থান্ত

চেয়ে দেখ, মোর পানে, কলকলোলিনি

যমুনে! দেখিয়া, কহ, শুনি তব মুখে,

বিধুমুখি, জাছে কি গো অখিল জগতে,

ছঃখিনী দাসীর সম ? কেন যে স্ম্জিলা,—

কি হেতু বিধাতা, মোরে, বুঝিব কেমনে ?

তরুণ যৌবন মোর! না পারি লড়িতে
পোড়া নিতম্বের ভরে! কবরীবন্ধন

খুলি যদি, পোড়া চুল পড়ে ভূমিতলে!

কিস্তু, কে চাহিয়া কবে দেখে মোর পানে?

না বসে গুঞ্জরি সখি, শিলীমুখ যখা

খেতাম্বরা ধুতুরার নীরস অধরে,

হেরি অভাগীরে দূরে ফিরে অধোমুখে

যুবকুল; কাঁদি আমি বসি লো বিরলে!

#### স্ভ্রা-হরণ

প্রথম দর্গ

কেমনে ফান্তনি শূর স্বগুণে লভিলা
(পরাভবি ষত্য-র্নেদ) চারু-চন্দ্রাননা
ভদ্রায়;—নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাঙ্গি-জ্বনে,
বাগেদবি, দানেরে যদি কুপা কর তুমি।
না জানি ভকভি, স্তভি; না জানি কি কয়ে,
আরাধি, হে বিশারাধ্যে, তোমায়; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে!
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার ? কুপা করি উর গো আসরে।
আইস, মা, এ প্রবাসে, বজের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহ-জালা, বিহঙ্গম যথা,
কারাবদ্ধ পিজিরায়, কভু কভু ভূলে
কারাগার-তুখ, স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে!

ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীরে লয়ে কোতুকে করিলা বাস। আদরে ইন্দিরা (জগত-আনন্দময়ী) নব-রাজ-পুরে উরিলা; লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে রাজ-গ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে।—
এ মঙ্গলবার্তা শুনি নারদের মুখে শচী, বরাঙ্গনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে ক্রিলা। জ্বলিল পুনঃ পূর্ববক্থা স্মরি, দাবানল-রূপ রোষ হিয়া-রূপ বনে,

দগধি পরাণ তাপে! "হা ধিক্।"—ভাবিলা বিরলে মানিনী মনে—"ধিক রে আমারে! আর কি মানিবে কেহ এ তিন ভুবনে অভাগিনী ইন্দ্রাণীরে ? কেন তাকে দিলি অনন্ত-যোবন-কান্তি, তুই, পোড়া বিধি ? হায়, কারে কব তুখ ? মোরে অপমানি, ভোজ-রাজ-বালা কুন্তী—কুল-কলঙ্কিনী,— পাপীয়সী—তার মান বাড়ান কুলিশী ? যৌবন-কুহকে, ধিক্, যে ব্যভিচারিণী মজাইল দেব-বাজে, মোরে লাজ দিয়া। অৰ্জ্জন—জারজ তার—নাহি কি শক্তি আ্মার—ইক্রাণী আমি—মারি সে অর্জ্বনে, এ পোড়া চখের বালি ?— দুর্য্যোধনে দিয়া গড়াইবু জতুগৃহ; সে ফাঁদ এড়ায়ে লক্ষ্য বিঁধি, লক্ষ রাজে বিমুখি সমরে পাঞ্চালীরে মন্দমতি লভিল পঞ্চালে। অহিত সাধিতে, দেখ, হতাশ হইনু আমি, ভাগ্য-গুণে তার !—কি ভাগ্য প কে জানে কোন দেবতার বলে বলী ও ফাল্পনি ? বুঝি বা সহায় তার আপনি গোপনে দেবেন্দ্র ? হে ধর্ম্ম, তুমি পার কি সহিতে এ আচার চরাচরে ? কি বিচার তব ! উপপত্নী কুন্তীর জারজ পুত্র প্রতি এত যতু ? কারে কব এ তুঃখের কথা---কার বা শরণ, হায়, লব এ বিপদে ১ কঙ্কণ-মণ্ডিত বাহু হানিলা ললাটে ললনা : - প্রকৃল সাড়ী তিতি গলগলে

বহিল জাঁথির জল, শিশির বেমতি
হিমকালে পড়ি আজে কমলের দলে!
"হাইব কলির কাছে" আবার ভাবিলা
মানিনী—"কুটিল কলি খ্যাত ত্রিভুবনে,—
এ পোড়া মনের ছঃখ কব তার কাছে,
এ পোড়া মনের ছখ দে যদি না পারে
জুড়াতে কৌশল করি, কে আর জুড়াবে?
যায় যদি মান, যাক! আর কি তা আছে?"
ইত্যাদি।

### নীতিগৰ্ভ কাব্য ময়ূর ও গৌরী

বিবিধ কুস্থম কেশে,
সাজি মনোহর বেশে,
বর্মেন বস্থা দেবী ধবে ঋতুবরে
কোকিল মঞ্চল-ধ্বনি করে।
অহরহ কুত্ধবনি বাজে বনস্থলে;
নীরবে থাকি, মা, আাম; রাগে হিয়া জলে!

যুচাও কলঙ্ক শুভঙ্করি,
পুত্রের কিঙ্কর আমি এ মিনতি করি,
পা ভূখানি ধরি।"
উত্তর করিলা গোরী স্থমধুর স্বরে;
"পুত্রের বাহন তুমি খাতে চরাচরে,
এ আক্ষেপ কর কি কারণে?
হে বিহঙ্গ, অঙ্গ-কান্তি ভাবি দেখ মনে!
চন্দ্রককলাপে দেখ নিজ পুচ্ছ-দেশে;
রাখাল রাজার সম চূড়াখানি কেশে!
আধগুল-ধন্মুর বরণে
মণ্ডিলা স্থ-পুচ্ছ ধাতা তোমার স্মুজনে!

সদা জলে তব গলে
স্বৰ্গহার ঝল ঝলে,
যাও, বাছা, নাচ গিয়া ঘনের গর্জ্জনে,
হরষে স্থ-পুচছ খুলি
শিরে স্বর্গ-চূড়া তুলি;

করগে কেলি ব্রজ-কুঞ্জ-বনে।
 করতালি ব্রজান্তনা

দেবে রক্তে বরান্তনা

তোষ গিয়া ময়ুবীরে প্রেম-আলিক্তনে।

বিবিধঃ কাক ও শৃঁগালী
শুন বাছা, মোর কথা শুন,
দিয়াছেন কোন কোন গুণ,
দেব সনাতন প্রতি-জনে;
স্থ-কলে কোকিল গায়,
বাজ বজ্র গতি ধায়,
অপরূপ রূপ তব, খেদ কি কারণে ?"—
নিজ অবস্থায় সদা স্থির যার মন,
তার হতে স্থ্যীতর অন্ত কোন জন ?

### কাক ও শৃগালী

একটি সন্দেশ চুরি করি, উড়িয়া বসিলা বুক্ষোপরি, কাক, হৃষ্ট মনে : ত্বখাতোর বাস পেয়ে, আইল শৃগালী ধেয়ে, দেখি কাকে কহে ছফী মধুর বচনে ;— "অপরূপ রূপ তব, মরি! তুমি কি গো ব্রজের শ্রীহরি,— গোপিনীর মনোবাঞ্চা ?-কহ গুণমণি! হে নব নীরদ-কান্তি, ঘুচাও দাসীর ভ্রান্তি, যুড়াও এ কান ছটি করি বেণু-ধ্বনি! পুণ্যবতী গোপ-বধূ অভি! তেঁই তারে দিলা বিধি, তব সম রূপ-নিহি;— মোহ হে মদনে তুমি; কি ছার যুবতী ? গাও গীত, গাও, সংখ করি এ মিনতি।

কুড়াইয়া কুস্থম-রতনে, গাঁথি মালা স্থচারু গাঁথনে,

দোলাইয়া দিব তব 🛸 🛸 😘

দাসীর সাধনে 🖖 \* \*

বাজাও মধুর 🗱 🔳

রাস-রসে মাতি ## # ##

মজিল ` \* \* \*

मूथ थूलि \* \* \*

\* \* \* (খমু \* \* \*

# # # গীতআ # # #

#### রসাল ও স্বর্ণ লতিকা

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্গলতিকারে;

"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে!

নিদারুণ তিনি অতি;

নাহি দয়া তব প্রতি;

তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া করি স্থজিলা তোমারে!

মলয় বহিলে, হায়,

নতশিরা তুমি তায়,

মধুকর-ভরে তুমি পড়লো ঢলিয়া;

হিমাদ্রি সদৃশ আমি,

বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামা,

মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া!

কালাগ্রির মৃত তপ্ত তপন তাপন,—

আমি কিলো ডরাই কখন?

<sup>\*</sup> আদর্শ পত্রের কয়েক স্থানে দৈবাৎ পোকার কাটিয়া কেলিয়াছে।

দূরে রাখি গাভী-দলে,
রাখাল আমার তলে
বিরাম লতয়ে অসুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিজ পালন!
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন।
কেহ অর রাঁধি খায়
কেহ পড়ি নিলা যায়
এ রাজ-চরণে।

এ রাজ-চরণে।
শীতলিয়া মোর ডরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন!

মধু মাথা ফল মোর বিখ্যাত ভূবনে ! তুমি কি তা জান না, ললনে ?

দেখ মোর ডাল-রাশি, কত পাখী বাঁধে আসি বাসা এ আগারে!

ধন্য মোর জনম সংসারে ! কিন্তু তব তৃথ দেখি নিত্য আমি তৃথী ; নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখি !"

- # # # মধুর স্বরে
- # # # # (র,
- . . . . . . . .
  - # # # প্রভু,
    - # # # দয়ামি # #
  - # # # যথা # #

ষুদ্ধার্থ গম্ভীরতার বাণী তব পানে!

সুধা-আশে আসে অলি, দিলে সুধা যায় চলি,— কে কোধা কবে গো ছথী সধার মিলনে ?" "কুন্ত্ৰ-মতি তুমি অতি" রাগি কহে তরুপতি, "নাহি কিছু অভিমান ? ধিক্ চন্দ্ৰাননে!" নীরবিলা তরুরাজ; উড়িল গগনে যমদূতাকৃতি মেঘ গন্তীর স্থননৈ; আইলেন প্রভঞ্জন, সিংহনাদ করি ঘন. যথা ভীম ভীমসেন কোরব-সমরে। আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকুল রড়ে; ঐরাবত পিঠে চড়ি রাগে দাঁত কড়মড়ি, ছাড়িলেন বজ ইন্দ্র কড় কড় কড়ে! উক্ল ভাঙ্গি কুরুরাজে বধিলা যেমতি ভীম যোধপতি: মহাঘাতে মড়মড়ি 🕈 রসাল ভূতলে পড়ি, হায়, বায়ুবলে হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে! উদ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে; করিও না খ্বণা তবু নীচশির জনে!

এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে॥

#### অশ্ব ও কুরঙ্গ

3

অশ, নবদূর্বাময় দেশে, বিহরে একেলা অধিপতি।
নিত্য নিশা অবশেষে শিশিরে সরস দূর্বা অতি।
বড়ই সুন্দর শুল, অদূরে নিবারে জল,
তরু, লতা, ফল, ফুল, বন-বীণা অলিকুল;
মধ্যাক্তে আসেন ছায়া, পরম শীতল কায়া,
পবন ব্যজন ধরে, পত্র যত নৃত্য করে,
মহানন্দে অশের বসতি॥

2

কিছু দিনে উজ্জ্বনয়ন,
কুরঙ্গ সহসা আসি দিল দরশন।
বিস্মায়ে চৌদিকে চায়, যা দেখে বাখানে তায়,
কতক্ষণে হেরি অখে কহে মনে মনে;
"হেন রাজ্যে এক প্রজা এ ছখ না সহে!
তোমার প্রসাদ চাই, শুন হে বন-গোঁসাই,
আপদে, বিপদে দেব, পদে দিও ঠাই॥"

9

এক পার্শ্ব করি অধিকার, আরম্ভিল কুরঙ্গ বিহার ;
খাইল অনেক ঘাস, কে গণিতে পারে গ্রাস ?
আহার করণাস্তরে করিল পান নিঝারে ;
পরে মৃগ তরুতলে নিদ্রা গেল কুতৃহলে—
গৃহে গৃহস্বামী যথা বলী স্বন্ধবলে ॥

8

বাক্যহীন ক্রোধে অশ্, নিরখি এ লীলা, ভোজবাজি কিম্বা স্বপ্ন ! নয়ন মুদিলা; উন্মীলি কণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা, রঙ্গে শুয়ে তরুতলে; দিগুণ আগুন হাদে জ্বলে; ভীক্ষ ক্ষুর আঘাতনে ধরণী ফাটিল, ভীম হ্রেষা গগনে উঠিল। প্রতিধানি চৌদিকে জাগিল।

C

নিজাভঙ্গে মৃগবর কহিলা, "ওরে বর্ববর!
কে তুই, কত বা বল?
সৎ পড়সীর মত না থাকিবি, হবি হত।"
কুরস্বের উজ্জ্বল নয়ন ভাতিল সরোযে যেন তুইটি তপন॥

(30

হয়ের হৃদয়ে হৈল ভয়, ভাবে এ সামান্ত পশু নয়, শিরে শৃঙ্গ শাখাময়! প্রতি শৃঙ্গ শূলের আকার বুঝি বা শূলের তুল্য ধার, কে আমারে দিবে পরিচয় ?

9

মাঠের নিকটে এক স্থগয়ী থাকিত, অশ্ব তারে বিশেষ চিনিত। ধরিতে এ অশ্বরে, নানা ফাঁস নিরন্তরে মুগয়ী পাতিত। কিন্তু সৌভাগ্যের বলে, ভুরন্দম মায়া-ছলে কভু না পড়িত ॥

Ъ

কহিল তুরক ;—"পশু উচ্চশৃত্তধারী— মোর রাজ্য এবে অধিকারী ; না চাহিল অনুমতি, কর্কশভাষী দে অতি ; হও হে সহায় মোর, মারি তুই জনে চোর ॥"

6.

মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা, কহিলা, "হা! এ কি বিড়ম্বনা! জানি সে পশুরে আমি, বনে পশুকুলে স্বামী.
শার্দ্দূলে, সিংহেরে নাশে, দশ্মে বন বিষশ্মাসে;
একমাত্র কেবল উপায়;—
মুখস ও মুখে পর, পৃষ্ঠে চর্মাসন ধর,
আমি সে আসনে বসি, করে ধনুর্বাণ অসি,
তা হলে বিজয় লভা যায়॥"

50

হায়! কোধে অন্ধ অশ্ব, কুছলে ভুলিল;
লাফে পৃষ্ঠে চুফ সাদী অমনি চড়িল।
লোহার কণ্টকে গড়া অস্ত্র, বাঁধা পাছকায়,
তাহার আঘাতে প্রাণ বায়।
মুখস নাশিল গতি, ভয়ে হয় কিপ্তমতি,
চলে সাদী যে দিকে চালায়॥

22

কোথা অরি, কোথা বন, সে স্থাখের নিকেতন ? দিনান্তে হইলা বন্দী আঁধার-শালায়। পরের অনিষ্ট হেতু ব্যগ্র যে তুর্মাতি, এই পুরস্কার তার কহেন ভারতী; ছায়া সম জয় যায় ধর্মোর সংহতি॥

#### দেবদৃষ্টি

শচী সহ শচীপতি স্বৰ্ণ-মেঘাসনে. বাহিরিলা বিশ্ব দরশনে। আরোহি বিচিত্র রথ. চলে সঙ্গে চিত্ররথ, নিজদলে সুমণ্ডিত অন্ত্র আভরণে, রাজাজায় আশুগতি বহিলা বাহনে। হেরি নানা দেশ স্থথে, হেরি বহু দেশ তুঃখে--ধর্ম্মের উন্নতি কোন স্থলে: কোথাও বা পাপ শাসে বলে-দেব অগ্রগতি বঙ্গে উতরিল। কহিলা মাহেন্দ্র সতী শচী স্থলোচনা, কোন্ দেশে এবে গতি, কহ হে প্রাণের পতি, এ দেশের সহ কোন্ দেখের তুলনা ? উত্তরিলা মধুর বচনে বাসব, লো চন্দ্রাননে, বঙ্গ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে। ভারতের প্রিয় মেয়ে মা নাই তাহার চেয়ে নিত্য অলঙ্কত হীরা মুক্তা মরকতে।

সম্বেহে জাহ্নবী তারে মেখলেন চারি ধারে বরুণ ধোয়েন পা ছু'খানি। নিতা রক্ষকের বেশে হিমাদ্রি উত্তর দেশে পরেশনাথ আপনি শিরে তার শিরোমণি সেই এই বঙ্গভূমি শুন লো ইন্দ্রাণি! দেবাদেশে আশুগতি চলিলেন মৃত্যুতি উঠিল সহসা ধ্বনি সভয়ে শচী অমনি ইন্দ্রেরে স্থধিলা, নীচে কি হতেছে রণ কহ সখে বিবরণ হেন দেখে হেন শব্দ কি হেতু জন্মিলা ? চিত্ররথ হাত জোড় করি কহে শুন ত্রিদিব-ঈশ্বরি! 'বিবাহ করিয়া এক বালক যাইছে, পত্নী আসে দেখ তার পিছে।' ত্বাংশুর অংশুরূপে নয়ন-কিরণ নীচদেশে পড়িল তখন।

#### গদা ও সদা

গদা সদা নামে কোন এক গ্রামে ছিল তুই জন। দূর দেখে যাইতে হইল ; पुष्पत हिनन । ভয়ানক পথ-পাশে পশু ফণী বন, ভলুক শাদুল তাহে গর্জে অমুক্রণ। কালসর্প যেমতি বিবরৈ, তক্ষর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে; পথিকের অর্থ অপহরে, কখন বা প্রাণনাশ করে। কহে সদা গদারে আহ্বানি কর কিরা পর্ণি মোর পাণি ধর্ম্মে সাক্ষী মানি, আজি হতে আমরা তুজন হ'নু একপ্রাণ একমন,— স্থান উপস্থান খ্যা — জ্ঞান সে কাহিনী। আমার মঙ্গল যাহে, ভোমার মঙ্গল তাহে, কবচে ভেদিলে বাণ, বক্ষ ক্ষত ষ্থা, <sup>\*</sup>অমঙ্গলে অম**ঙ্গ**ল উভয়ের তথা। কহে গদা ধর্ম্ম সাক্ষী করি, কিরা মোর তব কর ধরি, একাত্মা আমরা দোঁহে কি বাঁচি কি মরি। এইরূপে মৈত্র আলাপনে মনানন্দে চলিলা হজনে। সতর্ক রক্ষকরূপে সদা গদা যেন বন পাশে একদৃষ্টে চাহে অনুক্ষণ, পাছে পশু সহসা করয়ে আক্রমণ।

গদা চারি দিকে চায়. এরপে উভয়ে যায়: দেখে গদা সম্মুখে চাহিয়া থল্যে এক পথেতে পড়িয়া। দৌড়ে মৃঢ় থলো তুলি হেরে কুতৃহলে খুলি পূর্ণ থলো স্থবর্ণমূদ্রায়, তোলা ভার, এত ভারি তায়। কহে গদা সহাস বদনে করেছিমু যাত্রা আজি অতি শুভ কণে আমরা হুজনে। 'छ्करन ?' करिल मना द्रारग, 'লোভ কি করিস্ তুই এ অর্থের ভাগে ? মোর পূর্বর পুণ্যফলে ভাগ্যদেবী এই ছলে মোরে অর্থ দিলা। পাপী তুই, অংশ ডোরে কেন দিব, ক' তা মোরে এ কি বাললীলা ? রবির করের রাশি পরশি রতনে বরাঙ্গের আভা তার বাড়ায় যতনে: কিন্তু পড়ি মাটির উপরে সে কর কি কোন ফল ধরে ? সৎ যে তাহার শোভা ধনে, . অসৎ নিতান্ত তুই, জনম কুক্ষণে। এই কয়ে সদানন্দ থলো তুলে লয়ে চলিতে লাগিলা স্থথে অগ্রসর হয়ে।

বিস্ময়ে অবাক গদা চলিল প\*চাতে,— বামন কি কভু পায় চারু চাঁদে হাতে ? এই ভাবি অতি ধীরে ধীরে গেল গদা তিতি অশ্রুনীরে। ছুই পাশে শৈলকুল ভীষণ-দর্শন, শৃঙ্গ যেন পরশে গগন। গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি ভীমা স্রোতস্বতী, পথিক তুজনে হেরি তক্ষরের দল নাবি নীচে করি কোলাহল উভে আক্রমিল। সদা অতি কাতরে কহিল,-শুন ভাই, পাঞ্চালে যেমতি, বিষ্ণু রথিপতি, জিনি লক্ষ রাজে শ্র কৃষণায় লভিলা, মার চোরে করি রণ-লীলা। এই ধন নিও পরে বাঁটি হিসাবে করিয়া আঁটাআঁটি, তক্ষরদলের মাথা কাটি। কহে গদা, পাপী আমি, তুমি সৎজন, ধর্মবলে নিজধন করহ রক্ষণ। তক্ষর-তুল-ঈশরে কহিল সে যোড়করে, অধিপতি ওই জন ভাই, সঙ্গী মাত্র আমি ওর, ধর্ম্মের দোহাই। जनी माज यिन जूरे, या ठलि वर्वत्र, নতুবা ফেলিব কাটি, কহিল তক্ষর।

বিবিধ: মূর্য্য ও মৈনাক-গিরি
ফাঁদে বাঁধা পাথী যথা পাইলে মুক্তি,
উড়ি যায় বায়পথে অতি ক্রতগতি,
গদা পলাইল।
সদানন্দ নিরানন্দে বিপদে পড়িল।
আলোক থাকিতে তুচ্ছ, কর তুমি যারে,
বঁধু কি তোমার কন্তু হয় সে আঁধারে?
এই উপদেশ কবি দিলা এ প্রকারে।

### কুক্কুট ও মণি

থুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষুদ কুকুট পাইল

একটি রতন ;—
বিণিকে সে ব্যথ্যে জিজ্ঞাসিল ;—
"ঠোঁটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন ?"
বিণক্ কহিল,—"ভাই,
এ হেন অমূল্য রত্ন, বুঝি, তুটি নাই!"
হাসিল কুকুট শুনি;—"তঙ্লের কণা
বহুমূল্যতর ভাবি ;—কি আছে তুলনা ?"
"নহে দোষ ভোর, মৃঢ়, দৈব এ ছলনা,
জ্ঞান-শৃত্য করিল গোঁসাই!"—
এই কয়ে বণিক্ ফিরিল।
মূর্থ যে, বিভার মূল্য কভু কি সে জানে ?
নর-কুলে পশু বলি লোকে ভারে মানে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা, এই ভানে।

### সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি

উদয়-অচ্লে, 👵 দিবা-মুখে এক-চক্রে দিলা দরশন, অংশু-মালা গলে,
বিতরি স্থবর্ণ-রশ্মি চৌদিকে তপন।
ফুটিল কমল জলে
স্থ্যমুখী সুখে স্থলে,
কোকিল গাইল কলে,
আমোদি কানন।
জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যক্তি বিশ্ববাসী জন;
পুনঃ যেন দেব স্রফী স্থজিলা মহীরে;
সঞ্জীব হইলা সবে জনমি, অচিরে।
অবহেলি উদয়-অচলে,

শৃগ্য-পথে রথবর চলে; বাড়িতে লাগিল বেলা, পদ্মের বাড়িল খেলা,

রজনী তারার মেলা সর্বত্র ভাঙ্গিল ;—
কর-জালে দশ দিক্ হাসি উজলিল।
উঠিতে লাগিলা ভান্ম নীল নভঃস্থলে ;
দ্বিতীয়-তপন-রূপে নীল সিন্ধু-জলে

মৈনাক ভাসিল।
কহিল গন্তীরে শৈল দেব দিবাকরে;—
"দেখি তব ধীর গতি তুখে আঁথি ঝরে;
পাও যদি কফ,—এস, পৃষ্ঠাসন দিব;
যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব।"
কহিলা হাসিয়া ভামু;—"তুমি শিক্টমতি;
দৈববলে বলী আমি, দৈববলে গতি।"

মধ্যাকাশে শোভিল তপন,— উজ্জল-যৌবন, প্রচণ্ড-কিরণ;

বিবিধঃ ভূষা ও মৈনাক গিরি তাপিল উত্তাপে মহী: প্ৰন বহিলা আগুনের খাস-রূপে: সব শুকাইলা--শুকাল কাননে ফুল: প্রাণিকুল ভয়াকুল: জলের শীতল দেহ দহিয়া উঠিল: কমলিনী কেবল হাসিল! হেন কালে পতনের দশা, আ মরি! সহসা আসি উতরিল:--হির্গায় রাজাসন তাজিতে হইল। অধোগামী এবে রবি. বিষাদে মলিন-ছবি. হেরি মৈনাকেরে পুনঃ নীল সিদ্ধু-জলে, সন্তাষি কহিলা কুতৃহলে ;— "পাইতেছি কষ্ট, ভাই, পূৰ্ববাসন লাগি; দেহ পৃষ্ঠাসন এবে, এই বর মাগি; লও ফিরে মোরে, সখে, ও মধ্য-গগনে ;— আবার রাজত্ব করি, এই ইচ্ছা মনে।" হাসি উত্তরিল শৈল ;—"হে মৃঢ় তপন, অধঃপাতে গতি যার কে তার রক্ষণ : রমার থাকিলে কুপা, সবে ভালবাসে ;--काँम यमि, जरक काँटम ; शंज यमि, शांज ; छारकन वनन यरव माधव-त्रमणी, স্কলে পলায় রড়ে, দেখি যেন ফণী।"

#### মেঘ ও চাতক

উড়িল আকাশে মেঘ গরজি ভৈরবে ;— ভানু পলাইল ত্রাসে; তা দেখি তড়িৎ হাসে; বহিল নিশাস ঝড়ে; ভাকে তরু মড়-মড়ে; গিরি-শিরে চূড়া নড়ে, যেন ভূ-কম্পনে; অধীরা সভয়ে ধরা সাধিলা বাসবে। আইল চাতক-দল, মাগি কোলাহলে জল-"তৃষায় আকুল মোরা, ওছে ঘনপতি! এ জালা জুড়াও, প্রভু, করি এ মিনতি।" বড় মানুষের ঘরে ব্রভে, কি পরবে, ভিখারী-মগুল যথা আসে ঘোর রবে:--কেহ আসে, কেহ যায়; কেহ ফিরে পুনরায় আবার বিদায় চায়: ত্রস্ত লোভে সবে :—

ত্রস্ত লোভে সবে ;—
সেরপে চাতক-দল,

তিড়ি করে কোলাহল ;—

"ত্যায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও জলে, করি এ মিনতি।"

রোষে উত্তরিলা ঘনবর ;— "অপরে নির্ভর যার, অতি সে পামর !

বিবিধঃ মেঘ ও চাতক বায়ু-রূপ দ্রুত রূথে চড়ি, সাগরের নীল পায়ে পড়ি. আনিয়াছি বারি; ধরার এ ধার ধারি। এই বারি পান করি, মেদিনী স্থন্দরী বুক্-লতা-শস্তচয়ে স্তন-তুগ্ধ বিতরয়ে শিশু যথা বল পায়, সে রসে তাহারা খায়, অপরূপ রূপ-সুধা বাড়ে নিরন্তর; ভাহারা বাঁচায়, দেখ, পশু-পক্ষী নর। নিজে তিনি হীন-গতি; জল গিয়া আনিবারে নাহি শক্তি; তেঁই তাঁর হেতু বারি-ধারা।---তোমরা কাহারা ? তোমাদের দিলে জল, क्षू कि कलिए कल ? পাথা দিয়াছেন বিধি; ষাও, যথা জলনিধি :--যাও, যথা জলাশয়;— नम-नमी-जज़ाशामि, कल यथा तश । কি গ্ৰীম, কি শীত কালে, জল যেখানে পালে, সেধানে চলিয়া যাও, দিলু এ যুক্তি।"

চাতকের কোলাহল অতি।
ক্রোধে ভড়িতেরে ঘন কহিলা,—
"অগ্নি-বাণে তাড়াও এ দলে।"—
তড়িৎ প্রভুর আজ্ঞা মানিলা।
পলায় চাতক, পাখা জলে।
যা চাহ, লভ তা সদা নিজ-পরিশ্রেমে;
এই উপদেশ কবি দিলা এই ক্রমে।

### পীড়িত সিংহ ও অ্যাগ্য পশু

অধিক-বয়স-ভরে হয়ে হীন-গতি,
সিংহ কৃশ অতি।
জনরব-রূপ-স্রোভে,
ভাসাল ঘোষণা-পোতে,
এই কথা;—"মূগরাজ মগ্ন রাজকাজে;
প্রাজাবর্গ, রাজপুরে পূজ কুল-রাজে।"
প্রভু-ভক্তি-মদে মাতি
কুরঙ্গ, তুরঙ্গ, হাতী,
করে করি রাজকর,
পালা-মতে নিরন্তর,
গেলা চলি রাজ-নিকেতনে,
অতি হৃষ্ট মনে।
শূগাল-কুলের পালা আসি উত্তরিল;
কুল-মন্ত্রী সভা আহ্বানিল;
কি ভেট, কি উপহার,

কি পানীয়, কি আহার,---

এই লয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হইল।
হেন কালে আর মন্ত্রী সহাসে কহিল;—
"তর্কের যে অলস্কার তোমরা সকলে,—
এ বিশ্বে এ বিশ্ব-জনে বলে;
কিন্তু কহ দেখি, শুনি, কেন স্থানে-স্থানে
বহুবিধ পদ-চিহ্ন রাজ-গৃহ-পানে ?—
ফিরে যে আসিছে, তার চিহ্ন কে মুছিল ?"
চতুর যে সর্বাদশী, বিপদের জালে
পদ তার পড়িতে পারে কোন্ কালে ?

#### সিংহ ও মশক

শঙানাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল; ভব-তলে যত নর, ত্রিদিবে যত অমর, আর যত চরাচর, হেরিতে অন্তৃত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল। छल-क्रथ भ्रात वीव, जिःरहरत विश्वन ! অধীর ব্যথায় হরি, 🦾 উচ্চ-পুচ্ছে ক্রোধ করি, কহিলা;—"কে তুই, কেন ' বৈরিভাব তোর হেন ? গুপুভাবে কি জন্ম লড়াই !— সম্মুখ-সমর কর্; তাই আমি চাই। দেখিব বীরত্ব কত দূর, আঘাতে করিব দর্প-চূর; লক্ষণের মুখে কালি ইন্দ্রজিতে জয় ডালি,

#### মধুস্দন-গ্ৰন্থাবলী

দিয়াছে এ দেশে কবি।"
কহে মশা ;—"ভীরু, মহাপাপি,
যদি বল থাকে, বিষম-প্রতাপি,
অন্যায়-ন্যায়-ভাবে,
কুধায় যা পায়, খাবে ;
ধিক্, তুইমতি!
মারি তোরে বন-জীবে দিব, রে, কু-মতি।"
হইল বিষম রণ, তুলনা না মিলে ;
ভীম তুর্য্যোধনে,
ঘোর গদা-রণে,
হ্রদ হৈপায়নে,
তীরস্থ সে রণ-ছায়া পড়িল সুলিলে ;
ডরাইয়া জল-জীবী জল-জন্তুচয়ে,
সভয়ে মনেতে ভাবিল,
প্রালয়ে বুঝি এ বীরেক্র-ছয় এ সৃষ্টি নাশিল!

া মেঘনাদ মেঘের পিছনে,

অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে;

কেহ তারে মারিতে না পায়,

ভয়ঙ্কর স্থাসন আনে,—এসে যায়,

জর-জরি শ্রীরামের কটক লক্ষায়।

কভু নাকে, কভু কানে,

ত্রিশ্ল-সদৃশ হানে

ছল, মশা বীর।

না হেরি অরিরে হরি,

মৃত্তমূহি নাদ করি,

হইলা অধীর।

হায়! ক্রোধে হৃদয় ফার্টিল ;— গত-জীর্ব মৃগরাজ ভূতলে পড়িল।

ক্ষুদ্র শক্র ভাবি লোক অবহেলে বারে, বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে ;— এই উপদেশ কবি দিলা অলঙ্কারে।

# ঢাকাবাদীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বক্ষ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্বে-বঙ্গে। শোভ তুমি এ স্থন্দর স্থানে
ফুলবৃস্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় তুর্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সোভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে স্থন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারে, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে ?
ধ্রেপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি ?
যুগে যুগে বস্ক্ষরা সাধেন মাধবে,
করিও না হুণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি!

# পুরুলিয়া\*

পাষাণময় বে দেশ, সে দেশে পড়িলে বীজকুল, শশ্য তথা কখন কি ফলে ?

পুরুলিয়ার খ্রীষ্ট-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুলো! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে!
শ্রীভ্রম্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছয় এ দূর জঙ্গলে;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে!
প্রভুর কি অনুগ্রহ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান্ তুমি কব তা কাহারে?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে!
উজ্লিলা মুখ তব বৃজ্লের সংসারে;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাস্থক সভ্যতা-স্রোতে নিত্য তব তরি।

### পরেশনাথ গিরি

হেরি দূরে উর্জনিরঃ তোমার গগনে,
অচল, চিত্রিত পটে জীমৃত যেমতি।
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, ( এই ভাবি মনে )
মজি তপে, ধরেছ ও পাষাণ-মূরতি ?
এ হেন ভীষণ কায়া কার বিশ্বজনে ?
তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
কহ, কোন্ রাজবীর তপোত্রতে ত্রতী—
খচিত শিলার বর্মা কুস্থম-রতনে
তোমার ? যে হর-শিরে শশিকলা হাসে,
সে হর কিরীটরূপে তব পুণ্য শিরে
চিরবাসী, যেন বাঁধা চিরপ্রেমপাশে!
হেরিলে তোমায় মনে পড়ে কাল্পনিরে

সেবিলা বীরেশ যবে পাশুপত আশে ইন্দ্রকীল নীলচূড়ে দেব ধূর্জ্জটিরে।

# কবির ধর্মপুত্র

( খ্রীমান্ খ্রীষ্টদাস সিংহ )

হে পুত্র, পবিত্রতর জনম গৃহিলা
আজি তুমি, করি স্নান বর্দ্দনের নীরে
স্থানর মন্দির এক আনন্দে নির্দ্দিলা
পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে;
সৌরভ কুস্থমে যথা, আসে যবে ফিরে
বসন্ত, হিমান্তকালে। কি ধন পাইলা—
কি অমূল্য ধন বাছা, বুঝিবে অচিরে,
দৈববলে বলী তুমি, শুন হে, হইলা!
পরম সৌভাগ্য তব। ধর্ম্ম-বর্ম্ম ধরি
পাপ-রূপ রিপু নাশো এ জীবন-স্থলে;
বিজয়-পতাকা তোলি রথের উপরি;
বিজয় কুমার সেই, লোকে যারে বলে
গ্রীফিদাস, লভো নাম, আশীর্বাদ করি,
জনক জননী সহ, প্রেম কুতুংলে!

## পঞ্চকোট গিরি

কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্ত্যে বজ্ঞ প্রহরণে পর্বতকুলের পাথা ; কিন্তু হীনগতি সে জন্ম নহ হে তুমি, জানি আমি মনে, পঞ্চকোট! বয়েছ যে,—লক্ষায় যেমতি কুস্তবর্গ,—রক্ষ, নর, বানরের রণে—
শৃত্যপ্রাণ, শৃত্যবল, তবু ভীমাকৃতি,—
ব্রেছ যে পড়ে হেথা, অন্ত সে কারণে।
কোথায় সে রাজলক্ষ্মী, যাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি
উজ্জলিত মুখ তব ? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভাতুর কান্তি। তেয়াগি তোমারে
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে! এ স্থলে,
মনোহঃখে মৌন ভাব তোমার; কে পারে
বুঝিতে, কি শোক্ষানল ও ক্ষদ্যে জ্বলে?
মণিহারা ফণী তুমি রয়েছ আঁধারে।

### পঞ্চকোটস্থ রাজ্ঞী

হেরিনু রমারে আমি নিশার স্থপনে;
হাঁটু গাড়ি হাতী ছটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে—
পদ্মাসন উজলিত শতরত্ব-করে,
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে
ছই মেঘরাশি-মাঝে, শোভিছে অম্বরে,
আলো করি দশ দিশ; হেরিনু নয়নে,
সে কমলাসন-মাঝে ভুলাতে শঙ্করে
রাজরাজেশরী, যেন কৈলাস-সদনে।
কহিলা বাজেবী দাসে (জননী যেমতি
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে),
"বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
পঞ্কোট;—পঞ্চকোট —ওই গিরিপতি।"

# পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত

হেরেছিকু, গিরিবর ! নিশার স্বগনে,
আদ্ভূত দর্শন !
হাঁটু গাড়ি হাতী হুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে,
কনক-আসন এক, দীপ্ত রত্ন-করে
দ্বিতীয় তপন !
বেই রাজকুলখ্যাতি তুমি দিয়াছিলা,
সেই রাজকুললক্ষী দাসে দেখা দিলা,
শোভি সে আসন !

হে সথে! পাষাণ তুমি, তবু তব মনে ভাবরূপ উৎস, জানি, উঠে সর্বক্ষণে। ভেবেছিনু, গিরিবর! রমার প্রসাদে, তাঁর দয়াবলে,

ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি জলশূত্য পরিখায় ; ধনুর্ববাণ ধরি দারিগণ আবার রক্ষিবে দার অতি কুতূহলে।

# সমাধি-লিপি

দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ কণকাল! এ সমাধিন্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভরে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিজারত
দত্তকুলোন্তব কবি শ্রীমধুসুদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহুবী!

## পাণ্ডববিজয়

প্রথম সর্গ

কেমনে সংহারি রণে কুরুকুলরাজে, কুরুকুল-রাজাসন লভিলা দাপরে ধর্মরাজ:—সে কাহিনী, সে মহাকাহিনী, নব রঙ্গে বঙ্গজনে, উরি এ আসরে, কহ, দেবি! গিরি-গৃহে স্থকালে জনমি ( আকাশ-সম্ভবা ধাত্রী কাদম্বিনী দিলে স্তনামৃতরূপে বারি ) প্রবাহ যেমতি বহি, ধায় সিন্ধুমুখে, বদরিকাশ্রামে, ও পদ-পালনে পুষ্ট কবি-মনঃ, পুনঃ চলিল, হে কবি-মাতঃ, যশের উদ্দেশে। যথা সে নদের মুখে স্থমগুর ধ্বনি, বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্ কুঞ্জান্তরে সমদেশে; কিন্তু ঘোর কল্লোল, ষেখানে শিলাময় স্থল রোধে অবিরলগতি;— দাসের রসনা আসি রস নানা রসে, কভু রৌদ্রে, কভু বীরে, ৰভু বা করুণে— দেহ ফুলশরাসন, পঞ্চফুলশরে।

# হুর্য্যোধনের মৃত্যু

"দেখ, দেব, দেখ চেয়ে", কাতরে কহিলা কুরুরাজ কুপাচার্য্যে,—"আসিছেন ধীরে নিশীথিনী; নাহি তারা কবরী-বন্ধনে,— না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি! শিবির-বাহিরে মোরে লছ কুপা করি,
মহারথ! রাখ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বহি
জননীর অশুজল, কালগ্রাসে যবে
সে শিশু।" লইলা সবে ধরাধরি করি
শিবির-বাহিরে শূরে—ভগ্ন-উরু রণে!

মহাযত্নে কুপাচার্য্য পাতিল ভূতলে উত্তরী। বিষাদে হাসি কহিলা নুমণি;— "কার হেতু এ স্থান্যা, কুপাচার্য্য রথি ? পড়িমু ভূতলে, প্রভু, মাতৃগর্ভ ত্যঞ্জি;— সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে অন্তিমে ? উঠাও বস্ত্র, বসি হে ভূতলে ! কি শযায় স্থ আজি কুকবীৰ্য্যরূপী গাঙ্গেয় ? কোথায় গুরু দ্রোণাচার্য্য রখী, কোণা অঙ্গপতি বর্ণ গু আর রাজা বত ক্ষত্র-ক্ষেত্র-পুষ্পা, দেব! কি সাধে বসিবে এ হেন শয্যায় হেথা তুর্য্যোধন আজি ? যথা বনমাঝে বহিন জ্বলি নিশাযোগে আকর্ষি পতঙ্গচয়ে, ভস্মেন তা সবে সর্ববভূক্-রাজদলে আহ্বানি এ রণে-বিনাশিমু আমি, দেব! নিঃক্ত করিমু ক্ষত্রপূর্ণ কর্ম্মকেত্র নিজ কর্ম্মদোষে। কি কান্ধ আমার আর বুধা স্থবভোগে ? নিৰ্ববাণ পাবক আমি, তেজশৃন্ত, বলি ! ভশ্মমাত্র! এ যতন রুখা কেন তব!" সরায়ে উত্তরী শূর বসিলা ভূতলে।

নিকটে বসিলা কুপ কৃতবৰ্মা রথী ं विषात नौत्रव (माट ;--- जानि निनीथिनी, মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি, উচ্চ বায়ু-রূপ খাসে সঘনে নিখাসি ;—' বুষ্টি-ছলে অশ্রেবারি ফেলিলা ভূতলে। কাতরে কহিলা চাহি কৃতবর্ম্মা পানে রাজেন্দ্র; "এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রচূড়ামণি, ক্ত্র-কুলোম্ভব, কহ, কে আছে ভারতে, যে না ইচ্ছে মরিবারে ? যেখানে, যে কালে আক্রমেন যমরাজ; সমপীড়া-দায়ী দণ্ড তাঁর,—রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে, সম ভয়ঙ্কর প্রভু, সে ভীম মূরতি! কিন্তু হেন স্থলে তাঁরে আতঙ্ক না করি আমি !—এই সাধ ছিল চিরকাল মনে ! যে স্তন্তের বলে শির উঠায় আকাশে উচ্চ রাজ-অট্টালিকা, সে স্তন্তের রূপে কত্রকুল-অট্টালিকা ধরিমু স্ববলে ভূভারতে। ভূপতিত এবে কালে আমি; দেখ চেয়ে চারি দিকে ভগ্ন শত ভাগে সে স্বভালিকা চূর্ণ এ মোর পতনে! গড়ায় একেত্রে পড়ি গৃংচূড়া কত! আর যত অলঙ্কার—কার সাধ্য গণে ? কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্যা! দেখ — রকত বরণে দেখ, সহসা আকাশে উদিছেন এ পৌরব বংশ-আদি যিনি, নিশানাথ। তুর্য্যোধনে ভূশয্যায় হেরি কুবরণ হইলা কি শোকে স্থধানিধি ?"

পাশুব-শিবির পানে ক্ষণেক নিরথি
উত্তরিলা কুপাচার্য্য ;—"হে কৌরবপতি,
নহে চন্দ্র বাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে,
কিন্তু বৈজয়ন্তী তব সর্বভূক্রপে!
রিপুকুল-চিতা, দেব, জ্বলিয়া উঠিল।
কি বিষাদ আর তবে ? মরিছে শিবিরে
অগ্রি-তাপে ছটফটি ভীম ফুইমডি;
পুড়িছে অর্জুন, রায়, তার শরানলে,
পুড়িল যেমতি হেখা সৈশুদল তব!
অন্তিমে পিতায় ম্মরে যুখিন্তির এবে;
নকুল ব্যাকুলচিত সহদেব সহ!
আর আর বীর যত এ কাল সমরে
পাইয়াছে রক্ষা বারা, দাবদ্যা বনে
আশে পাশে তরু ষথা;—দেখ মহামতি!"

### निং इल- विজয়

স্বর্গনে প্রধাধরা যক্ষেক্রমোহিনী
মুরজা, গুনি সে ধ্বনি অলকা নগরে,
বিশ্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিলা
ভাসিছে স্থন্দর ডিক্সা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাত বাজিছে চৌদিকে!
কৃষি সতী শশিমুখী সখীরে কহিলা;—
হেদে দেখ, শশিমুখি, আঁখি ছটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ-লোভে
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে!
কি লক্জা! থাকিতে প্রোণ না দিব লইতে

রাজ্য ওরে আমি, সই। উন্থানস্বরূপে
সাজামু সিংহলে কি লো দিতে পরজনে ?
জ্বলে রাগে দেহ, যদি স্মরি শশিমুধি,
কমলার অহঙ্কার; দেখিব কেমনে
স্থান্যে আমার দেশ দানেন ইন্দিরা ?
জ্বলধি জনক তাঁর; তেঁই শান্ত তিনি
উপরোধে। যা, লো সই, ডাক্ সার্থিরে
আনিতে পুস্পাকে হেথা। বিরাজেন যথা
বায়ুরাজ, যাব আজি; প্রভপ্তনে লয়ে
বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে ?
স্বর্ণতেজঃপুঞ্জ রথ আইল ত্র্মারে
ঘর্ষরি। হেষিল অশ্ব, পদ-আস্ফালনে
স্থাজি বিক্ষুলিক্ষর্নেদ। চড়িলা স্থাননে
আনন্দে স্থানরী, সাজি বিমোহন সাজে!

# হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের হুঃখধনি

ভেবেছিমু মোর ভাগ্য, হে রমাস্থলরি,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি,—লোকে যাহা বলে,
ক্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জলে;—
ভেবেছিমু, হায়! দেখি, ভ্রাস্তিভাব ধরি!
ভুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী
অদয়ে, অতল ত্বংশ-সাগরের জলে
ভুবিমু; কি যশঃ তব হবে বল্প-স্থলে?

# দেবদানবীয়ম্

মহাকাব্য প্রথম সর্গঃ

কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি !
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে
মনীষর্ন্দে এ স্থবঙ্গদেশে ?
তোমার বীণা দেহ মোর হাতে,
বাজাইয়া তার ষশস্বী হবো,
অমৃতরূপে তব কুপাবারি
দেহো জননি গো, ঢালি এ পেটে ॥

# জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে

ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়া সদা বলে,
জন্মভূমি ছেড়ে চল ষাই প্রদেশে।
উরপায় কবিগুরু ভিখারী আছিলা
ওমর ( অসভ্যকালে জন্ম তাঁর ) যথা
অমৃত সাগরতলে। কেহ না বুঝিল
মূল্য সে মহামণির; কিন্তু যম যবে
গ্রাসিল কবির দেহ, কিছু কাল পরে
বাড়িল কলহ নানা নগরে; কহিল
এ নগর ও নগরে, "আমার উদরে
জনম গ্রহিয়াছিলা ওমর স্থমতি।"

আমাদের বাল্মীকির এ দশা ; কে জানে, কোন্ কুলে কোন্ স্থানে জন্মিলা স্থমতি।

# পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিত্যাসাগর

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি হে ঈশরচন্দ্র ! বঙ্গে বিধাতার বরে বিভার সাগর তুমি; তব সম মণি, মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে ? বিধির কি বিধি সৃরি, বুঝিতে না পারি, হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে গ করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে ? বন্ধের স্থচূড়ামণি করে হে ভোমারে স্জিলা বিধাতা, তোমা জানে বন্ধজনে: কোন্ পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে বিধিতে, হে বঞ্চরজঃ এ হেন রতনে ? ষে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে (রাক্সের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার, विमीर्ग वरणात्र शिया (म निर्श्वत वार्ष ? কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার।

# হুরহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

পংক্তি রমণ-পুরুষ । বর্ঘাকাল: হিমন্তের — হেমন্তের ( মধুস্দনের প্রয়োগ )। হিমঋতু: निकुल्ला निकुला निकुल्ला निकुला निकुल्ला निकुला निकुल्ला निकुल्ला निकुल्ला निकुल्ला निकुल्ला निकुल्ला निकुला निकुल्ला निकुला निकुला निकुल्ला निकुला निकुल्ला निकुल्ला निकुल्ला निकुला निकुला निकुला निकुला निकुल्ल রিজিয়া: মধুস্দন-বিরচিত প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা। কবি মাতৃভাষা: ইহারই সংশোধিত রূপ "বঙ্গ-ভাষা" ('চতুদ্দশ-পদী কবিতাবনী', ৩নং কবিতা )। অযুমুথে সন্তঃপাতি—জলের তোড়ে সম্ভ সন্ত আ'লু-বিলাপ: বিনাশশীল। मारम-मार्थ। তামরস-পদ্ম। বঙ্গভূমির প্রভি: 261 বিকচিত - বিকচ ( মধুস্দনের প্রয়োগ )। <u>জোপদীত্মরূমর</u> : দিতীয়-বামায়ণকার বালীকি আদি-কবি বলিয়া মহাভারতকারকে মধুস্কন 'দিতীয় কমল' বলিয়াছেন। क्तिभनीयम्बद्धतः आह श्रूनक्कि । পুভজা-হরণ: শ্রীবরদা-লক্ষী। मयुत्र ७ (भीत्री : কেশে—মস্তকে। 90 মুগয়ী-ব্যাধ। অখ ও কুরজ: ৩৬ मानी-अधादाशी। মেখলেন—মেখলার ভায় পরিবেষ্টন করেন। দেবদৃষ্টি: সরস-সরোবর। পুরুলিয়া: ১১ ভোলি—তুলিয়া। কবির ধর্মপুতা: ওমর—হোমার। জীবিভাবছায়…:

# মধুসূদন দত্তের প্রহাবলীর কালাত্ত্রুমিক তালিকা

#### বাংলা

- ১। শর্মিষ্ঠা নাটক। জামুরারি ১৮৫৯। পৃ.৮৪
- २। একেই कि बल मछाडा १ रे १४७०। १.०४
- ৩। বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ। ইং ১৮৬০। পৃ. ৩২
- ৪। পশাবভী নাটক। এপ্রিল (?) ১৮৬০। পৃ. १৮
- ৫। ভিলোভমাসম্ভব কাব্য। মে ১৮৬০। পৃ. ১০৪
- ७। (भधनां प्रवेश को वर्

১ম খণ্ড। জান্ত্রারি ১৮৬১। পৃ. ১৩১ ২য় খণ্ড। ইং ১৮৬১। পৃ. ১০৭

- १। खड़ाक्रना कावा। जुलाई १५७१। शु. ८७
- ৮। कुराकुमात्री नांहेक। देश १५७५। शु. १५७
- वीत्राक्रमा कावा। देः २५७२। थृ. १०
- > । **চতুर्দ्धमानभी कविजावनी** । आगर्ष्ठ २৮७७ । १. २२२
- ১১। ভেক্টর-বধ। সেপ্টেম্বর ১৮৭১। পু. ১০৫
- >२। माम्रा-कानन। है१ २४१८। थृ. २२१ -

## **टेश्ट**तकी

- 1. The Captive Ladie. Madras, 1849. Pp. 65.
- 2. The Anglo Saxon and the Hindu (Lecture-1).

  Madras 1854.
- 3. Ratnavali. A Drama in four acts, Translated from the Bengali. 1858. Pp. 57.
- 4. Sermista. A Drama in five Acts, Trans. from the Bengali by the Author. 1859. Pp. 72.
- 5. Nil Durpun, or the Indigo Planting Mirror, A Drama Trans. from the Bengali by a Native. With an Introduction, by the Rev. J. Long. 1861. Pp. 102.

মধুদূদন-প্রস্থাবলী (বিবিধ) (राम्ड प्रकार)

assa

Michaelm Datta, Egr Banister-at-Law High Contralatter.

[ मधुरुमत्नत वाःला देःतिकी रुखाकत ]

# শখিষ্ঠা নাটক

# মাইকেল মধুসূদন দত

[ ১৮৫৯ খ্ৰীষ্টাব্দে প্ৰথম প্ৰকাশিত ]

সম্পাদক ঃ

# শ্রীরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড্ কলিকাতা প্রকাশক শ্রীরামকমল দিংহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিমৎ

প্রথম সংস্করণ—কৈন্তে, ১৩৪৮; বিতীয় মুদ্রণ—চৈত্র, ১৩৫৫
তৃতীয় মুদ্রণ—আষাচ, ১৩৫৫
মূল্য দেড় টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাত ৭°২—২৫।৬।১৯৪৮

## ভূমিকা

শৈর্ষ্টির নাটক মধ্যুদানের প্রথম বাদ গড়া: বাদ সাহিত্য বিদ্যুত্ত উচ্চিত্র মোগাংমাগের এইটিই প্রথম ফল এই নাট্ডিক বানার নিজ্ত ইতিহাস জাবন-চবিত্র । ১র্থ সঞ্জবণ, জ. ২১৭-১৭ । এব জিল্ফারিক (পু. ১০৮-১১৮) দেওয়া ইইমাতে সংক্রোপে সই ইতিহাস একবন

१७४५ अष्ट्रीतन्त्रत २ता .कल्झाति ४५५०० ४५०,७०००० ४७०,० কলিকাতায় প্রত্যাবধন করেন, কিছু দিন পুরু ১টা এট মাঙ্হাধায সাহিত্য-সেবা করিবার বাসন: নানা কাব্রে শ্রের মানে জাগার হয় কিশোরীচাঁদ মিত্রের সভায়ভায় কলিকাভার পলিস অ্দলেভের এডলাকের পদ গ্রহণ করিয়া ভিনি কলিকাভায় স্থায়া বসবাস মারন্থ করেন . পরে তিনি উক্ত আদাল,তর দে। খাষার। ইন্ট্রিপ্টেব । প্রেট্রেও এন , ১৮৫৮ খ্রীষ্ঠাকে পাইকপাড়া রাজাকের বেলগাভিয়াস্তি বাগানবাড়াতে রাজা প্রতাপন চন্দ্র সিংহ ও তাঁহার জাতা ঈশ্বরচকু দি হের উলোগে বেলগাতিয়া নাটাশালার প্রতিষ্ঠা এই সময়ের উল্লেখ্যোগা ঘটনা। সধ্যকৃত্তার ঘনিষ্ঠ বংশাবদ্ধ গোরদাস বসাক এই নাটাশালার স্তিত যুক্ত ডিলেন . রামনারায়ণ তকরারের 'রত্নাবলী' নাটক লইয়া নাট্যশালার ফুত্রপাত হয় প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ জুলাই, শনিবার। এই হাভিনায় সেকালের সনেক প্রসিদ্ধ ইংরেজের নিমন্ত্রণ হইয়াভিল, ভাষাদের হ্রিধার জবিধার জতু 'রত্নাবলী'র ইংরেজী অন্তুবাদের প্রয়োজন হয়। গৌরদাস বসাকের মধাস্ত্রায় মধুস্দনের উপর অনুবাদের ভার পড়ে। নাটকটি অনুবাদ করিতে করিতে বাংলা নাটকের ত্রবস্থার কথা তাঁহার মনে উদিত হয় ও ইহা লইয়। গৌরদাসের সহিত ভাহার আলোচনা চলে। তিনি নিজে বাংলা নাটক রচনা করিতে মনস্থ করেন। ইতা তইতেই 'শন্তিষ্ঠা নাটকে'র উৎপত্তি।

মধুস্দনের জীবনীকারের। বলেন, গৌরদাসের সহিত মধুস্দনের কথা-বার্তার পরই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে তৎকালপ্রচলিত বাংলা ও সংস্কৃত নাটকাদি আনিয়া পাঠ করেন এবং অতি অল্ল কালের মধ্যে 'শুদিন্তা নাটকে'র কিয়দংশ লিখিয়া গৌরদাসকে দেখিতে দেন। এই অভাবনায় ব্যাপারে সেকালের বিদ্বজ্ঞনসমাজ বিস্মিত ও কৌত্হলাবিষ্ট হন। এই স্থেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন গোরদাসকে এক পত্র লেখেন। পত্রটি এইরূপঃ—

My dear Gour Babu, Accept my best thanks for your present, a present which I prize no less for its intrinsic value than for the kindness of the donor.

I am very anxious to have a perusal of your friend's manuscript drama, for I am pretty sure that he who wields his pen with such elegance and facility in a foreign language may contribute something to the meagre literature of his own country, which cannot but be prized by all. I shall feel myself honoured by his visit to my humble garden, and shall wait there to receive him any evening that he may appoint.

16th July, 1858. Believe me, sincerely yours J. M. Tagore
—'মধু-স্তি,' পু. ১০৯–১০।

'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়— অনেকে এইরপ লিখিয়াছেন। পুস্তকের উৎসর্গ-পত্রের "১৫ পৌষ, সন ১২৬৫ সাল" তারিখ হইতেই এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা যে প্রকৃত পক্ষে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জান্তুয়ারি মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। ৯ জান্তুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুস্থদনের একটি পত্রে আছে ঃ—

I hope to send you copies, English and Bengali, when ready, and you shall have an opportunity of judging for yourself.—
'আৰু-মৃতি,' পু, ১১৩।

ঐ বৎসরের ১৯ জান্তুয়ারি তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' উপহার পাইয়া প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৩)। স্তুতরাং পুস্তকটি যে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই হইতে ১৯এ জানুয়ারির মধ্যে বাহির হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

প্রথম সংস্করণের পষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৮৪। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :---

শশিষ্ঠা নাটক। / জীমাইকেল মধুখদন দন্ত প্রণীত। / মন্দঃ কবিমশংপ্রাথী গমিগামাপহাজতাং। প্রাংশুলভো ফলে লোভান্তথান্তরিব বামনঃ। / কালিদাস। কলিকাতা। জীয়ত ঈশ্বচন্ত বস্তু কোং বহুবাজারত্ব ১৮৫ সংখ্যক ভবনে / ইষ্টান্হোপ্রত্বে ব্রিভ। / সন ১২৬৫ সাল। /

মধুস্দনের জীবিতকালে এই পুস্তকের তিনটি সংস্করণ হয়। দিতীয় সংক্রণটি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১২৭৬ সালে প্রকাশিত (পৃ.৮৪) তৃতীয় সংস্করণের পাঠই আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীতে আদর্শ পাঠিরূপে গ্রহণ করিয়াছি। প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠিতেদ পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইয়াছে।

'শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে'র ভাষা ও রচনা-রীতি সংশোধন লইয়া তুইটি কাহিনী জীবন-চরিতগুলিতে দেওয়া হইয়াছে। 'মধু-স্মৃতি' হইতে সেগুলি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।

…মধুস্থদন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে 'শশ্মিষ্ঠা'র পাণ্ডুলিপি প্রদাম করিলে, তিনি তাঁহার পরিচিত কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দারা উহা তাঁহাদের সভাপণ্ডিত বিখ্যাত আলঙ্কারিক প্রেমটাদ তর্কবাগীশের নিকট প্রেরণ করিয়া বলেন যে, "যে-যে-স্থলে নাটকখানির দোষ আছে, সেই-সেই-স্থলে তিনি যেন দাগ দিয়া দেন। তাঁহার দাগ দেওয়া হইলে, আপনি গ্রন্থানি লইয়া আসিবেন।" ভদ্রলোকটি তর্কবাগীশের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই কথা বলিয়া গ্রন্থখানি তাঁহার হত্তে দিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় গ্রন্থথানি কিমংক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, "আপনি এখন যান, আমি কিছু পরে ধরং গ্রন্থানি লইয়া রাজাদিগের নিকট যাইতেছি।" যথাসময়ে প্রেমটাদ তর্কবাগীশ নাটকখানি লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ঘটনাক্রমে মধুস্থদনও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তর্কবাগীশকে দেখিয়াই মধুস্থদন বলিলেন, "আপনি আপত্তিকর স্থানসমূহে দাগ দিয়াছেন কি ?" তর্কবাগীশ হাসিয়া বলিলেন, "দাগ দিতে গেলে কিছু পাক্বে না। তবে কি না, আমি যে চোধে দেখ্ছি দে রকম চোধ আর গোটা ছই লোকের আছে; আমরা ফতে হ°রে গেলে তোমার বই খুব চ'লে যাবে, বাহবা বাহবা পঞ্বে.।"

মধ্ত্বদনকে তাঁহার কোন-কোন বন্ধু শশিষ্ঠা নাটক সম্বন্ধে তদানীগুন নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করভের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অহুরোধ করিয়াছিলেন। মধুস্কন তর্করত্নকে কেবল মাত্র নাটকের ব্যাকরণাশুদ্ধি সংশোধন করিতে বলেন; কিন্তু তিনি মধ্স্বদনকে নাটকখানি সংস্কৃত রীত্যস্কুসারে পরিবর্ত্তিত করিতে পরামর্শ দেন।

মধুস্থদন এই প্রসঙ্গে গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, 'জীবন-চরিত' ( পু. ২৩০-৩২ ) হইতে তাহা নিমে উদ্ধৃত হইল :— SUNDAY

My Dear Gour,

You must excuse me for not complying with your request. The fact is, I do not like the idea of showing my play to our friends, in so incomplete a state. However, as I have promised, you shall have the first three Acts by the end of this week.

Ram Narayon's "version," as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid. I shall either stand or fall by myself. I did not wish Ram Narayon to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any. You know that a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid there is but little consensity between our friend and my poor-self However, I shall adopt some of his corrections.

If you should speak of the drama to your friends, when you meet them to-day, pray, don't say a word about Ram Narayon I shan't have him. He has made my poor girls talk d—d cold prose

I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my Drama; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well-maintained, what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry because it is full of Orientalism? Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and modes of thinking; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.

Do not let me frighten you by my audacity. I have been showing the Second Act. already complete, to several persons totally ignorant of English, and I do assure you, upon my word, that they have spoken of it in terms so high that, at times, I feel disposed to question their sincerity; and yet I have no reason to believe that those men would flatter me.

In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes. I may borrow a neck-tie, or even a waist-coat, but not the whole suit.

Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old [rascals] in the shape of Pandits. When you see Joteendra and the Rajas, puff away—there's nothing like that to raise the price of an article in the market, I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil!! I would sooner burn the thing.

Yours, as usual, M. S. Dutt. প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের ধারণ। যাহাই হটক, নবা-সম্প্রদায় কিন্ত এই নাটকটি পাইয়া অতিশয় উল্লসিত হইয়াছিলেন এবং উদ্ভক্তে ইহার প্রামাণ করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথম প্রশংস্কারীদের মধ্যে যভান্দ্মোহন চাকৃব ও রাজা ইশ্বচন্দ্র সিংহের নাম স্বিশেষ উল্লেখ্যোগ্য। যাহান্দ্যোহন ১৮৫৮ খ্রীষ্টান্দের ২৭এ ন্বেশ্ব মধ্সূদন্কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

I am of opinion that Sermistha is the best drama we have in our language;...it is at once classical, chaste and full of genuine poetry!"—"at-ato," 7. >>>, "Infini!!

ঈশ্বরচন্দ্র লেখেন (১০ ডিসেম্বর, ১৮৫৮)—

...the drama is a complete success abounding as it does with ideas and similies that are sourcely to be found in any Bengalee book I have come across.

পুস্তক প্রকাশিত হঠলে সেকালের সাময়িক পত্রিকাগুলিতেও কম আন্দোলন হয় নাই। মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ-সঙ্গুতে' এবং পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিভাভূষণ 'সোমপ্রকাশে' বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা রাজেন্দ্রলালের সমালোচনাটি অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি—

বাঙ্গালী নাট্যকারে ও দওক্ষয়ে এই বিশেষ প্রভেদ যে পূর্ব্বোজ্ডেরা অভিনয়ে কি প্রকার বাক্যে কি প্রকার ফলোংপত্তি হইবে তাহার বিবেচনা না করিয়া নাটক রচনা করেন; দওক তাহার বিপরীতে অভিনয়ে কি প্রয়াক্ষন; কি উপায়ে অভিনেয় বস্তু স্ম্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইবে; এবং কোন প্রণালীর অবলম্বনে নাটক দর্শকদিগের আন্ত হলয়গ্রাহী হইবেক ইহা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক শশ্মিষ্ঠা লিপিবছ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকৃত প্রভাবেরও কোন ব্যাঘাত হয় নাই। নাটকরচনার এক প্রধান নিয়ম এই যে তাহাতে যে সকল ঘটনা ব্রণিত হয় তৎসমুদায়কে এক উদ্দেশ্যের অম্বর্ক হওয়া কর্তব্য, এবং সেই উদ্দেশ্য বর্ণনীয় বিষয়ের মুখ্য ঘটনা। প্রত্যেক গর্ভাকে সেই মুখ্য ঘটনার উপায় ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতে থাকে; তাহা হইলেও অসংলগ্রছ দোমের সন্তাবনা হয় না। উত্তম নাটকে ভয়ানক রস ব্রণতব্য হইলেও মধ্যেই রহম্ভকনক ব্যাপারেরও বর্ণন থাকে; কিন্তু সন্তাহকারেরা এতাদৃশ কৌশলে তাহার বিনিয়োগ করেন যে তাহাতে রসের অপলাপ হয় না। দত্তক এ বিষয়ের প্রমণ্ডিত। তিনি অনেকগুলি অনাবশ্রক কৌতুক বাক্য এমত চতুরতার সহিত প্রভাবিত নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে তাহা কোনমতে অসংলগ্র বের্গ্রহর না।

নাটকমধ্যে প্রথমতঃ যে কএকটি গতি অভিনিবেশিত হইয়াছিল তাহার রচনা সমীচীনই বটে; কিন্তু মনোজ্ঞ স্বরের সহিত তাহার অনৈকা বিধায় কোন সঞ্জয় ব্যক্তি অপর কএকটি গতি প্রস্তুত করত ঐ সকলের স্থানীভূত করিয়াছেন।…থাহার রসাম্ভাবতার সাহাথ্যে শেষোক্ত গীত কএকটি প্রস্তুত হইয়াছে তাঁহাকে ধ্যুবাদ করিতে সহজ্ঞ হইলাম। ফলতঃ আমরা শশ্মিষ্ঠার পাঠ ও অভিনয় উভয় প্রকারে তাহার সৌন্দর্য্য সন্ভোগ করিয়াছি, স্তুরাং কেবল দর্শক বা পাঠক আমাদিগের তুল্য আনন্দিত হইতে পারেন না; তত্ত্বাপি আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে মে সকল বাঙ্গলা নাটক এ পর্যন্ত প্রকটিত হইয়াছে তম্মধ্যে সাধারণ জনগণে শশ্মিষ্ঠাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিবেন, সন্দেহ নাই।—'বিবিধাণ্-সন্দ্রং', ১৭৮০ শকাকা, মাদ, পৃ. ২৪০।

উপরে উল্লিখিত গীত-রচয়িতা "কোনও সহৃদয় ব্যক্তি" যতীন্দ্র্যোহন ঠাকুর। "শেষাঙ্কের শিব-স্তোত্র বিষয়ক স্থমধূর সঙ্গীতটি তাঁহারই রচিত।"\*

'শর্মিষ্ঠা নাটক' পাইকপাড়ার রাজাদের ব্যয়ে মৃদ্রিত হইয়াছিল। "বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকগণের জন্ম, অভিনীত নাটক ইংরাজীতে অন্থবাদ করা হইয়াছিল। মধুস্দন নিজেই নিজের গ্রন্থের অন্থবাদ করিয়াছিলেন।" প অন্থবাদ নাটকখানি ১৮৫৯ খ্রীষ্টান্দে প্রকাশিত হয়। মধুস্দন ইহাও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে উৎসর্গ করেন।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র বিষয়বস্তু মধুস্থদন মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজী নাটকের Advertizement-এ তিনি লিখিয়া-ছিলেন—:

The work—of which the following pages contain a translation—is the first attempt in the Bengali language to produce a classical and regular Drama. The story of Sermista will be found in the First Book of the Mahabharata—almost immediately after that of Sakuntala—rendered so famous by the splendid genius of Kalidasa.

'শর্মিষ্ঠ। নাটকে'র অভিনয় সম্পর্কে মধুস্দন এই বিজ্ঞাপনে লিখিয়া-ছিলেন—

Sermista is to be acted at the elegant private Theatro attached to the Belgatchia Villa of the Rajas of Paikpara. Should the Drama ever again flourish in India, posterity will not forget these noble gentlemen—the earliest friends of our rising national Theatre.

 <sup>&#</sup>x27;कीवन-চরিত,' शृ. २००।

<sup>🛉 &#</sup>x27;जीवम-ठित्रिष्ठ,' পृ. २७२।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহা সমারোহে 'শন্মিষ্ঠা নাটকে'র প্রথম অভিনয় হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণীর জন্ম 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' দ্রষ্টব্য। এই অভিনয়ে মধুস্দন নিজে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বস্থকে লিখিয়াছিলেন—

When Sharmista was acted at Belgachia the impression it created was simply indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmista and shed tears with her. As for my own feelings, they were "things to dream of not to tell." Poor old Ramchaudra,\* was half mad and grasped my hand, "Why my dear Madhu, my dear Madhu, this does you great credit indeed! Oh it is beautiful."—"कीवन-

বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে মধুস্দনের 'শর্মিষ্ঠা নাটক' লইয়া ইহার সর্ব্বপ্রথম অভিনয় হয়। মধুস্দনের অসহায় সন্তানগণের সাহায্যার্থে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট 'শর্মিষ্ঠা নাটক' অভিনীত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ বিবরণ 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' ( ৩য় সং., পৃ. ৪৭-৮ ) দেওয়া আছে।

মধুস্দন ও তাঁহার বন্ধুদের পরস্পার লিখিত অনেক চিঠিপত্রে 'শন্মিষ্ঠা নাটক' রচনা, অনুবাদ ও অভিনয় সম্পর্কে অনেক তথ্য সন্ধিবিষ্ট আছে। আমরা 'মধু-স্মৃতি' ও 'জীবন-চরিত' ( ৪র্থ সংস্করণ ) হইতে উল্লিখিত পত্রগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নির্বাচিত করিয়া নিম্নে মৃ্ত্রিত করিলাম।

# ১। মধুস্দন গৌরদাস বসাককে (৯ জানুয়ারি, ১৮৫৯)

"Sermista" has turned out to be a most delightful girl, if I am to believe those who have already inspected her. Jotindra says it is the best drama in the language, "chaste classical and full of genuine poetry!" The Chota Raja writes in raptures about it and swears the "Drama is a complete success!" But I dare say, you have heard their opinions before this. There is to be an English translation.

I hope to send you copies, English and Bengali, when ready, and you shall have an opportunity of judging for yourself.
—'ম্ব-্যতি,' পৃ. ১১২-১৩।

हिन्नू-करलरकत वांश्ला निकक वांत् तांगठल निख।

#### ২ ৷ যতাল্মোচন ঠাক্র মধ্সুদনকে (১৯ জানুয়ারি, ১৮৫৯)

My dear Sir, Accept my best thanks for your kind present; it is a gem truly worthy of the talented donor. I will preserve it carefully as an invaluable contribution to the rising literature of our country, and I doubt not but Sermistha will take the first place among the dramas in the vernaculars.

I am glad to know that an English version of "Sermistha" is in the press. From what I have seen of the "Ratnavali" and considering that in the present instance the author is himself toe translator, I am sanguine in my expectation.

The actors are doing marvellously well; they have already got by heart, the greater portion of the Book, and I fully believe, they will be able to do justice to the conceptions of the Poet.
— "19-10," 9, 3301

#### ে। যতীব্রমাহন ঠাকুর মধুসূদনকে (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৯)

I shewed the first portion of your English version Sermistha to my friend, the Chota Raja and he liked it exceedingly; for my own part I verily believe, that if it is finished in the style in which it is begun, (and I doubt not but it will be so), your present translation will even surpass that of Ratnavali.—'Ny—NO.'? 1. 33-38!

#### ৪। মধুস্থদন গৌরদাসকে (১৯ মার্চ, ১৮৫৯)

I have nearly finished the translation of Sharmista. If I am to believe all those that have already seen it—and among them are the Rajas and Tagore—it will materially add to the little reputation Ratnavali has given me. Every one says it is superior to that book; as for the Bengali original, the only fault found with it, is that the language is a little too high for such audiences as we may expect now to patronize it. This, I need scarcely tell you, is nothing; for if the book is destined to occupy a permanent place in the literature of the country, it will not be condemned on this head, twenty years hence, for everyone is learning Bengali. To tell you the candid truth. I never thought I was capable of doing so much all at once. This Sharmista has very nearly put me at the head of all Bengali writers. People talk of its poetry with rapture. But you must judge for yourself.—'আৰম্ভ চিক্তি,' ই. ৪৪৭।

## ৫। রাজা ঈশরচন্দ্র সিংহ গৌরদাস বসাককে (২৪ মার্চ, ১৮৫৯)

For the present I shall speak of Sarmista-the production of your friend, Michael M. S. Dutt, Esqr. You know all about it, and that it is going to be acted on the boards of our Belgatchia Villa. I shall first of all give you the names of the Dramatis Personae, and as I am going to send you the book through to-day's post, you will be able to know more from it than what one, placed at such a distance from the seat of action, can possibly know. You will see, from what I am going to show you, some new faces in our Corps, though few there are that you do not know. Amongst the latter is our Heroine. He or she, as you might choose to call, is a real acquisition. To a melodious female voice he combines one of the sweetest tones that it has ever been my lot to bear, and, to crown all, he is daily showing a capacity for the stage that has not only satisfied the most sceptic but surprised every one of us by his powers, though not yet fully developed, for histrionic representations. Now,

#### TO THE DRAMATIS PERSONÆ

King Yayati ... ... Preonath Dutt.

Madhobya ... Bidhusaka ... Kesab Chundra Ganguly Montri ... Minister ... Nabin Chundra Mukerjee

Sukracharjya ... Rishi ... Deno Nath Ghose.

Kopil ... His disciple ... Sarat Chander Ghose.

Bokasur ... General ... Issur Chunder Singh.

Daitya ... An Officer ... Tara Chand Guha.

1st Citizen ... Huris Chundra Mookherjes.

2nd do ... Russick Lal Law. 3rd do ... Brojo Dullal Dutt.

Courtiers ... Jotindra Mohan Tagore, Preonath Sett and Rajendra

Lal Mitter.

Chopdars ... Dwarkanath Mullick & Mohesh Chunder Chunder.

Durwan ... Jodu Nath Ghose (my brother-in-law).
Debjani ... Hem Chunder Mookerjee (our Shagarika).

Sharmista ... Kristodhon Banerjee (a new-comer).

Purnika ... Kally Das Sandel (formerly our dancing-girl).

Dabika ... Aghor Chander Dhagria (our Susongota).

Notee ... Chuni Lal Bose (as before).
Maideervant ... Kally Prasanna Mookerjee.

Dancing-girls ... The same as before, plus Bunkim Chunder Mukerjee.

Here you have as complete a list of the characters as I could give you, and I believe none can give you better the names

of the characters than the manager of the theatre. Now as to other particulars, the rehearsals are going on twice a week, on Sundays and Thursdays respectively. Almost everybody is prepared and we can get up the play at ten days notice; but our Raja's father is unfortunately dead, and that will delay us My brother, moreover, is now at Kandi. He is gone there a second time this year, but he is likely to return soon, and we expect to appear before the public in all April. No less than eight scenes have to be newly painted; most of them are already finished, and beautiful and magnificent they are without doubt.

I have not spoken anything about the drama, and I shall not do it. No one knows what effect such a thing as the 'Sharmista' will have on the Stage. It is still a matter of doubt whether it will be as popular as Ratnabali. I will give no opinion concerning it unless it has passed the ordeal of public criticism. \* \* \*

With my sincere and hearty good wishes to yourself.

I remain, yours ever sincerely ISSUR CHUNDER SINGH.

-- 'জীবন-চরিত,' পৃ. ২৩৩-৩৫।

## ও। গৌরদাস মধুস্থদনকে (২৯ এপ্রিল, ১৮৫৯)

How is Sermista going on? When does it come out? The more I read the more I am enamoured of her.—'মধু-স্তি,' পু ১১৪।

#### ৭। রাজনারায়ণ বস্থ মধুসূদনকে

None of your works has been unread by me; "Sermista' is exactly after the pure classical model, is in many places full of sterling poetry, and displays considerable knowledge of human nature! I shall never forget the sweet resigning spirit of the gentle Sermista, the tender interview between her and the king, the pathetic meeting between Devajani and her father and the mean tiresome jokes of the clown.—'\*\*(-\*\*\*[\*\*]\*\*). 358 |

## ৮। মধুস্থদন গৌরদাসকে (৩ মে, ১৮৫৯)

...In addition to all this, I have been finishing my English Sermista and the New play, which I trust will distance its predecessor.

8 -

I am glad you like Sermista. I dare say you will also like the English. Pray, tell your cousin at the Asiatic to send your name for a copy to the Publisher. I have nothing to do with the sale of the book, for its proceeds will be paid to the Rajahs in liquidation of the money they have kindly advanced me.

You must wait for some time yet for the New Play. All that I can tell you is that there are few pretter plots in any Drama that you have read! I invented it one blessed Sunday. Tagore and the Rajahs exclaimed "Beautiful." I only hope I have done justice to it. This morning I am going to send Act No. IV to Tagore. I wish I could run up to spend some little time with you, but at present that is out of the question. Upon my soul, you are damnably mistaken if you think that I like Calcutta. I would be happier I think, even in the Soonderbuns. I lead a quiet life and seldom or never go out anywhere.

— "AG-AGO," \$\frac{1}{2}. \text{ \$2.8-3.56} \]

# ৯। যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে (১ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯)

I think the first public performance of Sermistha is to take place this Saturday—we expect it will come off gloriously.—'মধ্স্তি,' পু. ১২৩।

# ১০। যতীশ্রমোহন গৌরদাসকে (২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯)

# ১১। যতীন্দ্রমোহন মধুস্থদনকে (৩১ ডিসেম্বর, ১৮৫৯)

The Chota Raja saw me this morning and I am glad to tell you, he has agreed to pay in advance the printing charges of the two farces and a portion of the amount due from him on account of the English Sermistha.—'মহ্-মৃতি,' পৃ. ১২৮।

#### ১২। যতীব্রমোহন মধুসুদনকে (২২ মে, ১৮৬০)

...but you must excuse me, my dear sir, if I still betray a greater leaning towards our favourite বৈত্যবাহ্যবাধা. It may be that a longer and more intimate acquaintance with her has made me partial to her merits; but this is simply a matter of opinion, and I hope you will not take my remarks amiss.
— 'নীবৰ-চ্মিড,' ই. ১৯৪।

#### ১৩। মধুস্দন কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে

How are you getting on with "Sharmista"—my Garrick? Have you seen "Padmavati"? Will it do as Sharmista's successor?—'জীবন-চরিত,' পু. ৪৫৬।

# শৰ্মিষ্ঠা নাটক

[ ১৮৬১ ঞ্জীপ্রাকের নবেশ্বর মাসে মুদ্রিত ভৃতীর সংস্করণ হইতে ]

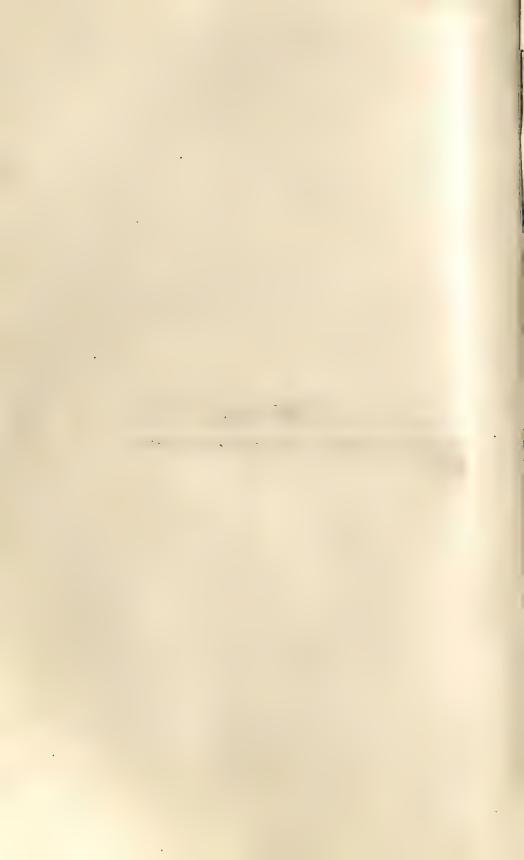

#### মঙ্গলাচরণ

মদেকসদয়বর

ীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাছর,

ঞ্জীল শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাছর,

মহোদয়ের।

নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমিদং 🕽 👝 🖂 😘

আমি এই দৈত্যরাজবালা শর্মিষ্ঠাকে মহাশয়দিগকে অর্পণ করিতেছি। যগ্গপি ইনি আপনাদের এবং শ্রোতৃবর্গের অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্রী হয়েন, তবে আমার পরিশ্রম সফল হইবে এবং আমিও কৃতকার্য্য হইব।

মহাশয়দিগের বিভান্থরাগে এ দেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে আপনাদিগের দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে এ ভারতভূমি যেন বিভাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন গ্রী পুনর্দ্ধারণ করেন ইতি। 🕌 🚈 🚈 🍅 🕽 🕬

কলিকাতা। ১৫ পৌষ, সম ১২৬৫ সাল। শ্ৰী মাইকেল মধুসুদন দত্তপ্ত।

# নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণ

যথাতি
মাধব্য (বিদূষক)
রাজমন্ত্রী
শুক্রাচার্য্য
কপিল (তস্ত্র শিষ্য)
বকাস্থর
অস্ত্র এক জন দৈত্য

এক জন ব্ৰীহ্মণ

দৌবারিক

দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা

পূর্ণিকা (দেবযানীর সথী) দেবিকা (শর্মিষ্ঠার সথী)

নটী

এক জন পরিচারিকা

তুই জন চেটী

নাগরিকগণ সভাসদৃগণ ইত্যাদি

# गशिष्ठा नाउक

### প্রথমান্ত

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

হিমালয় পর্কত-দুরে ইল্রপুরী অমরাবতী

( এক জন দৈতা যুদ্ধবেশে।)

দৈত্য। (স্বগত) আমি প্রতাপশালা দৈত্যরাজের আদেশামুসারে এই পর্ব্বতপ্রদেশে অনেক দিন অবধি ত বাস কচ্যি; দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালও স্বচ্ছন্দে থাকি না; কারণ ঐ দূরবতী নগরে দেবতারা যে কখন্ কি করে, কখনই বা কে সেখান হত্যে রণসজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ অমুরপতির নিকটে তৎক্ষণাৎ লয়ে যেতে হয়। (পরিক্রমণ) আর এ উপত্যকাভূমি যে নিতান্ত অরমণীয় তাও নয় ;—স্থানে স্থানে তরুশাখায় নানা বিহঙ্গমগণ মধুর স্বরে গান কচ্যে; চতুর্দ্দিকে বিবিধ বনকুস্থম বিকশিত; ঐ দূরস্থিত নগর হতে পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ সহকারে মৃত্ব মন্দ পবন সঞ্চার হচ্যে; আর কখন কখন মধুরকণ অপ্সরীগণের তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকুহর শীতল করে; কোথাও ভীষণ সিংহের নাদ, কোথাও ব্যাঘ্র মহিষাদির ভয়ঙ্কর শব্দ, আবার কোথাও বা পর্বতনিঃস্তা বেগবতী নদীর কুলকুল ধ্বনি হচ্চো। কি আশ্চর্য্য ! এই স্থানের গুণে স্বজন বান্ধবের বিরহত্ব:খও আমি প্রায় বিশ্বত হয়েছি। (পরিক্রমণ।) অহো! কার যেন পদশব্দ শ্রুতিগোচর হলো না! (চিন্তা করিয়া) তা এ ব্যক্তিটা শত্রু কি মিত্র, তাও ত অমুমান কত্যে পাচ্চি না; যা হোক, আমার রণসজ্জায় প্রস্তুত থাকা উচিত। ( অসি চর্ম গ্রহণ ) বোধ হয়, এ কোন সামান্ত ব্যক্তি না হবে। উঃ! এর পদভরে পৃথিবী যেন কম্পমানা হচ্যেন।

( বকান্তরের প্রবেশ।)

(প্রকাশে) কন্তং ?

বক। দৈত্যপতি বিজয়ী হউন, আমি তাঁরই অমুচর।

দৈত্য। (সচকিতে)ও! মহাশয় ? আস্তে আজ্ঞা হউক। নমস্কার। বক। নমস্কার। তবে দৈত্যবর, কি সংবাদ বল দেখি ?

দৈত্য। এ স্থলের সকলি মঙ্গল। দৈত্যপুরীর কুশলবার্তায় চরিতার্থ করুন।

বক। ভাই হে, তার আর বল্বো কি, অছ দৈত্যকুলের এক প্রকার পুনর্জন্ম।

দৈত্য। কেন কেন, মহাশয় ?

বক। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য ক্রোধান্ধ হয়ে দৈত্যদেশ পরিত্যাগে উগ্নত হয়েছিলেন।

দৈত্য। কি সর্বনাশ! এ কি অন্তুত ব্যাপার, এর কারণ কি ?

বক। ভাই, স্ত্রীজাতি সর্বব্রেই বিবাদের মূল। দৈত্যরাজকন্যা শর্মিষ্ঠা, শুরুকন্যা দেবযানীর সহিত কলহ করে, তাঁকে এক অন্ধকারময় কূপে নিক্ষেপ করেন, পরে দেবযানী এই কথা আপন পিতা তপোধনকে অবগত করালে, তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশনের স্থায় একেবারে জ্বলে উঠলেন! আঃ! সে ব্রহ্মাগ্রিতে যে আমরা সনগর দগ্ধ হই নাই, সে কেবল দেবদেব মহাদেবের কৃপা, আর আমাদের সোভাগ্য!

দৈত্য। আজ্ঞে তার সন্দেহ কি! কিন্তু গুরুকক্যা দেবযানী রাজকুমারী শর্মিষ্ঠার প্রাণস্বরূপ, তা তাঁদের উভয়ে কলহ হওয়াও ত অতি অসম্ভব।

বক। হাঁ তা যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই উভয়েই নবযোবন-মদে উন্মত্তা। দৈত্য। তার পর কি হলো মহাশয় ?

বক। তার পর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে, রাজসভায় গিয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্যেন, রাজন্! অভাবধি তুমি জীভ্রন্ত হবে, আমি এই অবধি এ স্থান পরিত্যাগ কল্যেম, এ পাপনগরীতে আমার আর অবস্থিতি করা কখনই হবে না। এই বাক্যে সভাসদ্ সকলের মন্তকে যেন বজ্বপাত হলো, আর সকলেই ভয়ে ও বিশ্বায়ে স্পন্দহীন হয়ে রৈল।

দৈত্য। তার পর মহাশয় ?

বক। পরে মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক স্তব করে বল্লেন, গুরো।
আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আমাকে সবংশে নিধন কত্যে উন্মত
হয়েছেন ? আমরা সপরিবারে আপনার ক্রীতদাস, আর আপনার প্রসাদেই
আমার সকল সম্পত্তি। তাতে মহর্ষি বল্লেন, সে কি মহারাজ ? ভূমি

দৈত্যকুলপতি, আমি একজন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, আমাকে কি তোমার এ কথা বলা সম্ভবে ? রাজা তাতে আরো কাতর হয়ে, মহর্ষির পদতলে পতিত হলেন, আর বল্তে লাগ্লেন, গুরো, আপনার এ ভয়ানক ক্রোধের কারণ কি, আমাকে বলুন।

দৈত্য। তা মহর্ষি এ কথায় কি আজ্ঞা কল্যেন ?

- বক। রাজার 'নম্রতা দেখে মহর্ষি ভূতল হতে তাঁকে উভিত কল্যেন, আর আপনার কন্সার সহিত রাজকুমারীর বিবাদের বৃত্তান্ত সমৃদয় জ্ঞাত করিয়ে বল্লেন, রাজন্! দেবযানী আমার একমাত্র কন্সা, আমার জীবনাপেক্ষাও স্বেহপাত্রী, তা, যে স্থানে তার কোনরূপ ক্রেশ হয়, সে স্থান আমার পরিত্যাগ করাই উচিত। রাজা এ কথায় বিস্ময়াপন্ন হয়ে, করযোড় করে এই উত্তর দিলেন, প্রভা! আমি এ কথার বিন্দু বিসর্গও জানি নে, তা আপনি সে পাপশীলা শর্মিষ্ঠার যথোচিত দণ্ড বিধান করেয় ক্রোধ সম্বরণ করুন, নগর পরিত্যাগের প্রয়োজন কি?

দৈত্য। ভগবান্ ভার্গব তাতে কি বল্যেন ?

বক। তিনি বল্যেন, এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত কি আছে ? তোমার কন্যা চিরকাল দেব্যানীর দাসী হয়ে থাকুক, এই আমার ইচ্ছা।

দৈত্য। উঃ! কি সর্বাশের কথা!

বক। মহারাজ এই বাক্য শুনে যেন জীবন্মতের স্থায় হলেন। তাতে মহর্ষি সক্রোধে রাজাকে পুনর্বার বল্লেন, রাজন্! তুমি যদি আমার বাক্যে সম্মত না হও, তবে বল আমি এই মৃহুর্জেই এ স্থান হতে প্রস্থান করি। মহর্ষি ভার্গবকে পুনরায় ক্রোধান্মিত দেখ্যে মন্ত্রিবর কৃতাঞ্জলিপূর্বক মহারাজকে সম্বোধন করে বল্লেন, মহারাজ! আপনি কি একটি কন্থার জন্মে সবংশে নির্বংশ হবেন? দেখুন দেখি, যদি কোন বণিক্ স্বর্ণ, রোপ্যা, ও নানাবিধ মহামূল্য রত্নজাত-পরিপূর্ণ একখানি পোত লয়ে সমুদ্রে গমন করে, আর যদি সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটান্বারা আকাশমগুল আবৃত হয়ে প্রবলতর ঝটিকা বইতে থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি আপনার প্রাণরক্ষার নিমিতে সে সময়ে সে সমুদায় মহামূল্য রত্নজাত গভীর সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে না ?

দৈতা। তার পর মহাশয় ?

বক। দৈত্যাধিপতি মন্ত্রিবরের এই হিতকর বাক্য শুনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে রাজকুমারীকে অগত্যায় সভায় আনয়ন করতে অন্তুমতি দিলেন; পরে রাজহৃহিত। সভায় উপস্থিত। হলে, মহারাজ অশ্রুপূর্ণলোচনে ও গদগদবচনে তাঁকে সমৃদয় অবগত করালেন আর বল্লেন, "বৎসে! অল তোমার হস্তেই দৈত্যকুলের পরিত্রাণ। যদি তুমি মহর্ষির এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রতিপালন কত্যে স্বীকার না কর, তবে আমার এ রাজ্য শ্রীভ্রন্থ হবে, এবং আমিও চিরবিরোধী ফুর্দান্ত দেবগণ কর্ত্বক পরাজিত হয়ে নানা ক্লেশে পতিত হব!"

দৈত্য। হায়! হায়! কি দর্বনাশ!—রাজকুমারী পিতার এতাদৃশ বাক্য প্রবণে কি প্রত্যুত্তর দিলেন ?

বক। ভাই হে! রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র মনে করলে পাষাণ ফুদয়ও বিদীর্ণ হয়। রাজকুমারী যখন সভায় উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর মুখমগুল শরচ্চন্দ্রের স্থায় প্রসন্ধ ছিল, কিন্তু পিতৃবাক্যে মেঘাচছন্ত্র শশধরের স্থায় একেবারে মলিন হয়ে গেল! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা হতদৈব! এমন স্থল্দরীর অদৃষ্টে কি এই ছিল! অনন্তর রাজপুত্রী শর্মিষ্ঠা সভা হতে পিতৃ-আজ্ঞায় সম্মতা হয়ে প্রস্থান করলে পর, মহারাজ যে কত প্রকার আক্ষেপ ও বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন, তা স্মরণ হলে অধৈর্য্য হতে হয়! (দীর্ঘনিশ্বাসা)

দৈত্য। আহা, কি ছঃখের বিষয়! তবে কি না বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে লঙ্খন করতে পারে? হে ধমুর্দ্ধারিন্! এক্ষণে আচার্য্য মহাশয়ের কোপাগ্নি ত নির্ব্বাণ হয়েছে?

বক। আর না হবে কেন ?

দৈত্য। তবে আপনি যে বলেছিলেন অন্ত দৈত্যকুলের পুনর্জন্ম হলোতা কিছু মিথ্যা নয়। (চিন্তা করিয়া) হে অসুর-শ্রেষ্ঠ। য়খন মহর্ষির সহিত মহারাজের মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন যদি ঐ তর্দান্ত দেবগণেরা এ সংবাদ প্রাপ্ত হতো, তা হলে যে তারা কি পর্য্যন্ত পরিভূপ্ত হতো, তা অমুমান করা যায় না।

বক। তা সত্য বটে। আর আমিও তাই জান্তে এসেছি যে দেবতারা এ কথার কিছু অনুসন্ধান পেয়েছে কি না। তুমি কি বিবেচনা কর, দেবেন্দ্র প্রভৃতি দৈত্যারিগণ এ সংবাদ পায় নাই ?

দৈত্য। মহাশয়! দেবদূতেরা পরম মায়াবী, এবং তাদের গতি

মনোরথ জার সৌদামিনী অপেক্ষাও বেগবতী; স্বর্গ, মর্তা, পাতাল, এই ত্রিভুবনের মধ্যে কোন স্থানই তাদের অগম্য নয়।

বক। তা যথার্থ বটে, কিন্তু দেখ, এ নগরে সকলেই স্থিরভাবে আছে। বোধ করি, অমরগণ দৈত্যরাজের সহিত ভগবান্ ভার্গবের বিবাদের কোন স্চনা প্রাপ্ত হয় নাই, তা হলে তারা তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নগর হতে নির্গত হতো।

দৈত্য। মহাশয়! আপনি কি অবগত নন, যে প্রবল বাতারিছের পূর্বের সমুদায় প্রকৃতি স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন !——

য়াজকুমারী এখন কোথায় আছেন !

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তিনি এখন গুরুক্তা।
দেবযানীর সহিত আচার্য্যের আশ্রমেই অবস্থিতি কচ্যেন। ভাই হে! সেই
সুকুমারী রাজকুমারী ব্যতিরেকে দৈত্যপুরী একেবারে অন্ধকারময়ী হয়ে
রয়েছে! রাজমহিষীর রোদনধ্বনি শ্রবণ করলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়, এবং
মহারাজের যে কি পর্যান্ত মনোতঃখ, তা স্মরণ হলে ইচ্ছা হয় না যে দৈত্যদেশে পুনর্গমন করি। (নেপথ্যে রণবাত্ত, শঙ্খনাদ, ও হুত্স্কার ধ্বনি।)

দৈত্য। মহাশয়! ঐ শ্রবণ করুন,—শত বজ্রশব্দের স্থায় ফুর্দান্ত দেবগণের শঙ্খনাদ শ্রুতিগোচর হচ্যে। উঃ, কি ভয়ানক শব্দ!

বক। তুপ্ত দম্যুদল তবে দৈত্যদেশ আক্রমণে উদ্ভত হলো না কি ? নেপথ্যে। দৈত্যকুল সংহার কর! দৈত্যদেশ সংহার কর!

দৈত্য। অহো! এ কি প্রলয়কাল উপস্থিত, যে সপ্ত সমূদ্র ভীষণ গর্জনপূর্বক তীর অতিক্রম কচ্যে ?

বক। ওহে বীরবর! এ স্থলে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই; তৃষ্ট দেবগণের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশ পাচ্যে। চল, ত্বায় দৈত্য-রাজের নিকট এ সংবাদ লয়ে যাই। এ তৃষ্ট দেবগণের শভাধানি শুন্লে আমার সর্ববশরীরের শোণিত উষ্ণ হয়ে উঠে।

উভয়ের প্রস্থান।

#### দিতীয় পর্ভাঙ্গ

দৈত্য-দেশ-শুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রম।

### ( শর্মিষ্ঠার সখী দেবিকার প্রবেশ।)

দেবি। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) সূর্য্যদেব ত প্রায় অস্তগত হলেন। এই যে আশ্রমে পক্ষিসকল কুজনধ্বনি করে চারি দিক হতে আপন আপন বাসায় ফিরে আসচে : কমলিনী আপনার প্রিয়তম দিনকরকে গমনোনুখ দেখে বিষাদে মুদিভপ্রায়; চক্রবাক ও চক্রবাকবধু, আপনাদের বিরহ-সময় সন্নিহিত দেখে, বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হয়ে, উভয়ে উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে অবলোকন কচ্যে; মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় হোমাগ্নিতে সায়ংকালীন আছতি প্রদানের উল্লোগে ব্যস্ত: ত্বয়ভারে ভারাক্রান্ত গাভীসকল বৎসাবলোকনে অতিশয় উৎস্কুক হয়ে বেগে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হচ্যে। ( আকাশ-মণ্ডলের প্রতি পুনদ্ষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এই ত সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, কিন্তু রাজকুমারী যে এখনও আসচেন না, কারণ কি ? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! প্রিয়সখীর কথা মনে উদয় হলে, একবারে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা হতবিধাতঃ! রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে শর্মিষ্ঠাকে কি যথার্থ ই দাসী হতে হলো ? আহা! প্রিয়স্থীর সে পূর্ব্ব রূপলাবণ্য কোথায় গেল ? তা এতাদৃশী তুরবস্থায় কি প্রকারেই বা সে অপরূপ রূপলাবণ্যের সম্ভব হয় ? নির্মাল সলিলে যে পদ্ম বিকশিত হয়, পদ্ধিল জলে তাকে নিক্ষেপ করলে তার কি আর তাদৃশী শোভা থাকে ? ( অবলোকন করিয়া সহর্ষে ) ঐ যে আমাব প্রিয়স্থী আসচেন।

## ( শন্মিষ্ঠার প্রবেশ।)

( প্রকাশে ) রাজকুমারি ! তোমার এত বিলম্ব হলে। কেন ?

শর্মি। স্থি! বিধাতা এক্ষণে আমাকে পরাধানা করেছেন, সুত্রাং পরবশ জনের স্বেচ্ছামুসারে কশ্ম করা কি কখন সম্ভব হয় ?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার তুঃখের কথা মনে হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা কুসুমস্কুমারি! হা চারুশীলে! তোমার অদৃষ্টে যে এত ক্রেশ ছিল, এ আমি স্বপ্নেও জান্তেম না! (রোদন।) শর্মি। স্থি! আর বৃথা ক্রন্দনে ফল কি !

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার তৃঃখে পাষাণও বিগলিত হয়!

শব্মি। স্থি। তৃঃথের কথায় অন্তঃকরণ আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু কৈ, আমার এমন তৃঃথ কি ? া বাবে বাবে বাবে বাবে বাবে বাবে

দেবি। প্রিয়দখি! এর অপেক্ষা তৃঃখ আর কি আছে? শশধর আকাশমণ্ডল হতে ভূতলে পতিত হয়েছেন । দেখ, রাজত্বিতা হয়ে দাসী হলে! হা তুর্দিব! তোমার কি এ সামান্ত বিড়ম্বনা!

শর্মি। স্থি! যদিও আমি দাসীত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধা, তথাপি ত আমি রাজভোগে বঞ্চিতা হই নাই। এই দেখ! আমার মনে সেই সকল স্থুই রয়েছে! এই অশোক-বেদিকা আমার মহার্হ সিংহাসন (বেদিকোপরি উপবেশন) এই তরুবর আমার ছত্রধর; এ সম্মুখস্থ সরোবরে বিকশিতা কুমুদিনীই আমার প্রিয়স্থী! মধুকর ও মধুকরীগণ গুন্গুন্মরে আমারই গুণকীর্তন কচ্যে; স্বয়ং সুগন্ধ মলয়মাক্রত আমার বীজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে; চন্দ্রমণ্ডল নক্ষত্রগণ সহিত আমাকে আলোক প্রদান কচ্যেন। স্থি! এ সকল কি সামান্থ বৈতব ! আমাকে এত সুখভোগ করতে দেখেও তোমার কি আমাকে সুখভোগিনী বলে বোধ হয় না!

দেবি। (সম্মিত বচনে) রাজনন্দিনি! এ কি পরিহাসের সময় ?

শর্মি। স্থি! আমি ত তোমার সহিত পরিহাস কচ্যি না। দেখ, সুখ তৃঃখ মনের ধর্ম; অতএব বাহ্য সূথ অপেক্ষা আন্তরিক সুখই সুখ। আমি পূর্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপ; আমার ত কিঞ্চিন্মাত্রও চিত্তবিকার হয় নাই।

দেবি। সখি! তুমি যা বল, কিন্তু হতবিধাতার এ কি সামান্ত বিজ্ঞ্বনা 😷 (রোদন।)

শর্ম্মি। তা ধিক্! স্থি! তুমি বিধাতাকে বৃথা নিন্দা কর কেন? দেখ দেখি, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে দেবভোগ তুল্য উপাদেয় মিষ্টান্ধ ভোজন করতে দি, আর সে যদি তা বিষ সহকারে ভোজন করে চিররোগী হয়, তবে কি আমি সে ব্যক্তির রোগের কারণ বলে গণ্য হতে পারি ?

দেবি। সখি, তাও কি কখন হয় ?

শশ্মি। তবে তুমি বিধাতাকে আমার জন্মে দোষ দেও কেন ? বিধাতার এ বিষয়ে দোষ কি ? গুরুকক্যা দেবযানীর সহিত আমার বিবাদ বিসম্বাদ না হলে ত আমাকে এ ছুর্গতি ভোগ করতে হতো না! দেখ, পিতা আমার দৈত্যরাজ; তিনি প্রতাপে আদিত্য, আর ঐশ্বর্য্যে ধনপতি; তাঁর বিক্রমে দেবগণও সশক্ষিত; আমি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা। আমি আপন দোষেই এ ছুর্দ্দশায় পতিত হয়েছি,—আমি আপনি মিষ্টাল্লের সহিত বিষ মিশ্রিত করে ভক্ষণ করেছি, তায় অন্তের দোষ কি ?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার কথা শুনলে অন্তরাক্মা শীতল হয়!
তোমার এতাদৃশী বাক্পটুতা, বোধ হয়, যেন স্বয়ং বান্দেবীই অবনীতে
অবতীর্ণা হয়েছেন। হা বিধাতঃ! তুমি কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করবার আর
শ্বান পাও নাই । এমত সরলা বালাকেও কি এত যন্ত্রণা দেওয়া উচিত ।
(রোদন।)

শর্মি। সখি! আর রথা রোদন করো না! অরণ্যে রোদনে কি ফল ? দেবি। ভাল, প্রিয়সখি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বলি, দাসী হয়েই কি চিরকাল জীবন যাপন করবে ?

শিমি। সখি! কারাবদ্ধ ব্যক্তি কি কখন স্বেচ্ছান্মসারে বিমুক্ত হতে পারে ? তবে তার রথা ব্যাকুল হওয়ায় লাভ কি ? আমি যেরূপ বিপদে বেষ্টিত, এ হতে করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে আমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম! তা, সখি, আমার জভ্যে তোমার রোদন করা রুণা।

দেবি। রাজনন্দিনি, শান্তিদেবী কি তোমার হৃদয়পদ্মে বসতি কচ্যেন, যে তুমি এককালীন চিত্তবিকারশৃত্যা হয়েছ ? কি আশ্চর্য্য ! প্রিয়সখি! তোমার কথা শুন্লে, বোধ হয়, যে তুমি যেন কোন বৃদ্ধা তপস্বিনী শাস্তরসাম্পদ আশ্রমপদে যাবজ্জীবন দিনপাত করেছ। আহা! এও কি সামাত্ত ছঃখের বিষয়! হা হতবিধে! তুর্লভ পারিজাত পুষ্পকে কি নির্জ্জন অরণ্যে নিক্ষেপ করা উচিত! অমূল্য রত্ন কি সমুদ্রতলে গোপন রাখ্বার নিমিত্তেই স্ক্জন করেছ! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

শর্মি। প্রিয়দখি! চল, আমরা এখন কুটীরে যাই। এ দেখ, চল্রনায়িকা কুমুদিনীর স্থায় দেবযানী পূর্ণিকার সহিত প্রফুল্ল বদনে এই দিকে আস্চেন। তুমি আমাকে সর্ববদা "কমলিনী, কমলিনী" বল ; তা যভাপি আমি কমলিনীই হই, তবে এ সময়ে আমার এ স্থলে বিকশিত হওয়া কি উচিত ? দেখ দেখি, আমার প্রিয়দখা অনেকক্ষণ হলো অন্তগত হয়েছেন, তাঁর বিরহে আমাকে নিমীলিত হতে হয়। চল, আমরা যাই।

দেবি। রাজকুমারি! এ অহমারিণী ব্রাহ্মণকভাকে কি কুমদিনী বলা যায় ? আমার বিবেচনায়, তৃমি শশধর আর ও জুষ্ট রাস্ত। আমি যদি সুদর্শনচক্র পাই তা হলে এ জুষ্টা স্ত্রীকে এই মুহূর্তেই জুই খণ্ড করি।

শশ্মি। হা ধিক্! স্থি, তুমি কি উন্মন্তা হলে! এ ব্রাহ্মণকন্তার পিতৃপ্রসাদেই আমাদের পিতৃকুল সেই স্বুদর্শনচক্র হতে নিস্তার পায়। তা স্থি, চল এখন আমরা যাই।

িউভয়ের প্রস্থান।

## ( দেব্যানী এবং পূণিকার প্রবেশ। )

দেব। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়সখি! বস্থমতী যেন

যাত বাত্রে স্বয়স্থরা হয়েছেন; ঐ দেখ, আকাশমগুলে ইন্দু এবং গ্রহনক্ষত্রগণ
প্রাভৃতির কি এক অপূর্ব্ব এবং রমণীয় শোভা হয়েছে! আহা! রোহিণীপতির
কি অনুপম মনোরম প্রভা। বোধ হয়, ত্রিভুবনমোহিনী জলধিচ্ছিতা কমলার

দেয়স্থরকালে, পুরুষোত্তম দেবসমাজে যাদৃশ শোভমান হয়েছিলেন, সুধাকরও

আতা নক্ষত্রমধ্যে তত্রপে অপরপে ও অনির্বাচনীয় শোভা ধারণ করেছেন!

(চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) প্রিয়সখি! এই দেখ, এ আশ্রমপদেরও কি

এক অপরপ সৌন্দর্য্য! স্থানে স্থানে নানাবিধ কুসুমজাল বিকশিত হয়ে

যেন স্বয়স্বরা বস্থন্ধরার অলঙ্কারস্বরূপ হয়ে রয়েছে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

পূর্ণি। তবে দেখ দেখি, প্রিয়সখি! নিশানাথের এতাদৃশ মনোহারিণী প্রভায় তোমার চিত্তচকোরের কি নিরানন্দ হওয়া উচিত ? দেখ, শশ্মিষ্ঠা তোমাকে যে সময় কৃপমধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, তদবধি তোমার তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনঃস্থির নাই,—সততই তুমি অন্তমনস্ক আর মলিন বদনে দিনযামিনী যাপন কর। সখি, এ নিগৃঢ় তত্ত্ব তুমি আমাকে অকপটে বল, আমি ত তোমার আর পর নই। বিবেচনা করলে সখীদের দেহমাত্রই ভিন্ন, কিন্তু মনের ভাব কখনও ভিন্ন নয়।

দেব। প্রিয়সখি! আমার অন্তঃকরণ যে একান্ত বিচলিত ও অধীর হয়েছে, তা সত্য বটে; কিন্তু তুমি যদি আমার চিত্তচঞ্চলতার কারণ শুন্তে উৎস্কুক হয়ে থাক, তবে বলি, প্রবণ কর।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! সে কথা শুন্তে যে আমার কি পর্য্যস্ত লালসা, তা মুখে ব্যক্ত করা তুঃসাধ্য। দেব। শশ্চিষ্ঠা আমাকে কৃপে নিক্ষেপ করলে পর, আমি অনেক্ষণ পর্যান্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিতা ছিলেম, পরে কিঞ্চিৎ চেতন পেয়ে দেখলেম, যে চতুর্দিক্ কেবল অন্ধকারময়। অনস্তর আমি ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে আরম্ভ করলেম। দৈবযোগে এক মহাত্মা সেই স্থান দিয়া গমন কর্তেছিলেন, হঠাৎ কৃপমধ্যে হাহাকার আর্ত্তনাদ শুনে নিকটস্থ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ভুমি কে? আর কি জন্মই বা কৃপের ভিতর রোদন কচ্যো?" প্রিয়স্থি! তৎকালে তাঁর এরপ মধুর বাক্য শুনে, আমার বোধ হলো, যেন বিধাতা আমাকে উন্ধার করবার জন্ম স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। তিনি কে, আমিই কিছুই নির্ণয় করতে পারলেম না, কেবল ক্রন্দেন করতেই মুক্তকণ্ঠে এইমাত্র বল্লেম, "মহাশয়! আপনি দেবই হউন, বা মানবই হউন, আমাকে এই বিপজ্জাল হতে শীঘ্র বিমুক্ত করুন।" এই কথা শুনিবা মাত্র, সেই দয়ালু মহাশয় তৎক্ষণাৎ কৃপমধ্যে অবতীর্গ হয়ে আমাকে হস্তধারণপূর্বক উত্তোলন করলেন। আমি উপরিস্থা হয়ে তাঁর অলোকিক রূপলাবণ্য দর্শনে একেবারে বিমোহিতা হলেম্। স্থি! বল্লে প্রত্যে করবে না, বোধ হয়, তেমন রূপ এ ভূমণ্ডলে নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

পর্ণি। কি আশ্চর্যা! তার পর, তার পর ?

দেব। তার পর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ললনে! তুমি দেবী কি মানবী? কার অভিশাপে তোমার এ ফুর্দ্দশা ঘটেছিল? সবিশেষ প্রবণে অতিশয় কোতৃহল জন্মছে, বিবরণ করলে আমি যৎপরোনান্তি পরিতৃপ্ত হই।" তার এ কথা শুনে আমি সবিনয়ে বল্লেম, "হে মহাভাগ! আমি দেবকন্তা নই—আমার শ্বায়িক্লে জন্ম—আমি ভগবান্ মহর্ষি ভার্গবের ছহিতা, আমার নাম দেবযানী।" প্রিয়সখি! আমার এই উত্তর শুনেই সেই মহাত্মা কিঞ্চিৎ অন্তরে দণ্ডায়মান হয়ে বল্লেন, "তে আপনি ভগবান্ ভার্গবের ছহিতা? আমি শ্বিবরকে বিলক্ষণ জানি; তিনি এক জন ত্রিভুবনপূজ্য পরম দয়ালু ব্যক্তি; আপনি তাকে আমার শত সহস্র প্রণাম জানাবেন; আমার নাম য্যাতি—আমার চন্দ্রবংশে জন্ম। হে শ্বিতনয়ে! এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি বিদায় হই।" এই কথা বলে তিনি সহসা প্রস্থান করলেন। প্রিয়সখি, যেমনকোন দেবতা, কোন পরম ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে, তার অভিলবিত বর প্রদানপূর্বক অন্তর্হিত হলে, সেই ভক্ত জন মুহুর্তকাল আনন্দরসে পুলকিত ও

মুদ্রিভনয়ন হয়ে, আপন ইষ্টদেবকে সম্প্রে আবিভূতি দেখে, এবং বোধ করে, যেন তিনি বারম্বার মধুরভাষে তার শ্রুভিস্থুখ প্রদান কর্চেন, আমিও সেই মহোদয়ের গমনানম্ভর ক্ষণকাল তদ্রুপ স্থুখসাগরে নিমগ্না ছিলেম। আহা! স্থি! সেই মোহনমূর্ত্তি অভাপি আমার হৃৎপদ্মে জাগরুক রয়েছে। প্রিম্পথ! সে চন্দ্রানন কি আমি আর এজন্মে দর্শন করবাে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।) সেই অমৃতবর্ষিণী মধুর ভাষা কি আর কথন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে ! প্রিয়স্থি! শৃদ্মিষ্ঠা যখন আমাকে কৃপে নিক্ষিপ্ত করেছিল, তখন আমার মৃত্যু হলে আর কোন যন্ত্রণাই ভোগ করতে হতাে না। (রোদন।) পূর্ণি। প্রিয়স্থি! তুমি কেন এ সমুদায় বৃত্তান্ত ভগবান্ মহর্ষিকে

পূণি। প্রিয়সখি! তুমি কেন এ সমৃদায় বৃত্তান্ত ভগবান্ মহর্ষিকে অবগত করাও না ?

দেব। (সত্রাসে) কি সর্বনাশ! সখি, তাও কি হয়? এ কথা ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি প্রকারে জ্ঞাত করান যায়? রাজচক্রবর্তী যথাতি ক্ষত্রিয়—আমি হলেম ব্রাহ্মণকন্যা।

পূর্ণি। সখি, আমার বিবেচনায় এ কথা মহর্ষির কর্ণগোচর করা আবশ্যক।
দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্রনাশ! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হয়েছ? এ
কথা মহর্ষি জনকের কর্ণগোচর করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষির নাম গ্রহণ মাত্রেই তিনি এ দিকে আস্চেন। এও একটা সোভাগ্য বা কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! তুমি এ কথা ভগবান্ পিতার নিকট কোন প্রকারেই ব্যক্ত করো না। হে সখি! তুমি আমার এই অন্তরোধটি রক্ষা কর।

পূর্ণি। সখি! যেমন অন্ধ ব্যক্তির স্থপথে গমন করা ত্বঃসাধ্য, জ্ঞানহীন জনের পক্ষে সদসৎ বিবেচনা তদ্রেপ স্থকঠিন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি, তুমি কি একেবারে আমার প্রাণনাশ করতে উন্নত হয়েছ। কি সর্কনাশ! তোমার কি প্রজ্ঞালিত হুতাশনে আমাকে আহুতি প্রদানের ইচ্ছা হয়েছে ? ভগবান্ পিতা স্বভাবতঃ উগ্র-স্বভাব; এতাদৃশ বাক্য তাঁর কর্ণগোচর হলে, আর কি নিস্তার আছে ?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! আমি তোমার অপকারিণী নই। তা তুমি এ স্থান হতে প্রস্থান কর; ঐ দেখ, ভগবান্ মহযি এই দিকেই আগমন কচ্যেন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! এক্ষণে আমার জীবন মরণে তোমারই

সম্পূর্ণ প্রভূতা; কিন্তু আমি জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার নিকট হতে।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! এতে চিন্তা কি ? আমি কৌশলক্রমে মহর্ষির নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো, তার ভয় কি ?

দেব। প্রিয়সখি! তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। হয়ত জানোর মত এই সাক্ষাৎ হলো।

#### [ বিষগ্নভাবে দেবঘানীর প্রস্থান।

## ( মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ।)

পূর্ণি। তাত! প্রিয়স্থী দেব্যানীর মনোগত কথা অগু জ্ঞাত হয়েছি, অনুমতি হলে নিবেদন করি।

শুক্র। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) বৎসে পূর্ণিকে! কি সংবাদ ?

পূর্ণি। ভগবন্! সকলই স্কুসংবাদ, আপনি যা অনুভব করেছিলেন, তাই যথার্থ।

শুক্র। (সহাস্থ্য বদনে) বৎসে! সমাধিনির্ণীত বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব ? তবে তুহিতার মনোগত ব্যক্তির নাম কি ?

পূর্ণি।, ভগবন! তাঁর নাম য্যাতি।

শুক্র। (সহাস্থা বদনে) খ্রীনিবাসের বক্ষঃস্থলকে অলঙ্কৃত করবার নিমিত্তেই কৌপ্তভ মণির স্কন। হে বৎসে! এই রাজর্ষি য্যাতি চক্র-বংশাবতংস। যছাপিও তিনি ক্ষত্রকুলজাত, তত্রাচ বেদবিভাবলে তিনিই আমার ক্ষারত্নের অন্থরপ পাত্র। অতএব হে বৎসে পূর্ণিকে! তুমি তোমার প্রিয়সখী দেব্যানীকে আশ্বাস প্রদান কর। আমি অনতিবিলম্থেই স্ক্রিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য কপিলকে রাজর্ষি-সাগ্লিধ্যে প্রেরণ করবো। স্কুচতুর কপিল একবারে রাজর্ষি চন্দ্রবংশচূড়ামণি য্যাতিকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করবেন। তদনস্তর আমি তোমার প্রিয়সখীর অভীষ্ট সিদ্ধি করবো। তার চিন্তা কি ?

পূর্ণি। ভগবন্! যথা আজ্ঞা, আমি তবে এখন বিদায় হই। শুক্র। বংসে! কল্যাণমস্ত তে।

পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) আমার চিরকাল এই বাসনা, যে আমি অনুরপ পাত্রে কন্তা সম্প্রদান করি; কিন্তু ইদানীং বিধি আনুকূল্য প্রকাশপূর্বক মদীয় মনস্কামনা পরিপূর্ণ করলেন। এক্ষণে কন্তাদায়ে নিশ্চিন্ত হলেম। স্থূপাত্রে প্রদত্ত। কন্তা পিতামাতার অনুশোচনীয়া হয় না।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথমান্ধ।

# দিতীয়াস্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী-রাজপথ।

# ( তুই জন নাগরিকের প্রবেশ।)

প্রথম। তাল, মহাশয়, আপনার কি এ কথাটা বিশ্বাস হয় ? দ্বিতীয়। বিশ্বাস না করেই বা করি কি ?—ফলে মহারাজ যে উন্মাদ-প্রায় হয়েছেন, তার আর সংশয় নাই।

প্রথ। বলেন কি ? আহা! মহাশয়, কি আক্ষেপের বিষয়! এত দিনের পর কি নিম্কলক্ষ চন্দ্রবংশের কলক্ষ হলো ?

দিতী। ভাই, সে বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বুথা। এমন মহাতেজাঃ যশস্বী বংশের কি কখন কলঙ্ক বা ক্ষয় হতে পারে ? দেখ, যেমন ছুই রাছ এই বংশনিদান নিশানাথকে কিঞ্ছিৎকাল মলিন করে পরিশেষে পরাভূত হয়, সেইরূপ এ বিপদ্ও অতি ত্বায় দূর হবে, সন্দেহ নাই।

প্রথ। আহা ! পরমেশ্বর কৃপা করে যেন তাই করেন ! মহাশয়, আমরা চিরকাল এই বিপুলবংশীয় রাজাদিগের অধীন, অতএব এর ধ্বংস হলে আমরাও একবারে সমূলে বিনষ্ট হবো। দেখুন, বজ্রাঘাতে যদি কোন বিশাল আশ্রয়তক জ্বলে যায়, তবে তার আশ্রিত লতাদির কি হুরবস্থা না ঘটে!

দ্বিতী। হাঁ, তা যথার্থ বটে ; কিন্তু ভাই তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইও না।

প্রথ। মহাশয়, এ বিষয়ে ধৈয়্য ধরা কোন মতেই সম্ভবে না; দেখুন, মহারাজ রাজকায়্যে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না; রাজধর্মে তাঁর এককালে ওদাস্থ হয়েছে। মহাশয়, আপনি একজন বছদশী এবং স্থবিজ্ঞ ময়ৣয়, অতএব বিবেচনা করুন দেখি, য়য়পি দিনকর সতত মেঘাচ্ছয় থাকেন, তবে কি পৃথিবীতে কোন শস্তাদি জয়ে ? আর দেখুন, য়য়পি কোন পতিপরায়ণা রমণীর প্রিয়তম তার প্রতি হতশ্রদ্ধা করে, তবে কি সে স্ত্রীর পূর্ববিৎ রূপলাবণ্যাদি আর থাকে ? রাজ-অবহেলায় রাজলক্ষ্মীও প্রতিদিন সেইরপ

ষিতী। ভাই হে, তুমি যা বল্লে, তা সকলই সত্য, কিন্তু তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত বিষয় হয়ে। না। বোধ করি, কোন মহিলার প্রতি মহারাজের অনুরাগ সঞ্চার হয়ে থাক্বে, তাই তার চিত্ত সভতই চঞ্চল। যা হউক, নরপতির এ চিত্তবিকার কিছু চিরস্থায়ী নয়, অতি শীঘ্রই তিনি সুস্থ হবেন। দেখ, পুরাপায়ী ব্যক্তি কিছু চিরকাল উন্মন্তভাবে থাকে না। আমাদের নরবর মধ্না আসক্তিরপ সুরাপানে কিঞ্চিৎ উন্মন্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু কিছু বিলম্বে যে তিনি স্বভাবস্থ হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্রথ। মহাশয়! সে সকল ভাগ্য অপেক্ষা করে। আহা! নরপতি যে এরপ অবস্থায় কাল্যাপন করবেন, এ আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর!

দিতী। (সহাস্থা বদনে) ভাই, তোমার নিতান্ত শিশুবৃদ্ধি। দেখ, এই বিপুলা পৃথিবী কামস্বরূপ কিরাতের মৃগয়াস্থান; তিনি ধনুর্বাণ গ্রহণপূর্বক মৃগমিপুনরূপ নরনারী লক্ষ্যভেদে অনবরতই পর্য্যটন কচ্যেন; অতএব এই ভূমগুলে কোন্ ব্যক্তি এমত জিতেন্দ্রির আছে, যে তাঁর শরপথ অতিক্রম করতে পারে? দৈত্য-দেশের রমণীগণ অত্যন্ত মায়াবিনী, আর তারা নানাবিধ মোহন গুণে নিপুণ; স্কৃতরাং, নরপতি যৎকালে মৃগয়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রেশ করেছিলেন, বোধ করি, সে সময়ে কোন স্করূপা কামিনী তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ে কটাক্ষবাণে তাঁর চিন্ত চঞ্চল করেছে। যা হউক, যদিও মহারাজ কোন বনকুস্থমের আত্মণে একান্ত লোভাসক্ত হয়ে থাকেন, তথাপি স্বীয় উল্লানের স্করভি পুষ্পের মাধুর্য্যে যে ক্রমশঃ তাঁর সে লোভসম্বরণ হবে, তার কোন সংশয় নাই। তুমি কি জান না ভাই, যে ব্রহ্ম-অন্ত ব্রহ্ম-অন্তেই নিরস্ত হয়, আর বিষই বিষের পরমৌষধ!

প্রথ। আজ্ঞা হাঁ, তা যথার্থ। ফলতঃ, এক্ষণে মহারাজ সুস্থ হলেই আমাদের পরম লাভ। দেখুন, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ দেবসখা; আমি শুনেছি, যে লোকেরা ঔষধ আর মন্ত্রবলে প্রাণিসমূহের প্রাণনাশ কত্যে পারে, অতএব পরমেশ্বর এই করুন, যেন কোন ছর্দ্দান্ত দানব দেবমিত্র বলে মহারাজকে সেইরূপ না করে থাকে।

দিতী। ভাই, ঔষধ কি মন্ত্রবলে যে লোককে বিমোহিত করা, এ আমার কখনই বিশ্বাস হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষজাতিকে কটাক্ষস্বরূপ ঔষধে আর মধুরভাষারূপ মন্ত্রে মৃগ্ধ করতে সক্ষম হয়, এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস্থ বটে। (দৃষ্টিপাত করিয়া) এ ব্যক্তিটে কে হে ?

### (किंपिला मृत्य श्रातमा।)

প্রথ। বোধ হয়, কোন তপস্বী, ত্বাচার রাক্ষসেরা যজ্ঞভূমে উৎপাত করাতে বুঝি মহারাজের শরণাপন্ন হতে আসচেন।

षिতী। কি কোন মহর্ষির শিশুই বা হবেন।

কপিল। (স্বগত) মহর্ষি গুরু শুক্রাচার্য্যের আদেশানুসারে এই ত মহারাজ য্যাতির রাজধানীতে অভ উপস্থিত হলেম। আঃ, কত ছত্তর নদ, নদী, ও কাস্তার অরণ্য প্রভৃতি যে অতিক্রম করেছি, তার আর পরিসীমা নাই। অধুনা মহর্ষিও স্বপরিবার সঙ্গে গোদাবরী-তীরে ভগবান্ পর্ব্বতমুনির আশ্রমে আমার প্রত্যাগমন আশায় বাস করচেন। মহারাজ যযাতি সে আশ্রমে গমন কল্যে, তপোধন তাঁকে স্বীয় কন্তাধন সম্প্রদান করবেন। মহারাজকে আহ্বান করতেই আমার এ নগরীতে আগমন হয়েছে। আহা! নরাধিপের কি অতুল ঐশ্বর্য্য! স্থানে স্থানে কত শত প্রহরিগণ গজবাজি আরোহণপূর্বক করতলে করাল করবাল ধারণ করে রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছে; কোন স্থলে বা মন্দুরায় অশ্বগণ অতি প্রচণ্ড হেষারব কচ্যে; কোথাও বা মদমত্ত করিরাজের ভীষণ বুংহিতনিনাদ শুতিগোচর হচ্যে; কোন স্থানে বা বিবিধ সমারোহে বিচিত্র উৎসবক্রিয়া সম্পাদনে জনগণ অমুরক্ত রয়েছে; স্থানে স্থানে ক্রয় বিক্রয়ের বিপণি নানাবিধ স্থাত ও স্থুদৃত্তা জব্যজাতে পরিপূর্ণ। নানা স্থানে সুরম্য অট্রালিকা-সন্দর্শনে যে নয়নযুগল কি পর্যান্ত পরিতৃপ্ত হচ্যে, তা মুখে ব্যক্ত করা ত্বংসাধ্য। আমরা অরণ্যচারী মনুষ্য, এরূপ জনসমাকুল প্রদেশে প্রবেশ করায় আমাদের মনোবৃত্তির যে কত দুর পরিবর্ত হয়, তা অমুমান করা यांत्र ना। कि आ\*हर्या ! প্রাসাদসমূহের এতাদৃশ রমণীয়ত্ব ও সৌসাদৃশ্য, কোন্টি যে রাজভবন, তার নির্ণয় করা স্থকঠিন! যাহা হউক, অভ পথপরিশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হয়েছি, কোন একটা নির্জ্জন স্থান পেলে সেখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করি, পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবো। ( নাগরিকদ্বয়কে অবলোকন করিয়া ) এই ত তুই জন অতি ভদ্রসন্তানের মভ দেখ্ছি; এদের নিকট জিজ্ঞাসা করলে, বোধ করি, বিশ্রামস্থানের অনুসন্ধান পেতে পার্বো। (প্রকাশে) ও হে পৌরজনগণ, তোমাদের এ নগরীতে অতিথিশালা কোথায় ?

প্রথ। মহাশয়, আপনি কে ? এ নগরে কার অশ্বেষণ করেন ?
কপিল। আমি দৈত্যকুলগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের শিশু। এই
প্রতিষ্ঠাননগরীতে রাজচক্রবর্ত্তী রাজা যযাতির নিকটে কোন বিশেষ কর্ম্মের
উপলক্ষে এসেছি।

প্রথ। ভগবন্, তবে আপনার অতিথিশালায় যাবার প্রয়োজন কি ? ঐ রাজনিকেতন। আপনি ওখানে পদার্পণ করবামাত্রেই যথোচিত সমাদৃত ও প্জিত হবেন, এবং মহারাজের সহিতও সাক্ষাৎ হতে পারবে।

কপিল। তবে আমি সেই স্থানেই গমন করি। প্রিশ্ব:ন।
প্রথ। এ আবার কি মহাশয় ? দৈত্যগুরু যে মহারাজের নিকট দূত
পাঠিয়েছেন ? চলুন, রাজভবনের দিকে যাওয়া যাক। দেখিগে, ব্যাপারটাই
বা কি।

দিতী। চল না, হানি কি ?

ি উভয়ের প্রস্থান।

## দিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজপুরীস্থ নির্জন গৃহ।

( রাজা যযাতি আসান, নিকটে বিদূষক।)

বিদূ। (চিন্তা করিয়া) মহারাজ! আপনি হিমাচলের স্থায় নিস্তব্ধ আর গতিহীন হলেন না কি।

রাজা। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সথে মাধব্য, স্কুরপতি যজ্ঞপি বজ্রদারা হিমাচলের পক্ষচ্ছেদ করেন, তবে সে স্কুতরাং গতিহীন হয়।

বিদৃ। মহারাজ! কোন্ রোগস্বরূপ ইন্দ্র আপনার এতাদৃশী গুরবস্থার কারণ, তা আপনি আমাকে স্পষ্ট করেই বলুন না।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি কি ধ্যন্তরি? তোমাকে আমার রোগের কথা বলে কি উপকার হবে?

বিদূ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে রাজচক্রবর্ত্তিন, আপরি কি শ্রুত নন, যে মৃগরাজ কেশরী সময়বিশেষে অতি কুজ মৃষিক দারাও উপকৃত হতে পারেন।

রাজা। (সহাস্থা বদনে) ভাই হে, আমি যে বিপজ্জালে বেষ্টিত, তা তোমার ম্যায় মৃ্যিকের দস্তে কখনই ছিন্ন হতে পারে না। বিদূ। মহারাজ! আপনি এখন হাস্ত পরিহাস পরিত্যাগ করন, এবং আপনার মনের কথাটি আমাকে স্পষ্ট করে বলুন; আপনি এ প্রকার অন্তির ও অন্যমনাঃ হলে রাজলক্ষ্মী কি আর এ রাজ্যে বাস করবেন?

রাজা। না কল্যেনই বা।

বিদূ। (কর্ণে হস্ত দিয়া) কি সর্কানাশ! আপনার কি এ কথা মুখে আনা উচিত ? কি সর্কানাশ! মহারাজ, আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের স্থায় ইন্দ্রুল্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করে তপস্থাধর্ম অবলম্বন করতে ইচ্ছা করেন ?

রাজা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন; সখে, আমার কি তেমন অদৃষ্ট ?

বিদু। মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণ হতে চান না কি ?

রাজা। সখে! আমি যদি এই জগজ্ঞারে অধীশ্বর হতেম, আর ত্রিজগতের ধনদান দারা এক অতিক্ষুদ্র বাহ্মণও হতে পারতেম, তবে আর তা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল দেখি ?

বিদূ। উঃ! আজ যে আপনার গাঢ় ভক্তি দেখতে পাচিচ! লোকে বলে, যে দৈত্যদেশে সকলেই পাপাচার, দেবতা ব্রাহ্মণকে কেউ শ্রেদ্ধা করে না, কিন্তু আপনি যে ঐ দেশে কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণ করে এত দিজভক্ত হয়েছেন, এ ত সামান্ত চমৎকারের বিষয় নয়! বয়স্তা, আপনার কি মহর্ষি ভার্গবের সহিত গো-বিষয়ক কোন বিবাদ হয়েছে ? বল্ন দেখি, মহর্ষি ভক্তাচার্য্যের আশ্রমে কি কোন নন্দিনীনায়ী কামধের আছে, না আপনি তার দেবখানীনায়ী নন্দিনীর কটাক্ষণরে পতিত হয়েছেন ? বয়স্তা! বল্বন দেখি, ভক্তকন্তা দেবখানীকে আপনি দেখেছেন না কি ?

রাজা। (স্বগত) হা পরমেশ্বর! সে চন্দ্রানন কি আর এ জন্ম দর্শন করবো! আহা! ঋষিতনয়ার কি অপক্রপ রূপলাবণ্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা অন্তঃকরণ! তুমি কি সেই নির্জ্জন বন এবং সেই কৃপতট হতে আর প্রত্যাগমন করবে নাং হায়! হায়! সে কৃপের অন্ধকার কি আর সে চন্দ্রের আভায় দুরীকৃত হবে ং

বিদৃ। (স্বগত) হরিবোল হরি! সব প্রভুল হয়েছে! সেই ঋষি-কল্যাটাই সকল অনর্থের মূল দেখতে পাচিচ। যা হউক, এখন রোগ নির্ণয় হয়েছে; কিন্তু এ বিকারের মকরঞ্জে ব্যাতীত আর ঔষধ কি আছে? প্রেকাশে) কেমন, মহারাজ, আপনি কি আজ্ঞা করেন ? ' রাজা। সথে মাধব্য, তুমি কি বলছিলে ?

বিদৃ। বল্বো আর কি ? মহারাজ ! আপনি প্রলাপ বক্ছেন তাই শুন্ছি।

রাজা কেন, তাই, প্রলাপ কেন ? তুমিই বল দেখি, বিধাতার এ কি অভুত লীলা! দেখ, যে মহামূল্য মাণিক্য রাজচক্রেবর্তীর মুকুটের উপযুক্ত, তমোময় গিরিগহবর কি তার প্রকৃত বাসস্থান ? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

স্থলোচনা মৃগী শ্রমে নির্জ্জন কাননে;
গজ মুক্তা শোভে গুপ্ত গুক্তির সদনে;
হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর;
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর;
পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া;
হায়, বিধি, এ কুবিধি কিসের লাগিয়া?

বিদৃ। ও কি মহারাজ ? যেরূপ ভাবোদয় দেখ্ছি আপনার স্কন্ধে দেবী সরস্বতী আবিভূ তা হয়েছেন না কি ? (উচ্চহাস্ম।)

রাজা। কি হে সথে, আমার প্রতি ভগবতী বাদেবীর কুপাদৃষ্টি হলে. দোষ কি ?

বিদূ। (সহাস্থা বদনে) এমন কিছু নয়; তবে তা হলে রাজলক্ষ্মীর নিকটে বিদায় হৌন, রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে বীণা গ্রহণ করুন, আর রাজবৃত্তির পরিবর্ত্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন।

রাজা। কেন ? কেন ?

বিদূ। বয়স্থা, আপনি কি জানেন না, লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী, অতএব ভূমগুলে সপত্নী-প্রণয় কি সম্ভব ?

রাজা। সথে মাধব্য! তুমি কবিকুলকে হেয়জ্ঞান করো না, তারা প্রাকৃতিস্বরূপ বিশ্বব্যাপিনী জগন্মাতার বরপুত্র।

বিদূ। (সহাস্থা বদনে) মহারাজ। এ কথা কবিভায়ারাই বলেন, আমার বিবেচনায়, তাঁরা বরঞ্চ উদরস্বরূপ বিশ্বব্যাপী দেবের বরপুত্র।

রাজা। (সহাস্থা বদনে ) সখে! তবে তুমিও ত এক জন মহাকবি, কেন না, সেই উদরদেবের তুমি এক জন প্রধান বরপুত্র।

বিদূ। বয়স্তা! আপনি যা বলেন। সে যা হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাস।

করি, ভার্গবহুহিতা দেবযানীর সহিত আপনার কি প্রকারে, আর কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ হয়েছিল, বলুন দেখি ?

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, তাঁর সহিত দৈবযোগে এক নির্জন কাননে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বিদূ। কি আশ্চর্যা! তা মহারাজ, আপনি এমন অমূল্য রত্ন নির্জ্জন স্থানে পেয়ে কি কল্যেন ?

রাজা। আর কি করবো, ভাই! তাঁর পরিচয় পেয়ে আমি আস্তেব্যস্তে সেখান থেকে প্রস্থান কল্যেম।

বিদূ। (সহাস্থ বদনে) সে কি মহারাজ! বিকশিত কমল দেখে কি মধুকর কখন বিমুখ হয় ?

রাজা। সখে, সত্য বটে! কিন্তু দেবযানী ব্রাহ্মণকম্মা, অতএব যেমন কোন ব্যক্তি দূর হতে সর্পমণির কান্তি দেখে তৎপ্রতি ধাবমান হয়, পরে নিকটবর্ত্তী হয়ে সর্প দর্শনে বেগে পলায়ন করে, আমিও সে ন্বযৌবনা অনুপ্রমা রূপবতী ঋষিতনয়ার পরিচয় পেয়ে সেইরূপ কল্যেম।

বিদূ। মহারাজ, আপনি তা এক প্রকার উত্তমই করেছেন।

রাজা। না ভাই, কেমন করে আর উত্তম করেছি ? দেখ, আমি যে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন কল্যেম, এখন সেই প্রাণ আমার রক্ষা করা হক্ষর হয়েছে! (গাত্রোখান করিয়া) সখে! এ যাতনা আমার আর সহ্য হয় না! আগ্রেয় গিরি কি হুতাশনকে চিরকাল অভ্যস্তরে রাখ্তে পারে ? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদূ। মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে নিতান্তই হতাশ হবেন না।

রাজা। সথে মাধব্য! মরুভূমে ভৃষ্ণাতুর মুগবর, মায়াবিনী মরীচিকাকে দূর থেকে দর্শন করে, বারিলোভে ধাবমান হলে, জীবন-উদ্দেশে কেবল তার জীবনেরই সংশয় হয়। এ বিষয়ে আশা কল্যে আমারও সেই দশা ঘটতে পারে। ঋষিক্তা দেবযানী আমার পক্ষে মরীচিকাসরপ, যেহেত্বক তার বাহ্মণকুলে জন্ম, স্কৃতরাং তিনি ক্ষত্রিয়ত্ত্পাপ্য।! তে প্রমেশ্বর, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি, যে তুমি এমন প্রম রমণীয় বস্তুকে আমার প্রতি তৃংখকর কল্যে! কেবল আমাকে যাত্রা দিবার জ্বন্তেই কি এ পদ্ম আমার পক্ষে সক্তর্ক মুণালের উপর রেখেছ!

বিদু। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হবেন না। বয়স্তা! বৃদ্ধি থাক্লে

সকল কর্মাই কৌশলে স্থানিদ্ধ হয়। দেখুন দেখি, আমি এমন সহপায় করে দিচ্চি যাতে এখনই আপনার মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যাবে।

রাজা। (সহাস্থা বদনে) সথে, তবে আর বিলম্ব কেন ? এস, তোমার এ উপায়ের দার মুক্ত কর কাল ক্রিক ক্রিক ক্রিক ক্রিক ক্রিক

বিট্রা যে আজ্ঞা, মহারাজ! আমি আগতপ্রায়।

[প্রস্থান্ট ক্রি

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) আহা! কি কুলগ্নেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করেছিলেম। (চিন্তা করিয়া) হে রসনে! তোমার কি এ কথা বলা উচিত ? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নয়ৄগল ব্যথিত হয়, কেন না, দৈত্যদেশগমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে, য়েহেতুক তারা সেখানে বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে। (পরিক্রমণ) আত্রানলে পরিতপ্ত হলে সাগর যেমন উৎকঠিত হন, আমিও কি অভ সেইরূপ হলেম ? হে প্রভা অনঙ্গ, তুমি হরকোপানলে দয়্ম হয়েছিলে বলে, কি প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দয় কর ? (দার্থনিশ্বাস।) কি আশ্বর্যা! আমি কি মুগয়া করতে গিয়ে স্বয়ং কামব্যাধের লক্ষ্য হয়ে এলাম! (উপবেশন।) তা আমার এমন চঞ্চল হওয়ায় কি লাভ ? (সচকিতে) এ আবার কি ?

## ( এক জন নটীদাহিত বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ। )

বিদৃ। মহারাজ, এই দেখুন, ইনিই কাম-সরোবরের উপযুক্ত পুদিনী। নটা। মহারাজের জয় হউক! (প্রণাম।)

রাজা। কল্যাণি, তুমি চিরকাল সধবা থাক। (বিদূষকের প্রতি) সখে, এ স্থন্দরী কে ?

বিদূ। মহারাজ, ইনি স্বয়ং উর্ব্বশী; ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে বসতি না করে আপুনার এই মহানগরীতেই অবস্থিতি করেন।

রাজা। কি হে সথে মাধব্য, তুমি যে একেবারে রসিকচ্ডামণি হয়ে উঠলে!

বিদূ। (কুতাঞ্জলিপুটে) বয়স্তা! না হয়ে করি কি ? দেখুন, মলয় গিরির নিকটস্থ অতি সামান্ত সমান্ত তরুও চন্দন হয়ে যায়; তা এ দরিজ ব্রাহ্মণ আপনারই অনুচর; এ যে রসিক হবে, তার আশ্চর্য্য কি ? রাজা। সে যা হোক, এ স্থন্দরীকে এখানে আনা হয়েছে কেন, বল দেখি ?

বিদূ। বয়স্তা! আপনি সেই ঋষিক্তাকে দেখে ভেবেছেন যে তার জুল্য রূপবতী বুঝি আর নাই, তা এখন একবার এঁর দিকে চেয়ে দেখুন দেখি ?

রাজা। (জনান্তিকে) সংখ, অমৃতাভিলাষী ব্যক্তির কি কখনও মধুতে তৃথি জমে !

বিদু। (জনান্তিকে) তা বটে, মহারাজ! কিন্তু চন্দ্রে অমৃত আছে বলে কি কেউ মধুপান ত্যাগ করে। বয়স্তা! আপনি একবার এঁর একটি গান শুমুন। (নটীর প্রতি) অয়ি মৃগাক্ষি, তুমি একটি গান করে মহারাজের চিত্ত বিনোদ কর।

নটী। আমি মহারাজের আজ্ঞাবর্তিমী। (উপবেশন।)

#### গীত।

(রাগিণী দাহার—তাল জলদ তেভালা)

উদয় হইল সখি,

মোদিত দশ দিশ পুষ্পগণে,

আর বহিছে সমীর স্থান্ত ॥

পিককুল কৃজিত,

রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত ।

যত বিরহিণীগণ,

মন্মথ তাড়ন,

রাজা। আহা! কি মধুর স্বর! স্থানরি! তোমার সঙ্গীত আবণে যে আমার অন্তঃকরণ কি পর্যান্ত পরিতৃপ্ত হলো, তা বলতে পারি না!

তাপিত তমু বিনে কান্ত॥

(নেপথ্যে সরোষে) রে ছুরাচার, পাষ্ড ছারপাল! ভুই কি মাদৃশ ব্যক্তিকে ছারক্তর কত্যে ইচ্ছা করিস ?

রাজা। এ কি ? বহির্দারে দাস্তিকের ক্যায় অতি প্রগল্ভতার সহিত কে এক জন কথা কচ্যে হে ?

বিদূ। বোধ করি, কোন তপস্বী হবে, তানা হলে আর এমন স্থবর কার আছে!

## ( मिर्वादिकत श्राटन । )

দৌবা। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ, মহর্ষি শুক্রাচার্য্য কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনার নিকট স্থানিষ্য মুনিবর কপিলকে প্রেরণ করেছেন; অনুমতি হলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া সমন্ত্রমে) সে কি! মুনিবর কোথায়? আমাকে শীঘ্র তাঁর নিকটে লয়ে চল।

্রাজা এবং দৌবারিকের প্রস্থান।

নটী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়, মহারাজ এত চঞ্চল হলেন কেন ? বিদূ। হে চারুহাসিনি, তোমার মত মধুমালতী বিকশিতা দেখলে, কার মন-অলি না অধীর হয় ?

নটা। বাং ঠাকুরের কি স্থাবৃদ্ধি গা! অলি কি বিকশিতা মধুমালতীর আত্মাণে পলায়ন করে? চল, দেখিগে মহারাজ কোথায় গোলেন।

বিৰূ। হে ফুলবি, তুমি অয়স্কান্ত মণি, আমি লোহ! তুমি যেখানে যাবে আমিও সেইখানে আছি। (হস্তধারণ) আহা, তোমার অধরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অমৃতভাণ্ড গোপন করে রেখেছেন! হে মনোমোহিনি, তুমি একটি চুম্ব দিয়ে আমাকে অমর কর।

ন্টী। (স্থগত) এ মা, ৰাম্ন বেটা ত কম যাঁড় নয়। (প্ৰকাশে)
দূর হতভাগা!

[ বেগে পলায়ন।

বিদূ। এঃ! এ ত্ল্চারিণীর রাজার উপরেই লোভ! কেবল অর্থ ই চিনেছে, রসিকতা দেখে না! যাই, দেখিগে, বেটী কোথায় গেল।

প্রস্থান।

## তৃতীয় গৰ্ভাক্ত

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজ্বতোরণ। ( কতিপয় নাগরিক দণ্ডায়মান।)

প্রথ। আহা! কি সমারোহ! মহাশয়, ঐ দেখুন,—

দ্বিতী। আমার দৃষ্টিপথে সকল বস্তুই যেন ধূসরময় বোধ হচ্চা। ভাই হে, সর্ব্বচোর কাল সময় পেয়ে আমার দৃষ্টিপ্রসর প্রায়ই অপহরণ করেছে!

প্রথ। মহাশয়, ঐ দেখুন, কত শত হস্তিপকেরা মদমত্ত গজপৃষ্ঠে আরাচ্চ হয়ে অগ্রভাগে গমন কচ্যে! অহা!—এ কি মেঘাবলী, না পক্ষহীন অচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে? আহা! মধ্যভাগে নানা সজ্জায় সজ্জিত বাজিরাজীই বা কি মনোহর গতিতে যাচ্যে! মহাশয়, একবার রথসজ্ঞায় প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! ঐ দেখুন, শত শত পতাকাশ্রেণী আকাশমণ্ডলে উজ্ঞীয়মান হচ্যে। কি চমৎকার! পদাতিক দলের বর্দ্ম প্র্য্যকিরণে মিশ্রিত হয়ে যেন বহ্নি উদ্গিরণ কচ্যে! আবার দেখুন, পশ্চান্তাগে নট নটীয়া নানা যন্ত্র সহকারে কি মধুর স্বরে সঙ্গীত কচ্যে। (নেপথেয় মঙ্গল বাছা।) ঐ দেখুন, মহারাজ রথোপরি মহাবল বীরদলে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। আহা! মহারাজের কি অপরপ রপলাবণ্য! বোধ হচ্যে, যেন অছ্য স্বয়ং পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনিবাসী জনগণ সমভিব্যাহারে গরুড্ধজে রথে আরোহণ করে কমলার স্বয়্বরে গমন কচ্যেন।

षिতী। ভাই হে, নহুষপুত্র যযাতি রূপ গুণে পুরুষোত্তমই বটেন! আর শ্রুত আছি, যে শুক্রকন্তা দেবযানীও কমলার ন্তায় রূপবতী! এখন পরমেশ্বর করুন, পুরুষোত্তমের কমলা-পরিণয়ে জগজ্জনগণ যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়েছিল, অধুনা রাজর্ষি এবং দেবযানীর সমাগমেও যেন এ রাজ্য সেইরূপ অবিকল সুখসম্পত্তি লাভ করে!

তৃতী। মহাশয়, মহারাজের পরিণয়ক্রিয়া কি দৈত্য-দেশেই সম্পন্ন হবে ? ভিতী। না, দৈত্যগুরু ভার্গব স্বকন্তা সহিত গোদাবরীতীরে পর্বত মুনির আশ্রমে অবস্থিতি কচ্যেন। সেই স্থলেই মহারাজের বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ হবে।

তৃতী। মহাশয়, এ পরম আহলাদের বিষয়, কেন না, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ চিরকাল দেবমিত্র, অতএব মহারাজ দৈত্য-দেশে প্রবেশ করলে বিবাদ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। দিতী। বোধ হয়, ঋষিবর ভার্গব সেই নিমিত্তেই স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করে পর্বত মূনির আশ্রমে কন্সাসহিত আগমন করেছেন। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে হে ? রাজমন্ত্রী নয় ?

তৃতী। আজ্ঞাহাঁ, মন্ত্ৰী মহাশয়ই বটেন।

( মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) অগ্ন অনস্তদেব ত আমার স্কন্ধেই ধরাভার অর্পণ করে প্রেস্থান কল্যেন।

প্রথ। (মন্ত্রীর প্রতি) হে মন্ত্রিবর, মহারাজ কত দিনের নিমিত্ত স্বদেশ পরিত্যাগ কল্যেন ?

মন্ত্রী। মহাশয়, তা বলা স্থকঠিন। শ্রুত আছি, যে গোদাবরীতীরস্থ প্রাদেশ সকল পরম রমণীয়। সে দেশে নানাবিধ কানন, গিরি, জলাশয় ও মহাতীর্থ আছে। মহারাজ একে ত মৃগয়াসক্ত, তাতে নৃতন পরিণয় হলে মহিষীর সহিত সে দেশে কিঞ্ছিৎ কাল সহবাস ও নানা তীর্থ পর্য্যটন না করে, বোধ হয়, স্থদেশে প্রত্যাগমন করবেন না।

ছিতী। এ কিছু অসম্ভব নয়। আর যখন আপনার তুল্য মন্ত্রিবরের হন্তে রাজ্যভার অর্পণ করেছেন, তখন রাজকার্য্যেও নিশ্চিন্ত থাকবেন।

মন্ত্রী। সে আপনাদের অনুগ্রহ! আমি শক্ত্যন্ত্রসারে প্রজাপালনে কখনও ক্রেটি করবো না। কিন্তু দেবেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে কি স্বর্গপুরীর তেমন শোভা থাকে ? চন্দ্র উদিত না হলে কি আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে তাদৃশ শোভমান হয় ? কুমার ব্যতিরেকে দেবসৈন্ত্রের পরিচালনা কত্যে আর কে সমর্থ হয় ?

দ্বিতী। তা বটে, কিন্তু আপনিও বৃদ্ধিবলে দ্বিতীয় বৃহস্পতি। অতএব আমাদের মহীন্দ্রের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত যে আপনার দারা রাজকার্য্য স্ফারুরপে পরিচালিত হবে, তার কোন সংশয়ই নাই। (কর্ণপাত করিয়া) আর যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হচ্যে না? বোধ করি, মহারাজ অনেক দূর গমন করেছেন! আমাদের আর এ স্থলে অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন? চলুন, আমরাও স্ব স্ব গৃহে গমন করি।

মন্ত্ৰী। হাঁ, তবে চলুন।

সকলের প্রস্থান।

# তৃতীয়াস্ব

#### প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজনিকেতনসমূথে।

( মন্ত্রার প্রারেশ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) মহারাজ যে মুনির আশ্রম হতে স্বদেশে প্রত্যোগমন করেছেন, এ পরম সোভাগ্য আর আফ্লাদের বিষয়। যেমন রজনী অবসরা হলে, সূর্য্যদেবের পুনঃ প্রকাশে জগন্মাতা বস্তন্ধরা প্রফুল্লচিত্তা হন, রাজবিরতে কাতরা রাজধানীও নৃপাগমনে অন্ত সেইরূপ হয়েছে। (নেপথ্যে মঙ্গলবাত্য) পুরবাসীরা অভ্য অপার আনন্দার্পবে মগ্ন হয়েছে। অভ্য যেন কোন দেবোৎসবই হচ্যে! আর না হবেই বা কেন? নহুষপুক্ত যযাতি এই বিশাল চন্দ্রবংশের চূড়ামণি; আর ঋষিবরছহিতা দেবযানীও রূপগুণে অনুপমা; অতএব এঁদের সমাগমে নিরানন্দের বিষয় কি? আহা! রাজমহিষী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা! এমন দয়াশীলা, পরোপকারিণী, পতিপরায়ণা স্ত্রী, বোধ হয়, ভূমগুলে আর নাই; আর আমাদের মহারাজও বেদৰিতাবলৈ নিৰুপম! অতএব উভয়েই উভয়ের অনুরূপ পাত্র বটেন। তা এইরূপ হওয়াই ত উচিত; নচেৎ অমৃত কি কখন চণ্ডালের ভক্ষ্য হয়ে থাকে ? লোচনানন্দ সুধাকর ব্যতিরেকে রোহিশীর কি প্রকৃত শোভা হয় ? রাজহংসী বিকশিত কমলকাননেই গমন করে থাকে। মহারাজ প্রায় সার্দ্ধিক বৎসর রাণীর সহিত নানা দেশ ভ্রমণ ও নানা তীর্থ দর্শন করে এত দিনে স্থরাজ্বানীতে পুনরাগমন কল্যেন! —যতু নামে নুপবরের যে একটি নবকুমার জন্মেছেন, তিনিও সর্বস্থলক্ষণধারী। আহা! **যে**ন সুচারু সমীরক্ষের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকণা পৃথিবীকে উজ্জ্বল করবার জন্মে বহির্গত হয়েছে! এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই, যে কুপাময় পরমেশ্বর পিতার স্থায় পুজকেও যেন চন্দ্রবংশশেখর করেন! আ:, মহারাজ রাজকর্শ্মে ান্যক্ত হয়ে আমার মন্তক হতে যেন বস্তুগ্ধরার ভার গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমার পরিশ্রমের সীমা নাই। যাই, রাজভবনের উৎসব প্রকরণ সমাধা করিগে। প্রিস্থান।

## ( भिक्षोन्न शरु विमृष्टक न श्रात्म । )

বিদু। (স্বগত) পরদ্রব্য অপহরণ করা যেন পাপকর্মই হলো, তার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু, চোরের ধন চুরি করলে যে পাপ হয়, এ কথা ত কোন শাস্ত্রেই নাই; এই উত্তম স্থান্ত মিষ্টান্নগুলি ভাগুারী বেটা রাজভোগ হতে চুরি করে এক নির্জন স্থানে গোপন করে রেখেছিল; আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি! উঃ, আমার কি বৃদ্ধি! আমি কি পাপকশ্ম করেছি ! যদি পাপকশ্মই করে থাকি, তবে যা হৌক, এতে উচিড প্রায়শ্চিত কল্যেই ত খণ্ডন হতে পারে। একজন দরিত্র সদংশল্জাত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে, তাঁকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেই ত আমার পাপ ধ্বংস হবে! আহা! ব্রাহ্মণভোজন প্রম ধর্ম। ( আপনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে দিজবর! এ স্থলে আগমনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন। এই যে এলেম। হে দাতঃ, কি মিষ্টার দেবে, দাও দেখি ? তবে বসতে আজ্ঞা হউক। (স্বয়ং উপবেশন) এই আহার করুন(স্বয়ং ভোজন) ওহে ভক্তবৎসল! তুমি আমাকে অত্যন্ত পরিতৃষ্ট করলে। স্বিয়ং গাত্রোত্থান করিয়া ) তুমি কি বর প্রার্থনা কর ! হে দিজবর! এই মিষ্টান্ন চুরির বিষয়ে আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে যেন সে পাপ দুর হয়। তথাস্তা! এই ত নিষ্পাপী হলেম! ওহে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম কি সামাত্য পুণ্যের কশ্ম! (উচ্চস্বরে হাস্ত্র) যা হউক! প্রায় দেড় বৎসর রাজার সহিত নানা দেশ পর্য্যটন আর নানা তীর্থ দর্শন করেছি, কিন্তু মা যমুনা! তোমার মতন পবিত্রা নদী আর ছটি নাই! তোমার ভগিনী জাহ্নবীর পাদপল্পে সহস্র প্রণাম, কিন্তু মা, তোমার ঞ্রীচরণাস্থুজে নহস্র সহস্র প্রণিপাত! তোমার নির্মান সলিলে স্নান করিলে কি ক্ষুধার উদ্রেকই হয়! যাই, এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। রাণী বললেন, যে একবার ভূমি গিয়ে দেখে এসো দেখি, আমার যত্ন কি কচ্যে ? তা দেখতে গিয়ে আমার আবার মধ্যে থেকে কিছু মিষ্টাক্লও লাভ হয়ে গেল। বেগারের পুণ্যে কাশী দর্শন! মন্দই কি ? আপনার উদর তৃপ্তি হলো; এখন রাণীর মনঃ ভপ্তি করিগে।

প্রস্থান।

#### দিতীয় গৰ্ভাক

প্রতিষ্ঠানপুরী-রাজভদ্ধান্ত।

( রাজা যয়াতি এবং রাজ্ঞা দেবয়না আদান।)

রাজ্ঞী। হে নাথ! আপনার মূথে যে সে কথাগুলি কত মিষ্ট লাগে, তা আমি একমূথে বলতে পারি না! কতবার ত আপনার মূখে সে কথা শুনেছি তথাপি আবার তাই শুনতে বাসনা হয়! হে জীবিতেশ্বর! আপনি আমাকে সেই অন্ধকারময় কৃপ হতে উদ্ধার করে আমার নিকটে বিদায় হয়ে, কোথায় গেলেন ?

রাজা। প্রিয়ে! যেমন কোন মনুষ্য কোন দেবকন্থাকে দৈবযোগে অকন্মাৎ দর্শন করে ভয়ে অভিবেগে পলায়ন করে, আমিও তদ্রুপ তোমার নিকট বিদায় হয়ে ক্রুভবেগে ঘোরতর মহারণ্যে প্রবেশ করলেম, কিন্তু আমার চিন্তুচকোর তোমার এই পূর্ণচন্দ্রাননের পুনর্দর্শনে যে কিরপ ব্যাকুল হলো, যিনি অন্তর্থামী ভগবান, তিনিই তা বলতে পারেন। পরে আমি আতপতাপে তাপিত হয়ে বিশ্রামার্থে এক তরুতলে উপবেশন করলেম, এবং চতুদ্দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেম, যেন সকলই অন্ধকারময় এবং শৃত্যাকার! কিঞ্চিৎ পরে সে স্থান হতে গাত্রোখান করে গমনের উপক্রম কচিচ, এমন সময়ে এক হরিণী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হলো। স্বাভাবিক মৃগয়াসক্তি হেতু আমিও সেই হরিণীকে দর্শনমাত্রেই শরাসনে এক খরতর শরযোজনা করলেম; কিন্তু সন্ধানকালে কুরঙ্গিণী আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে তার নয়নযুগল দেখে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমলনয়ন স্মরণ হলো, এবং তৎকালে আমি এমন বলহীন আর বিমৃশ্ধ হলেম, যে আমার হস্ত হতে শরাসন ভূতলে কখন যে পতিত হলো, তা আমি কিছুই জানতে পাল্যেম না।

রাজ্ঞী। (রাজার হস্ত ধরিয়া এবং অনুরাগ সহকারে) হে প্রাণনাথ। আমার কি শুভাদৃষ্ট!—তার পর! को ।

রাজা। প্রেয়সি! যদি তোমার শুভাদৃষ্ট, তবে আমার কি ? প্রিয়ে! তুমি আমার জন্ম সফল করেছো!—তার পর গমন করতে করতে এক কোকিলার মধুর ধ্বনি প্রবণ করে আমার মনে হলো, যে তুমিই আমাকে কুহুরবে আহ্বান কচ্যো।



রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর! তখন যদি সেই কোকিলার দেহে আমার প্রাণ প্রবিষ্ট হতে পারত, তবে সে কোকিলা কৃছরবে কেবল এই মাত্র বলতো, 'হে রাজন্! আপনি সেই কৃপতটে পুনর্গমন করুন, আপনার জয়ে ক্রকেক্ছা। দেব্যানী ব্যাকুলচিত্তে পথ নিরীক্ষণ কচ্চো।"

রাজা। প্রিয়ে! অনুমার অদৃষ্টে যে এত মুখ আছে, তা আমি স্বপ্লেও জানি না; যদি আমি তখন জানতে পাত্যেম, তবে কি আর এ নগরীতে একাকী প্রত্যাগমন করি? একবারে তোমাকে আমার হৃৎপদ্মাসনে উপবিষ্ট করিয়েই আনতেম! আমি যে কি শুভ লগ্নে দৈত্যদেশে যাত্রা করেছিলেম, শ কেবল এখনই জানতে পাচ্যি!

## ( विष्युटक व श्राटिक । )

কি হে, দ্বিজবর! কি সংবাদ ?

বিদু। মহারাজ! শ্রীমান্ নবকুমার রাজকুমারকে একবার দর্শন করে একেল। রাজমহিষী চিরজীবিনী হউন। আহা! কুমারের কি অপরপ রাপ্তান্থা। যেন দিতীয় কুমার, কিম্বা তরুণ অরুণতুলা শোভা! আর বা তর্বই বা কেন? "পিতা যস্তা, পিতা যস্তা"—আ হা হা! কবিতাটা বিস্মৃত হলেম যে?

রাজা। (সহাস্থ্য বদনে) ক্ষাস্ত হও হে, ক্ষাস্ত হও! তোমার মত উদরিক ব্রাহ্মণের খাত্যদ্রব্যের নাম ব্যতীত কি আর কিছু মনে থাকে ?

রাজ্ঞী। (বিদূষকের প্রতি) মৃহাশয়! আমার যত্ন নিজাতক হয়েছে না কি ? (রাজার প্রতি) নাথ, তবে আমি এখন বিদায় হই।

রাজা। প্রিয়ে! তোমার যেমন ইচ্ছা হয়।

[ রাজীর প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ! এই যে আপনাদের ক্ষত্তিয়জাতির যে কি স্বভাব তা বলে উঠা ভার। এই দেখুন দেখি! আপনি দৈত্যদেশে মৃগয়া করতে গিয়ে কি না করলেন? ক্ষত্তিয়জ্প্রাপ্যা মহর্ষিক্সাকেও আপনি লাভ করেছেন! আপনাকে ধ্যুবাদ। আহা! আপনি দৈত্যদেশ হতে কি অপূর্বে অনুপম রত্নই এনেছেন। ভাল মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, এমন রত্ন কি সেখানে আর আছে? রাজা। (সহাস্তামুখে) ভাই হে! বোধ হয়, দৈত্যদেশে এ প্রকার বরু অনেক আছে।

বিদূ। মহারাজ, আমার ত তা বিশ্বাস হয় না।

রাজা। তৃমি কি মহিধীর সকল সহচরীগণকে দেখেছ ?

বিদুৰ্গ আজ্ঞানা।

রাজা। আহা! সথে, তাঁর সহচরীদের মধ্যে একটি যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপলাবণ্যের কথা কি বলবো! বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন! সে যে মহিষীর নিতান্ত সহচরী কি সখী, তাও নয়।

বিদু। কি তবে মহারাজ!

রাজা। তা ভাই, বলতে পারি না, মহিষীকেও জিজ্ঞাসা করতে শঙ্কা হয়! আর আমিও যে তাকে বিলক্ষণ স্পাষ্টরূপে দেখেছি, তাও নয়। যেমন রাত্রিকালে আকাশমণ্ডল ঘনঘটা দারা আচ্ছন্ন হলে নিশানাথ মুহূর্ত্তকাল দৃষ্ট হয়ে পুনরায় মেঘারত হন, সেই স্থানরী আমার দৃষ্টিপথে কয়েক বার সেইরূপে পতিতা হয়েছিল। বোধ হয়, রাজ্ঞীও বা তাকে আমার সম্মুখে আসতে নিষেধ করে থাকবেন। আহা! সখে, তার কি রূপমাধুর্য্য! তার পদ্মনয়ন দর্শন করলে পদ্মের উপর ঘৃণা জন্মে। আর তার মধুর অধরকে রতিসর্বন্ধ বললেও বলা যেতে পারে ?

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিজ ব্রাহ্মণ। হায়! হায় এ আমার সর্বনাশ হলো।

রাজা। (সমন্ত্রমে) এ কি! দেখ ত হে? কোন্ ব্যক্তি রাজদারে এত উচ্চঃম্বরে হাহাকার কচ্যে ?

বিদৃ। যে আজা! আমি—( অর্দ্ধোক্তি।)

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! হায়! হায় হায়! আমার সর্ক্ত্ ংগেলো!

রাজা। যাও নাহে! বিলম্ব কচ্যোকেন ? ব্যাপারটা কি ? চিত্র-পুত্তলিকার স্থায় যে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে ?

বিদূ। আজ্ঞানা, ভাবছি বলি, দেব-অমাত্য হয়ে আপনি দৈত্যগুরুর কন্মা বিবাহ করেছেন, সেই ক্রোধে যদি কোন মায়াবী দৈত্যই বা এসে থাকে; তা হলে——( অর্দ্ধোক্তি।) রাজা। আঃ ক্ষুত্রপ্রাণি! তুমি থাক, তবে আমি আপনিই যাই! বিদূ। আজ্ঞা না মহারাজ! আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে; আপনার যাওয়া কখনুই উচিত হয় না।

্ প্ৰস্থান।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্মিতমুখে স্বগত) ব্রাহ্মণজাতি বুদ্ধে বৃহস্পতি বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকাপেক্ষাও ভীরু! (চিন্তা করিয়া) সে যা হৌক, সে স্ত্রীলোকটি যে কে, তা আমি ভেবে চিন্তে কিছই স্থির কত্যে পাচিচ না। আমরা যখন গোদাবরীতীরস্থ পর্বত মুনির আশ্রমে কিঞ্ছিৎকাল বিহার করি, তখন এক দিন আমি একলা নদীতটে ভ্রমণ কভ্যে২ এক পুষ্পোভানে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে সেই পরম রমণীয়া নবযৌবনা কামিনীকে দেখলেম, আপনার করতলে কপোল বিস্থাস করে অশোক-বৃক্ষতলে বসে রয়েছে, বোধ হলো, যে সে চিন্তার্ণবে ম্প্লা রয়েছে; আর তার চারি দিকে নানা কুমুম বিস্তৃত ছিল, তাতে এমনি অনুমান হতে লাগলো যেন দেবতাগণ সেই নবযৌবনা অঙ্গনার সৌন্দর্য্যগুণে পরিতৃষ্ট হয়ে তার উপর পুপ্পবৃষ্টি করেছেন, কিম্বা স্বয়ং বসন্তরাজ বিকশিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রতিভ্রমে তাকে পূজা করেছেন ? পরে আমার পদশব্দ শুনে সেই বামা আমার দিকে নয়নপাত করে, যেমন কোন ব্যাধকে দেখে কুরঞ্চিণী পবনবেগে পলায়ন করে, তেমনি ব্যস্তসমস্তে অন্তর্হিতা হলো। পরস্পরায় শুনেছি, যে এ সুন্দরী দৈত্যরাজকন্যা শশ্মিষ্ঠা, কিন্তু তার পর আর কোন পরিচয় পাই নাই। সবিশেষ অবগত হওয়াও আবশ্যক, কিন্তু--- ( অদ্ধোক্তি।)

## (বিদূষকের এক জন ত্রাহ্মণ সহিত পুনঃপ্রবেশ।)

ব্রাহ্মণ। দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিত্র ব্রাহ্মণ! আমার সর্ববনাশ হলো।

রাজা। কেন, কেন? বৃত্তান্তটা কি বলুন দেখি?

ব্রাহ্ম। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ধর্মাবতার! কয়েক জন ছুর্দ্দান্ত তন্ধর আমার গৃহে প্রবেশ করে যথাসর্ববিদ্ধ অপহরণ কচ্চে। হায়! হায়! কি সর্বনাশ! হে নরেশ্বর, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। (সরোষে) সে কি ? এ রাজ্যে এমন নির্ভয় পাষণ্ড লোক কে আছে, যে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে ? মহাশয়, আপনি ক্রন্দন সম্বরণ করুন, আমি স্বহন্তে এই মুহূর্ত্তেই সেই তুরাচার দস্যুদলের যথোচিত দণ্ড বিধান করবো। (বিদূষকের প্রতি) সথে মাধব্য, তুমি ত্বরায় আমার ধনুর্ব্বাণ ও অসিচর্ম্ম আন দেখি।

বিদূ। মহারাজ, আপনার স্বয়ং যাবার প্রয়োজন কি ?

রাজা। ( সক্রোধে ) তুমি কি আমার আজ্ঞা অবহেলা কর ?

বিদৃ। (সত্রাসে) সে কি, মহারাজ ? আমার এমন কি সাধ্য যে আপনার আজ্ঞা উল্লেজ্যন করি!

িবেগে প্রস্থান।

রাজা। মহাশয়, কত জন তস্কর আপনার গৃহাক্রমণ করেছে ? ব্রাহ্ম। হে মহীপতে, তা নিশ্চয় বলতে পারি না! হায়! হায়! আমার সর্ববন্ধ গেলো।

রাজা। ঠাকুর, আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; আর বৃথা আক্ষেপ করবেন না।

( বিদূষকের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনঃপ্রবেশ।)

এই আমি অস্ত্র গ্রহণ কল্যেম। (অস্ত্র গ্রহণ) এখন চলুন যাই।
্রাজ্ঞা ও ব্রাক্ষাণের প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) যেমন আছতি দিলে অগ্নি জ্বলে উঠে, তেমনি শক্রনামে আমাদের মহারাজেরও কোপাগ্নি জ্বলে উঠলো। চোর বেটাদের আজ যে মরণদশা ধরেছে, তার কোন সন্দেহ নাই। মরবার জন্মেই পিঁপড়ের পাখা ওঠে! এখন এখানে থেকে আর কি করবো থাই, নগরপালের নিকট এ সংবাদ পাঠিয়ে দিগে।

প্রস্থান।

## তৃতীয় গৰ্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী-রাজান্তঃপুর-সংক্রান্ত উচ্চান।

( বকাস্থর এবং শশ্মিষ্ঠার প্রবেশ।)

বক। ভদ্রে, এ কথা আমি তোমার মাতা দৈত্যরাজমহিষীকে কি প্রকারে বলবো ? তিনি তোমা বিরহে শোকানলে যে কি পর্য্যন্ত পরিতাপিত। হচ্যেন, তা বলা ছন্ধর। হে কল্যাণি, তোমা ব্যতিরেকে সে শোকানল নির্বাণ হবার আর উপায়ান্তর নাই।

শর্মি। মহাশয়, আমার অশ্রুজলে যদি সে অগ্নি নির্বাণ হয়, তবে আমি তা অবশ্যই করবো; কিন্তু আমি দৈত্যপুরীতে আর এ জন্মে ফিরে যাব না! ( অধোবদনে রোদন। )

বক। ভদ্রে, গুরু মহর্ষিকে তোমার পিতা নানাবিধ পূজাবিধিতে পরিতৃষ্ট করেছেন; রাজচক্রবর্ত্তী যযাতির পাটরাণী দেবযানী স্বীয় পিতৃ-আজ্ঞা কখনই উল্লেজ্যন বা অবহেলা করবেন না; যভাপি তৃমি অন্তুমতি কর, আমি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে নূপতিকে এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করাই। হে কল্যাণি, তোমা বিরহে দৈত্যপুরী এককালে অন্ধকার হয়েছে; আর পুরবাসীরাও রাজদম্পতির তৃঃখে পরম তৃঃখিত।

শর্মি। মহাশয়, আপনি যদি এ কথা নূপতিকে অবগত করতে উষ্ণত হন, তবে আমি এই মৃহুর্ত্তেই এ স্থলে প্রাণত্যাগ করবো। (রোদন।)

বক। শুভে, তবে বল, আমার কি করা কর্তব্য ?

শর্মি। মহাশয়, আপনি দৈত্যদেশে পুনর্গমন করুন, এবং আমার জনক জননীকে সহস্র সহস্র প্রণাম জানিয়ে এই কথা বলবেন, তোমাদের হতভাগিনী ছহিতার এই প্রার্থনা, যে তোমরা তাকে জন্মের মত বিস্মৃত হও!

বক। রাজনন্দিনি, তোমার জনক জননীকে আমি এ কথা কেমন করে বলবো ? তুমি তাঁদের একমাত্র কন্তা; তুমি তাঁদের মানস-সরোবরের একটি মাত্র পদ্মিনী; তুমিই কেবল তাঁদের স্থাদয়াকাশে পূর্ণশশী।

শব্মি। মহাশয়, দেখুন, এ পৃথিবীতে কত শত লোকের সন্তান সন্ততি যৌবনকালেই মানবলীলা সম্বরণ করে; তা তারা কি চিরকাল শোকানলে পরিতপ্ত হয় ? শোকানল কখন চিরস্থায়ী নয়।

বক। কল্যাণি, তবে কি তোমার এই ইচ্ছা, যে তুমি আপনার জন্মভূমি আর দর্শন করবে না ? তোমার পিতা মাতাকে কি একেবারে বিশ্বত হলে ? আর আমাকে কি শেষে এই সংবাদ লয়ে যেতে হলো ?

শর্মি। মহাশয়, আমার পিতা মাতা আমার মানসমন্দিরে চিরকাল পূজিত রয়েছেন। যেমন কোন ব্যক্তি, কোন পরম পবিত্র তীর্থ দর্শন করে এসে, তক্রস্থ দেবদেবীর অদর্শনে, তাঁদের প্রতিমূর্ত্তি আপনার মনোমন্দিরে সংস্থাপিত করে ভক্তিভাবে সর্বদা ধ্যান করে, আমিও সেইরপ আমার জনক জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল স্মরণ করবো; কিন্তু দৈত্যদেশে প্রত্যাগমন করতে আপনি আমাকে আর অন্থুরোধ করবেন না।

বক। বৎসে, তবে আমি বিদায় হই।

শর্মি। (নিরুত্তরে রোদন।)

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভদ্রে, এখনও বিবেচনা করে দেখ! রাজসভা অতিদূরবর্ত্তিনী নয়; রাজচক্রবর্ত্তী য্যাতিও পরম দ্য়ালু ও পরহিতৈষী; তোমার আজোপাস্ত সমুদায় বিবরণ শ্রবণমাত্রেই তিনি যে তোমাকে স্বদেশগমনে অনুমতি করবেন, তার কোন সংশয় নাই।

শন্মি। (স্বগত) হা হাদয়, তুমি জালাবৃত পক্ষীর স্থায় যত মুক্ত হতে চেষ্টা কর, ততই আরো আবদ্ধ হও! (প্রকাশে) হে মহাভাগ! আপনি ও কথা আর আমাকে বলবেন না।

বক। তবে আর অধিক কি বলবো ? শুভে, জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন! আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন নাই ; আমি বিদায় হলেম।

#### প্রস্থান।

শর্মি। (সগত) এ হন্তর শোকসাগর হতে আমাকে আর কে উদ্ধার করবে? হা হতবিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল? তা তোমারই বা দোষ কি! (রোদন।) আমি আপন কর্মাদোষে এ ফল ভোগ কচি। গুরুকস্থার সহিত বিবাদ করে প্রথমে রাজভোগচ্যুতা হয়ে দাসী হলেম; তা দাসী হয়েও ত বরং তাল ছিলেম, গুরুর আশ্রমে ত কোন ক্লেশই ছিল না; কিন্তু এ আবার বিধির কি বিড়ম্বনা! হা অবোধ অন্তঃকরণ, তুই যে রাজা য্যাতির প্রতি এত অন্তরক্ত হলি, এতে তোর কি কোন ফল লাভ হবে? তা তোরই বা দোষ কি? এমন মৃত্তিমান্ কন্দর্পকে দেখে কে তার বশীভূত না হয়? দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলে কি কমলিনী নিমীলিত থাকতে পারে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমার এ রোগের মৃত্যু ভিন্ন আর ঔষধ নাই! আহা! গুরুকস্থা দেব্যানী কি ভাগ্যবতী! (অধোবদনে বৃক্ষতলে উপবেশন।)

#### (রাজার প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আমি ত এ উল্পানে বহুকালাবধি আদি নাই। শ্রুক্ত আছি, যে এর চতুপার্শ্বে মহিষীর সহচরীগণ না কি বাস করে। আহা! স্থানটি কি রমণীয়! স্থমন্দ সমীরণ সঞ্চারে এখানকার লতামওপ কি স্থানীতল হয়ে রয়েছে! চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড তপনতাপ ষেন দেবকোপাগ্নির স্থায় বস্থমতীকে দগ্ধ করচে, কিন্তু এ প্রদেশের কি প্রশান্ত ভাব। বোধ হয়, যেন বিজনবিহারিণী শান্তিদেবী ত্বঃসহ প্রভাকরপ্রভাবে একান্ত অধীরা হয়ে, এখানেই স্লিগ্ধচিত্তে বিরাজ করচেন; এবং তাঁর অনুরোধে আর এই উল্থানন্ত বিহঙ্গমকুলের কৃজনরপ স্তাতিপাঠেই যেন স্থানেব আপনার প্রথমতর কিরণজাল এ স্থল হতে সম্বরণ করেছেন। আহা! কি মনোহর স্থান! কিঞ্চিৎকাল এখানে বিশ্রাম করে শ্রান্তি দূর করি। (শিলাতলে উপবেশন) ত্বন্ত তন্ধরগণ ঘোরতর সংগ্রাম করেছিল; কিন্তু আমি অগ্নিঅস্ত্রে তাদের সকলকেই তন্ম করেছি। (নেপথ্যে বীণাধ্বনি) আহাহা! কি মধুর ধ্বনি! বোধ হয়, সঙ্গীতবিল্ঞায় নিপুণা মহিষীর কোন সহচরী সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদে কাল্যাপন কচ্যে। কিঞ্চিৎ নিক্টবর্ত্তী হয়ে শ্রবণ করি দেখি (নিকটে গমন।)

#### নেপথ্যে গীত।

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল আড়া।
আমি ভাবি যার ভাবে, সে ত তা ভাবে না।
পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্ছনা।
করিয়ে সুখেরি সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা।
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি মিলিলো না!
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা!
খেদে আছি ম্রিয়মাণ বুঝি প্রাণ রহিল না।

রাজা। আহা! কি মনোহর সঙ্গীত! মহিষী যে এমন এক জন সুগায়িকা স্বদেশ হতে সঙ্গে এনেছেন, তা আমি ত স্বপ্নেও জানতেম না। (চিন্তা করিয়া) এ কি ? আমার দক্ষিণ বাহু স্পান্দন হতে লাগলো কেন ? এ স্থলে মাদৃশ জনের কি ফল লাভ হতে পারে ? বলাও যায় না, ভবিতব্যের দার সর্ব্বত্তেই মুক্ত রয়েছে। দেখি, বিধাতার মনে কি আছে। শামি। (গাত্রোধান করিয়া স্বগত) হা হতভাগিনি! তুমি স্বেচ্ছাক্রন প্রণায়পরবশ হয়ে আবার স্বাধীন হতে চাও ? তুমি কি জান না, যে পিজরবন পক্ষীর চঞ্চল হওয়া বৃধা ? হা পিতা মাতা! হা বন্ধুবান্ধব! হা জন্মভূতি! আমি কি তবে তোমাদের আর এ জন্মে দর্শন পাব না। (রোদন।)

রাজা। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! মধুরস্বরা পল্লবাবৃতা কোকিলা কি নীরব হলো! (শশ্মিষ্ঠাকে অবলোকন করিয়া) এ পরমস্থন্দরী নবয়ে বি লামিনীটি কে ? ইনি কি কোন দেবকন্তা বনবিহার-অভিলামে স্বর্গ ১ % এ উল্ভানে অবতীর্ণা হয়েছেন ? নতুবা পৃথিবীতে এতাদৃশ অপরূপ রুগ্রে কি প্রকারে সম্ভব হয় ? তা ক্ষণৈক অদৃশ্ভভাবে দেখিই না কেন, ইনি একাকিনী এখানে কি কচ্যেন ? (বৃক্ষাস্তরালে অবস্থিতি।)

শর্মি। (মুক্তকণ্ঠে) বিধাতা স্ত্রীজাতিকে পরাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। দেখ, ঐ যে স্বর্ণবর্ণ লতাটি স্বেচ্ছান্মসারে ঐ অশোকবৃক্ষকে বরণ করে আলিঙ্গন কচ্যে, যজপি কেউ ওকে অন্থা কোন উল্পান হতে এনে এ স্থ্যোরোপণ করে থাকে, তথাপি কি ও জন্মভূমিদর্শনার্থে আপন প্রিয়ত্য তরুবরকে পরিত্যাগ কত্যে পারে? কিম্বা যদি কেউ ওকে এখান হতে স্ববলে লয়ে যায়, তবে কি ও আর প্রিয়বিরহে জীবন ধারণ করে? হে রাজন, আমিও সেইমত তোমার জন্মে পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, জন্মভূমি সকলই পরিত্যাগ করেছি। যেমন কোন পরমভক্ত কোন দেবের স্প্রসন্ধতার অভিলাষে পৃথিবীস্থ সম্দায় স্থতোগ পরিত্যাগ করে সন্ধ্যাসধর্ম অবলম্বন করে, আমিও সেইরপ যযাতিমূর্ত্তি সার করে অন্ত সকল স্থথে জলাঞ্জলি দিয়েছি! (রোদন।)

রাজা। (স্বগত) এ কি আশ্চর্যা। এ যে সেই দৈত্যরাজত্হিতা শর্মিষ্ঠা।
কিন্তু এ যে আমার প্রতি অমুরক্তা হয়েছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জানি না।
(চিন্তা করিয়া সপুলকে) বোধ হয়, এই জন্তেই বুঝি আমার দক্ষিণ বাহু
স্পান্দন হতেছিল। আহা। অত্য আমার কি স্কপ্রভাত। এমন রমণীরত্ত ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হলে যে কত যত্ত্বে তাকে হৃদয়ে রাখি, তা বলা অসাধ্য।
(অগ্রসর হইয়া শর্মিষ্ঠার প্রতি) হে স্থানরি, ক্লেরে কোপানলে মন্মথ পুনরায় দগ্ধ হয়েছেন না কি, যে ভূমি স্বর্গ পরিত্যাগ করে একাবিনী এ উত্যানে বিলাপ কচ্যো।

শশ্মি। (রাজাকে অবলোকন করিয়া লঙ্গিত হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ যে একাকী এ উত্থানে এসেছেন ? রাজা। হে মৃগাকি, তুমি যদি মন্মথমনোহারিশী রতি না হও, তবে তুমি কে এ উল্লান অপরূপ রূপলাবণ্যে উজ্জ্বল কচ্যো ?

শর্মি। (স্থাত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী '--হা অন্তঃকরণ! তুমি এত চঞ্চল হলে কেন!

রাজ। ভড়ে, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি মধুরভাষে আমার কর্ণকুহরের সুথপ্রদানে একবারে বিরত হলে ?

শৃষ্মি। (কৃতাঞ্চলিপুটে) হে নরেশ্বর, আমি রাজমহিষীর এক জন পরি-চারিকা মাত্র; তা দাসীকে আপনার এ প্রকারে সম্বোধন করা উচিত হয় না।

রাজা। না, না, সুন্দরি, তুমি সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী। যা হোক, যভাপি তুমি মহিষীর সহচরী হও, তবে ভোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব হে ভাদে, তুমি আমাকে বরণ কর।

শর্মি। হে নরবর, আপনি এ দাসীকে এমত আজ্ঞা করবেন না।

বাজা। স্থানরি, আমাদের ক্ষতিয়কুলে গান্ধর্ব বিবাহ প্রচলিত আছে, আর তুমি রূপে ও গুণে সর্ব্বপ্রকারেই আমার অনুরূপ পাত্রী, অতএব হে কল্যাণি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পাণি গ্রহণ কর।

শর্মি। (স্বগত) হা হাদয়, তোমার মনোরথ এত দিনের পর কি সফল হবে ? (প্রকাশে) হে নরনাথ, আপনি এ দাসীকে ক্ষমা করুন! আমার প্রতি এ বাক্য বিভূষনামাত্র।

রাজা। প্রিয়ে, আমি স্থ্যদেব ও দিল্পগুলকে সাক্ষী করে এই তোমার পাণিগ্রহণ করলেম, (হস্তধারণ।) তুমি অভাবধি আমার রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা হলে।

শন্মি। (সমন্ত্রমে) হে নরেশ্বর, আপনি এ কি করেন ? শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত অন্ত কুমুমে কখন স্পৃহা করেন ?

রাজা। (সহাস্থা বদনে) আর কুমুদিনীরও চক্রম্পর্শে অপ্রফুল্ল থাকা ত উচিত নয়! আহা! প্রেয়সি, অন্থা আমার কি শুভ দিন! আমি যে দিবস তোমাকে গোদাবরী নদীতটে পর্বত মুনির আশ্রমে দর্শন করেছিলেম, সেই দিন অবধি তোমার এই অপূর্ব্ব মোহিনী মূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে! তা দেবতা সুপ্রসন্ধ হয়ে এত দিনে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ কল্যেন।

### ( দেবিকার প্রবেশ।)

দেবি। (স্বগত) আহা! বকাস্থ্র মহাশয়ের খেনোক্তি স্মরণ হলে ফুদ্র বিদীর্ণ হয়! (চিন্তা করিয়া) দেবযানীর পরিণয়কালাবধিই প্রিয়সখার মনে জন্মভূমির প্রতি এইরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। কি আশ্চর্য্য! এমন সরলা বালার অন্তঃকরণ কি গুরুকতার সৌভাগ্যে হিংসায় পরিণত হলো! (রাজাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে) এ কি! মহারাজ য্যাতি যে প্রিয়সখীর সহিত কথোপকথন কচ্যেন! আহা! তুই জনের একলে কি মনোহর শোভাই হয়েছে! যেন কমলিনীনায়ক অবনীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রিয়তমা কমলিনীকে মধুরভাষে পরিতৃষ্ট কচ্যেন!

শর্মি। আমার ভাগ্যে যে এত সুখ হবে, তা আমার কখনই মনে ছিল না ; হে নরেশ্বর, যেমন কোন যুথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী প্রাণভয়ে জীতা হয়ে কোন বিশাল পর্বতান্তরালে আশ্রয় লয়, এ অনাথা দাসীও অভাবধি সেইরপ আপনার শরণাপন্না হলো! মহারাজ, আমি এত দিন চিরতঃখিনী ছিলাম! (বোদন)।

রাজা। (শশ্মিষ্ঠার অঞ্চ উন্মোচন করিতে করিতে) কেন কেন প্রিয়ে! বিধাতা ত তোমার নয়নযুগল কখন অঞ্চপূর্ণ হবার নিমিত্তে করেন নাই গ

রাজা। (দেবিকাকে অবলোকন করিয়া সমন্ত্রমে) প্রিয়ে, দেখ দেখি, এ স্ত্রীলোকটি কে ?

া শব্মি। মহারাজ, ইনি আমার প্রিয়সখী, এঁর নাম দেবিকা।

দেবি। মহারাজের জয় হউক।

রাজা। (দেবিকার প্রতি) স্থন্দরি, তোমার কল্যাণে আমি সর্ব্বর্জেই বিজয়ী! এই দেখ, আমি বিনা সমুদ্রমন্থনে অগ্ন এই কমলকাননে কমলা-স্বরূপ, তোমার সধীরত্ব প্রাপ্ত হলেম।

দেবি। (কর্যোড়ে) নরনাথ, এ রত্ন রাজমুকুটেরই যোগ্যাভরণ বটে, আমাদেরও অন্ত নয়ন সফল হলো।

শিদ্ম। (দেবিকার প্রতি) তবে সখি, সংবাদ কি বল দেখি १

দেবি। রাজনন্দিনি, বকামুর মহাশয় তোমার নিকট বিদায় হয়েও পুনর্কার একবার সাক্ষাৎ কত্যে নিতান্ত ইচ্ছুক; তিনি পূর্কদিকের বৃক্ষ-বাটিকাতে অপেক্ষা কচ্যেন, তোমার যেমন অনুমতি হয়। রাজা। কোন্ বকাসুর ?

শব্মি। বকাসুর মহাশয় একজন প্রধান দৈত্য, তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎকারণেই আপনার এ নগরীতে আগমন করেছেন।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) সে কি ? আমি দৈত্যবর বকাসুর মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে শ্রুত আছি, তিনি এক জন মহাবীর পুরুষ। তাঁর যথোচিত সমাদর না কল্যে আমার এ রাজধানীর কলক্ষ হবে; প্রিয়ে, চল, আমরা সকলে অগ্রসর হয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ ক্ররিগে!

[ দকলের প্রস্থান।

## ( विमृष्टकत थादम । )

বিদু। (স্বগত) এই ত মহিষীর পরিচারিকাদের উভান; তা কৈ, মহারাজ কোথায় ? রক্ষক বেটা মিথ্যা কথা বললে না কি ? কি আপদ! প্রিয় বয়স্ত অস্ত্রধারী ব্যক্তির নাম শুনলেই একেবারে নেচে উঠেন! ছি! ক্ষত্রজাতির কি ফুঃস্বভাব! এঁদের কবিভায়ারা যে নরব্যান্ত্র বলেন, সে কিছু অযথার্থ নয়। দেখ দেখি, এমন সময় কি মনুষ্য গৃহের বাহির হতে পারে ? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কিছু সুখের শরীর নয়; তবুও আমার যে এ রোদ্রে কত ক্লেশ বোধ হচ্যে, তা বলা হুষ্কর! এই দেখ, আমি যেন হিমাচল-শিখর হয়েছি, আমার গা থেকে যে কত শত নদ ও নদী নিঃস্ত হয়ে ভূতলে পড়ছে, তার সীমা নাই! (মস্তকে হস্ত দিয়া) উঃ! আমি গঙ্গাধর হলেম না কি ? তা না হলে আমার মস্তকপ্রদেশে মন্দাকিনী যে এসে অবস্থিতি কচ্যেন, এর কারণ কি ? যা হৌক, মহারাজ গেলেন কোথায় ? তিনি যে একাকী দম্যুদলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছেন, এ কথা শুনে পুরবাসীরা সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর সৈন্সাধ্যক্ষেরা পদাতিকদল লয়ে তাঁর অন্বেষণে নানা দিকে ভ্রমণ কচ্যে। কি উৎপাত! ডাঙ্গায় বসে যে মাছ বড়শীতে অনায়াদে গাঁথা যায়, তার জন্মে কি জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত ? ( চিন্তা করিয়া ) হাঁ, এও কিছু অসম্ভব নয়। দেখ, এই উত্তানের চতুষ্পার্শে রাণীর পরিচারিকারা বসতি করে। তারা সকলেই দৈত্যকন্যা। শুনেছি, তারা না কি পুরুষকে ভেড়া করে রাখে। কে জানে, যদি তাদের মধ্যে কেউ আমাদের কন্দর্পস্বরূপ মহারাজের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মায়াবলে সেইরূপই করে থাকে, তবেই ত ঘোর প্রমাদ! (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হাঁ, তাও বটে, আমারও ত এমন জায়গায় দেখা দেওয়া উচিত কর্ম্ম নয়। যদিও
আমি মহারাজের মতন স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ মন্মথ নই, তবু আমি যে নিতান্ত
কদাকার তাও বলা যায় না। কে জানে, যদি আমাকেও দেখে আবার কোন
মাগী ক্ষেপে ওঠে, তা হলেই ত আমি গেলেম! তা ভেড়া হওয়া ত কখনই
হবে না! আমি তুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার কি তা চলে । ও সব বরঞ্চ
রাজাদের পোষায়; আমরা পেট ভরে খাব, আর আশীর্কাদ করবো; এই
ত জানি, তা সাত জন্ম বরং নারীর মুখ না দেখবো, তবু ত ভেড়া হতে স্বীকার
হবো না—বাপ! (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও কি ?
ঐ না—এক মাগী আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে । ও বাবা, কি সর্ব্বনাশ!
(বস্তের দারা মুখাবরণ) মাগী আমার মুখটা না দেখতে পেলেই বাঁচি। হে
প্রেভু অনঙ্গ! তোমার পায়ে পড়ি, ভুমি আমাকে এ বিপদ্ হতে রক্ষা কর!
তা আর কি ? এখন দেখচি, পালাতে পাল্যেই রক্ষা।

[বেগে পলায়ন।

ইতি তৃতীয়াম্ব।

## চতুর্থাক্ষ

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী-নাজগৃহ।

## রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।

বিদৃ। বয়স্তা! আপনি অগ্ন এত বিরস্বদন হয়েছেন কেন ? রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আর ভাই! সর্বনাশ হয়েছে! হা বিধাতঃ, এ ছম্ভর বিপদার্ণব হতে কিসে নিস্তার পাব।

বিদূ। সে কি মহারাজ ? ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি ?

রাজা। আর ভাই বলবো কি ? যেমন কোন পোতবণিক্ ঘোরতর অন্ধকারময় বিভাবরীতে ভয়ানক সমুদ্রমধ্যে পথ হারালে, ব্যাকুলচিত্তে কোন দিঙ্নির্ণায়ক নক্ষত্রের প্রতি সহায় বিবেচনায় মূহুমূহুঃ দৃষ্টিপাত করে, আমি সেইরূপ এই অপার বিপদ্-সাগরে পতিত হয়ে পরমকারুণিক পরমেশ্বরকে একমাত্র ভরসাজ্ঞানে সর্ব্বদা মানসে ধ্যান কর্চি! হে জগৎপিতঃ, এ বিপদে আমাকে রক্ষা করুন।

বিদূ৷ (স্বগত) এ ত কোন সামান্ত ব্যাপার নয়! ত্রিভুবনবিখ্যাত, রাজচক্রবর্তী য্যাতি যে এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছেন, কারণটাই কি ? (প্রকাশে) মহারাজ! ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি ?

রাজা। কি আর বলবো ভাই! এবার সর্বনাশ উপস্থিত; এত দিনের পর রাণী আমার প্রেয়সী শর্মিষ্ঠার বিষয় সকলই অবগত হয়েছেন।

বিদৃ। বলেন কি মহারাজ? তা এ যে অনিষ্ট ঘটনা, তার কোন সন্দেহ নাই; ভাল, রাজমহিষী কি প্রকারে এ সকল বিষয় জানতে পাল্যেন?

রাজা। সখে, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর ? বিধাতা বিমুখ হলে, লোকের আর তুঃখের পরিসীমা থাকে না। মহিষী অন্ন সায়ংকালে অনেক যত্নপূর্বক তাঁর পরিচারিকাদের উন্নানে ভ্রমণ করতে আমাকে আহ্বান করেছিলেন; আমিও তাতে অস্বীকার হতে পাল্যেম না। স্নৃতরাং আমরা উভয়ে তথায় ভ্রমণ করতে করতে প্রেয়সী শশ্মিষ্ঠার গৃহের নিকটবর্ত্তী হলেম। ভাই হে, তৎকালে আমার অন্তঃকরণ যে কি প্রকার উদ্বিগ্ন হলো, তা বলা ত্বন

বিদু। বরস্তা তার পর ?

রাজা। আমাকে দেখে প্রিয়তমা প্রেয়সী শশ্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র তাদের বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করে প্রফুল্লবদনে উদ্ধিখাসে আমার নিকটে এলো এবং রাজমহিষীকে আমার সহিত দেখে চিত্রার্পিতের স্থায় স্তব্ধ হয়ে দণ্ডায়মান রইলো।

বিদূ। কি ছবিবপাক! তার পর ?

রাজা। রাজ্ঞী তাদের স্তব্ধ দেখে মৃত্যুরে বললেন, হে বৎসণণ, তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করো না। এই কথা শুনে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু সক্রোধে সীয় কোমল বাহু আস্ফালন করে বল্লে, আমরা কাকেও শঙ্কা করি না, তুমি কে? তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ। তুমি ত আমাদের জননী নও,—তিনি হলে আমাদের কত আদের কত্যেন।

বিদূ। কি সর্বনাশ! বয়স্তা, তার পর কি হলো?

রাজা। সে কথার আর বলবো কি ? তৎকালে আমার মন্তক কুলালচক্রের স্থায় একবারে ঘূর্ণায়মান হতে লাগলো, আর মনে মনে চিন্তা কল্যেম, যদি এ সময়ে জগন্মাতা বস্তুন্ধরা দ্বিধা হন, তা হলে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁতে প্রবেশ করি ! (দীর্ঘনিশাস)

বিদু। বয়স্তা! আপনি যে একেবারে নিস্তব্ধ হলেন।

রাজা। আর ভাই! করি কি বল! রাজমহিষী তৎকালে আমাকে আর প্রিয়তমা শব্মিষ্ঠাকে যে কত অপমান, কত তৎ সনা করলেন, তার আর সীমা নাই। অধিক কি বলবো, যগুপি তেমন কটুবাক্য স্বয়ং বাদেশবীর মুখ হতে বহির্গত হতো, তা হলে আমি তাও সহু করতেম না, কিন্তু কি করি ? রাজমহিষী ঋষিকক্যা, বিশেষতঃ প্রিয়া শর্মিষ্ঠার সহিত তাঁর চিরবাদ। (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদূ। বয়স্তা! সে যথার্থ বটে; কিন্তু আপনি এ বিষয়ে অধিক চিন্তাকুল হবেন না। রাজমহিষীর কোপাগ্নি শীঘ্রই নির্কাণ হবে। দেখুন, আকাশ-মণ্ডল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে না, প্রবল ঝটিকা কিছু চিরকাল বয় না।

রাজা। সথে, তুমি মহিষীর প্রকৃতি প্রকৃতরূপে অবগত নও। তিনি অত্যস্ত অভিমানিনী। বির। বয়স্ত! যে স্ত্রী পতিপ্রাণা, সে কি কথন আপনার প্রিয়ভ্যকে কাতর দেখতে পারে ?

রাজা। সংখ, ওুমি কি বিবেচনা কর, যে আমি রাজমতিষীর নিমিত্তেই এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছি ? মৃগীর ভয়ে কি মৃগরাজ ভীত হয় ? যে কোমল বাজ পুল্প-শ্রাসনে গুণখোজনায় ক্লাস্ত হয়, এতাদৃশ বাছকে কি কেউ ভয় করে ?

বিদু। তবে আপনার এতাদৃশ চিস্তাকুল হবার কারণ কি ?

রাজা। সথে, যগপে রাণী এ সকল বৃত্তান্ত তাঁর পিতা মহর্ষি শুক্রাচার্য্যকে অবগত করান, তবে সেই মহাতেজাঃ তপন্ধীর কোপান্নি হতে আমাকে কে উদ্ধার করবে ? যে হুতাশন প্রজ্ঞানিত হলে স্বয়ং ব্রহ্মাও কম্পায়মান হন, সে হুতাশন হতে আমি তুর্বল মানব কি প্রকারে পরিত্রাণ পাবো ? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায় ! হায় ! শন্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করে আমি কি কুকর্ম্মই করেছি ! (চিন্তা করিয়া) হা রে পায়ও নির্কোধ অন্তঃকরণ ! তুই সে নিরুপমা নারীকে কেমন করে নিন্দা করিস, যার সহিত তুই মর্ত্যে স্বর্গভোগ করেছিস ? হা নিষ্ঠুর ! তুই যে এ পাপের যথোচিত দণ্ড পাবি, তার আর কোন সন্দেহ নাই ! আহা, প্রেয়্রাদ্ ! যে ব্যক্তি তোমার নিমিন্তে প্রোণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে উন্তত, সেই কি তোমার ত্বংথের মূল হলো ! হা চারুহাসিনি ! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল ! হা প্রিয়ে ! হা আমার হুৎসরোবরের পদ্মিনি !

বিদূ। বয়স্থা! এ বুথা খেদোক্তি করেন কেন ? চলুন, আমরা উভয়ে মহিযীর মন্দিরে যাই, তিনি অত্যন্ত দয়াশীলা, আর পতিপরায়ণা, তিনি আপনাকে এতাদৃশ কাতর দেখলে অবশ্যই ক্রোধ সম্বরণ করবেন।

রাজা। সখে, তৃমি কি বিবেচনা কচ্যো, যে মহিষী এ পর্য্যন্ত এ নগরীতে আছেন ?

বিদৃ। (সমন্ত্রমে) সে কি মহারাজ ? তবে রাজমহিষী কোথায় ? রাজা। ভাই, তিনি সখী পূর্ণিকাকে সঙ্গে লয়ে যে কোথায় গিয়েছেন, তা কেউ বলতে পারে না।

বিদূ। (ত্রস্ত হইয়া) মহারাজ! এ কি সর্বনাশের কথা! যছাপি রাজ্ঞী ক্রোধাবেশে দৈত্যদেশেই প্রবেশ করেন, তবেই ত সকল গেল! আপনি এ বিষয়ের কি উপায় করেছেন ? রাজা। আর কি করবো? আমি জ্ঞানশূন্য ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, ভাই!

বিদূ। কি সর্বনাশ! মহারাজ, আর কি বিলম্ব করা উচিত। চলুন, চলুন, অতি হরায় প্রবনবেগশালী অশ্বারাচ্যণকে মহিষীর অশ্বেষণে পাঠান যাকগে। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ।

[ উভয়ের প্রস্থান |

### দিতীয় গৰ্ভাঞ্চ

প্রতিষ্ঠানপুরীনিকটস্থ যমুনা নদীতীরে অতিথিশালা।

### ( শুক্রাচার্য্য ও কপিলের প্রবেশ। )

শুক্র। আহা, কি রম্য স্থান! ভো কপিল! এ পরিদৃশ্যমানা নগরী কি মহাত্মা, মহাতেজাঃ, পরস্তপ চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তিগণের রাজধানী ?

কপি। আজ্ঞাহা।

শুক্র। আহা, কি মনোহর নগরী! বোধ হয়, যেন বিশ্বকর্মা ঐ সকল অট্টালিকা, পরিখাচয় আর তোরণ প্রভৃতি নানাবিধ স্কুদৃশ্য প্রীতিকর বস্তু, কুবেরপুরী অলকা আর ইন্দ্রপুরী অমরাবতীকে লজ্জা দিবার নিমিত্রেই পৃথিবীতে নির্মাণ করেছেন।

কপি। ভগবন, ঐ প্রতিষ্ঠানপুরী, বাহুবলেন্দ্র রাজচক্রবত্তী নহুষপুত্র যযাতির উপযুক্তই রাজধানী, কারণ, তাঁর তুল্য বেদবেদাঙ্গপারণ, পরমধান্মিক, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা পৃথিবীতে আর দিতীয় নাই। তিনি মন্থজেন্দ্র সকলের মধ্যে দেবেন্দ্রের স্থায় স্থিতি করেন।

গুক্ত। আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা দেবযানীকে এতাদৃশ স্থপাত্রে প্রদান করা উত্তম কর্ম্মই হয়েছে।

কপি। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি?

শুক্র। বৎস, বহুদিবসাবধি আমার পরম স্নেহপাত্রী দেবযানীর চন্দ্রানন দর্শন করি নাই এবং তার যে সম্থানদ্বয় জন্মেছে, তাদেরও দেখতে অত্যস্ত ইচ্ছা হয়। সেই জন্মেই ত আমি এদেশে আগমন করেছি; কিন্তু অভ ভগবানু আদিত্য প্রায় অস্তাচলে গমন কল্যেন; অতএব এ মুখ্য কালবেলার সময়; তা এই ক্ষণে রাজধানী প্রবেশ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। হে বৎস, অগ্ন এই নিকটবর্তী অতিথিশালায় বিশ্রামের আয়োজন কর।

কপি। প্রভু, যথা ইচ্ছা!

শুক্র। বৎস! তুমি এ দেশের সমৃদয় বিশেষরূপে অবগত আছ, কেন
না, দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে তুমিই রাজা যযাতিকে আহ্বানার্থে আগমন
করেছিলে; অতএব তুমি কিঞ্ছিৎ খাল্ল দ্রব্যাদি আহরণ কর। দেখ, এক্ষণে
ভগবান্ মার্ত্ত অস্তাচলচ্ড়াবলম্বী হলেন, আমি সায়ংকালের সন্ধ্যাবন্দনাদি
সমাপন করি।

কপি। ভগবন্! আপনার যেমন অভিরুচি।

[ কপিলের প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) যে পর্য্যন্ত কপিল প্রত্যাগমন না করে তদবধি আমি এই বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে দেবদেব মহাদেবকে স্মরণ করি। (বৃক্ষমূলে উপবেশন।)

## ( (प्रवर्गानी अवः शृशिकांत ছ्रणात्राम श्राटन । )

পূর্ণি। (দেবযানীর প্রতি) মহিষি! আপনার মুখে যে আর কথাটি নাই!

দেব। সখি, এ নির্জ্জন স্থান দেখে আমার অত্যস্ত ভয় হচ্যে। আমরা যে কি প্রকারে সেই দূরতর দৈত্যদেশে যাব, আর পথিমধ্যে যে আমাদিগকে কে রক্ষা করবে, তা ভাবলে আমার বক্ষঃস্থল সুখ্য়ে উঠে।

পূর্ণি। মহিষি! এ আমারও মনের কথা, কেবল আপনার ভয়ে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করতে পারি নাই। আমার বিবেচনায়, আমাদের রাজান্তঃপুরে ফিরে যাওয়াই উচিত।

দেব। (সক্রোধে) তোমার যদি এমনই ইচ্ছা থাকে তবে যাও না কেন? কে তোমাকে বারণ কচ্যে?

পূর্ণি। দেবি, ক্ষমা করুন, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানেই ছায়ার স্থায় আপনার পশ্চাদগামিনী হব।

দেব। সখি, তুমি কি আমাকে এ পাপ নগরীতে ফিরে যেতে এখনও পরামর্শ দাও ? এমন নরাধম, পাষণ্ড, পাপী, কৃতন্ত্র পুরুষের মুখ কি আমার আর দেখা উচিত ? সে তুরাচার তার প্রেয়সী শশ্মিষ্ঠাকে লয়ে সুখে রাজ্য-ভোগ করুক, সে শশ্মিষ্ঠাকে রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা করে তাকে লয়ে পরমস্থথে কাল্যাপন করুক! তার সঙ্গে আমার আর কি সম্পর্ক ? তবে আমার তুইটি শিশু সন্তান আছে, তাদের আমি আমার পিত্রাশ্রমে শীত্র আনাবো। তারা দরিজ রাক্মণের দেহিত্র, তাদের রাজ্যভোগে প্রয়োজন কি ? শশ্মিষ্ঠার পুল্রেরা রাজ্যভোগে পরমানন্দে কালাতিপাত করুক। আহা! আমার কি কুলগ্নেই সেই তুরাচার, তুঃশীল, তুই পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল! আমার অকৃত্রিম প্রণয়ের কি এই প্রতিফল? যাকে স্থূশীতল চন্দনবৃক্ষ ভেবে আশ্রয় কল্যেম, সে ভাগ্যক্রমে ত্র্বিপাক বিষয়ক্ষ হয়ে উঠলো! হায়! হায়! আমার এমন তুর্মতি কেন উপস্থিত হয়েছিল। আমি আপন হস্তে খড়া তুলে আপনার মস্তকচ্ছেদ করেছি! আহা, যাকে রক্ত ভেবে অতিযত্নে বক্ষঃস্থলে ধারণ কল্যেম, সেই আবার কালক্রেমে প্রজ্ঞাভি অনল হয়ে বক্ষঃস্থল দহন কল্যে! (রোদন) হায় রে বিধি! তোর কি এই উচিত ? আমি এ তুরাচারের প্রতি অনুরক্ত হয়ে কি তুক্ষর্মই করেছি। এমন পতি থাকা না থাকা তুই তুল্য; তা যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল পেলেম।

পূর্ণি। রাজ্ঞি! আপনি একে ত মহর্ষিকক্সা, তাতে আবার রাজগৃহিণী, আপনি এইটি বিবেচনা করুন দেখি, আপনার কি এমন অমঙ্গল কথা সংবা হয়ে মূখেও আনা উচিত।——( অর্দ্ধোক্তি।)

দেব। সখি, আমাকে তুমি সধবা বল কেন ? আমার কি স্বামী আছে ? আমি আমার স্বামীকে শশ্মিষ্ঠারূপ কালভুজঙ্গিনীর কোলে সমর্পণ করে এসেছি! হা বিধাতঃ!—( মূচ্ছাপ্রাপ্তি।)

পূর্ণি। এ কি! এ কি! রাজমহিষী যে অচৈতক্স হলেন ? ওগো এখানে কে আছ, শীঘ্র একটু জল আন ত! শীঘ্র! শীঘ্র! হায়! হায়! আমি কি করবো! এ অপরিচিত স্থান! বোধ হয়, এখানে কেউ নাই। আমিই বা রাজমহিষীকে এমন স্থানে এ অবস্থায় একলা রেথে যমুনায় কেমন করে জল আনতে যাই ? কি হলো! কি হলো! হা রে বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল ? যাঁর ইঙ্গিতে শত শত দাস দাসী করযোড়ে দণ্ডায়মান হতো, তিনি এখন ধূলায় গড়াগড়ি যাচোন, ভবুও এমন একটি লোক নাই, যে তাঁর নিকটে একটু থাকে! আহা, এ ছংখ কি প্রোণে শুক্র। (গাত্রোত্থান ও অগ্রসর হইয়া) কার যেন রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হচ্যে না ?—( নিকটে আসিয়া পূর্ণিকার প্রতি ) কল্যাণি! তুমি কে ? আর কি জন্মেই বা এতাদৃশী কাতরা হয়ে এ নির্জন স্থানে রোদন কচ্যো ? আর এই যে নারী ভূতলে পতিতা আছেন, ইনিই বা তোমার কে ?

পূর্ণি। মহাশয়, এ পরিচয়ের সময় নয়। আপনি অনুগ্রহ করে কিঞ্চিৎ কাল এখানে অবস্থিতি করুন, আমি ঐ যমুনা হতে জল আনি।

প্রস্থান।

শুক্রন। (স্বগত) এও ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে। এ স্ত্রীলোকের।
মায়াবিনী রাক্ষসী—কি যথার্থ ই মানবী, তাও ত কিছু নির্ণয় কত্যে পারি না।
দেব। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া) হা তুরাচার পাষণ্ড! হা নরাধম!
তুই ক্ষজ্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণকন্মাকে পেয়েছিলি, তথাপি তোর কিছুমাত্র জ্ঞান
হয় নাই।

শুক্র। (স্বগত) কি চমৎকার! বোধ করি, এ স্ত্রীলোকটি কোন পুরুষকে ভর্ৎসনা করিতেছে।

দেব। যাও যাও! তুমি অতি নির্লজ্জ, লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না; আমি কি শর্মিষ্ঠা? চণ্ডালে চণ্ডালে মিলন হওয়া উচিত বটে। আমি তোমার কে? মধুস্বরা কোকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক কি একত্রে বসতি করতে পারে? শৃগালের সহিত কি সিংহীর কখন মিত্রতা হয়? তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হলিই বা, তোমাতে আমাতে যে কত দূর বিভিন্নতা, তা কি তুমি কিছুই জান না? আমি দেব-দৈত্য-পূজিত মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের ক্যা—(পুনমূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

শুক্র। (স্বগত) এ কি! আমি কি নিজিত হয়ে স্বপ্প দেখ তেছি ? শিব!
শিব! আর যে নিজায় আরত আছি, তাই বা কি প্রকারে বলি ? ঐ যে
যমুনা কল্লোলিনীর স্রোতঃকলরব আমার শুতিকুহরে প্রবেশ কচ্যে। এই যে
নবপল্লবগণ মন্দমন্দ সুগন্ধ গন্ধবহের সহিত কেলি কর্তেছে। তবে আমি এ
কি কথা শুনলেম ? ভাল, দেখা যাক দেখি! এ নারীটি কে ? ( অবগুণ্ঠন
খুলিয়া!) আহা! এ যে প্রাণাধিকা বৎসা দেব্যানী! যে অষ্টাদশ বর্ষাগ্রে
শশিকলা ছিল, সে কালক্রেমে পূর্ণচন্দ্রের শোভা প্রাপ্তা হয়েছে। তা এ
দশায় এ স্থলে কি জয়ে ? আমি যে কিছুই স্থির কত্যে পাচ্যি না, আমি
যে জ্ঞানশৃত্য ( অন্ধ্রোক্তি।)

## ( পূর্ণিকার পুনঃপ্রবেশ।)

পূর্ণি। মহাশয়, সরুন সরুন, আমি জল এনেছি। ( মুখে জল প্রদান।)

দেব। (সচেতন হইয়া) সখি পূর্ণিকে! রাত্রি কি প্রভাতা হয়েছে ? প্রাণেশ্বর কি গাত্রোত্থান করে বহির্গমন করেছেন ? (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) অয়ি পূর্ণিকে! এ কোন্স্থান ?

পূর্ণি। প্রিয়সথি! প্রথমে গাত্রোখান করুন, পরে সকল বৃত্তান্ত বলা যাবে।

দেব। (গাত্রোত্থান ও শুক্রাচার্য্যকে অবলোকন করিয়া জনান্তিকে)
অয়ি পূর্ণিকে! এ মহাত্মা মহাতেজাঃ ঋষিতুল্য ব্যক্তিটি কে ?

শুক্র। বৎসে! আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো?

দেব। ভগবন্! আপনি কি আজ্ঞা কচ্যেন ?

শুক্র। বৎসে! বলি, আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো?

দেব। (পুনরবলোকন করিয়া) আর্য্য! আপনি——হা পিতঃ! হা পিতঃ! (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ।) পিতঃ, বিধাতাই দয়া করে এ সময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন! (রোদন।)

শুক্র। কেন কেন? কি হয়েছে? আমি যে এর মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পাচ্যি না। তোমার কুশল সংবাদ বল, (উত্থাপন ও শিরশ্চ্ স্থন)।

দেব। হে পিতঃ, আপনি আমাকে এ তুঃখানল হতে ত্রাণ করুন, (রোদন)।

শুক্র। বৎসে! ব্যাপারটা কি, বল দেখি ? তুমি এত চঞ্চল হয়েছো কেন ? এত যে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তোমাকে দেখতে এলেম, তা তোমার সহিত এ স্থলে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো, তুমি রাজগৃহিণী, তাতে আবার কুলবধৃ, তোমার কি রাজান্তঃপুরের বহির্গামিনী হওয়া উচিত ? তুমি এ স্থানে, এ অবস্থায় কি নিমিত্তে ?

দেব। হে পিতঃ, আপনার এ হতভাগিনী হহিতার আর কি কুল মান আছে ? (রোদন।)

শুক্র। সে কি ? তুমি কি উন্মত্তা হয়েছো ? (স্বগত ) হা হতোহস্মি ! এ কি ছার্দ্দিব। (প্রকাশে) বৎসে, মহারাজ ত কুশলে আছেন ?

দেব। ভগবন্, আপনি দেবদানবপৃঞ্জিত মহর্ষি। আপনি দে নরাধ্যের নাম ওষ্ঠাগ্রেও আনবেন না। শুক্র। (সক্রোধে) রে ছুষ্টে পাপীয়সি! তুই আমার সম্মুথে পতিনিন্দা করিস ?

দেব। (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ) হে পিতঃ! আপনি আমাকে তুর্জিয় কোপাগ্নিতে দগ্ধ করুন, সেও বরঞ্চ ভাল; হে মাতঃ বস্তব্ধরে! তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণ রাখব না।

শুক্র। (বিষয়বদনে) এ কি বিষম বিজ্ঞাট! বৃত্তাস্কটাই কি, বল না কেন !

দেব। (নিরুত্তরে রোদন)।

শুক্র। অয়ি পূর্ণিকে! ভাল, তুমিই বল দেখি, কি হয়েছে ?

পূর্ণি। ভগবন ! আমি আর কি বলবো!

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ! আমার ছঃখের কথা আর কি বলবো? আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচনা করে আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডালাপেক্ষাও অধম।

শুক্র। কি সর্বনাশ! এ কি কথা?

দেব। তাত! সে তুশ্চারিণী দৈত্যকন্তা শর্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ক বিধানে পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে।

শুক্র। আঃ! এরই নিমিত্তে এত? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই? বংসে, গান্ধর্কে বিবাহ করা যে ক্ষান্তিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না?

দেব। তবে কি আপনার ত্বহিতা চিরকাল সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করবে ?
শুক্র । ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয় হয়েছিল, তখনি
আমি জানি, যে এরূপ ঘটনা হবে, তা পূর্ব্বেই এ বিষয়ের বিবেচনা উচিত

ছিল !

দেব। পিতঃ, আপনার চরণে ধরি, সে নরাধমকে অভিশাপ দারা উচিত শাস্তি প্রদান করুন (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ)।

শুক্র। (কর্ণে হস্ত দিয়া) নারায়ণ! নারায়ণ! বৎসে! আমি এ কর্ম্ম কি প্রকারে করি ? রাজা যযাতি পরম ধর্মশীল ও পরম দয়ালু পুরুষ।

দেব। তাত! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যমুনাসলিলে প্রাণত্যাগ করি।

শুক্র। (স্বগত) এও তো সামাশ্য বিপত্তি নয়! এখন করি কি ?

(প্রকাশে) তবে তোমার কি এই ইচ্ছা, যে আমি তোমার স্বামীকে অভিশম্পাতে ভস্ম করি ?

দেব। না না, তাত! তা নয়, আপনি সে গুরাচারকে জরাগ্রস্ত করুন যেন সে আর কোন কামিনীর মনোহরণ করতে না পারে।

শুক্র। (চিন্তা করিয়া) ভাল! তবে তুমি গাত্রোখান করে গৃতে পুনর্গমন কর, তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হবে।

দেব। (গাত্রোখান করিয়া) পিতঃ, আমি ত আর সে ছরাচারের গৃতে প্রবেশ করবো না।

শুক্র। (ঈষৎ কোপে) তবে তোমার মনস্কামনাও সিদ্ধি হবে না।
দেব। তাত! আপনার আজ্ঞা আমাকে প্রতিপালন কত্যেই হবে;
কিন্তু আমার প্রার্থনাটি যেন স্থসিদ্ধি হয়;—স্থি পূর্ণিকে, তবে চল যাই।
দিব্যানী ও পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র । (স্বগত) অপত্যস্নেহের কি অদ্ভুত শক্তি!—আবার তাও বলি, বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন করতে পারে ? যযাতির জন্মান্তরে কিঞ্ছিৎ পাপসঞ্চার ছিল, নতুবা কেনই বা তার এ অনিষ্ট ঘটনা ঘটবে ? তা যাই, একটু নিভূত স্থানে বসে বিবেচনা করি, এইক্ষণে কিরূপ কর্তব্য ।

প্রস্থান।

## তৃতীয় গৰ্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—শক্ষিষ্ঠার গৃহসন্মুপস্থ উচ্চান।
শক্ষিষ্ঠা ও দেবিকার প্রবেশ।

দেবি । রাজনন্দিনি, আর রুথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে ?—আমি একটা আশ্চর্য্য দেখছি, যে কালে সকলই পরিবর্ত্ত হয়, কিন্তু দেবযানীর স্বভাব চিরকাল সমান রৈল । এমন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী কি আর ছটি আছে ?

শর্মি। সখি, তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা কর ? তার এ বিষয়ে অপরাধ কি ? যভাপি আমি কোন মহামূল্য রত্নকে পরম যত্ন করি, আর যদি সে রত্নকে কেউ অপহরণ করে, তবে অপহর্তাকে কি আমি তিরস্কার করি না ? দেবি। তা করবে না কেন ?

শর্মি। তবে সখি, দেবযানীকে কি তোমার ভর্পনা করা উচিত !
পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতি অপেক্ষা আর প্রিয়তম অমূল্য রত্ন কি আছে বল
দেখি ! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, দেবযানী আমার অপমান
করেছে বলে যে আমি রোদন কচ্যি, তা তুমি ভেবো না। দেখ সখি, আমার
কি তুরদৃষ্ট! কি ছিলেম, কি হলেম! আবার যে কি কপালে আছে,
তাই বা কে বলতে পারে ! এই সকল ভাবনায় আমি একেবারে জীবন্মৃত
হয়ে রয়েছি! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রাণেশরের সে চন্দ্রানন
দর্শন না কল্যে আমি আর প্রাণধারণ কিরূপে করবো ! সখি, যেমন মৃগী
তৃষ্ণায় নিতান্ত পীড়িতা হয়ে, সুশীতল জলাভাবে ব্যাকুলা হয়, প্রাণনাথ
বিরহে আমার প্রাণও সেইরূপ হয়েছে! (অধোবদনে রোদন)।

দেবি। রাজনন্দিনি, তুমি এত ব্যাকুল হইও না; মহারাজ অতি হুরায় তোমার নিকটে আসবেন।

শর্মি। আর স্থি! তুমিও যেমন, মিথ্যা প্রবোধ কি আর মন মানে ?

দেবি। প্রিয়সখি, তোমার কি কিছু মাত্র ধৈর্য্য নাই ? দেখ দেখি, কুমুদিনী দিবাভাগে তার প্রাণনাথ নিশানাথের বিরহ সহ্য করে; চক্রবাকীও তার প্রাণেশ্বর বিহনে একাকিনী সমস্ত যামিনী যাপন করে; তা তুমি কি আর, সখি, পতিবিচ্ছেদ ক্ষণমাত্র সহ্য করতে পার না ?

শন্মি। প্রিয়সখি, তুমি কি জান না, যে আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশধর চিরকালের নিমিত্তে অস্তে গিয়েছেন। হায়! আমার বিরহরজনী কি আর প্রভাতা হবে! (রোদন।)

দেবি। প্রিয়সখি, শাস্ত হও, তোমার এরপ দশা দেখে তোমার শিশু সন্তানগুলিও নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর তোমার জন্মে উচ্চৈঃস্বরে সর্বদা রোদন কচ্যে।

শব্মি। হা বিধাতঃ, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমার কপালে কি এই ছিল ? সখি, তুমি বরঞ্চ গৃহে যাও, আমার শিশুগুলিকে সান্ত্রনা করগে, আমি এই নির্জন কাননে আরও একটু থেকে যাব।

দেবি। প্রিয়সখি, এ নির্জন স্থানে একাকিনী ভ্রমণ ক্রায় প্রয়োজন

শর্মি। সখি, তুমি কি জান না, যখন কুরঙ্গিণী বাণাঘাতে ব্যথিতা হয়, তখন কি সে আর অন্যান্ত হরিণীগণের সহিত আমোদ প্রমোদে কাল্যাপন করে থাকে? বরঞ্চ নির্জন বনে প্রবেশ করে একাকিনী ব্যাকুলচিত্তে ক্রেন্দন করে, এবং সর্কব্যাপী অন্তর্যামী ভগবান্ ব্যতিরেকে তার অশ্রুজল আর কেইই দেখতে পান না। সখি, প্রাণেশ্বরের বিরহ্বাণে আমারও ছাদয় সেইরূপ ব্যথিত হয়েছে, আমার কি আর বিষয়ান্তরে মন আছে?

(নেপথ্যে) অয়ি দেবিকে, রাজনন্দিনী কোথায় গেলেন লা ? এসন তুরস্ত ছেলেদের শাস্ত করা কি আমাদের সাধ্য ?

শৰ্মি। সখি, ঐ শুন, তুমি শীন্ত যাও।

দেবি। প্রিয়দখি, এ অবস্থায় তোমাকে একাকিনী রেখে, আমি কেমন করেই বা যাই; কিন্তু কি করি, না গেলেও ত নয়।

প্রস্থান।

শিমি। (স্বগত) হে প্রাণেশ্বর, তোমার বিরহে আমার এ দগ্ধ-হৃদয় যে কিরূপ চঞ্চল হয়েছে, তা আর কাকে বলবো। ( দীর্ঘনিশ্বাস ) হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করলে? হে জীবিতনাথ, তোমাকে সকলে দয়াসিন্ধু বলে, কিন্তু এ হতভাগিনীর কপালগুণে কি তোমার সে নামে কলঙ্ক হলো ? হে রাজন, তুমি দরিন্তকে অমূল্য রত্ন প্রদান করে, আবার তা অপহরণ করলে? অন্ধকার রাত্রে অতি পথশ্রাস্ত পথিককে আলোক দর্শন করিয়ে, তাকে ঘোরতর গহন কাননে এনে, দীপ নির্বাণ করলে! (বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া) হা ভগবন অশোকবৃক্ষ, তুমি কত শত কান্ত বিহঙ্গমচয়কে আশ্রয় দাও, কত জন্তুগণ তপনতাপে তাপিত হয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলে, সুশীতল ছায়াদারা তাদের ক্লান্তি দূর কর; ভূমি পরম পরোপকারী; অতএব তুমিই ধ্যা! হে তরুবর, যেমন পিতা ক্যাকে বরপাত্তে প্রদান করে, তুমিও আমাকে প্রাণেশ্বরের হস্তে তদ্ধপ প্রদান করেচ, কেন না, তোমার এই স্থুসিম্ব ছায়ায় তিনি এ হতভাগিনীর পাণিএছণ করেন। হে তাত, এক্ষণে এ অনাথা হতভাগিনীকে আশ্রয় দাও। (রোদন) আহা! এই বৃক্ষতলে প্রাণনাথের সহিত যে কত সুখভোগ করেছি, তা বলতে পারি না। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হায়! সে সকল দিন এখন কোথায় গেল! হে প্রভো নিশানাথ, তে নক্ষতমঙল, তে মন্দ মলযুস্মীরণ, তোমাদের সম্মুখে আমি পূর্বে যে সকল সুখামুভব করেছি, তা

কি আমার জন্মের মত শেষ হলো ? (চিস্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! গত অ্থের কথা স্মরণ হলে দ্বিগুণ ছঃখবৃদ্ধি হয় বৈ নয়।

গীত।

বিবোটী—তাল মধ্যমান।

এই তো সে কুসুম-কানন গো,
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষরতন।
সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে,
সেই মত পিকবরে, স্বরে হরে মন।
সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন ?
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,
এত ছুংখে আর নারি ধরিতে জীবন ॥

আমরা এই স্থানে গানবান্তে যে কত সুখলাত করেছি, তার পরিসীমা নাই, কিন্তু এক্ষণে সে মুখানুত্ব কোথায় গেল ? আহা! কি চমৎকার ব্যাপার! সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, কেবল প্রাণেশ্বর ব্যতিরেকে আমার সকলই অসুখ। বীণার তার ছিন্ন হলে তার যেমন দশা ঘটে, জীবিতেশ্বর বিহনে আমার অন্তঃকরণও অবিকল সেইরূপ হয়েছে। আর না হবেই বা কেন ? জলধরের প্রসাদ-অভাবে কি তরঙ্গিণী কলকলরবে প্রবাহিতা হয় ? হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথা অধীনীকে একেবারে বিশ্বত হলে ? যে যুথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী মহৎ গিরিবরের আশ্রেয় পেয়ে কিঞ্চিৎ সুখী হয়েছিল, ভাগ্যক্রমে গিরিরাজ কি তাকে আশ্রয় দিতে একান্ত পরাশ্ব্যুথ হলেন! (অধোবদনে উপবেশন।)

#### রাজার একান্তে প্রবেশ।

রাজা। (স্বগত) আহা! নিশাকরের নির্মাল কিরণে এ উপবনের কি অপরূপ শোভা হয়েছে।

যেমন কোন প্রমস্থলরী নবযৌবনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনার অনুপম লাবণ্য দর্শন করে পুলকিত হয়, অন্ত সেইরূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ সরোবরসলিলে নিজ শোভা প্রতিবিশ্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে। নানাশকপূর্ণ ধরণী এ সময়ে যেন তপোমগ্না তপস্বিনীর স্থায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। শত শত খন্ডোতিকাগণ উজ্জ্বল রত্নরাজীর স্থায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হতে পল্লবাস্তরে শোভিত হচ্যে। হে বিধাতঃ, তোমার এই বিপুল স্প্তিতে মনুযুজাতি ভিন্ন আর সকলেই সুথী! (চিন্তা করিয়া গমন।) মহিষীর অন্বেষণে নানা দিকে রথী আর অশ্বারুণগণকে ত প্রেরণ করা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই! তা র্থা ভেবেই বা আর কি ফল? বিধাতার মনে যা আছে তাই হবে। কিন্তু আমি প্রাণেশ্বরী শর্মিষ্ঠাকে এ মুখ আর কি প্রকারে দেখাবো? আহা! আমার নিমিত্তে প্রেয়সী যে কত অপমান সহ্য করেছেন, তা মনে হলে হৃদ্যে বিদীর্ণ হয়! (পরিক্রেমণ।) এ বৃক্ষতলে প্রাণেশ্বরীর পাণিগ্রহণ করেছিলেম! আহা, সে দিন কি শুভ দিনই হয়েছিল।

শর্মি। (গাত্রোত্থান করিয়া) দেবযানীর কোপে আমি বাল্যাবস্থাতেই রাজভোগে বঞ্চিতা হই, এক্ষণে সেই কারণে আবার কি প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকেও হারালেম। হা বিধাতঃ, তুমি আমার স্থুখনাশার্থেই কি দেবযানীকে সৃষ্টি করেছো। পৌর্যনিশ্বাস।)

রাজা। (শর্মিষ্ঠাকে দেখিয়া সচকিতে) এ কি! এই যে আমার প্রোণাধিকা প্রিয়তমা শর্মিষ্ঠা এখানে রয়েছেন।

শর্মি। (রাজাকে দেখিয়া ও রাজার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া এবং হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রাণনাথ, আমি কি নিজিত হয়ে স্বপ্ন দেখতেছিলেম, না কোন দৈবমায়ায় বিমুগ্ধা ছিলেম ? নাথ, আমি যে আপনার চন্দ্রবদন আর এ জয়ে দর্শন করবো, এমন কোন প্রত্যাশা ছিল না।

রাজা। কান্তে, তোমার নিকটে আমার আসতে অতি লজ্জা বোধ হয়।

শৰ্মি। সে কি নাথ ?

রাজা। প্রিয়ে, আমার নিমিত্ত তুমি কি না সহ্য করেছো ?

শর্মি। জীবিতনাথ, তুঃখ ব্যতিরেকে কি মুখ হয় ? কঠোর তপস্থা ন। কল্যে ত কখন স্বর্গলাভ হয় না!

রাজা। আবার দেখ, মহিমী ক্রোধান্থিত হয়ে----

শর্মি। ( অভিমান সহকারে রাজার হস্ত পরিত্যাণ করিয়া ) মহারাজ, তবে আপনি অভিহরায় এ স্থান হতে গমন করুন; কি জানি, এখানে মহিধীর আগমনেরও সম্ভাবনা আছে!

রাজা। (শর্মিষ্ঠার হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রিয়ে, তুমিও কি আমার প্রতি প্রতিকূল হলে ? আর না হবেই বা কেন ? বিধি বাম হলে সকলেই অনাদর করে।

শর্মি। প্রাণেশ্বর, আপনি এমন কথা মুখে আন্বেন না। বিধাতা আপনার প্রতি কেন বিমুখ হবেন ? আপনার আদিত্যতুল্য প্রতাপ, কুবেরতুল্য সম্পত্তি, কন্দর্পতুল্য রূপলাবণ্য—আর তায় আপনার মহিষীও দিতীয় লক্ষ্মীস্বরূপা।

রাজা। প্রিয়ে, রাজমহিষীর কথা আর উল্লেখ করো না, তিনি প্রতিষ্ঠানপুরী পরিত্যাগ করে কোন্ দেশে যে প্রস্থান করেছেন, এ পর্য্যস্ত তার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় নাই।

শর্মি। 'সে আবার কি, মহারাজ ?

রাজা। প্রিয়ে, বোধ হয়, তিনি রোষাবেশে পিত্রালয়ে গমন করে থাকবেন।

শব্মি। এ কি সর্বনাশের কথা! আপনি এই মৃহুর্ত্তেই রথারোহণে দৈত্যদেশে গমন করুন, আপনি কি জানেন না, যে গুরু শুক্রাচার্য্য মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ! তাঁর এত দূর ক্ষমতা আছে, যে তিনি কোপানলে এই ত্রিভূবন্ত্রিও ভশ্ম করতে পারেন।

রাজা। প্রিয়ে, আমি সকলই জানি, কিন্তু তোমাকে একাকিনী রেখে আমি দৈত্যদেশে ত কোন মতেই গমন কত্যে পারি না। ফণী কি শিরোমণি কোথাও রেখে দেশাস্তরে যায় ?

. শর্মি। প্রাণনাথ, আপনি এ দাসীর নিমিত্তে অধিক চিস্তা করবেন না;
আমি বালকগুলিনকে লয়ে দারে দারে ভিক্ষা করে উদর পোষণ করবো।
আপনি কি গুরুকোপে এ বিপুল চন্দ্রবংশের সর্বনাশ কত্যে উদ্ভত হয়েছেন ?

রাজা। প্রাণেশ্বরি, তোমাপেকা চন্দ্রবংশ কি আমার প্রিয়তর হলো?
তুমি আমার———( শুরু।)

শর্মি। এ কি! প্রাণবল্লভ যে অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হলেন! কেন, কেন, কি হলো ?

রাজা। প্রিয়ে, যেমন রণভূমিতে বক্ষঃস্থলে শেলাঘাত হলে পৃথিবী একবারে অন্ধকারময় বোধ হয়, আমার সেইরপ—(ভূতলে অচেতন হইয়া পতন।) শর্মি। (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা প্রাণনাথ! হা দয়িত! হা প্রাণেশ্বর! হা রাজচক্রবর্ত্তিন্! তুমি এ হতভাগিনীকে কি যথার্থ ই পরিত্যাগ করলে? (উচ্চৈংম্বরে রোদন) হায়! হায়! বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! হা রাজকুলতিলক!

#### ( দেবিকার পুনঃপ্রবেশ।)

দেবি। প্রিয়সখি, তুমি কি নিমিত্তে—— রোজাকে অবলোকন করিয়া) হায়! হায়! এ কি সর্কানাশ! এ পূর্ণ শশধর ধূলায় লুঠিতি কেন? হায়! হায়! এ কি সর্কানাশ!

রাজা। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া এবং মৃতুস্বরে) প্রেয়সি শর্মিঠে! আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও, আমার শরীর অবসন্ন হলো, আর আমার প্রাণ কেমন কচ্যে; অভাবধি আমার জীবন-আশা শেষ হলো।

শর্মি। (সজলনয়নে) হা প্রাণেশ্বর, এ অনাথাকে সঙ্গে কর! আমি মাতা, পিতা, বন্ধু বান্ধব সকলই পরিত্যাগ করে কেবল আপনারই শ্রীচরণে শরণ লয়েছি! এ নিতান্ত অনুগত অধীনীকে পরিত্যাগ করা আপনার কখনই উচিত নয়।

দেবি। প্রিয়সখি, এ সময়ে এত চঞ্চল হলে হবে না! চল, আমরা মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাই।

শর্মি। সখি, যাতে ভাল হয় কর, আমি জ্ঞানশৃত্য হয়েছি।

[ উভয়ে রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

#### ( বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদ্। (কর্ণপাত করিয়া স্থগত) এ কি ? রাজান্তঃপুরে যে সহসা এত ক্রেন্দনধ্বনি আর হাহাকার শব্দ উঠলো, এর কারণ কি ? প্রিয় বয়স্তোরও অনেকক্ষণ হলো, দর্শন পাই নাই, ব্যাপারটা কি ? দ্বারপালের নিকট শুনলেম, যে মহিমী পূর্ণিকার সহিত আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, তা তাঁর নির্মিত্তে ত আর কোন চিস্তা নাই—তবে এ কি ?

#### ( একজন পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। হায়! হায়! কি সর্কানাশ! হারে পোড়া বিধি! তোর মনে কি এই ছিল ? হায়! হায়! কি হলো ? বিদু৷ (ব্যগ্রভাবে) কেন কেন ? ব্যাপারটা কি ?

পরি। ভূমি কি শুন নি না কি ? হায় ! হায় ! কি সর্বনাশ ! আমরা কোথায় যাব ? আমাদের কি হবে ? (রোদন করিতে করিতে বেগে প্রস্থান।)

বিদূ। (স্বগত) দূর মাগী লক্ষ্মীছাড়া ? তুই ত কেঁদেই গেলি, এতে আমি কি বুঝলেম ? (চিন্তা করিয়া) রাজপুরে যে কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়েছে, তার আর সংশয় নাই, কিন্তু—

#### (মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মহাশয়, ব্যাপারটা কি ?

মন্ত্রী। (সজলনয়নে) আর কি বলবো ? এ কালসর্প——(অর্দ্ধোক্তি।)
বিদু। সে কি ? মহারাজকে কি সর্পে দংশন করেছে না কি ?

মন্ত্রী। সর্প ই বটে! মহারাজকে যে কালসর্পে দংশন করেছে, স্বয়ং ধরস্তরিও তার বিষ হতে রক্ষা করতে পারেন না; আর ধরস্তরিই বা কে? স্বয়ং নীলকণ্ঠ সে বিষ স্বকণ্ঠে ধারণ কত্যে ভীত হন? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

বিদূ। মহাশয়, আমি ত কিছুই ব্ঝতে পাল্যেম না।

মন্ত্রী। আর বুঝবে কি? গুরু শুক্রাচার্য্য মহারাজকে অভিসম্পাত করেছেন।

বিদূ। কি সর্বনাশ! তা মহর্ষি ভার্গব এখানকার বৃত্তাস্ত এত হুরায় কি প্রকারে জানতে পাল্যেন ?

মন্ত্রী। ( দীর্ঘনিশ্বাস ) এ সকল দৈবঘটনা। তিনি এত দিনের পর অগ্ত সায়ংকালে এ নগরীতে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বিদূ। তবে ত দৈবঘটনাই বটে! তা এখন আপনি কি স্থির কচ্যেন, বলুন দেখি ?

মন্ত্রী। আমি ত প্রায় জ্ঞানশৃন্য হয়েছি, তা দেখি, রাজপুরোহিত কি

বিদূ। চলুন, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাই। হায়! হায়! হায়! কি সর্ববনাশ! আর আমার জীবন থাকায় ফল কি ? মহারাজ, আপনিও যেখানে, আমিও আপনার সঙ্গে; তা আমি আর প্রাণধারণ করবো না। উভয়ের প্রস্থান।

# ( রাজ্ঞী দেবযানী এবং পূর্ণিকার প্রবেশ।)

পূর্ণি। রাজমহিষি, আর বৃথা আক্ষেপ করেন কেন ? যে কর্ম্ম হয়েছে তার আর উপায় কি ?

রাজ্ঞী। হায়! হায়! সখি, আমার মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে? আমি আমার হৃদয়-নিধি সাধ করে হারালেম, আমার জীবনসর্বব্ধধন হেলায় নষ্ট কল্যেম। পতিভক্তি হতেও কি আমার ক্রোধ বড় হলো? হায়! হায়! আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার মন্মথকে ভন্ম কল্যেম! হে জগলাতঃ বন্ধুলরে! তুমি আমার মতন পাণীয়সী স্ত্রীর ভার যে এখনও সহ্ম কচ্যো? হে প্রেভো নিশানাথ! তোমার স্কুশীতল কিরণ যে এখনও আমাকে অগ্নি হয়ে দয়্ধ করচে না? সখি, শমনও কি আমাকে বিশ্বত হলেন? হায়! হা আমার কন্দর্প! আমি কি যথার্থ ই তোমাকে ভন্ম কল্যেম? (রোদন।)

পূর্ণি। রাজমহিষি, রতিপতি ভস্ম হলে, রতি দেবী যা করেছিলেন আপনিও তাই করুন। যে মহেশ্বর, কোপানলে আপনার কন্দর্পকে দগ্ধ করেছেন, আপনি তাঁরই শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন।

রাজ্ঞী। সথি, আমি এ পোড়া মুখ আর ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি বলে দেখাবো ? হা প্রাণনাথ, হা রাজকুলতিলক! হা নরশ্রেষ্ঠ! হায়! হায়! হায়! আমি এ কি কল্যেম! (রোদন।)

পূর্ণি। দেবি, চলুন, আমরা পুনরায় মহর্ষির নিকটে যাই। তা হলেই এর একটা উপায় হবে।

রাজ্ঞী। সখি, আমার এ পাপ স্থান কি সামাশ্য কঠিন। এ যে এখনও বিদীর্ণ হলো না! হায়! হায়! প্রাণনাথ আমাকে বল্যেন—"প্রেয়সি, তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি বনবাসী হয়ে তপস্থায় এ জরাগ্রান্ত দেহভার পরিত্যাগ করি।" আহা! নাথের এ কথা শুনে আমার দেহে এখনও প্রাণ রৈলো! (রোদন।)

পূর্ণি। মহিষি, চলুন, আমরা ভগবান্ তাতের নিকট যাই। ভিনিই কেবল এ রোগের ঔষধ দিতে পারবেন। এখানে বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে !

রিজার হস্ত ধারণ করিয়া প্রস্থান।

#### পঞ্চমান্ত

#### প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজদেবালয়সমুথে।

### বিদূষক এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।

বিদূ। আঃ! তোমরা যে বিরক্ত কল্যে ? তোমরা কি উন্মন্ত হয়েছ ? এ দেখ দেখি, সূর্য্যদেবের রথ আকাশমগুলের মধ্যভাগে অবস্থিত হয়েছে, আর এই পথপ্রান্তের বৃক্ষসকলও ছায়াহীন হয়ে উঠলো। তোমরা কি এ রাজধানীর সর্বনাশ করবে না কি ?

প্রথ। কেন মহাশয় ?

বিদূ। কেন কি ? কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্যো ? বেলা প্রায় তুই প্রহরের অধিক হয়েছে, আমার এখনও স্নান আহ্নিক, আহারাদি কিছুই হলো না ! যদি আমি ক্ষুধায় কি তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে, কি জানি, হঠাৎ এ রাজ্যকে একটা অভিশাপ দিয়ে ফেলি তবে কি হবে, বল দেখি ?

প্রথ। (সহাস্থবদনে) হাঁ, তা যথার্থ বটে! তা এর মধ্যে ত্বই প্রহর
কি, মহাশয়? ঐ দেখুন, এখনও সূর্য্যদেব উদয়গিরির শিখরদেশে অবস্থিতি
কচ্যেন। আর শিশিরবিন্দু সকল এখন পর্য্যন্তও মূক্তাফলের স্থায় পত্রের
উপর শোভমান হচ্যে।

বিদৃ। বিলক্ষণ! তোমরা ত সকলি জান! (উদরে হস্ত দিয়া) ওহে, এই যে ব্রাহ্মণের উদর দেখচ, এটি সময় নির্ণয় কত্যে ঘটীযন্ত্র হতেও স্থুপটু। আর তোমরা এ ব্যক্তিটে যে কে, তা ত চিনলে না; ইনি যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বিষয়ে আর্য্যভট্টের পিতামহ।

প্রথ। তার সন্দেহ কি ? আপনি যে একজন মহাপণ্ডিত মনুষ্য, তা আমরা সকলেই বিলক্ষণ জানি।

দ্বিতী। (স্বগত) এ ত দেখচি, নিতান্ত পাগল, এর সঙ্গে কথা কইলে সমস্ত দিনেও ত কথার শেষ হবে না। (প্রকাশে) সে যা হৌক মহাশয়, মহারাজ যে কিরপে এ তুরস্ত অভিশাপ হতে পরিত্রাণ পেলেন, সে কথাটার যে কোন উত্তর দিলেন না ?

বিদূ। (সহাস্থা বদনে) ওহে, আমরা উদরদেবের উপাসক, অতএব

ভাব পজা না দিলে আমাদেব নিকট কোন কৰ্মই হয় না। বিশেষ জান ও, যে সকল কাংয়াতেই অগ্রে ব্যক্ষণভোজনটা আবশ্যক।

ছিতী। ( হাস্তমূপে ) হাঁ, তা গোবাক্ষণের সেবা ত অবশ্রুই কঠবা।

বিদ। বটে ? তবে তালই হলো; অগ্রে আমি ভোজন করবো, পরে ভূমি স্বয়ং প্রসাদ পেলেই ভোমার গোব্রাহ্মণ হুইয়েরি সেবা করা হবে।

প্রথ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসচেন।

বিদৃ। ও কি ও ? তোমরা কি এখন আমাকে তেড়ে যাবে না কি ? এ কি ? ত্রাহ্মণসেবা ফেলে রেখে গোসেবা আগে ?—হ্যা দেখ, আশা দিয়ে না দিলে তোমাদেব ইহকালও নাই পরকালও নাই।

ছিতী। ( হাস্তমুপে ) না, না, আপনার সে ভয় নাই।

#### ( মন্ত্রী এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।)

প্রথ। আসতে আজ্ঞা হোক, মহাশয়! মহারাজ যে কি প্রকারে আরোগ্য হয়েছেন, সেইটে শুনবার জন্মে আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়েছি, আপনি আমাদের অনুগ্রহ করে বলুন দেখি।

মন্ত্রী। মহাশয়! সে সব দৈব ঘটনা, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। রাণী মহারাজের সেইরপ গুর্দশা দেখে গুংখে একবারে উন্মন্ত্রার স্থায় হয়ে উঠলেন; পরে তাঁর প্রিয় সথী পূর্ণিকা তাঁকে একান্ত কাতরা ও অধীরা দেখে পুনরায় মহর্ষির নিকটে নিয়ে গেলেন। রাজমহিষী আপনার জনকের সমাপে নানাবিধ বিলাপ কল্যে পর, ঋযিরাজের অন্তঃকরণ গৃহিতাম্নেহে আর্দ্র হলো, এবং তিনি বল্যেন, বৎসে, আমার বাক্য ত কখন অন্থাথা হবার নয়, তবে কেবল তোমার স্নেহে আমি এই বলচি, যদি মহারাজের কোন পুত্র তাঁর জরাভার গ্রহণ করে, তা হলেই কেবল তিনি এ বিপদ হতে নিস্তার পান, এ তির আর কোন উপায় নাই। রাণী এ কথা শ্রবণমাত্রেই গৃহে প্রত্যাগমন করলেন এবং মহারাজকেও এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করালেন। অনন্তর রাজা প্রকুল্লচিত্তে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যহকে আহ্বান করে বললেন, হে পুত্র, মহাম্নি শুক্রের অভিশাপে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাচিয়; তুমি আমার বংশের তিলক, তুমি আমার এ জরারোগ সহস্র বৎসরের নিমিত্তে গ্রহণ কর, তা হলে আমি এ পাপ হতে পরিত্রাণ পাই। আমার আশীর্কাদে তোমার এ সহস্র বৎসর স্রোতের স্থায় অতি হরায় গত হবে। হে প্রিয়তম!

জবারোগ হতে পরিত্রাণ পোলে আমার প্রজন্ম হয়, তা ভূমি আমাকে এই ভিক্ষা দাও, আমাকে এ পাপ হতে কিয়ৎকালের জয়ো মৃক্ত করে।।

প্রথা আতা! কি জাবের বিষয়! মহাশ্য, এতে রাজপুত্র যত কি বললেন ?

মপ্রা। রাজকুমার যত্ পিতার এরপ বাক্য শ্রবণে বিরস বদনে বলোন, তে পিতং, জরারোগের ফায় জুংখদায়ক রোগ আর পৃথিবীতে কি আছে ? জরারোগে শরীর নিতান্ত জুরুল ও কুৎসিত হয়, কুখা কি তৃষ্ণার কিছু মাত্র তিত্রক হয় না, আর সমস্ত সুখাভাগে এককালে বঞ্চিত হতে হয়; তা পিতং, আপনি আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করুন।

প্রথ। ই:! কি লজ্জার কথা! এতে মহারাজ কি প্রাণুয়ন্তর দিলেন ? মহা। মহারাজ যতুর এই কথা শুনে তাকে সরোষে এই অভিসম্পাত প্রদান কল্যেন, যে তাঁর বংশে রাজ্ঞলন্ধী কখনই প্রতিষ্ঠিতা হবেন না।

প্রথ। হাঁ, এ উচিত দণ্ডই হয়েছে বটে, তার আর সংশয় নাই। তার পর মহাশয় ?

মরী। তার পর মহারাজ ক্রেমে আর তিন সস্তানকে আনয়ন করে এইরূপ বল্যেন, তাতে সকলেই অস্বীকার হওয়াতে মহারাজ ক্রোধান্বিত হয়ে সকলকেই অভিশাপ দিলেন।

ছিতী। মহাশয়, কি সর্বনাশ! তার পর ? তার পর ?

বিদূ। আরে, তোমরা ত এক "তার পর" বলে নিশ্চিন্ত হলে, এখন এত বাক্যব্যয় কত্যে কি মন্ত্রী মহাশয়ের জিহ্বার পরিশ্রম হয় না ? তা উনি দেখছি পঞ্চানন না হলে আর তোমাদের কথার পরিশেষ কত্যে পারেন না।

মন্ত্রী। অনস্তর মহারাজ এ চারি পুজের ব্যবহারে যে কি পর্যান্ত ছঃখিত ও বিষণ্ণ হলেন, তা বলা ছঃসাধ্য। তিনি একবারে নিরাশ হয়ে অধোবদনে চিন্তাসাগরে মগ্ন হলেন। তার পর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুজ পুরু পিতার চরণে প্রণাম করে বললেন, পিতঃ, আপনি কি আমাকে বালক দেখে ঘৃণা কল্যেন? আপনার এ জরারোগ আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাতে এ রোগ সমর্পণ করে হচ্ছন্দে রাজভোগ করুন। আপনি আমার জীবনদাতা,—আপনি এ অতি সামান্ত কর্মে যদি পরিতৃপ্ত হন, তবে এ অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি আছে গ মহারাজ পুজের এই কথা

শুনে একবারে যেন গগনের চক্র হাতে পেলেন আর পুত্রকে অসম্ভা ধহাবাদ। দিয়ে কোলে নিলেন।

প্রথ। আহা! রাজকুমার পুরুর কি গুভ লগ্নে জন্ম!

মন্ত্রী। মহারাজ পরম পরিভৃষ্ট হয়ে পুত্রকে এই বর দিলেন, যে পুত্র, ভূমি পৃথিবীর অধীশ্বর হবে এবং তোমার বংশে রাজলক্ষ্মী কারাবদ্ধার স্থায় চিরকাল আৰদ্ধা থাকবেন।

প্রথ। মহাশয়! তার পর ?

মন্ত্রী। তার পর আর কি ? মহারাজ জরামূক্ত হয়ে পুনরায় রাজকর্গ্রে নিযুক্ত হয়েছেন। আহা! মহারাজ যেন কন্দর্পের স্থায় ভশ্ম হতে পুনর্বার গাত্রোখান করলেন; এ কি সামান্ত আহলাদের বিষয়।

প্রথ। মহাশয়, আমরা আপনার নিকট এ কথা শুনে এক্ষণে যথার্থ প্রত্যয় কল্যেম। তবে কয়েক দিনের পরে অন্ত রাজদর্শন হবে, আমরা সম্বর গমন করি। (নাগরিকদিগের প্রতি) এসো হে, চলো রাজভবনে যাওয়া যাক।

মন্ত্রী। আমিও দেবদর্শনে গমন কচ্যি, আর অপেক্ষা করবো না।
[ নাগরিকগণের ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) মা কমলার প্রসাদে রাজসংসারে কোন খাছা দ্রুব্যেরই অভাব নাই, এবং সকলেই এ দরিদ্র ব্রাক্ষাণের প্রতি যথেষ্ট স্নেহও করে থাকে, কিন্তু তা বলে ঐ নাগরিকদের ছেড়ে দেওয়াও ত উচিত নয়! পরের মাথায় কাঁঠাল ভেচ্ছে খাওয়ায় বড় আরাম হে! তা না হলে সদাশিব দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পূরেন কেন ?

# (নটী ও মন্ত্রিগণের প্রবেশ।)

(সচকিতে) আহাহা! এ কি আশ্চর্যা!—এ যে দেখচি তৃষ্ণা না এগিয়ে, জল আপনি এগিয়ে আসচেন! ভাল, ভাল; যখন কপাল ফলে, তখন এমনিই হয়। (নটীর প্রতি) তবে তবে, স্থলরি, এ দিকে কোথায় বল দেখি? তুমি কি স্বর্গের অঞ্চরী মেনকা? ইন্দ্র কি ভোমাকে আমার ধ্যানভঙ্গ কত্যে পাঠিয়েছেন।

নটা। কি গো ঠাকুর! আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত না কি ? বিদু। হাঃ হাঃ হাঃ, প্রায় বটে। কি তা জান, আমি যেমন বিশ্বামিত, তুমিও তেমনি মেনকা! তা তুমি যখন এসেছ তখন ইন্দ্রত্ব আমার কি ছার! এসো এসো, মনোহারিণি এসো।

ন্টি। যাও যাও, এখন পথ ছেড়ে দাও, আমি রাজসভায় যাচিচ।

বিদু। স্থানে, তুমি যেখানে, সেখানেই রাজসভা! আবার রাজসভা কোথা ? তুমি আমার মনোরাজ্যের রাজমহিষী! ( রত্য। )

ন্টা। (স্বগত) এ পাগল বামনের হাত খেকে পালাতে পেলে যে বাঁচি। (প্রকাশে) আরে, তুমি কি জ্ঞানশৃন্য হয়েছে না কি ?

বিদূ। হাঁ, তা বই কি ? ( নৃত্য। )

নটা। কি উৎপাত!

িবেগে প্রস্থান।

বিদূ। ধর ধর, ঐ চোর মাগীকে ধর! ও আমার অমূল্য মনোরত্ন চুরি করে পালাচ্যে।

প্রথম মন্ত্রী। এ আবার কি ?

দিতী ঐ। ওটা ভাড়, ওর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর ? চল আমরা যাই।

#### দিতীয় গৰ্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী, রাজ্যতা।

রাজা য্যাতি, রাজ্ঞী দেব্যানী, বিদূষক, পূর্ণিকা, পরিচারিকা, সভাসদৃগণ ইত্যাদি।

রাজা। অন্ত কি শুভ দিন! বহু দিনের পর যে ভগবান্ ঋষিপ্রবরের শ্রীচরণ দর্শন করবো, এতে আমার কি আনন্দ হচ্যে!

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর, ভগবান্ তাতকে আনয়ন কত্যে মন্ত্রী মহাশয় কি একাকী গিয়েছেন ?

রাজা। না, অস্থাস্থ সভাসদ্গণকেও তাঁর সঙ্গে পাঠান হয়েছে। (নেপথ্যে) বমু ভোলানাথ!

গীত।

রাগিণী বেছাগ, তাল জলদ তেতালা। জয় উমেশ শঙ্কর, সর্ব্বগুণাকর, ত্রিতাপ সংহর, মহেশ্বর। হলাহলাঞ্চিত, কণ্ঠ স্থশোভিত,
মৌলিবিরাজিত, স্থাকর ॥
পিনাকবাদক, শৃঙ্গনিনাদক,
ত্রিশূলধারক, তয়ঙ্কর ।
বিরিঞ্চিবাঞ্চিত, স্থরেন্দ্রসেবিত,
পদাক্ষপৃজিত, পরাৎপর ॥

রাজা। (সচকিতে) ঐ যে মহর্ষি আগমন কচ্যেন! (সকলের গাত্রোত্থান।)

#### ( মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, কপিল, মন্ত্রী, ইত্যাদির প্রবেশ। )

শুক্র। হে মহীপতে, আপনাকে জগদীশ্বর চিরবিজয়ী এবং চিরজীবী করুন। (দেবযানীর প্রতি) বৎসে, তোমার কল্যাণ হৌক, আর চিরকাল সুখে থাক।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবন্, আপনকার পদার্পণে এ চন্দ্রবংশীয় রাজধানী এত দিনে পবিত্রা হলো, বসতে আজ্ঞা হোক। (কপিলের প্রতি) প্রণাম মুনিবর, বস্থুন। (সকলের উপবেশন।)

কপি। মহারাজের কল্যাণ হোক! (দেবযানীর প্রতি) ভগিনি, তুমি চিরস্থানী হও।

শুক্র। হে নরাধিপ, আমার প্রিয়তমা দৈত্যরাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠা কোথায় ? রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি) আপনি শর্মিষ্ঠা দেবীকে অতি ত্বরায় এখানে আনান।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। প্রস্থান।

শুক্র। হে নরেশ্বর, আপনার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু যে এই বিপুল চল্দ্রংশের প্রধান হবেন, এ জন্মেই বিধাতা আপনার উপর এ লীলা প্রকাশ করেন। যা হৌক, আপনি কোন প্রকারে তুঃখিত বা অসন্তুই হবেন না। বিধির নির্বৈদ্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে ? (দেবযানীর প্রতি) বৎসে, তোমার সন্তানদ্বয় অপেক্ষা সপত্রীতনয় পুরুর সম্মান বৃদ্ধি হলো বলে, এ বিষয়ে তুমি ক্ষোভ করো না, কেন না জগৎপাতা যা করেন, তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা মহাপাপ কর্ম। বিশেষতঃ ভবিতরের অক্যথা কত্যে কে সক্ষম ?

( শান্মষ্ঠা এবং দেবিকার সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ।)

শর্ম্মি। আমি মহর্ষি ভার্গবের শ্রীচরণে প্রণাম করি আর এই সভাস্থ গুরুলোকদিগকে বন্দনা করি।

শুক্র। রাজনন্দিনি, বহু দিবসের পর তোমার চন্দানন দর্শনে যে আমি কি পর্যান্ত স্থা হলেম, তা প্রকাশ করা হুন্ধর। কল্যাণি, তোমার অভি শুভ ক্ষণে জন্ম! যেমন অদিতিপুত্র স্বীয় কিরণজালে সমস্ত ভূমওলকে আলোকময় করেন, তোমার পুত্র পুরুত্ত আপন প্রতাপে সেইরপ অখিল ধরাতল শাসন করবেন। তা বহুসে, অভাবধি তুমি দাসীত্ব-শৃত্যাল হতে মুক্তা হলে, আর তুঃখান্তেই নাকি স্থামুভ্ব অধিকতর হয়, সেই নিমিত্তেই বুঝি বিধাতা তোমার প্রতি কিঞ্চিৎকাল বিমুখ হয়েছিলেন, তার মর্দ্ধা অন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হলো। (রাজার প্রতি) হে রাজন, যেমন আমি আপনাকে পূবেন একটি কল্যারত্ব সম্প্রদান করেছিলেম, অধুনা এঁকেও আপনার হস্তে অর্পণ কল্যেম, আপনি এ কল্যারত্বের প্রতিও সমান যত্নবান্ হবেন। এখন এঁকেও গ্রহণ করে আপনার এক পার্শে বসান।

রাজা। ভগবান্ মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (দেবযানীর প্রতি) কেমন প্রিয়ে, তুমি কি বল ?

রাজ্ঞী। (সহাস্তা মুখে) নাথ, এত দিনে কি আমার অনুমতির সাপেক্ষা হলো ?

শুক্র। বৎসে, তৃমিও তোমার সপত্নী অথচ আবাল্যের প্রিয়সখী শব্দিষ্ঠাকে যথোচিত সম্মান কর;—আর আপনার সহোদরার স্থায় এঁর প্রতি পূর্ব্বমত স্থেহ মমতা করবে।

রাজী। (গাত্রোখানপূর্বক শব্দিষ্ঠার কর গ্রহণ করিয়া) প্রিয়সথি, আমার সকল দোষ মার্জনা কর।

শর্মি। প্রিয়দখি, তোমার দোষ কি ? এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়!

রাজ্ঞী। সে যা ভৌক, সখি, অত্যাবধি আমাদের পূর্ববপ্রণয় সঞ্জীবিত হলো। এখন এসো, তুই জনেই পতিসেবায় কিছু দিন স্থথে যাপন করি। (রাজার প্রতি) মহারাজ, এক বিশার্ল রসাল তরুবব, মালতী আর মাধবী উত্য লতিকার আশ্রয়স্থল হলো। রাজা। (প্রফুল্ল মৃথে উভয়কে উভয় পার্শ্বে বসাইয়া) অন্ত এক বৃত্তে যুগল পারিজাত প্রস্কৃতিত। (আকাশে কোমল বান্ত।)

শুক্র। ( আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া ) এই যে, ইন্দ্রের অপ্সরীরা, এই মাঙ্গলিক ব্যাপারে দেবতাদের অনুক্লতা প্রকাশ করণার্থে উপস্থিত হয়েছেন।

( আকাশে পুষ্পর্ষ্টি।)

বিদু। মহারাজ, এতক্ষণ ত আকাশের আমোদ হলো, এখন কিছু মঠ্যের আমোদ হলে ভাল হয় না ? নর্ত্তকীরা এসেছে, অনুমতি হয় ত এখানে আনয়ন করি।

রাজা। (হাস্তমুখে) ক্ষতি কি ?

বিদূ। মহারাজ, ঐ দেখুন, নটীরা নৃত্য কত্যে কত্যে সভায় আসচে। (জনাস্তিকে রাজার প্রতি) বয়স্তা, দেখুন! মলয় মারুতের স্পর্শস্থানুভবে সরসী হিল্লোলিতা হলে যেমন নলিনী নৃত্য করে, এরাও সেইরূপ মনোহররূপে নেচে নেচে আসচে!

রাজা। (সহাস্থাবদনে জনান্তিকে) সখে, বরঞ্চ বল, যে যেমন মন্দ প্রবাহে কমলিনী ভাসে, এরাও পঞ্চ স্থার তরঙ্গে তদ্রূপ প্রবমানা হয়ে এ দিকে আসচে।

#### ( (ठिंगि पिरंगत व्यादन । )

চেটী। (প্রণাম করিয়া) রাজদম্পতী চিরবিজ্ঞয়িনী হউন। (নৃত্য।) রাজা। আহা! কি মনোহর নৃত্য! সথে মাধব্য, এদের যথোচিত পুরস্কার প্রদানে অনুমতি কর।

শুক্র। এই ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো! হে রাজন্, এখন আশীর্কাদ করি যে তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপ প্রমস্থা কাল্যাপন কর, এবং শশ্মিষ্ঠার কীর্ত্তিপতাকা ধরাতলে চিরকাল উড্ডীয়মানা থাকুক।

রাজা। ভগবন্, সিদ্ধবাক্য অমোঘ; আমি ঐহিক সুথের চরম লাভ অগ্নই করলেম।

> ( যবনিকা পতন ) ইতি শশ্মিষ্ঠা নাটক সমাপ্ত।

# পাঠভেদ

মধ্মদনের জীবিতকালে 'শশ্মিষ্ঠা নাউকে'র তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তথাশ্যে ১২৬৫ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের ও ১২৭৬ সালে প্রকাশিত তৃতীর সংস্করণের পুশুক আমরা দেখিয়াছি। এই ছুইটি সংস্করণের যে যে স্থলে উল্লেখযোগ্য পাঠভেদ দৃষ্ঠ ইইয়াছে, নিয়ে তাহার যথায়থ উল্লেখ করা হইল।

প্রথম সংকরণের প্রতকের প্রারত্তে এই অংশ ছিল ঃ— প্রভাবনা ।

\_\_o\_\_

রাগিণী খাস্বাজ, তাল মধ্যমান।
মরি হার, কোণা সে সুখের সমর,
যে সময় দেশমর নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারতভূমি,
কৃত নিদ্রো যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।

উঠ ত্যক ঘুম খোর, হইল, হইল ভোর, দিনকর প্রাচীতে উদয়।

কোধায় বাল্মীকি, ব্যাস,
কোধা তব কালিদাস,
কোধা ভবভূতি মহোদয় !

অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাচে বঙ্গে,

নিরখিয়া প্রাণে নাহি সর।

ত্থারস অনাদরে, বিষ্বারি পান করে, তাহে হয় তমু মনঃ কর।

মধু বজে ৰাগ মা গো, বিভূ স্থানে এই মাগ, ত্বাসে প্রায়ন্ত হউক তব তনয় নিচয়। ইতি।

পংক্তি প্রথম সংস্করণ 약.

ভতীয় সংস্করণ

é ২৪ (প্রকাশে) কে হে ভূমি ? (প্রকাশে) করং ?

- ৫-৬ আশ্রমস্থ পক্ষিসকল কৃত্তনধ্বনি করতঃ আশ্রমে পক্ষিসকল কৃত্তন ধ্বনি করের চারি 30 চতুষ্কিক্ হত্যে আপন আপন কুলায়ে দিক হত্যে আপন আপন বাসায় ফিরে প্রত্যাগমন কর্চ্যে; কমলিনী স্বীয় আসচে; কমলিনী আপনার
- ১৪ এই দুই পংক্তির পরিবর্ত্তে প্রথম সংস্করণে এই অংশটি ছিল :--50

পূর্ণি। প্রিরসবি। তোমার নবযৌবনরূপ কুসুমমুকুলে যে রাজা য্যাতির প্রতি অনুরাগস্তরপ কীট প্রবিষ্ট হয়েছে, তার সন্দেহ নাই: কিন্তু এক্ষণে এর যথোচিত প্রতিবিধান না করল্যে, কালক্রমে যেমন পুষ্প অন্তরস্থ কীট পুষ্পতেদ কর্যে বহিগত হয়, বোধ হয় কালান্তরে তোমারও তাদৃশী হুর্গতি ঘটতে পারে; অতএব স্থি, আমার বিবেচনায় এ কথা মহর্ষির কর্ণগোচর করা আব্ছুক।

২-০ এই জগদিখ্যাত প্রতিষ্ঠান নগরীতে এই প্রতিষ্ঠান নগরীতে রাজ্চক্রবর্ত্তী 25 রাক্চক্রবর্ত্তী প্রবলপ্রতাপশালী, বাহুবলেন্দ্ৰ, রাজা

22 ৮ ব্ৰাহ্মণ

२७-२१ এই हुई भरकित भर्ता अवम मरकत्रा এই जरमंग्रे हिल :--

कृतनत्मारुनी विनि जाशत्मत शन. বিরাগেতে তাজা তিনি করি জিভবন ष्या क्रमित ज्या क्रमित क्रमित क्रमित বিরাজেন কমলা কমল উপবনে: সেইরপ তপোধন ভার্গব আশ্রম উজ्ज्ञ कत्रदर दनी ज्ञटल निक्लभम । কে ভরার, সিছু, তোর করিতে মধন, পায় যদি সেই এই রমণীরতন ৷

২৫ ২১-২৬ এই কয় পংক্তির স্থলে প্রথম সংস্করণের পুশুকে নিমোদ্ধত অংশ ছিল :---

রাজা। কল্যাণি, ভূমি চিরকাল সধবা থাক।

বিদৃ। (সহাভ বদনে) মহারাজ, আপনার আশীর্কাদ কখনই ব্যর্থ হবার নয় ; ইনি রজ্ঞবীক কুলের কুলবধু, স্তরাং এঁর চিরসধবা থাকা কোন মতেই অসম্ভব নয়।

রাজা। সে কিহে সংখ ? এ সুন্দরী কে ?

বিদু। আজা, ইনি বারবিলাসিনী, স্তরাং গুরুষকুল নিজ্ল না হলো, अंत दिश्वा मणा दकान करमरे षहेटक शाह्तवा ना।

রাজা। ছি।ছি। ও দেখ, তোমার কথায় সুন্দরী লজ্জায় অধোবদনা ₹রেছেন ৷

পু. পংক্তি প্রথম সংকরণ

216

105

তৃতীয় সংকরণ

বিদ্। ( ৰাজীয় প্ৰতি ) আমি নিত্তিমি, তুমি আমার প্ৰতি কুছা হলো না
কি ? দেখ, যদি তোমার নতমৌবন হলভি কুছনের মধুলোভে আমার চিড
মধুকর উন্নত হরে থাকে, তবে সে কি আমার দোষ ? তুমি কি কান না,
তোমার প্রতি আমার কতদূর অনুরাগ ? দেখ, পুরুষোভ্তম যেমন রাজ্পের
পদচ্ছ বক্ষঃস্থলে রাখেন, তোমাকে পেল্যে আমিও তদপেকা অধিক প্রয়ন্তে
হৎপদ্ধে রাখ্বো 1

এই পৃষ্ঠায় মুক্তিত গীতটি প্রথম সংস্করণে এইরূপ ছিল :---

গীত।

রাগিণী বসন্ত, তাল রূপক। হায়, কুহ, কুহ, কুছ, কোফিলের নাদ। বসন্ত এলো সহ অনক উন্ধাদ।

হায়, যৌবনমূকুল তব, শুনি ঋই কুছ রব, বিকশিলে ঘটবে প্রমাদ।

হার, জানহীন মধ্কর,

ভমে দেশ দেশান্তর,

কে ভূপ্লিবে মদনপ্রসাদ ?

হার, তুমি রতী সমা,

অতি নিরুপমা,—

এ বরেষে হরিষে বিষাদ ?

৬৮ ২৫-২৭ কে তার বনীভূত না হয় ?

কে তার বশীভূত না হয় ? দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলে কি কমলিনী দিমীলিত শাক্তে পারে ?

लावम मरकतरवत भागी करेकन हिन :--

গীত 1

রাগিনী আড়ানা, তাল মধ্যমান।

হে, থাঞ্চ সাবধানে, তহে ক্লোগরি;

এল তব অরি, রণসক্ষা ধরি!

আরেরাহণ মীলধ্বকে, ধ্সরিত পূল্পরকে;
প্রাকৃত্নিত সন্ধিনকে, উপবেশন করি!

পংক্তি 🚎 প্রথম সংস্করণ 对.

🥶 তৃতীর সংস্করণ

তুর্দ অমরগণ, ধাইতেছে অঞ্জণ, সার্থি মলম প্রন, চালাইছে ত্রাত্রি!

পিকগণ বন্ধারিছে, রণধ্বনি হুকারিছে, कूलक्स् ठेकातिए, वित्रहि कान इति !

খরতর শরে যবে, বিদরিবে তমু, তবে কেমনে হুছির রবে, ভাবিয়া দেখ হুন্দরি !

৯-১০ এই ছুই পংক্তির মধ্যে প্রথম সংস্করণে ছিল :---82 শব্দি। নাপ, এম্নি স্নেষ্ট ধেন চিরকাল পাকে, এই আমার প্রার্থনা।

৯-২৬ প্রথম সংস্করণে এই কয়েক পংক্তি ৪৬ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তির ঠিক পূর্বের দেওয়া 88 जार्छ।

কেবল "ছে নরেখর," কথাটির পরিবর্তে প্রথম সংক্ষরণে "নাধ্," আছে।

২৫ সে কি ? বয়স্তা া া া া দলে কি মহারান্ত ? 89

১৭-১৮ সংবা হয়ে—( অর্দ্ধোক্তি )। সংবা হয়ে মুখেও আনা উচিত—

( অর্কোজি )।

२६-२७ এতাদৃनी अवशांत्र এकांकिमी (त्रर्थ) । अवशांत्र এक्ला ... दिसम करत

যমুনায় কিপ্রকারে Cartonal Pro

২৮-২৯ এইক্ষণে ধ্লায় লুঞ্জিতা হচ্যেন, এখন ধ্লায় গড়াগড়ি যাচ্যেদ, তবুও **जर्फ अकिए लाक नार्ड स्य निकर्छ अपन अकिए लाक नार्ड, स्य छात्र निकर्छ** 

১ হাঁ, তা যথাৰ্থ বটে ? 44

তা করবে না কেন গ

अध्य जरखतर्य श्रीमिष्ठ वहेन्नश्र हिल

গীত।

ে রাগিণী সোহিনী, তাল মধ্যমান। ছাৰ, এই কি সেই পুণ ফুল বন, रं वरन जार्बक यम जीवन स्थीवन ? এই সরোবর কুলে, এই অশোকের মূলে, প্রির প্রাণপতি সহ সতত মিলন। সেই তক্ষ লতাচয়, কিছু ভাবান্তর নয়, মম ভাগ্য ভাবান্তর, হলো কি কারণ ? নছে বহুদিন গভ, : গোহাগ করিল কভ,

লে স্ব: ব্ৰণন মত, জান হয় এখন !

পৃ, পৃংক্তি : প্রথম সংকরণ

🔐 ভূতীয় সংস্করণ 🤙

বসি এই শিলা তলে, সম মান ককা ছলে, কুচাক করকমলে ধরিল চরণ!

এখন সাধনা করি, " মরি দিবা বিভাবরী,
ভার কি সে চন্দ্র মোরে দিবে দরশন !

৫৯ ২২ বালকদিগের সহিত ভিক্কার্ত্তি

বালকগুলিনকে লয়ে ঘারে ঘারে ভিকা

অবলম্বন করেয়

করে

৬২ ৩ চারা

উপায়

৬৭ প্রথম সংকরণে গানটি এইরূপ ছিল :---

গীত।

রাগিণী বেছাগ, তাল জলদ্ তেতালা। জর, উমেশ শঙ্কর, শস্তু দিগদর, শশাক্ষ শেখর, জটাধর।

রক্ত বিনিন্দিত, গরগ শোভিত, বিভূতি ভূষিত, কলেবর ।

জিলোক ভারক, জিলোক পালক,
মোক বিধারক, মহেশ্ব।

বিরিঞ্চি বন্দিত, সুরেশ সেবিত, পদাক্ত পুক্তিত, পরাংপর ॥

৭০ এই পৃষ্ঠার ২০ পংক্তির ঠিক আগেই নিম্নলিখিত গানটি প্রথম সংস্করণে আছে :—

গীত।

রাগ ভৈরব, তাল একতালা।

মাত হে, আনন্দ রসে পছজিনি ধনি।
রাহুআসে মুক্ত শেষে তব দিনমণি।

নিরবিরে পুনঃ প্রভাত করে।
ধরণী হাসিছে রক তরে।
বিহল গাইছে মধুরবরে।

ভাতিত কহরী গণি।

**११क्कि ःः ध्यापर्यं भरश्र**प्र **9**.

্চন প্**তিয়া সংখ্যাণ** 🖰

२४-२३ এই हुई नरक्षित्र मरन श्राम मरवतान धार जरमि कारक :--90

) et ইতি পঞ্চাক দৰ বল ব

উপসংসার।

-0-

রাগিণী বসন্ত, তাল বীমা তেতালা। শুন হে সভাজন | আমি অভাজন, मीन कीण कानखरण, जन्न क्य (मर्ट्स क्टन, পাছে কপাল বিগুণে, হারাই পূর্বে মৃলধন ! यपि बञ्जांत्र शाहे, আনন্দের সীমা নাই. এ কাষেতে একষাই.

দিব দরশন !

र करिए में अपन करने

# একেই कि वल जिंछा ? वूष् जालिक व पाए (वँ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
[ ১৮৬০ এটাৰে প্ৰথম প্ৰকাশিত ]

সম্পাদকঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গী য়-সা হি ত্য-পরি ষ ৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা-৬ প্রকাশক শ্রীসনংকুমার গুপ্ত বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষং

প্রথম সংস্করণ—বৈশাধ, ১৩৪৮ পুনম্জিণ—পৌষ, ১৩৫০ পুনম্জিণ—শ্রাবণ, ১৩৫৫ পুনম্জিণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

মূল্য এক টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মৃদ্রিত। ১১ —১•.৬.১৯৫৫

# ভূমিকা

১২৮৭ বঙ্গাব্দের ৩০ চৈত্র কলিকাতা সাবিত্রী লাইবেরির দিতীয়
বার্ষিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শান্ত্রী "বাঙ্গালা
সাহিত্য—বর্ত্তমান শতাব্দী"র বিষয়ক যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে
মধুসুদন সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—

তাঁহার জীবন শোকান্ত মহাকাব্য, তাঁহার গ্রন্থলিও সেইরূপ শোকান্ত
মহাকাব্য; তাঁহার এক একথানি গ্রন্থ এক একথানি রত্ন বা রত্নথনি। কত
কবিই যে উহা হইতে রত্নরাশি সঞ্জ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন,
তাহার দীমা নাই। তাঁহার প্রহদন তুইথানি আজিও প্রহদনের অগ্রণা,
তাঁহার তায় সর্কভোম্থী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি বিরল; যথন যে দেশে এ
প্রকার প্রতিভা বিকাশ হয়, তথন সেই দেশ ধতা ও পৃথিবীয় জাতিসমূহ মধ্যে
মহামাত্ত হয়।—'সাবিত্রী' (১২৯৬), পৃ. ১৯।

বস্তুতঃ, মধুস্দন বাংলা-সাহিত্যে প্রহসন-রচনার পথপ্রদর্শক হইয়া এবং মাত্র তুইখানি প্রহসনের রচনা করিয়াও এখন পর্যান্ত ঐ বিভাগে আদর্শ হইয়া আছেন; সাহিত্য-হিসাবে একমাত্র দীনবন্ধুর 'সধ্বার একাদশী' তাঁহার প্রহসনগুলির সহিত তুলনীয় হইতে পারে।

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার পরে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের অন্ধরোধে মধুসুদন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ছইটি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এগুলি অভিনীত হয় নাই। এই ভূমিকার শেষে উদ্ধৃত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি-কথায় কারণগুলি বিবৃত হইয়াছে।

যোগী জ্রনাথ বসুর 'জীবন-চরিতে' মুজিত মধুসুদনের পতাবলী হইতে এই প্রহসনগুলির রচনা ও প্রকাশের যে সামান্ত ইতিহাস পাওয়া যায়, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল।

#### ১। মধুস্থদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে

We must have a farce with the Tragedy [李季東京]. I tell you what, friend Garrick, even if we prolong the play to 2 a. m. no one will grumble. The farce will make the old fellows laugh away all sorts of ill humours, but I shall make the Tragedy as short as I can—?. 825 |

#### ২। মধুস্দন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে

Instead of lengthening it [ কৃষ্কুমারী], I would rather write a Farce to be acted with it.—পৃ. ৪৫৯ ৷

#### ৩। মধুস্দন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে

After you have read over this Act [ second Act of হুড্রা ], please hand it over to Baboo J. M. Tagore and our noble manager. What about the Farce, the "ভায় শিবমন্দির ?"—পৃ. ৪৫৬।

মধুস্থন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র নাম 'ভগ্ন শিবমন্দির' দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা ঈশ্বরচন্দ্রে নির্দেশে নাম পরিবর্ত্তন করেন।

মধুস্দনের প্রহসন ছইটি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে প্রথম প্রকাশিত হয়—কেহ কেহ এইরূপ উক্তি করিয়াছেন; কিন্তু এগুলি যে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় বাহির হয়, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। যতীক্রমোহন ঠাকুর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মধুস্দনকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন; 'মধু-স্মৃতি'র ১২৮ পৃষ্ঠায় পত্রটি মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে আছে—

The Chota Raja saw me this morning and I am glad to tell you, he has agreed to pay in advance the printing charges of the two farces and a portion of the amount due from him on account of the English Sermistha.

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সকালে মুদ্রণ-ব্যয় আগাম দেওয়ার কথা হইলে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত পুস্তক বাহির হইতে পারে না। প্রহসন তুইটির প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্র এইরূপ ছিল—

একেই কি বলে সভ্যতা? / (প্রহসন)। / শ্রীমাইকেল মধুস্থান দত্ত / প্রণীত। / "—ন প্রিয়ং / প্রবক্ত্রমিচ্ছস্তি মুষা হিতৈষিণঃ।" কিরাভার্জ্নীয়ং। / কলিকাতা। / শ্রীযুক্ত ঈশরচক্র বন্ধ কোং বহুবাজারত্ব ১৮৫ সংখ্যক ভবনে ইটান্হোপ্রমে বন্ত্রিত। / সন ১২৬৬ সাল। /

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ। / (প্রহদন)। / শ্রীমাইকেল মধুস্দন দত্ত / প্রণীত। / কলিকাতা। / শ্রীমৃত ঈশরচন্দ্র বস্তু কোং বহুবাঞ্চারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে / ইষ্টান্হোপযম্ভে যম্ভিত। / সন ১২৬৬ দাল। /

'একেই কি বলে সভাতা'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩৮; তমধ্যে শেষ চার পৃষ্ঠায় (৩৫-৩৮) এই গ্রন্থে বাবহৃত ইংরেজী শব্দের বাংলা অমুবাদ দেওয়া ছিল। এই অংশ পরবর্ত্তী সংস্করণ হইতে বর্জিত হয়। আমরা বর্ত্তমান সংস্করণে এই অংশ পুনমু দ্রিত করিয়াছি।

'वु मालिटक व घाट दताँ' त शृष्ठी-मः था। हिन ७२।

মধুস্দনের জীবিতকালে প্রহসনগুলির আর একটি করিয়া মাত্র সংস্করণ হয়—১২৬৯ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠা-সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪ ও ৩২ ছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠতেদ নাই বলিলেই হয়। একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে করা হইয়াছে—"( তামাক লইয়া রামের প্রবেশ)"-এর পরে গদার উক্তিতে। প্রথম সংস্করণে ছিল—"কর্ত্তাবাবুর ফর্সিটে আনতিস্ তো আরও ভাল হতো।" দ্বিতীয় সংস্করণে "ভাল" স্থলে "মজা" হইয়াছে।

মধুসুদন শ্বয়ং এই প্রহসন হুইটি লিখিয়া থুশি ছিলেন না। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল তারিখে রাজনারায়ণকে লিখিত তাঁহার পত্রে আছে—

As a Scribbler, I am of course proud to think that you like my Farces but, to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farces.—'की बन-চিবিড,' গু.

প্রহসনগুলি প্রকাশিত হইবার পর অনেকে এগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটি পত্তে সেই কালে রাজনারায়ণ বস্থকে লিখিয়াছিলেন—

It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tillottama.—'জীবন-চবিত,' পু. ৪২৬।

রাজেন্দ্রলাল তাঁহার 'বিবিধার্থ-সঙ্গুরে' মধুসুদনের 'একেই কি বলে সভাতা'র আলোচনা করিয়াছিলেন, আমরা নিমে তাহা অংশতঃ উদ্বত করিতেছি— "ইয়ং বেকাল" অভিধেয় নব বাব্দিগের দোষোদেঘাষণই বর্তমান প্রহসনের এক মাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায়ঃ তৎসমৃদায়ই আমাদিগের জানিত কোন না কোন নব বাব্দারা আচরিত হইয়াছে।—৫ম পর্ব, ৬০ খণ্ড, পৃ. ২৮১।

রামগতি স্থায়রত্ব মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাদাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' (ইং ১৮৭৩) পুস্তকে প্রহদন তুইখানির আলোচনা করিয়াছিলেন। নিজে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন বলিয়া শেষ প্রহদনখানি তিনি বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু নববাব্দের চরিত্র লইয়া রচিত 'একেই কি বলে দভ্যতা'র যথেষ্ট প্রশংদা করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাছেন—

আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, ভন্মধ্যে এইথানি সর্কোৎকৃষ্ট। ইহা দারা কলিকাতাবাদী অনেক নববাবুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, এবং সেই চিত্রগুলি যে, কিরূপ যথায়থ ও হাস্তরদোদ্দীপক হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।—পু. ২৬৭।

বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার "Bengali Literature" প্রবন্ধে (শতবার্ষিক সংস্করণ, বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী, Essays and Letters, পৃ. ৩৭-৩৮) এই নাটকখানির প্রভূত প্রশংদা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

Is this Civilization? is the best [farce] in the language.
'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত "পিতা-পুত্র" অধ্যায়ে
মধুসুদনের প্রহসন হুইটি লইয়া আলোচনা আছে।

পরিশেষে, 'জাবন-চরিত'-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বস্থুর নিকট একটি পত্রে লিখিত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-কথা হইতে এই হুইটি প্রহুসনের অভিনয়-সম্পর্কে জ্ঞাতব্য কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

...It is true that the two farces "একেই কি বলে সভ্যতা" and "বুড় নালিকের খাড়ে বোঁ" were written by our friend Michael for the Belgachia Theatre, but they were not acted there. This may provoke enquiry, and would require an explanation. That explanation can be given only by two persons now living. The first is our respected Maharajah Bahadur Sir Joteendra Mohun Tagore, and the second my humble self. But as the Maharajah has not touched that point in his memorandum, I think it incumbent on me to say a few words by way of explanation.

After the farces were printed at the expense of the Rajahs of Paikpara, and the characters were cast, the rehearsals commenced. But an adverse circumstance occurred which prevented their being brought on the stage. A few of the "young Bengal" class getting a scent of the farce "একেই কি বলে সভাতা ?" and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and affluence who, they knew, had some influence with the Rajahs, deputed him to dissuade them from producing the farce on the boards of their Theatre. This gentleman (also a "young Bengal") fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajahs would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce. Rajah Issur Chander Sing was so disgusted at this affair that he resolved not only to give up the other farce too, but to have no more Bengali plays acted at the Belgachia Theatre. This circumstance was not made known to our friend, Michael, who pestered me with repeated enquiries why the farces were not taken up in earnest by the Belgachia dramatic corps. Is it because we all think that they are not well written? I could only give him an evasive reply saying, that as one farce exposes the faults and failings of "young Bengal," and the other those of the old Hindus, and as the Rajahs were popular with both the classes, they did not wish to offend either class by having them acted in their Theatre. This circumstance drew from Modhu the remark in one of his letters to me, "Mind, you broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese !"

I may mention here inter alia that after this affair about the Bengali farces, Rajah I. C. Sing made every preparation for having some English farces acted on the boards of the Belgachia Theatre, and rehearsals actually commenced. The persons who tooks parts in these farces were the Rajah himself. Babu, latterly Raja, Rajendra Lall Mitter, Babu Dinanath Ghose, my humble self, and one or two other amateurs. Babu (now Maharaja Bahadur Sir) Joteendra Mohun Tagore was all along opposed to the acting of English plays or farces on the boards of a Bengalee Theatre. However the untimely death of Rajah I. C. Sing on the 29th March, 1861 put an end to the project for ever. Our Belgachia Theatre was broken up.

I must not omit to mention here that though "একেই কি বলে সভাতা" and "কৃষ্কুমানী" failed to find a favourable reception at the Belgachia or the Pathuriaghatta Theatre, they met with an enthusiatic welcome from the "Shobha Bazar Theatrical Society." The farce was acted there in 1865, and the tragedy in 1866.—পূ. ৬৭৬-৭৭, ৬৮১।

এই ছুইটি প্রহসনের অভিনয় সন্ধন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-প্রকাশিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইভিহাস' ( ৩য় সংস্করণ ), পৃ. ৫৬-৫৮ ও পৃ. ৬৬ জ্বন্তব্য ।

# একেই কি বলে সভ্যতা?

[ ১২৬৯ দালে মৃক্রিড দিতীর সংস্করণ হইডে ]

#### নাট্যোল্লাখত ব্যক্তিগণ

কর্ত্তা মহাশয়

নব বাবু

প্রাক্তময়ী

কালী বাবু

হরকামিনী

বাবাজী

বৈজ্ঞনাথ

কমলা

পয়োধরী

নিতম্বিনী

বাবুদল, সারজন, চৌকিদার, যন্ত্রীগণ, খানসামা, বেহারা, দরওয়ান, মালী, বরফওয়ালা, মুটিয়াদ্বয়, মাতাল, বারবিলাসিনীদ্বয় ইত্যাদি।

# একেই कि वल मछाठा ?

( প্রহসন )

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাব্র গৃহ।
নবকুমার এবং কালীনাথ বাব্—আসীন।

কালী। বল কি ?

নব। আর ভাই বল্বো কি। কর্ত্তা এত দিনের পর বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেছেন। এখন আমার আর বাড়ী থেকে বেরনো ভার।

কালী। কি সর্বনাশ! তবে এখন এর উপায় কি ?
নব। আর উপায় কি ? সভাটা দেখচি এবলিশ কত্তো হলো।

কালী। বাং, তুমি পাগল হলে না কি ? এমন সভা কি কেউ কখন এবলিশ' করেয় থাকে ? এত তুফানে নৌকা বাঁচিয়ে এনে, ঘাটে এসে কি হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত ? যখন আমাদের সবক্তিপ্সন্ লিষ্ট পত পুয়র ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ ? করেছিলেম, এখন—

নব। আরে ও সব কি আমি আর জানি নে, যে তুমি আমাকে আবার নতুন করে বলতে এলে? তা আমি কি ভাই সাধ করে সভা উঠ্য়ে দিতে চাচিচ? কিন্তু করি কি? কর্ত্তা এখন কেমন হয়েচেন যে দশ মিনিট যদি আমি বাড়ী ছাড়া হই, তা হলে তখনি তম্ব করেন। তা ভাই, আমার কি আর এখন সভায় এটেগু দেবার উপায় আছে। (দীর্ঘ নিশাস।)

কালী। কি উৎপাত! তোমার কথা শুনে, ভাই, গলাটা একেবারে যেন শুখিয়ে উঠলো। ওহে নব, বলি কিছু আছে ?

নব। হয° । অত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, বোধ করি একটা ব্রাতি আছে। कानो। ( महर्स ) छष्टे मि थिः । তा আনো না দেখি।

নব। রসো দেখ্চি। (চতুদ্দিগ অবলোকন করিয়া) কর্ত্তা বোধ করি এখনো বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন্নি। (উচ্চস্বরে) ওরে বোদে। নেপথ্যে। আজে যাই।

কালী। আজ রাত্রে কিন্তু, ভাই, একবার তোমাকে যেতেই হবে। (স্বগত) হা:, এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর দনষ্ট কত্যে এলো ? এই নব আমাদের সদ্দার, আর মনি ম্যাটারে এই বিশেষ সাহায্য করে; এ ছাড়লে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে, তার সন্দেহ নাই।

#### ( (वारमंत्र व्यातमः।)

নব। কর্ত্তা কোথায় রে 🕈

বৈছা। আজ্ঞে দাদাবাবু, তিনি এখন বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন নি। নব। তবে সেই বোতলটা আর একটা গ্লাশ্ শীঘ্র করে আন্ তো। [বোদের প্রস্থান।

কালী। ভাল নব, তোমাদের কর্ত্তা কি খুব বৈষ্ণব হে ।
নব। দৌর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও তুঃখের কথা ভাই আর
কেন জিজ্ঞাসা কর । বোধ করি কল্কাতায় আর এমন ভক্ত ছটি নাই।

# (বোতল ইত্যাদি লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ।)

काली। अमिरक मि।

নব। শীঘ্র নেও ভাই। এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোণার লক্ষাও নাই।

কালা। না থাক্লো তো বোয়ে গেল কি । এ তো আছে ? ( বোতল প্রদর্শন।) হা, হা, হা । ( মছপান।)

নব। আরে করো কি, আবার ?

কালী। রসো ভাই, আরো এক্টুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে গুড্ জেনেরেল ' হয়, সে কি স্থযোগ পেলে তার গ্যেরিসনে ' প্রোবিজন্ জমাতে কণ্ডর করে ? হা, হা, হা। (পুনর্মগুপান।) নব। (বোদের প্রতি) বোতল আর গ্লাশটা নিয়ে যা, আর শীগ্ণীর গোটাকতক পান নিয়ে আয়।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। এখন চল ভাই, তোমাদের কর্তার সঙ্গে একবার দেখা করা যাগ্রো। আজ কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে, আজ তোমাকে কোন্ শালা ছেড়ে যাবে।

নব। তোমার পায়ে পড়ি, ভাই, একটু আস্তে আস্তে কথা কও।

( পান करेशा (वाप्तत भूनः প्रात्म । )

কালী। দে, এদিকে দে। নেপথ্যে। ও বৈজনাথ।

[ (वारमंत्र व्यक्तान !

নব। এই যে কর্তা বাইরে আস্চেন। নেও, আর একটা পান নেও। কালী। আমি ভাই পান তো থেতে চাই নে, আমি পান কন্ত্যে চাই। সে যা হউক তবে চল না, কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গিয়ে।

নব। (সহাস্ত বদনে) তোমার, ভাই, আরু অতো ক্লেশ স্বীকার কত্তে হবে না। কর্তা তোমার গাড়ী দরোজায় দেখ্লেই আপনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন এখন।

কালী। বল কি ? আই দে, ' তোমার চাকর বেটাকে, ভাই, আর একটু ব্রাণ্ডি দিতে বল তো; আমার গলাটা আবার যেন শুখ্য়ে উঠছে।

নব। কি সর্বনাশ। এম্নিই দেখ্ছি তোমার এক্টু যেন নেশা হয়েছে; আবার খাবে ?

কালী। আচ্ছা, তবে থাকুক্। ভাল, কর্ত্তা এখানে এলে কি বল্বো বল দেখি ?

নব। আর বল্বে কি ? একটা প্রণাম করে আপনার পরিচয় দিও।
কালী। কি পরিচয় দেবো বলো দেখি, ভাই ? ভোমাদের কর্তাকে
কি বলবো যে আমি বিএরের ১৬—মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোণাগাছিতে আমারী
শত শশুর—না না শশুর নয়—শত শাশুড়ির আলয়, আর উইল্সনের ১৬
আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—হা, হা, হা!

নব। আঃ, মিছে তামাস। ছেড়ে দেও, এখন সত্তি কি বলুবে বল দেখি ? এক কর্মা কর, কোন একটা মস্ত বৈঞ্চব ফ্যানিলির ভানাম ঠাওরাতে পার ? তা হলে আর কথাটি কইতে হয় না।

কালী। তা পার্বো না কেন ? তবে এক্টু মাটি দেও, উড়ে বেয়ারাদের মতন নাকে তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি।

নব। না হে না। (চিন্তা করিয়া) গরাণহাটার কোন্ ঘোষ না পরম বৈষ্ণব ছিল !—ভার নাম ভোমার মনে আছে !—এ যে যার ছেলে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাশে ' পড়ুভো !

কালী। আমি ভাই গরাণহাটার প্যারী আর তার ছুকরি বিন্দি ছাড়া আর কাকেও চিনি না।

নব। কোন্প্যারী হে ?

কালী। আরে, গোদা প্যারী। সে কি ? তুমি কি গোদা প্যারীকে চেন না ? ভাই, একদিন আমি আর মদন যে তার বাড়ীতে যেয়ে কত মজা করেছিলেম তার আর কি বল্বো। সে যাক্, এখন কি বল্বো তাই ঠাওরাও।

নব। (চিস্তা করিয়া) হাঁ—হয়েছে। দেখ, কালী, তোমার কে একজন থুড়ো পরম বৈষ্ণব ছিলেন না ? যিনি বৃন্দাবনে গিয়ে মরেন।

কালী। হাঁ, একটা ওল্ড ফুল ফ ছিল বটে, তার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।

নব। তবে বেশ হয়েছে। তুমি তাঁরি পরিচয় দিও, বাপের নামটা চেপে যাও।

कानी। श, श, श!

নব। দুর পাগল, হাসিস্ কেন ?

কালী। হা, হা, হা। ভাল তা যেন হলো, এখন বৈষ্ণব বেটাদের ছই একখানা পুঁথির নাম তো না শিখলে নয়।

নব। তবেই যে সার্লে। আমি তো সে বিষয়ে পরম পণ্ডিত। রসো দেখি। (চিন্তা করিয়া) শ্রীমন্তগবদগীতা—গীতগোবিন্দ—

🍍 কালী। গীত কি 📍

नव। अग्ररमरवत्र शील्राविन्म।

কালা। ধর—শ্রীমতী ভগবতীর গীত, আর—বিন্দা দৃতীর গীত—

নব। হা, হা, হা। ভায়ার কি চমৎকার মেমরি<sup>১১</sup>। কালী। কেন, কেন ?

নব। হষ্। কর্ত্তা আসছেন। দেখ, ভাই, যেন একটা বেশ করে প্রণাম করে।

#### ( কর্ছা মহাশয়ের প্রবেশ।)

কালী। (প্রণাম।)

কর্তা। চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম কি ?

কালী। আজে, আমার নাম গ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ। মহাশয়, আপনি—৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জান্তেন। আমি তাঁরি প্রাতৃপুত্র—

কৰ্তা। কোন্ কৃষ্ণপ্ৰসাদ ঘোষ ?

কালী। আজে, বাঁশবেড়ের—

কর্ত্তা। হাঁ, হাঁ, হাঁ। তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের ভ্রাতৃষ্পুত্র, যিনি শ্রীর্ন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন।

কালী। আজে হাঁ।

কর্ত্তা। বেঁচে থাক, বাপু। বসো। (সকলের উপবেশন।) তুমি এখন কি কর, বাপু ?

কালী। আজে, কালেজে নবকুমার বাব্র সঙ্গে এক ক্লাশে পড়া হয়েছিল, এক্ষণে কর্ম কাজের চেষ্টা করা হচ্যে।

কর্তা। বেশ, বাপু। তোমার স্বর্গীয় খুড়া মহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন। বাবা, আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেঠা হই, তা জান ?

কালী। আজে।

কর্তা। (স্বগত) আহা, ছেলেটি দেখতে শুনতেও যেমন, আর তেমনি সুশীল। আর না হবেই বা কেন? কৃষ্ণপ্রসাদের ভাতুপুত্র কিনা?

কালী। জ্যোঠা মহাশয়, আজ নবকুমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুন—

কর্ত্তা। কেন বাপু, তোমরা কোথায় যাবে ?

কালী। আজে আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিণী নামে একটা সভা আছে, সেখানে আজ মিটাং ° হবে।

कर्छ। कि मडा वन्ता वाशु ?

কালা। আজ্ঞে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা।

কর্তা। সে সভার কি হয় ?

কালী। আজে, আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চচা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিং জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিভা আলোচনার জন্তে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধ্র্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কর্ত্তা। তা বেশ কর। (স্বগত) আহা, কৃষ্ণপ্রসাদের আতুম্পুত্র কিনা! আর এ নবকুমারেরও তো আমার ঔরদে জন্ম। (প্রকাশে) তোমাদের শিক্ষক কে বাপু ?

কালী। আজে, কেনারাম বাচম্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কালেজের প্রধান অধ্যাপক—

কর্তা। ভাল, বাপু, ভোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি ?

কালী। (স্বগত) আ মলো! এতক্ষণের পর দেখ্ছি সাল্লে। (প্রকাশে) আজে—শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপ্দেবের বিন্দা দৃতী।

কর্তা। কি বল্লে, বাপু ?

নব। আজে, উনি বল্ছেন শ্রীমন্তগবদ্গীতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কর্ত্তা। জয়দেব ? আহা, হা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরদ-সাগর।

কালী। জ্যেঠা মহাশয়, যদি আজ্ঞে হয় তবে এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

কণ্ডা। কেন, বেলা দেখ ছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা তোমরা, বাপু, এত সকালে যাবে কেন ?

কালী। আজে, আমরা সকাল সকাল কর্মা নির্বাহ করবো বলে সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগ্লে পাছে বেমো-টেমো হয়, এই ভয়ে সকালে মীট্<sup>১</sup> করি। কর্তা। তোমাদের সভাটা কোথায়, বাপু ? কালী। আজে, সিক্দার পাড়ার গলিতে।

কর্ত্তা। আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে। দেখো যেন অধিক রাত্তি করোনা।

নব এবং কালী। আজে না।

িউভয়ের প্রস্থান।

কর্ত্তা। (স্বগত) এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাঁই, তাতে করে ছেলেটিকে কি এক্লা পাঠ্য়ে ভাল কল্যেম ? (চিন্তা করিয়া) একবার বাবাজীকে পাঠ্য়ে দি না কেন, দেখে আসুক ব্যাপারটাই কি ? আমার মনে যেন কেমন সন্দেহ হচ্চে যে নবকে যেতে দিয়ে ভাল করি নাই।

[ প্রস্থান।

#### দিতীয় গৰ্ভাঙ্ক

সিক্দার পাড়া খ্রীট্।
(বাবাজীর প্রবেশ।)

বাবাজী। (স্বগত) এই তো সিকদার পাড়ার গলি, তা কই?
নব বাবুর সভাভবন কই? রাধে কৃষ্ণ। (পরিক্রমণ।) তা, দেখি, এই
বাড়ীটিই বুঝি হবে। (দারে আঘাত।)

নেপথ্যে। ভূমি কে গা? কাকে খুঁজ চো গা?

বাবাজী। ওগো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বাড়ী ?

নেপথো। ও পুঁটা দেক্তো লা, কোন্ বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘা মাচেচ ? ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো।

বাবাজী। (স্বগত) প্রভো, তোমারি ইচ্ছে। হায়, এত দিনের পর কি মাতাল হলেম।

নেপথ্যে। ভূই বেটা কে রে? পালা, নইলে এখনি চৌকিদার ডেকে দেবো।

বাবাজী। (বেগে পরিক্রমণ করিয়া সরোষে) কি আপদ্। রাধে কৃষ্ণ। কর্ত্তা মহাশয়ের কি আর লোক ছিল না, যে তিনি আমাকেই এ

কর্মে পাঠালেন ? (পরিক্রমণ।) এই দেখ চি একজন ভদ্রলোক এদিকে আস্চে, তা একেই কেন জিজ্ঞাসা করি নে।

#### ( একজন মাতালের প্রবেশ।)

মাতাল। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) ওগো, এখানে কোথা যাত্রা হচ্চে গা ?

বাবাজী। তা বাব্, আমি কেমন করে বল্বো ? মাতাল। সে কি গো ? তুমি না সং সেজেচ ?

বাবাজী। রাধে কৃষ্ণ।

মাতাল। তবে, শালা, তুই এখানে কচিচস্ কি ? হা: শালা।

প্রস্থান।

বাবাজী। কি সর্বনাশ। বেটা কি পাষগু গা। রাধে কৃষ্ণ। এ গলিতে কি কোন ভদ্রলোক বসতি করে গা।—এ আবার কি! (অবলোকন করিয়া) আহাহা, স্ত্রীলোক ছটি যে দেখতে নিতান্ত কদাকার তা নয়। এঁরা কে!—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। (একদৃষ্টে অবলোকন।)

( ছই জন বারবিলাসিনীর পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে করিতে প্রবেশ।)

প্রথম। ওলো বামা, গুরো পোড়ারমুখোর আক্রেল দেখ্লি? আমাদের সঙ্গে যাচ্চি বলে আবার কোথায় গেল ?

দিতীয়। তবে বৃঝি আস্ত্যে আস্ত্যে পদীর বাড়ীতে ঢুকেচে। তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতোভাগাকে রেখেচিস। আমি হলে এত দিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্তুম।

প্রথম। দাঁড়া না, বাড়ী যাই আগে। আজ মুড়ো খেল্পরা দে বিষ ঝাড়বো। আমি ভেমন বান্দা নই, বাবা। এই বয়েদে কত শত বেটার নাকের জলে, চক্ষের জলে করে ছেড়েচি। চল্ না, আগে মদনমোহন দেখে আসি; এসে ওর প্রাদ্ধ কর্বো এখন।

দ্বিতীয়। তুই যদি তাই পারবি তা হলে আর ভাবনা কি—ও থাকি, ঐ মোল্লার মতন কাচা খোলা কে একটা দাঁড়্য়ে রয়েছে, দেখ ? প্রথম। ই্যা তো, ই্যা তো। এই যে আমাদের দিকে আসচে। ওলো বামা, ওটা মোল্লা নয় ভাই, রদের বৈরিগী ঠাকুর। ঐ যে কুঁড়োজালি হাতে আছে। (হাস্ত করিয়া) আহাহা, মিন্ষের রকম দেখ্না—যেন তুলসীবনের বাঘ।

বাবাজী। (নিকটে আসিয়া) ওগো, তোমরা বল্তে পার, এখানে জ্ঞানতর জিণী সভা কোথা ?

দ্বিতীয়। তরঙ্গিণী আবার কে? (থাকিকে ধারণ করিয়া হাস্ত।) বাবাজী, তরঙ্গিণী তোমার বই ুমীর নাম বুঝি !

প্রথম। আহা, বাবাজী, তোমার কি বন্ধুমী হার্যেচে? তা পথে পথে কেঁদে বেড়ালে কি হবে? যা হবার তা হয়েচে, কি করবে ভাই? এখন আমাদের সঙ্গে আদবে তো বল?—কেমন বামা, ভেক নিতে পারবি?

দ্বিতীয়। কেন পারব না ? পাঁচ সিকে পেলিই পারি। কি বল, বাবাজী।

প্রথম। বাবাজী আর বলবেন কি ? চল্ আমরা বাবাজীকে হরিবোল দিয়ে নিয়ে যাই। বল হরি, হরিবোল।

বাবাজী। (স্বগত) কি বিপদ্। রাধে কৃষ্ণ। (প্রকাশে) না বাছা, তোমরা যাও, আমার ঘাট্ হয়েছে।

বিতীয়। হোঁ, আমরা যাব বই কি ? তোমার তো দেই তরঙ্গিণী বই আর মন উঠবে না ? তা, আমরা যাই, আর তুমি এইথানে দাঁড়্য়ে দাঁড়্য়ে কাঁদ। (বাবাজীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া) "সাধের বন্ধুমী প্রাণ হার্য়েছে আমার"।

[ তুই জন বারবিলাসিনীর প্রস্থান।

বাবাজী। আঃ, কি উৎপাত। এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল।—
কোথাই বা সভা আর কোথাই বা কি । লাভের মধ্যে কেবল আমারি
যন্ত্রণা সার। (পরিক্রমণ করিয়া) যদি আবার ফিরে যাই তা হলে
কর্ত্রাটি রাগ করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম। এখন করি কি ।
(চিন্তাভাবে অবস্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) হোঁ, ভাল
হয়েচে, এই একটা মুস্কিল্আসান আস্চে, ওর পিছনের আলোয় আলোয়

এই বেলা প্রস্থান করি—না—ও মা, এ যে সারজন সাহেব, রোঁদ ফিরতে বেরয়েচে দেখিচি; এখানে চুপ করে দাঁড়য়ে থাকলে কি জানি যদি চোর বল্যে ধরে ? কিন্তু এখন যাই কোথা ? (চিন্তা) তাই ভাল, এই আড়ালে দাঁড়াই—ও মা, এই যে এসে পড়লো। (বেগে পলায়ন।)

( সারজন ও চৌকিদারের আলোক লইয়া প্রবেশ।)

সার। হালো'! চওকীডার! এক আডমী ওচার ডৌড়কে গিয়ানেই ?

চৌক। নেই ছাব, হামতো কৃচ নেহি দেখা।

সার। আলবট গিয়া, হাম্ ডেকা। টোম্ জল্ডী ডওড়কে যাও, উষ্টরফ ডেকো, যাও—যাও—জল্ডী যাও, ইউ সুওর।

চৌকি। (বেগে অন্ত দিকে গমন করিতে করিতে) কোন্ হেয় রে, খাড়া রও।

সার। ড্যাম ইওর আইজ—ইঢার, ইউ ফুল°।

চৌক। (ভয়ে) হাঁ ছাব, ইধর্। (বেগে প্রস্থান।)

সার। (ক্রোধে) আ! ইফ আই কোন কোচ হিমº—

নেপথ্যে। (উচ্চৈঃম্বরে) পাকড়ো পাকড়ো—উহুহুহুহু

নেপথ্যে। আমি যাচ্চি বাবা, আর মারিদ নে বাবা, দোহাই বাবা, ভোর পায়ে পড়ি বাবা।

নেপথ্যে। শালা চোটা, ভোমারা ওয়ান্তে দৌউভ়কে হামারা জান গীয়া।

নেপথ্যে। উহুঁ হুঁ হুঁ ভূঁ—বাবা, আমি চোর নই বাবা, আমি ভেকধারী বৈষ্ণব, বাবা।

( वावाकीरक लहेशा क्वीकिमारतत প्रावन । )

সার। আ ইউ, টোম্ চোট্টা হেয় ?

বাবাজী। (সত্রাসে) না সাহেব বাবা, আমি কিছু জানি নে, আমি—গ্যে, গ্যে, গ্যে—

সার। তেং ইওর গো, গ্যে, গ্যে,—চুপরাও, ইউ ব্রডী নিগর্, ডেকলাও টোমারা ব্যেগ মে কিয়া হেয়। (বলপূর্ব্বক মালা গ্রহণ করিয়া আপনার গলায় পরিধান ) হা, হা, হা, হা! বাপ রে বাপ,—হাম বড়া
হিণ্ডু হুয়া—রাচে, কিস্ ডে! হা, হা, হা!

বাবাজী। (সত্রাসে) দোহাই সাহেব মহাশয়, আমি গরিব বৈষ্ণব, আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দেও।— (গমনোগুত।)

চৌক। খাড়া রও, শালা।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—দোহাই কোম্পানির।

সার। হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্লাক্জাট্\*। ইয়েচ্ ব্যেগমে \* আওর কিয়া হেয় ডেকে গা। (ঝুলি বলপ্র্বেক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভূতলে পতন।)

সার। দেট্দ্ রাইট্! ইউ স্টি ডেভল্'। কেস্কা চোরি কিয়া!
(চৌকিদারের প্রতি) ওস্কো ঠানেমে লে চলো।

বাবাজী। দোহাই দাহেবের, আমি চুরি করি নি, আমাকে ছেড়ে দেও—দোহাই ধর্মঅবভার, আমি ও টাকা চাই নে।

দার। সো নেই হোগা, টোম্ ঠানেমে চলো—কিয়া ? টোম্ যাগে নেই ? আল্বট্ যানে হোগা।

• कोकि। हन्त, थातिम हन्।

বাবাজা। দোহাই কোম্পানির—আমি টাকা কড়ি কিছুই চাই নে; তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে য্। ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেও, বাবা।

সার। (হাস্তমুখে) কিয়া? টোম্ নেই মাংটা। (আপন জেবে টাকা রাখিয়া চৌকিদারের প্রতি) ওয়েল্ দেন্, ' হাম্ ডেক্টা ওস্কা কুচ্ কম্বর নেই, ওস্কো ছোড় ডেও।

বাবাজী। (সোল্লাসে) জয় মহাপ্রভূ।

চৌকি। (বাবাজীর প্রতি জনান্তিকে) তোম্ হাম্কো তো কুচ্ দিয়া নেহি —আচ্ছা যাও, চলা যাও।

বাবাজী। না দাদা, আমি একবার জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় যাব।
চৌকি। হাঁ হাঁ, ঐ বাড়ীমে—ও বড়া মজাকি জাগ্গা হেয়।
সার। ডেকো চোকীডার, রোপেয়াকা বাট্—(ওপ্তে অঙ্গুলি প্রদান।)
চৌকি। যো ছকুম, খাবিন্।

সার। মম্! ইজ্দি ওয়ার্ড, মাই বয়<sup>১৩</sup>। আবি চলো। [সারজন ও চৌকিদারের প্রস্থান।

বাবাকী। রাধে কৃষণা আঃ বাঁচলেম; আজ কি কুলগ্নেই বাড়ী থেকে বের্য়েছিলেম। ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সারজন্ বেটারও হাতপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে—নইলে আজকে কি হাজতেই থাক্তে হতো, না কি হতো, কিছু বলা যায় না।

( হোটেল বাক্স লইয়া হুই জন মুটিয়ার প্রবেশ।)

এ আবার কি ? রাধে কৃষ্ণ—কি হুর্গন্ধ। এ বেটারা এখানে কি আন্ছে ? (অস্তে অবস্থিতি।)

প্রথম। ইঃ, আজ্ যে কত চিজ্ পেটিয়েচে তার হিসাব নাই, মোর গর্দান্টা যেন বেঁকে যাচেচ।

দ্বিতীয়। দেখ্মামু, এই হেঁত্ বেটারাই ত্নিয়াদারির মজা করে তেলে। বেটারগো কি আরোমের দিন, ভাই।

প্রথম। মর বেকুফ্, ও হারাম্থোর বেটারগো কি আর দিন আছে ? ওরা না মানে আল্লা, না মানে ভেবতা।

দ্বিতীয়। লেকীন্ ক্যেবল এই গরুখেগো বেটারগো দৌলতেই মোগর পোঁচ্বর এত ফেঁপে ওট্তেচে; দাম হলেই বেটারা বাহুড়ের মাফিক ঝাঁকে ঝাঁকে আসে পড়ে; আর কত যে খায়, কৃত যে পিয়ে যায়, তা কে বল্ভি পারে।

প্রথম। ও কাদের মেঁয়া, মোদের কি সারারাত এহানে দেঁড়য়ে থাক্তি হবে ? দরওয়ানজীকে ডাক না। ও দরওয়ানজী। এ মাড়ুয়াবাদি শালা গেল কোহানে ?—ও দরওয়ানজী; দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্ হেয় রে। প্রথম। মোরা পোঁচঘরের মুটে গো। নেপথ্যে। আও, ভিতর চলে আও।

ি মুটিয়াগণের প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্যা। এসব কিসের বাক্স ? উ:, থু, থু, রাধে কৃষ্ণ। আমি তো এ জ্ঞানতরঞ্চিণী সভার বিষয় কিছুই বৃধাতে পাচিচ না। নেপথ্যে। বেলফুল। নেপথ্যে। চাই বরোফ্।

( भानो এবং বরফ্ওয়ালার প্রবেশ।)

মালী। বেলফ্ল,—ও দরওয়ানজী, বাবুরো এসেচে।
নেপথ্যে। না, আবি আয়া নেহি, থোড়া বাদ আও।
বরফ। চাই বরফ—কি গো দরওয়ানজী।
নেপথ্যে। তোম্বি খোড়া বাদ আও।

মালী এবং বরফ্ওয়ালার প্রস্থান।

বাবাজা। (স্বগত) কি সর্বনাশ, আমি তো এর কিছুই ব্রুতে পাচিচনা।

নেপথ্যে দূরে। বেলফুল— চাই বরোফ!

( যন্ত্রীগণ সহিত নিতম্বিনী আর পয়োধরীর প্রবেশ।)

নিত। কাল্ যে ভাই কালীবাবু আমাকে ব্রোগু খাইয়েছিল—উ:, আমার মাথাটা যেন এখনো ঘুচে। আজ যে ভাই আমি কেমন করে নাচ্বো তাই ভাব্চি।

পয়ো। আমার ওখানেও সদানন্দ বাবু কাল ভারি ধুম লাগিয়েছিল। আজ কাল সদানন্দ ভাই ধুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মানুয আর হৃটি পাওয়া ভার।

यद्यो। চল, ভিতরে যাওয়া যাউক্। ও দরওয়ানজী।

নেপথা। কোন্ হায় ?

পয়ে। বলি আগে হ্য়র খোলো, তার পরে কোন্ হায় দেখতে পাবে এখন।

নেপথ্যে। ৩:, আপ্লোক হাায়, আইয়ে।

্যন্ত্রীগণ ইত্যাদির প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) এ কি চমৎকার ব্যাপার ? এরা তো কশ্বী দেখতে পাচিচ। কি সর্ব্বনাশ। আমি এভক্ষণে বুঝতে পাচিচ কাগুটা কি। নবকুমারটা দেখ্চি একবারে বয়ে গেছে। কর্তা মহাশয় এসব কথা শুন্লে কি আর রক্ষে থাকবে ?

#### ( नववाव् अवः कानौवाव्त थादम । )

নব। হা, হা, হা—শ্রীমতী ভগবতীর গীত। তোমার ভাই কি চমংকার মেমরি। °° হা, হা, হা।

কালী। আরে ও সব লক্ষীহাড়া বই কি আমি কখন খুলি না পড়ি, যে মনে থাক্বে।

নব। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ যে বাবাজী হে! কেমন্ ভাই কালা, আমি বলেছিলাম কি না যে কর্ত্তা একজন না একজনকে অবশ্যই আমার পেছনে পেছনে পাঠাবেন; যা হৌক, একে যে আমরা দেখতে পেলেম এই আমাদের পরম ভাগ্য বল্তে হবে।

কালী। বল তো ও বৈষ্ণব শালাকে ধরে এনে একটু ফাউল কাট্লেট্' কি মটন চপ্' খাইয়ে দি—শালার জন্মটা দার্থক হউক।

নব। চুপ কর হে, চুপ কর। এ ভাই ঠাট্টার কথা নয়। ( অগ্রসর হইয়া) কি গো, বাবাজী যে ? তা আপ্নি এখানে কি মনে করে ?

বাবাজা। না, এমন কিছু না, তবে কি না একটা কর্মবশতঃ এই দিগ দিয়ে যাচ্ছিলেম, তাই ভাবলেম যে নববাবুদের সভাভবনটি একবার দেখে যাই।

নব। বটে বটে ? চলুন, ভবে ভিতরে চলুন।

কালী। (জনান্তিকে নবকুমারের প্রতি) আরে করিস্ কি, পাগল ? এটাকে এর ভিতরে নেগেলে কি হবে ? আমরা তো আর হরিবাসর কভ্যে যাচ্চিনে।

নব। (জনান্তিকে কালীর প্রতি) আঃ, চুপ কর না। (প্রকাশে বাবাজীর প্রতি) বাবাজী, একবার ভিতরে পদার্পণ কল্যে ভাল হয় না। বাবাজী। না বাবু, আমার অন্তন্তরে কর্ম আছে, ভোমরা যাও।

[ প্রস্থান।

কালী। বল তো শালাকে ধাঁ করে ধরে এনে না হয় ঘা ছই লাগিয়ে দি।

নব। দরওয়ান।

(দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবা। মহারাজ।

নব। ও লোগ সব আয়া?

দৌবা। জী, মহারাজ। নব। আচ্ছা, ডোম বাও। দৌবা। জো হকুম, মহারাজ।

[ अञ्चान।

নব। আজ ভাই দেখ্চি এই বাবাজী বেটা একটা ভারি হেক্সাম করে বস্বে এখন। বোধ করি, ও ঐ মাগীদের ভিতরে চুক্তে দেখেছে। কালী। পুঃ, তৃমি তো ভারি কাউয়ার্ড শহে। তোমার যে কিছু মরাল করেজ শ্লেই। ও বেটাকে আবার ভয় !—চল।

নব। নাহে না, তুমি ভাই এ সব বোঝ না। চল দেখি গে বেটার হাতে কিছু ও কর্ম করে দিয়া যদি মুখ বন্দ কন্ত্যে পারি।

কালী। নন্সেন্স<sup>১৯</sup>। তার চেয়ে শালাকে গোটাকত কিক্<sup>১০</sup> দিয়ে একেবারে বৈকুঠে পাঠাও না কেন। ডাাম্ দি ত্রুট্<sup>১০</sup>। ও শালাকে এ পৃথিবীতে কে চায় ? ওর কি আর কোন মিসন্<sup>১১</sup> আছে ?

নব। দূর পাগল, এ সব ছেলেমাসুষের কর্ম্ম নয়। চল, আমরা ছজনেই ওর কাছে যাই।

িউভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমান্ত।

#### বিতীয় অঙ্ক

#### প্রথম গর্ভাঙ্ক

দভা।

#### কতিপয় বাবুর প্রবেশ।

চৈতক্য। নব আর কালী যে আজ এত দেরি কর্ছে এর কারণ কি ?
বলাই। আমি তা কেমন করে বল্বো ? ওহে ওদের কথা ছেড়ে
দেও, ওরা সকল কর্মেই লাড়' নিতে চায়, আর ভাবে যে আমরা না হলে
বুঝি আর কোন কর্মাই হবে না।

শিবু। যা বল ভাই, কিন্তু ওরা ত্জনে লেখা পড়া বেশ জানে। বলাই। বিটুইন্ আওয়ার্সেল্বস, এমন কি জানে ?

মহেশ। হাঁা, হাঁা, সকলেরি বিভা জানা আছে। সে দিন যে নব একখানা চিঠি লিখেছিল, তা তো দেখিইছো, তাতে লিগুলি মরের॰ যে ছদিশা তা তো মনে আছে !

বলাই। এতেও আবার প্রাইড্°টুকু দেখেছো ? কালী আবার ওর চেয়ে এক কাটি সরেস্।

চৈতন। আ:, তারা ফ্রেণ্ড মানুষ, ও সকল কথায় কাজ কি ? বিশেষ ওরা আছে বলে তাই আজও সভা চল্ছে—তা জান ?

মহেশ। তা টুরাণ্" বল্বো তার আর ফ্রেণ্ড কি ?

বলাই। আচ্ছা, দে কথা যাউক; আমরাও তো মেম্বর বটে, তবে তাদের হজনের জন্মে আমাদের ওএট্ট করবার আবশ্যক কি ?

শিবু। তাই তো। আমাদের তো কোরম্ হয়েছে, তবে এখন সভার কর্ম আরম্ভ করা যাউক না কেন ?

মহেশ। হিয়র, হিয়র, ১০ আমি এ মোসন্ সেকেও ১১ করি।

বলাই। হা, হা, হা, এতে দেখছি কারো অব্জেক্সন ১৭ নাই, একবার নেম্ কন্ ৬—বাভো ! ১০ হা, হা, হা।

মহেশ। (ঘড়ী দেখিয়া) নটা বাজতে কেবল পাঁচ মিনিট বাকী আছে, বোধ করি নব আর কালী আজ এলো না, তা আমি চৈতন বাবুকে চ্যারম্যান্ প্রোপোজ্<sup>3</sup> করি।

সকলে। হিয়র, হিয়র!

চৈতন। (গাতোত্থান করিয়া) জেটেল্মেন্, ° আপনারা অর্থ্রহ করে আমাকে যে পদে নিযুক্ত কল্লেন, তার কর্ম আমি যত দূর পারি প্রাণপণে চালাতে কস্থর করবো না,—নাউ টু বিজ্নেস্ °।

সকলে। হিয়র, হিয়র। (করতালি।)

চৈতন। (উচ্চম্বরে) খানসামা—বেয়ারা—

নেপথ্যে। জী, আজে।

চৈতন। গোটা ছই ব্রাণ্ডি আর তামাক নে আয়। (উপবিষ্ট হইয়া) যদি কারো বিয়ার থেতে ইচ্ছা হয় তো বল।

বলাই। এমন সময়ে কোন্ শালা বিয়ার খায়।

नकला। हियुत्र, हियुत्र।

( খানসামা এবং বেয়ারার মত্ত এবং তামাক লইয়া প্রবেশ।)

চৈতন। সব্বাবুলোক্কো সরাব দেও, (সকলের মগ পান) আর বোতল গ্লাস সব হিঁয়া ধর্ দেও।

খান। আচ্ছা বাবু।

[বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান।

চৈতন। বেয়ারা—ঐ থেম্টাওয়ালীদের ডেকে দে তো। আর দেখ, খানিকটে বরফ্ আন্।

বেয়ারা। যে আজে।

[ প্রস্থান।

বলাই। আমি আমাদের নতুন চেয়ারমেনের হেল্থ<sup>১৮</sup> দিতে চাই। সকলে। হিয়ার, হিয়ার (মগুপান করিয়া) হিপ, হিপ, হুরে, হুরে<sup>১৯</sup>।

( নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং যন্ত্রীগণের প্রবেশ )

চৈতন। আরে এসো, বসো। কেমন ভাই, চিন্তে পার ? তবে ভাল আছ তো ? (সকলের উপবেশন।)

নিত। যেমন রেখেছেন।

চৈতন। আমি আর তোমাকে রেখেছি কই ? আমার কি তেমন কপাল ?

সকলে। ব্রাভো, হিয়ার, (করতালি)।

চৈতন। ও পয়োধরি, একট্ এদিকে সরে বসো না।

পয়ো। না, আমি বেশ আছি।

চৈতন। (দ্বিতীয়ের প্রতি) বলাই বাবু, এঁদের একটু কিছু, খাওয়াও না।

চৈতন। এই এসো (সকলের মগ্রপান)।

শিবৃ। (চতুর্থের প্রতি) ও শালা, তুই ঘুমুচ্চিস না কি ?

মহেশ। (হাই তুলিয়া) না হে তা নয়, ঘুমবো কেন ?—নব আদে নি বটে ?

সকলে। (হাস্ত করিয়া) ব্রাভো, ব্রাভো।

চৈতন। (পয়োধরীর হস্ত ধারণ করিয়া) একটি গাও না ভাই।

পয়ো। এর পর হলে ভাল হয় না ?

চৈতন। না না, পরে আবার কেন ? শুভ কর্ম্মে বিলম্বে কাজ কি।

পয়ো। আচ্ছা তবে গাই, ( যন্ত্রীদিগের প্রতি ) আড়খেম্টা।

গীত

বাগিণী শহরা, তাল ধেন্টা।
এখন কি আরু নাগর তোমার
আমার প্রতি, তেমন্ আছে।
নৃতন্ পেয়ে পুরাতনে
তোমার সে যতন্ গিয়েছে॥
তখন্কার ভাব থাক্তো যদি,
তোমায় পেতেম্ নিরবধি,
আখন্, ওহে গুণনিধি,
আমায় বিধি বাম্ হয়েছে।
যা হবার্ আমার হবে,
তুমি তো হে স্কখে রবে,
বল দেখি শুনি তবে,
কোন্ নতুনে মন্ মজেছে॥

সকলে। কিয়াবাং, সাবাস্, বেঁচে থাক বাবা, জীতা রও বাবা।

চৈতন। ও বলাই বাবু, তুমি কেমন সাকী হে ?

বলাই। সাকী আবার কি ?

टिह्न । य भन दिस जारक भात्मीरक माकी वरन।

শিবু। (গাইয়া) "গর্ইয়ার নহো সাকী" া—ভা, এসো (সকলের মতা পান)।

চৈতন। চুপ কর তো, কে যেন উপরে আস্ছে না ?

বলাই। বোধ করি নব আর কালী-

#### ( नव এवः कोनीत खरवम । )

সকলে। (সকলে গাত্রোখান করিয়া) হিপ্ হিপ ্ ছরে। কালী। (প্রামন্তভাবে) ছবে, ছবে।

নব। বসো, ভাই, সকলে বসো, (সকলের উপবেশন) দেখ ভাই, আজ আমাদের এক্সকিউজ<sup>১</sup>° কর্ত্তে হবে, আমাদের একটু কর্ম ছিল বলে তাই আসতে দেরি হয়ে গেচে।

শিবু। (প্রমন্তভাবে) ভাট্স এ লাই ১ ।

নব। (কুদ্ধভাবে) হোয়াট, ১৯ তুমি আমাকে লায়র ১৯ বল ? তুমি জান না আমি তোমাকে এখনি শুট ১৪ করবো ?

চৈতন। (নবকে ধরিয়া বসাইয়া) হাঃ, যেতে দেও, থেতে দেও, একটা ট্রাইফ্লীং° কথা নিয়ে মিছে ঝকড়া কেন ?

নব। ট্রাইফ্রীং!—ও আমাকে লাইয়র ' বল্লে—আবার ট্রাইফ্লীং ? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্লে না কেন ? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বল্লে না কেন ? তাতে কোন্ শালা রাগতো ? কিন্তু—লাইয়র—এ কি বরদাস্ত হয়।

চৈতন। আরে যেতে দেও, ও কথার আর মেলন<sup>১৭</sup> করো না। (উপবেশন করিয়া।)

নব। কি গো পয়োধরি, নিতম্বিনি, তোমরা ভাল আছ তো ? পয়ো। হাঁা, আমরা তো আছি ভাল, কিন্তু তোমায় যে বড় ভাল

দেখচি নে—এখন ভোমাকে ঠাণ্ডা দেখলে বাঁচি।

নব। আমি তো ঠাণ্ডাই আছি, তবে এখন গরম হবো—ওহে বলাই, একটু ব্রোণ্ড দেও তো।

সকলে। ওহে আমাদের ভূলো নাহে। (সকলের মতপান।) নব। ওহে কালী, তুমি যে চুপ করে রয়েচো।

কালী। আমি ঐ বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একেবারে অবাক্ হয়েতি। শালা এদিকে মালা ঠক্ ঠক্ করে, আবার ঘুষ খেয়ে মিথ্যা কথা কইতে স্থাকার পেলে ? শালা কি হিপক্রাট ১৮।

নব। মরুক, সে থাক্। ও প্রোধরি, তোমরা একবার ওঠ না, নাচটা দেখা যাক।

সকলে। না না, আগে তোমার ইস্পীচ ১৯।

নব। (গাত্রোত্থান করিয়া) আচ্ছা; জেণ্টেলম্যেন, আপনারা সকলে এই দেয়ালের প্রতি একবার চেয়ে দেখুন; এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখ্চেন, এই সকল একত্র করে পড়লে "জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা" পাওয়া যায়।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেন্টেলম্যেন, এই সভার নাম জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা—আমরা সকলে এর মেম্বর—আমরা এখানে মীট কর্যে যাতে জ্ঞান জ্বন্ম তাই করে থাকি—এগু॰° উই আর জলি গুড ফেলোজ্° ।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার, উই আর জলি গুড ফেলোজ।

নব। জেণ্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুক্লে জন্ম, কিন্তু আমরা বিভাবলে স্থপরষ্টিসনের ° শিকলি কেটে ফ্রী ° হয়েছি; আমরা পুতুলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফর্মেশন ° যাতে হয় তার চেষ্টা কর।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেন্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট° কর—ভাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলও প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টকর দিতে পারবে—নচেৎ নয়।

সকলে। হিয়ায়, হিয়ার।

নব। কিন্তু জেন্টেলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল্ত অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনভার দালান; এখানে যার যে খুদি, সে তাই কর। জেন্টেলম্যেন, ইন দি নেম্ অব ফ্রীডম, লেট্ অস এঞ্চয় আওরসেল্ভস্। ১৭ (উপবেশন।)

मकरल। हिशात, हिशात, —हिभ, हिभ, हरत, हु—ता: निवति इन —বি ফ্রী—লেট অস এঞ্জয় আওরসেল্ভস্।

নব। ওহে বলাই, একবার সকলকে দেও না।

বলাই। আচ্ছা,—এই এদো ( সকলের মন্তপান )।

নব। তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক। কম্, ওপেন্ দি বল্, মাই বিউটিস্ত ।

পয়ো, নিত। নৃত্য এবং গীত।

নব। কিয়াবাৎ, জীতা রও। বেঁচে থাক, ভাই।

কালী। হুরে, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর।

সকলে। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর্ । (করতালি)।

নব। চল ভাই, এখন সপর টেবিলে<sup>5</sup>° যাওয়া যাউক।

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া)—থুী চিয়ার্স ফর<sup>•</sup> আমাদের চ্যারম্যান—

নব। ও পয়োধরি, তুমি, ভাই, আমার আরম্ নেও।

পয়ো। তোমার কি নেবো, ভাই १

নব। এসো, আমার হাত ধর।

কালী। ও নিতম্বিনি, তুমি ভাই, আমাকে ফেভর° কর। আহা। কি সফ্ট⁵॰ হাত।

সকলে। ব্রাভো। (করতালি।)

[ য্ন্ত্রীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তবলা। ও ভাই, দেখো তো ও বোতলটায় আর কিছু আছে কি না।

বেহালা। কৈ, দেখি ? হাা, আছে। এই নেও (উভয়ের মন্তপান)।

তবলা। আঃ, খাসা মাল যে হে। নেপথ্যে। হিপ, হিপ, হুরে।

বেহালা। চল ভাই এক ছিলিম গাঁজার চেষ্টা দেখি গিয়ে—এ ব্রাণ্ডিতে আমাদের সানে না।

[ সকলের প্রস্থান।

#### দিতীয় গভাঙ্ক

#### नवक्षात वाव्य भग्नमन्मित ।

প্রসরময়ী, নৃত্যকালী, কমলা এবং হরকামিনী আসীন।

প্রসন্ন। এই নেও—

নৃত্য। কি খেল্লে ভাই !

প্রসন্ন। চিড়িতনের দহলা।

নৃত্য। আরে মলো, চিড়িতন যে রঙ, ত্রপ খেল্লি কেন ?

প্রসন্ন। তুই, ভাই, মিছে বকিস্কেন? হাতে রঙ না থাকে পাস দেযা।

ৰুত্য। এই এসো, আমি টেকা মারলেম।

হর। এই নেও।

নুত্য। ও কি ও, পাস দিলে যে ?

হর। হাতে জ্রপ না থাকলে পাস দোবো না তো কি করবো।

মৃত্য। এস কমল, এবার ভাই তোমার খেলা।

কমলা। আমি ভাই বিবি দিলাম।

নৃত্য। মর, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন ?

कमला। वाः विवि प्राप्ता ना त्वा कि ? সায়েव काथा ?

নৃত্য। এই যে সাহেব আমার হাতে রয়েছে—?

কমলা। আমি তো ভাই আর জান নই।

ন্বতা। মর্ ছুঁড়ি, খেলার ইসারায় বুঝতে পারিস্ নে ? তোর মোতন বোকা মেয়ে তো আর ছটি নাই লা, তুই যদি তাস না খেল্তে পারিস্ তবে খেলতে আসিস্ কেন ! কমলা। কেন, খেলতে পারবো না কেন ?

নৃত্য। একে কি কেউ খেলা বলে? তুই আমার টেক্কার উপর বিবি দিলি।

কমলা। কেন? বিবিটে ধরা গেলে বুঝি ভাল হতো?

হর। আর ভাই, মিছে গোল করিস্ কেন?

নৃত্য। (কমলার প্রতি) কি আপোদ, যখন সায়েব আমার হাতে আছে তখন তোর আর ভয় কি ?

কমলা। বস, তুই পাগল হলি না কি লো ? তোর হাতে সাহেব তা আমি টের পাব কেমন করে লা ?

নৃত্য। তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস্ তবে অবিশ্যি টের পেতিস্।

কমলা। ও প্রসন্ন, শুনলি তো ভাই, এমন কি কখন হয় ? বিবি ধরা গেমে, বিবি পালাবার বাগ পেলে কি কেউ তা ছাড়ে ?

নেপথ্যে। ও প্রসন্ন—

প্রসন্ন। চুপ ্কর্লো, চুপ ্কর্, ঐ শোন্, মা ডাকচেন—

নেপথ্যে। ও বোউ—

প্রসর। (উচ্চস্বরে) কি, মা—

নেপথ্যে। ওলো, ভোরা ওখানে কি করচিস্ লা।

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) আমরা মা, দাদার বিছানা পাড়চি।

হর। ও ঠাকুরঝি, তাস যোড়াটা ভাই, মুকোও, ঠাক**রুণ দেখতে** পেলে আর রক্ষে থাকবে না।

প্রসন্ন। (তাস বালিশের নীচে গোপন করিয়া) আয় ভাই আমরা সকলে এই চাদরখানা ধরে ঝাড়তে থাকি; তা হলে মা কিছু টের পাবেন না।

নৃত্য। আরে মলো—আবার টেক্কা—

কমলা। আরে তাতে বয়ে গেল কি ? সায়েব কি বিবিধরতে পারে না ?

হর। তোদের পায়ে পড়ি ভাই চুপ কর্, ঐ দেখ্ ঠাকরুণ উপরে আসচেন। ধর্, সকলে মিলে এই চাদরখানা ধর্।

#### ( गृहिगीत अत्यम । )

গৃহিণী। ওলো, ভোরা এখানে কি করচিদ লা।

প্রসর। এই যে মা, আমরা দাদার বিছানা পাড়িচ্য।

গৃহিণী। ও মা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা বিছানা পাড়তে গেল। তা হবে না কেন ? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না।

মৃত্য। কেন জেঠাইমা, আমরা কলিকালের মেয়ে কেন ?

গৃহিণী। আর তোরা দেখচি একেবারে কুড়ের সদ্ধার হয়ে পড়েচিস্। ভাগ্যে আজ নব বাড়ী নেই, তা নৈলে তো সে এতক্ষণ শুতে আসতো।

প্রসন্ন। হ্যা মা, দাদা আজ কোথায় গেছেন গা ?

গৃহিণী। ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে—?

কমলা। ছোটদাদা কি তবে তাঁর জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় গেছেন ?

হর। (জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি) তবেই হয়েচে। ও ঠাকুরঝি, আজ দেখচি তোর ভারি আহ্লাদের দিন। দেখ, হয়তো তোর দাদা আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ বাধায়।

গৃহিণী। বউ মা কি বল্ছে, প্রসন্ন ?

নেপথ্যে। ও বেমোল, মা ঠাকরুণ কোথায় গো ? কতা মশায় বৈটকখানা থেকে উঠেছেন।

গৃহিণী। তবে আমি যাই, তোরা মা বিছানা করে শীঘ্র নীচে আয়।

প্রেছান।

হর। (সহাস্থা বদনে) ও ঠাকুরঝি। বল্না রে, সে দিন তোর ভাই কি করেছিল !

প্রসন্ন। আঃ, ছি।

নৃত্য। কেন, কেন, কি করেছিল ? বল না কেন, ভাই ?

হর। (সহাস্থ বদনে) বল না ঠাকুরবি। ?

প্রসন্ন। না, ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস্, তবে এই আমি চল্লেম।

নৃত্য। কেন ? বল না কি হয়েছিল। ও ছোট বউ, তা তুই ভাই বল্। হর। তবে বলবো ? সে দিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটি চুমো খেলেন; ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জ্বলে ব্যস্ত, তা তিনি বললেন যে—কেন!
এতে দোষ কি ? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমে৷ খায়, আর আমরা
কলেই কি দোষ হয় ?

প্রসন্ন। ছি, যাও মেনে, বউ।

নৃত্য। ও মা, ছি। ইংরিজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা।

হর। আরও শোন্না, আবার বাবু বলেন কি !--

প্রসন্ন। তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে লো ?

হর। কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতেও যায় না, আর বোনের গায়েও হাত দেয় না, আর যা করুক; সে যা হউক, ঠাকুরঝি, তুই ভাই ভোর দাদাকে নে না কেন ? আমি না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি; ভোর ভাতার তো ভোকে একবার মনেও করে না। তা নে, তুই ভাই, ভোর দাদাকে নে।

প্রসন্ন। হাঁা, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নে থাক্। নেপথাে। ছোড় দেও হামকো।

নেপথ্যে। তোমার পায়ে পড়ি, দাদাবাবু, এত চেঁচ্য়ে কথা কয়ো না, কতা মশায় ঐ ঘরে ভাত খাচেচন।

নেপথ্যে। ডেম কতা মশায়! আমি কি কারো তকা রাখি? কমলা। ঐ যে ছোট্দাদা আসচেন।

্ৰতা। আয়, ভাই, আমরা লুক্<mark>য়ে একটু তামাসা দেখি।</mark>

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) না ভাই, আমার আর ওসব ভাল লাগে না। আঃ, সমস্ত রাভটা মুখ থেকে প্যান্ধ আর মদের গন্ধ ভক্ ভক্ কর্যে বেরোবে এখন, আর এমন নাক্ ডাকুনি—বোধ করি মরা মান্ত্রপত শুন্লে জেগে উঠে! ছি।

কমলা। আয় লো আয়। (সকলের গুপ্তভাবে অবস্থিতি।)

( নববাবুকে লইয়া বৈছনাথের প্রবেশ। )

নব। (প্রমন্তভাবে) বোদে—মাই গুড ফেলো —ভোকে আমি রিফরম্ কভ্যে চাই। তুই বুঝলি ?

বোদে। যে আজে।

নব। বোদে,—একটা বিয়ার—না, ঐ ব্রাণ্ডি ল্যাও।

বৈশ্য। যে আজে, আপনি যেয়ে ঐ বিছানায় বস্থন। আমি ব্রাণ্ডি এনে দিচ্ছি! (স্বগত) দাদাবাবু যদি শীঘ্র ঘুমিয়ে না পড়ে, ভবেই দেখছি আজ একটা কাণ্ড হবে এখন। কতা এঁকে এমন দেখলে কি আর কিছু বাকী রাখবেন।

নব। (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও—ব্রাণ্ডি ল্যাও—জল্দি। বৈছ। আজে, এই যাই।

প্রস্থান।

নব। (স্বগত) ড্যাম কত্তা—ওল্ড ফুল আর কদ্দিন বাঁচবে ? আমি প্রাণ থাকতে এ সভা কখনই এবলিশ কর্তে পারবো না। বুড়ো একবার চখ বুজলে হয়, তা হলে আর আমাকে কোন্ শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে ? হা, হা, হা, ওট আই এঞ্জয় মিসেল্ফ ? (উচতেখরে) ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি সর্বনাশ। ওলো ঠাকুরবি— প্রসন্ন। (ঐ) কি ?

হর। ঐ দেখচিস্, কতা ঠাকরুণের ঘরে ভাত থেতে বসেছেন। প্রসন্ন। তা আমি কি করবো ?

হর। তুই, ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে চুপ্ করতে বল না। প্রসন্ন। (সভয়ে) ও মা, তা তো ভাই আমি পারবো না।

হর। (সহাস্থ্য বদনে) আঃ, তায় দোষ কি ? তুই তো ভাই আর কচি মেয়েটি নোস, যে বেটাছেলের মুখ দেখলে ডরাবি ? যা না লা।

নব। ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। ও মা। কি সর্বনাশ। (অগ্রসর হইয়া) কর কি ? কর্ত্তা বাড়ীর ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, তা জান ?

নব। (সচকিতে) এ কি ? পয়োধরী যে ? আরে এসো, এসো। এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভাল বাস, যে এর জ্ঞাে ক্লেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ—হা, হা, হা, এসো, এসো। (গাত্রোখান।)

হর। ও ঠাকুরঝি, কি বক্চে বৃঝতে পারিস্ ভাই ? প্রসন্ন। (সহাস্থ বদনে) ও, ভাই, ভোদের কথা, আমি আর ওর কি বঝবো ? নব। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) এসো ভাই, আমি তোমার ডেম্ড স্বেভ্°। এসো—(ভূতলে পতন।)

হর, প্রসন্ন, ইত্যাদি। (অগ্রসর হইয়া) ও মা, এ কি হলো। (ক্রন্দন।)

নেপথ্যে ৷ কেন, কেন, কি হয়েছে ?

#### ( গৃহিণীর পুনঃপ্রবেশ।)

গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ কি? এ আমার সোনার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচেছে ও মা, কি হলো ? (কেন্দন করিতে করিতে) ওঠো বাবা, ওঠো। ও মা, আমার কি হলো। ও মা, আমার কি হলো। ও প্রসর, তুই ওঁকে একবার শীঘ্র ডেকে আন্ তোলা। (প্রসরের প্রস্থান) ও মা, ও মা, আমার কি হলো। (ক্রন্দন।)

নৃত্য। উঃ, জেঠাই মা, দেখ, দাদার মুখ দিয়ে কেমন একটা বদ্গন্ধ বেকচ্ছে।

গৃহিণী। উঃ, ছি! তাই তোলো। ও মা, এ কি সর্বনাশ! আমার তুধের বাছাকে কি কেউ বিষ টিষ্ খাইয়ে দিয়েছে না কি? ও মা, আমার কি হবে! (ক্রন্দন।)

#### ( প্রসন্নের সহিত কর্তার প্রবেশ। )

কৰ্তা। একি !

গৃহিণী। এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে পড়েছে। ও মা, আমার কি হবে।

কর্তা। (অবলোকন করিয়া সরোষে) কি সর্বনাশ, রাধে কৃষ্ণ। হা ছুরাচার। হা নরাধম। হা কুলাঙ্গার।

গৃহিণী। (সরোষে) এ কি ? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় না কি ? যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন করেয় বক্চো কেন ?

কর্তা। (সরোষে) সোনার নব। হাা। ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন মুন খাইয়ে মেরে ফেল্তে পার নি ?

নব। হিয়র, হিয়র, হুরে।

গৃহিণী। ও মা, আবার কি হলো। এমন এলোমেলো বক্চে কেন ? ও মা, ছেলেটিকে ভো ভূতে টুতে পায় নি।

কর্তা। তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই ? তুমি কি দেখ্তে পাচ্চ না যে ও লক্ষীছাড়া মাতাল হয়েছে ?

নব। হিয়র, হিয়র।

কর্ত্তা। (সরোধে) চুপ, বেহায়া, তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই ?

নব। ভাগম লজ্জা, মদ্ ল্যাও।

कर्छ। अन्त (छ। ?

গৃহিণী। ও মা, আমার এ হুধের বাছাকে এ সব্ কে শেখালে গা ?

কর্তা। আর শেখাবে কে ? এ কল্কাতা মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্র লোকের বসতি করা উচিত ?

গৃহিণী। ও মা, তাই তো, এত কে জানে, মা ?

কর্ত্তা। কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো। এ লক্ষ্মাছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এ বানরটা একটু ঘুমুক—

नव । हिश्रत, हिश्रत, आहे मारक कि तिरक्षानूमन ।

কর্তা। হায়, আমার বংশেও এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল ?

গৃহিণী। ও প্রসন্ধ, ও কমলা, ওলো তোরা মা এখানে একটু থেকে আয়।

[ কর্তা এবং গৃহিণীর প্রস্থান।

হর। (অপ্রসর হইয়া) ও ঠাকুরঝি, এই ভাই তোর দাদার দশা দেখ। হায়, এই কল্কেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই। হে বিধাতা। তুমি আমাদের উপর এত বাম হলে কেন ?

প্রসন্ন। তা এ আজ আর নতুন দেখিলি না কি ? জ্ঞানতর্ঞিণী সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।

হর। তা বই আর কি, ভাই ? আজকাল কল্কেডায় যাঁরা লেখা পড়া শেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্ম। তা ভাই দেখ দেখি, এমন স্বামী থাকলিই বা কি আর না থাকলিই বা কি। ঠাকুরঝি! তোকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি। (দীর্ঘনিশ্বাস) ছি, ছি, ছি। (চিস্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ্ মাস খ্যেয়ে চলাচলি কল্লেই কি সভ্য হয় ?— একেই কি বলে সভ্যতা?

( যবনিকা পতন।)

### ইংরাজী কথার অর্থ

#### প্রথমান্ত

#### প্রথম গর্ভাঙ্ক

| 5              | धवनिभं ००० : १ ,०           | $\phi_1\phi_1\phi_j$                    | রহিত।                 |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 2              | भविकित्रम् निष्ठे           | nen jos                                 | <b>ठांमात्र विह</b> । |
| v              | পূতার                       | 113                                     | चझ।                   |
| 8              | সেভ্,                       | *** (                                   | রকা।                  |
| ¢              | <b>ब्याटिख</b>              | 0.00                                    | উপস্থিতি।             |
| હ              | <b>हर</b> ्                 | 444                                     | চুপ কর।               |
| ٩              | <b>जरे मि थिং</b> ् ः       | ***                                     | তাই তো চাই।           |
| b <sup>u</sup> | প্রেজর                      | \$ 4 A                                  | व्यादमान ।            |
| ٦              | মনি ম্যাটারে 🕥 👵 🔧          | ***                                     | টাকার বিষয়ে।         |
| 50             | ७७ क्लान्द्रम 👵             | 7*7                                     | উত্তম সেনাধ্যক্ষ।     |
| 35             | গ্যেরিসনে 🗼 🖂               | 0,0,0                                   | হুর্গে।               |
| 25             | প্রোবিষ্ণন্ । ১ ১ বুল ১ ১ ১ | ***                                     | থাজদামগ্রী।           |
| 20             | षाहे तम का का का            | 4 6 6                                   | আমি বলি।              |
| 28             | বিএরের                      | •••                                     | <b>म्हा</b> ।         |
| 36             | উই্ল্সনের                   |                                         | উইশ্সন সাহেবের।       |
| 20             | <b>ফ্যামিলির</b>            | ***,                                    | পরিবারের।             |
| 59             | क्रांत्म .                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | শ্ৰেণীতে।             |
| 56             | ওল্ড ফুল                    | ***                                     | ৰুড় পাগল।            |
| 50             | মেমরি                       | * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ন্মরণশক্তি।           |
| 20             | মিটিং                       | ***                                     | সভা।                  |
| 52             | শীট্                        | ***                                     | সভাৰ উপস্থিত হওন।     |
|                |                             |                                         |                       |

#### দ্বিতীয় গৰ্ভাম্ব

| 5 | शंदन | *** | এ কি ?            |          |
|---|------|-----|-------------------|----------|
| 2 | ইউ   |     | তুমি।             |          |
|   |      |     | জুই কি কাণা ?   এ | দকে বানর |

| 8   | ইফ আই ক্যেন ক্যাচ্ হিম্       | •••   | ষত্যপি আমি ভাহাকে ধত্যে পারি। |
|-----|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| ¢   | था है छ                       | •••   | मत् (वर्णे ।                  |
| ৬   | <b>(रुः हे</b> खब             | •••   | ছেড়ে দে তোর।                 |
| ٩   | ইউ ব্লডী নিগব্                | •••   | তুই কাল ভূত।                  |
| ъ   | ব্যেগ                         | ***   | थनिया।                        |
| ۵   | হোল্ভ ইউর টং, ইউ ব্লাক্ জট্   | ***   | চুপ কর্ ভাম পশু।              |
| ٥٥  | ব্যেগ্মে                      | ***   | থলিয়ার ভিতরে।                |
| 22  | मिहेन बारेहे! रेखे रुपि एडवन् | ***   | বটে বটে, ক্বফ পিশাচ!          |
| 25  | असम् तम्                      | ***   | ভবে।                          |
| 20  | मम्! हेष्ट्रि अवार्ष, मारे दव | 4.0.  | <b>ह</b> थ्।                  |
| 78  | মেমবি                         | * * * | স্মরণশক্তি।                   |
| 20  | কাউল্ কট্লেট্                 | ***   | वामभक्षीय मारम।               |
| 20  | মটঞ্প                         | ***   | মেবের ঐ।                      |
| 59  | কাউয়ার্ড                     | • • • | ভীক।                          |
| \$6 | মবাল করেজ                     |       | আন্তরিক সাহস।                 |
| 25  | নম্পেন্স                      | ***   | नित्रर्थक भवा।                |
| २०  | <b>কি</b> ক্                  | ***   | পদাযাত।                       |
| 23  | <b>णा</b> म् नि क्हे          | •••   | मक्क, भागा !                  |
| २३  |                               | •••   | रिषयनियुक्त कर्मा।            |
|     |                               |       |                               |

#### ষিতীয় অঙ্ক

#### প্রথম গর্ভাঙ্ক

| > | नीष्                  | *** | প্রাধান্ত।                |
|---|-----------------------|-----|---------------------------|
| ą | বিটুইন্ আওয়ারসেল্ভস্ | *** | আমাদের বিবেচনায়।         |
| v | লিগুলি মবের           | ••• | একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক। |
| 8 | প্রাইড                | *** | मर्शि ।                   |
| ¢ | ফেণ্ড                 | *** | वक् ।                     |
| • | <b>টুরুথ</b> ্        | *** | সত্য।                     |
| ٦ | মেম্বর                |     | সভাসদ্।                   |
| b | अवर्                  | *** | অপেক্ষা করণ।              |

#### একেই কি বলৈ সভাতা ?

| 2          | কোরম্                                 | ***   | কোন সমাজে যত লোক বৈঠক              |
|------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|
|            |                                       |       | করিলে কার্যাদিন্ধি হয়—ইতি         |
|            |                                       |       | বামকমল দেন।                        |
| ٥٥         | हिश्रव, हिश्वव                        | •••   | শোন হে শোন।                        |
| 22         | মোদন দেকেও                            | •••   | এও আমার মত।                        |
| 52         | অবজেক্সন                              | •••   | বাধা।                              |
| 20         | तम् कन्                               | ***   | সকলেই বে এ বিষয়ে সন্মত।           |
| \$8        | বাভো                                  | •••   | मार्वाम् ।                         |
| 50         | চ্যারম্যান প্রোপোজ                    | ***   | সভাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা। |
| 26         | <i>(</i> क् <b>र</b> जे <b>गर</b> भन् | •••   | ट्र मरशास्त्रभग।                   |
| ٥٩         | नाउँ টু विक्रतम ।                     | ***   | এস, এখন কর্ম আরম্ভ করা বাউক।       |
| 36         | চেয়ারমেনের হেলথ                      | •••   | সভাধ্যক্ষের স্বাস্থ্য।             |
| 25         | হিপ্হিপ্, হুরে হুরে                   | ***   | मार्वाम मार्वाम ।                  |
| २०         | এক্দকিউজ                              |       | ক্ষা করা।                          |
| २ऽ         | ভাট্ন এ লাই                           | ***   | मिथा क्यां।                        |
| રર         | হোয়াট                                |       | কি ?                               |
| २७         | লায়র                                 |       | भिथावानी।                          |
| ₹8         | শুট                                   | •••   | श्वनि क्या।                        |
| 20         | <b>টাইঙ্গী</b> ং                      | ***   | সামাক।                             |
| રહ         | नार्यद                                | •••   | भिथातारी।                          |
| 29         | মেন্                                  | •••   | উল্লেখ ।                           |
| <b>2</b> b | হিপক্রীট                              |       | ভণ্ডতপৰী।                          |
| २३         | इंग्लीह                               | * * 1 | বক্তৃতা।                           |
| ٥.         | এপ্ত                                  |       | এবং ।                              |
| ره         | উই আর জলি গুড ফেলোজ                   | •••   | আমরা দকলেই মঞ্জার মাহুষ।           |
| ७२         | হু পর্ষ্টিদনের                        | •••   | পৌত্তলিক ধর্ম্মের।                 |
| ७७         | ফী                                    | •••   | <b>भ्रूक, चा</b> धीन।              |
| <b>७</b> 8 | সোসীয়াল বিফর্মেগন                    | ***   | আচার ব্যবহারাদি, শভ্যতা।           |
| ७८         | এজুকেট                                |       | निकातान।                           |
| ৩৬         | C                                     | ***   | স্বাধীনতার হর্ম্য।                 |
| ত্ৰ        | क्षिण्डेनस्मन, हेन पि त्मम चर की      | ডৰ    | ट्र मत्रामग्रान! अन, आमता          |
|            | লেট অস এঞ্চ আওরসেল্ভ                  | 7     | স্বাধীন হয়ে স্থপ ভোগ করি।         |
| <b>6</b> 6 |                                       |       | হে হন্দরীব্য, নৃত্য স্বায়ম্ভ কর।  |

#### মধুস্দন-গ্রন্থাবলী

৩৯ ফর এভব --- চিরকালের নিমিত্ত।

৪১ খী চিয়াগ কর্ ... ভিনবার চীংকার।

৪২ ফেভর ··· অমূগ্রহ।

**८० मक**्षे ... (कांभन।

#### দ্বিতীয় গৰ্ভাক

**১** ভাষে ··· মর্।

२ मार्टे ७७ टक्टना ' • • ट्र व्यामाद श्रियद ।

৩ রিফরম্ ১ 🖟 ••• সভ্যা

ওপ্ট আই এয়য় য়িসেশ্ফ ··· আমি কি হৃপভোগ করবো না।

🖫 ভ্যাম্ভ স্লেভ্ \cdots কীতদাস।

१ दियात, दियात, व्याहे त्नत्क मि त्राकानुमन त्नान त्नान, वामात्र धरे मछ।

# বুড় সালে ক্রিড বিভীয় সংস্করণ হইতে ]

#### নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ভক্তপ্রসাদ বাবু। পঞ্চানন বাচম্পতি। আনন্দ বাবু। গদাধর। হানিফ গাজি। রাম।

পুঁটি। কতেমা ( হানিফের পত্নী।) ভগী। পঞ্চী।

## वू जानित्व चार दां।

#### প্রথমান্ত

#### প্রথম গর্ভাঙ্ক

পুষ্বিণীতটে বাদামতলা।

গদাধর এবং হানিফ্ গাজীর প্রবেশ।

হানি। (দীর্মনিখাস পরিত্যাগ করিয়।) এবার যে পিরির দরগায় কত ছিল্লি দিছি তা আর বল্বো কি। তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠ্লো না। দশ ছালা ধানও বাড়ী আন্তি পাল্লাম না—খোদাতালার মজ্জি!

গদা। বিষ্টি না হল্যে কি কখনও ধান হয় রে ? তা দেখ্ এখন কন্তাবাবু কি করেন।

হানি। আর কি কর্বেন ? উনি কি আর খাজনা ছাড়বেন ? গদা। তবে তুই কি কর্বি ?

হানি। আর মোর মাথা কর্বো! এখনে মলিই বাঁচি। এবার যদি লাঙ্গলখান্ আর গরু হুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম। হা আরা। বাপ্ দাদার ভিটোটও কি আথেরে ছাড়তি হলো।

গদা। এই যে কত্তাবাবু এদিকে আস্চেন। তা আমিও তোর হয়ে ছুই এক কথা বলতে কস্থুর করব্যো না। দেখ্ কি হয়।

#### ( ভক্তবাবুর প্রবেশ।)

হানি। কতাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হারে হান্ফে, তুই বেটা তো ভারি বজ্জাত। তুই খাজনা দিস্ নে কেন রে, বল তো? (মালা জপন।)

হানি। আগ্যে কতা, এবারহার ফসলের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ্ হয়েচেন। ভক্ত। তোদের ফসল হোক আর না হোক তাতে আমার কি বয়ে গেল।

হানি। আগ্যে, আপনি হচ্যেন কতা-

ভক্ত। মর্ বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল্—খাজনা দিবি কি না।

হানি। কন্তাবাবু, বন্দা অনেক কল্যে রাইওৎ, এখনে আপনি আমার উপর মেহেরবানি না কল্যি আমি আর যাবো কনে। আমি এখনে বারোটি গোণ্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।

ভক্ত। তুই বেটা তো কম বজ্জাত্ নস্রে। তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন্ তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্। গদা—

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। এ পাজি বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্বে করে দে আয় তো।

গদা। যে আজে। (হানিফের প্রতি) চল্রে।

হানি। কতাবাবু, আমি বড় কাঙ্গাল রাইওং। আপনার খায়ে পরেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাবো কনে ?

ভক্ত। নে যা না—আবার দাঁড়াস কেন ?

গদা। চলুনা।

হানি। দোয়াই কত্তার, দোয়াই জ্মীদারের। (গদার প্রতি জনান্তিকে) তুই ভাই আমার হয়ে তুএট্টা কথা বলু না কেন !

গদা। আচ্ছা। তবে তুই একটু সরে দাঁড়া। (ভক্তের প্রতি জনান্তিকে) কতাবাবু—

ভক্ত। কিরে—

্ গদা। আপনি হান্ফেকে এবারকার মতন মাফ্ করুন।

ভক্ত। কেন ?

গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন ?

ভক্ত। না।

গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্বো। বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলে পিলে হয় নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোণা।

ভক্ত। ( মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে ) আঁ্যা, আঁ্যা, বলিস্ কি রে ?

গদা। আজে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বল্চি ? আপনি ভাকে দেখতে চান্ ভো বলুন। /

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাজের গন্ধ ভক্তক্ করে বেরোয় তা মনে হল্যে বমি এসে।

গদা। কতাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। (চিস্তা করিয়া) মুসলমান। যবন! মেচ্ছ। পরকালটাও কি নষ্ট করবো ?

গদা। মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি ? আপনি না আমাকে কত বার বলেছেন যে ঞীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কতোন।

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি ? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে;—বড় স্থুন্দরী বটে, আঁয়া ? আচ্ছা ডাক, হান্ফেকে ডাক।

গদা। ও হানিফ, এদিকে আয়।

হানি। আঁা, কি ?

ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে তুই বাদবাকি টাকা কবে দিবি বলু দেখি ?

হানি। কতামশায়, আল্লাতালা চায় তো মাস ছাড়েকের বিচেই দিতি পারবো।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে পয়সাগুলো দেওয়ান্জীকে দে গে।

হানি। (সহর্ষে) য্যাগ্যে কন্তা, (স্বগত) বাঁচ্লাম! বারো গণ্ডা প্রসা তো গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধ্যে আনেছি, যদি বড় পেড়াপিড়ি কন্তো তা হলি সব দিয়ে ফ্যালতাম্। (প্রকাশে) সালাম কন্তা। ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। এ ছুঁড়াকে তো হাত কত্যে পারবি ?

গদা। আজে, তার ভাবনা কি ? গোটা কুড়িক্ টাকা ধরচ কল্যে—

ভক্ত। কু-জি টা-কা। বলিস্ কি?

গদা। আজে এর কম হবে না, বরঞ্চ জেয়াদা নাগলেও নাগদে পারে, হাজারো হোক ছুঁড়ী বউমান্থ কি না।

ভক্ত। আচ্ছা, আমি যখন বৈটকখানায় যাবো তখন আসিদ্, টাকা দেওয়া যাবে।

গদা। যে আজে।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে ? বাচম্পতি না ?

#### ( বাচস্পতির প্রবেশ।)

কে ও ? বাচস্পতি দাদা যে। প্রণাম। এ কি ?

বাচ। আর ছঃথের কথা কি বলবো, এত দিনের পর মা ঠাকুরুণের পরলোক হয়েছে। (রোদন।)

ভক্ত। বল কি ? তা এ কবে হলো ?

বাচ। অন্ত চতুর্থ দিবস।

ভক্ত। হয়েছিল কি ।

বাচ। এমন কিছু নয়, তবে কি না বড় প্রাচীন হয়েছিলেন।

ভক্ত। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। এ বিষয়ে ভাই আক্ষেপ করা বুথা।

বাচ। তা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এ দায় হতে যাতে মুক্ত হই তা আপনাকে কত্যে হবে। যে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেআপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ভক্ত। আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা আর কেন ?

বাচ। না, সে তো গিয়েইছে—"গতস্ত শোচনা নান্তি"—সে তো এমনেও নেই অমনেও নেই, তবে কি না আপনার অনেক ভরদা করে থাকি, তা, যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। ভক্ত। আমার ভাই এ নিতান্ত কুসময়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার টাকা ধাজনা দাখিল কত্যে হবে।

বাচ। আপনার এ রাজসংসার। মা কমলার কুপায় আপনার অপ্রতুল কিসের? কিঞ্ছিৎ কটাক্ষ কল্যে আমার মত সহস্র লোক কত দায় হতে উদ্ধার হয়।

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার করে উঠি, এমন তো আমার কোন মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অগুত্তরে চেষ্টা কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্যে পারি।

বাচ। বাবৃজী, আপনি হচ্যেন ভৃষামী, রাজা; আপনার সম্মুখে তো আর অধিক কিছু বলা যায় না; তা আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন্। (দীর্ঘনিখাস) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হল্যেম।

ভক্ত। প্রণাম।

[ বাচস্পতির প্রস্থান।

আঃ, এই বেটারাই আমাকে দেখ্ছি ডুবুলে। কেবল দাও! দাও!
দাও! বই আর কথা নাই। ওরে গদা—

গদা। আজেএএ।

ভক্ত। ছুঁড়ী দেখ্তে খুব ভাল তো রে!

গদা। কত্তামশায়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো।

ভক্ত। কোন্ইচ্ছে ?

গদা। আজে, ঐ যে ভট্চাজ্যিদের মেয়ে। আপনি যাকে— ( অর্দ্ধোক্তি )—তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

ভক্ত। হাঁ। হাঁ। ছুঁড়ীটে দেখ তে ছিল ভাল বটে (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ। প্রভো তুমিই সত্য। তা সে ইচ্ছের এখন কি হয়েছে রে ?

গদা। আজে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। হান্ফের মাগ তার চাইতেও দেখুতে ভাল।

ভক্ত। বলিস্ কি! আঁা ! আজ রাত্রে ঠিক্ঠাক্ কত্যে পারবি তো !

গদা। আজে, আজ না হয় কাল পরশুর মধ্যে করে দেব।

•

ভক্ত। দেখ, টাকার ভয় করিস্না। যত খরচ লাগে আমি দেব। গদা। যে আজে। (স্বগত) কত্তাটি এমনি খেপে উঠলিই তো আমরা বাঁচি,—গো মড়কেই মুচির পার্বণ।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও—কে ও রে ?

গদা। আজে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাঁচি। জল আন্তে আস্চে।

ভক্ত। কোন্ভগীরে?

গদা। আজে, পীতেম্বরে তেলীর মাগ।

ভক্ত। ঐ কি পীতাম্বরের মেয়ে পঞ্চী ? এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।

গদা। আজে, ও আজ ছদিন হলো খণ্ডরবাড়ী থেকে এসেছে।

ভক্ত। (স্বগত) "মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অগ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥" আহা। "কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥"

গদা। (স্বগত) আবার ভাব লাগ্লো দেখচি। বুড়ো হলে লোভাত্তি হয়; কোন ভালমন্দ জিনিস সাম্নে দিয়ে গেলে আর রক্ষে থাকে না।

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজেএএ।

ভক্ত। এদিকে কিছু কত্যে টত্যে পারিস ?

গদা। আজে, ও বড় সহজ কথা নয়। ওর বড়মানুষের ঘরে বিয়ে হয়েছে শুনেছি।

#### ( कनमी नरेशा ভগী এব পঞ্চীর প্রবেশ।)

ভক্ত। ওগো বড়বউ, এ মেয়েটি কে গা ?

ভক্ত। এই কি তোমার সেই পাঁচি ? আহা, ভাল ভাল, মেয়েটি বেঁচে থাকুক্। তা এর বিয়ে হয়েছে কোথায় ?

ভগী। আজে খানাকুল कृष्णनगरत পালেদের বাড়ী।

ভক্ত। হাঁ, হাঁ, তারা খুব বড়মান্থৰ বটে। তা জামাইটি কেমন গা ?

ভগী। (সগর্কে) আছে, জামাইটি দেখতে বড় ভাল। আর কল্কেতায় থেকে লেখা পড়া শেখে। শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাকি বড় ভাল বাসেন, আর বছরং এক একখানা বই দিয়ে থাকেন।

ভক্ত। তবে জামাইটি কল্কেতাতেই থাকে বটে ?

ভগী। আভ্রে হাঁ। মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত করে এনেছি তার আর কি বল্বো। বড় ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই ঘটে।

ভক্ত। হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছু জার নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি তবে আর কিলে পারবো। (প্রকাশে) ও পাঁচি, একবার নিকটে আয় তো তোকে ভাল করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই আবার ডাগর ডোগরটি হয়ে উঠেচিস্।

ভগী। যা না মা, ভয় কি ? কন্তাবাবুকে গিয়ে দণ্ডবং কর, বাবু যে তোর জেঠা হন।

পঞা। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া স্বগত) ও মা। এ বুড় মিন্সে তোকম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেল্তে চায় না কি? ও মা, ছি। ও কি গো। এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর্।

ভক্ত। (স্বগত) "শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।" আহাহা!

ভগী। আপনি কি বল্ছেন ?

ভক্ত। না। এমন কিছু নয়। বলি মেয়েটি এখানে কদ্দিন থাক্বে।

ভগী। ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা আছে।

ভক্ত। (স্বগত) তা হলেই হয়েছে। ধনপ্তয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ আক্ষেহিণী সেনা সমরে বধ করেন,—আমি কি আর এক মাসে একটা ভেলার মেয়েকে বশ কভ্যে পারবো না ? (প্রকাশে) কৃষ্ণ হে ভোমার ইচ্ছে।

ভগী। কতাবাবু! আপনি কি বল্ছেন !

ভক্ত। বলি, পীতাম্বর ভায়া আজ কোথায় ?

ভগী। সে মুনের জত্যে কেশবপুরের হাটে গেছে।

ভক্ত। আসবে কবে ?

ভগী। আজে চার পাঁচ দিনের মধ্যে আস্বে বলে গেছে। কত্তাবাবু, এখন আমরা তবে ঘাটে জল আনতে যাই।

ভক্ত। হাঁ, এসো গে। ভগী। আয়, মা, আয়।

[ভগী এবং পঞ্চীর প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) পীতেশ্বরে না আসতে২ এ কর্মটা সার্তে পার্লে হয়। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! ছুঁড়ী কি স্করী। কবিরা যে নবযৌবনা স্ত্রীলোককে মরালগামিনী বলে বর্ণনা করেন, সে কিছু মিধ্যা নয়। (প্রকাশে) ও গদা—

গদা। আজে। (স্বগত) এই আবার সাল্যে দেখ্চি।

ভক্ত। কাছে আয় না। দেখ, এ বিষয়ে কিছু কতো পারিস্?

গদা। কন্তামশায়। এ আমার কর্ম নয়। তবে যদি আমার পিসী পারে তা বলতে পারি নে।

ভক্ত। তবে যা, দৌড়ে গিয়ে তোর পিসীকে এসব কথা বল্গে। আর দেখ, এতে যত টাকা লাগে আমি দেবো।

গদা। যে আজ্ঞে, তবে আমি যাই। (গমন করিতে২) কত্তা আন্ধকে কল্লভক্ত, তা দেখি গদার কপালে কি ফলে।

[ প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। আহা, ছুঁড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে। তা দেখি কি হয়।

## ( চাকরের গাড়ু গামছা লইয়া প্রবেশ।)

এখন যাই, সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় উপস্থিত হলো। (গাত্তোত্থান করিয়া) দীনবন্ধো! তুমিই যা কর। আঃ, এ ছুঁড়ীকে যদি হাত কভ্যে পারি।

িউভয়ের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হানিক্ গাজীর নিকেতন-সমূখে।

( হানিফ্ এবং ফতেমার প্রবেশ। )

হানি। বলিস্ কি ? পঞ্চাশ টাকা ? ফতে। মুই কি আর ঝুঁট কথা বল্ছি।

হানি। (সরোষে) এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁছদের বিচে আর ছজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারীগো জানে মারের, তাগোর সব লুটে লিয়ে, তার পর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মূলুকে এনছাফ আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গোরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার এত বড় মক্ছর। আমি গরিব হলাম বলো বয়ে গেলো কি? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকুরী করেছে আর মোর বুন কখনো বারয়ে গিয়ে তো কসবগিরি করে নি। শালা—

ফতে। আরে মিছে গোসা কর কেন ? ঐ দেখ, যে কুটনী মাগীকে মোর কাছে পেট্য়েছ্যাল, সে ফের এই দিগে আসতেচে।

হানি। গস্তানীর মাথাটা ভাঙ্তি পাতাম, তা হলি গা-টা ঠাণ্ডা হতো।

ফতে। চল, মোরা একটু তফাতে দাঁড়াই, দেখি মাগী আস্তে কি করে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## ( পুঁটির প্রবেশ।)

পুঁটি। (চতুদিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) থু, থু। পাতিনেড়ে বেটাদের বাড়ীতেও আসতে গা বমি বমি করে। থু, থু। কুঁকড়র পাখা, পাঁাজের খোসা। থু, থু। তা করি কি ? ভক্তবাবু কি এ কর্ম্মে কখনও ক্ষান্ত হবে। এত যে বুড়, তবু আজো যেন রস উতলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বচ্ছর ওর কম্ম কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার কিছু ঠিকানা নাই। (সহাস্থ বদনে) বাবু এদিকে আবার পরম বৈষ্টব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান্—ফি

সোমবারে হবিষ্যি করেন—আ মরি, কি নিষ্ঠে গা! (চিন্তা করিয়া) সে যাক্ মেনে, দেখি এখন এ মাগীকে পারি কি না। পীতেম্বরে তেলীর মেয়েকে এসব কথা বলতে ভয় পায়। সে তো আর ছঃখী কাঙ্গালের বউ নয় যে ছই চার টাকা দেখলে নেচে উঠ্বে। আর ভক্তবাব্র যদি যুবকাল থাকতো তা হলেও ক্ষতি ছিলো না। ছুঁড়ী যদি নারাজ হয়ে রাগ্তো তা হলেও ক্ষতি ছিলো না। ছুঁড়ী যদি নারাজ হয়ে রাগ্তো তা হলেও ক্ষতি ছিলো না। ছুঁড়ী যদি নারাজ হয়ে রাগ্তো তা হলেও মুক্তী করেই উড়য়ে দিতেম। তা দেখি, এখানে কি হয়। (উচৈঃস্বরে) ও ফতি। ছুই বাড়ী আছিস্!

নেপথ্যে। ও কে ও ? পুঁটি। আমি, একবার বেরো তো।

#### ( ফতেমার প্রবেশ।)

ফতে। পুঁটি দিদি যে, কি খবর ?

পুঁটি। হানিফ্কোথায় ?

ফতে। সে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতি গেছে।

পুঁটি। (স্বৰ্গত) আপদ্ গেছে। মিন্দে যেন যমের দূত (প্রকাশে) ও ফতি, তুই এখন বলিস্ কি ভাই ?

ফতে। কি বলবো?

পুঁটি ৷ আর কি বলবি ৷ দোণার খাবি, দোণার পরবি, না এখানে বাঁদী হয়ে থাক্বি !

ফতে। তা ভাই যার যেমন নদিব্। তুই মোকে জওয়ান খদম্ ছেড়ে একটা বুড়র কাছে যাতি বলিস্, তা সে বুড় মলি ভাই আমার কি হবে ?

পুঁটি। আঃ! ও সব কপালের কথা, ও সব কথা ভাবতে গেলে কি কাজ চলে! এই দেখ পঁচিশটে টাকা এনেছি। যদি এ কম করিস্ তো বল্, টাকা—দি; আর না করিদ্ তো তাও বল্, আনি চল্লেম।

ফতে। দাঁড়া ভাই, একটু সবুর কর না কেন।

পুঁটি। তুই যদি ভাই আমার কথা শুনিস্ তবে ভোর আর দেরি করে কাজ নেই।

ফতে। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা ভাই, দে, টাকা দে।

পুঁটি। দেখিস্ ভাই, শেষে যেন গোল না হয়।

ফতে। তার জন্মে ভয় কি ? আমি সাঁজের বেলা তোদের বাড়ীতে যাব এখন্। দে, টাকা দে। তা ভাই, এ কথা তো কেউ মালুম্ কত্যি পারবে না ?

গুঁটি। কি সর্বনাশ! তাও কি হয়। আর এ কথা লোকে টের পেলে আমাদের যত লাজ তোর তো আর তত নয়। আমরা হল্যেম হিঁত্, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুলমান নাই, তোরা রাঁড় হল্যে আবার বিয়ে করিস্।

ফতে। (সহাস্থ বদনে) মোরা রাঁড় হলিয় নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস্বল্ দেখি। সে যা হৌক মেনে, এখন দে, টাকা দে।

शूँ है। এই न।

ফতে। (টাকা গণনা করিয়া) এ যে কেবল এক কম পাঁচ গণ্ডা টাকা হলো।

পুঁটি। ছ টাকা ভাই আমার দস্তরি।

ফতে। না, না, তা হবে না, তুই ভাই ছ টাকা নে।

পুঁটি। না ভাই, আমাকে না হয় চারটে টাকা দে।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই বাকি ছটো টাকা ফিরিয়ে দে।

পুঁটি। এই নে—আর দেখ্, তুই সাঁজের বেলা ঐ আঁব-বাগানে যাস্, তার পরে আমি এসে তোকে নে যাবো।

ফতে। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা।

পুঁটি। দেখ ভাই, এ কম মানুষের টাকা নয়, এ টাকা বজ্জাতি করে হজম করা তোর আমার কম্ম নয়, তা এখন আমি চল্লেম।

[ প্রস্থান।

### ( হানিফের পুন:প্রবেশ।)

হানি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সরোধে) হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হল্যি গা জুড়য়। হা আল্লা, এ কাফের শালা কি মুসলমানের ইজ্জত মাত্যি চায়। দেখিস্ ফতি, যা কয়ে দিছি, যেন ইয়াদ্ থাকে, আর তুই সম্ঝে চলিস্; বেটা বড় কাফের, যেন গায়-টায় হাত না দিতি পায়। ফতে। তার জন্মি কিছু ভাবতি হবে না। ঐ দেখ, এদিকে কেটা আস্তেচে, আমি পালাই।

প্রস্থান।

## ( বাচম্পতির প্রবেশ।)

বাচ। (স্বগত) অনেক কাষ্টের দেখ্ছি আবশ্যক হবে, তা ঐ প্রাচীন তেতুলগাছটাই কাটা যাউক না কেন? আহা! বাল্যাবস্থায় যে ঐ বৃক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি তা স্মরণপথারাত হল্যে মনটা চঞ্চল হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দূর হোক্, ও সব কথা আর এখন ভাবলে কি হবে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও হানিফ গাজী।

হানি। আগ্যে, কি বল্চো ?

বাচ। ওরে দেখ, একটা তেতুলগাছ কাট্তে হবে, তা তুই পারবি ?

হানি। পারবো না কেন ?

বাচ। তবে তোর কুড়ালিখানা নে আমার সঙ্গে আয়।

হানি। ঠাকুর, কতাবাবু এই ছরাদের জন্মি তোমাকে কি দেছে গা ?

বাচ। আরে ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্ । যে বিঘে কুড়িক বন্ধত্রে ছিল তা তো তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে জানালেম, তা তিনি বল্যেন যে এখন আমার বড় কুসময়, আমি কিছু দিতে পার্ব্যো না; তার পরে কত করে বল্যে কয়ে পাঁচটি টাকা বার করেছি। (দীর্ঘনিশ্বাস) সকলি কপালে করে।

হানি। (চিন্তা করিয়া) ঠাকুর, একবার এদিকে আসো তো, তোমার সাথে মোর থোড়া বাৎ চিত্ আছে।

বাচ! কি বাৎ চিত্, এখানেই বলু না কেন ?

হানি। আগ্যে না, একবার ঐদিকে যাতি হবে।

বাচ। তবে চল।

্উভয়ের প্রস্থান।

## ( ফতেমার এবং পুঁটির পুন:প্রবেশ।)

পুঁটি। না ভাই, ও আঁব-বাগানে হলো না।

ফতে। তবে তুই ভাই মোকে কোপায় নিয়ে যেতে চাস্ তা বদ ?

পুঁটি। দেখ, ঐ যে পুখুরের ধারে ভাঙ্গা শিবের মন্দির আছে, সেইখানে তোকে যেতে হবে, তা তুই রাত্চার ঘড়ীর সময় ঐ গাহতলায় দাঁড়াস, তার পরে আমি এসে যা কত্যে হয় করে কন্মে দেবো।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই যা, দেখিস্ ভাই এ কথা যেন কেউ টের টোর না পায়।

পুঁটি। ওলো, তুই কি কায়েত না বামণের মেয়ে যে তোর এতো ভয় লো !

ফতে। আমি যা হই ভাই, আমার আদ্মি এ কথা টের পাল্যি আমাগো হুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।

পুঁটি। (সত্রাসে) সে সন্তি কথা। উঃ! বেটা যেন ঠিক্ যমদূত।
তবে আমি এখন যাই।

[ প্রস্থান।

ফতে। (স্বগত) দেখি, আজ রাতির বেলা কি তামাশা হয়; এখন যাই, খানা পাকাই গে।

প্রস্থান 🖹

## ( বাচস্পতি এবং হানিফের পুনঃপ্রবেশ।)

বাচ। শিব। শিব। এ বয়সেও এতো। আর তাতে আবার যবনী। রাম বলো। কলিদেব এত দিনেই যথার্থরপে এ ভারতভূমিতে আবিভূতি হলেন। হানিফ্, দেখ, যে কথা বল্যেম তাতে যেন খুব সতর্ক থাকিস্। এতে দেখছি আমাদের উভয়েরই উপকার হত্যে পারবে।

হানি। য্যাগো, তার জন্মি ভাবতি হবে না। বাচ। এখন চল্। ভোর কুড়ালি কোথায়? হানি। কুরুল্থান ব্ঝি ক্ষেতে পড়ে আছে। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমান্ত।

## দ্বিতীয়াম

### প্রথম গর্ভাঙ্ক

## ভক্তপ্রসাদ বাব্র বৈটকখানা।

### ভক্তবাবু আসীন।

ভক্ত। (স্বগত) আঃ! বেলাটা কি আজ আর ফুরবে না ? (হাই তুলিয়া) দীনবদ্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পঞ্চী ছুঁড়ীকে পাওয়া হৃষ্ণর, কি হৃঃথের বিষয়! এমন কনকপদ্মটি তুলতে পাল্লেম নাহে! সসাগরা পৃথিবীকে জয় করেয় পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হল্যেন। যা হৌক, এখন যে হান্ফের মাগ্টাকে পাওয়া গেছে এও একটা আহলাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী দেখতে মন্দ নয়, বয়স অয়, আর নবযৌবনমদে একবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে যৌবনে কুকুরীও ধন্য। (চতুদ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ইঃ! এখনও নাহেবে ভোপ্রায় তুই তিন দণ্ড বেলা আছে। কি উৎপাং!

#### ( जानम वावृत প্রবেশ।)

কে ও, আনন্দ নাকি ? এসো বাপু এসো, বাড়ী এসেছো কবে ?

আন। (প্রণাম ও উপবেশন করিয়া) আজে, কাল রাত্রে এসে পৌছেছি।

ভক্ত। তবে কি সংবাদ, বল দেখি শুনি।

আন। আজে, সকলই সুসংবাদ। অনেক দিন বাড়ী আসা হয় নি বল্যে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি।

ভক্ত। তাবেশ করেছো। আমার অম্বিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ? আমা। আজে, অম্বিকার সঙ্গে কল্কেতায় তো আমার প্রায় রোজই সাক্ষাৎ হয়।

ভক্ত। কেন ? তুমি না পাথুরেঘাটার থাক ?

আন। আজে, পাক্তেম বটে, কিন্তু এখন উঠে এদে খিদিরপুরে বাসা করেছি! ভক্ত। অম্বিকার লেখাপড়া হচ্যে কেমন ?

আন। জেঠা মহাশয়, এমন ক্লেবর্ ছোকরা তো হিন্দুকালেজে আর ছটি নাই।

ভক্ত। এমন কি ছোকরা বল্লে, বাপু ?

আন। আজে, ক্লেবর্, অর্থাৎ স্থচতুর-মেধাবী।

ভক্ত। হাঁ। হাঁ। ও তোমাদের ইংরাজী কথা বটে ? ও সকল, বাপু, আমাদের কাণে ভাল লাগে না। জহীন কিম্বা চালাক্ বল্লে আমরা বুঝতে পারি। ভাল, আনন্দ। তুমি বাপু অতি শিষ্ট ছেলে, তা বল দেখি, অম্বিকা তো কোন অধ্যাচরণ শিখ্ছে না।

আন। আজে, অধর্মাচরণ কি?

ভক্ত। এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গান্ধানের প্রতি ঘুণা, এই সকল খ্রীষ্টিয়ানি মত— ১০০০ চন্টান্তির সকল শ্রীষ্টিয়ানি মত—

আন। আজে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ করে বল্তে পারি না।

ভক্ত। আমার বোধ হয় অম্বিকাপ্রসাদ কখনই এমন ক্কর্মাচারী হবে না—দে আমার ছেলে কি না। প্রভো! তুমিই সত্য! ভাল, আমি শুনেছি যে কল্কেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে! কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত, সোণারবেণে, কপালী, তাঁতী, জোলা, তেলী, কলু, সকলই না কি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়াও করে! বাপু, এ সকল কি সত্য!

আন। আজে, বড় যে মিধ্যা তাও নয়।

ভক্ত। কি সর্বনাশ! হিন্দুয়ানির মর্যাদা দেখ্চি আর কোন প্রকারেই রৈলো না! আর রৈবেই বা কেমন করে? কলির প্রতাপ দিন দিন বাড়ছে বই তো নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ।

( शमाधरतत्र व्यातम । )

কেও ?

গদা। আজে, আমি গদা। (এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান।) ভক্ত। (ইসারা।) গদা। ( এ )

ভক্ত। (স্বগত) ইঃ, আজ কি সন্ধ্যা হবে না না কি। প্রেকাশে) ভাল, আনন্দ! শুনেছি—কল্কেতায় না কি বড় বড় হিন্দু সকল মুসলমান বাব্চী রাখে?

আন। আজে, কেউ কেউ শুনেছি রাথে বটে।

ভক্ত। থু। থু। বল কি ? হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত খায় ? রাম ! রাম ! থু। থু।

গদা। (স্বগত) নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাঃ। বাঃ। কতাবাবুর কি বুদ্ধি।

ভক্ত। অম্বিকাকে দেখ্চি আর বিস্তর দিন কল্কেডায় রাখা হবে না।

আন। আজে, এখন অম্বিকাকে কালেজ থেকে ছাড়ান কোন মতেই উচিত হয় না।

ভক্ত বিল কি, বাপু ? এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে কলম্ব দেবে ? আর "মরা গরুতেও কি ঘাস খায়" এই বলে কি পিতৃপিতামহের আদ্বিটাও লোপ কর্বে ?

নেপথ্যে। ( শংখ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল, ইত্যাদি।)

ভক্ত। এসো, বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে।

আন। যে আজে, চলুন।

িউভয়ের প্রস্থান।

গদা। (স্বগত) এখন বাবুরা তো গেলো। (চতুদ্দিক্ অবলোকন করিয়া) দেখি একটু আরাম করি। (গদির উপর উপবেশন।) বাঃ,। কি নরম বিছানা গা। এর উপরে বসলিই গা-টা যেন ঘুম ঘুম কত্যে থাকে। (উচৈচঃস্বরে) ও রাম।

নেপথ্যে। কে ও ?

গদা। আমি গদাধর। ও রাম, বলি এক ছিলিম অমূরী তামাক টামাক খাওয়া না।

নেপথ্যে। রোস্, খাওয়াচ্যি।

গদা। (তকিয়ায় ঠেস দিয়া স্বগত) আহা, কি আরামের জিনিস। এই বাবু বেটারাই মজা করে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাটি বি আর ছদ্ খায়, আর এমনি বালিশের উপর ঠেস দিয়ে বসে তাদের কত্যে সুখী কি আর আছে !

( তামাক লইয়া রামের প্রবেশ।)

রাম। ও কি ও ? তুই যে আবার ওখানে বসিছিস্ ?

গদা। একবার ভাই বাবুগিরি করে জন্মটা সফল করে নি। দে,
ত্রকটা দে। কত্তাবাবুর ফর্সিটে আনভিস্ তো আরও মজা হতো।
(ভ্রকা গ্রহণ।)

রাম। হা। হা। হা। তুই বাবুদের মতন্ তামাক থেতে কোথায় শিখ্লি বে ? এ যে ছাতাবের নেত্য। হা। হা। হা।

গদা। হা! হা! ছই ভাই একবার আমার গা-টা টেপ্তো।

রাম। মর্শালা, আমি কি তোর চাকোর। হা। হা। হা।

গদা। তোর পায় পড়ি ভাই, আয় না। আচ্ছা, তুই একবার আমার গা টিপে দে, আমি নৈলে আবার তোর গা টিপে দেব এখন।

রাম। হা। হা। হা। আচছা, তবে আয়।

গদা। রোস্, হঁকটা আগে রেখে দি। এখন আয়।

রাম। (গাত্র টেপন।)

গদা। হা! হা! হা! মর্, অমন্ করে কি টিপ্তে হয় ?

রাম। কেমন্, এখন ভাল লাগে তো! হা! হা!

গদা। আজ ভাই ভারি মজা কল্যেম, হা! হা। হা!

রাম। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) পালা রে পালা, ঐ দেখ কতাবাবু আস্চে।

[ হুঁকা লইয়া হাসিতে২ বেগে প্রস্থান।

গদা। (গাত্রোখান করিয়া স্বগত) বুড় বেটা এমন সময়ে এসে সব নষ্ট কল্যে। ইস্! আজ বুড়র ঠাট্ দেখলে হাসি পায়! শান্তিপুরে ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদোর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ। হা! হা! হা!

( ভক্তবাবুর পুন:প্রবেশ। )

ভক্ত। ও গদা।

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। ওরা কি এসেছে বোধ হয় ?

গদা। আজে, এতক্ষণে এসে থাক্তে পাংবে, আপনি আস্মন।

ভক্ত। যা তুই আগে যেয়ে দেখে আয় গে।

গদা। যে আছে।

[ প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) এই তাজ্টা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে। নেড়ে মাগীরে এই সকল ভাল বাদে; আর এতে এই একটা আরও উপকার হচ্যে যে টিকিটা ঢাকা পড়েছে। (উচ্চৈঃস্বরে)ও রামা—

নেপথ্য। আজে যাই।

ভক্ত। আমার হাতবাক্ষটা আর আরমিখানা আন্ তো। (স্বগত) দেখি, একটু আতর গায় দি। নেড়েরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা আতরের খোস্ব্ বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাও টে'কে করে সঙ্গে নে যাই। কি জানি যদি মাগীর গায়ে প্যাজের গন্ধ টন্ধ থাকে, না হয় একটু আতর মাথিয়ে তা দূর কর্বো।

#### ( বাক্স ও আরসি লইয়া রামের পুনঃপ্রবেশ।)

ভক্ত। ( আরসিতে মুখ দেখিয়া আতরের শিশি লইয়া বাক্স পুনরায় বন্ধ করিয়া) এই নে যা, আর দেখ, যদি কেউ আসে তো বলিস্ যে আমি এখন জপে আছি।

রাম। যে আভ্রে।

[ প্রস্থান।

ভক্ত। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আঃ! গদা বেটা যে এখনও আস্চেনা ? বেটা কুড়ের শেষ।

#### ( গদার পুনঃপ্রবেশ।)

কি হলো রে ?

গদা। আজে, পিদী তাকে নে গেছে, আপনি আসুন।

ভক্ত। তবে চল্ যাই।

িউভয়ের প্রস্থান।

## দিতীয় পর্ভাঙ্ক

এক উত্থানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মন্দির।
( বাচম্পতি ও হানিফের প্রবেশ।)

বাচ। ও হানিক্! হানি। জী।

বাচ। এই তো সেই শিবমন্দির; এখনো তো দেখ ছি কেউ আদে নি। তা চল্, আমরা ঐ অশ্বত্থ গাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে বসে থাকি গে।

হানি। আপনার যেমন মর্জি।

বাচ। কিন্তু দেখ, আমি যতক্ষণ না ইসারা করি, তুই চুপ করে বসে থাকিস্।

হানি। ঠাহুর্, তা তো থাক্পো; লেকিন্ আমার সাম্নে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তথনি দে হারামজাদা বেটার মাথাটা টাক্যে ছিঁড়ে ফেলাবো! আমার তো এখনে আর কোন ভয় নেই; আমি দোস্রা এলাকায় ঘরের ঠ্যাক্না করিছি।

বাচ। (স্বগত) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদূত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ একটা কি বিভাটই বা ঘটায়। (প্রকাশে) দেখ, হানিফ, অমন রাগ্লে চলব্যে না, তা হলে সব নষ্ট হবে; তুই একটু স্থির হয়ে থাক্।

হানি। আরে থোও ম্যানে, ঠাছর ! আমার লন্থ পরম হয়ে উঠ্তেছে, আর হাত ছথানা যেন নিস্পিস্ কতেছে,—একবার শালারে এখন পালি হয়, তা হলি মনের সাধে তারে কিল্য়ে গেরাম ছাড়্যে যাব, আর কি ?

বাচ। না, তবে আমি এর মধ্যে নাই; আমার কথা যদি না শুনিস্ তবে আমি চল্যেম। (গমনোগুত।)

হানি। আরে, রও না, ঠাহুর। এত গোসা হতেছ কেন । ভাল, কও দিনি, আমি এখানে যদি চুপ করে থাকি তা হলি আবেরে তো শালারে শোধ দিতি পারবো । বাচ। হাঁ, তা পারবি বৈ কি।

হানি। আচ্ছা, তবে চল, তুমি যা বল্বে তাই করবো এখনে।

বাচ। তবে চল্, ঐ গাছে উঠে চুপ করে বদে থাকি গে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## ( ফতেমা ও পুঁটির প্রবেশ।)

ফতে। ও পুটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে বড় ভর লাগে, সাপেই খাবে না কি হবে কিছু কতি পারি নে।

পুঁটি। আবে এই যে শিবের মন্দির, আর তো ছ কোশ পাঁচ কোশ যেতে হবে না। তা এইখেনে দাঁড়া না। কতাবাবু ততখন আস্থন।

ফতে। না ভাই, যে আঁদার্, বড় ডর লাগে। এই বনের মদি মোরা ছটিভি কেমন কোরে থাক্পো !

পুঁটি। (স্বগত) বলে মিথ্যে নয়। যে অন্ধকার, গা-টাও কেমন ছম্ ছম্ করে, আবার শুনেছি এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। (পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) আঃ, এঁর যে আর আসা হয় না।

ফতে। তুই নৈলে থাক্ ভাই, মুই আর রতি পারবো না। (গমনোগ্রত।)

পুঁটি। (ফতের হস্ত ধারণ করিয়া) আ মর্, ছুঁড়ী! আমি থাক্লে কি হবে ? (স্বগত) হায়, আমার কি এখন আর দে কাল আছে ? তালশাস পেকে শক্ত হল্যে আর তাকে কে খেতে চায় ? (প্রকাশে) তুই, ভাই, আর একটুখানি দাঁড়া না। কত্তাবাবু এলো বল্যে।

ফতে। না ভাই, মুই তোর কড়ি পাতি চাই নে, মোর আদ্মি এ কথা মালুম কত্যি পাল্যি মোরে আর আস্তো রাখ্পে না।

পুঁটি। আরে, মিছে ভয় করিস্ কেন? সে কেমন করে জান্তে পারবে বল; সে কি আর এখানে দেখতে আস্ছে? তা এতো ভয়ই বা কেন? একট্ দাঁড়া না। (সচকিতে স্বগত) ও মা, ঐ মন্দিরের মধ্যে কি একটা শব্দ হলো না? রাম। রাম। রাম। (ফতেকে ধারণ।)

ফতে। (বিষণ্ণ ভাবে) তৃই যদি না ছাড়িস্ ভাই তবে আর কি করবো; এখনে আল্লা যা করে। তা চল্ মোরা ঐ মস্জিদের মদ্দি যাই; আবার এখানে কেটা কোন দিক্ হতে দেখ্তি পাবে। পুঁটি। না না না, এই ফাঁকেই ভালো। (স্বগত) আঃ, এ বুড় ডেক্রা মরেছে না কি ?

ফতে। (সচকিতে) ও পুঁটি দিদি, ঐ দেখ্ দেখি কে ত্বৰ আস্চে,

আমি ভাই ঐ মস্জিদের মদি মুকুই।

পুঁটি। নালোনা, ঐখানে দাঁড়ানা। আমি দেখ্চি, বৃঝি আমাদের কতাবাবুই বা হবে। (দেখিয়া) হাঁ তো, ঐ যে তিনিই বটে, আর সঙ্গে গদা আস্চে। আঃ, বাঁছলেম।

करछ। ना छारे, पूरे गारे।

পুঁটি। আরে, দাঁড়া না; যাবি কোথা ?

## (ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ।)

পুঁটি। আঃ, কতাবাবু, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গিয়েছে। আপনি দেরি কল্যেন্ বলে আমরা আরো ভাবছিলেম, ফিরে যাই।

ভক্ত। হাঁা, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে—তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন। (স্বগত) আহা, যবনী হোলো তায় বয়াে গেল কি ? ছুঁড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এ যে আঁস্তাকুড়ে সোণার চাঙ্গড়। (প্রকাশে গদার প্রতি) গদা, তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো যেন এদিকে কেউ না এসে পড়ে।

গদা। যে আজে।

ভক্ত। ও পুঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখ্চি রে, আমার দিকে একবার চাইতেও কি নাই? (ফতের প্রতি) স্থলরি, একবার বদন তুলে ছটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক্। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল,

গদা। (স্বগত) আর ও নাম কেন† এখন আল্লা আল্লা বলো।

ভক্ত। আহা। এমন খোস্-চেহারা কি হান্ফের ঘরে সাজে? রাজরাণী হোলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়।

"ময়ুর চকোর শুক চাতকে না পায়। হায় বিধি পাকা আম দাড়কাকে খায়।" বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল হোলো!—আঃ!

পুঁটি। (স্বগত) কতা আজ বাদে কাল শিঙ্গে ফুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না। ও মা। ছাইতে কি আগুন এত কালও থাকে গা? (প্রকাশে) কতাবাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ওসব বোঝে?

ভক্ত। আরে, তুই চুপ্কর্না কেন ?

পুটি। যে আজে।

ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল্।

পুঁটি। আ মর্, একশো বার ঐ কথা ? বাবু এত করে বল্চ্যে তবু কি তোর আর মন ওঠে না ? হাজার হোক্ নেড়ের জাত কি না,—কথায় বলে "তেতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।" কত্তাবাবুকে পেলে কত বামৃণ কায়েতে বত্যে যায়, তা তৃই নেড়ে বৈ ত নস্, তোদের জাত আছে, না ধন্ম আছে ? বরং ভাগ্যি করে মান্ যে বাবুর চোখে পড়েছিস্।

ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেচি, মোর আদ্মি আসে এখনি মোকে খোজ করবে, মুই যাই ভাই।

ভক্ত। (অঞ্চল ধারণ করিয়া) প্রেয়সি, তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর বাঁচবো কিলে?—তুমি আমার প্রাণ—তুমি আমার কলিজে—তুমি আমার চদ্দো পুরুষ।—

> "তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন, নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো। যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে, ত্রিভূবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো॥"

তা দেখ ভাই, বুড় বল্যে হেলা করে। না; তুমি যদি চলে যাও তা হলে আর আমার প্রাণ থাক্বে না।

গদা। (স্বগত) ভেলা মোর ধন্রে । এই তো বটে। পুঁটি। কজাবাবু, ফতির ভয় হচ্যে যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখ্তে পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়। ভক্ত। (চিন্তিত ভাবে) আঁ্যা—মন্দিরের মধ্যে !—হাঁ; তা ভগ্নশিবে তো শিবত নাই, তার বাবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্মে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন্ ছার !

নেপথ্যে গন্তীর স্বরে। বটে রে পায়গু নরাধ্ম ত্রাচার ? (সকলের ভয়।)

ভক্ত। (সত্রাসে চতুদ্দিকে দেখিয়া) আঁয়া—আ-আ-আ-আমি না। ও বাবা। এ কি ? কোধা যাব।

পুঁটি। (কম্পিত কলেবরে) রাম—রাম—রাম—রাম! আমি তথনি তজানি—রাম—রাম—রাম।

ভক্ত। ও গদা। কাছে আরু না।

গদা। (কম্পিত কলেবরে) আগে বাঁচি, ভবে-

(त्नशर्था इकात-श्वनि।)

পুঁটি। ই—ই—ই—ই! (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

ভক্ত। রাধাখাম—রাধাখাম।—ও মা গো—কি হবে!

(নেপথো।) এই দেখ্না কি হয় ?

ভক্ত। (কর যোড় করিয়া সকাতরে) বাবা। আমি কিছু জানি নে,
. দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। (অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।)

( ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রার্ত করিয়া হানিফের ক্রত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং পুঁটিকে পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান। )

ভক্ত। আঁ—আঁ—আঁ।

(নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রামপ্রসাদী পদ—"মায়ের এই তো বিচার বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ি, এই তো বিচার বটে," এবং প্রবেশ।

গদা। (দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন! আঃ! বাঁচলেম; বামুণের কাছে ভূত আস্তে পায় না। (পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া) বাবা। ভূতের হাত এমন কড়া।

বাচ। এ কি! কতাবাবু যে এমন করে পড়ে রয়েছেন १—হয়েছে কি ? জাঁ। ভক্ত। (বাচম্পতিকে দেখিয়া গাত্রোখান করিয়া) কে ও ? বাচ্পোৎ দাদা না কি ? আঃ; ভাই, আজ ভূতের হাতে মরেছিলাম আর কি ? তুমি যে এসে পড়েছো, বড় ভাল হয়েছে।

পুঁটি। (চেতন পাইয়া) রাম—রাম—রাম—রাম।

গদা। ও পিসি, সেটা চলে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন ওঠ্।

পুঁটি। (উঠিয়া) গিয়েছে। আঃ, রক্ষে হোলো। তা চল্, বাছা, আর এখানে নয়; আমি বেঁচে থাক্লে অনেক রোজগার হবে। (বাচস্পতিকে দেখিয়া) ও মা। এই যে ভট্চাজ্জি মোশাই এখানে এসেছেন।

বাচ। কন্তাবাবু, আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গোঁগানির শব্দ শুনে এলেম। তা বলুন্ দেখি ব্যাপারটাই কি ? আপ্নিই বা এ সময়ে এখানে কেন ? আর এরাই বা কেন এসেছে ? এ তো দেখ্ছি হানিক্ গাজীর মাগ্।

ভক্ত। (স্বগত) এক দিকে বাঁচলেম, এখন আর এক দিকে যে বিষম বিত্রাট। করি কি ? (প্রকাশে বিনীত ভাবে) ভাই, তুমি তো সকলি ব্যেছ, তা আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কর্ম্ম করেছিলেম তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি। তা হ্যাদেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে বল্চি, এই ভিক্ষাটি আমাকে দেও, যে এ কথা যেন কেউ টের না পায়। বুড় বয়েসে এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একেবারে ছাই পোড়বে। তুমি ভাই, আমার পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কিবল্বো।

বাচ। সে কি, কতাবাবৃ? আপনি হলেন বড়মামুয—রাজা; আর আমি হলেম দরিজ ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্মত্রট্কু যাওয়া অবধি দিনাস্তেও অন্ন যোটা ভার, তা আমি আপনার আত্মীয় হব এমন ভাগ্য কি করেছি !—

ভক্ত। হয়েছে—হয়েছে, ভাই! আমি কলাই তোমার সে ব্রহ্মত্র জমি ফিরে দেবো, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যৎসামাত্র কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম, তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি টাকা দেবো, কিন্তু এই কর্মাট করো। যেন আজ্কের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ না হয়। বাচ। (হাস্তমুখে) কতাবাবু, কর্মটা বড় গহিত হয়েছে অবশ্যই বল্তে হবে; কিন্তু যথন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কত্যে স্বীকার হলেন, তখন তার তো এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তই করা হলো, তা আমার সে কথার প্রসঙ্গেই বা প্রয়োজন কি ?—তার জন্মে নিশ্চিন্ত থাকুন।

## ( স্বাভাবিক বেশে হানিফ ্গান্ধীর প্রবেশ।)

হানি। কভাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (অতি ব্যাকুল ভাবে) এ কি। আঁগা। এ আবার কি সর্বনাশ উপস্থিত ।

হানি। (হাস্তম্থে) কতাবাবু, আমি ঘরে আস্তে ফতিরি তল্লাস্ কল্লাম, তা সকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিকি পুঁটির সাতে আয়েছে, তাই তারে চুঁড়তি চুঁড়তি আস্তে পড়িছি। আপনার যে মোছলমান হতি সাধ গেছে, তা জান্তি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোণার চাঁদ আপ্নারে আন্তে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্মি আপনি এত তজ্দি নেলেন কেন? তোবা! তোবা!

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেম্নি তার বিধিমত শান্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপু এ কথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি!

হানি। সে কি, কতাবাবু !—আপনি যে নাড়োদের এত গাল্ পাড়তেন, এখনে আপনি খোদ্ সেই নাড়ো হতি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হতি পারে ! তা এ কথা তো আমার জাত কুটুমগো কতিই হবে।

ভক্ত। সর্বনাশ।—বিলিস্ কি হানিক্ ? ও বাচ্পোৎ দাদা, এইবারেই তো গেলেম। ভাই, তুমি না রক্ষে কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার হানিফ্কে তুমি হুটো কথা বুঝিয়ে বলো।

বাচ। (ঈষং হাস্তমুখে) ও হানিফ, একবার এদিকে আয় দেখি, একটা কথা বলি। (হানিফকে এক পার্ষে লইয়া গোপনে কথোপকথন।) ভক্ত। রাধে—রাধে—রাধে, এমন বিভাটে মানুষ পড়ে। একে তো অপমানের শেষ; তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচ্যে যে পৃথিবী তু ভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক, এই নাকে কাণে থত, এমন কর্মে আর নয়।

ফতে। ( অগ্রসর হইয়া সহাস্ত বদনে ) কেন, কত্তাবাবু ?—নাড়্যের মায়্যে কি এখনে আর পছন্দ হচ্চে না ?

ভক্ত। দ্র হ, হতভাগি, তোর জ্যেই ত আমার এই সর্বনাশ উপস্থিত।

ফতে। সে কি, কতাবাবু !—এই, মুই আপনার কল্জে হচ্ছেলাম, আরো কি কি হচ্ছেলাম; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও।

ভক্ত। কেবল তোকে দ্র ? এ জঘন্ত কর্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম। এতোতেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তাঁর বাড়া গদিভ আর নাই।

গদা। (জনান্তিকে) ও পিসি, তবেই তো গদার পেসা উঠ্লো!

পুঁটি। উঠুক্ বাছা; গতর থাকে তো ভিক্লে মেগে খাবো। কে জানে মা যে নেড়ের মেয়েগুলর সঙ্গে পোষা ভূত থাকে? তা হলে কি আমি এ কাজে হাত দি?

বাচ। ( অগ্রসর হইয়া) কতাবাবু, আপনি হানিফকে ছটি শত টাকা দিন, তা হলেই সব গোল মিটে যায়।

ভক্ত। ত্-শো টা-কা। ও বাবা, আমি যে ধনে প্রাণে গেলেম। বাচ্পোৎ দাদা, কিছু কম্ জম্ কি হয় না ?

বাচ। আজ্ঞেনা, এর কমে কোন মতেই হবে না।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা করে দেখলেম যে এ কর্ম্মের দক্ষিণাস্ত এইরূপেই হওয়া উচিত। যা হোক ভাই, তোমাদের হতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার কর্বো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন ছুর্ম্মতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।

বাইরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্ত ধর্ম ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শৃহ্য, ভগুমিতে চারটি পোয়া।
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে, হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্মা ফল্লো ধর্ম, "বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।"
[সকলের প্রস্থান।

( যবনিকা পতন। )

সমাপ্ত



# नपावि नाउक

## মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ]

সম্পাদক: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসজনীকান্ত দাস



ব সী য়-সা হি ত্য-পরি ষ ৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা-৬ প্রকাশক শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত বঙ্গীয়=দাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম মৃত্রণ—বৈশাখ, ১৩৪৮ দিতীয় মৃত্রণ—প্রাবণ, ১৩৫৫ তৃতীয় মৃত্রণ—আযাঢ়, ১৩৬২

मृना ১।०

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইক্র বিখাস বোড, কলিকাডা-৩৭ হইতে শীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মৃদ্রিত। ১১ —১৭.৬.১৯৫৫

## ভূমিকা

মধুস্দনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'শশ্মিষ্ঠা নাটক'। ইহার পরেই তিনি ত্রইথানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বাংলায় অমিগ্রছল্দ-সম্পর্কে তিনি বাজি রাখিয়াছিলেন। 'পদ্মাবতী নাটকে' তিনি সর্বপ্রথম এই ছন্দের প্রবর্তন করেন। এই একটি মাত্র কারণে 'পদ্মাবতী নাটক' চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই প্রসঙ্গে রামগতি স্থায়রত্ম তাঁহার 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' (১৮৭৩) লিধিয়াছিলেন—

শেষ অকরে মিল থাকে, এই জন্ম উহাকে মিলাকরছন্দ বলা যায়—অমিত্রাক্ষরে

শেষ অক্ষরে মিল থাকে, এই জন্ম উহাকে মিলাকরছন্দ বলা যায়—অমিত্রাক্ষরে

শেষ অক্ষরে মিল থাকে, এই জন্ম উহাকে মিলাকরছন্দ বলা যায়—অমিত্রাক্ষরে

সেরপ মিল নাই। এই ছন্দ ইক্ষরেজির মিল্টন্ প্রভৃতির গ্রন্থে বহুসমাদৃত,

বাঙ্গালায় কেহই এ পর্যান্ত উহার অমুকরণ করেন নাই—মাইকেলই উহার

স্পৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রবর্ত্তিয়িতা, এবং পদ্যাব্তী নাটকই উহার প্রথম প্রয়োগন্ধল।

—পৃ. ২৬৫।

গ্রীক ধর্মপুরাণের সহিত সম্পর্কযুক্ত—এ কথা মানিয়াও স্থায়রত্ন মহাশয় এই নাটকটিকে "কবির স্বকপোলকল্পিত" বলিয়াছেন। কিন্তু 'জীবন-চরিত'-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বস্থু দেখাইয়াছেন (৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৪৮-৫১), ইহা গ্রীক পুরাণের ছায়াপাতে রচিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

...Discordia অথবা কলহদেবী, অন্তান্ত দেবীগণের মধ্যে বিবাদ উৎপাদন করিবার জন্ত, একটি স্থবর্ণময় "আপল্" (apple) নির্মাণপূর্বক, তাহাতে ইহা "সর্বোত্তম স্থল্দরীর জন্ত্ব" এইরূপ লিখিয়া, তাহাদিগের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। জুপিটরের (Jupiter) পত্নী জুনো (Juno), জ্ঞান ও বিভাবে অধিষ্ঠাত্তী দেবী প্যালাস (Pallas) এবং সৌন্দর্যা ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্তী দেবী ভিনস (Venus), প্রত্যেকেই আপনাকে সর্ব্যাপেক্ষা স্থল্দরী স্থিব করিয়া, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্ত একান্ত উৎস্ক হন। তাহারা, উয়-রাজপুত্র পারিসকে (Paris) আপনাদিগের মধ্যস্থ স্থির করিয়া, প্রত্যেকেই তাহাকে, আপন কার্য্যোদ্ধারের জন্ত, প্রস্কার প্রদানে স্বীকৃতা হন। জুনো তাহাকে সাম্রাজ্য, প্যালাস্ তাহাকে সংগ্রামে বিজয়লক্ষী, এবং ভিনস্ তাহাকে সর্ব্যোত্তম স্থল্বী প্রদান করিতে প্রভিক্ষতা

হন। পারিদ দর্বাপেক্ষা স্থন্দরী বোধে ভিনিদকেই স্থবর্ণ আপল প্রদান করেন। व्यथता त्मरीषय, देशांक केथाय ७ व्यक्तिमारन, भातित्मत मर्कनात्मत क्रम প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইহাই স্থপ্রদিদ্ধ ট্রয়নগর ধ্বংদের কারণ। মধুস্থদন, এই থ্রীক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া, তাঁহার পদ্মাবতী রচনা করিয়াছিলেন। গ্রীক কবির স্থায় তিনিও তাঁহার গ্রন্থ দেব ও মানব অভিনেতার কার্য্যে পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রীক কাব্যেও থেমন, পদ্মাবতীতেও তেমনই, মানব অভিনেতাগণ দেব-অভিনেতাগণের হত্তে ক্রীড়াপুত্তলির ন্তায় পরিচালিত হইয়াছেন। পদ্মাবতী नांग्रें कर भंगी, तिल्लियो, नांबल, वाका हेक्क्नीन व्यवः बाक्क्रमात्री शृतावली. ষ্ণাক্রমে, গ্রীক পুরাণের জুনো, ভিন্স্, ভিস্কর্ভিয়া, পারিস এবং হেলেনের चाम्प कन्निक रहेबाएइन। পार्थरकात मध्या এই य, গ্রীক কাব্যের জ্ঞান ও বিভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাদের পরিবর্তে মধুস্থান পদাবতী নাটকে ফলরাজ-মহিষী মুরজা দেবীর অবতারণা করিয়াছেন। জ্ঞান ও বিভার অধিষ্ঠাত্তী (परीत्क मांभाष्ट्रा (प्रोन्पर्गा जियानिनी त्रम्यीत छात्र विवामभूतांत्र्या ना कतिश মধুত্বন গ্রীক কবির অপেক্ষা বরং হৃত্তবির পরিচয় দিয়াছেন। স্ত্রীজাতি, বিভাবতী ও বৃদ্ধিমতী হইলেও দৌলগ্যাভিমানিনী, এই বলিয়া অনেকে গ্রীক কবিকে সমর্থন করিতে পারেন; কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা হইতে যে এরপ সংস্থাবের উৎপত্তি, তাহা তাঁহারা অমুধাবন করেন না। শামান্তা রমণীর পক্ষে ধাহা সম্ভবপর, জ্ঞান ও বিভার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পক্ষে কথনই তাহা দক্ষত নহে। পদ্মাবতীর আখ্যায়িকাটি যদিও গ্রীক পুরাণ হইতে পরিগৃহীত, তথাপি মধুস্দন তাহাকে এরপ হিন্দু আকার দান করিয়াছেন যে, তাহার অমুকরণাংশও মৌলিক বলিয়া মনে হয়।

১৮৬০ থ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের শেষে অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে 'পদ্মাবতী নাটক' প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৭৮। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

পদাবতী নাটক। / শ্রীমাইকেল মধুস্দন দত্ত / প্রণীত। / "চীয়তে বালিশগুপি সংক্ষেত্রপতিতা কৃষি:।" / ম্দ্রারাক্ষঃ। / কলিকাতা। / শ্রীযুত্ত দিশরচন্দ্র বহু কোং বছবাজারত্ব ১৮২ সংগ্রু / ভবনে ট্রান্হোপ্ বন্ধে যদ্বিত। / সন ১২৬৭ সাল। /

মধুস্দনের জীবিতকালে ইহার তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল। তৃতীয় সংস্করণের (১২৭৬ সাল, পৃ. ১০) পাঠই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে।

'পদ্মাবতী'-সম্পর্কে মধুসূদন ও তাঁহার বন্ধুদের চিঠিপত্তে যে সকল সংবাদ পাওয়া যায়, এখানে তাহা একত্র সন্ধিবিষ্ট হইল।—

## ১। মধুস্দন গৌরদাস বসাককে, ১৯ মার্চ ১৮৫৯

Now that I have got the taste of blood, I am at it again. I am now writing another play. Some time ago, I sent a synopsis of the plot to the Rajas, and they appear to be quite taken up with it. The first Act is finished. J. M. Tagore has written to me to say that it is "indeed very good." If I can achieve myself a name by writing Bengali I ought to do it. But I have said enough of self—a d—d unpleasant subject.—"\$\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{

## ২। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুস্থদনকে, ৮ মে ১৮৫১

Three or I believe four acts of your new drama are with my brother. I have not had the pleasure of sceing them yet, but from the synopsis which was read to me some months ago, I have no doubt that the plot under your able management would be turned to good account. I am thinking of some domestic farces to follow immediately after the first representation of the 'Shermistha' and before it is repeated, just to show the public that we can act the sublime and ridiculous both at the same time and with the same actors.—'Ag-Afo,'? 3.353-201

#### ৩। যতীক্রমোহন মধুস্থদনকে

#### ৪। মধুস্দন রাজনারায়ণকে, ২৪ এপ্রিল ১৮৬০

... I don't know if you have seen 'Sarmistha' or if you have what you think of it. There is another Drama of mine which

will be soon acted by a company of amateurs. It is also written on the classical model. As soon as it is out of the Printer's hands, I shall send you a copy and you must let me know what you think of it. If I am spared, I intend to write 3 or 4 more plays of the classical kind, just to give our countrymen a taste for that species of the drama, and then take up historical and other subjects.—'বাৰ-চিলড,' গু. ১১)

#### ৫। মধুস্দন রাজনারায়ণকে, ১৫ মে ১৮৬०

Some days ago I wrote to my publisher to send you a copy of the new drama; I am very anxious to hear what you think of it. I am of opinion that our drama should be in blank-verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees.—'হাবন-চ্বিড,' পৃ. ৩১৬-১৭।

## ৬। যতীক্রমোহন ঠাকুর মধুস্থদনকে, ২২ মে ১৮৬॰

I quite forgot to mention in my last letter that I have read প্ৰাৰ্থী with the greatest pleasure; and how could it be otherwise when the book owes its authorship, to you? The style is neat and colloquial (perhaps in some places a little too much so) and many of the sentiments are rich and fanciful. The story, being quite of a novel sort in the Bengali language, is highly entertaining and the interest in it is well preserved to the very last; in short the play is well worthy of the author of Sharmista;...—'বাৰ-চৰিড,' পূ. ২৬৪।

#### ৭। মধুসুদন রাজনারায়ণকে, ১ জুলাই ১৮৬०

Your opinion about Padmavati is very gratifying, indeed.
— 'জীবন-চরিত,' পু. ৩২১।

মধুস্থদনের 'পদ্মাবতী নাটক' লইয়া সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিশেষ আলোচনা হয় নাই; ইহার একমাত্র কারণ এই যে, ১৮৬• গ্রীষ্টাব্দেই পর পর মধুস্থদনের চারিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

'পদ্মাবতী নাটক' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই।
১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একাধিক বার কলিকাতার ধনি-গৃহে এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে
সাধারণ-রঙ্গালয়ে এই নাটকের অভিনয় হয়। সে-যুগে পদ্মাবতী
গীতাভিনয়ও খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল।

## পদাবতী নাটক

[ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের দেপ্টেম্বর মাদে মৃদ্রিত তৃতীয় দংস্করণ হইতে ]

## নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

```
ইন্দ্রনীল। (রাজা)।
মানবক। (বিদ্যক)।
রাজমন্ত্রী।
দেবর্ষি নারদ।
মহর্ষি অলিরা।
মাহেশ্বরীপুরীর রাজ-কঞুকী।
পুরোহিত।
কলি।
সার্থি।
```

শচী দেবী।
রতি দেবী।
মুরজা দেবী।
পূলাবতী।
বস্থমতী। (স্থী)।
মাধ্বী। (প্রিচারিকা)।
গৌতমী। (তপ্স্বিনী)।
রস্তা। (অক্সরী)।

নাগরিকগণ, রক্ষকগণ, ইত্যাদি।

## नवावन नाउक

## প্রথমান্ত

বিদ্বাগিরি;—দেব-উপবন।

(ধর্ক্বাণ-হস্তে রাজা ইন্দ্রনীলের বেগে প্রবেশ।)

রাজা। (চতুদ্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) হরিণটা দেখতে দেখতে কোন দিকে গেল হে ! কি আশ্চর্যা! আমি কি নিজায় আরত হয়ে স্বপ্ন দেখ ছি ? আর তাই বা কেমন করে বলি। এই ত ভগবান বিদ্যাচল অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন। (চিন্তা করিয়া) এই পর্ববভময় প্রদেশে রথের গতির রোধ হয় বল্যে, আমি পদত্রন্ধে হরিণটার অনুসরণ ক্লেশ স্বীকার কর্য়ে অবশেষে কি আমার এই ফল লাভ হলো যে আমি একলা একটা নির্জ্জন বনে এসে পড়লেম ? মরুভূমিতে মরীচিকা বারিরূপে দর্শন দেয়; তা এ স্থলে কি সে মায়ামূগ হয়ে আমাকে এত বৃথা তঃখ দিলে ? সে যা হৌক, এখন এখানে কিঞ্ছিৎকাল বিশ্রাম করেয় এ ক্লান্তি দূর করা আবশ্যক। (পরিক্রমণ করিয়া) আহা। স্থানটি কি রমণীয়! বোধ করি এ কোন যক্ষ কিম্বা গন্ধর্কের উপবন হবে। প্রকৃতি, মানব জাতির লোচনানন্দের নিমিত্তে, এমন অপরূপ রূপ কোথাও ধারণ করেন না। আমি এই উৎদের নিকটে শিলাতলে বসি। এ যেন কলকল রবে আমাকে আহ্বান কচ্যে। (উপবেশন করিয়া সচকিতে) এ কি ? এ উত্থান যে সহসা অপূর্ব্ব স্থুগন্ধে পরিপূর্ণ হতে লাগলো? ( আকাশে কোমল বাভা) আহা। কি মধুর ধ্বনি। কি— ? (সহসা নিজাবৃত হইয়া শিলাতলে পতন।)

#### ( শচী এবং রতির প্রবেশ।)

শচী। সথি, সুরপতির কথা আর কেন জ্রিজ্ঞাসা কর। তিনি তৃষ্ট দৈত্যবংশ কিসে সমূলে ধ্বংস হবে এই ভাবনায় সদা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। তাঁর কি আর সুখভোগে মন আছে ? রতিদেবি, তুমি কি ভাগ্যবতী। দেখ, তোমার মন্মথ তিলার্দ্ধের জন্মেও তোমার কাছ ছাড়া হন না। আহা। যেমন পারিজাত পুষ্পের আলিঙ্গন পাশে সৌরভমধু চিরকাল বাঁধা থাকে, তোমার মদনও তেমনি তোমার বশীভূত।

রতি। স্থি, তা সত্য বটে। বিরহ-অনল যে কাকে বলে তা আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (উভয়ের পরিক্রেণ) কি আশ্চর্য্য! শচীদেবি, ঐ দেখ তোমার মালতা মলয়মারুতের আগমনে যেন বিরক্ত হয়ে তাকে নিকটে আস্তে ইঙ্গিতে নিষেধ কচ্যে।

শচী। কর্বে না কেন ? দেখ, ইনি সমস্ত দিন ঐ নির্মাল সরোবরে নলিনার সঙ্গে কেলি করে কেবল এই এখানে আস্চেন। এতে কি মালতীর অভিমান হয় না ? আর আপনার গায়ের গঙ্গেই ইনি আপনি ধরা পড়ছেন।

## ( मूत्रका मितीत व्यातम । )

কি গো, সৰি মুরজা যে? এস, এস। আজ তোমার এত বিরস বদন কেন?

মুর। (দীর্ঘনিখাদ পরিত্যাগ করিয়া) দখি, আমার হৃংখের কথা আর কাকে বল্বো ?

রতি। কেন, কেন ? কি হয়েছে ?

মুর। প্রায় পনের বংসর হলো পার্বেভী আমার কন্সা বিজয়াকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কত্যে অভিশাপ দেন; তা সেই অবধি ভার আর কোন অমুসন্ধান পাই নাই।

শচী। সে কি ? ভগবতী পৃথিবী না তাকে স্বগর্ভে ধারণ কত্যে স্বীকার পেয়েছিলেন ?

মুর। হাঁ—পেয়েছিলেন আর ধরেও ছিলেন বটে। কিন্তু তার জন্ম হল্যে তাকে যে লালন পালনের জন্মে কার হাতে দিয়েছেন এ কথাটি তিনি কোনমতেই আমাকে বল্তে চান না। আমি আজ তাঁর পায়ে ধরে যে কত কেঁদেছি, তা আর কি বল্বো ?

রতি। তা ভগবতী তোমাকে কি বল্লেন ?

মূর। তিনি বল্লেন—"বংসে, সময়ে তুমি আপনিই সকল জান্তে পারবে। এখন তুমি রোদন সম্বরণ করে অলকায় যাও। তোমার বিজয়া পরম সুখে আছে।"

শচী। তবে, স্থি, তোমার এ বিষয়ে চঞ্চল হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। আর বিবেচনা করে দেখ, পৃথিবীতে মানুষের জীবনলীলা জলবিস্থের মতন অতি শীঘ্রই শেষ হয়।

মূর। সখি, বিজয়ার বিরহে আমার মন থেকে থেকে যেন কেঁদে উঠে! হায়! জগদীখন আমাদের অমন করেও ছঃখের অধীন কলোন্।

শচী। স্থি, বিধাতার এ বিপুল স্তিতে এমন কোন্ ফুল আছে যে তাতে কীট প্রবেশ কত্যে না পারে ?

## ( मृदत्र नातरमत्र व्यातम । )

নার। (স্বগত) আমি মহর্ষি পুলস্তের আশ্রমে শৃত্যপথ দিয়ে গমন কর্তেছিলেম। অকস্মাৎ এই দেব-উপবনে এই তিনটি দেবনারীকে দেখে ইচ্ছা হলো যে যেমন করেয় পারি এদের মধ্যে কোন কলহ উপস্থিত করাই—এই জন্মেই আমি এই পর্বত-সামুতে অবতীর্ণ হয়েছি। তা আমার এ মনস্কামনাটি কি সুযোগে সুসিদ্ধ করি ? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হয়েছে। এই যে সুবর্গ-পদ্মটি আমি মানস সরোবর থেকে অবচয়ন করে এনেছি, এর দারাই আমার কার্য্য সফল হবে। (অগ্রসর হইয়া) আপনাদের কল্যাণ হউক!

সকলে। দেব্যি, আমরা সকলে আপনাকে অভিবাদন করি। (প্রণাম।)

শচী। (স্বগত) এ হতভাগা ত সর্বতেই বিবাদের মূল, তা এ আবার কোখেকে এখানে এসে উপস্থিত হলো।—ও মা। আমি এ কি কচিচ ? ও যে অন্তর্থামী। ও আমার এ সকল মনের কথা টের পেলে কি আর রক্ষা আছে। (প্রকাশে) ভগবন, আজ আমাদের কিশুভ দিন। আমরা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে চরিতার্থ হলেম। তবে আপনার কোথায় গমন হচ্চে ?

নার। (স্বগত) এ ছণ্টা স্ত্রীটার কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই। এ কি ? এর যে উদরে বিষ, মূথে মধু। এ যে মাকালফল। বর্ণ দেখলে চকু: শীতল হয়, কিন্তু ভিতরে—ভস্ম! তা আমার যে পর্যান্ত সাধ্য থাকে একে যথোচিত দণ্ড না দিয়ে এ স্থান হত্যে কোনমতেই প্রস্থান করা হবে না। (প্রকাশে) আপনাদের চন্দ্রানন দর্শন করায় আমি পরম স্থা হলেম। আমার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমি এক ঘোরতর বিপদে পড়ে এই ব্রিভুবন পর্যাটন করে বেড়াচিচ।

রতি। বলেন কি?

নার। আর বল্বো কি ? কয়েক দিন হলো আমি কৈলাসপুরীতে হরগোরী দর্শন করের আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন কচ্ছিলেম, এমন সময়ে দৈবমায়ায় তৃষ্ণাতুর হয়ে মানস সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেম—

শচী। তার পর, মহাশয় ?

নার। সরোবর-তীরে উপস্থিত হয়ে দেখ লেম যে তার সলিলে একটি কনকপদ্ম ফুটে রয়েছে।

রতি। দেবর্ষি, তার পর কি হলো?

নার। আমি পদ্মটির সৌন্দর্য্য দেখে তৃষ্ণা-পীড়া বিস্মৃত হয়ে অতি যত্ন করে তুল্লেম।

সকলে। তার পর ? তার পর ?

নার। তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে এই দৈববাণী হলো—"হে নারদ, এ ভগবতী পার্ব্বতীর পদ্ম; একে অবচয়ন করা তোমার উচিত কর্ম হয় নাই। এক্ষণে এ ত্রিভূবন মধ্যে যে নারী সর্ব্বাপেক্ষা পরমস্থলরী তাকে এ পুষ্প না দিলে তুমি গিরিজার ক্রোধানলে দগ্ধ হবে।" হায়! এ কি সামান্ত বিপদ্!—

শচী। (সহাস্থা বদনে) ভগবন্, আপনি এ বিষয়ে আর উদিয় হবেন না। আপনি এ পদাটি আমাকেই প্রদান করুন না কেন ?

মুর। কেন, তোমাকে প্রদান কর্বেন কেন? দেবঘি, আপনি এ পদাটি আমাকে দিউন্।

রতি। মুনিবর, আপনিই বিবেচনা করুন্। এ দেবনিম্মিত কনকপদ্মের উপযুক্ত পাত্রী আমাপেক্ষা ত্রিভ্বনে আর কে আছে ?

নার। (স্বগত) এই ত আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। তা এ ঝড় আরস্তের আগেই আমার এখান থেকে প্রস্থান করা শ্রেয়ঃ। (প্রকাশে) আপনাদের এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করা উচিত হয় না। দেখুন, আমি বৃদ্ধ, বনচারী তপস্বী—আপনারা সকলেই দেবনারী। আপনাদের
মধ্যে যে কে সর্বাপেক্ষা স্থুন্দরী, এ কথার নির্ঘণ্ট করা আমার সাধ্য নয়।
অতএব আমি এই কনকপদ্ম এই ভগবান্ বিদ্ধ্যাচলের শৃঙ্গের উপর
রাখলেম, আপনাদের মধ্যে যিনি পরমস্থুন্দরী, তিনি ব্যতীত আর কেউ
এ পুষ্প স্পর্শ করবা মাত্রেই তাঁকে পাষাণ-মূর্ত্তি ধর্যে এই উপবনে সহস্র
বংসর থাক্তে হবে। আমি এক্ষণে বিদায় হলেম।

প্রস্থান।

শচী । (ঈবং কোপে) ভোমাদের মতন বেহায়া স্ত্রী কি আর আছে ? উভয়ে। কেন ? বেহায়া আবার কিসে দেখ্লে ?

শচী। কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কর ? তোমাদের অহস্কার দেখ লে ভয় হয়! আই মা! কি লজ্জার কথা! তোমাদের কি আমার কাছে এত দর্প করা সাজে ?

উভয়ে। কেন, কেন? আমরা কি দর্প করেছি? শচী। তোমরা কি জান না যে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী?

মুর। ইঃ, তা হলেই বা। তুমি কি জান না যে আমি যক্ষেশ্বরের প্রণয়িনী মুরজা।

রতি। তোমাদের কথা শুনলে হাসি পায়। তোমরা কি ভুল্লে যে, যে অনঙ্গদেব সমস্ত জগতের মনঃ মোহন করেন, আমি তাঁর মনোমোহিনী রতি।

শচী। আঃ, তোমার মন্মথের কথা আর কইও না। হরের কোপানলৈ দ্বা হওয়া অবধি তাঁর আর কি আছে ?

রতি। কেন, কি না আছে ? তুমি যদি আমাকে আমার মন্মথের কথা কইতে বারণ কর, তবে তুমিও তোমার ইন্দ্রের নাম আর মুখে এনো না। তোমার প্রতি যে সুরপতির কত অনুরাগ তা সকলেই জানে। তা তোমার প্রতি এত অনুরাগ না থাক্লে কি তিনি আর সহস্রলোচন হতেন ?

শচী। (সরোষে) তোর এত বড় যোগ্যতা ? তুই স্থরেন্দ্রের নিন্দা করিস! তোর মুখ দেখ লে পাপ হয়।

#### ( অদৃশ্যভাবে নারদের পুনঃপ্রবেশ।)

নারদ। (স্বগত) আহা। কি কললই বাধিয়েছি। ইচ্ছা করে যে বাণাধ্বনি কর্য়ে একবার আহলাদে হাত তুলে নৃত্য করি। (চিন্তা করিয়া) যা হউক, এ তুর্জেয় কোপা'গ্ন এখন নির্বাণ করা উচিত।

[ প্রস্থান।

#### মুর। আঃ, মিছে ঝগড়া কর কেন ?

আকাশে। হে দেবনারীগণ! তোমরা কেন এ বুথা বিবাদ করেয় দেবসমাজে নিন্দনীয়া হবে ? দেখ, ঐ উৎসের সমাপে শিলাতলে বিদর্ভ-নগরের রাজা ইন্দ্রনীল রায় স্থপ্তভাবে আছেন। তোমরা এ বিষয়ে ওঁকে মধ্যস্থ মান।

মুর। ঐ শুন্লে ত ? আর দ্বন্দে কাজ কি ? এস, রাজা ইন্দ্রনীল রায়কে জাগান যাক্ গে।

শচা। রাজা ইন্দ্রনীল আমার মায়ায় নিজাবৃত হয়ে রয়েছে। এস, আমরা ঐ শিথরের কাছে দাঁড়ায়ে মহারাজকে মায়াজাল হতে মুক্ত করি। সিকলের প্রস্থান, আকাশে কোমল বাছ।

রাজা। (গাত্রোখান করিয়া স্বগত) আহা! কি চমৎকার স্বগটাই দেখ্তেছিলেম। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে নিজাদেবি, আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি এ সময়ে আমার প্রতি এত প্রতিকৃল হলো? হায়। আমি সশরীরে স্বর্গভোগ কত্যে আরম্ভ করবামাত্রেই তুমি আমাকে আবার এ হুর্জন্ম সংসারজালে টেনে এনে ফেল্লে? জননি, এ কি মায়ের ধর্ম।—আহা! কি চমৎকার স্বপ্রটাই দেখ্ছিলেম! বোধ হলো যেন আমি দেবসভায় বসে অপ্সরীগণের মনোহর সঙ্গীত প্রবণ কর্তেছিলাম, আর চতুদ্দিক্ থেকে যে কত সৌরভস্থা বৃষ্টি হতেছিল, তা বর্ণনা করা মন্থয়ের অসাধ্য কর্ম। (সচকিতে) এ আবার কি ? এরা সকল কে ?—দেবী কি মানবী ?

### ( শচী, মুরজা এবং রতির পুনঃপ্রবেশ।)

তা এঁদের অনিমেষ চক্ষু আর ছায়াহীন দেহ এঁদের দেবত্ব-সন্দেহ দূর না কল্যেও এঁদের অপরূপ রূপ লাবণ্যে আমার সে সংশয় ভঞ্জন হতো। নলিনীর আত্মণ পেলে অন্ধ ব্যক্তিও জান্তে পারে যে নলিনীই তাব নিকটে ফুটে রয়েছে। এমন অপব্ধপ রূপ লাবণ্য কি ভূমগুলে সম্ভবে ?

भही। महात्रारकत क्य इंडेक।

**মূর। মহারাজ দীর্ঘায়ু: হউন।** 

রতি। মহারাজের সর্বত্র মঙ্গল হউক।

শচী। হে মহীপতে, আমি ইন্দ্রাণী শচী।

মুর। মহারাজ, আমি যক্ষরাজপত্নী মুরজা।

রতি। নরেশ্বর, আমি মন্মপ্রপ্রায়নী রতি।

শচী। (জনাস্থিকে মুরজা এবং রতির প্রতি) এক জনকে কথা কইতে দাও—এত গোল কর কেন! এমন কল্যে কি কর্ম সিদ্ধ হবে?

রাজা। (প্রণাম করিয়া) আপনাদের গ্রীচরণ দর্শন করে আমার জন্ম সার্থক হলো। তা আপনারা এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা করেন ?

শচী। মহারাজ, ঐ যে পর্বতশৃঙ্গের উপর কনকপদ্মটি দেখ্তে পাচ্যেন, ঐটি আমাদের তিন জনের মধ্যে আপনি যাকে সর্বাপেক্ষা প্রমস্কারী বিবেচনা করেন, তাকেই প্রদান করুন।

রতি। মহারাজ, শচী দেবী যা বল্লেন, আপনি তা ভাল করে বুঝলেন ত ?—যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রমন্থ্নরী—

শচী। আরে এত গোল কর কেন?

রাজা। (স্বগত) এ কি বিষম বিভ্রাট! এঁরা সকলেই ত দেবনারী দেখ ছি, তা এঁদের মধ্যে কাকে তুই কাকেই বা রুষ্ট করবো। (প্রকাশে) আপনারা এ বিষয়ে এ দাসকে মার্জনা করুন।

শচী। তা কখনই হবে না। আপনি পৃথিবীতে ধর্মঅবতার। আপনাকে অবশ্যই এ বিচার কত্যে হবে।

মুর। এ মীমাংসা আপনি না কল্যে আর কে করবে?

রতি। তা এতে আপনার ভয় কি ? আপনি একবার আমাদের দিকে চেয়ে দেখ লেই ত হয়।

রাজা। (স্বগত) কি সর্বনাশ। আজ যে আমি কি কুলগ্নেই যাত্র।
করেছিলেম, তা আর কাকে বল্বো।

শচী। নরনাথ, আপনি যে চুপ করে রইলেন? এ বিষয়ে কি আপনার মনে কোন সংশয় হয়? দেখুন, আমি স্কুরেন্দ্রের মহিষী, আমি ইচ্ছা কল্যে আপনাকে এই মূহূর্ত্তেই সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রবপদে নিযুক্ত কত্যে পারি।

মুর। শচী দেবি, এ, সথি, তোমার বৃথা গর্ব। দেখ, তোমরা প্রবল দৈত্যকুলের ভয়ে অমরাবতীতে দিবা রাত্রি যেন মরে থাক। তা তুমি আবার সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রন্থ কোখেকে দেবে গা ? (রাজার প্রতি) হে নরেশ্বর, আপনি বিবেচনা করুন, আমি ধনেশ্বরের ধর্মপত্নী; এ বস্থমতী আমারই রত্ত্বাগার,—এতে যত অমূল্য রত্ত্বরাজি আছে, আমিই সে সকলের অধিকারিণী।

রতি। (স্বগত) বাঃ, এঁরা যে ত্জনেই দেখ ছি বিচারকর্তাকে ঘুষ খাওয়াতে উত্তত হলেন, তবে আমি আর চুপ করে থাকি কেন ? (প্রকাশে) মহারাজ, ইল্রন্থপদের যে কি স্থুখ তা স্বরপতিই জানেন। পক্ষিরাজ বাজ সদর্পে উন্নত পর্বতশৃঙ্গে বাস করে বটে; কিন্তু ঝড় আরম্ভ হল্যে সকলের আগে তারই সর্বনাশ হয়। আর ধনের কথা কি বলুবো? যে ফণীর মস্তকে মণি জন্মে, সে সর্ববদাই বিবরে লুক্য়ে থাকে। আর যদি কখন ক্ষ্থাতুর হয়ে ঘোরতর অন্ধকার রাত্রেও বাইরে আসে, তবে তার মণির কান্তি দেখে কে তার প্রাণ নই কত্যে চেষ্টা না করে? আরও দেখুন, ধন উপার্জনে যার মন, তার অবশেষে তুত্পোকার দশা ঘটে। এই নির্বোধ কাট অনেক পরিশ্রমে একথানি উত্তম গৃহ নির্মাণ করের, তার মধ্যে বন্ধ হয়ে, ক্ষ্থাত্ঞায় প্রাণ হারায়, পরে পট্রবন্ধ অন্ত লোকে পরে।

শচী। আহা! রতি দেবীর কি সৃক্ষ বৃদ্ধি গা! তবে এ পৃথিবীতে সুধী কে ?

রতি। তা তুমি কেমন করে জানবে ? আমার বিবেচনায় মধুকর সর্বাপেক্ষা সুখী। পুষ্পাকুলের মধুপান ভিন্ন তার আর কোন কর্মই নাই। তা মহারাজ, এ পৃথিবীতে যত পুষ্পস্বরূপ অঙ্গনা বিকশিতা হয়, তারা সক্লেই আমার সেবিকা।

রাজা। (স্বগত) এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য ? এ বিপদ্ হত্যে কিসে পরিত্রাণ পাই ?

শচী। হে নরনাথ, আপনার আর এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত হয় না। রাজা। যে আজ্ঞা। (কনকপদ্ম গ্রহণ করিয়া) আপনারা স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে এ বিষয়ে মধ্যস্থ মেনেছেন, তা এতে আমার বিবেচনায় যা যথার্থ বোধ হয়, আমি তা কল্যে ত আপনাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিরক্ত হবেন না ?

সকলে। তাকেন হবো?

রাজা। তবে আমি এ কনকপদ্ম রতি দেবীকে প্রদান করি। আমার বিবেচনায় মন্মথমনোমোহিনী রতি দেবীই বামাদলের ঈশ্বরী। (রতিকে পদ্ম প্রদান।)

শচী। (সরোষে)রে ছণ্ট মানব, তুই কামের বশ হয়ে ধর্ম নষ্ট কর্লি ? তা তোকে আমি এ নিমিত্তে যথোচিত দণ্ড দিতে কোন মতেই ক্রটি কর্বো না।

প্রিস্থান।

মুর। (সরোষে) তুই রাজকুলে জন্মগ্রহণ কর্য়ে, স্ত্রীলোভে চণ্ডালের কর্মা কর্লি ? তা তুই যে কালক্রমে এর সমূচিত শাস্তি পাবি, তার কোন সংশয় নাই।

[ প্রস্থান।

রতি। (প্রফুল্ল বদনে) মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে কোনমতেই শক্ষিত হবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা কর্বো, আর আপনার যথাবিধি পুরস্কার কত্যেও ভূল্বো না। আপনি আমার আশীর্বাদে পরম সুখভোগী হবেন। এখন আমি বিদায় হই।

রাজা। (স্বগত) বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? তা পরে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে; এখন যে ঝঞ্চটা মিটে গেল, এতেই বাঁচলেম। শচী আর মুরজা যে আমাকে ক্রোধানলে ভন্ম করে। যায় নাই, এই আমার পরম লাভ।

# ( সার্থির প্রবেশ।)

সার। মহারাজের জয় হউক। দেব, আপনার রথ প্রস্তুত। রাজা। সে কি? তুমি এ পর্বত-প্রদেশে রথ কি প্রকারে আনলে? সার। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মহারাজ, আপনার প্রসাদে এ দাসের পক্ষে এ অতি সামাত্য কর্ম।

রাজা। তা রথ এখানে এনে ভালই করেছ। আমি এই ভগবান্ বিদ্যাচলের মতন প্রায় অচল হয়ে পড়েছি। আর্য্য মানবক কোথায় ?

সার। আজ্ঞা—তিনি মহারাজের অবেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে বেড়াচ্যেন।

নেপথ্য। ও—হো।—হৈ।—হৈ।

রাজা। সারথি, তুমি রথের নিকটে আমার অপেক্ষা কর। আমি মানবককে সঙ্গে করে আনি।

সার। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

প্রিস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি মানবক এখানে একলা এসে কি করে। এমন নিভ্ত স্থলে ওর মতন ভীরু মন্থাকে ভয় দেখান অতি সহজ কর্ম। (পর্বতান্তরালে অবস্থিতি।)

# ( বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদ্। (স্বগত) দ্র কর মেনে। এ কি সামাত্র যন্ত্রণা। ওরে
নির্চুর পেট, তুই এ অনর্থের মূল। আমি যে এই হাবাতে রাজাটার পাছে
পাছে ওর ছায়ার মতন ফিরে বেড়াই, সে কেবল তোর জ্বালায় বৈ ত নয়।
এই দেখ, এই পাহাড়ের দেশে হেঁটে হেঁটে আমি থোঁড়া হয়ে গেলেম।
(ভূতলে উপবেশন করিয়া) হায়, এই যে ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম, এর চিহ্ন
স্বয়ং পুরুষোত্তম কত প্রয়য়ে আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। তা দেখ,
এ পাথরের চোটে একেবারে যেন ছিঁড়ে গেছে। উঃ, একবার রক্তের
স্রোতের দিকে চেয়ে দেখ, যেন প্রবালের বৃষ্টিই হচ্যে। রে ছুই বিদ্যাচল,
তোর কি দয়ার লেশমাত্রও নাই। আর কোথেকেই বা থাকবে।
তোর শরীর যেমন পাষাণ, তোর হাদয়ও তেমনি কঠিন। ওরে অধম,
তোর কি বক্ষহত্যা পাপের ভয় নাই।

নেপথ্যে। ( তৰ্জন গৰ্জন শব্দ।)

বিদূ। ও বাবা! এ আবার কি ? পর্বতটা রেগে উঠ্লো না কি ? নেপথ্যে। (তর্জন গর্জন শব্দ।) বিদ্। (সত্রাসে) কি সর্বনাশ। (ভূতলে জামুদ্বর নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে ভগবন্ বিদ্যাচল, তুমি আমার দোষ এবার ক্ষমা কর। প্রভু, আমি ভোমার পায়ে পড়ি। আমি এই নাক কান মলে বল্ছি, আমি ভোমাকে আর এ জন্মেও নিন্দা কর্বো না। হিমাজিকে অচলেন্দ্র কে বলে? তুমিই পর্বতকুলের শিরোমণি। (গাত্রোখান এবং চিন্তা করিয়া স্বগত) দূর, আমার আজ কি হয়েছে। আমি একটুতে এত ডরালেম যে? বোধ করি, ও শক্টা কেবল প্রতিধ্বনি মাত্র।

নেপথ্যে। ধ্বনি মাত্র।

বিদ্। (সচকিতে) এ আবার কি ? এ যে যথার্থ ই প্রতিধ্বনি। তা পর্ববত-প্রদেশই ত প্রতিধ্বনির জন্মস্থান। দেখি এর সঙ্গে কেন কিঞ্ছিৎ আলাপই করি না। (উচ্চস্বরে) ওলো প্রতিধ্বনি।

নেপথ্য।—গীরিতের ধনী।
বিদ্। ওলো তুই আবার কোত্থেকে লো ?
নেপথ্যে।—কে লো ?
বিদ্। তুই লো।
নেপথ্যে।—তুই লো।

বিনৃ। মর্, তোর মুখে ছাই। নেপথ্যে।—মুখে ছাই।

বিদ্। কার মুখে লো ? আমার মুখে কি তোর **মুখে** ?

নেপথ্যে।—তোর মুখে।

বিদু। বাহবা। বাহবা।

নেপথ্যে।—বোবা।

বিদ্। মর্ গস্তানি, তুই আমাকে গাল দিস্।

নেপথ্যে।—ইস্।

বিদূ। যা, এখন যা।

নেপথ্যে।—আঃ।

বিদৃ। ও কি লো? তোর কি আমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না লো?

নেপথ্যে।—না লো।

বিদূ। দূর মাগি, তুই এখন গেলে বাঁচি।

নেপথ্য।—গ্র্যা—ছি। বিদ্। মাগীকে তাড়াবার কোন উপায়ই দেখি না। নেপথ্য।—না।

বিদূ। বটে ? ভবে এই দেখ। (মুখাবৃত করিয়া শিলাতলে উপবেশন।)

# ( রাজার পুন:প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আমাকে যে আজ কত বেশ ধরতে হচ্যে, তা বলা হুছর। আমি এই উপবনে নিষাদরূপে প্রবেশ করে, প্রথমতঃ দেবদেবীর মধ্যস্থ হলেম; তার পরে আবার প্রতিধ্বনিও হলেম; দেখি, আরও কি হতে হয়। (পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিতি।)

বিদ্। (মুখ মোচন করিয়া স্বগত) মাগী গেছে ত। ওলো প্রতিধ্বনি, তুই কোথায় লো? রাম বলো, আপদ্ গেছে। (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া) আহা। ফোয়ারাটি কি স্থন্দর দেখ! এমন জল দেখলে শীতকালেও তৃষ্ণা পায়। তা আমার যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে কিছু আহার না করে কখনই জল খাব না। কি আশ্চর্যা! ঐ যে একটা উত্তম পাকা দাড়িম্ দেখতে পাচ্চি। তা এ নির্জ্জন স্থানে এক জন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে কিছু ফলাহারই করাই নে কেন? (দাড়িস্থ্রহণ।)

নেপথ্যে। রে ছৃষ্ট তস্কর, তুই কি জানিস্না যে এ দেব-উপবন যক্ষরাজের রক্ষিত ?

বিদৃ। (সত্রাসে স্বগত) ও বাবা! এ আবার মাটি খেয়ে কি করে বস্লেম।

নেপথ্যে। ওরে পাষ্ড, আমি এই তোর মস্তকচ্ছেদন কভ্যে আস্ছি। (হুহুদ্ধার ধানি।)

বিদৃ। (সত্রাসে ভূতলে জাত্মদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে যক্ষরাজ, আপনি এবার আমাকে রক্ষা করুন। আমি একজন অতি দরিস্ত ব্রাহ্মণ, পেটের দায়েই এ কর্মটা করেছি।

নেপথ্যে। হা মিথ্যাবাদিন্, যার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, সে মহাত্মা কি কখন প্রধন অপহরণ করে ? বিদূ। (সত্রাসে) হে যক্ষরাজ, আমি আপনার মাথা খাই যদি
মিথ্যা কথা কই। আমি যথার্থ ই ব্রাহ্মণ। তা আমি আপনার
নিকটে এই শপথ কচ্যি যে, যদি আর কখন পরের জব্য চুরি করি,
তবে যেন আমি সাত পুরুষের হাড় খাই। আমি এই নাকে খং
দিয়ে বল্চি—

त्नशरथा। (म, খ॰ (म।

বিদ্। (খৎ দিয়া) আর কি কত্যে আজ্ঞা করেন, বলুন। নেপথ্যে। তুই এ স্থলে কি নিমিত্তে এসেছিস ?

বিদ্। (স্বগত) বাঁচলেম। আর যে কত ফল চুরি করে খেয়েছি, তা জিজ্ঞাসা কল্যে না। (প্রকাশে) যক্ষরাজ, আর ছঃখের কথা কি বল্বো। আমি বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আপনার উপবনে এসেছি।

নেপথ্যে। সে কি ? বিদর্ভনগরের ইন্দ্রনীল রায় যে অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। সে না তার প্রজাদের অত্যস্ত পীড়ন করে ?

বিদ্। আপনি দেখ ছি সকলই জানেন, তা আপনাকে আমি আর অধিক কি বলবো। রাজা বেটা রেয়েতের কাছে যখন যা দেখে, তখনই তাই লুটে পুটে ভায়।

त्निभर्या। वर्षे १ स्म ना वष् जमः १

বিদ্। মহাশয়, ও কথা আর বলবেন না,—ওর রাজ্যে বাস করা ভার। বেটা রাবণের পিতামহ।

নেপথ্য। বটে ? রাজার কয় সংসার ? বিদ্। আজ্ঞা, বেটা এখনও বিয়ে করে নি। নেপথ্যে। কেন ?

বিদ্। মহাশয়, বেটা কুপণের শেষ। প্রসাধরচ হবে বল্যে বিয়ে করে না।

# ( রাজার পুন:প্রবেশ।)

রাজা। কি হে দিজবর, এ সকল কি সভ্য কথা? আমি কি প্রজাপীড়ন করি? আমি কি দশানন অপেক্ষাও ত্রাচার? আমি কি অর্থ ব্যয় হবে বল্যে বিবাহ করি না? বিদৃ। (স্বগত) কি সর্বনাশ। এ ত যক্ষরাজ নয়, এ যে রাজা ইন্দ্রনীল। তা এখন কি করি? একে যে গালাগালি দিছি, বোধ করি, মেরে হাড় ভেক্টে দেবে এখন।

রাজা। কি হে সথে মানবক, তুমি যে চুপ্করে রইলে? এখন আমার উচিত যে আমিই তোমার মস্তকচ্ছেদ করি।

বিদ্। হাঃ। হাঃ। হাঃ। (উচ্চহাস্ত।)

রাজা। ও কি ও, হেসে উড়িয়ে দিতে চাও না কি ?

বিদ্। হাঃ! হাঃ! (উচ্চহান্ত।)

রাজা। মর্মূর্থ। তুই পাগল হলি না কি ?

বিদ্। হাঃ। হাঃ। বয়স্তা, আপনি কি বিবেচনা করেন যে আমি আপনাকে চিন্তে পেরেছিলেম না। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

রাজা। বল্ দেখি, কিসে চিন্তে পেরেছিলি?

বিদ্। মহারাজ, হাতীর গর্জন শুনে কি কেউ মনে করে যে কোলা ব্যাঙ ডাক্চে। সিংহের হুহুন্ধার শব্দ কি গলাভাঙ্গা গাধার চীৎকার বোধ হয়। হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্থা।)

রাজা। ভাল, ভবে তুমি আমাকে এত নিন্দা কলো কেন ?

বিদ্। বয়স্তা, পাপকর্ম কল্যে তার ফল এ জন্মেও ভোগ কত্যে হয়। দেখুন, আপনি একজন সদ্বাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে তাকে কন্ত দিতে উভত হয়েছিলেন, তার জভ্যেই আপনাকে নিন্দাশ্বরূপ কিঞ্ছিৎ তিক্ত বারি পান কত্যে হলো।

রাজা। (সহাস্থাবদনে) সথে, তোমার কি অগাধ বৃদ্ধি। সে যা হউক, আমি যে আজ এ উপবনে কত অস্তুত ব্যাপার দেখেছি, তা তুমি শুন্দে অবাক্ হবে।

ৰিদ্। কেন মহারাজ ? কি হয়েছিল, বলুন্দেখি ?

রাজা। সে সকল কথা এ স্থলে বক্তব্য নয়। চল, এখন দেশে যাই। সে সব কথা এর পরে বলবো।

বিদৃ। তবে চলুন। (কিঞ্ছিৎ পরিক্রমণ করিয়া অবস্থিতি।)

রাজা। ও আবার কি ? দাঁড়ালে কেন ?

বিদ্। বয়স্তা, ভাব চি কি—বলি যদি এখানে রক্ষরাজ নাই, তবে ও পাকা দাভ়িমটা কেলে যাব কেন ? রাজা। (সহাস্থ বদনে) কে ফেলে যেতে বল্চে ? নাও না কেন ? বিদূ। যে আজ্ঞা। (দাড়িম্ব গ্রহণ।) রাজা। চল, এখন যাই। যদি যক্ষরাজ যথার্থ ই এসে উপস্থিত হন, তবে কি হবে ?

বিদ্। আজ্ঞা হাঁ—এ বড় মনদ কথা নয়; তবে শীঘ্ৰই চলুন।
[ উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমান্ত।

# দ্বিতীয়াঙ্ক

# প্রথম গর্ভাঙ্গ

#### মাহেশ্বরীপুরী—রাজগুদ্ধান্তসংক্রান্ত উভান।

#### (পদ্মাবতী এবং স্থীর প্রবেশ।)

পদ্মা। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি, স্থ্যদেব মস্তে গেছেন বটে, কিন্তু এখনও একটু রৌক্ত আছে।

স্থী। প্রিয়স্থি, তবুও দেখ, ঐ না একটি তারা আকাশে উঠেছে?

পদ্মা। ওঁকে কি তুমি চেন না, স্থি ? ও যে ভগবতী রোহিণী। চন্দ্রের বিরহে ওঁর মন এত চঞ্চল হয়েছে, যে উনি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর আস্বার আগেই একলা এসে তাঁর অপেক্ষা কচ্যেন।

স্থী। প্রিয়স্থি, তা যেন হলো, কিন্তু একবার এদিকে চেয়ে দেখ। কি চমংকার।

পদা। কেন, কি হয়েছে ?

স্থী। ঐ দেখ, মধুকর তোমার মালতীর মধুপান কত্যে এসেছে, কিন্তু মলয়মারুত যেন রাগ করেই ওকে এক মুহূর্ত্তির জল্মেও স্থির হয়ে বস্তে দিচ্যেন না। আর দেখ, ওরও কত লোভ। ওকে যত বার মলয় তাড়াচ্যেন, ও তত বার ফিরে ফিরে এসে বস্চে।

পদ্ম। স্থি, চল দেখিগে, চক্রবাকী তার প্রাণনাথকে বিদায় করে, এখন একলা কি কচ্যে।

স্থী। প্রিয়স্থি, তাতে কাজ নাই। বরঞ্চল দেখিগে, কুম্দিনী
আজ কেমন বেশ করে তার বাসরঘরে চন্দ্রের অপেক্ষা কচ্যে।

পদ্ম। সধি, যে ব্যক্তি সুখী, তার কাছে গেলেই বা কি, সার না গেলেই বা কি ? কিন্তু যে ব্যক্তি তুঃখী, তার কাছে গিয়ে তৃটি মিষ্ট কথা কইলে তার মন অবশ্যই প্রফুল্ল হয়। আমি দেখেছি যে উচ্চ স্থলে বৃষ্টিধারা পড়লে, জলটা অভিশীঘ্র বেগে চলে যায়, কিন্তু যদি কোন মক্ষভূমি কখন জলধরের প্রসাদ পায়, তবে সে তা তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র হয়ে পান করে।

# ( পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। রাজনন্দিনি, একজন পটোদের মেয়ে পট বেচ্বার জয়ে এসেছে; আপনি যদি আজা করেন, তবে তাকে এখানে ডেকে আনি। দে বল্ছে যে, তার কাছে অনেক রকম উত্তম উত্তম পট আছে।

স্থী। দূর্, এ কি পট দেখ্বার সময় ?

পদ্মা। কেন ? এখনও ত বড় অন্ধকার হয় নাই। (পরিচারিকার প্রতি) যা, তুই চিত্রকরীকে ডেকে আন্গে।

পরি। রাজনন্দিনি, সে অতি নিকটেই আছে। (উচ্চস্বরে) ওলো পটোদের মেয়ে, আয়, তোকে রাজনন্দিনী ডাক্চেন।

নেপথ্যে। এই যাচ্যি।

# ( চিত্রকরীবেশে রতি দেবীর প্রবেশ।)

স্থী। (জনান্তিকে পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়স্থি, এর নীচকুলে জন্ম বটে, কিন্তু এর রূপলাবণ্য দেখলে চন্দু জুড়ায়।

পদা। (জনান্তিকে স্থার প্রতি) তৃমি কি ভেবেচ, স্থি, যে মণি
মাণিক্য কেবল রাজগৃহেই থাকে? কত শত অন্ধকারময় খনিতেও যে
তাদের পাওয়া যায়। এই যে উজ্জল মুক্তাটি দেখ্চ, এ একটা কদাকার
শুক্তির গর্ভে জন্মেছিল। আর যে নলিনীকে লোকে ফুলকুলের ঈশ্বরী
বলে, তাল কাদায় জন্ম। (রতির প্রতি) তুমি কি চাও?

রতি। (স্বগত) আহা। রাজা ইন্দ্রনীলের কি সৌভাগ্য। তা সে শচীর আর মুরজার দর্প চূর্ণ করে আমার যে মান রেখেছে, আমার তাকেই এই অমূল্য রত্নটি দান করা উচিত।

পদ্ম। চিত্রকরি, তুমি যে চুপ**্করে বৈলে । তুমি ভয় করে। না।** এখানে কার সাধ্য যে, তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করে।

রতি। আপনি হচ্যেন রাজার মেয়ে, আপনার কাছে মুখ খুলতে আমার ভয় হয়।

পদা। (সহাস্থ বদনে) কেন ? রাজকতারা কি রাক্ষসী ? তারাও তোমাদের মতন মানুষ বৈ ত নয়।

রতি। (স্বগত) আহা। মেয়েটি যেমন স্থন্দরী, তেমনই সরলা।

পদা। (শিলাতলে উপবেশন করিয়া) চিত্রকরি. এই আমি বস্লেম, তোমার পট সকল এক একখান করে দেখাও।

রতি। যে আজে, এই দেখাচ্যি।

পদা। চিত্রকরি, তুমি কোথায় থাক ?

রতি। আত্তে, আমরা পাহাড়ে মারুষ।

পদ্মা। তোমার স্বামী আছে ?

রতি। রাজনন্দিনি, আমার পোড়া স্বামীর কথা আর কেন জিজাসা করেন ? তিনি আগুনে পুড়েও মরেন না। আর যেখানে সেখানে পান, কেবল লোকের মন মজিয়ে বেড়ান।

স্থী। প্রিয়স্থি, যদি তোমার পট দেখ্তে ইচ্ছা থাকে, তবে আর দেরি করোনা।

পদা। চিত্রকরি, এস, তোমার পট দেখাও।

রতি। এই দেখুন। (একখান পট প্রদান।)

পদা। (অবলোকন করিয়া স্থীর প্রতি) স্থি, এই দেখ, অশোককাননে সীতা দেবী রাক্ষ্যীদের মধ্যে বসে কাঁদ্চেন। আহা। যেন
সোদামিনী মেঘমালায় বেষ্টিতা হয়ে রয়েছে। কিন্তা নলিনীকে যেন
সৈবালকুল ঘেরে বসেছে। আর ঐ যে ক্ষুক্র বানরটি গাছের ডালে দেখ্চ,
ও প্রনপুত্র হন্মান্। দেখ, জানকীর দশা দেখে ওর চক্ষের জল বৃষ্টিধারার
মতন অনর্গল পড়্ছে। স্থি, এ সকল ত্রেভাযুগের কথা, তবু এখনও মনে
হল্যে জদয় বিদীর্ণ হয়।

রতি। (স্বগত) আহা। এ কি সামান্ত দ্যাশীলা। ভগবতী বৈদেহীর ছঃথেও এর নয়ন অঞ্জলে পরিপূর্ণ হলো। (প্রকাশে) রাজনন্দিনি, আরও দেখুন। (অন্ত একখান পট প্রদান।)

পদা। এ দৌপদীর স্বয়ন্বর। এই যে ত্রাহ্মণ ধনুর্বাণ ধরে অলফ্য লক্ষ্যের দিকে আকাশমার্গে দৃষ্টি কচ্যেন, ইনি যথার্থ ত্রাহ্মণ নন। ইনি ছদ্মবেশী ধনপ্রয়। এই যাজ্ঞসেনী।

রতি। (পদ্মাবতীর প্রতি) রাজনন্দিনি, এই পটখান একবার দেখুন দেখি। (পট প্রদান।)

পদা। ( অবলোকন করিয়া ব্যগ্রভাবে রভির প্রতি ) চিত্রকরি, এ কার প্রতিমৃর্ত্তি লা ! রতি। আজে, তা আমি আপনাকে—( অর্দ্ধোক্তি।)

পদা। मथि—( মূর্চ্চাপ্রাপ্ত।)

স্থী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়, এ কি। প্রিয়স্থী ে যে হঠাং অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। (পরিচারিকার প্রতি) ওলো মাধবি, তুই শীঘ্র একটু জল আন্ত লা।

[ পরিচারিকার বেগে প্রস্থান।

রতি। (স্বগত) ইন্দ্রনীলের প্রতি যে পদ্মাবতীর এত পূর্ববাগ জন্মেছে, তা ত আমি জান্তেম না। এদের হুজনকে স্বপ্রযোগে কয়েক বার একত্র করাতেই এরা উভয়ে উভয়ের প্রতি এত অমুরক্ত হয়েছে। এত ভালই হয়েছে। আমার আর এখন এখানে থাকায় কোন প্রয়োজন নাই। শচী আর মুরজার ক্রোধে পদ্মাবতীর কি অনিষ্ট ঘট্তে পার্বে? আমি এ সকল বৃত্তান্ত ভগবতী পার্বিতীকে অবগত করালে, তিনি যে এই পদ্মাবতীর প্রতি অমুকৃল হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। (অন্তর্জান।)

স্থী। (স্থগত) হায়। প্রিয়স্থী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি ?

পদা। (গাত্রোত্থান করিয়া ব্যগ্রভাবে) স্থি, চিত্রকরী কোথায় গেল ?

স্থী। কৈ, ভাকে ভ দেখ্ভে পাই না। বোধ করি, সে ভোমাকে অচেতন দেখে মাধ্বীর সঙ্গে জল আন্তে গিয়ে থাক্বে।

পদ্ম। (ব্যগ্রভাবে) তবে কি সে চিত্রপটথানা সঙ্গে লয়ে গেছে ?

স্থী। ঐ যে চিত্রপট তোমার সম্মুথেই পড়ে রয়েছে।

পদ্মা। (ব্যব্রভাবে চিত্রপট লইয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া) স্থি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখন দেখেচ ?

স্থী। প্রিয়স্থি, তুমি যে চিত্রপ্টিখানা এত যত্ন করে বুকে লুক্য়ে রাখ্লে ?

পদ্মা। আমি যা জিজ্ঞাসা কচ্যি, তার উত্তর দাও না কেন ? বলি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কথন দেখেচ ?

স্থী। ওকে আমি কোথায় দেখবো ?

# ( জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।)

পরি। রাজনন্দিনী যে আমি জল না আন্তে আন্তেই সেরে উঠেছেন, তা বেশ হয়েছে।

স্থী। হাঁা লা মাধবি, এ পটো মাগী কোন্ দিকে গেল তুই দেখেচিস্? পরি। কেন ? সে না এখানেই ছিল। সে ত কই আমার সঙ্গে যায় নাই। যাই, এখন আমি এ ঘটিটে রেখে আসিগে।

[ প্রস্থান।

পদা। (চতুদ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! স্থি, আমি বোধ করি, এ চিত্রকরী কোন সামান্তা স্ত্রী না হবে।

স্থী। (চতুদ্দিক্ অবলোকন করিয়া) তাই ত, এ কি পাথী হয়ে উড়ে গেল ?

পদ্ম। দেখ, সখি, তুমি কারো কাছে এ কথার প্রদঙ্গ করো না।

স্থী। প্রিয়স্থি, তুমি যদি বারণ কর, তবে নাই বা কল্যেম। (নেপথ্যে নানাবিধ যন্ত্রধ্বনি) ঐ শোন। সঙ্গীতশালায় গানবাভ আরম্ভ হলো। চল, আমরা যাই।

প্রা। স্থি, তুমি যাও, আমি আরও কিঞ্ছিংকাল এখানে থাক্তে ইচ্ছা করি।

স্থী। প্রিয়স্থি, তুমি না গেলে কি ওরা কেউ মন দিয়ে গাবে, না বাজাবে ?

পদ্মা। আমি গেলেম বল্যে। তুমি গিয়ে নিপুণিকাকে আমার বীণার স্থর বাঁধ্তে বল।

স্থী। আচ্ছা—তবে আমি চল্যেম।

প্রস্থান।

পদা। হে রজনীদেবি, এ নিখিল জগতে কোন্ ব্যক্তি এমন তুঃখী আছে যে, সে ভোমার কাছে তার মনের কথা না কয় ? দেখ, এই যে ধূত্রাফ্ল, এ সমস্ত দিন লজ্জায় আর মনস্তাপে মৌনভাবে থাকে, কেন না, বিধাতা একে পরমস্থলরী করেও এর অধরকে বিষাক্ত করেছেন, কিন্তু তুমি এলে এও লজ্জা সম্বরণ করেয় বিকশিত হয়। জননি, তুমি পরমদ্যাশীলা। (পরিক্রমণ করিয়া) হায়! আমার কি হলো। আজ

কয়েক দিন অবধি আমি প্রতি রাত্রে যে একটি অন্তুত স্বপ্ন দেখ্চি, তার কথা আর কাকে বল্বাে ? বােধ হয়, যেন একটি পরমস্থলর পুরুষ আমার পাশে দাঁড়িয়ে এই বলেন—"কল্যাণি, আমার এই ছংসরােবরকে স্থাাভিত করবার নিমিত্তেই বিধাতা তােমার মতন কনকপদ্ম স্থাষ্টি করেছেন। প্রিয়ে, তুমি আমার।" এইমাত্র বলে সেই মহাত্মা অন্তর্জান হন। আর এই তারই প্রতিমৃত্তি। এই যে চিত্রকরী, যিনি আমাকে এই অমূল্য রত্ম প্রদান করে গেলেন, ইনিই বা কে ? (পটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ও নিশ্বাদ পরিত্যাণ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, তুমি অন্ধলারময় রাত্রে যে গৃহস্থের মন চুরি করেছ, সে তােমাকে এই মিনতি কচ্যে যে তুমি নির্ভয় হয়ে তার আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাও এসে অপহরণ কর।

নেপথ্যে। রাজনন্দিনী যে এখনও এলেন না ? তিনি না এলে ত আমরা গাইতে আরম্ভ কর্বো না।

পদ্ম। (স্বগত) হায়! আমার এমন দশা কেন ঘট্লো? হে স্বপ্তদেবি, এ যদি তোমারই লীলা হয়, তবে তুমি এ দাসীকে আর র্থা যন্ত্রণা দিও না। (দীর্ঘনিশাস প্রিত্যাগ করিয়া) তা আমি এ সকল কথা কি এ জন্মে আর ভূল্তে পার্বো?

# ( পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ )

পরি। রাজনন্দিনি, আপনি না এলে ওরা কেউ গাইতে চায় না। আর নিপুণিকাও আপনার ধীণার স্থর বেঁধেচে।

পদা। তবে চল।

িউভয়ের প্রস্থান।

# ( শচী এবং মুরজার প্রবেশ।)

শচী। (সরোষে) সখি, রভিকে ত তুমি ভাল করে চেন না। তর অসাধ্য কর্ম কি আছে? দেখ, রুদ্রদেব রাগ্লে ভগবতী পার্ববিভিও তাঁর নিকটে যেতে ভয় পান, কিন্তু রভি অনায়াসে তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে চক্ষের জলে তাঁর কোপানল নির্বাণ করে। রভি ফাঁদ পাত্লে তাতে কে না পড়ে? অমরকুলে এমন মেয়ে কি আর ছটি আছে?

মুর। তাও এখানে এসে কি করেছে ?

শচী। কি না করেছে ? এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজা যজ্ঞানের মেয়ে পদাবতীর মতন স্কুলরী নারী পৃথিবীতে নাই। রতি এই মেয়েটির সঙ্গে ছাই ইন্দ্রনীলের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যে। স্থি, ইন্দ্রনীলকে যদি রতি এই প্রীরষ্কৃটি দান করে, তবে আমাদের কি আর মান থাক্বে ?

মূর। তার সন্দেহ কি ? তা ও কি প্রকারে এ চেষ্টা পাচ্যে, তার কিছু শুনেছ ?

শচী। শুনবো না কেন। ও প্রতি রাত্রে এসে ইন্দ্রনীলের বেশ ধরো পদ্মাবতীকে স্বপ্নযোগে আলিঙ্গন দেয়, স্তরাং মেয়েটিও একেবারে ইন্দ্রনীলের জন্মে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

মুর। বাং, রতির কি বৃদ্ধি ?

শচী। বৃদ্ধি ? আর শোন না। আবার রাজলক্ষ্মীর বেশ ধারণ কর্ম্যে ও গত রাত্রে রাজা যজ্ঞসেনকে স্বপ্নে বলেছে যে যদি পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর অতিশীঘ্র মহা সমারোহে না হয় তবে সে শ্রীপ্রস্তী হবে।

মুর। কি আশ্চর্য্য ! স্বয়ম্বর হলেই ত ইন্দ্রনীল অবশ্যই আস্বে।
আর ইন্দ্রনীলকে দেখবামাত্রেই পদ্মাবতী তাকেই বরণ করবে।

শচী। তা হলে আমরা গেলেম। পৃথিবীতে কি আর কেউ আমাদের মান্বে, না পূজা কর্বে? সথি, তোমাকে আর কি বল্বো। এ কথা মনে পড়লে রাগে আমার চক্ষে জল আদে। আর দেখ, রাজা যজ্ঞানেন মন্ত্রীদের লয়ে আজ এই স্বয়ন্থরের বিষয়ে বিচার কচ্যে।

মুর। তবে ত আর সময় নাই। তা এখন কি কর্ত্তব্য !—ও কি ও !
(নেপথ্যে বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি) আহা! কি মধুর ধ্বনি। স্থি, একবার
কাণ দিয়ে শোন। তোমার অমরাবতীতেও এমন মধুর ধ্বনি তুর্লভ।

শচী। আঃ, তুমিও যেমন। ও সকল কি আর এখন ভাল লাগে ? নেপথ্যে। তুই, সই, আরম্ভ কর্না কেন ?

নেপথ্য। চুপ্কর্লো—চুপ্কর্। ঐ শোন্, রাজনন্দিনী আরম্ভ কচ্যেন।। (বীণাধ্বনি।)

নেপথ্যে। আহা। রাজনন্দিনি, তুমি কি ভগবতী বীণাপাণির বীণাটা একেবারে কেড়ে নেছ গা ? নেপথ্য। মর্, এত গোল করিস্ কেন ? নেপথ্য। (গীত।)

श्राष्ट्र अधायांन।

কেন হেরেছিলাম তারে।
বিষম প্রেমের জালা বুঝি ঘটিল আমারে॥
সহজে অবাধ মন, না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হয়ে পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে।
কত করি ভূলিবারে, মন তা তো নাহি পারে,
যবে যে ভাবনা করে, সে জাগে অস্তরে।
শরমে মরম ব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা,
জভের স্থপন যথা, মরমে মরি গুমরে॥

মুর। শচী দেবি, আমরা কি নন্দনকাননে উর্বেশী আর চারুনেত্রার মধুর স্বর শুনে মোহিত হলেম ?

শচী। সথি, তুমিও কি এই প্রজ্ঞলিত হুতাশনে আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হলে ? দেখ, যদি রতির মনস্কামনা স্থাসিদ্ধ হয়, তবে এই স্থারস হুষ্ট ইন্দ্রনীলই দিবারাত্র পান কর্বে। (দার্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সথি যক্ষেশ্বরি, আমার মতন হতভাগিনী কি আর হুটি আছে ? লোকে আমাকে বৃথা ইন্দ্রাণী বলে। আমার পতি বজ্জ্বারা কত শত উন্নত পর্বেতশৃঙ্গকে চূর্ণ করে উড়িয়ে দেন; কত শত বিশাল তরুরাজকে ভশ্ম করে ফেলেন; কিন্তু আমি, দেখ, একজন অতিক্ষুদ্ধ মানবকেও ধংকিঞিং দণ্ড দিতে পারলেম না। হায়! আমার বেঁচে আর সুখ কি!

মুর। তবে, সথি, তোমার কি এই ইচ্ছা যে, ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দেবার জন্মে এ সুশীলা মেয়েটিকেও কণ্ট দেবে ?

শচী। কেন দেব নাং প্রমান্ন চণ্ডালকে দেওয়া অপেক্ষা জলে ফেলে দেওয়াও ভাল। দেখ, ছ্ইদমনের নিমিত্তে বিধাতা সময়বিশেষে ভগবতী পৃথিবীকেও জলমগ্না করেন।

মুর। তবে, সখি, চল, আমরা কলিদেবের কাছে যাই, তিনি এ বিষয়ের একটা না একটা উপায় অবশ্যই করে দিতে পারবেন। শচী। (চিন্তা করিয়া) হাঁা, এ যথার্থ কথা। কলিদেবই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য কত্যে পার্বেন। তা স্থি, চল, আমরা শীঘ্র তাঁরই কাছে যাই।

িউভয়ের প্রস্থান।

# দিতীয় গৰ্ভাঙ্ক

মাহেশরীপুরী—রাজনিকেতন।

( क्कूकौत প্রবেশ।)

কঞু। (স্বগত) আহা! শৈলেন্দ্রের গলে শোভে যে রতন— সে অমূল ধন কভু সহজে কি তিনি প্রদান করেন পরে ? গজরাজ-শিরে ফলে যে মুকুতারাজি, কে লভয়ে কবে সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে সে শিরঃ ? সকলে জানে, সুরাসুর মিলি মথিয়া কত যতনে সাগর, লভিলা অমৃত—কত পীড়নে পীড়ি জলনিধি। হায় রে, কে পারে পরে দিতে ইচ্ছা করি. যে মণিতে গৃহ তার উজ্জ্বল সতত। (চিন্তা করিয়া) বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লজ্মিতে १— ছায়ায় কি ফল কবে দরশে ভরুর ? সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে তুলে লয়ে যায় সুখে! মলয়-মারুত, কুমুম-কানন-ধন মুরভিরে হরি, দেশ দেশান্তরে চলি যান কুতৃহলে। হিমাজির কনক ভবন ত্যজি সতী— ভবভাবিনী ভবানী—ভজেন ভবেশে। (পরিক্রমণ) যার ঘরে জনমে তুহিতা, এ যাতনা ভোগী সে! ( দার্ঘনিশ্বাস )—

প্রভা, তোমারই ইচ্ছা! যা হৌক, মহারাজ যে এখন রাজনন্দিনী পদ্মাবভীর স্বয়ম্বরে সম্মত হয়েছেন, এ পরম আফ্রাদের বিষয়। এখন জগদীশ্বর এই করুন যে কন্যাটি যেন একটি উপযুক্ত পাত্রের হাতেই পড়ে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া প্রকাশে) কে ও ?

#### ( সথীর প্রবেশ।)

বস্মতী না ? আরে এস, দিদি এস ! আমি বৃদ্ধ বাহ্মণ—কালক্রমে প্রায়ই অন্ধ হয়েছি, কিন্তু তবু ও পূর্ণশশীর উদয় হল্যে তাঁকে চিন্তে পারি। এস এস ।

স্থী। ঠাকুরদাদা, প্রণাম করি।

क्षू । कन्तां रहेक्।

স্থী। মহাশ্য়, আমার প্রিয়স্থীর নাকি স্বয়ম্বর হবে ?

কঞ্। এ কথা তোমাকে কে বল্যে ?

স্থী। যে বলুক্ না কেন ? বলি এ সভ্য ত ?

কঞু। বাং, কেমন করে সত্য হবে ? তোমার প্রিয়স্থী ত আর পাঞ্চালী নন যে তাঁর পঞ্চ স্বামী হবে। আমি বেঁচে থাক্তে তাঁর কি আর বিবাহ হত্যে পারে ? গোরী কি হরকে বৃদ্ধ বল্যে ত্যাগ কত্যে পারেন ? (হাস্ত।)

স্থী। (স্বগত) দূর বুড়ো। (হস্ত ধারণ করিয়া প্রকাশে) ঠাকুরদাদা, আপনার পায়ে পড়ি, বলুন না, এ কথাটা কি সত্য ?

কঞু। আরে কর কি ? পায়ে হাত দিও না। তুমি কি জান না, নীরদ তরুকে দাবানল স্পর্শ কর্লে, সে যে তৎক্ষণাৎ জ্বলে যায়।

স্থী। তবে আমি চল্যেম।

কঞ্। কেন ?

স্থী। এখানে থেকে আবশুক কি ? আপনার কাছে ত কোন কথাটিই পাওয়া যায় না।

কঞু। (হাস্তবদনে) আরে, আমি রাজসংসারে চাকুরী করে বুড়ো হয়েছি। আমাকে ঘুষ না দিলে কি আমার ছারা কোন কর্ম হতে পারে ? ঘানিগাছে তেল না দিলে সে কি সহজে ঘোরে ? স্থী। আচ্ছা! রাজমাতার জন্মে সোণার হামান্দিস্তায় যে পান মস্লা দিয়ে ছেঁচে, তাই আপনাকে না হয় একটু এনে দেব ? তা হলে ত হবে ?

কঞ্। স্বত্ন পান নিয়ে কি হবে ? মিঠাই টিঠাই কিছু দিতে পার কি না ?

স্থী। হাঁ। পারবোনাকেন?

কঞু। তবে বলি। এ কথা যথার্থ। তোমার প্রিয়স্থীর স্বয়ম্বর হবে।

স্থী। ( ব্যক্তভাবে ) হাঁ। মহাশয়, কবে হবে ?

কঞু। অতি শীশুই হবে। মহারাজ মন্ত্রিবরকে স্বয়ম্বরের সমৃদ্য আয়োজন কত্যে অনুমতি করেছেন। আর কাল প্রাতে দূতেরা নিমন্ত্রণ-পত্র লয়ে দেশ দেশান্তরে যাত্রা কর্বে। দেখো, এ পদ্মের গল্পে অলিকূল একবারে উন্মন্ত হয়ে উড়ে আস্বে। ও কি ও! তুমি যে কাঁদ্তে আরম্ভ কল্যে। তোমাকে ত আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না।

স্থী। (চক্ষু মুছিয়া) কৈ ? আমি কাঁদছি আপনাকে কে বল্লে ? (রোদন।)

কঞু। আরে ঐ যে। কি উৎপাত! তা তোমার জন্মেও না হয় একটা বর ধরে দেব, তার নিমিত্তে ভাবনা কি? তোমার প্রিয়সখী ত আর সকলকে বরণ করবেন না। আর যদি তুমি রাজকুলে বিয়ে কত্যে না চাও—তবে শর্মাত রয়েছেন।

স্থী। আঃ, যাও, মিছে ঠাট্টা করো না। (রোদন।)

# ( পরিচারিকার প্রবেশ । )

পরি। কঞ্কী মহাশয়, প্রণাম করি।

কঞু। এস, কল্যাণ হউক্। (স্বগত) এ গস্তানী আবার কোথ্থেকে এসে উপস্থিত হলো? কি আপদ্। এ যে গঙ্গায় আবার যমুনা এসে পড়লেন। এখন ত আর জলের অভাব থাক্বে না।

স্থী। মাধ্বি, প্রিয়স্থী যথার্থ ই এত দিনের পর আমাদের ছেড়ে চল্লেন। (রোদন।)

পরি। (ব্যগ্রভাবে) কেন, কেন? কি হয়েছে?

স্থী। আমরা যে স্বয়ন্থরের কথা গুনেছিলাম, সে সকলই সভা হলো। (রোদন।)

কঞু। (সগত) আহা। প্রণয়পদ্মের মৃণালে যে কণ্টক জন্মে, সে
কি সামাত তীক্ষ্ণ আর তার বেঁধনে যে প্রাণ কি পর্যান্ত ব্যথিত হয়,
তা সে বেদনা যে সহ্য করেছে, সেই কেবল বল্তে পারে। (প্রকাশে)
আরে, তোরা যে কেঁদেই অন্তির হলি। এমন কথা শুনে কি কাঁদ্তে
হয় ? রাজনন্দিনী কি চিরকাল আইবড় থাক্লে তোরা সুথী হবি ?

পরি। বালাই! তাঁর শক্র আইবড় থাকুক্, তিনি থাক্বেন কেন?

क्षृ। ভবে ভোরা কাঁদিস্ কেন লা ?

পরি। তুমিও বেমন। কে কাঁদচে ? তুমি কাণা হলে নাকি ?

কঞ্চা তবে তুই, ভাই, একবার হাস্ত, দেখি ?

পরি। হাস্বোনাকেন? এই দেখ (হাস্তাও রোদন।)

কঞু। বেশ। ওলো মাধবি, লোকে বলে, রোজে বৃষ্টি হলে থেঁকশিয়ালীর বিয়ে হয়, তা আমি দেখ্চি তোরও বিয়ে অতি নিকট।

পরি। কেন? আমি কি খেঁকশিয়ালী। যাও, মিছে গাল দিও না।

नथी। 'eरना मांधवि, ठन् आंमता यारे।

পরি। চল।

িউভয়ের ক্রন্সন করিতে করিতে প্রস্থান।

কঞু। (স্বগত) আমাদের পদাবতীর রূপ লাবণ্য দেখুলে কোন মতেই বিশ্বাস হয় না যে, এর মানবকুলে জন্ম। সৌদামিনী কি কখন ভূতলে উৎপন্ন হয় ? আর এ যে কেবল সৌন্দর্য্য গুণে চক্ষের স্থুখকরী মাত্র, তা নয়,—এমন দয়াশীলা পরোপকারিণী কামিনী কি আর আছে ? আর তা না হবেই বা কেন ? পারিজাত পুষ্প কি কখন সৌরভহীন হতে পারে ? আহা! এ মহার্হ রত্ব কোন্ রাজগৃহ উজ্জ্বল কর্বে হে ?

নেপথ্যে বৈতালিক।

গীত।

পরজ কালংড়া—একডালা।
অপরূপ আজিকার রাজসভা শোভিল!
জিনি অমরাপুরী, রূপপুর হইতেছে;
বিভবে স্থুরেন্দ্র লাজ পাইল॥

মোহনম্বতি অতি বাজন বাজিছে, বৃতিপতি ভাতি হেরি মোহিল। তুলনা দিবার তবে, রজনী সে আপনি শনীরে সাজায়ে ধনী আনিল #

কঞু। (স্বগত) এই ত মহারাজ সভা হতে গাত্রোখান কল্যেন। এখন যাই, আপনার কর্ম দেখিগে।

[ প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াত।

# তৃতীয়াস্ব

# প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহেখরীপুরী—রাজনিকেতন-সন্নিধানে মদনোভান।
( ছল্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীল এবং বিদ্ধকের প্রবেশ।)

রাজা। সংখ মানবক।

বিদু। মহারাজ--

রাজা। আরেও আবার কি ? আমি একজন বণিক্; তুমি আমার মিত্র; আমরা তুজনে এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজকতা পদাবতীর স্বয়স্বর-সমারোহ দেশবার জতোই এ রাজ্যে এসেছি—

বিদূ। আজ্ঞা—আর বল্তে হবে না।

রাজা। তবে তুমি এই শিলাতলে বসো, আমি ঐ দেবালয়ের নিকটে সরোবর থেকে একটু জল পান কর্যে আসি। আঃ, এই নগর ভ্রমণ করে আমি যে কি পর্যান্ত ক্লান্ত হয়েছি তার আর কি বল্বো।

বিদূ। তবে আপনি কেন এখানে বস্থন না, আমিই আপনাকে জ্বল এনে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের জ্বল খেলে ত আর বেণের জ্বাত যায় না।

রাজা। (সহাস্থ বদনে) সথে, তা ত যায় না বটে, কিস্কু জল আন্বে কিসে করে ? এখানে পাত্র কোথায় ? তুমি ত আর পবনপুত্র হন্মান্ নও, যে ঔষধ না পেয়ে একবারে গন্ধমাদনকে উপ ড়ে এনে ফেল্বে! তা তুমি থাক, আমি আপনিই যাই।

বিদ্। (স্বগত) হায়। আমার কি ত্রদৃষ্ট। দেখ, এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর হবে বল্যে, প্রায় এক লক্ষ রাজা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে; আর এই নগরের চারি দিকে যে কত তামূ আর কানাত পড়েছে তার সংখ্যা নাই। কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, কত রথ আর যে কত লোকজন এসে একত্র হয়েছে তা কে গুণে ঠিক কত্যে পারে? আর কত শত স্থানে যে নট নটীরা মৃত্যুগীত কচ্যে তা বলা ত্ব্যুর। আর যেমন বর্ষাকালে জল পর্বত থেকে শত স্রোতে বেরিয়ে যায়, রাজভাণ্ডার থেকে সিদেপত্র তেম্নিই বেক্লচ্যে। আহা! কত যে

চাল, কত যে ডাল, কত যে তেল, কত যে লবণ, কত যে ঘি, কত যে मत्निम, कठ रय परे, कठ रय वृक्ष ভारत ভारत আস্চে यारहा তা দেখ্ল একেবারে চক্ষু: স্থির হয়। রাজাবেটার কি অতুল ঐশ্বর্যা! ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা দেখ, এ হতভাগা বামণের কপালে এর কিছুই নাই। আমাদের মহারাজ কল্যেন কি, না সঙ্গে যত লোকজন এসেছিল তাদের সকলকে দূরে রেখে কেবল আমাকে লয়ে ছদ্মবেশে এ নগরে এসে ঢুকেছেন। এতে যে ওঁর কি লাভ হবে তা উনিই জানেন। তবে লাভের মধ্যে আমি দরিক্ত ব্রাহ্মণ আমার দক্ষিণাটি দেখ্চি লোপাপত্তি হবে। হায়! এ কি সামান্ত তুঃখের কথা? (চিন্তা করিয়া) মহারাজ একটা মেয়েমানুষকে স্বপ্নে দেখে এই প্রতিজ্ঞা করে বদেছেন, যে তাকে না পেলে আর কাকেও বিয়ে কর্বেন না। হায়! দেখ দেখি, এ কত বড় পাগ্লামি। আর—আমি যে রাত্রে স্বপ্নে নানা রক্ম উপাদেয় মিষ্টান্ন থাই তা বল্যে কি আমার ব্রাহ্মণী যথন থোড় ছেঁচ্কি, কি কাঁচকলা ভাতে, কি বেগুন পোড়া এনে দেয়, তখন কি সে সব আমি না খেয়ে পাতে ঠেলে রেখে দি ? সাগর সকল জলই গ্রহণ করেন। অগ্নিদেবকে যা দাও তাই তিনি চক্ষুর নিমিষে পরিপাক করে। ভশ্ম করে ফেলেন।

### (রাজার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। কি হে সথে মানবক, তুমি যে একেবারে চিন্তাদাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছো ?

বিদু। মহারাজ---

রাজা। মর্বানর। আবার १

বিদূ। আজ্ঞা—না। তা আপনার এত বিলম্ব হলো কেন ?

রাজা। সথে, আমি এক অদ্ভুত স্বয়ম্বর দেখ্তেছিলেম।

বিদৃ। বলেন কি ? কোথায় ?

রাজা। সথে, ঐ সরোবরে কমলিনী আজ যেন স্বয়ম্বরা হয়েছে। আর তার পাণিগ্রহণ লোভে ভগবান্ সহস্রবশ্মি, মলয়মারুত, অলিরাজ, আর রাজহংস—এরা সকলেই এক্তে উপস্থিত হয়েছেন। আর কত যে কোকিলকুল মঙ্গলধ্বনি কচ্যে তা আর কি বল্বো? এসো সথে, আমরা ঐ সরোবরকুলে যাই।

বিদ্। ভাল—মহাশয়, আপনি যে আমাকে নিমন্ত্রণ কচ্যেন, তা বলুন দেখি, আমার দক্ষিণা কে দেবে ?

রাজা। কেন ? কমলিনী আপনিই দেবে। তার স্থ্রভি মধু দিয়ে দে যে তোমার চিত্তবিনোদ কর্বে তার কোন সন্দেহ নাই।

বিদূ। হা! হা! হা! (উচ্চহাস্থ) মহাশয়, আমি বাদ্মণ, আমার কাছে কি ও সব ভাল লাগে? হয় টাকাকড়ি—নয় খাত দ্রব্য—এই তুটার এক্টা না এক্টা হলে কি আমি উঠি।

রাজা। চল হে, চল, না হয় আমিই দেব।

विम्। दाँ- । क्यां नवात कथा वर्षे। ज्य हनून।

[ উভয়ের প্রস্থান।

# ( সথী এবং পরিচারিকার প্রবেশ।)

স্থী। মাধবি, আমি ত আর চলতে পারি না। উঃ, আমার জন্মেও আমি কখন এত হাঁটি নাই। আমার সর্ব্বাঙ্গে যে কত বেদনা হয়েছে, তার আর বল্বো কি ় বোধ করি, আমাকে এখন চারি পাঁচ দিন বুঝি কেবল বিছানাতেই পড়ে থাক্তে হবে।

পরি। ও মা! সে কি? রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বরের আর ছটি দিন বই ত নাই! তা তুমি পড়ে থাক্লে কি আর কর্ম চল্বে?

স্থী। না চল্লে আমি কি কর্বো? আমার ত আর পাষাণের শ্রীর নয়।

পরি। সে কিছু মিছে কথা নয়।

স্থী। (পট অবলোকন করিয়া) দেখ্, আমি প্রিয়স্থীকে না হবে ত প্রায় সহস্র বার বলেছি যে এ প্রতিমূর্ত্তি কখনই মন্নয়ের নয়, কিন্তু আমার কথায় তিনি কোন মতেই বিশ্বাস করেন না।

পরি। কি আশ্চর্যা! এই যে আমরা আজ সমস্ত দিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে প্রায় এক লক্ষ রাজা দেখে এলেম, এদের মধ্যে এমন একটি পুরুষ নাই যে তাকে এঁর সঙ্গে এক মৃহুর্ত্তের জন্মেও তুলনা করা যায়। হায়, এ মহাপুরুষ কোথায়!

স্থী। সুমেরুপর্বত যে কোথায় তা কে বল্তে পারে? কনকলঙা কি লোকে আর এখন দেখ্তে পায়? পরি। ভাসভা বটে। ভবে এখন কি কর্বে ?

সধী। আর কি কর্বো! আয়, এই উলানে একট্থানি বিশ্রাম করে প্রিয়সখীর কাছে এ সকল কথা বলিগে। (শিলাতলে উপবেশন।)

পরি। আহা ! রাজনন্দিনীকে এ কথা কেমন করে বল্বে ? এ কথা ভনলে তিনি যে কত ছঃধিত হবেন, তা মনে পড়লে আমার চথে কল আসে।

স্থী। তা এ মায়ার হেমমৃগ ধরা তোর আমার কর্ম নয়। এ যে একবার দেখা দিয়ে, কোন্ গহন কাননে গিয়ে পালিয়ে রইলো, তা কে বলতে পারে? জগদীখর এই করুন, যেন প্রিয়স্থী এর প্রতি লোভ করো অবশেষে সীতা দেবীর মতন কোন ক্লেশে না পড়েন। এ যে দেবমায়া তার কোন সন্দেহ নাই। (পরিচারিকার প্রতি) তুই যে বস্হিদ্না? তোর কি এত হেঁটেও কিছু পরিশ্রম হয় নাই?

পরি। হয়েছে বই কি। কিন্তু রাজনন্দিনীর ছঃখের কথা ভাবলে আর কোন ছঃখই মনে পড়ে না। যে গায়ে সাপের বিষ প্রবেশ করেছে, সে কি আর বিছের কামড়ে জলে। (সখীর নিকটে ভূতলে উপবেশন) এখন এ স্বয়ম্বরটা হয়ে গেলেই বাঁচি।

স্থী। তুই দেখিস্ এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠবে।

পরি। বালাই। এমন অমঙ্গল কথা কি মুখে আন্তে আছে ?

সধী। তুই প্রিয়সধীর প্রতিজ্ঞা ভূলে গেলি নাকি ? তোর কি মনে নাই যে যদি এ লক্ষ রাজার মধ্যে, তিনি যে মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখেছেন, তাঁর সেই প্রাণেশ্বরকে না পান তবে তিনি আর কাকেও বরণ কর্বেন না?

নেপথ্যে। (উচ্চহাস্ত।)

সধী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও আবার কি ? পরি। কেন, কি হলো ? (উভয়ের গাত্রোত্থান।)

পরি। (সত্রাসে) ও মা! চল আমরা এখান থেকে পালাই। এ মহাস্বয়ম্বরে যে কত দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ এসে উপস্থিত হয়েছে, তা কে বল্তে পারে? এ নির্জন বনে—

সখী। চুপ্কর্লো। চূপ্কর্। আর ঐ দেখ্—

পরি। (নেপথ্যভিমূপে অবলোকন করিয়া) কি আভর্ষা। ঐ না পুকরিণীর ধারে ছই জন পুরুষমান্ত্য বঙ্গে রয়েছে ? আহা। ওদের মধ্যে একজনের কি অপরাপ রূপধাবণা।

স্থা। (পট অবলোকন করিয়া) মাধবি, এডক্ষণের পর, বোধ করি, আমাদের পরিশ্রম সফল হলো। ঐ স্থানর পুরুষটির দিকে একবার বেশ করে চেরে দেখ্ দেখি।

পরি। তাই ত। কি মাশ্চয়া। এ কি গগনের চাঁদ ভূতলে এসে উপস্থিত হলেন ?

স্থা। (সপুলকে) এ ত গগনের চন্দ্র নয়, এ যে আমার প্রিয়স্থীর হুদ্রাকাশের পূর্ণচন্দ্র।

পরি। (পট অবলোকন করিয়া) তাই ত । এ কি আশ্র্যা। তা ওঁকে যে রাজবেশে দেখ্চি না।

স্থী। তাতে বয়ে গেল কি । (চিন্তা করিয়া) মাধবি, তুই এক কণ্ম কর্। তুই অন্তঃপুরে দৌড়ে গিয়ে, প্রিয়দখীকে একবার এখানে ডেকে আন্গে। যদিও ঐ মহাপুরুষ মনুষ্য না হন, তবু প্রিয়দখী ওঁকে একবার চক্ষে দর্শন করে। জন্ম সফল করুন্।

পরি। রাজনন্দিনী কি এখন অন্ত:পুর হতে একলা আস্তে পার্বেন?
স্বী। তুই একবার যেয়ে দেখেই আয় না কেন। যদি আস্তে পারেন ভালই ত, আর না পারেন আমরা ত দোষ হতে মুক্ত হলেম।

পরি। বলেছ ভাল, এই আমি চল্লেম।

প্রস্থান। -

সধী। (নেপথ্যাভিম্ধে অবলোকন করিয়া স্বগন্ত) ইনি কি মন্ত্রা, নাকোন দেবতা, নায়াবলে মানবদেহ ধারণ করেয় এই স্বয়ন্থর দেখতে এসেছেন? হায়, এ কথা আমি কাকে জিজ্ঞাসা কর্বো? এখন প্রিয়স্থী এলে বাঁচি। আহা! বিধাতা কি এমন স্থুন্দর বর প্রিয়স্থীর কপালে লিখেছেন?

( পদ্মাবতীর সহিত পরিচারিকার পুন:প্রবেশ।)

পদা। সধি, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন? কি সংবাদ, বল দেখি শুনি ? স্থা। সকলই সুসংবাদ। তা এসো, এই শিলাতলে বসো। পদ্মা। স্থি, আমার প্রাণনাথ কি তোমাকে দর্শন দিয়েছেন ? (উপবেশন।)

স্থা। (পদ্মাবতীর নিকটে উপবেশন করিয়া) হাঁা—দিয়েছেন। পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে স্থীর হস্ত ধারণ করিয়া) স্থি, তুমি তাঁকে কোথায় দেখেছ ?

স্থী। (সহাস্থা বদনে) প্রিয়স্থি, তুমি স্থির হয়ে ঐ অশোকবনের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি।

পদা। কেন ? তাতে কি ফলসাভ হবে ?

স্থী। বলি দেখই না কেন ?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুথে অবলোকন করিয়া) ঐ ত ভগবান্ আশোকবৃক্ষ বসন্তের আগমনে যেন আপনার শতহন্তে পূজাঞ্জলি ধারণ কর্যে, ঋতুরাজের পূজা করবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

স্থী। ভাল, বল দেখি, ঋতুরাজ বসন্ত কোথায় ?

পলা। সখি, এ কি পরিহাসের সময়।

স্থী। পরিহাস কেন ? ঐ বেদিকার দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি?

পদা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) সখি, আমি কি আবার নিজায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগ্লেম ? (আত্মগত) হে হাদয়, এত দিনের পর কি তোমার নিশাবসান কত্যে তোমার দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলেন। (প্রকাশে) সখি। তুমি আমাকে ধর—(অচেতন হইয়া স্থীর ক্রোড়ে পতন।)

স্থী। হায়! এ কি হলো? প্রিয়স্থী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন। (পরিচারিকার প্রতি) মাধবি, তুই শীঘ্র গিয়ে একটু জল আন্ত।

পরি। এই যাই।

[বেগে প্রস্থান।

স্থী। (স্বগত) হায়। আমি প্রিয়স্থীকে এ সময়ে এ উত্তানে ডাকিয়ে এনে এ কি কল্যেম ?

# (বেগে রাজার পুন:প্রবেশ।)

রাজা। এ কি ? সুন্দরি ! এ জ্রীলোকটির কি হয়েছে ?

স্থী। মহাশ্র, এঁর মূর্চ্ছা হয়েছে।

রাজা। কেন?

স্থী। তা আমি এখন আপনাকে বল্তে পারি না।

রাজা। (স্থগত) লোকে বলে যে পূর্ণশনীর উদয় হলে সাগর উথলিত হন, তা আমারও কি সেই দশা ঘটলো। (পুনরবলোকন করিয়া) এ কি ? এই যে আমার মনোমোহিনী, যাঁকে আমি স্বপ্নযোগে কয়েক বার দর্শন করেছিলেম। তা দেবতারা কি এত দিনের পর আমার প্রতি স্থপ্রসন্ন হয়ে আমার হৃদয়নিধি মিলিয়ে দিলেন।

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

রাজা। (স্থার প্রতি) শুভে, যেমন নিশাবসানে সরসাতে নিলনা উদ্মীলতা হয়, দেখ, তোমার স্থাও মোহাস্তে আপন কমলাক্ষি উদ্মীলন কল্যোন। আহা। ভগবতী জাহ্নবী দেবা, ভগ্নতট-পতনে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে কলুবা হয়ে, এইরপেই আপন নির্মল শ্রী পুনর্ধারণ করেন।

পদ্ম। ( গাত্রোখান করিয়া মৃত্স্বরে স্থীর প্রতি ) স্থি, চল, আমরা এখন অস্তঃপুরে যাই। এ উন্থানে আমাদের আর থাকা উচিত হয় না।

রাজা। (স্বগত) আহা! এও দেই মধুর স্বর। আমার বিবেচনায়
তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কর্ণে জলস্রোতের কলকল ধ্বনিও এমন মিষ্ট বোধ হয়
না। (প্রকাশে দখীর প্রতি) সুন্দরি, তোমার প্রিয়দখী কি আমার
এখানে আদাতে বিরক্ত হলেন !

मथी। किन १ वित्रक ट्रिन किन १

রাজা। তবে যে উনি এখান থেকে এত স্বরায় যেতে চান ?

স্থী। আপনি এমন কথা কখনই মনে কর্বেন না। তবে কি না আমরা এখন সকলেই ব্যস্ত।

রাজা। শুভে, তবে তুমি তোমার এ পরমস্থলরী সখীর পরিচয় দিয়া আমাকে চরিতার্থ করে যাও।

স্থী। মহাশয়, ইনি রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর একজন স্থী মাত।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! আমরা জানি যে বিধাতা কমলিনীকেই পুষ্পকুলের ঈশ্বরী করেয়ে সৃষ্টি করেছেন। তা তাঁর অপেক্ষা কি আরও স্মচারু পুষ্প পৃথিবীতে আছে ?

পদ্ম। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী! তা ভগবান্ গন্ধমাদন কি কখন সৌরভহীন হতে পারেন ?

সখী। মহাশয়! আপনি যদি এ দাসীর অপরাধ মার্জনা করেন তবে আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাজা। তাতে দোষ কি ? যদি আমি কোন প্রকারে তোমাদের মনোরঞ্জন কত্যে পারি, তবে তা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি ?

স্থী। মহাশয়, কোন্ রাজধানী এখন আপনার বিরহে কাতরা হয়েছে, এ কথা আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন।

পদা। (স্বগত) এতক্ষণের পর বসুমতী আমার মনের কথাটিই জিজ্ঞাসা করেছে।

রাজা। (সহাস্থা বদনে) স্থানরে, আমার বিদর্ভনায়ী মহানগরীতে জন্ম। সে নগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমি তোমাদের রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বর-মহোৎস্ব দেখবার নিমিত্তেই এ দেশে এসেছি।

পদা। (স্বগত) এ কি অসন্তব কথা। এঁর কি তবে রাজকুলে জন্ম নয় ?

# ( জল লইয়া পরিচারিকার পুন:প্রবেশ।)

সধা। তোমার এত বিলম্ব হলো কেন ?

পরি। আমাকে ঘটার জ্বংগ্রে অন্তঃপুর পর্যান্ত দৌড়ে যেতে হয়েছিল। সখী। তা সত্য বটে। তা এ কথা ত অন্তঃপুরে কেউ টের পায় নাই।

পরি। না, এ কথা কেউ টের পায় নাই, কিন্তু ওরা সকলে মদনের পূজা কত্যে আস্চে।

मधी। তবে চল, আমরা যাই।

রাজা। (স্থীর প্রতি) স্থলরি, আমি কি তবে তোমাদের চন্দ্রাননের আর এ **জন্মে দর্শন পাব না** ? পদা। (সধীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রীড়া সহকারে) প্রিয়স্থি, তুমি এ মহাশয়কে বল যে যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে, তবে আমরা এই উত্যানেই পুনরায় ওঁর দর্শন পাব।

নেপথ্যে। কৈ লো কৈ ? রাজনন্দিনী আর বসুমতী কোথায় ?

त्रशो। हल, जामता यारे।

পদ্মা। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া) উহু। এ কি-

সখী। কেন? কেন? কি হলো?

পদা। সথি, দেখ, এই নৃতন তৃণাঙ্কুর আমার পায়ে বাজতে লাগ্লো। উহু, আমি ত আর চল্লতে পারি না, ভোমরা এক জন আমাকে ধর। (রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত।)

সখী। এই এসো।

[ পদ্মাবতীকে ধারণ করিয়া সখী এবং পরিচারিকার প্রস্থান।

রাজা। (স্থগত) হে সোদামিনি, তুমি কি আমার এ মেঘারত স্থদয়াকাশকে আরও তিমিরময় করবার জন্যে আমাকে কেবল এক মুহুর্ত্তের নিমিত্তে দর্শন দিলে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! তা এ ঘোর অন্ধকার তোমার পুনর্দর্শন ব্যতীত কি আর কিছুতে কখন বিনষ্ট হবে ?

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি।)

রাজা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) এই যে রাজকুলবালারা গানবাভ কত্যে কত্যে ভগবান্ কন্দর্পের মন্দিরের দিকে যাচ্যে।

নেপথ্য। নাচ্লো, নাচ্। এই দেখ আমি ফুল ছড়াচ্য। নেপথ্য। (গীত।)

বাগিণী—খাখাজ, তাল ধৎ।
চলস কলে আরাধিব কুসুমবাণে।
সঘনে করতালি দেহ মিলিয়ে,
যতনে পৃজিব হরিষ মনে।
বাছিয়া তুলিয়াছি নানা কুসুম,
অঞ্জলি পৃরিয়া দিব চরণে।

# স্থীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে, ভূষিব দেবেরে মঙ্গলগানে॥

রাজা। (স্বগত) আহা, কি মধুর ধ্বনি। তা আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করা উচিত হয় না। আমি এ নগরে ছল্মবেশে প্রবেশ করেয় উত্তমই করেছি। আহা। এই পরম স্থলরী বামাটি যদি রাজগৃহিতা পদ্মাবতী হতো, তবে আর আমার স্থথের সীমা থাক্তো না।

[ প্রস্থান।

# দিতীয় গৰ্ভাঙ্ক

মাহেশ্বনীপুরী—দেবালয়-উন্থান।
( পুরোহিত এবং কঞুকীর প্রবেশ।)

পুরো। আহা, কি আক্ষেপের বিষয়! মহাশয়, যেমন ভগবতী ভাগীরথীকে দর্শন করে জগজ্জনগণ হিমাচলকে ধল্যবাদ করে, রাজ্মহিতা পদ্মাবতীকে দেখে সকলেই আমাদের নরপতিকে তক্ত্রপ পরম ভাগ্যবান্ বলে গণ্য কর্তো। হায়, কোন ছুর্দিব বিপাকে এ নির্মালসলিলা গঙ্গা যেন অক্সাৎ রোধঃপতনে পদ্ধিলা হয়ে উঠ্লেন।

কঞু। ছুর্দিব বিপাকই বটে। মহাশয়, দেখুন, এ বিপুল ভারত-ভূমিতে প্রতি যুগে কত শত রাজগৃহে এই স্বয়ম্বরকার্য্য মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয়েছে; কিন্তু কুত্রাপি ত এরূপ ব্যাঘাত কম্মিন্ কালেও ঘটে নাই!

পুরো। হায়। এতটা অর্থ কি তবে বৃথাই ব্যয় হলো ?

কঞু। মহাশয়, তলিমিত্তে আপনি চিস্তিত হবেন না। দেখুন, যে অকুল সাগরকে শত সহস্র নদ ও নদী বারিম্বরূপ কর অনবরত প্রদান করে, তার অমুরাশির কি কোন মতে হ্রাস হতে পারে ? তবে কি না এ একটা কলছ চিরস্থায়ী হয়ে রৈল।

পুরো। ভাল, কঞুকী মহাশয়, রাজকন্তার স্বয়ম্বর-সমাজে উপস্থিত না হবার মূল কারণটা কি তা আপনি বিশেষরূপে কিছু অবগত আছেন ?

কণ্ট। আজ্ঞা না, তবে আমি এইমাত্র জানি যে স্বয়ম্বর-সভায় যাত্রা-কালে, রাজবালা, মুন্তমূহি মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়ে, এভাদৃশী হর্বকা হয়ে পড়েছিলেন, যে রাজবৈতা তাঁকে গৃহের বহির্গত হতে নিষেধ করেন; স্থতরাং স্বয়ম্বরা কতার অনুপস্থিতিতে শুভলগ্ন ভ্রন্থ হওয়ায়, রাজদল অকৃতকার্য্য হয়ে স্বাস্থা প্রস্থান কল্যেন।

পুরো। আহা, বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে ? তা চলুন,
আমরা এক্ষণে দেবদর্শন করিগে।

কঞ্। আজা চলুন।

িউভয়ের প্রস্থান।

### ( সথী এবং পরিচারিকার প্রবেশ )

স্থী। কেমন—আমি বলেছিলাম কি না, যে এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠ্বে ?

পরি। তাই ত ! কি আশ্চর্যা। তা রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়বেন, তা কে জান্তো !

স্থী। আহা, প্রিয়স্থীর ছঃখের কথা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে তা আর কি বলুবাে! (রোদন।)

পরি। ভাল, রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি ?

স্থী। আর কারণ কি ? প্রিয়স্থী যাঁরে স্বপ্নে দেখে ভাল বাসেন, তিনি ত আর রাজা নন যে তাঁকে প্রিয়স্থী পাবেন।

পরি। তা সত্য বটে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া)ও কেও? ঐ না সেই বিদর্ভদেশের লোকটি এই দিকে আসচেন? উনিও যে রাজনন্দিনীকে ভাল বাসেন, তার সন্দেহ নাই; তা এমন ভাল বাসায় ওঁর কি লাভ হবে? বামন হয়ে কি কেউ কখন চাঁদকে ধর্তে পারে? চল, আমরা ঐ মন্দিরের আড়ালে দাঁড়ায়ে দেখি, উনি এখানে এসে কি করেন।

স্থী। চল।

িউভয়ের প্রস্থান।

### (ছন্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীলের প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আমার ত এ রাজধানীতে আর বিলম্ব করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। যত রাজগণ এ র্থা স্বয়ম্বরে এসেছিল, তারা সকলেই আপন আপন রাজ্যে প্রস্থান করেছে। কিন্তু আমি এ পরমস্থলরী কন্যাটিকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করে যাই ? (দীর্ঘনিশ্বাদ) হে প্রভো অনঙ্গ, যেমন স্থরেক্স আপন বজ্রহারা পর্বতরাজের পক্ষচ্ছেদ করেয় তাকে অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার পুত্পশরাঘাতে আমাকে তদ্রপ গতিহীন কত্যে চাও। (চিন্তা করিয়া) এ স্ত্রীলোকটিকে কোন মতেই আমার রাজমহিষী পদে অভিষক্তা করা যেতে পারে না। সিংহ সিংহীর সহিতই সহবাস করে। এ রাজবালা পদ্মাবতীর একজন সহচরী মাত্র, তা এর সহিত আমার কি সম্পর্ক ? (দীর্ঘনিশ্বাদ) হে রতি দেবি, তুমি যে অমৃল্য রত্ন আমাকে দান কত্যে চাও, সে রত্ন শচী এবং যক্ষেশ্বরীর ক্রোধে আমার পক্ষে অম্পর্শীয় অগ্নিশিখা হলো। হায়, এ পবিত্রা প্রবাহিণী কি তাঁদের অভিশাপে আমার পক্ষে কর্ম্মনাশা নদী হয়ে উঠলো ? তা আর বুথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে ? (সচকিতে নেপথ্যাভিমুথে অবলোকন করিয়া) এ কি ?

নেপথ্যে। তুই বেটা কি সামান্ত চোর। তুই যে দ্বিতীয় হন্মান্।

थे। कन ? इन्मान् कन ?

ঐ। কেন তা আবার জিজ্ঞাসা করিস্? দেখ্দেখি—যেমন হন্মান্ রাবণের মধ্বন ভেক্নে লগুভগু করেছিল, তুইও আজ আমাদের মহারাজের অমৃতফলবনে সেইরূপ উৎপাত করেছিস্। তা তোর মাথাটা কেটে ফেলাই উচিত।

थे। इम्।

ঐ। বটে ? দেও ত হে, বেটাকে ঘা ছই তিন লাগিয়ে দেও ত।

এ। দোহাই মহারাজের—

(বেগে কতিপয় রক্ষক সহিত বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদু। মহারাজ, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। কেন, কি হয়েছে ?

বিদৃ। মহারাজ, এ বেটারা সাক্ষাৎ যমদৃত।

প্রথম। ধর ভ হে, বেটাকে ধরে বাঁধ।

বিদ্। (রাজার পশ্চান্তাগে দণ্ডায়মান হইয়া) ইস্। তোর কি যোগ্যতা যে তুই আমাকে বাঁধ্বি ? ওরে তৃষ্ট রক্ষক, তুই যদি কনকলঙ্কায় ঢুক্তে চাস্, তবে আগে সমূজ পার হ। এই মহাত্মা বিদর্ভদেশের অধিপতি রাজা ইন্দ্রনীল রায়।

রাজা। আরে কর কি।

বিদূ। মহারাজ, আপনি যে কে, তা না টের পেলে কি এ পাষ্ত বেটারা আমাকে অম্নি ছাড়বে। বাপ!

প্রথম। মহাশয়---

বিদৃ। মর্ বেটা নরাধম, তুই কাকে মহাশয় বলিস্ রে ?

রাজা। (বিদ্যকের প্রতি) চুপ্কর হে—চুপ্কর। (রক্ষকের প্রতি) রক্ষক, ভূমি কি বল্ছিলে ?

প্রথম। মহাশয়—দেখুন। এ ঠাকুরটি আমাদের মহারাজের অমৃত-ফলবনে যত পাকা ফল ছিল প্রায় তা সব পেড়ে পেড়ে খেয়েছেন।

বিদ্। খাব না কেন? আমি খাব না ত আর কে খাবে? তুই বেটা আমাকে হন্মান্ বলে গাল দিচ্ছিলি। আচ্ছা, আমি যদি এখন হন্মানের মতন তোদের পুরী পুড়িয়ে ভন্ম করেয় যাই, তবে তুই আমার কি কত্যে পারিস্!

রাজা। (জনান্তিকে বিদ্যকের প্রতি)ও কি কত্যে পারে ? কিন্তু অবশেষে তুমি আপনার মুখ পোড়াবে। আর কি ?

# ( কঞ্কী এবং পুরোহিতের পুন:প্রবেশ।)

প্রথম। (কঞ্কী এবং পুরোহিতের সহিত একান্তে কথোপকথন।)

কঞু। বল কি ? (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হউক।

পুরো। মহারাজ চিরজীবী হউন।

কঞু। রক্ষক, তুমি এ সংবাদ মহারাজের নিকট অতি ছরায় লয়ে যাও।

প্রথম। যে আজা। তবে এই আমি চল্লেম।

পুরো। মহারাজ, আপনার শুভাগমনে এ রাজধানী অভ কৃতার্থ হলো।

কঞু। হে নরেশ্বর, আপনার আর এ স্থলে অবস্থিতি করা উচিত হয় না। অমুগ্রহ করেয় রাজনিকেতনের দিকে পদার্পণ করুন। রাজা। (স্বগত) এত দিনের পর আজ সকলই বৃথা হলো। (প্রকাশে) চলুন।

[ সকলের প্রস্থান।

# ( সথী এবং পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ। )

স্থী। হাাঁ লো মাধবি, এ আবার কি ? আমরা কি স্বপ্ন দেখ্ছি, না এ বাজীকরের বাজী ?

পরি। ও মা, তাই ত। ঐ কি রাজা ইন্দ্রনীল, যাঁর কথা সকলেই কয় ?

নেপথো। (মঙ্গলবাতা ও জয়ধ্বনি।)

স্থী। কি আশ্চর্য্য। চল্, আমরা এ সব কথা প্রিয়স্থীকে বলিগে।
[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

# চতুৰ্থান্থ

#### প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিদর্ভ নগর--তোরণ।

( সার্বিবেশে কলির প্রবেশ।)

किन।

(স্বগত) আমি কলি; এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে শুনিয়া আমার নাম ? সভত কুপথে গতি মোর। নলিনীরে সজেন বিধাতা---জলতলে বসি আমি মূণাল ভাহার হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজবলে। শশান্ত যে কলন্তী—সে আমার ইচ্ছায়। ময়ুরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে কদাকারে পা-ছ্থানি গড়ি তার আমি! (পরিক্রমণ।) জনা মম দেবকুলে: অমৃতের সহ গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে। ধর্মাধর্ম সকলি সমান মোর কাছে। পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে হিত মোর; পরহুঃখে সদা আমি সুখী। ( চিন্তা করিয়া ) এ বিদর্ভপুরে,— নুপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল; তার প্রতি অতি প্রতিকৃল এবে ইন্দ্রাণী স্থন্দরী, আর মুরজা রূপসী, কুবের-রমণী;---এ দোঁহার অনুরোধে, মায়া-জালে আমি বেড়িয়াছি নূপবরে, নিষাদ যেমতি ঘেরে সিংহে ঘোর বনে বধিতে তাহারে। মাহেশ্বরীপুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন— পদ্মাবতী নামে তার স্থন্দরী নন্দিনী; ছদ্মবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল

আনিয়াছে নিজালয়ে; এ সংবাদ আমি ভাটবেশে রটিয়া দিয়াছি দেশে দেশে। পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি থানা দিয়া বসিয়াছে এ নগর-ছারে—

নেপথ্য। (ধনুষ্টন্ধার ও শঙ্খনাদ।) কলি। (স্বগত) ঐ শুন—

বীর দর্পে তা সবার সঙ্গে যুখে এবে
ইন্দ্রনাল। (চিন্তা করিয়া) এই অবসরে যদি আমি
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি—
তা হলে কামনা মোর হবে ফলবতী।
প্রেয়সী-বিরহ শোকে ইন্দ্রনীল রায়
হারাইবে প্রাণ, ফণী মিন হারাইলে
মরে বিষাদে। এ হেতু সার্থির বেশে
আসিয়াছি হেথা আমি। (পরিক্রমণ।) কি আশ্চর্য্য!
অহো—

এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজন্মিনী!
এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে
অক্ষম কি হইলু হে ? (সহাস্থা বদনে) কেনই না হব ?
অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কভূ
পারে তারে পরশিতে ? দেখি, ভাগ্যক্রমে
পাই যদি রাণীরে এ তোরণ সমীপে।
(চভূদ্দিক্ অবলোকন করিয়া সপুলকে) এ কি ?
ওই না সে পদ্মাবতী ? আয় লো কামিনি—
এইরূপে কুরঙ্গিনী নিঃশঙ্গে অভাগা
পড়ে কিরাতের পথে; এইরূপে সদা
বিহঙ্গী উড়িয়া বসে নিষাদের ফাঁদে! (চিন্তা করিয়া)
কিঞ্জিং কালের জন্যে অদৃশ্য হইয়া
দেখি কি করা উচিত। (অন্তর্ধান।)

#### ( অবগুর্ভিকাবৃতা পদ্মাবতী এবং স্থার প্রবেশ।)

সধী। প্রিয়সধি, এ সময়ে পাঁচীরের বাইরে যাওয়া কোন মভেই উচিত হয় না। তা এসো আমরা এখানেই দাঁড়াই। আর এ ভারণ দিয়েও কই কেউ ত বড় যাওয়া আসা কচ্যে না! এ এক প্রকার নির্জন স্থান।

পদ্ম। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার মতন হতভাগিনী কি আর চটি আছে ? দেখ, প্রাণেশ্বর আমার জন্তে কি ক্লেশই না পেলেন! আর এই যে একটা ভয়ন্তর সমর আরম্ভ হয়েছে, যদি ভগবতী পার্ববতীর চরণপ্রসাদে এ হতে আমরা নিস্তার পাই, তব্ও যে কত পতিহীনা স্ত্রী, কত পুত্রহীনা জননী, কত যে লোক আমার নাম শুন্লেই শোকানলে দগ্ধ হয়ে আমাকে যে কত অভিসম্পাত দেবে, তা কে বল্তে পারে ? হে বিধাতঃ, তুমি আমার অদৃষ্টে যে স্থভাগ লেখো নাই, আমি তার নিমিত্তে তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্তু তুমি আমাকে পরের স্থবাশিনী কল্যে কেন ? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, তুমি এমন কথা মনেও করো। না। তোমার জত্তেই যে রাজারা কেবল যুদ্ধ করো মর্চ্যে তা নয়। এ পৃথিবীতে এমন কর্ম্ম অনেক স্থানে হয়ে গেছে। জৌপদীর স্বয়ন্থরে কি হয়েছিল তা কি তুমি শোন নি ?

পদা। সখি, তুমি পাঞালীর কথা কেন কও ? শশীর কলঙ্কে তাঁর শ্রীর হ্রাস না হয়্যে বরঞ্চ বৃদ্ধিই হয়।—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টশ্বার হুশ্বারধ্বনি এবং রণবাছ।)

পদ্ম। (সত্রাসে) উঃ! কি ভয়ন্কর শব্দ। স্থি, তুমি আমাকে ধর। এই দেখ বীরদলের পায়ের ভরে বস্তুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্ছেন।

সখী। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি সর্বনাশ! প্রিয়সখি, দেখ আকাশ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্যে! এমন অদ্ভূত শরজাল ত আমি কখনও দেখি নাই।

পদ্ম। কি সর্বনাশ! সখি, আমার কি হবে (রোপন।)

সখী। প্রিয়সখি! তুমি কেঁদো না। আর ভয় নাই, ঐ দেখ, যখন রাজসারথি এই দিকে আস্চে তখন বোধ হয় মহারাজ অবশ্যই শত্রুদলকে পরাভব করে থাক্বেন। পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! সার্থি যে একলা আস্চে !

#### ( সার্থি-বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ।)

সার্থি, তুমি যে রাজ্রথ ত্যাগ করে আস্চো ?

কলি। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। মহারাজ এ দাসকে আপনার নিকটেই পাঠিয়েছেন।

পদা। কেন ? কি সংবাদ, তা তুমি আমাকে শীঘ্ৰ করে বল।

কলি। আজ্ঞা— সকলই সুদংবাদ, মহারাজ অন্য এক রথে আরোহণ করে আমাকে এই বল্যে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যে আপনি কিঞ্ছিৎ কালের জন্মে রাজপুরী ছেড়ে ঐ পর্বতের হুর্নে গিয়ে থাকুন। আর এ দাসও নরবরের আজ্ঞায় এই রথ এনেছে। তা দেবীর কি আজ্ঞা হয় ?

मशी। প্রিয়দখি, তুমি যে চুপ ্করে রৈলে ?

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমি এ নগর ছেড়ে কেমন করে যাই ?—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টক্ষার হুক্ষারধ্বনি ও রণবাছা।)

স্থী। উ:। কি ভয়ঙ্কর শব্দ। সারথি, কৈ, রথ কোথায় ? তুমি আমাদের শীঘ্র নিয়ে চল।

কলি। (স্বগত) এ হতভাগিনীরও মরণেচ্ছা হলো না কি ? তা যে শিশিরবিন্দু পুষ্পদলে আশ্রয় লয়, সে কি সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ হতে কখন রক্ষা পেতে পারে ? (প্রকাশে) দেবি, তবে আস্থন।

পদ্ম। (স্বগত) হে আকাশমগুল, তোমাকে লোকে শব্দবাহ বলে। তা তুমি এ দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করের আমার এই কথাগুলিন্ আমার জীবিতনাথের কর্বকুহরে সাবধানে লয়ে যাও। হে রাজন্, তোমার পদ্মাবতী তোমার আজ্ঞা পালন কল্যে; কিন্তু তার প্রাণটি এ রণক্ষেত্রে তোমার নিকটেই রৈল। দেখ, চাতকিনী বজ্ঞা বিচ্যুৎ আর প্রবল বায়ুকেও ভয় না করের, জলধরের প্রসাদ প্রতীক্ষায় কেবল তার সঙ্গেই উড়তে থাকে।

সখী। প্রিয়সধি, চল। আমরা যাই। পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাপ করিয়া) তবে চল। কলি। (স্বগত) গরুড় ভুজন্দিনীকে ধরে উড়লেন।

ि जकरलत श्रेशन।

( রক্তাক্ত বস্ত্র পরিধানে ও রক্তার্দ্র অসি হস্তে বিদ্ধকের প্রবেশ।)

বিদ্। (চতুদ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) রাম বল, বাঁচলেম। বেশ পালিয়েছি। আরে, আমি দরিজ ব্রাহ্মণ, আমার কি এ সকল ভাল লাগে ? তবে করি কি ? তৃষ্ট ক্ষত্রদলের সঙ্গে কেবল এ পোড়া পেটের জালায় সহবাস কত্যে হয়। তা একটু আদ্টু সাহস না দেখালে বেটারা নিতান্ত হেয়জ্ঞান করবে বল্যে, আমি এই খাঁড়াখানা নিয়ে বেরিয়েছি-যেন যুদ্ধ কত্যেই গিয়েছিলেম। আর এই যে রক্ত দেখ্ছো, এ ত রক্ত নয়। এ—আল্তা-গোলা। (উচ্চহাস্ত।) এই যুদ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণীর সিঁত্র-চুপড়ী থেকে খানকতক আল্তা চুরি করে টেঁকে গুঁজে রেখেছিলাম। আর কেন যে রেখেছিলেম তা সামাত্য লোকের বুঝে উঠা ত্ত্ব। ওহে, যেমন সিংহের অস্ত্র দাঁত, যাঁড়ের অস্ত্র শিঙ্, হাতীর অস্ত্র শুঁড়, পাখার অস্ত্র ঠোঁট আর নথ, ক্ষত্রকুলের অস্ত্র ধমুর্ববাণ, তেমনি ত্রাহ্মণের অস্ত্র— বিভা আর বৃদ্ধি। তা বিভা বিষয়ে ত আমার ক অক্ষর গোমাংস: তবে কি না একটু বৃদ্ধি আছে। আর তা না থাক্লে কি এত করে উঠ্তে পাত্যেম ? বল দেখি, আমার কাপড় আর এই খাঁড়া দেখে কে না ভাব্বে যে আমি শত শত হাতী আর ঘোড়া আর যোদ্ধাদেরকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে এসেছি? (উচ্চহাস্ত।) তা দেখি আজ মহারাজ এ বেশ দেখে আমাকে কি পুরস্কার করেন ? হে ছণ্টে সরস্বতি, তুমি এসে আমার কাঁধে ভর কর, তা না কল্যে কর্ম্ম চলবে না। আজ যে আমাকে কত মিথ্যা কথা কইতে হবে তার সংখ্যা নাই।

#### ( কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।)

প্রথম। এই যে আর্য্য মানবক এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহাশয়, প্রণাম করি। (নিকটবর্তী হইয়া সচকিতে) ইঃ, এ কি ?

বিদূ। কেন, কি হলো ?

প্রথম। মহাশয়, আপনার সর্বাঙ্গে যে রক্ত দেখ্ছি।

বিদৃ। দেখবে নাকেন? ওহে, দোল দেখতে গেলে কি গায়ে আবীর লাগে না?

দিতীয়। তবে মহাশয় রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন নাকি ?

বিদ্। যাব না কেন ? কি হে, তুমি কি ভেবেছো যে আমি একটা টোলের ভট্চার্য্য—দেড়গজী সমাস ভিন্ন কথা কই না, আর বিচারসভাতেই কেবল জোণাচার্য্যের বীর্য্য দেখাই, কিন্তু একটু মারামারির গন্ধ পেলেই বাহ্মণীর আঁচল ধরেয় তার পেছন দিকে গিয়ে লুকুই! (উচ্চহাস্য।)

দ্বিতীয়। না, না, তাও কি হয় ? আপনি এক জন মহাবারপুরুষ। তা কি সংবাদ, বলুন দেখি শুনি ?

বিদূ। আর কি সংবাদ ? দেখ, যেমন জমদগ্রির পুত্র ভীম্ম— প্রথম। মহাশয়, জমদগ্রির পুত্র ভৃগুরাম।

বিদ্। তাই ত! তা এ গোলে কি কিছু মনে থাকে হে? দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন, এ ব্রাক্ষণ ও আন্ধ তাই করেছে।

নেপথ্য। (জয়বাত।)

প্রথম। এই যে মহারাজ, শক্রদলকে রণস্থলে জয় করে ফিরে জাস্চেন।

নেপথ্যে। (মহারাজের জয় হউক।)
তৃতীয়। চল হে, রাজদর্শনে যাওয়া যাউক।
নেপথ্যে। (বৈতালিকের গীত।)

#### মাজস্বট-একতালা।

কি রঙ্গ রাজভবনে, কি রঙ্গ আজ—
করিয়া রণ, শক্রনিধন, রাজনবর রাজে।
পুলকে সব হইল মগন, উৎসবরত যত পুরজন,
জয় জয় রবপূর্ণ গগন, নৌবত ঘন বাজে॥
দৈশ্যসকল সমরকুশল, নিরখি ভীত অরিদলবল,
কম্পিত হয় ধরণীতল, বাসুকি নত লাজে।
ভূপতি অতি বীধ্যবান, বিভব নিবহ সুরসমান,
ইন্দ্র যেন শোভমান, মর্ত্যভূবন মাজে॥

প্রস্থান।

নেপথ্যে। ওরে, একজন দৌড়ে গিয়ে আর্য্য মানবককে শীঘ্র ডেকে আন্গে তো। মহারাজ তাঁর অবেষণ কচ্যেন। বিদূ। ঐ শোন। দোখ মহারাজ আমাকে আজ কি শিরোপা দেন।

প্রথম। এ ব্রাহ্মণ বেটা কি সামাত্ত ধূর্ত্ত গা ?
দ্বিতীয়। এমন নির্লজ্জ পুরুষ কি আর পৃথিবীতে ছটি আছে ?
তৃতীয়। তবে ও আল্তা-গোলা বটে ?
প্রথম। তা বই কি ? ও কি আর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলো ?
দ্বিতীয়। মহাশয়, চলুন রাজদর্শন করিগে।
প্রথম। চল।

[ সকলের প্রস্থান।

#### দ্বিতায় গর্ভাঙ্ক

পৰ্বতিশিখরস্থ গহন কানন।

(क नित्र প্রবেশ।)

কলি। (স্বগত) এই ত হরণ করি আনিমু রাণীরে এ ঘোর কাননে। এবে কোথায় ইন্দ্রাণী ? বে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে করেছিয় আমি, রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে,—
(কলির কৌশল কভু হয় কি বিফল ?)
যাই এবে স্বর্গে (অবলোকন করিয়া)
অহো! এই যে পৌলোমী
মুরজার সঙ্গে—

( শচী এবং মুরজার প্রবেশ। )

( প্রকাশে ) দেবি, আশীর্কাদ করি।
শচী। প্রণাম। হে দেববর, কি করেছ, বল ?
কলি। পালিমু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণী,
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে।

শচী। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে ?

কলি। এই বোর বনে

সধী সহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি। ( সহাস্তা বদনে। )

রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিমু আকাশে,

কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,

সে সকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে।

মুর। (স্বগত) হেন ছ্রাচার আর আছে কি জগতে ?
(প্রকাশে) ভাল কলিদেব,—
কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে ?

কলি। সে কি, দেবি ? হরিণীরে মৃগেন্দ্র কেশরী ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি, সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে ?

भही। কলিদেব.— শত ধ্যুবাদ আমি করি গো তোমারে। শতকোটি প্রণাম তোমার ও চরণে। বাঁচালে আমারে তুমি। তোমার প্রসাদে রহিল আমার মান। অপ্ররীর দলে যাহে প্রাণ চাহে তব, পাইবে তাহারে— পাঠাইব তারে আমি তোমার আলয়ে, রবিরে প্রদান যথা করয়ে সরসী নব কমলিনী হাসি-নিশি অবসানে। যত রত্বরাজী আছে বৈজয়ন্ত-ধামে তোমার সে সব। দেখ, আজি হতে শচী— ত্রিদিবের দেবী—দেব, হলো তব দাসী। যাও চলি স্বর্গে এবে। শীঘ্র আসি আমি যথোচিত পুরস্কারে তুষিব তোমারে। কলি। যে আজ্ঞা। বিদায় তবে হই আমি, সতি।

[ প্রস্থান।

মুর। স্থি, আমাদের কি এ ভাল কর্ম হলো?
শচী। কেন? মন্দ কর্মই বা কি?

মুর। দেখ, আমরা পরের অপরাধে এ সরলা মেয়েটিকে যাতনা দিতে প্রার্থ্য হলেম।

শচী। আ:, আর মিছে বকো কেন ? ভোমাকে আমি না হবে তো প্রায় এক শত বার বলেছি যে স্বয়ং স্প্রিকর্তা বিধাতার হুই দমন করবার জ্বন্যে সময় বিশেষে ভগবতী বস্ত্রমতীকেও জ্বলমগ্ল করেন। তা ভগবতী বস্তুজ্বরা কি স্বদোষে সে যন্ত্রণা ভোগ করেন ?

মুর। তা আমি কেমন করে বল্বো ? (চতুদ্দিক্ অবলোকন করিয়া) একবার ঐ দিকে চেয়ে দেখ দেখি, সখি।

শচী। কি?

মূর। সধি, ঐ পর্বতশৃঙ্গের অস্তরাল থেকে এদিকে কে আস্চে দেখ তো ? আহা। এ কি ভগবতী ভাগীরথী হরিদ্বার হতে বেরুচ্যেন ? এমন অপরূপ রূপ লাবণ্য ত আমি কোথাও দেখি নাই।

শচী। ঐ সেই পদ্মাবতী।

মুর। সখি, ওর মুখখানি দেখ লে বোধ হয় যেন আমি ওকে আরও কোথাও দেখেছি। (স্বগত) এ কি ? আমার স্তনদ্বয় যে সহসা ছঞ্চে পরিপূর্ব হলো ? হে হৃদয়, তুমি এত চঞ্চল হলে কেন ?

শচী। স্থি, চল আমরা পুনরায় কলিদেবের নিকটে যাই।

মুর। কেন ?

শচী। চল না কেন ? আমার মনস্কামনা এখনও সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই।

মুর। সথি, আমার মন কলিদেবের নিকটে আর কোন মতেই থেতে চায় না। আমি অলকায় চল্যেম।

প্রস্থান।

শটী। (স্বগত) তুমি গেলেই বা। তোমার দ্বারা যত উপকার হতে পার্বে, তা আমি বিশেষরপে জানি। তা যাই—আমি একলাই কলিদেবের নিকটে যাই। ইন্দ্রনীল যেন স্বয়ম্বরসংগ্রামে হত হয়েছে, এইরূপ একটা মিখ্যাঘোষণা রটিয়ে দিলে আরও ভাল হবে।

[ श्रश्ना ।

#### ( পদ্মাবতীর প্রবেশ।)

পদ্মা। (স্বগত) হায়। এ বিপজ্জাল হতে আমাকে কে রক্ষা কর্বে! এ কি কোন দেব, না দেবী, এ হতভাগিনীর প্রতি বাম হয়ে একে এত যন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্ত হলেন ? (চতুদ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি ভয়ঙ্কর স্থান! বোধ হয় যেন যামিনীদেবী দিবাভাগে এই নিভ্ত স্থলেই বিরাজ করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, যেমন রঘুনাথ ভগবতী জানকীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়েছিলেন, আপনিও কি এ দাসীর প্রতি প্রতিকৃল হয়ে তাই কল্যেন। হে জীবিতেশ্বর, আপনি যে আমাকে পৃথিবীর স্থভোগে নিরাশ কল্যেন, তাতে আমার কিছুই মনোবেদনা হয় না, তবে যাবজ্জীবন আমার এই একটা ছঃখ রৈলো, যে আপনাকে আমি বিপদ্দাগর থেকে উত্তীর্ণ হতে দেখতে পেলেম না। (রোদন।) হায়! আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে গিরিবর, এ অনাথা আপনার নিকট আশ্রয় চায়, তা আপনার কি আজ্ঞাহয় ? (চিন্তা করিয়া) আপনি যে নিন্তব্য হয়ে বৈলেন ? তা থাকবেন বৈ আর কি ? হে নগরাজ, এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি মহান হয়, তার ক্ষুদ্র লোকের প্রতি এইরূপই ব্যবহার বটে। আপনি সিংহের নিনাদ শুন্লে তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর দেন,—মেঘের গর্জনে পুনর্গর্জন করেন,—বজ্রের শব্দে অস্থির হয়ে হুছঙ্কার ধ্বনি করেন; —আমি অবলা মানবী, তা আপনি আমার প্রতি কুপাদৃষ্টি কর্বেন কেন ? (রোদন।) কি আশ্চর্যা। এ এমনি গহন বন, যে এখানে আমার আপনার শব্দ শুন্লেও ভয় হয়। হায়। আমি এখন কোথায় যাব ? বস্থমতী যে এখনও আসচে না।

#### ( कम्मौপত्त क्रम महेश मशौत প্রবেশ।)

সধী। প্রিয়মধি, এই নাও। আঃ। এ জলের অধ্বেধণে যে আমি কত দূর ঘুরেছি তার আর কি বলুবো ?

পদা। (জল পান করিয়া) স্থি, আমি ভোমাকে র্থাক্রেশ দিলেম বৈ ত নয়। হায়। এ জলে কি এ পাপপ্রাণের ভৃষণ দূর হবে? (রোদন।) স্থী। প্রিয়স্থি, এ পর্বতপ্রদেশ কি ভয়ন্তর স্থান!

পদা। কেন ? কেন ?

সখী। উ:। আমি যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত মহিষ, কত ভালুক, আর কত যে বরাহের পায়ের চিহ্ন দেখেছি, তা মনে হলে বুক শুকিয়ে উঠে। প্রিয়সখি, এ ঘোর গহন বনে আমাদের আর কে রক্ষা কর্বে। (রোদন।)

পলা। (সখীর হস্ত ধারণ করিয়া) স্থি, আমি যে প্রাণনাথের নিকট কি অপরাধ করেছি, তা আমার এখনও স্মরণ হচ্যে না। কিন্তু তিনি কি আমার প্রতি একেবারে এত নির্দিয় হলেন, যে এ হতভাগিনীকে যারা ভালবাসে, তাদের উপরও তাঁর রাগ হলো ? (রোদন।)

স্থী। প্রিয়স্থি, তুমি আমার জন্মে কেঁদো না।

পদ্মা। স্থি, তুমিও কি আমার দোষে মারা পড়বে? (রোদন।)

স্থী। (সজল নয়নে পদাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়সখি, আমি কি তোমার জন্মে মরতে ডরাই। আমি যদি আমার প্রাণ দিয়ে তোমাকে এ বিপজ্জাল হতে উদ্ধার কত্যে পারি, তবে আমি তা এখনই দিতে প্রস্তুত আছি। (রোদন।)

পদা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ, তুমি যদি এ তরণীকে অকৃল সমুদ্রমধ্যে মগ্ন করবার নিমিত্তেই নির্মাণ করেছিলে, তবে তুমি একে জলপূর্ণ করেয় ভাসালে কেন ? (রোদন।)

স্থী। প্রিয়স্থি, ভূমি আমার জন্মে কেঁদো না। (রোদন।)

পদ্মা। সথি, এসো, আমরা এখানে বসি। আমাদের কপালে যদি মরণ থাকে, তবে আমরা একত্রই মরবো। (শিলাতলে উভয়ের উপবেশন।)

স্থা। প্রিয়স্থি, এ তুষ্ট সার্থি যে আমাদের সঙ্গে এমন অসং ব্যবহার করবে, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না।

পদা। (দীর্ঘনিখাস পরিত্যাগ করিয়া) স্থি, তার দোষ কি ? সে এক জন ভৃত্য বই ত নয়।

নেপথ্যে। রে অবোধ প্রাণ! তুই যদি এ ভগ্ন কারাগারস্বরূপ দেহ রণভূমিতেই পরিত্যাগ কত্তিস্, তা হলে ত তোকে আর এ যন্ত্রণা সহ্ কত্যে হতো না। হায়!— পদ্ম। (সত্রাসে) এ কি ? (উভয়ের গাত্রোত্থান।)

সথী। (নেপথ্যাভিমূথে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) তাই ত প্রিয়সখি, বোধ করি, এ কোন মায়াবী রাক্ষস হবে! হে জগদীখর, আমাদের এখন কে রক্ষা করবে ?

#### ( ক্ষত যোদ্ধার বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ।)

কলি। আপনারা দেবকস্থাই হউন কি মানবীই হউন, আমার এ স্থলে সহসা প্রবেশে বিরক্ত হবেন না। হায়। যেমন হস্তী সিংহের প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথিত হয়ে কোন পর্বতগহ্বরে ত্রাদে পলায়ন করে, আমিও তদ্রুপ এই স্থলে এসে উপস্থিত হলেম।

স্থী। (ব্যগ্রভাবে) কেন ? আপনার কি হয়েছে ?

কলি। আমি বীরচূড়ামণি রাজা ইন্দ্রনীলের এক জন যোদ্ধা। তাঁর শত্রুদলের সঙ্গে ঘোরতর সমর করে এই ত্রবস্থায় পড়েছি।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) মহাশয়, রণক্ষেত্রের সংবাদ কি ?

কলি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিভ্যাগ করিয়া) হায়। দেবি, আপনি ও কথা আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন ? প্রবল শক্রদল মহারাজকে সসৈত্যে নিপাত করেয়, বিদর্ভনগরীকে ভশ্মরাশি করেছে।

পন্মা। আঁগ। আপনি কি বলোন?

সখী। এ কি । প্রিয়সখী যে সহসা পাণ্ডুবর্ণা হয়ে উঠ্লেন ?

পদা। (অচেতন হইয়া ভূতলে পতন।)

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়। প্রিয়সখী যে আচেতন হয়ে পড়লেন। মহাশয়, ঐ পর্বত শৃঙ্গের ঐ দিকে একটা নির্বর আছে, আপনি অমুগ্রহ করেয়ে ওখান থেকে একট্ জল আনলে বড় উপকার হয়। ইনি একজন সামান্তা স্ত্রী নন। ইনি রাজমহিয়ী পদ্মাবতী।

কলি। (স্বগত) যেমন কালসর্প আপন শক্রকে দংশন করে বিবরে প্রবেশ করে, আমিও তদ্রপ আপন অভাষ্ট সিদ্ধি করে স্বস্থানে প্রস্থান করি। (প্রকাশে) এই আমি চল্লেম।

প্রস্থান।

সধী। (স্বগত) হায়, এ কি হলো । (আকাশে কোমল বাজ।) এ কি । আকাশে। (গীত)

[ लूम-स्र । ]

আর কি কব তোমারে ?

যে জন পীরিতে রত, স্থব হুঃখ সহে কত
পরেরি তরে।

সুধাকর প্রেমাধীনী, অতি সুখী চকোরিণী;
কভু হয় বিষাদিনী, বিরহ-শরে!
নলিনী ভান্নর বশে, মগন প্রণয়-রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ-নীরে!

প্রেম সমভাব নহে, কভু স্থবভোগে রহে,
কভু বা বিরহ দহে, নয়ন ঝুরে॥

( কাষ্ঠচ্ছেদিকা-বেশে রতি দেবীর প্রবেশ।)

রতি। (স্বগত) হায়। দেবকুলে শচীর মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে ? আহা। সে যে তৃষ্ট কলির সহকারে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে কত ক্লেশ দিতে আরম্ভ করেছে, তা মনে হলে হুদয় বিদীর্ণ হয়। ত আমার এখন কি করা উচিত ? (চিন্তা করিয়া) এই চিত্রকৃট পর্বতের নিকটে তমসা নদীতীরে অনেক মহিষরা সপরিবারে বাস করেন, তা পদ্মাবতী আর বস্থমতীকে কোন মুনির আশ্রমে লয়ে যাওয়াই উচিত। তার পরে আমি কৈলাসপুরীতে ভগবতী পার্ববিতীর নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন কর্বো। তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ কল্যে আর কোন ভয়ই থাক্বে না। যে দেশ গঙ্গাদেবীর স্পর্শে পবিত্র হয়েছে, সে দেশে কি কেউ তৃঞ্গাপীড়া ভোগ করে ? (অগ্রসর হইয়া প্রকাশে) ওগো, তোমরা কারা গা ?

সখা। তুমি কে !

রতি। আমি এই পর্বতে কাট কুড়ুতে এসেছি, তোমরা এখানে কি কচ্যো !

স্থী। দেখ, আমার প্রিয়স্থী অচেতন হয়ে রয়েছেন, তা তুমি একট্ জল এনে দিতে পার ? রতি। অচেতন হয়েছেন ? তা জলে কাজ কি ? আমি ওঁকে এখনই ভাল করে দিচ্ছি। (পদ্মাবতীর গাত্তে হস্ত প্রদান।)

পদ্ম। (চেতন পাইয়া দীর্ঘানশ্বাস পরিত্যাগ।)

রতি। দেখ, এই তোমার সখী চেতন পেলেন।

পদা। (গাত্রোখান করিয়া) সখি, আমি যে এক অদ্ভূত স্বপ্ন দেখেছি তার কথা আর কি বল্বো ?

সখী। প্রিয়সখি, কি স্বপ্ন ?

পদা। আমার বোধ হলো যেন একটি পরমস্থলরী দেবকতা। আমার মস্তকে তাঁর পদ্মহস্ত বুলিয়ে বল্যেন, বংসে, তুমি শাস্ত হও। তোমার প্রাণনাথের সঙ্গে শীঘ্রই তোমার মিলন হবে। (রভিকে অবলোকন করিয়া সধীর প্রতি) সধি, এ স্ত্রীলোকটি কে ?

স্থী। প্রিয়স্থি, এ এক জন কাটুরিয়াদের মেয়ে।

রতি। হ্যা গা, তোমাদের কি এখানে থাক্তে ভয় হয় না ?

পন্ম। কেন ?

রতি। এ পাহাড়ে যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত ভালুক, আর কত যে সাপ থাকে, তা কি তোমরা জান না ?

স্থী। (সত্রাসে) কি নর্ববনাশ! এ পাহাড়ের নাম কি গা!

রতি। এর নাম চিত্রকূট।

পদ্মা। এখান থেকে বিদর্ভনগর কত দূর, তা তুমি জান ?

রতি। বিদর্ভনগর এখান থেকে অনেক দিনের পথ। কেন, ভোমরা কি সেখানে যেতে চাও ?

পদ্ম। (স্বগত) হায়। সে বিদর্ভনগর কি আর আছে। হে প্রাণেশ্বর, তুমি এ হতভাগিনীকে কেন সঙ্গে কর্যে নিলে না ? (রোদন।)

রতি। (সখীর প্রতি) তোমার প্রিয়সখী কাঁদেন কেন ? ওর যদি এখানে থাক্তে ভয় হয়, তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো।

मशै। ज्ञि जामात्मत्र काथाय नित्य यात्व ?

রতি। এই পাহাড়ের কাছে অনেক তপস্থারা বসতি করেন, তা তাঁদের কারে। আশ্রমে গেলে তোমাদের আর কোন ক্লেশই থাক্বে না।

স্থী। (পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়স্থি, তুমি কি বল। আমার বিবেচনায় এখানে আর এক মুহুর্ত্তের জ্বন্তেও থাকা উচিত হয় না। পদ্ম। স্থি, তোমার যা ইচ্ছা।

সখী। তবে চল। ওগো কার্টুরেদের মেয়ে, তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে দাও ত ?

রতি। এই দিকে এসো।

[ সকলের প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

#### বিদর্ভনগরস্থ রাজগৃহ।

( রাজা ইন্দ্রনীল ম্লান ও মৌনভাবে আদীন, মন্ত্রী।)

মন্ত্রী। (স্বগত) প্রায় সপ্তাহ হলো রাজ্ঞী পদ্মাবতী সথী বস্কুমতীর সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ করেয় যে কোথায় গেছেন তার কোন অনুসন্ধানই পাওয়া যাচ্যে না। (দীর্ঘনিখাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! মহীপাল অধুনা রাজমহিষীর প্রাপ্তি বিষয়ে প্রায় নিরাখাস হয়ে নিরাহারে এবং অনিজায় দিন্যামিনী যাপন করেন; আর আর আপনার নিত্যকার্য্যের প্রতি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনোযোগ করেন না। হায়! মহারাজের তুর্দিশা দেখলে হলয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তোমার একি সামান্য বিভ্রমা। তুমি কি এ দয়াসিস্কুকেও বাড়বানলে তাপিত কল্যে,—এ কল্পতক্ষকেও দাবানলে দগ্ধ কল্যে,—এ প্রতাপশালী আদিত্যকেও তুন্ত রাহ্মর গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কল্যে, প্রতি প্রায় হই দণ্ডাবধি আমি এ স্থলে অপেক্ষা করবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রায় তুই দণ্ডাবধি আমি এ স্থলে দণ্ডায়মান আছি, কিন্তু মহারাজ আমার প্রতি একবার দৃক্পাতও কল্যেন না। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে আর্য্য মানবক এদিকে আগমন কচ্যেন। তা দেখি এঁর দ্বারা

#### ( विদ्यक्त अतम। )

বিদ্। (মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়, আপনি অন্থ্রহ করে এখান থেকে কিঞ্চিৎ কালের জন্মে প্রস্থান করুন। দেখি, আমি মহারাজের এ মৌনব্রত ভঙ্গ কত্যে পারি কি না। মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, তবে আমি যাই।

প্রিস্থান।

বিদ্। (স্বগত) হায়! প্রিয় বয়স্তের এ চ্রবস্থা দেখে আর এক
মূহুর্ত্তের জন্তেও বাঁচ্তে ইচ্ছা করে না। হারে দারুণ বিধি, তোর মনে
কি এই ছিল! (চিন্তা করিয়া) প্রিয় বয়স্তের সঙ্গীতে চিরকাল অনুরাগ,
আর না হবেই বাকেন! ঋতুরাজ বসস্তই কোকিলকে সমাদর করেন।
এই জন্তে আমি রাজমহিষীর কয়েক জন স্থগায়িকা সহচরীকে এখানে
এনেচি। দেখি, এদের স্ক্রেরে প্রিয় বয়স্তের চিন্তবিনোদ হয় কি না!
(মেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) কেমন নিপুণিকে, তোমরা সকলে ত প্রস্তত
হয়েছো! (কর্ণ দিয়া) ভাল! তবে আরম্ভ কর দেখি!

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রের মৃত্ধ্বনি।)

বিদৃ। (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) আহা। কি মনোহর ধ্বনি। তা এখন একটা উত্তম গান গাও দেখি ?

নেপথ্যে।

( গীত )

[ বারোওঁ।—ঠুংরী।]
গীরিতি পরম রতন্।
বিরহে পারে কি কভু হরিতে দে ধন্।
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভাল বাদে লোকে,
কে তাজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম আকিঞ্জন।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ স্থাথের তরে,
যথা অমানিশাস্তরে শশীর শোভন্॥

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সথে মানবক— বিদু। (সহর্ষে) মহারাজের জয় হউক।

রাজা। ( গাত্রোত্থান করিয়া ) সত্থে, যে কুস্থমকানন দাবানলে দক্ষ হয়ে গেছে, তাতে জলসেচন করা বুধা পরিশ্রম বৈ ত নয়।

বিদ্। বয়স্তা, বিধাতা না করেন যে এমন স্কৃত্বম-কাননে দাবানল প্রবেশ করে।

রাজা। সে যা হৌক, সথে, তুমি আমাকে চিরবাধিত কল্যে। দেখ, আগ্রেয়গরির উপরে মেঘদল বারিবর্ধণ কল্যে যগুপিও তার অন্তরিত

হুতাশন নির্বাণ না হয়, তত্রাচ তার অক্সের জ্বালার অনেক হ্রাস হয়। তুমি আমার মনোরঞ্জনের নিমিত্তে কি না কচ্যো ?

বিদ্। বয়স্থা, সাগর উথলিত হলে যে কত জীবের জীবন সংশয় হয়, তা কি আপনি জানেন না ? তা আপনি একটু স্থান্থির হলে আমরা সকলেই পরম সুখলাভ করি।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সথে, এমন প্রবল ঝড় বইতে আরম্ভ কল্যে কি সাগর স্থির হয়ে থাক্তে পারে? দেখ, যে শোকশেলে দেবদেব মহাদেব, এবং স্বয়ং বিফ্-অবতার রঘুপতিও ব্যথিত হয়েছিলেন, তার প্রচণ্ড আঘাতে আমি অতি ক্ষুদ্র মানব কি প্রকারে স্থির হতে পারি? (চিস্তা ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! তোমার কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই? যে হলাহল স্বয়ং নীলকপ্রের দেহ দাহন করেছিল, তাই তুমি আমাকে পান করালে?

বিদৃ। (স্বগত) আহা। প্রিয় বয়স্তের খেদোক্তি শুন্লে বুক ফেটে যায়। হায় রে নিষ্ঠুর বিধি। তোর মনে কি এই ছিল।

রাজা। কি আশ্চর্যা! সথে, এ স্থবর্ণলতাটি যে আমার ফ্রন্থভূমি থেকে কোন্ নিশাচর চুরি করে নিয়ে গেলো, এ সংবাদ কি কেউ আমাকে দিতে পারে না! হে পক্ষিরাজ জটায়, তোমার তুল্য পরোপকারী কি বিহঙ্গমকুলে আর এখন কেউ নাই! হায়। (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

বিদ্। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! (উচ্চস্বরে) ওরে এখানে কে আছিস্ রে? একবার শীভ্র করে এ দিকে আয় তো।

## ( त्वरंग मञ्जीत भूनः व्यत्यम् । )

মন্ত্ৰী। একি?

বিদু। মহাশয়, আর কি বল্বো? এই চক্ষে দেখুন।

মন্ত্রী। (সজল নয়নে) হে রাজকুলশেখর, এই কি তোমার উপযুক্ত শয্যা। আর্য্য মানবক, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। প্রজাদলের স্নেহ-স্বরূপ পরিথায় পরিবেপ্টিত এ রাজনগরে এ হুর্জ্জয় শক্ত কি প্রকারে প্রবেশ কল্যে? হে নরশ্রেষ্ঠ, হে বীরকেশরি, যে অকূল সাগর ভগবতী বস্মতীকে আপন আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তিনি কি এত দিনে তাঁকে পরিত্যাগ কল্যেন। হায়! হায়! এ কি ছাব্দিপাক।

বিদ্। মহাশয়, আসুন, মহারাজকে স্থানাস্তরে লয়ে যাওয়া যাক্।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। চলুন।

ি উভয়ের রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

ইতি চতুৰ্থান্ধ।

CAN CANAL CANAL CONTRACTOR

19. 1. ...

1 ., .

1 ...

#### পঞ্চমান্ত

#### প্রথম গর্ভাঙ্ক

শক্রাবতারাভ্যম্বরে শচীতীর্থ।

( শচীর প্রবেশ।)

শচী। (স্বগত) আমি বসস্তকালে এই তীর্থের নির্মাল জলে গাত্র প্রক্ষালন করি, আর এই নিকুঞ্জে যে সকল ফুল ফোটে তা দিয়া কুন্তল সাজিয়ে দেৰেল্রের শয়নমন্দিরে যাই,—এই নিমিত্তেই লোকে এ সরোবরকে শচীতীর্থ বলে। এই জলে অবগাহন কল্যে বামাকুলের যৌবন চিরস্থায়ী হয়, আর তাদের অঙ্গের রূপলাবণ্য রসানে মাজ্জিত হেমকান্তির মতন শতগুণ বৃদ্ধি হয়। (চতুর্দ্ধিক্ অবলোকন) আহা, ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে এ কাননের কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে!

নেপথ্যে।

. , (গীত)

[ वाहावरेखवरी—वदा মধুর বদন্ত আগমনে, মধুপ গুঞ্জরে সঘনে, করি মধুপান স্থাধ ফুলকাননে। কত পিকবরে, পঞ্চম কুহরে, মনোহর সে ধ্বনি প্রবণে। উপবন যত. সৌরভ রসিত, সতত মলয় সমীরণে। সুখের কারণ, বসস্ত যেমন. না হেরি এমন ত্রিভুবনে। রতিপতি রসে. মোদিত হরষে, যুবক যুবতি সুমিলনে।

শচী। আমার সহচরী অপ্সরীরা ঐ তরুমূলে সুখে গান কচ্যে। এ
মধ্কালে কার মন আনন্দ-সাগরে মগ্ন না হয় ? (পরিক্রমণ করিয়া)
সে যা হৌক, এত দিনের পর ছৃষ্ট ইন্দ্রনীল সর্বপ্রকারেই সমূচিত দণ্ড
পেলে। কি আহ্লাদের বিষয়! কয়েক মাস হলো আমি কলিদেবের
সহকারে তার মহিষী পদ্মাবতীকে রাজপুরী হতে অপহরণ করেয় বনবাস
দিয়েছি। এখন ইন্দ্রনীল কাস্তার বিরহে শোকার্ত্ত হয়ে আপন রাজ্য
পরিত্যাগ করেছে, আর উদাসভাবে দেশদেশান্তর ভ্রমণ কচ্যে। (সরোষে)
আ: পাষ্ত ছ্রাচার! তুই শৃগাল হয়ে সিংহীর সঙ্গে বিষাদ করিদ্।
তা তুই এখন আপন কুকর্মের ফল বিলক্ষণ করেয় ভোগ কর্। তোকে
আর এখন কে রক্ষা কর্বে ?

#### ( পুষ্পপাত্র-হস্তে রম্ভার প্রবেশ।)

রস্তা। দেবি, এই মালা ছড়াটা একবার গলায় দেন দেখি ?

শচী। কৈ ? দে দেখি। (পুষ্পমালা গ্রহণ করিয়া) বাঃ। বেশ গেঁথেছিস্। তা তোর এত বিলম্ব হলো কেন ?

রম্ভা। (সহাস্থ বদনে) দেবি, আজ যে আমি কত শত শত্রুকে সমরে হারিয়ে এসেছি, তা শুন্লে আপনি অবাক্ হবেন।

শচী। সে কি লো ?

রম্ভা। (সহাস্থ্য বদনে) যখন আমি এই সকল ফুল তুল্তে আরম্ভ কল্যেম, তখন যে কত অলি সরোধে এসে আমার চার দিকে গুনগুন কত্যে লাগ্লো, তা আর আপনাকে কি বল্বো। ছুষ্ট দৈত্যকুল এইরূপেই শুভাধনি কর্যে স্বর্গপুরী দেরে।

শচী। (সহাস্ত বদনে) তা তুই কি কর্লি ?

রস্তা। আর কি কর্বো? আমি তখন আমার একাবলীর আঁচল নেড়ে এমন প্রবন্ধ ছাড় লেম, যে বীরব্রেরা সকলেই যুদ্ধে বিমুখ হয়ে বেগে পালালেন।

# ( ক্রন্দন করিতে করিতে মুরজার প্রবেশ।)

শচী। (ব্যগ্রভাবে) সথি যক্ষেশ্বরি, এ কি ? মুর। শচী দেবি, তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করেছো! শচী। কেন ! কেন ! কি করেছি !

মুর। আর কি না করেছো? (রোদন) হায়! হায়! বাছা। আমি কি পৃথিবীর মতন নিষ্ঠুর হয়ে যাকে গর্ভে ধরেছিলেম তাকেই আবার গ্রাস কল্যেম। আমি কি সিংহী আর বাঘিনী অপেক্ষাও মমতাহীন হলেম। হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্ত লীলাখেলা। (রোদন) হায়! এমন কর্ম মা হয়ে কে কোথায় করেছে? (রোদন।)

শচী। সথি, বৃত্তান্তটা কি তা তুমি আমাকে ভাল করেই বল নাকেন ?

মুর। স্থি, আর বল্বো কি ? ইন্দ্রনীলের মহিষী পদ্মাবতীই আমার বিজয়া। (রোদন।)

শচী। বল কি ? তা এ কথা তোমাকে কে বল্লে ?

মুর। আর কে বল্বে ! স্বয়ং ভগবতী বস্তমতীই বলেছেন। (রোদন।)
শচী। স্থি, তুমি না কেঁদে বরং এ সকল কথা আমাকে খুলে বল।
ভাল, যদি পদ্মাবতীই তোমার বিজয়া হবে, তবে মাহেশ্বরীপুরীর রাজা
যজ্ঞানে তাকে কোথ্থেকে পোলে !

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতী বস্থন্ধরা বিজয়াকে প্রসব করেয় প্রীপর্ববতের উপর কমলকাননে রেখেছিলেন, পরে রাজা যজ্ঞসেন ঐ স্থলে মৃগয়া কত্যে গিয়ে, তাকে পেয়ে আপনার পাটেশ্বরীর হাতে লালন পালনের জন্মে দিয়েছিল। হায়! হায়! বাছা, চিত্রকৃটপর্ববতের উপর তোমার চক্রানন দেখে আমার স্তন্দয় হয়ে পরিপূর্ণ হয়েছিল, তা আমি তোমাকে তাতেও চিন্লেম না ? (রোদন।)

শচী। সখি, তুমি শান্ত হও। আকাশে। (বীণাধ্বনি।)

শচী। এ কি ? (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে দেবর্ষি নারদ এই দিকে আস্চেন। স্থি, তুমি সাবধান হও, এই ধূর্ত ব্রাহ্মণই এ বিপদের মূল; দেখো—ও যেন আবার কন্দল বাধাতে না পারে।

#### ( নারদের প্রবেশ।)

উভয়ে। ভগবন্, আমরা আপনাকে অভিবাদন করি। নার। আপনাদের কল্যাণ হউক। শচী। দেবর্ষি, সংবাদ কি ? আজ্ঞা করুন দেখি ?

নার। দেবি, সকলই স্থসংবাদ। ভগবতী পার্ব্বতী আমাকে অগ্র আপনাদের সমীপে প্রেরণ করেছেন।

শচী। কেন? ভগবতীর কি আজ্ঞা?

নার। তিনি শুনেছেন যে আপনারা নাকি বিদর্ভনগরের রাজা পরম শিবভক্ত ইন্দ্রনীল রায়কে কলিদেবের সাহায্যে নানা ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।—

শচী। ভগবন্, তা ভগবতী পার্ব্বতীকে এ কথা কে বল্লে?

নার। ভগবতী এ কথা রতি দেবীর মুখেই শ্রবণ করেছেন।

শচী। (স্বগত) কি সর্বনাশ! এ ছুষ্টা রতির কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই? এমন কথাও কি মহেশ্বরীর কর্ণগোচর করা উচিত? (প্রকাশে) দেবর্ষি, তা ভগবতী এ কথা শুনে কি আদেশ করেছেন?

নার। ভগবতীর এই ইচ্ছা যে আপনারা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন।

শচী। ভাল, তা যেন হলেম। কিন্তু এখন পদ্মাবতীই বা কোথায় আর ইন্দ্রনীলই বা কোথায়—তা কে জানে ?

নার। (সহাস্থ বদনে) তন্নিমিত্তে আপনি চিস্তিত হবেন না। রাজমহিষী পদ্মাবতী এক্ষণে তমসা নদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে বাস কচ্যেন।

শচী। (স্বগত) হায়। আমার এত পরিশ্রম কি তবে র্থা হলো? আর অবশেষে রতিই জিত্লে। তা করি কি? ভগবতী গিরিজার আজ্ঞা উল্লন্ত্যন করা কার সাধ্য। স্রোতস্বতীর পথ রুদ্ধ কত্যে কে পারে?

নার। আমি মহাদেবীর আজ্ঞান্মনারে যতান্ত্র অঙ্গ্লিরে আশ্রমে গমন কত্যে আকাজ্ফা করি, অতএব আপনারা আমাকে এক্ষণে বিদায় করুন।

মুর। ভগবন্, আপনি আমাকে সেখানে সঙ্গে লয়ে চলুন।

শচী। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই। (রস্তার প্রতি) রস্তা, তুই এখন অমরাবতীতে যা। আমি একবার যোগিবর অঙ্গিরার আশ্রম থেকে আঙ্গি। রম্ভা। যে আজে।

[ নারদ, শচী এবং মুরজার প্রস্থান। আমি আর এখানে একলা থেকে কি কর্বো ? যাই, দেখিগে নন্দনকাননে এখন কি হচ্যে।

[ প্রস্থান।

#### দিতীয় গৰ্ভাঙ্ক

তমদা নদীতীরে মহর্ষি অন্ধিরার আশ্রম। (পদ্মাবতী এবং গৌতমীর প্রবেশ।)

গৌত। বংসে, তুমি এত অধীরা হইও না। তোমার প্রাণেশ্বর অতি ত্বরায়ই তোমার নিকটে আস্বেন, তার কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ অঙ্গিরা তোমার এ প্রতিকৃল দৈব শাস্তির নিমিত্তে এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেছেন।—

পদ্মা। ভগবতি, আমি কি সে শ্রীচরণের আর এ জন্মে দর্শন পাব। (রোদন।)

গোত। বংসে, তুমি শান্ত হও, মহর্ষির যজ্ঞ কখনই নিক্ষল হবার নয়।
পদ্মা। ভগবতি, আপনি যা আজ্ঞা কচ্যেন সে সকলই সত্য, কিন্তু
আমি এ নির্ফোধ প্রাণকে কেমন করে প্রবোধ দি। হায়! এ কি আর
এখন কোন কথা মানে ? (রোদন।)

গোত। বংসে, বিবেচনা করে দেখ, এ অথিল ব্রহ্মাণ্ডে কোন বস্তুই
চিরকাল শ্রীপ্রন্থ হয়ে থাকে না। বর্ষার সমাগমে জলহীনা নদী জলবতী
হয়,—ঋতুরাজ বসস্ত বিরাজমান হলে লতাকুল মুকুলিতা ও ফলবতী হয়,
—কৃষ্ণপক্ষে শশীর মনোরম কান্তি হ্রাস হয় বটে, কিন্তু আবার শুক্লপক্ষে
তার পূরণ হয়,—তা তোমারও এ যাতনা অতি শীঘ্রই দূর হবে।

নেপথ্যে। ভো শাঙ্গ বির, ভগবতী গৌতমী কোথায় হে! দেখ, ছই জন অতিথি এদে এ আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে. অতএব তাদের যথাবিধি আতিথ্য কর।

গৌত। বংদে, এক্ষণে আমি বিদায় হলেম। তুমি এই তরুর ছায়ায় কিঞ্চিংকালের নিমিত্তে বিশ্রাম কর। দেখ। ভগবতী তমসার নির্মাল সলিলে কমলিনী কি অনির্বাচনীয় শোভাই ধারণ করে। বিকশিত হয়েছে, তা তোমার বিরহ-রজনীও প্রায় অবসান হয়ে এলো।

[ প্রস্থান।

পদ্ম। (স্বগত) প্রাণেশ্বর যে সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন তার আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এ হতভাগিনীকে কি আর তাঁর মনে আছে ? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! আমি পূর্বজন্মে এমন কি পাপ করেছিলেম যে তুমি আমাকে এত তঃখ দিলে। তুমি আমাকে রাজেন্দ্রনদিনী, রাজেন্দ্রগৃহিণী করেও আবার অনাথা যুথভ্রষ্টা কুরিজিণীর মতন বনে বনে ফেরালে। (রোদন।)

নেপথ্যে। প্রিয়সখি, কৈ, তুমি কোথায় ?

পদ্ম। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) কেন ? এই যে আমি এখানেই আছি।

#### (বেগে স্থীর প্রবেশ।)

স্থা। প্রিয়দখি—(রোদন।)

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে স্থীকে আলিঙ্গন করিয়া) এ কি ? কেন ? কেন স্থি, কি হয়েছে ?

স্থী। (নিরুত্তরে রোদন।)

পন্ম। স্থি, কি হয়েছে তা তুমি আমাকে শীঘ্ৰ করে বল ?

স্থী। প্রিয়স্থি, মহারাজ আর্ঘ্য মানবকের সঙ্গে এই আ্রাহ্রম এসে উপস্থিত হয়েছেন।

পদা। (অভিমান সহকারে) স্থি, তুমিও কি আবার আমার সঙ্গে চাতুরী কত্যে আরম্ভ কর্লে ?

স্থী। সে কি ? প্রিয়স্থি, আমি কি তা কখন পারি ? ঐ দেখ, ভগবতী গৌতমী মহারাজ আর আর্য্য মানবককে লয়ে এদিকে আস্চেন। কেমন, আমি সত্য না মিখ্যা বলেছি ? (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! মহারাজের মুখখানি দেখ্লে, বোধ হয়, যে উনি তোমার বিরহে অতি তুঃখে কাল্যাপন করেছেন।

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্যা। সখি, তাই ত। বিধাতা কি তবে এত দিনের পর আমার প্রতি যথার্থ ই অনুকৃল হলেন। (রাজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে জীবিতেশবর, আপনার কি এত দিনের পর এ হতভাগিনী বল্যে মনে পড়লো? (রোদন।)

স্থী। প্রিয়স্থি, চল, আমরা ঐ বৃক্ষবাটিকায় গিয়ে দাঁড়াই। মহারাজকে তোমার সহসা দর্শন দেওয়া উচিত হয় না।

[ উভয়ের প্রস্থান।

# ( রাজা ও বিদূষকের সহিত গৌতমীর পুন:প্রবেশ।)

গৌত। হে নরেশ্বর, তার পর কি হলো ?

রাজা। ভগবতি, তার পর আমি রাজমহিষীর কোনই অন্তেষণ না পেয়ে যে কি পর্যান্ত ব্যাকুল হলেম, তা আর আপনাকে কি বল্বো। আর এ ছরহ শোকানল সহ্য কত্যে অক্ষম হয়ে, রাজমন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করে, এই আমার চিরপ্রিয় বয়স্তের সহিত তীর্থ পর্যাটনে যাত্রা কল্যেম।

গৌত। হে নরনাথ, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিপ্ন হবেন না। রাজমহিষী এই আশ্রমেই আছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁকে আপন ছহিতার স্থায় পরম স্নেহ করেন। আর তাঁর আগমনাবধি বহু যত্নে তাঁর রক্ষণা-বেক্ষণ করেছেন।

রাজা। ভগবতি, সে সকল বৃত্তান্ত আমি দেবর্ষি নারদের মুখে বিশেষরূপে শ্রুত আছি। কুলায়ল্ডা পারাবতী আশ্রয়-আশায় কোন বিশাল বৃক্ষের সমীপে গমন কল্যে, তরুবর কি শরণদানে পরাজ্ম্ব হয়ে, তাকে নিরাশ করেন? ভগবান্ অক্সিরা ঋষিকুলের চূড়ামণি, তা তিনি যে এরূপ ব্যবহার করবেন, এ কিছু বড় অসম্ভব নয়।

গৌত। হে পৃথীশ্বর, আপনি এই শিলাতলে ক্ষণেক কাল উপবেশন করুন আমি গিয়ে রাজমহিষীকে এখানে লয়ে আসি।

রাজা। ভগবতি, আপনার যা আজা।

গৌত। আর আপনার এ আশ্রমে শুভাগমনের সংবাদও মহর্ষির নিকট প্রেরণ করা উচিত। অতএব আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে বিদায় হলেম। রাজা। (উপবেশন করিয়া) সখে, যেমন তপনতাপে তাপিত জন সুশীতল তরুচ্ছায়া পেলে পূর্ব্বতাপ বিশ্বত হয়, আমারও আজ অবিকল তাই হলো।

বিদূ। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ কি ? এত দিনের পর আমাদের ডিঙ্গাথানি ঘাটে এসে লাগ্লো। কিন্তু এ ঘাটটা আমাকে বড় ভাল লাগ্ছে না।

রাজা। কেন, বল দেখি?

বিদৃ। বয়স্ত, এ মুনির আশ্রম, এখানে সকলেই হবিয় করে; তা আমরাও কি একাহারী হয়ে আবার মারা পড়বো !

রাজা। কেন ? তুমি ত আর সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন কর নাই, যে তোমাকে একাহারে থাক্তে হবে ?

আকাশে। (কোমল বাছ।)

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া সচকিতে) এ কি ? আহা। কি মধুর ধ্বনি! সথে, আমি যে দিন মায়ামৃগের অনুসরণ করে বিদ্যাচলে দেব-উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেম, সে দিনও আকাশে এইরূপ কোমল বাল শুনেছিলাম।

বিদৃ। (নেপথ্যাভিমূখে অবলোকন করিয়া সত্রাদে) কি সর্বনাশ। বাজা। কেন ? কি হলো ?

বিদ্। মহারাজ । চলুন, আমরা এখান থেকে পালাই। ঐ দেখুন, এ আশ্রমবনে দাবানল লেগেছে। উঃ। কি ভয়ন্কর শিখা।

রাজা। ( অবলোকন করিয়া ) সথে, ও ত দাবানল নয়।

বিদ্। বলেন কি ? মহারাজ, ঐ দেখুন, সব গাছপালা একবারে যেন ধু ধু করে জলে উঠ ছে।

রাজা। কি হে সথে, তুমি অন্ধ হলে না কি ?

বিদ্। বয়স্তা, তবে ও কি 📍

রাজা। ওঁরা সকল দেবকন্যা। তা ওঁরাও অগ্নিশিখার মতন তেজস্বিনী বটেন। (অবলোকন করিয়া সানন্দে) কি আশ্চর্যা। এই যে শচী দেবী, যক্ষেশ্বরী, আর রতি দেবী আমার প্রেয়সীকে লয়ে এ দিকে আস্চেন। হে হৃদয়। তুমি যে এত দিন এ পূর্ণশশীর অদর্শনে বিদীর্ণ হও নাই এই আশ্চর্যা! (অগ্রসর হইয়া) এ দাস আপনাদিগের জ্রীচরণে প্রণাম কচ্যে। (প্রণাম।)

> ( শচী, মূরজা, রতি, গৌতমী, পদ্মাবতী, স্থী, নারদ এবং অঙ্গিরার প্রবেশ।)

সকলে। মহারাজের জয় হউক।

নার। হে মহীপতে, যেমন মহিষ বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে দাশর্থি ভগবতী বৈদেহীকে প্রাপ্ত হন, আপনিও অভ তদ্রেপ মহিষী পদ্মাবতীকে এই স্থানে লাভ কল্যেন।

অঙ্গি। হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনার বাহুবলে ঋষিকুলের সর্বত্তই কুশল। অতএব আপনি পুরস্কারস্বরূপ এই স্ত্রীরত্নটি গ্রহণ করুন।

শচী। (রাজার হস্তে পদ্মাবতীর হস্ত প্রদান করিয়া) হে নরনাথ, আপনি অভাবধি নিঃশঙ্কচিত্তে রাজস্থখভোগে প্রবৃত্ত হউন।

আকাশে।

গীত।

#### [বেহাড়া—পোস্তা।]

সুমতি ভূপতি অতি, তুমি ওহে মহারাজ।
স্থাধ থাক ধনে মানে, রিপুগণে দিয়ে লাজ।
পাইলে হারা নিধি, প্রিয়তমা পুনরায়,
বাসনা পূর্ণ হলো, স্থাধ কর রাজকাজ।
হয়ে স্থাবিচারে রত কর বহু যশোলাভ,
যেমন শোভে ক্ষিতি, তারাপতি দ্বিজরাজ॥

#### (পুষ্পবৃষ্টি)

সকলে। রাজমহিষী চিরবিজয়িনী হউন।
নারদ। (রাজার প্রতি) আমিও আশীষ করি, শুন নরপতি।—
স্থান্থ সদা কর বাস অবনী-মণ্ডলে,
পরাভবি শত্রুদলে, মিত্রকুলে পালি,
ধর্ম্মপথগামী যথা ধর্মের নন্দন
পৌরব। চরমে লভ স্বর্ম ধর্ম্মবলে।

(পদ্মাবতীর প্রতি) যশঃসরে চিরক্রচি কমলিনীরপে শোভ তুমি পদ্মাবতি—রাজেন্দ্রনিনি, যযাতির প্রণয়িনী দৈত্যরাজ্বালা শন্মিষ্ঠা যেমতি। তার সহ নাম তব গাঁথুক গৌড়ীয় জন কাব্যরত্বহারে, মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা।

( যবনিকা পতন।)

ইতি পঞ্মান্ত।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

# কুষ্ণকুমারী নাউক

[ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাদে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে ]



# क्रखकूगाबी नाढेक

# माहेरकन मधुमृतन मख

[ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ]

সম্পাদক :

## ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসজনীকান্ত দাস



ব সী য়-সা হি ত্য-প রি ষ ৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা-৬ প্রকাশক শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—হৈজ্যন্ত, ১৩৪৮ বিতীয় মৃত্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫০ তৃতীয় সংস্করণ—ফান্ধন, ১৩৫২ চতুর্ব সংস্করণ—হৈজ্যন্ত, ১৬৬২

মূল্য ছুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস. ৫৭ ইন্দ্র বিশাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মৃদ্রিত। ১১—১৭।৫।১৯৫৫

# ভূমিকা

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনার সঙ্গে সঙ্গেই মধুস্থন তাঁহার সর্ববিশ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই নাটক রচনা প্রসঙ্গে সে যুগের স্থবিখ্যাত নট, বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্ববিশ্রাত নট, বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্ববিশ্রাত নট, বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্ববিশ্রাত নট, বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্বপ্রধান অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই উৎসাহে মধুস্থান পুনরায় নাটক-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন: এ বিষয়ে 'জীবন-চরিত'-লেখক বলিয়াছেন—

··· কেশব বাবুর অভিনয়-নৈপুণ্যে এবং নাটকীয় দোষ, গুণ বিচার শক্তিতে মুগ্র হইয়া মধুস্থান তাঁহার একান্ত গুণপক্ষপাতী ছিলেন। শশ্বিষ্ঠা ও একেই কি বলে সভাত। রচনার সময়ে তিনি, অনেক স্থলে, কেশব বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নৃতন নাটক বচনার সভল হৃদয়ে উদিত হইলে মধস্পন প্রথমে মহাভারতীয় স্থভন্তা-উপাখ্যান অমিত্রচ্ছন্দে লিখিয়া তাহা কেশব বাবুকে দেখিবার জন্ত পাঠাইয়াছিলেন। কিছ, কাব্যাংশে স্থলর হইলেও, তাহা অভিনয়ের উপযোগী হইবে না, কেশব বারু স্বভন্তা নাটক দখন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মধুস্থান ইহার পর সম্রাট্ আলটামানের চহিতা, স্থলতানা বিজিয়ার চরিত্র অবলম্বনে আর একথানি নাটক আরম্ভ করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত আদর্শ কেশব বাবুকে এবং মহারাজা বতীক্রমোহন ঠাকুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র দিংহকে দেখাইবার জন্ম পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মুদলমান-চরিত্র অবলঘনে রচিত নাটক সাধারণ হিন্দু-দর্শকের প্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া রিজিয়া সম্বন্ধেও তাঁহারা কেহই উৎদাহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বিজিয়ার পরিবর্ত্তে কোন হিন্দু ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করিলে তাহা অধিকতর আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারা মধুসুদনকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কেশব বাবু মধুস্দনকে লিখিয়াছিলেন যে, "রাজপুত জাতির ইতিহাদ এরপ বিস্তৃত ও বৈচিত্রাপূর্ণ যে, মধুসুদনের ক্যায় প্রতিভাবান পুরুষ তাহা হইতে অনায়াসেই গ্রন্থরচনার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।" ইহা হইতেই মধুস্দন রুঞ্কুমারী রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন। মধুস্দনকে লিখিত কেশব বাবুর সেই পত্র নিম্নে **দলিবিষ্ট** हरेन :-

My dear Dutt,

The synopsis of your Rizia was made over to Jotindra babu the day that I received it from you, with a request that he would consult the Chota Raja and acquaint you with their united opinion in respect to the Drama. I saw them both, day before yesterday, at the Emerald Bower, and had a talk on the subject. They say that the synopsis is not sufficiently full to enable them to judge of the nature and merits of the play. Besides, Baboo Jotindra thinks, and the Raja seems to participate in the opinion, that Mahomedan names will not perhaps hear well in a Bengalee Drama, and they doubt whether an experiment of doubtful success, is worth being hazarded by the author of and and former of they also anticipate impediments in the way of success from the too numerous characters in the play, and believe that the female parts, at least a majority of them, cannot be expected to be well represented. By the bye, a thought strikes me. Can't we cull out a subject from the history of the Rajputs? I believe the field is pretty extensive and may yield innumerable hints for the imagination of a writer like yourself.

Yours affectionately Keshob Chandra Ganguly. —'জীবন-চরিড', পু. ৪৩৮-৪২।

কেশব বাবুর এই পত্র সম্ভবতঃ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের প্রথমেই লিখিত। মধুস্দন পত্রপ্রাপ্তি মাত্রেই টড-প্রণীত রাজস্থান হইতে নাটকের উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন এবং কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী মনোনীত করেন। ঐ বৎসরের ৬ আগষ্ট আরম্ভ করিয়া ৭ সেপ্টেম্বর তিনি 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা সমাপ্ত করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রচিত হইলেও প্রায় এক বৎসর পরে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১১৫। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

কৃষ্ণকুমারী নাটক। / শ্রীমাইকেল মধুস্দন দত্ত / প্রণীত। / আপরিতোষাদ্বিত্যাং ন সাধু মত্তে প্রয়োগবিজ্ঞানং। / বলবদিপি শিক্ষিতানামাত্মপ্রপ্রভারং চেতঃ॥ / কালিদাস। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বহু কোং বছবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক / ভবনে ষ্ট্যান্হোপ্রয়ে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৮ সাল। /

্ কেশবচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ মধুস্দন নাটকটি তাঁহাকে উৎদর্গ করেন। কেশবচন্দ্রের নিকট লিখিত একখানি পত্রেও তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন—

My dear Gangooly, Here is Kissen Cumari—your Kissen Cumari, I dedicate her to the first actor of the age, to a Gentleman of whose friendship I am proud, and whose modesty, cheerfulness and talents endear him to all who know him. Should we ever have a

national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress, may be associate my humble name with yours! God bless you, old boy!

And now work away like a jolly fellow, and set Jotinder Baboo to write the songs. He is sure to do every justice to the play.—Don't depend upon me, for I am going to plunge deep into Heroic Poetry again.

Yours ever aflectionately, Michael M. S. Dutt —'জীবন-চরিত,' পু. ৪৭০।

যোগীন্দ্রনাথ বস্থ লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গীতগুলি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত" (পৃ. ৪৪৩)। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সোম বলেন, মাত্র ছইটি সঙ্গীত যতীন্দ্রমোহন রচনা করিয়াছিলেন। ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ৩০২-৩)। নগেন্দ্রবাব্র উক্তিই ঠিক বলিয়া মনে হয়; কারণ, "মঙ্গলাচরণে" মধুসুদন স্বয়ং লিখিয়াছেন—

এ কাব্যেও আমি সন্ধীত ব্যতীত পত্ত রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাক্ষর পত্ত ই নাটকের উপযুক্ত পত্ত ; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পত্ত এখনও এ দেশে এত দূর পর্যান্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মুদ্রান্ধন-ব্যয়ভার যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর বহন করিয়াছিলেন। এই নাটক সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ইহা পাশ্চাভ্য আদর্শে রচিত; 'শক্ষিষ্ঠা নাটক' ও 'পদ্মাবতী'র স্থায় ইহাতে সংস্কৃত আদর্শ অবলম্বিত হয় নাই। সঙ্গীতগুলি সব কয়টিই নেপথ্যে গেয়। 'পদ্মাবতী' রচনার পর তিনি রাজনারায়ণ বস্বকে লিখিয়াছিলেন (১৫ মে, ১৮৬০)—

If I should live to write other Dramas, you may rest assured I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great Dramatists of Europe for models. That would be founding a real National. Theatre.—'মধু-মৃতি,' পূ. ৩০১ !

'कृष्ककुमातौ नांगेरक' এই আদর্শ অবলম্বিত হইয়াছিল।

মধুস্থদনের জীবনীকারেরা 'কৃষ্ণকুমাবী নাটক'কে বাংলা ভাষায় সর্ববিশ্বথম "বিষাদান্ত" নাটক বলিয়াছেন। এই উক্তি ঠিক নহে। ১২৫৮ বঙ্গাব্দে (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে) যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস নাটক' প্রকাশিত হয়। ইহা পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত একটি "করুণাভিনয় প্রবন্ধ"। এই নাটকের "ভূমিকা"য় প্রস্থার বিয়োগান্ত নাটক রচনার বিরুদ্ধে যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে সৌদামিনী ও রাজপুত্রের যুগপৎ মৃত্যুতে নাটকটি অভিশয় বিষাদান্ত হইয়াছে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টান্দে প্রকাশিত উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক'ও বিয়োগান্ত। বিধবা স্থলোচনার বিষপানে আত্মহত্যায় এই নাটকের পরিণতি ও সমান্তি ঘটিয়াছে। স্মৃতরাং 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে প্রথম বিষাদান্ত নাটক কিছুতেই বলা চলে না। তবে প্রথম "ঐতিহাসিক" বিষাদান্ত নাটক বলিলে ভূল হইবে না।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র রচনা ও অভিনয় সম্পর্কে অনেক সংবাদ বিভিন্ন
সময়ে বন্ধুদের নিকট লিখিত মধুসুদনের পত্রে আছে। তন্মধ্যে কেশবচন্দ্র
গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত পত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা
নিম্নে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাংশ 'মধু-স্মৃতি' (১ম সং)
হইতে উদ্ধৃত করিলাম। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত পত্রগুলি
স্ববাত্রে উদ্ধৃত হইল; শেষের পত্রগুলি রাজনারায়ণ বস্কুকে লিখিত।

## (ক) মধুস্দন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে—

\*Synopsis' of a Drama on an entirely Hindu subject. I dare say you have already seen it. If so, is it not beautiful? For two nights, I sat up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about 1. A. M last Saturday, the Muses smiled! As a true realizer of the Dramatist's conceptions you ought to be quite in love with \*\*PATAT, as I am. Lord! What a romantic Tragedy it will make; I have made the List of Dramatis Personæ as short as I could, for I wish to leave no loop-whole for our Manager to escape through. Fancy, only 5 or 6 males, and but 4 Females in a historic tragedy! If the Chota Raja should grumble about the Females, please tell him I undertake to find 3 out of the 4!

I wish you would stir them up, সংখ মাধ্বা! It is a down-right shame that such a theatre, as that at Belgatchia, should be the abode of Bats, or what is tantamount to it, the gaze of Bat-like men! as the boatswain says the "Tempest."

"Heigh, my hearts; cheerly, cheerly, my hearts; yare, yare. Take in, the top-sail; tend to the Master's whistle. Blow, till thou burst thy wind, if room enough!"

If you all like the plot, I promise you the play in six weeks, if not earlier. But I must be met half-way. ধীমা তেডালা is n<sup>2</sup>t the তাল for me.

If you have not seen the "Synopsis," run to Jotinder Baboo and he will show it to you.

With sentiments of very kind regards to self and friend Deeno meah. Yours very sincerely.

- P. S. We must have a farce with the tragedy. I tell you what, friend Garrick, even if we prolong the play to 2 A. M. no one will grumble. The farce will make the old fellows laugh away all sorts of ill humours, but I shall make the tragedy as short as I can.

  —7. 965-631
- 21 You must know, my brilliant friend, that just now I have no time to write a Drama "on spec" as they call it. I am engaged in writing a poem on the death of Meghanad, the celebrated son of Ravan, generally known as "Indrajit"-besides, it is high time that I should resume my legal studies, seeing that the year is nearly at an end, and I may be called up for an examination next January. But if the Chota Raja really makes up his mind to reopen his theatre, I am his man! This, I wish, you would ascertain next Sunday, when I suppose you will have an opportunity of seeing both him and Jotinder. Ask the Chota Rajah candidly what his real intentions are. There is no use writing a play and then leaving it to rot in my desk. All this you must ascertain next Sunday, and communicate to me the result of the mission, next Monday. If the Chota Rajah, is for a play, and I sincerely hope he is, you shall have Krishna Koomary before you are many weeks older.

You suggest an under-plot, the suggestion is good—what can be bad that comes from you, O thou avatar of the Roman Roseins and the English Garrick!—But it will involve the necessity of two more females. The story of Krishna, though tragic, is barren of incidents. Instead of lengthening it, I would rather write a Farce to be acted with it. But Master's Hookum is my motto.—¶. 950 |

Baboo though I am not particularly interested in the question of getting the work printed. This I look upon as a secondary matter. What I want is to have it acted and acted by such an actor as your noble-self. The play would be an experiment, and, unless well

supported by great histrionic talent, could not be expected to create any very great sensation.

To complicate the Plot, by the introduction of one or two more characters (male), would be to complicate it in every sense of the word; for you must remember that play is a historical one, and to introduce battles and political discussions would be to astonish the weak senses of the audience and the reader. I am for two more females. This জন্মনিংই of জামুর had a favourite mistress. Tod gives her name as the "Essence of Camphor"; I think we may bring her in and allow her jealousy full play. Her arts would offer a fine contrast to the innocence of our Heroine—though they are never to be brought together, and I also intend to make her contribute an air of comicality to some of the scenes—and she should have her "Familiar" or ন্যা

A "synopsis" can hardly be supposed to give a reader a full idea of the Plot as it rises in the Dramatist's mind. But if you examine the one, forwarded by me, carefully, you will find the Queen a very necessary character;—so also the তপৰিনী৷ And here, I must make a few remarks on the disadvantages we, "Indian Bards," labour under, with reference to Female characters:—

The position of European females, both dramatically as well as socially, are very different. It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describes a circle around me, beyond the boundary line of which I cannot step. The consequence is, I am obliged to have a larger number of females to give my Plot an air of fulness, and I must here tell you, my dear G., what, I dare say, you will allow at least to some extent, viz., that we Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European neighbours. Look at the splendid Shakespearean Drama. If you leave out the Midsummer Night's Dream, Romeo and Juliet and perhaps one or two more, what play would deserve the name of Romantic? Romantic in the sense in which Sacoontala Romantic? In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this. In the

Sarmista, I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the mere Poet. I often forget the real in search of the poetical, In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry; if I find her before me I shall not drive her away; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to create characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry. The proof of the Pudding, however, is in the eating, and I hope to send you the First Act in time to enable you to read with Jotinder Baboo, next Sunday. As for the language, the Drama to be written in, I shall follow Dr. Johnson's advice:-"If there be," says he, "what I believe there is, in every nation a style which never becomes obsolete, a certain mode of phraseology so consonant and congenial to the analogy and principles of its respective language, as to remain settled and unaltered, this style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, without the ambition of elegance." And he commends Shakespeare for having adopted this language; and this advice I mean to adopt except where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction, and that will be in the more Tragic parts of the play.

You must remember these remarks, my dear fellow, when you sit down to peruse the Play, and I must at the same time beg of you, to treat me with the utmost candour. No human being is infallible, and I the last man to feel heart when my faults are pointed out to me, either by friend or foe. If this Tragedy be a success, it must ever remain as the foundation-stone of our National Theatre. Excuse this long letter, and believe me, Ever yours most sincerely.

- P. S. Blank verse only in soliloquies? What say you? As this play will be full of acting and dialogue, there won't be many openings for Blank verse; but a little of it won't hurt anybody, I think.—'Ag-AG', J. 980-281
- 8 | My Dear Gangooly, Tho' I have nearly finished the first three Acts, I have not had time to make a fair copy of them. The pleasure of composition is outweighed by the trouble of copying! Here is the First Act. That अपनिया will play the Duce with प्राप्ता I hope the portion of the play I am sending, would not disappoint you and other friends. You will find the Socond Act more solemn. The most beautiful plays in the world are combination of Tragedy,

and Comedy. I have not given any verse—of that, by and by. Let me know by Monday, what you think of this Act. You are welcome to strike off, add, alter and all that. In great haste. Ever yours sincerely.—'44-46', 7. 9001

I My dear Gangooly, Here you are. This is Act No. 3. The Fourth Act has also been completed, but I must make a fair copy of it before I send it to you.

Jotinder Baboo writes to me to say that he is not well enough to read the play just now, and that he has made it over to the Chota Rajah. Now, from what I know of the Chota Rajah, I am afraid he will not look into it at all, unless there is some one at him. This task you must undertake, you and Deenoo Baboo. You must force him to read the scenes with you. If not, I have laboured in vain.

If the Chota Rajah really wishes to reopen his Theatre, he ought to send the Mss. at once to the Printers and then read over the proofs with you. Yours as ever.

- P. S. I do not know how it is, but I fancy that everything will end in smoke—"ম্ব-মৃতি', পু. ৭৬৩।
- what I can to promote its glory. If the other members won't stir themselves, it is no fault of mine. By Jove! Here is a play—if meritorious in no other respect, at least brimful of acting, acting, acting! I shall soon finish the Last Act; it will be highly Tragic. Poor Kissen Kumari will die. Yours in haste.—'IN. TO.',
- Al My dear Gangooly, I wish you had not thought of Shakespeare so much, as you appear to have done, when you sat down to peruse poor Kissen Kumari. Some of the defects you point out, are defects indeed, but it does not fall to the lot of every one to rise superior to them, and even Shakespeare himself does not do so often. As a first rate actor, you are, as a matter of course, a first rate dramatic critic: but do not believe for a moment that there are three men in all Bengal who would discover these secret failings of the play.

As for "variety of action" there is not much of it, to be sure, but that result I could not very well avoid, owing to the original barrenness of the Plot. I do not pretend to understand much about

acting, that is your province; but I am disposed to believe that you are mistaken in thinking that the play would not succeed on the stage. With the actors we have, we can not expect very great amount of success; but I fancy it would create a deeper sensation than any Play yet produced. If all our actors were like yourself, it would be a different thing. Most of the Shakespearean Dramas were no hetter acted, at first, I suspect, than ours are. As for the male characters, that is another inconvenience of the Plot. I have tried to represent Juggut Sing as I find him in history, a somewhat silly and voluptuous fellow; Bheem Sing as a sad, serious man. The other characters are invented, but I had to conform them to the principal characters. As Dhanadass, I never dreamt of making him the counterpart of Yago. The plot does not admit of such a character, even I could invent it-which I gravely doubt! I wish Bullender to be serious and light, like the "Bastard" in King John. Dhanadass is an ordinary rogue, indeed, but he will do admirably, if you take him by the hand !

As for the females, there I am on my own element, and I hope you will like them all. The Queen of such an unfortunate Prince, as the Rana Bheem Sing, cannot but be sad and grave; the princess, I hope is dignified, yet gentle. But that Madanika is my favourite. Kissen Kumari falling in love with a man she has never seen before, is by no means uncommon in our own ancient History of Fable; the name of Rukmini will occur to you at once; I believe there are allusions to her in the play. I am aware that it will be hard to get good female actors; but we must make the most of what we have. This is a misfortune I cannot remedy. I have great faith in you as a Teacher.

I am happy you like the language. Ease can be only obtained by practice; and I am as yet a mere novice. But I hope I am a progressive animal. As the play is a tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being comic; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the Play. But whenever in the course of the dialogue a pleasant remark has suggested itself I have not neglected it. The only piece of criticism I shall venture upon, is this;—never strive to be comic in a tragedy; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan. Perhaps, you will not find many scenes in his higher tragedies in

which he is studiously comic. However, both yourself and our friend Tagore are welcome to brush up into a comic glow any scene, that would admit of such a thing. I am not such an ungrateful fellow as to find fault with my friends for trying to make me look handsomer!

As for beginning the play with a soliloquy, that is of little consequence; little mannerism does no harm, and I promise you, I shan't do it again.

Perfection, my dear fellow, can only be attained by long practice. So you must not be very severe upon poor me. If spared, perhaps, I shall yet do better!

I am truly happy that you like the play upon the whole. I hope Jotinder Baboo and our Manager will sail in the same boat with you. The style of criticism you bring to bear upon the play, is the very highest possible; such an aesthetic storm would sink the ship of every dramatist in the world, save and except Shakespeare; and even he would suffer considerable damage! A word about the Scenes:—I am very fond of busy and varied scenes; and as for the French idea of not allowing one set of actors to retire and introduce another, I have no great respect for it, and yet I like to preserve "unity of place" and, as far as I can, that of time also. Examine each Act and you will find unity of place if not of time.

Your letter fills my heart with hope. I fancy you can move the Chota Rajah, if you really wish it. As for Jotinder Baboo, his enthusiasm requires little pushing from behind. If these two gentlemen like it, they can make this an age of glory in the literary annals of their country! Let them but seriously encourage the drama, and they will see wonders! If not, we must strike our heads and say,—"Alas! born an age too soon"!

I am quite ready to undertake another drama, but this must be acted first. We ought to take up Indo-Mussulman subjects. The Mohomedans are a fiercer race than ourselves, and would afford splendid opportunity for display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours.

Excuse this scrawl. Hoping you are quite well personally and domestically.

1st September, 1860

Yours most sincerely.

P. S. 1. I shall after the opening soliloquy and remove it to some other place.

P. S. II. I am sorry Jotinder Baboo is still ailing. I hope to go and see him to-morrow. I wish you would begin the work of revision at once;—I am so impatient! After this, we must look to "Rizia."—I hope that will be a drama after your own heart! The prejudice against Moslem names must be given up. If you like, I can pick up other subjects from Tod. But I must first finish my Meghanada. That will take me some months.

bl My dear Gangooly, You must not fancy that I have been idle. Kissen Kumari was finished two days ago. Begun 6th August finished 7th September-rather quick work, old fellow! But in these days of steam and other stimulating powers, a man must keep pace with the times. But though I have finished the drama you can't have it for some days yet. I have to make a fresh or fair copy and that is really bothersome. In the mean time let me know how you are getting on. Have you seen our Manager? What saith the man of Millions? Verily, brother Keshub, my heart is set upon seeing Kissen Cumari acted at Belgatchia, and the Chota Rajah ought to do it. I wish you would make it a point to see him tomorrow on the subject. Take Denoo Meah with you and go like a good fellow. If Jotinder Baboo is better, as I hope he is, take hi m with you also. Mind you, you all broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese! If you see the Chota Rajah to-morrow and he shows symptoms of a yeilding spirit, we can have a meeting Sunday after next (to-morrow week) at Belgatchia, and I shall go over. If the Chota Rajah begins to talk of his brother's absence, silence him by saying-"Pooh, my lord, we know your brother never says "nay," to anything you wish to This sort of bosh won't go down with boys like ourselves ! Ha! Ha!"-

I flatter myself you will like the Fifth act. I shed tears when poor Kissen Cumari stabbed herself and fell on her bed! And then the poor queen also dies—but behind the scenes. There are three scenes in this Act. I am afraid the play has grown longer than I intended, but never mind. No one would grumble at a good play for being a little too long. What more?—as we say in Sanskrit—কিম্প্কেং?—'ম্ব্-ম্বিক্', পূ. ১৬৬-৬৭!

enclosure. By Jove, this act is really brilliant! I have written to

our friend Baboo J. M. Tagore about the songs. The first and second acts are already in type.

It strikes me that if the drama is to be acted, you had better at once organise your company and begin operations with the two acts already printed. Go on rehearing at Jotinder's and then you can settle whether we are to do the thing in the Town Theatre or blaze out at dear old Belgatchia. I vote for Belgatchia.

Now master Dhanadas, allow me to give you a bit of advice. Put down Issur Chunder Sing as "Jagat Sing", and then you will very soon find yourself at Belgatchia! Do you see him now? I hope Preonath will take up ভীমিশিছে। Denoo সভাদাশ ; Jodoo বিজয় ; Sreenath the other মন্ত্ৰী। By the bye—do you think Kissendhon will do for Kissen Kumari? Make Kali মদনিকা। Under your guidance, he is sure to do very well. (16 January 1861.)—'মন্ত-মৃতি', পু. ৭৬৮।

has our elegant friend Baboo J. M. Tagore done? What does he intend doing? What says our "Manger"? I am afraid, brother Keshub, we are all losing that fine enthusiasm we once had in matters dramatic! As for me, excuse my vanity; I think I have some little excuse—another branch of the art is seducing my soul at present from the "Old Love"; how will you answer at the Bar of Posterity!

If Kissen Kumari does not satisfy our friend, I am just now comparatively free, and don't mind plunging in again! However give me all the news you can. I should be sorry to see the play acted in rainy weather, and the cold weather has fairly commenced.

If the Rajahs of Paikparah are bent upon shutting their doors against স্বস্থা, I hope the poor Goddess will still find a warm friend in Baboo Jotindra Mohan Tagore!—'মধু-শৃতি' পূ. ৭৬৮-৬৯।

#### ( খ ) মধুসুদন জয়নারায়ণকে :

or heard from you, but I have been dramatizing, writing a regular tragedy in—prose! The plot is taken from Tod, Vol. I, P. 461. I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumari. There is one more Act to be written—viz. the fifth—'44-45,' 7. 900!

ર i...I have finished my Tragedy on the death of the Rajput Princess Kissen Kumari. Babu J. M. Tagore and his friends have got hold of it and it will be shortly printed. They speak of it in a very flattering manner. But you must judge for yourself.—'মধ্-স্তি', পৃ. ৭৪২।

or two and the Odes are now in the hands of the printer. I think I deserve some credit even for doing so much in this really fearful

weather.— 'মধ্-স্থৃতি', পু. ৭৪¢।

8। You will be glad to hear that Kissen Kumary, the beautiful Rajput Princess, will be out in a day or two. I shall instruct my printer to send you a copy, as early as possible, and then you must tell me what you think of it.—'ग्र्-११९', १. १৪९।

4 You surprise me. Is it possible that Kissen Kumari has not yet reached you? I must write to my printer again on

the subject.—'মধ্-শ্বৃতি', পূ. ৭৪৮।

You must take the trouble of writting to me again, for I am anxious to know what you think of the Tragedy; but if not, you must allow me to ask you the meaning of this long silence. Has the book disappointed you? Here people speak well of it; tho' I must say that men of your stamp are anything but common here.

পৃ. 987-৫0 ।

Numari, but I flatter myself you will thank more highly of her as you grow more acquianted with the piece. I have certain Dramatic notions of my own, which I follow invariably. Some of my friends—and I fancy you are among them, as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the masterpieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape. But hang all Philosophy. I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will.—"Ag-AGO, 9.96>1

উপরোক্ত পত্রাবলাতে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র অভিনয় সম্পর্কে মধুস্দন যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভাহা বস্তুতঃ সভ্য হইয়াছিল। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' বেলগাছিয়া নাটাশালায় অভিনাত হয় নাই। কেন হয় নাই, ভাহার অস্পষ্ট আভাস পত্রে আছে। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র প্রতি এই অবহেলার জক্তই মধুস্দন কয়েকটি নাটকের খসড়া প্রস্তুত করিয়াও রচনা সম্পূর্ণ করেন নাই। শোভাবাজার নাট্যশালায় (শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি) ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ক্ষেক্রয়ারি সোমবার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' সর্ব্বপ্রথম অভিনাত হয়। ব্যক্তেজ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (২য় সং, পৃ. ৬৩-৬৪) হইতে এই অভিনয়ের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা মহেন্দ্রনাথ বিভানিধির 'দন্দর্ভ-সংগ্রহ' পুস্তকে দেওয়া আছে। আমরা তালিকাটি উদ্ধন্ত করিতেছি,—

| ( | পুরুষগণ | ) |
|---|---------|---|
|   |         |   |

| স্ত্রধার .    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ভীম সিংহ      | (উদমপুরের রাণা)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वरमञ्ज निःइ   | (ঐ রাণার ভাতা)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| সত্যদাস       | (রাণার মন্ত্রী)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| জগৎ সিংহ      | ( অমপুর-মহারাজ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| নারায়ণ মিশ্র | ( জপৎসিংহ-মন্ত্রী )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ধনদাস         | (মহারাজের পারিষদ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मृख ,         | The second secon |
| ভূত্য         | Contract of the Contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

বাবু ক্ষেত্রমোহন বহু

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
বাবু প্রিরমাধ্য বহু মলিক
কুমার আনন্দক্তফ

" শ্রীউপেন্দক্ষ
বাবু বেণীমাধ্য ঘোষ
বাবু মণিমোহন সরকার

" বেণীমাধ্য ঘোষ
শ্রীকীবনক্ষ দেয

(জীগণ)

কৃষ্ণকুমারী ( বাণা-কন্সা ) কুমার অবেন্দ্রক অহল্যা বাই ( वाणाव वाणी ) কুমাৰ অমবেশ্রক তপশ্বিনী खिउम्बङ्क राज्य ( মহারাজের বন্ধিতা বেখা ) वाव् इवनान त्मन বিলাসবতী মদনিকা (বিলাসবতীর পরিচারিকা) वाव् वायक्याव म्र्थाणाधाव প্রথম সহচরী গ্রীহরলাল সেন দিতীয় সহচরী বাবু নকুড়চন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতেও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হইয়াছিল; এই অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুব কৃষ্ণকুমারীর মাতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়—ত্যাশনাল থিয়েটারে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ ফেব্রুয়ারি শনিবার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভীম সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সাধারণ রঙ্গমণে ইহাই তাঁহার প্রথম আবিভাব। গ্রেট ত্যাশনাল থিয়েটারও 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র (২১ জাকুয়ারি, ১৮৭৪) অভিনয় করিয়াছিলেন।

সাধারণ রক্তমঞ্চ 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র আর একটি অভিনয় উল্লেখযোগ্য।
মধুস্দনের মৃত্যুর পর তাঁহার অপোগগু সন্তানগণের সাহায্যকল্পে সাশনাল
থিয়েটার কর্ত্বক ১৬ জুলাই ১৮৭০ তারিখে কলিকাতার অপেরা হাউসে মহা
সমারোহে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে হিন্দু ফাশনাল
থিয়েটারের অর্দ্ধেন্দ্র্যাথর মুস্তফী-প্রমুখ কয়েক জন খ্যাতনামা অভিনেতাও
যোগদান করিয়াছিলেন। মহাকবির উদ্দেশে গিরিশচন্দ্র ঘোষ-রচিত এই গান্টি
সর্ব্বপ্রথমে গীত হয়:—

#### বাগেশ্ৰী---আড়াঠেকা

কে রচিবে মধ্চক্র মধ্কর মধ্ বিনে।
মধ্হীন বলভূমি হইরাছে এত দিনে।
কুহকী কল্পনাবলে, কে আনিবে রলস্থলে,
কুমারী কৃষ্ণা-কমলে, মোহিতে মনে।
বীরমদে অস্থাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমীলা সনে, কেলিবিপিনে॥
—গিরিশ-গীতাবলী, ১ম ভাগ (২য় সং ), পৃ. ৪৫৬।

মধুস্দনের জীবিতকালে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল।
প্রথম সংস্করণ ১২৬৮ সালে (পৃ. ১১৫), দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৭২ সালে (পৃ. ১১৫)
ও তৃতীয় সংস্করণ ১২৭৬ সালে (পৃ. ১১৮) প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের
পুস্তকে খুঁটিনাটি পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয়েরই পুনম্মুজিণ
মাত্র। অনাবশ্যক বোধে পাঠভেদ দেওয়া হইল না।

#### মঙ্গলাচরণ

মাতাবর গ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশ্র,

মহাশয়েষু।

#### মহাশয়!

আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি আধুনিক বঙ্গদেশীয় নট-কুলশিরোমণি; ইহার দোষ গুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবেক না। বিশেষতঃ, আমার এই বাঞ্ছা, যে ভবিস্তুতে এ দেশীয় পণ্ডিতসম্প্রদায় জানিতে পারেন, যে আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্য-বিশারদ এক জন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহাদ্দি প্রকাশ করিতেন।

আমাদিগের পরমাত্মীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাদে পতিত হওয়াতে, দর্শনকাব্যের উন্নতি বিষয়ে যে কত দূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দর্শনকাব্যপ্রিয় মহাশয়গণের অবিদিত নহে। আমি এই ভরসা করি, যে মৃত রাজা মহাশয় যে স্বীজ রোপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধি বিষয়ে অস্থাস্থ মহাশয়েরা যত্নবান্ হন। এই কাব্য-বিষয়ে উক্ত রাজা মহাশয় আমাকে যে কত দূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না, যে আর এ পথের পথিক হই। হায়! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি কেন প্রতিক্লতা প্রকাশ করিলেন ?

এ কাব্যেও আমি সঙ্গতি ব্যতীত পতা রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি।
আমিত্রাক্ষর পতাই নাটকের উপযুক্ত পতা; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পতা এখনও এ দেশে
এত দূর পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্ধিবিষ্ট
করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। তথাচ ইহাও বক্তব্য, যে
আমাদিগের স্থুমিন্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গতা অতীব স্থুপ্রাব্য হয়। এমন কি,
বোধ করি, অত্য কোন ভাষায় তজেপ হওয়া স্থুক্তিন। যাহা হউক, এ অভিনব
কাব্য আপনার এবং অত্যাত্য গুণপ্রাহী মহোদয়গণ সমীপে আদরণীয় হইলে,
পরিশ্রম সফল বোধ করিব, ইতি।

গ্রন্থ কারত্ত নিবেদনমিভি।

# নাটোলিখিত ব্যক্তিগণ।

| ভীম সিংহ    | ***   | • ••• | ***   | উদয়পুরের রাজা।       |
|-------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| বলেজ্র সিংহ | ***   | • • • | ***   | রাজন্রাতা।            |
| সত্যদাস     | ***   | ***   | * * * | রাজমন্ত্রী।           |
| জগং সিংহ    | ***   | ***   | * *** | জয়পুরের রাজা।        |
| নারারণ মিঞ  | •••   | ***   |       | রাজমন্ত্রী।           |
| ধনদাস       | * * * | ***   |       | রাজসহচর।              |
| অহল্যা দেবী | * * * | • • • | * * * | ভীম সিংহের পাটেশ্বরী। |
| কৃষ্ণকুমারী | ***   |       | ***   | ভীম সিংহের ছহিতা।     |
| তপস্বিনী।   |       |       |       |                       |
| বিলাসবতী ৷  |       |       |       |                       |
| মদনিকা।     |       |       |       |                       |

ভৃত্য, রক্ষক, দৃত, সন্ন্যাসী, ইত্যাদি।

# क्र खकू यां बी ना है क

## প্রথমান্ত

প্রথম গর্ভাঙ্ক

व्यथ्र--वाकगृह।

( রাজা জয়সিংহ, পশ্চাতে পত্র হস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। আ: কি আপদ্। তোমরা কি আমাকে এক মুহুর্ত্তের জয়েও বিশ্রাম কত্তে দেবে না ? তুমিই যা হয় একটা বিবেচনা করণে না।

মন্ত্রী। মহারাজ, অনস্তদেবই পৃথিবীর ভার সর্বদা সহ্য করেন। তা আপনি এতে বিরক্ত হবেন না।

রাজা। হা। হা। মন্ত্রিবর, অনন্তদেবের সঙ্গে আমার তুলনাটা কি প্রকারে সঙ্গত হয় ? তিনি হলেন দেবাংশ, আমি একজন ক্ষুদ্র ময়য় মাত্র। আহার, নিজা, সময়বিশেষে আরাম—এ সঙ্গল না হলে আমার জীবন রক্ষা করা ছক্ষর। তা দেখ, আমার এখন কিঞ্জিৎ অলস ইচ্ছা হচ্যে। এ সকল পত্র না হয় সন্ধ্যার পর দেখা যাবে, তাতে হানি কি ? ধ্বনদল কিথা মহারাষ্ট্রের সৈত্য ত এই মুহুর্ত্তেই এ নগর আক্রমণ কত্যে আস্চে না——

#### ( धनमारमज्ञ क्षारवर्भ । )

আরে, ধনদাস ? এস, এস, তবে ভাল আছ ত ?

ধন। আজ্ঞা, এ অধীন মহারাজের চিরদাস। আপনার প্রীচরণপ্রসাদে এর কি অষদেশ আছে ? মন্ত্রী। (স্বগত) সব প্রতুল হলো—আর কি ? একে মনসা, তায় আবার ধুনার গন্ধ! এ কর্মনাশাটা থাকতে দেখছি কোন কর্মাই হবে না। দূর হোক্। এখন যাই। অনিচ্ছুক ব্যক্তির অমুসরণ করা পণ্ড পরিপ্রম।

[ প্রস্থান।

রাজা। তবে সংবাদ কি, বল দেখি ?

ধন। (সহাস্থা বননে) মহারাজ, এ নিকুঞ্বনের প্রায় সকল ফুলেই আপনার এক একবার মধুপান করা হয়েছে, নৃতনের মধ্যে কেবল ভেরেগুা, ধুতুরা প্রভৃতি গোটা কতক কদর্য্য ফুল বাকি আছে। কৈ । জয়পুরের মধ্যে মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক ত আর একটিও দেখতে পাওয়া যায় না।

রাজা। সে কি হে? সাগর বারিশৃত হলো না কি?

ধন। আর, মহাবাজ! এমন অগস্ত্য অবিপ্রান্ত শুষতে লাগলে, সাগরে কি আর বারি থাকে ?

রাজা। তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি, বল দেখি ?

ধন। আজ্ঞা, তার জয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না। এ পৃথিবীতে একটা ত নয়, সাতটা সাগর আছে!

রাজা। ধনদাস, তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। তবে এখন উপায় কি, বল দেখি ?

ধন। আজ্ঞা, উপায়ের কথা পরে নিবেদন করচি। আপনি অগ্রে এই চিত্রপটখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন দেখি। এখানি একবার আপনাকে দেখাবার নিমিত্তেই আমি এখানে আনলেম।

রাজা। (চিত্রপট অবলোকন করিয়া) বাঃ, এ কার প্রতিমৃত্তি হে ? এমন রূপ ত আমি কখন দেখি নাই।

ধন। মহারাজ, আপনি কেন ? এমন রূপ, বোধ হয়, এ জগতে আর কেউ কখন দেশে নাই।

রাজা। তাই ত। আহা। কি চমংকার রূপ। ওহে ধনদাস, এ কমলিনীটি কোন্ সরোবরে ফুটেছে, আমাকে বলতে পার । তা হলে আমি বায়ুগভিতে এখনই এর নিকটে যাই।

धन। महाताक, এ विषया এত वाख हरन कि हरत ? এ वकु माधावन वारिशाव

নয়। এ সুধা চল্রলোকে থাকে। এর চারি দিকে রুজচক্র অহর্নিশি ঘুবছে। একটি ক্ষুদ্র মাছিও এর নিকটে যেতে পারে না।

রাজা। কেন? বৃত্তাস্তটা কি, বল দেখি শুনি?

ধন। আজ্ঞা, মহারাজ—

রাজা। বলই নাকেন? তায় দোষ কি?

ধন। মহারাজ, ইনি উদয়পুরের রাজত্হিতা——এঁর নাম কৃষ্ণকুমারী!

রাজা। (সসম্ভ্রমে) বটে ! (পট অবলোকন করিয়া) ধনদাস, তুমি যে বলছিলে এ স্থা চন্দ্রলোকে থাকে, সে যথার্থই বটে। আহা। যে মহদ্বংশ শত রাজিসিংহ জন্ম গ্রহণ করেছেন; যে বংশের যশঃসৌরভে এ ভারতভূমি চির পরিপূর্ণ; সে বংশে এরূপ অনুপমা কামিনীর সম্ভব না হলে আর কোথায় হবে ! যে বিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত পুষ্পের স্কুলন করেছেন, তিনিই এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামরূপে সৃষ্টি করেছেন। আহা, দেখ, ধনদাস——

ধন। আজাকরুন।

রাজা। তুমি এ বংশনিদান বাপ্পা রায়ের যথার্থ নাম কি, তা জান ত ?

রাজা। সে মহাপুরুষকে লোকে আদর করে বাপ্পা নাম দিয়াছিল; তাঁর যথার্থ নাম শৈলরাজ। আহা! তিনি যে শৈলরাজ, তা এ চিত্রপট্থানি দেখলেই বিলক্ষণ জানা যায়!

ধন। কেমন করে, মহারাজ ?

রাজা। মর্মূর্থ। ভগবতী মন্দাকিনী শৈলরাজের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন কিনা ?

ধন। (স্বগত) মাছ ভায়া টোপটি ত গিলেছেন। এখন এঁকে কোন ক্রমে ডাঙায় তুলতে পাল্যে হয়!

त्राका। (एथ, धननाम।

ধন। আজা করুন, মহারাজ।

রাজা। তুমি এ চিত্রপট্থানি আমাকে দাও——

ধন। মহারাজ, এ অধীন আপনার ক্রোত দাস; এর যা কিছু আছে, সে সকলই মহারাজের। ভবে কি না—ভবে কি না—

রাজা। তবে কি, বল ?

ধন। আজ্ঞা, এ চিত্রপটথানি এ দাসের নয়; তা হলে মহারাজকে এক্ষণেই দিতেম। উদয়পুর থেকে আমার এক জন বান্ধব এ নগরে এসেছেন। তিনিই আমাকে এ চিত্রপটথানি বিক্রেয় কত্যে দিয়েছেন।

রাজা। বেশ ত। তোমার বান্ধবকে এর উচিত মূল্য দিলেই ত হবে ?
ধন। (স্বগত) আর যাবে কোথা ? এইবার ফাঁদে ফেলেছি। প্রকাশে)
আজ্ঞা, তা হবে না কেন ? তিনি বিক্রয় কত্যে এসেছেন; যথার্থ মূল্য পেলে
না দেবেন কেন ? তবে কি না, তিনি যে মূল্য প্রার্থনা করেন, সেটা কিছু অধিক
বোধ হয়।

রাজা। ধনদাস, এ চিত্রপটখানি একটি অমূল্য রম্ব। ভাল, বল দেখি, তোমার বান্ধব কত চান ?

ধন। (স্বগত) অমূল্য রত্ন বটে ? তবে আর ভয় কি ? (প্রকাশে)
মহারাজ, তিনি বিশ সহস্র মূজা চান। এর কমে কোন মতেই বিক্রের কত্যে
স্বীকার করেন না। অনেক লোকে তাঁকে যোল সহস্র মূজা পথ্যন্ত দিতে
চেয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি—

রাজা। ভাল, তবে তিনি যা চান তাই দেওয়া যাবে। আমি কোষাধ্যক্ষকে এক পত্র দি; তুমি তার কাছ থেকে এ মুদ্রা লয়ে তোমার বন্ধুকে দিও। কৈ? এখানে যে লিখবার কোন উপকরণ নাই।

ধন। মহারাজ, আজ্ঞা করেন ত আমি এখনই সাব এনে প্রস্তুত করে দি। রাজা। তবে আন। ধন। যে আজ্ঞা, আমি এলেম বলে।

প্রিস্থান।

রাজা। (স্বগত) মহারাজ ভীমসিংহের যে এমন একটি সুন্দরী কল্যা আছে তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। হে রাজলক্ষ্মি, তুমি কোন্ ঋষিবরের অভিশাপে এ জলধিতলে এসে বাস কচ্যো ?

## ( মদীভাজন প্রভৃতি লইয়া ধনদাদের পুনঃপ্রবেশ।)

ধন। মহারাজ, এই এনেছি। (রাজার উপবেশন এবং লিপিকরণ—স্বগত)
মন্ত্রণাব প্রথমেই ত ফল লাভ হলো। এখন দেখা যাক, শেষটা কিরুপ দাড়ায়।
কৌনলেব ক্রটি হবে না। তার পর আব কিছু না হয়, জানলেম যে চোরের

রাত্রবাসই লাভ! আর মন্দই বা কি ? কোন ব্যয় নাই অথচ বিলক্ষণ লাভ হলো!

রাজা। এই নাও। (পত্রদান।)

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ব।

রাজা। তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ন প্রদান কল্লে, এতে তোমার কাছে আমি চিরবাধিত থাকলেম।

ধন। মহারাজ, আমি আপনার দাস মাত্র! দেখুন মহারাজ, আপনি যদি এ দাসের কথা শোনেন, তা হলে আপনার অনায়াসে এ স্ত্রারত্নটি লাভ হয়।

রাজা। (উঠিয়া) বল কি, ধনদাস ? আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে ?

ধন। মহারাজ, আপনি উদয়পুরের রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয় ইচ্ছা প্রকাশ করবামাত্রেই, আপনার সে আশা ফলবতী হবে, সন্দেহ নাই। আপনার পূর্ব-পুরুষেরা ঐ বংশে অনেক বার বিবাহ করেছেন; আর আপনি কুলে, মানে, রূপে, গুণে সর্বব্রকারেই কুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র। যেমন পঞ্চালদেশের ঈশ্বর দ্রুপদ তাঁর কৃষ্ণাকে পৌরবকুলতিলক পার্থকে দিতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুনলে মহারাজ ভীমসেনও সেইরূপ হবেন।

রাজা। হাঁ—উদয়পুরের রাজসংসারে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বিবাহ করেন বটে; কিন্তু মহারাজ ভীমসেন নিতান্ত অভিমানী, যদি তিনি এ বিষয়ে অসম্মত হন, তবে ত আমার আর মান থাকবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি স্থাবংশচ্ডামণি। মহোদয় ব্যক্তিরা আপনাদের গুণবিষয়ে প্রায়ই আত্মবিস্মৃত। এই জন্মে আপনি আপন মাহাত্ম্য জানেন না। জনক রাজা কি দাশর্থিকে অবহেলা করেছিলেন ?

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা—তুমি একবার মন্ত্রিবরকে ডাক দেখি। ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[ প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি, মন্ত্রীর কি মত হয়। এ বিশ্বয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করাটা উচিত নয়। আহা, যদি ভীমসিংহ এতে সম্মত হন, তবে আমার জন্ম সফল হবে। (উপবেশন।)

( মন্ত্রীর সহিত ধনদাদের পুনঃপ্রবেশ।)

মন্ত্রী। দেব, অনুমতি হয় ড, এ পত্র কখানি রাজসম্মূথে পাঠ করি।

রাজা। (সহাস্ত বদনে) না, না। ও সব সন্ধার পরে দেখা যাবে। এখন বসো। তোমার দক্ষে আমার অন্ত কোন কথা আছে।

মন্ত্রী। (বসিয়া) আঁজা করুন। 🔧 🕒 🦫

রাজা। দেখ, মন্ত্রিবর, মহারাজ ভীমসিংহের কি কোন সন্তান সন্ততি আছে ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ আছে।

রাজা। কয় পুত্র, কয় কন্সা, তা তুমি জান?

মন্ত্রী। আজ্ঞানা, এ আশীর্কাদক কেবল রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম শ্রুত আছে।

ধন। মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণা নাকি পরম স্থুন্দরী !

মন্ত্রী। লোকে বলে যে যাজ্ঞদেনী স্বয়ং পুনরায় ভূমগুলে অবতীর্ণা হয়েছেন!

ধন। তবে মহাশয়, আপনি আমাদের মহারাজের সঙ্গে এ রাজকুমাগার বিবাহের চেষ্টা পান না কেন ? মহারাজও ত স্বয়ং নরনারায়ণ অবতার।

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি ? তবে কি না এতে যৎকিঞ্ছিৎ বাদা আছে। রাজা। কি বাধা ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, মকদেশের মৃত অধিপতি বীরসিংহের সঙ্গে এই রাজকুমারীর পরিণয়ের কথা উপস্থিত হয়েছিল; পরে তিনি অকালে লোকান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে, সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। আমি পরম্পরায় শুনেছি যে, সে দেশের বর্ত্তমান নরপতি মানসিংহ নাকি এই কঞ্চার পানিগ্রহণ কত্যে ইচ্ছা করেন।

রাজা। বটে ? বামন হয়ে চাঁদে হাত। এই মানসিংহ একটা উপপত্নীর দত্তক পুত্র, এ কথা সর্বত্র রাষ্ট্র। তা এ আবার কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ কত্যে চায় ? কি আশ্চর্য্য। ছরাত্মা রাবণ কি বৈদেহার উপযুক্ত পাত্র ? দেখ, মন্ত্রি, তুমি এই দত্তেই উদয়পুরে লোক পাঠাও। আমি এ রাজকন্যাকে বরণ করবো। (উঠিয়া) মানসিংহ যদি এতে কোন অভ্যাচার করে, তবে আমি তাকে সমুচিত প্রতিফল না দিয়া ক্ষান্ত পাব না!

মন্ত্রা। ধর্মাবভার, এ কি ঘরাও বিবাদের সময় ? দেখুন, দেশবৈরিদল চতুদিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে।

রাজা। আঃ, দেশবৈরিদল! তুমি যে দেশবৈরিদলের কথা ভেবে ভেবে একবারে বাতুল হলে! এক যে দিল্লীব সমাট্, ভিনি ত এখন বিষ্কীন ফণী। আর যদি মহারাষ্ট্রের রাজাব কথা বল, সৈটা ত নিতান্ত লোভী। যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পেলেই ড তার স্কোষ। তা যাও। তুমি এখন যথাবিধি দৃত প্রেরণ করতো। মানসিংহের কি সাধ্য যে, সে আমার সঙ্গে বিবাদ করে !

ধন। (জনান্তিকে) মহারাজ, এ দাদকে পাঠালে ভাল হয় না!

রাজা। (জনান্থিকে) সে ত ভালই হয়। তুমি একজন সদংশজাত ক্রিয়, তোমার যাওয়ায় হানি কি? (প্রকাশে) দেখ, মল্লি, তুমি ধনদাসকে উদয়পুরে পাঠায়ে দাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (ধনদাদের প্রতি) মহাশয়, আপনি তবে আমার সঙ্গে আত্মন। এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য দেটা স্থির কবা যাকগে।

রাজা। যাও, ধনদাস, যাও। ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

### ্ । মন্ত্রী এবং ধনদাদের প্রস্থান।

রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা, এমন মধার্চ রত্ন কি আমার ভাগ্যে আছে। তা দেখি, বিধাতা কি করেন। ধনদান অত্যন্ত স্কুচতুর মানুষ; ও যদি স্কুচাক্লরণে এ কর্মটা নির্বাহ কত্যে না পারে, তবে আর কে পারবে।

## ( ধনদাদের পুনঃপ্রবেশ।)

ধন। মহারাজ,—

রাজা . কি হে, তুমি যে আবার ফিরে এলে ?

ধন। আজ্ঞা, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা কথার ঐক্য হচ্চ্যে না। তারই জন্মে আবার রাজসম্মুখে এলেম।

রাজা। কি কথা?

ধন। আজ্ঞা, এ দাসের বিবেচনায় কতকগুলি সৈতা সঙ্গে নিলে ভাল হয়; কিন্তু মন্ত্রী এতে এই আপতি কংনে যে, তা কত্যে গেলে অনেক অর্থেব বায় হবে।

রাজা। হা! হা! হা! বৃদ্ধ হলে লোকের এমনি বৃদ্ধিই ঘটে! তবে মন্ত্রীর কি ইচ্ছা যে তুমি একলা যাও ?

ধন। আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

রাজা। কি লজ্জার কথা। একে ত মহারাজ ভামদেন অতান্ত অভিমানী, তাতে এ বিষয়ে যদি কোন ক্রটি হয়, তা হলেই বিপরীত ঘটে উঠবে। ধন। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি ? এ দাসও তাই বলছিল।

রাজা। আচ্ছা—তুমি মন্ত্রীকে এই কথা বলগে, তিনি তোমার সঙ্গে এক শত অশ্ব, পাঁচটা হস্তী, আর এক সহস্র পদাতিক প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে কুপণতা কল্যে কাষ হবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি প্রতাপে ইন্দ্র, ধনে কুবের, আর বুদ্ধেও স্বরং বৃহস্পতি অবতার! বিবেচনা করে দেখুন, যখন স্থরপতি বাসব সাগর মন্তন করে। অমৃতলাভের বাসনা করেছিলেন, তখন কি তিনি সে বৃহৎ ব্যাপারে একলা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ?

রাজা। দেখ, ধনদাস,—

ধন। আজা কক্ষন---

রাজা। যেমন নলরাজা রাজহংসকে দময়স্তীর নিকটে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে তেমনি পাঠাচ্ছি। দেখ, ধনদাস, আমার কর্ম যেন নিক্ষল না হয়।

ধন। মহারাজ, আপনার কর্ম সাধন কত্যে যদি প্রাণ যায়, তাতেও এ দাস প্রস্তুত ; কিন্তু রাজ্জচরণে একটি নিবেদন আছে।

রাজা। কি ?

ধন। মহারাজ, নলরাজা যে হংসকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, তার সোনার পাখা ছিল; এ দাসের কি আছে মহারাজ ?

রাজা। (সহাস্থ বদনে) এই নাও। তুমি এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর। ধন। মহারাজ, আপনি ষয়ং দাতা কর্ণ!

রাজা। তবে আর বিলম্ব কেন ! তুমি মন্ত্রীর নিকট গিয়ে, অভাই যাতে যাত্রা করা হয়, এমন উদ্যোগ করগে। যাও, আর বিলম্ব করো না। আমি এখন বিলাসকাননে গমন করি।

ধন। (স্বগত) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, গমন কর। আমার যা কর্ম তা হয়েছে। (পরিক্রমণ) ধনদাস বড় সামাস্ত পাত্র নন্। কোথায় উদয়পুরের একজন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত করা হলো; আবার তাই রাজাকে বিক্রয় করে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করলেম! এ কি সামাস্ত বৃদ্ধির কর্ম্ম! হা!হা! বিশ সহস্র মূলা! হা! হা! হা! মধ্যে থেকে আবার এই অঙ্গুরীটিও লাভ হয়ে গেল! (অবলোকন করিয়া) আহা! কি চমৎকার মণিখানি! আমার প্রপিতামহও এমন বহুমূলা মণি

কথন দেখেন নাই। যা হৌক, ধন্ত ধনদাস। কি কৌশলই শিখেছিলে। জ্যোতির্বৈত্তারা বলে থাকেন যে গ্রহণল রবিদেবের দেবা কবে। জার প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন আমরাও রাজ-অন্তুচর; তা আমরা যদি রাজপুজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে করব। তা এই ও চাই। আরে, এ কালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে। কখন বা লোকের মিথা। গুণ গাইতে হয়; কখন বা অহেতু দোধারোপ কত্যে হয়; কারো বা ঘটো অসত্য কথায় মনঃ রাখতে হয় আর কারু কারু মধো বা বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয়; এই ত সংসারের নিয়ম। অর্থাৎ, যেমন করেয় হৌক, আপনার কার্য্য উদ্ধার করা চাই। তা না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে, সেটা কি মানুষণ তুঁং। তার মন তো বেক্যার দার বল্যেই হয়। কোন আবরণ নাই। যার ইচ্ছা দেই প্রবেশ কত্যে পারে। এরূপ লোকের ত ইহকালে অন্ন মেলা ভার আর পরকালে—পরকাল কি! পরকালে বাপ নির্বহশ—আর কি! হা! হা! যাই, অত্যে ত টাকাগুলো হাত করিগে; পরে একবার মন্ত্রার কাছে যেতে হবে। আঃ, সেটা আবার এক বিষম কন্টক! ভাল, দেখা যাক, মন্ত্রীভায়ার কত বৃদ্ধি।

[ श्रञ्जान ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জ্বপুর--বিলাদবতীর গৃহ

### ( বিলাসবতী।)

বিলা। (স্বগত) কি আশ্চর্যা! মহারাজ যে আজ এত বিলম্ব কচ্যেন, এর কারণ কি ? (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল—আমি এ লম্পট জগৎসিংহের প্রতি এত অনুবাগিণী হলেম কেন ? এ নবযৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস করবো, মনে করেছিলাম, পোড়া মদনের কৌশলে আমিই আবার ভার দাসী হলেম যে! আমি কি পাখীর মতন আহারের অন্তেষণে জালে পড়লেম ? তা না হলে রাজাকে না দেখে আমার মনঃ এত চঞ্চল হয় কেন ? (দীর্ঘনিশ্বাস)

রাজার আসবার ত সময় হয়েছে; আমাকে আজ কেমন দেখাচ্যে কে জানে ? (দর্পণের নিকট অবস্থিতি।)

#### (মুদনিকার প্রবেশ।)

(প্রকাশে) ওলো মদনিকে, একবার দেখ্ত, ভাই, আমার মুখখানা আজ আরদিতে কেমন দেখাচ্যে !

মদ। আহা, ভাই, যেন একটি কনকপথ বিমল সরোবরে ফুটে রয়েছে। গ ও সব মরুক্ গে যাক। এখন গ্রাম যে কথা বলতে এলেন, তা আগে মন দিয়ে শোন।

বিলা। কি, ভাই ? মহারাজ বুঝি আসচেন ?

মদ। আর মহারাজ। মহারাজ কি আর ভোমার আছেন যে আসবেন ?

বিলা। কেন ? কেন ? সে কি কথা ? কি হয়েছে, শুনি-

মদ। আর শুনবে কি ? ঐ যে ধনদাস দেখচো, ওকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ও পোড়ারমুখোর মতন বিশ্বাস্থাতক মান্ত্র কি আর ছটি আছে ?

বিলা। কেন । সে কি করেছে।

মদ। কি আর করবে ? তুমি যত দিন ভার উপকার ক্রেছিলে, ৬৩ দিন সে তোমার ছিল; এখন সে অন্য পথ ভাবচে।

বিলা। বলিস্ কি লো ? আমি ভ ভোর কথা কিছুই বুঝতে পালোম না।
মদ। বুঝবে আর কি ? তু.ম উদয়পুরের রাজা ভামসিংতের নাম শুনেছ ?
বিলা। শুনবো না কেন ? ভিনি ইন্দুকুলের চূড়ামাণ; তাঁব নাম কে
না শুনেছে ?

মদ। তোমার প্রিয় বস্ত্র ধনদাস সেই বাজার মেথে ক্ষার সংগ্র মহাবাজেব বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্চের।

বিলা। এ কথা ভোকে কে বললে ?

মদ। কেন ? এ নগরে ভূমি ছাড়া বোধ হয়, এ কথা সকলেই জানে। ধনদাস যে স্বয়ং কাল সকালে পত্ত ক্ষেত্র উদয়পুরে যাত্রা কবরে। এ কি এ গ ভূমি যে কাঁদতে বসলে ? ভি! ভি! এ কথা শুনে হি কাঁদতে হয় গ মহাবাজ ভূজার ভোমার স্বামী নন্, যে ভোমার সভীনের ভয় হলোং ? বিলা। যা, তুই এখন যা—(রোদন)।

মদ। ও মা! এ কি ? তোমার চক্ষের জল যে আর থাকে না! কি আপদ্। আমি যদি, ভাই, এমন জানতেম, তা হলে কি আর এ কথা তোমাকে শোনাই ?—এ যে ধনদাস এ দিকে আসচে। দেখ, ভাই, তুমি যদি এ বিষয় নিবারণ কত্যে চাও, তবে তার উপায় চেষ্টা কর। কেবল চক্ষের জল ফেললে কি হবে ? তোমার চক্ষের জল দেখে কি মহারাজ ভূলবেন, না ধনদাস ভরাবে ?

বিলা। আয়, ভাই, তবে আমরা একট্ সরে দাঁড়াই। ঐ ধনদাস আসচে। দেখি না, ও এখানে এসে কি করে ! (অন্তরালে অবস্থিতি।)

## ( धनमारमज व्यवमा । )

ধন। (স্বগত) হা। হা। মন্ত্রীভায়া আমার সঙ্গে অধিক সৈতা পাঠাতে নিভান্ত অসমত ছিলেন; কিন্তু এমনি কৌশলটি করলেম যে ভায়ার আমার মতেই শেষ মত দিতে হলো। হা। হা। রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের ফাঁদে সকলকেই পড়তে হয়। শর্মা আপন কর্মাট ভোলেন না। এই ত আপাততঃ সৈত্যদলের ব্যয়ের জন্মে যে টাকাটা পাওয়া যাবে, সেটা হাত কত্যে হবে; আর পথের মধ্যে যেখানে যা পাব, তাও ছাড়া হবে না। এত লোক যার সঙ্গে, তার আর ভয় কি? (চিন্তা করিয়া) বিলাসবতীর উপর মহারাজের যে অনুরাগটি ছিল, তার ত দিন দিন হাস হয়ে আসছে। এখন আর কেন? এর দারায় ত আমার আর কোন উপকার হতে পারে না। তবে কি না—স্ত্রীলোকটা পরমস্থন্দরী। ভাল—তা একবার দেখাই যাক না কেন? (প্রকাশে ) কৈ হে? বিলাসবতী কোথায়? কৈ, কেউ যে উত্তর দেয় না?

## ( বিলাসবতার পুনঃপ্রবেশ।)

বিলা। কি হে, ধনদাস ? তবে কি ভাবছিলে, বল দেখি শুনি ?
ধন। আর কি ভাববো, ভাই ? তোমার অপরাপ রূপের কথাই
ভাবছিলেম !

বিলা। আমার অপরূপ রূপের কথা ? এ কথা তোমাকে কে শিবিয়ে দিলে, বল দেখি ? থন। আন্দ্রে শিবি,ছ, দ্বে, লাউড় আনমার এই চকু সুটিই শিবিয়ে লিখেনে চ

ंबमः । तमः । तमः । चाट सम्मामः, कृषि । य अकलमः भरम र'भकः भुक्षः। वटकः भक्तमः (च १

ৰল আৰু হ'ট, ন' চাই ক'ব কি গ ্দৰ্ পোটা গৈ চনৰ পৰালী একটা আৰণৰ ভগবাৰৰ লোলা পেটোলগ, ডা এ ধনদাস ভ ভোমাৰত দাস !

'বল' তাল গনলাস, হু'ম না'ও মহাবাজের কাড়ে বেলানা চিত্রপট বিল ভাষাত টাতায় বিজ্ঞী করেছ চ্

वन। वंश - ए' -न'! ६ - ६ क्या :शभारक क बलाला ?

'तक' ्य त्युक ना किन १ क कथ'डा अवा ७ १

বল। লালা। এমন কথা তোমাকে কে বললেও পুনিও যমন ভাই। আছিকাল বিশ হ'জাব টাকা ক কাকে দিয়ে থাকেও

বিলা। এ সাবাব কি ? গুমি ভাই, এ অসুবাটি কোপায় পালে ?

দন । প্ৰণত ) আঃ, এ মাষ্ট্ৰ ত তাবি আলোতে আবস্তু কলো ১০ দ ( প্ৰকাশ ) এ অসুবাধী মহাবাজ আমাৰে বাদ্যে দিয়েছেন।

বিলা। বংগণ ভাই ভ বলি। ভাল, ধনদাস, মকভূমি আকালের জল শোলে থেমন যায়ে বাংগে, বাধ্যয়, ভূমিও মহাবাজের কোন বস্তু পেলে ভেমনি যায়ে রাখ, না ?

ধন। কে জানে, ভাই ? ভূমি এ কি বল, আমি কিছুই বুঝতে পারি না।
বিলা। না—ভা পাবের কেন ? ভোমার মন্তন সবল লোক ত আর তৃটি
নাই। আমি বলভিলেম কি, যে, মঞ্জুমি যেমন জল পাবামাতেই তাকে একবারে
তবে নের, ভূমিও বাজার কোন ছবাাদি পেলে ত ভাই কর ? সে যাক মেনে;
এখন আর একটা কথা জিল্ঞাস। করি। ভূমি নাকি উদয়পুবের রাজকভার সঙ্গে
মহাবাজের বিবাহ দেবার চেটা পাচেয়া?

ধন। (খগত) কি সর্ধনাশ! এ বাঘিনা আবার এসব কথা কেমন করে ভনলে !

বিলা। কি গোঘটক মহালয়, আপনি যে চুপ করে বইলেন ?

ধন। ভোমাকে এ সব মিছে কথা কে বললে বল ত ?

বিলা। মিছে কথা বৈ কি ? আনি ভোমার ধুর্ত্তপনা এত দিনে বিলক্ষণ করে টের পেয়েছি ; তুমি আমার সঙ্গে যেকুপ ব্যবহার কবেছ, আর আমাকে যে স্ব কথা বলেছ, সে সৰ মহাৰাজ জুনলে, ্গানাতে উজ্লপুৰে গ্ৰহণতি কাৰা না পা<sup>8</sup>টিছ, একেবাতে যমপুৰে পালাভেন ৷ তেওঁ ভূগন জ্বান গ

ধন। তা এখন চুনি বলবেই দিং কোনার দেখে কি, ভাইং এ কালের ধান। এ কলিকাল কি নাং এ কালে যার উপকাব কর, সে আবার অপকার করে। মনে করে দেখা দেখি, ভাই, চুনি কি ভিলে, আরে কি ভর্মছ! এখন যে ছুনি এই রাজ-ইন্দালীর সুখলোগা করেছে, সেটি কার প্রসাহে গালার বাধন আমার নামে চুকলি না কাইলে চলবে কেনং গুনি যদি আমার অপবাদ না করে, ভামার কে করবেং ভুমিও ভ একজন কলিকালের মেয়ে কি না।

বিলা। হাঁ— আমি কলিকালের মেয়ে বটি; কিন্তু গুমি যে পাছং কলি অবভাব। তুমি আমাকে পুর্বের কথা অবল কর্ছে দিছে চাও, কিন্তু গে দব কথা তুমি আপনি একবার মনে করে দেখ দেখি। তুমিই না অর্থের লোভে আমার ধর্ম নই করালে? আমি যাদও ছংগী লোকের মেয়ে, ভবুও ধর্মণথে ভিলেম। এখন, ধনদাস, তুমই বল দেখি, কোন্ তুই বেদে এ পাইটিকে ইাম পেতে ধরে এনে এ সোনার পিছারে রেখেছে ? (রোদন।)

ধন। ( স্বগত ) এ মেয়েশার্ষটকৈ আর কিছু বলা ভাল হয় না, এ যে সব কথা জানে, ভা মহারাজ শুনলে আর নিস্তার থাকবে না। ( প্রকাশে ) আমি ভ ভাই, ভোমার হিছ বৈ অভিত কথন করি নাই; ভা ভূমি আমার উপর এ বৃধা রাগ কর কেন ?

বিলা। এ বিবাচের কথা ভবে কে ভুললে !

ধন। ভা আমি কেমন করে জানবো ?

বিলা। কেমন করে জানবে ? তুমি হচোা এর ঘটক, তুমি জানবে না ও আর কে জানবে ?

ধন। হা! হা! ভোমাদের মেয়েনাফুষের এমনি বুদ্ধিই বটে! আমে আমি যে ঘটক হয়েছি, সে কেবল ভোমার উপকারের জ্ঞানে বৈ ভ নয়। হুমি কি ভেবেছ, যে আমি গেলে আর এ বিবাহ হবে ? সে বিষয়ে নিশ্চিম্ব পাক! ভার পর ভখন টের পাবে, ধনদাস ভোমার কেমন বন্ধু।

নেপথ্যে। ৬গো, ধনদাস মহাশয় এ বাড়াতে আছেন ? মহাবাল ওাকে একবার ডাকচেন।

ধন। এ শোন! আমি ভাই, এখন বিদায় হই। ভূমি এ বিষয়ে কোন মতেই ভাবিত হইও না। যদিও মহারাজ এ বিবাহ করেন, তবু আমি বেঁচে থাকতে তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার যে এই নবযৌবন আর রূপ, এ ধনপতির ভাগ্ডার! (স্বগত) এখন রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও; আমি ত এই তোমার মাথা খেতে চললেম!

[ প্রস্থান।

বিলা। (দীর্ঘনিখাস ও স্বগত) এখন কি যে অদৃষ্টে আছে কিছুই বলা যায় না। কৈ ? মহারাজ ত আজু আর এলেন না।

### ( मनिकांत्र श्रूनः श्रादिण । )

মদ। কেমন, ভাই ? আমি যা বলেছিলেম, তা সত্য কি না ? তবে এখন এর উপায় কি ? এ বিবাহ হলে, তুমি চিরকালের জয়ে গেলে।

বিলা৷ আর উপায় কি ?

মদ। উপায় আছে বৈ কি ? ভাবনা কি ? ধনদাস ভাবে যে ওর মতন স্থচত্ব মানুষ আর ছটি নাই; কিন্তু এইবার দেখা যাবে ও কত বৃদ্ধি ধরে। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ও ছ্টকে ঠকান বড় কথা নয়।

বিলা। তবে চল।

িউভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমান্ত।

# দ্বিতীয়াক

#### প্রথম গর্ভাঙ্ক

#### উদয়পুর—রাজগৃহ।

### ( बह्नार्मियो अवः उभिष्यनीत श्राद्य । )

অহ। ভগবতি, আমার ছ্:খের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন! আমি যে বেঁচে আছি, সে কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্বাদে বৈ ত নয়। আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ভগবতি, আমরা কি পাপ করেছি, যে বিধাতা আমাদের প্রতি একেবারে এত বাম হলেন।

তপ। রাজমহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। সংসারের নিয়মই এই। কখন সুখ, কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আছেই ত! লোকে যাকে রাজভোগ বলে, সে যে কেবল সুখভোগ, তা নয়। দেখুন, যে সকল লোক সাগর-পথে গমনাগমন করে, তারা কি সর্ববদাই শান্ত বায়ু সহযোগে যায়। কত মেঘ, কত ঝড়, কত বৃষ্টি, সময়বিশেষে যে তাদের গতি রোধ করে, তার কি সংখ্যা আছে?

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, সেই প্রলয় ঝড় যে দেখেছে, সেই জানে, যে সে কি ভয়ন্তর পদার্থ। আপনি যদি আমাদের ত্রবস্থার কথা শোনেন, তা হল্যে——

তপ। দেবি, আমি চির-উদাসিনী। এ ভবসাগরের কল্লোল আমার কর্ণকুহরে প্রায়ই প্রবেশ কত্যে পারে না! তবে যে——

অহ। (অতি কাতরভাবে) ভগবতি, মহারাজের বিরস বদন দেখলে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। আহা। সে সোনার শরীর একেবারে যেন কালি হয়ে গেছে। বিধাতার এ কি সামান্য বিভ্ন্ননা।

তপ। মহিষি, সুবর্ণকান্তি অগ্নির উত্তাপে আরও উজ্জ্বল হয়। তা আপনাদের এ ত্রবস্থা আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি বৈ কখন হ্রাস করবে না। দেখুন, স্বরং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি পর্যান্ত ক্লেশ না সহা করেছিলেন। আহ। ভগবভি, আমার বিবেচনায় এ রাজভোগ করা অপেকা যাবজ্জীবন বনবাস করা ভাল। রাজপদ যদি সুখদায়ক হাতা, ভা হলে কি আর ধর্মবাজ, বাজাভাগে কলো মহাযাত্রায় প্রবৃত্ত হতেন।

তপ। হাঁ—ভা সভা বটে। ভাল, রাজমহিষি, আর একটা কথা জিজাদা করি; ব'ল, আপনার। রাজকুমাবীর বিবাহের বিষয়ে কি স্থির করেছেন, বলুন দেখি !

অহ। মার কি স্থির করবো ? মহারাজের কি সে সব বিষয়ে মন আছে ? (দীর্ঘনিশাস ছাড়িয়া) ভগবভি, মাপনাকে আর কি বলবো, আমি এমন একটু সময় পাই না, যে মহারাজের কাছে এ কথাটিরও প্রসঙ্গ করি।

তপ। সে কি মহিষি ? এ কর্মে অবহেলা করা ত কোন মতেই উচিত হয় না। সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার যৌবনকাল উপস্থিত: তা তার এ সময় বিবাহ না দিলে, আর কবে দেবেন ?——— এ না মহারাজ এই দিকে আসচেন ?

আহ। ভগবভি, একবার মহারাজের মুখপানে চেয়ে দেখুন। তে বিধাতঃ, এ হিন্দুক্লস্থাকে তুমি এ রাজ্ঞাদ হতো কবে মুক্ত করবে? হায়, এ কি আণে সর! (রোদন।)

তপ। দেবি, শান্ত হউন। আপনার এ সময়ে এত চঞ্চলা হওয়া উচিত নয়। মহারাজ আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে যে কত দূর ক্ষুণ্ণ হবেন, তা আপনিই বিবেচনা করুন।

অহ। ভগবভি, মহারাজের এ দশা দেখলে কি আর বাঁচতে ইচ্ছা হয়। তে বিধাত:, আমি কোন্ জন্মে কি পাপ কংগ্রেছিলাম, যে তুমি আমাকে এড বন্ধা দিলে ? (রোদন।)

তপ। (স্বগত) আহা! পতির ছংখ দেশে পতিপরায়ণা স্ত্রী কি স্থির হত্যে পারে! (প্রকাশে) মহিষি, আপনি এখন একটু সরে দাঁড়ান, পরে কিঞ্চিং শান্ত হয়ে মহারাজ্বের সহিত সাক্ষাং করবেন। (হস্ত ধরিয়া) আমুন, আমরা হৃদ্ধনেই একবার সরে দাঁড়াই গে। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

## ( ভ্ত্যদাহত রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ।)

রাজা। রামপ্রসাদ।— ভূত্য। মহারাজ। রাজা। এই পত্র কথানা সভাদাসকে দে আর। আব দেখ্, তাঁকে বালস্, যে এ সকলের উত্তর যেন আজিই পাঠিয়ে দেন।

ভূত্য। যে আজা, মহারাজ।

রাজা। উত্তরের মর্ম যা যা হবে, তা আমি প্রতি পত্রের পৃষ্ঠে লিখে দিয়েছি।

ভূতা। বে আজা, মহারাজ।

প্রিস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে বিধাতঃ, একেই কি লোকে রাজভোগ বলে।

তপ। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ, চিরজীবা হউন।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, বহুদিনের পর আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমি যে কি পর্যান্ত সুখী হলোম, তার আর কি বলবো? রাজমহিষী কোথায় ? তাঁকে যে এখানে দেখ্চিনে ?

তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ কবি, আবার এখনি আসবেন।

রাজা। ভগবতি, আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন ?

তপ। আজ্ঞা—আমি তীর্থ-পর্যাটনে যাত্রা করেছিলেম। মহারাজের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল ত ?

রাজা। এই যেমন দেখছেন। ভগবান্ একলিক্সের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্বাদে রাজলক্ষ্মী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিন্তু এর পর থাকবেন কি না, তা বলা হুছর।

তপ। মহারাজ, এমন কথা কি বলতে আছে । মন্দাকিনী কি কখন শৈলরাজগৃহ পরিত্যাগ করেন , কমলা এ রাজভবনে তেতাযুগ অবধি অবস্থিতি কচ্যেন। শরংকালের শশীর স্থায় বিপদ্মেঘ হত্যে পুনঃ পুনঃ মুক্তা হয়ে পৃথিবীকে আপন শোভায় শোভিত করেছেন। এ বিপুল রাজকুল কি কখন শ্রীভ্রম্ভ হতে পারে । আপনি এমন কথা মনেও করবেন না।

### ( षश्लारापियोत श्रुनः आदम । )

व्यास्त्रन, महिषी व्यास्त्रन।

আহ। (রাজার হস্ত ধরিয়া) নাথ, এত দিনের পর যে একবার অন্তঃপুরে পদার্পণ কল্যে, এও এ দাসীর পরম সৌভাগ্য।

া রাজা। দেবি, আমি যে তোমার কাছে কত অপরাধী আছি, তা মনে কল্যে অত্যস্ত লজ্জা হয়। কিন্তু কি করি ? আমি কোন প্রকারেই ইচ্ছাকৃত দোবে দোষী নই। তা এসো, প্রিয়ে বসো। (তপশ্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসন পরিগ্রহ করুন। (সকলের উপবেশন।)

#### ( ভ্ত্যের পুনঃপ্রবেশ।)

ভূত্য। ধর্মাবতার, মন্ত্রীমহাশয় এই পত্রখানি রাজসম্মুখে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা। কৈ ? দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া) আঃ, এত দিনের পর, বোধ হয়, এ রাজ্য কিছু কালের জ্ঞানেরাপদ্ হলো।

#### ভিত্যের প্রস্থান।

অহ। নাধ, এ কি প্রকারে হলো ?

রাজা। মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে এক প্রকার সন্ধি হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি এই পত্রে অঙ্গীকার করেছেন, যে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পেলে স্বদেশে ফিরে যাবেন। দেবি, এ সংবাদে রাজা হুর্য্যোধনের মতন আমার হর্ষবিষাদ হলো। শত্রুবলস্বরূপ প্লাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যে, এ হর্ষের বিষয় বটে; কিন্তু যে হেতুতে ত্যাগ কল্যে, দে কথাটি মনে হল্যে আমার আর এক দণ্ডের জন্মেও প্রাণধারণ কত্যে ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়! হায়! আমি ভূবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে এক জন হুই, লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজ্যরক্ষা কত্যে হলো ? ধিক্ আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি শুরুতর অপমান হতে পারে ?

তপ। মহারাজ, আপনি ত দকলই অবগত আছেন। দ্বাপরে চন্দ্রবংশপতি যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার সভাসদ্পদে নিযুক্ত হয়ে কাল্যাপন করেন। এই সুর্য্যবংশ-চূড়ামণি নলও সার্থিপদ গ্রহণ করেছিলেন। তা এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়।

ताखा। बाखा, दाँ, जात मत्नद कि ?

অহ। মহারাষ্ট্রের অধিপতি যে সসৈত্যে স্বদেশে গেলেন, এ কেবল ভগবান্ একলিকের অমুগ্রহে।

রাজা। (সহাস্থাবদনে) দেবি, তুমি কি ভেবেছ, যে ও নরাধম আমাদের একেবারে পরিত্যাগ করে গেল ? বিড়াল একবার যেখানে ত্ধের গন্ধ পায়, সে স্থান কি আর ছাড়তে চায় ? ধনের অভাব হলোই ও যে আবার আসবে, তার সন্দেহ নাই। তপ। মহারাজ, যিনি ভূত, ভবিষ্যুৎ, বর্ত্তমানের কর্ত্তা, তিনিই আপনাকে ভবিষ্যুতে রক্ষা করবেন; আপনি সে বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হবেন না।

অহ। নাথ, এ জঞ্জাল ত এক প্রকার মিটে গেল। এখন তোমার কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে মনোযোগ কর।

রাজা। তার জন্মে এত ব্যস্ত হবার আবশ্যক কি ?

অহ। সে কি, নাথ ? এত বড় মেয়ে হলো, আরো কি তাকে আইব ছ রাখা যায় ? (নেপথো দূরে বংশীধানি।)

রাজা। এ কি ? আহা! এ বংশীধানি কে কচ্চো ?

অহ। (অবলোকন করিয়া) ঐ যে তোমার কৃষ্ণা তার স্থীদের সঙ্গে উত্যানে বিহার কচ্যে।

তপ। আহা, মহারাজ, দেখুন, যেন বনদেবী আপন সহচরীগণ লয়ে বনে ভ্রমণ কচ্যেন।

অহ। নাথ, তোমার কি এই ইচ্ছা যে কোন পাষ্ড যবন এসে এই ক্মলটিকে এ রাজসরোবর থেকে তুলে নে যায় ?

রাজা। সে কি, প্রিয়ে ?

অহ। মহারাজ, দিল্লীর অধিপতি, কিম্বা অন্ত কোন যবনরাজ, জনরবম্বরূপ বায়ুসহযোগে এ পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাকবে। কেন, তোমার পূর্ব্বপুরুষ ভীমদেনের প্রণয়িনী পদ্মিনীদেবীর কথা তুমি কি বিশ্বৃত হল্যে। (নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি।)

রাজা। আহা। কি মধুর ধানি।

(নেপধ্যে গীত।)

[ धानी ग्नजानी—काधवानी ]

শুনিয়ে মোহন, মুরলী গান।
করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান।
প্রোণ কেমন করে, স্থমধুর স্বরে,
ধৈরয় মন না ধরে;

সাধ সতত হয় খ্যাম দরশনে, লাজ ভয় হলো অবসান। নারি, সহচরি, রহিতে ভবনে, ত্রিভঙ্গ খ্যাম বিহনে, চিত্ত যে বঞ্চিত তুরিত মিলনে, না দেখি তাহার স্থবিধান ॥

তপ। আ, মরি, মরি! কি সুধাবর্ষণ! মহারাজ, আমরা তপোবনে কখন কখন এইরূপ সুস্বর আকাশমার্গে শুনে থাকি! তাতে করে আমার জ্ঞান ছিল, যে সুরস্থানরী ভিন্ন এ স্বর অন্সের হয় না।

রাজা। আহা, তাই ত! ভাল, মহিষি, কৃষ্ণার এখন বয়েস কত হলো!

অহ। সে কি, মহারাজ ? তুমি কি জান না ? কৃষ্ণা যে এই পোনেরতে পা দিয়েছে!

তপ। মহারাজ, এ কলিকালে স্বয়ম্বরের প্রথাটা একেবারেই উঠে গেছে; নতুবা আপনার এ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ লোভে এত দিন সহস্র সহস্র রাজা এসে উপস্থিত হতেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে ঐ আছে! এ দেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুয়া, কোন মতেই ত এ বিশ্বাস হয় না! জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাশ্বৃত্রক্ত কোন স্থমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ করেয় তার স্থ্যাদ নষ্ট করে, এ তৃষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্ব্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ্ হত্যে কখন অব্যাহতি পাবো?

অহ। হা অদৃষ্ট। এখন কি আর সে কাল আছে ? স্বয়ম্বরসমারোহ দ্রে থাকুক, এখন যে রাজকুলে স্থুন্দরী কন্তা জন্মে, সে কুলের মান রক্ষা করা ভার।

তপ। তা সত্য বটে। প্রভা, তোমারই ইচ্ছা। মহারাজ, ভারতভূমির এ অবস্থা কিছু চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্রা বসুধাকে বরাহরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এ পুণ্যভূমিকে চিরবিস্মৃত হয়ে থাকবেন ? অভাবধি চন্দ্রসূর্য্যের উদয় হচ্যে, এখনও এক পাদ ধর্ম আছে।

রাজা। আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। দেবি, তুমি কৃষ্ণাকে একবার এখানে ডাক ত। আহা। অনেক দিন হলো, মেয়েটিকে ভাল করে দেখি নাই। অহ। এই যে ডেকে আনি। তপ। মহিষি, আপনার যাবার আবশ্যক কি ? আমিই যাচ্যি। আহ। (উঠিয়া) বলেন কি, ভগবতি ? আপনি যাবেন কেন ? রাজা। (অবলোকন করিয়া) আর কাকেও যেতে হবে না। ঐ দেখ, কুষ্ণা আপনিই এই দিকে আসচে।

তপ। আহা! মহারাজ, আপনার কি সোভাগ্য। মহিষি, আপনাকেও আমি শত ধন্তবাদ দি, যে আপনি এ ত্লুভি রণ্ণটিকে লাভ করেছেন। আহা। আপনি কি স্বয়ং উমাকে গর্ভে ধরেছেন। আপনারা যে পূর্বজন্মে কত পুণ্য করেছিলেন, তার সংখ্যা নাই।

অহ। (উপবেশন করিয়া সজলনয়নে) ভগবতি, এখন এই আশীর্কাদ করুন, যেন মেয়েটি স্বচ্ছন্দে থাকে। ওর রূপলাবণ্য, সচ্চরিত্র, আর বিভাবুদ্ধি দেখে, আমার মনে যে কত ভাব উদয় হয়, তা বলতে পারি নে।

# (কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ।)

এসো, মা এসো। মা তুমি কি ভগবতী কপালকুগুলাকে চিনতে পাচ্যো না ?

কৃষণ। ভগবতীর শ্রীচরণ অনেক দিন দর্শন করি নাই, তাইতে, মা, ওঁকে প্রথমে চিনতে পারি নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, আপনি এ দাসীর দোষ মার্জনা করুন।

তপ। বংসে, তুমি চিরস্থবিনী হও। (রাণীর প্রতি) মহিষি, যথন আমি তীর্থযাত্রায় যাই, তখন আপনার এ কনকপদ্মটি মুকুল মাত্র ছিল।

রাজা। বসো, মা, বসো। তুমি ও উভানে কি করছিলে, মা ?

কৃষ্ণ। (বিসিয়া) আজ্ঞা, আমি ফুলগাছে জল দিয়ে, শিক্ষক মহাশয় যে নৃতন তানটি আজ শিখ্য়ে দিয়েছেন, তাই অভ্যাস করছিলাম। পিতঃ, আপনি অনেক দিন আমার উভানে পদার্পণ করেন নাই, তা আজ একবার চলুন। আহা। সেখানে যে কত প্রকার ফুল ফুটেছে, আপনি দেখে কত আনন্দিত হবেন এখন।

অহ। ওটি কি ফুল, মা ?

কৃষ্ণ। মা, এটি গোলাব; আমার ঐ উন্থান থেকে তোমার জন্মে তুলে এনেছি। (মাতার হস্তে অর্পণ।)

রাজা। পূর্ববকালে এ পুষ্প এ দেশে ছিল না। যে সর্পের সহকারে আমরা এ মণিটি পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্চে!

(দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) এ কুস্থমরত্ন হৃষ্ট যবনেরাই এ দেশে আনে। (দূরে ছুন্দুভিধ্বনি।)

সকলে। '( চকিতে ) এ কি ? রাজা। রামপ্রসাদ! নেপথ্যে। মহারাজ?

#### ( ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ। )

রাজা। দেখ্ত, এ ছন্দুভিধ্বনি হচ্যে কেন ? ভূত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

প্ৰায়েশ্য কৰা সম্প্ৰায় কৰা কৰা হৈছে। প্ৰায়াৰ

রাজা। এ আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হলো, দেখ ? মহারাষ্ট্রপতি সন্ধি অবহেলা করে, আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলোন না কি ? (উঠিয়া) আঃ, এ ভারত-ভূমিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে! আমি শুনেছি যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে; তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটলো! হায়!

#### ( ভ্ত্যের পুনঃ প্রবেশ।)

কি সমাচার ?

ভূত্য। আজ্ঞা, মহারাজ, সকলই মঙ্গল। জয়পুরের অধিপতি রাজা জগৎসিংহ রায় রাজসম্মুথে কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্তে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। বটে ? আঃ, রক্ষা হৌক ! আমি ভাবছিলাম, বলি বৃঝি আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হলো।—জয়পুরের অধিপতি আমার পরম আত্মায়। জগদীশ্বর করুন, যেন তিনি কোন বিপদ্গ্রস্ত হয়ে আমার নিকটে দূত না পাঠিয়ে থাকেন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আমাকে এখন বিদায় দিন। (রাণীর প্রতি) প্রেয়সি, আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে হলো।

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) জীবিতেশ্বর, এ অধীনীর এমন কি সৌভাগ্য, যে ক্ষণকালও নাথের সহবাসসূথ লাভ করে!

রাজা। দেবি, এ বিষয়ে ভোমার আক্ষেপ করা বৃথা। লোকে যাকে নরপতি বলে, বিশেষ বিবেচনা করে দেখলে, সে নরদাস বৈ নয়। অভএব যার এত লোকের সস্থোষণ কত্যে হয়, সে কি তিলার্চের নিমিতেও বিশ্রাম কত্যে পারে!

[ ভৃত্যের সহিত প্রস্থান।

অহ। ভগবতি, চলুন, তবে আমরাও যাই। (কৃঞার প্রতি) এসো,
মা—আমরা তোমার পুজোগোনে একবার বেড়িয়ে আসিগে।

কুষ্ণ। যাবে, মা ? চল না।—দেখ, মা, আজ পিতা একবার আমার উল্লানটি দেখলেন না ?

[ সকলের প্রস্থান।

# দ্বিতীয় গৰ্ভাক্ষ

#### উদয়পুর---রাজপথ।

# ( পুরুষবেশে মদনিকার প্রবেশ। )

মদ। (স্বগত) হা! হা! হা! তোমার নাম কি, ভাই ? আমার নাম মদনমোহন। হা! হা! হা!—না না;—এমন করে হাদলে হবে না। (আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বড় চমংকার বেশটা হয়েছে, যা হোক! কে বলে যে আমি বিলাসবতীর সধী মদনিকা? হা! হা! হা!—দূর হোক!—মনে করি যে হাসবো না; আবার আপনা আপনিই হাসি পায়। ধনদাস স্বয়ং ধৃর্ত্চ্ড়ামণি; সে যখন আমাকে চিনতে পারে নাই, তখন আর ভয় কি ?—বিলাসবতীর নিতান্ত ইচ্ছা যে এ বিবাহটা কোন মতে না হয়; তা হলে ধনদাসের মুখে এক প্রকার চ্ণকালি পড়ে। দেখা যাক্, কি হয়। আমি ত ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আবার রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর নামে জাল করেয় এক পত্রও লিখেছি। হা! হা! পত্রখানা যে কৌশল করেয় লেখা হয়েছে, মানসিংহ তা পাবা মাতেই কৃষ্ণার জন্মে একেবারে অন্তির হবে। ক্লিম্বীদেবী, শিশুপালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্মে, যত্নপতিকে যেরূপ মিনতি করেয় পত্র লিখেছিলেন, আমরাও সেইরূপ করেয় লিখে দিয়েছি। এখন দেখা যাক্, আমাদের এ শিশুপালের ভাগ্যে কি ঘটে । ঐ যে ধনদাস মন্ত্রীর সঙ্গে এ

দিকে আসচে। আমি ঐ মন্ত্রীকে বিলাসবতীর কথা যে করের বলেছি, বোধ হয়, এর মন আমাদের রাজার উপর সম্পূর্ণ চটে গেছে। দেখি না, ওদের কি কথোপকথন হয়। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

# ( সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ। )

ধন। মন্ত্রীমহাশয়, যৌবনাবস্থায় লোকে কি না করে থাকে? তা আমাদের নরপতি যে কখন কখন ভগবান্ কন্দর্পের সেবক হন, সে কিছু বড় অসম্ভব নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়েস। বিশেষতঃ, আপনিই বলুন দেখি, বড় বড় ঘরে কি কাগু না হচ্যে?

সত্য। আজ্ঞা, তা সত্য বটে। কিন্তু আমি শুনেছি, যে জয়পুরের অধিপতি বিলাসবতী নামে একটা বারবিলাসিনীর এত দূর বাধ্য, যে—

ধন। হা। বলেন কি মহাশয় ? অলি কি কখন কোন ফুলের বাধ্য হয়ে থাকে ?

সত্য। মহাশয়, আমি শুনেছি, যে এই বিলাসবতী বড় সামায় পুষ্পা নয়!

ধন। (স্বগত) তা বড় মিথ্যা নয়। নৈলে কি আমার মন টলে! (প্রকাশে) আজ্ঞা, আপনাকে এ কথা কে বল্যে! সে একটা সামাগ্য ন্ত্রী, আজু আছে, কাল নাই।

সত্য। মহাশয়, রাজনন্দিনী কৃষণ রাজকুলপতি ভীমসিংহের জীবন-স্বরূপ। তা তিনি যে এ সব কথা শুনলে, এ বিবাহে সম্মত হন, এমন ত আমার কোন মতেই বিশাস হয় না।

ধন। কি সর্বনাশ! মহাশয়, এ কথা কি মহারাজের কর্ণগোচর করা উচিত ?

সত্য। আজ্ঞা, তা ত নয়; কিন্তু জনরবের শত রসনা কে নিরস্ত করবে ? এ বিবাহের কথা প্রচার হল্যে যে কত লোকে কত কথা কবে, ভার কি আর সংখ্যা আছে ?

ধন। মহাশয়, চল্রে কলঙ্ক আছে বলে কি কেউ তাঁকে অবহেল। করে ?

সত্য। আজ্ঞা, না। কিন্তু এ ত সেরূপ কলঙ্ক নয়। এ যে রাভ্গ্রাস। এতে আপনাদিগের নরপতির শ্রীর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা। ধন। (স্বগত) এ ত বিষম বিভ্রাট! বিজ্ঞাটই বা কেন ? বরঞ্চ আমারই উপকার। মহারাজ যদি এ সারিকাটিকে পিঞ্জর খুলে ছেড়ে দেন, তা হলে আর পায় কে ? আমি ত ফাঁদ পেতেই বঙ্গে আছি।

সত্য। মহাশয় যে নিরুত্তর হলেন ?

ধন। আজ্ঞা—না; ভাবছি কি বলি, এ তুচ্ছ বিষয়ে যদি আপনার এত দূর বিরাগ জন্মে থাকে, তবে না হয় আমি মহারাজকে এই সম্বন্ধে একথানি পত্র লিখি, যে তিনি পত্রপাঠমাত্রেই সে ছণ্টা স্ত্রীকে দেশাস্তর করেন। তা হলো, বোধ করি, আর কোন আপত্তি থাক্বে না।

সত্য। আজ্ঞা, এর অপেক্ষা আর স্থপরামর্শ কি আছে ? রাজা জগংসিংহ যদি এ কর্ম করেন তা হল্যে ত আর এ বিবাহের পক্ষে কোন বাধাই নাই।

ধন। আজ্ঞা, এ না করবেন কেন? তামের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ কে না গ্রাহণ করে?

সত্য। তবে আমি এখন বিদায় হই। আপনিও বাসায় যেয়ে বিশ্রাম করুন। মহারাজার সহিত পুনরায় সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে এখন।

[ প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) আমাদের মহারাজের সুখ্যাতিটি দেখছি বিলক্ষণ দেদীপ্যমান। ভাল, এই যে জনরব, একে কি নীরব করবার কোন পন্থাই নাই? কেমন করেটুই বা থাক্বে? এর গতি মহানদের গতির তুল্য। প্রথমতঃ পর্বত-নির্বর থেকে জল ঝরে একটি জলাশয়ের স্পৃষ্টি হয়; ভা থেকে প্রবাহ বেরিয়ে ক্রেমে ক্রেমে বেগবান হয়; পরে আর আর স্রোতের সহকারে মহাকায় ধারণ করে। এ জনরবের ব্যাপারও সেইরূপ। (মদনিকাকে দ্রে দর্শন করিয়া) আহাহা। এ স্থন্দর বালকটি কে হে? এটিকে যেন চিনি চিনি বোধ হচ্যে।—একে কি আর কোথাও দেখেছি? (প্রকাশে) ওহে ভাই, তুমি একবার এই দিকে এদো ত।

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আপনি কি আজ্ঞা কচ্যেন ?

ধন। তোমার নাম কি, ভাই ?

মদ। আজ্ঞা, আমার নাম মদনমোহন।

ধন। বাং, ভোমার বাপ মা বুঝি ভোমার রূপ দেখেই এ নামটি রেখেছিলেন ! ভূমি এখানে কি কর, ভাই !

মদ। আজ্ঞা, আমি রাজসংসারে থেকে লেখাপড়া শিখি।

ধন। হুঁ! মুক্তাফলের আশাভেই লোকে সমুদ্রে ডুব দেয়। রাজসংসার অর্থরত্বাকর। তা তুমি এমন স্থানে কি কেবল লেখাপড়াই কর ? কেন ? তোমাদের দেশে কি টোল নাই ? সে যা হোক, তুমি রাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে দেখেছ ?

মদ। আজ্ঞা, দেখবো না কেন ? যারা চন্দ্রলোকে বাস করে, তাদের কি আর অমৃত দেখতে বাকি থাকে ?

ধন। বাহবা, বেশ! আচ্ছা ভাই, বল দেখি, তোমাদের রাজকুমারী দেখতে কেমন ?

মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়; কিন্তু তিনি বিলাসবতীর কাছে নন।

ধন। আঁ্যা-কার কাছে নন ?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কিছু কাণে খাট বটে !—বিলাসবতী। বিলাসবতী। শুনতে পেয়েছেন !

ধন। আঁ্যা--বিলাসবতী কে ?

মদ। হা। বিলাসবতী কে, তা কি আপনি জানেন না ? হা। হা। হা।

ধন। (স্বগত) কি সর্বানাশ। তার নাম এ ছোঁড়া আবার কোথ্থেকে শুনলে ? (প্রকাশে) আমি তাকে কেমন করেয় জানবো ?

মদ। আঃ, আমার কাছে আর মিছে ছলনা করেন কেন ? আপনি মন্ত্রিবরকে যা যা বলছিলেন, আমি তা সব শুনেছি।

ধন। (স্বগত) এ কথার আর অধিক আন্দোলন কিছু নয়। (প্রকাশে) হা দেখ ভাই, আমার দিব্য, তুমি যা শুনেছ, শুনেছ, কিন্তু অন্তের কাছে এ কথার আর প্রসঙ্গ করো না।

মদ। কেন? তাতে হানি কি?

ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আমি কিছু মেটাই খেতে দিচ্যি, এ সব রাজারাজড়ার কথায় তোমার থেকে কাজ কি ?

মদ। (সরোধে) তুমি ত ভারি পাগল হে! আমাকে কি কচি ছেলে পেয়েছো, যে মিঠাই দেখিয়ে ভোলাবে? ধন। তবে বল, ভাই, তুমি কি পেলে সন্তঃ হও !

মদ। আচ্ছা, ভোমার হাতে ঐ যে অঙ্গুরীটি আছে, ঐটি আমাকে দেও, তা হলে আমি আর কাকেও কিছু বলবো না।

ধন। ছি ভাই, তুমি আমাকে পাগল বলছিলে; আবার তুমিও পাগল হলে নাকি ? এ নিয়ে তুমি কি করবে ? এ কি কাকেও দেয় ?

মদ। আচ্ছা, তবে আমি এই রাজমহিষীর কাছে যাই। (গমনোগত।)

ধন। ওহে ভাই, আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, রাগ ভরেই চল্যে যে ? একটা কথাই শুনে যাও। (স্বগত) এ কথা প্রচার হল্যে সব বিফল হবে। এখন করি কি ? এ অমূল্য অঙ্গুরীটিই বা দি কেমন করে!—কি করা যায় ? দিতে হলো!— হায়! হায়। এ অঙ্গুরীটি যে কত যত্নে মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেম,— আর ভাবলেই বা কি হবে ?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কাঁদচেন না কি ? হা!হা!হা!

ধন। (স্বগত) কি আশ্চর্যা। একটা শিশু আমাকে ঠকালে হে ? ছি। ছি। আর কি করি ? দি। ভাল, এ কর্মটা সফল কত্যে পাল্যে, রাজার নিকট বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ পাবার সম্ভাবনা আছে। (প্রকাশে) এই নাও, ভাই। দেখো, ভাই, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।

মদ। (অঙ্গুরী লইয়া) যে আজ্ঞা—তবে আমি চল্যেম। (অস্তরালে অবস্থিতি।)

ধন। (স্বগত) দূর ছোঁড়া হতভাগা। আজ যে কি কুলগ্নে তোর মুখ দেখেছিলেম, তা বলতে পারি নে। আর কি হবে, যাই এখন বাসায় যাই। প্রিস্থান।

মদ। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) হা ! হা ! ধনদাসের ছঃখ দেখলে কেবল হাসি পায়। হা ! হা ! বেটা যেমনি ধূর্ত্ত, তেমনি প্রতিফল হয়েছে !—এখনই হয়েছে কি ? একে সমুচিত শান্তি দিতে হবে, তা নৈলে আমার নামই নয়। তা এখন কেন যাই না ! একবার নারীবেশ ধরে রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে। ভাল, আমার পরিচয়টা কি দেব ? (চিন্তা করিয়া) হাঁ ! তাই ভাল ! মরুদেশের রাজা মানসিংহের দ্তী ৷ হা ! হা ! হা !

[ প্রস্থান।

# তৃতীয় পৰ্ভাঙ্ক

#### উদযপুৰ-বাজ-উভান।

# ( অহল্যাদেবা এবং তপস্থিনীর প্রবেশ।)

তপ। মহিবি, এ পরম আহলাদের বিষয় বটে। জয়পুরের রাজবংশ ভগবান্ অংশুমালীর এক মহাতেজোময় অংশুস্তরপ। তা মহারাজ জগংসিংহ যে কৃষ্ণকুমারীর উপযুক্ত পাত্র তার সন্দেহ নাই।

অহ। আজা, হাঁ; এ কথা অবশ্যই ফাকার কভ্যে হবে।

ওপ। আমি শুনেছি, যে রাজার অতি অল্প বয়েস; আর তিনি এক জন পরম ধর্মপরায়ণ ও বিভানুরাগী পুরুষ।

অহ। আপনার আশীর্বাদে যেন এ সকল সভাই হয়। প্রলয় বড় কমলিনীকে ছিন্নভিন্ন করে কেলে; কিন্তু মলয়সমীরণ বইলে ভার শোভা যেন দ্বিশুণ বেড়ে উঠে! গুণগীন স্বামার হাতে পড়লে কি স্ত্রীলোকের শ্রী থাকে? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্যা! ভগবতি, আমি এই কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে যে কন্ত দূর ব্যব্য ছিলাম, ভার আর কি বলবো! কিন্তু এখন যে ভার বিবাহ হবে, এ কথা আবার মনে উদয় হলে, আমার প্রাণ্টা যেন কেঁদে উঠে। (রোদন।)

তপ। আহা। মায়ের প্রাণ কি না। হতেই ত পারে।

অহ। ভগবভি, আমার এ হৃদয়সরোবরের পদ্মটি কাকে দেবো ? কে তুলে লয়ে চলে যাবে ? আমি যে সারিকাটিকে এত দিন প্রাণপণে পালন কল্যেম, তাকে আমি কেমন করে পরের হাতে দেবো ? আমার এ আঁধার ঘরের মণিটি গেলে আমি কেমন করে প্রাণধারণ করবো ? (রোদন।)

তপ। দেবি, এ সকল বিধাতার নিয়ম। যেখানে কন্তা, দেখানেই এ যাতনা সহ্য কত্যে হয়। দেখুন, গিরীশমহিষী মেনকা সম্বংসরের মধ্যে তাঁর উমার চন্দ্রানন কেবল তিনটি দিন বই দেখতে পান না! তা ও চিন্তা বৃথা। চলুন, এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই। বোধ হয়, মহারাজ এতক্ষণ রাজসভা থেকে উঠেছেন।

অহ। যে আজ্ঞা—তবে চলুন।

## ( কৃষ্ণকুমারা এবং মদনিকার প্রবেশ।)

কৃষ্ণা। বল কি, দৃতি ? তোমার কথা শুনলে, আমার ভয় হয়। ভূমি এত ক্লেশ পেয়ে এখানে এলে ?

মদ। রাজনন্দিনি, পোষা পাঝী পিঞ্চর থেকে উড়ে বেরুলে, যেমন বনের পাঝীসকল তার পশ্চাতে লাগে, আমারও প্রায় সেই দশা ঘটেছিল। কিন্তু আপনার চন্দ্রবদন দেখে, আমি সে সব ছঃখ এতকণে ভুললেম!

কৃষ্ণ। ভাল দৃতি, রাজা মানসিংহ, আমার পিতার কাছে দৃত না পাঠিয়ে, তোমাকে আমার কাছে পাঠালেন কেন ?

মদ। আজ্ঞা, রাজনন্দিনি, আপনি অতি বৃদ্ধিমতী। আপনি ত বৃ্ধিতেই পারেন। যে যাকে ভাল বাসে, সে কি তার মন না জেনে কোন কর্মে হাত দেয় ?

কৃষ্ণা। (সহাস্থবদনে) কেন ! তোমাদের মহারাজ কি **আমাকে** ভাল বাসেন !

মদ। রাজনন্দিনি, ভাল বাসেন কি না, তা আবার জিজাসা কচ্যেন ? আমাদের মহারাজ রাত দিন কেবল আপনার কথাই ভাবতেন, আপনার নামই কচ্যেন। তাঁর কি আর কোন কর্মে মন আছে ?

কৃষ্ণ। কি আশ্চর্যা! তিনি ত আমাকে কখন দেখেন নাই। তবে যে তিনি আমার উপর এত অমুরক্ত হলেন, এর কারণ । ভাল দৃতি, বল দেখি, তোমাদের মহারাজের কয় রাণী ।

মদ। রাজনন্দিনি, মহারাজের এখনও বিবাহ হয় নাই। আমি শুনেছি, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে আপনাকে না পেলে তিনি আর কাকেও বিবাহ করবেন না।

কৃষ্ণা। সত্য নাকি ?

মদ। রাজনন্দিনি, আমি কি আপনার কাছে আর মিধ্যা কথা বলছি ? মহারাজ আপনার রূপ প্রথমে স্বপ্নে দেখেন, তার পর লোকের মূধে আপনার আবার গুণ শুনে তিনি যেন একবারে পাগল হয়ে উঠেছেন!

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, আমার মাথা খাও, তুমি যথার্থ বল দেখি, তোমাদের রাজা দেখতে কেমন ?

মদ। রার্জনন্দিনি, তাঁর রূপের কথা এক এক করে আপনাকে আর কি বলবো ? তাঁর সমান রূপবান্ পুরুষ আমার চক্ষে ত কখন দেখি নাই। আহা। রাজনন্দিনি, সে রূপের কথা আমাকে মনে করে দিলেন, আমার মনটা যেন একবারে শিহরে উঠলো। আ, মরি মরি! কি বর্ণ; কি গঠন। যেন সাক্ষাৎ কলপি। রাজনন্দিনি, আমি সঙ্গে করে মহারাজের একখানা চিত্রপট এনেছি; আপনি যদি দেখতে চান, ত আমি কোন সময়ে এনে দেখাব। দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, যে তাঁর কেমন রূপ।

কৃষ্ণ। (স্বগত) এ দৃতীর কথা কি সত্য হবে ? হতেও পারে। (প্রকাশে) দেখ, দৃতি, তুমি আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। এখন আমি যাই। আমার সথীরা ঐ সরোবরের কূলে আমার অপেক্ষা কচ্যে।

মদ। যে আজ্ঞা।

কৃষ্ণ। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) দেখো, তুমি ভুল না, দৃতি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

প্রিস্থান।

মদ। (স্বগত) লোকে বিলাসবতীকে রূপবতী বলে। কিন্তু মহারাজ যদি এ নারীরত্বটি পান, তা হল্যে কি আর তার মুখ দেখতে চাইবেন ? আহা। এমন রূপ কি আর এ পৃথিবীতে আছে ? আবার গুণও তেমনি। যেন সাক্ষাৎ কমলা। আহা! এমন সরলা স্ত্রী কি আর হবে ? (চিন্তা করিয়া) সে যা হৌক। এঁর মনটা রাজা মানসিংহের দিকে একবার ভাল করে লওয়াতে পাল্যে হয়। নদী একবার সমুজের অভিমুখী হলে, আর কি কোন দিকে কেরে ? (চিন্তা করিয়া) রাজা মানসিংহের দৃত যে অতি হরাই এখানে আসবে, তার কোন সন্দেহ নাই। তিনি কি আর সে পত্র পেয়ে নিশ্চন্ত থাকবেন ? এই যে মহারাজ ভীমসিংহ এই দিকে আসচেন। আমি এই গাছটার আড়ালে একটু দাঁড়াই নাকেন ? (অন্তরালে অবন্থিতি।)

( রাজার সহিত অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ।)

তপ। মহারাজ, রাজদৃতের নামটা কি বলছিলেন ?

রাজা। আজ্ঞা, তার নাম ধনদাস। ব্যক্তিটে অতি গুণবান্ আর বহুদর্শী। আর রাজা জগৎসিংহ স্বয়ং মহাগুণী পুরুষ, তাঁর স্থাতিও বিস্তর।

তপ। মহারাজ, আপনাদের প্রতি ভগবান্ একলিঙ্গের অসীম কুণা বলতে হবে। এই দেখুন, কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তিনি রঘুক্ল-তিলক রামচন্দ্রকে জানকী

স্থুন্দরীর পাণিগ্রহণ কত্যে এনে উপস্থিত করে দিলেন। এ হতে আর আনন্দের বিষয় কি আছে, বলুন ?

ताका। बाब्हा, मकलरे बाननारमत बानीर्वाम।

তপ। আমার মানস এই যে, এ পরিণয়-ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হলে আমি আবার ভীর্থযাত্রায় নির্গত হবো। তা এতে আর বিলম্ব কি ? শুভ কর্ম শীঘ্রই করা উচিত।

অহ। নাথ, তবে আর এ কর্মো বিলম্বের প্রয়োজন কি ? আমার কৃষণা—(বোদন।)

রাজা। (হাত ধরিয়া) প্রিয়ে, এ শুভ কর্মের কথা উপলক্ষে কি তোমার রোদন করা উচিত ?

অহ। প্রাণেশ্বর, আমার স্থাদয়নিধিকে কেমন করে এক জন পরের হাতে সমর্পণ করবো ? (রোদন ।)

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) দেবি, বিধাতার বিধি কে খণ্ডন কত্যে পারে ! ভেবে দেখ, তুমি আপনি এখন কোথায় আছ, আর আগেই বা কোথায় ছিলে ! বিধাতার স্থান্ট এইরূপেই চলে আসচে। কত শত কুস্থমলতা, কত শত ফলবৃক্ষ লোকে এক উল্লান থেকে এনে আর এক উল্লানে রোপণ করে; আর তারাও নূতন আগ্রমে ফলফুলে শোভমান হয়।

নেপথ্যে গীত।

[ बागारगोदी--बाड़ा।]

অসুথী ভ্রমর দলে।
নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে॥
অবসান দিনমান, শশী প্রকাশিল,
কুমুদী হেরি হাসিলো,
যুবক যুবতী, হর্ষিত অতি,
বিরহিণী ভাসিছে আঁখিজলে।
চক্রবাক চক্রবাকী, বিরহে ভাবিত,
কপোতী পতি মিলিত,
নিশি আগমনে, কেহ সুথী মনে,

কার মন: দহিছে তুথানলৈ ॥

রাজা। আহা!

অহ। মহারাজ, আমার এ কোকিলটি এ বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর আমি বাঁচবো! (রোদন।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। দেখুন, আপনার হৃঃখে মহারাজও অতি বিষয় হচ্যেন।

# ( কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ। )

রাজা। এদো, মা, এদো। (শিরশ্চুমন।)

কৃষ্ণা। পিতঃ, মা আমার এমন কচ্যেন কেন ? তুমি কাঁদ কেন মা ?

অহ। (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) বাছা, তুমি কি এত দিনের পর তোমার এ হঃখিনী মাকে ছেড়ে চললে ? আমার আর কে আছে, মা, যে আমাকে এমন করে মা বলে ডাকবে ? (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি মা ? তোমাকে ছেড়ে আমি কার কাছে যাব মা ? (রোদন।)

রাজা। ভগবতি, মোহস্বরূপ কুসুমের কন্টক কি সামাশ্র তীক্ষ।

তপ। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি ? এই জন্মেই পূর্বেকালে মহর্ষিকুলে প্রায় অনেকেই সংসারধর্ম পরিত্যাগ করেয়, বনবাসী হতেন।

## ( ভ্তোর প্রবেশ।)

রাজা। কি সমাচার, রামপ্রসাদ ?

ভূত্য। ধর্মাবতার, মরুদেশের ঈশ্বর রাজা মানসিংহ রায় রাজসম্মুখে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ আমার নিকট দৃত পাঠিয়েছেন কেন ? (প্রকাশে) আচ্ছা, সত্যদাসকে দৃতের যথাবিধি সমাদর কত্যে বল্গে যা। আমি ছরায় যাচ্যি।

ভূতা। যে আজা, মহারাজ।

[ প্রস্থান।

রাজা। প্রিয়ে, চল, আমরা অন্ত:পুরে যাই। আমাকে আবার রাজসভায় যেতে হলো। কৃষ্ণা। (স্বগত) এ দৃতীর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে, বোধ হয়, এ দৃত্ আমার জন্মেই এসেছে। এখন পিতা কি স্থির করেন, বলা যায় না। অহ। চলুন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আস্কন।

[ সকলের প্রস্থান।

মদ। (চিত্রপট হস্তে অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! রাজমহিষীর শোক দেখলে বুক ফেটে যায়! তা এমন মেয়েকে মা বাপে যদি এত স্নেহ না করবে তবে আর করবে কাকে ৷ এই যে নৃতন দৃত কোন্ দেশ থেকে এলো, সেটা ভাল করে জানতে পেলেম না। যাই, দেখিগে বৃত্তান্তটা কি? আমার ত বিলক্ষণ বিশ্বাস হচ্যে যে এ দূত রাজা মানসিংহই পাঠিয়েছেন।—আহা, পরমেশ্বর যেন তাই করেন। এখন গিয়েত আবার পুরুষ-বেশ ধরিগে। এ যদি মানসিংহের দৃত হয়, তবে আজি ধনদাসের সর্ববাশ করবো! হা! হা! যারা স্ত্রীলোককে অবোধ বল্যে ঘূণা করে, তারা এটা ভাবে না, যে স্ত্রীলোকের শক্তিকুলে জন্ম! যে মহাদেব ত্রিভ্বনকে এক নিমিষে নষ্ট কত্যে পারেন, ভগবতী কৌশলক্রমে তাঁকে আপনার পদতলে ফেলে রেখেছেন। হায়। হায়। স্ত্রীলোকের বৃদ্ধির কাছে কি আর বৃদ্ধি আছে ? এই দেখাই যাবে, ধনদাসেরই কত বৃদ্ধি, আর আমারই বা কত বৃদ্ধি।— এই যে রাজনন্দিনী আবার এই দিকে ফিরে আদচেন। হয়েছে আর কি।—মুথ দেখে বেশ বোধ হচ্চো, মনটা যেন একটু ভিজেচে। তাই যদি না হবে, তা হলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে চান কেন? এইবার চিত্রপট্থানা দেখাতে হবে। দেখি না, তাতে কি ভাব দাঁড়ায়। হা, হা, হা। এ ত মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্ত্তি নয়। नारे वा रतना, वरम राज कि ? कार्छत विष्नान रहोक ना रकन, रेश्व धतरा পাল্যেই হয়।

# ( कृष्कांत्र शूनः श्रादम । )

কৃষ্ণা। এই যে। দৃতি, তুমি আমার তল্লাস কচ্যো না কি । তোমাদের
মহারাজ যে দৃত পাঠিয়েছেন আমি এই শুনে এলেম। আমি ভেবেছিলাম,
তুমি যেন আমাকে একটা উপকথাই কইতেছিলে—

মদ। রাজনন্দিনি, তাও কি কখন হয়। আমাদের মতন লোকের কি কখন এমন সাহস হয়ে থাকে ? কৃষ্ণা। দেখ, দৃতি, এ বিষয়ে আমি দেখছি, একটা না একটা বিষম বিবাদ ঘটে উঠবে। তুমি কি শোন নি যে জয়পুরের রাজাও আমার জভে দৃত পাঠিয়েছেন ?

মদ। রাজনন্দিনি, তাতে কি আমাদের মহারাজ ডরাবেন? আপনি অনুমতি দিলে তিনি জয়পুরকে এক মুহুর্ত্তে ভস্মরাশি করে ফেলতে পারেন।

কৃষ্ণ। (সহাস্থবদনে) তুমি ত তোমার রাজার প্রশংসা সর্বাদাই কচ্যো।
তা দেখি, কি হয়।

মদ। রাজনন্দিনি, আপনি মহারাজের দিকে হলে, তাঁকে আর কে পায় ?
কৃষ্ণা। (হাসিয়া) দেখ, দৃতি, পারিজাত ফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যত্পতির
বিবাদ ত আরম্ভ হলো। এখন দেখি, কে জেতেন। তুমি তবে এখন তোমাদের
রাজদৃতের সঙ্গে একবার দেখা করগে।

মদ। যে আজ্ঞা। (কিঞ্চিৎ গিয়া পুনরাগমনপূর্বক) রাজনন্দিনি, আপনাকে যে আমাদের মহারাজের একখানা চিত্রপট দেখাব বলেছিলাম, এই দেখুন। (হস্তে প্রদান) এখানি এখন আপনার কাছে থাক্; আমাকে আবার ফিরে দেবেন।

[ প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (স্বগত) কি আশ্চর্যা! রাজা মানসিংহের কথা শুনে আমার মনটা যে এত চঞ্চল হলো এর কারণ কি ? (চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আঁয়া! এমন রূপ! আহা! কি অধর! কি হাস্ত! এমন রূপবান্ পুরুষ কি পৃথিবীতে আছে ? আ মরি, মরি:—ও দৃতী যা বলেছিল, তা সত্য বটে! হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি তা হবে ?—আমার মনটা যে অতি চঞ্চল হয়ে উঠলো।—না—এখানে আর থাকা উচিত নয়; কে আবার এসে দেখবে। যাই, আপনার ঘরে যাই। সেখানে নির্জ্ঞান চিত্রপট্থানি দেখিগে। আহা! কি চমৎকার—

[ চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান।

# তৃতীয়াঙ্ক

#### প্রথম গর্ভাঙ্ক

#### উদয়পুর--রাজনিকেতন-সম্প্রে।

( মরুদেশের দূত এবং [ পুরুষবেশে ] মদনিকার প্রবেশ।)

দূত। কি আশ্চর্যা। তবে এ পত্রের কথাটা সত্য ?

মদ। আজ্ঞা, হাঁ, সত্য বৈ কি ! রাজকুমারী পত্র লিখে প্রথমে আমাকে দেন; তার পর আমি একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আপনাদের দেশে পাঠাই।

দৃত। যা হউক, আমাদের মহারাজের অতি সৌভাগ্য বলতে হবে, তা না হলে তোমাদের স্থকুমারী কি তাঁর প্রতি এত অন্থরক্ত হন ? আহা। বিধাতার কি অভুত লীলা। কেউ বা মহামণির লোভে অন্ধকারময় খনিতে প্রবেশ করে, আর কেউ বা তা পথে কুড়িয়ে পায়। এ সকল কপালগুণে ঘটে বৈ ত নয়। মহারাজ এ পত্র পাওয়া অবধি যেরূপ হয়ে উঠেছেন, তার আর তোমাকে কি বলবো ?

মদ। দেখুন দৃত মহাশয়, আপনি একটু সাবধান হয়ে চলবেন। এ পত্রের কথা এখানে প্রকাশ করবেন না, তা হলে রাজনন্দিনী লজায় একেবারে প্রাণত্যাগ করবেন।

দূত। হাঁ। সে কি কথা ? আমি ত পাগল নই। এ কথাও কি প্রকাশ কত্যে আছে ?

মদ। এই যে জয়পুরের দৃত ধনদাস, ওকে, বোধ হয়, আপনি ভাল করে চেনেন না।

দূত। না, ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই।

মদ। মহাশয়, ওটা যে আপনাদের রাজার কত নিন্দা করে, তা শুনকে বোধ হয়, আপনি অগ্নির স্থায় জলে উঠেন।

দূত। বটে ?

মদ। আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি পর্যান্ত ক্ষ্ম, তা আর আপনাকে কি বলবো। মহাশয়, ওকে একবার কিছু শিক্ষা দিতে পারেন? তা হলে বড় ভাল হয়।

দূত। কেন ? ওটা বলে কি ?

মদ। মহাশয়, ওটা যা বলে, সে কথা আমাদের মুখে আনতে লজ্জা করে। ও লোকের কাছে বলে বেড়ায় কি যে মহারাজ মানসিংহ একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীর দত্তক পুত্র মাত্র; আর তিনি মঙ্গদেশের প্রকৃত অধিকারী নন।

দূত। আঁগা—কি বল্লে ? ওর এত বড় যোগ্যতা। কি বলবো ? আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নতুবা এই দণ্ডেই ওর মস্তকচ্ছেদ কত্যেম।

মদ। মহাশয়, এতে এত রাগলৈ কাজ চলবে না। যদি বাক্যবাণ দারা ও হ্রাচারকে কোন দণ্ড দিতে পারেন, ভালই; নচেৎ অন্য কোন অত্যাচার করাটা ভাল হয় না।

দূত। আচ্ছা, আমি এখন রাজমন্ত্রীর কাছে যাই। এর পর যা পরামর্শ হয়, করা যাবে। শৃগালের মুখে সিংহের নিন্দা! এ কি কখন সহ্য হয়।

প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) বাং! কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি! এখন জগদীশ্বর এই করুন, যেন এতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কোন ব্যাঘাত না জন্ম। ভাল, এও ত বড় আশ্চর্যা! আমি একজন বেশ্যার সহচরী, বনের পাথীর মতন কেবল স্বেছার অধীন; কখনই সংসার-পিঞ্জরে বদ্ধ হই নাই। কিন্তু এ সুকুমারী রাজকুমারীর প্রকৃতি দেখে আমার মনটা এমন হলো কেন !—সত্য বটে!—লজ্জা আর সুশীলতাই স্ত্রীজাতির প্রধান অলক্ষার। আহা! এ ছটি পদ্ম এ সরোবর থেকে যে আমি কি কুলগ্নে তুলে ফেলেছিলাম, তা কেবল এখন বুঝতে পাচ্যি। এই যে ধনদাস এ দিকে আসচে।

#### ( ধনদাদের প্রবেশ। )

মহাশয়, ভাল আছেন ত ?

ধন। আরে মদন যে। তবে ভাল আছত ? ভাই, তুমি সে অসুরীটি কোথায় রেখেছো ?

মদ। আজ্ঞা, আপনাকে বলতে লজ্জা করে। আর বোধ হয়, আপনি তা শুনলেও রাগ করবেন।

ধন। সে কি ? কেন ? রাগ করবো কেন ?

মদ। আজ্ঞা, তবে শুরুন। এই নগরে মদনিকা বলে একটি বড় স্থুন্দরী মেয়ে মানুষ আছে, তাকে আমি বড় ভাল বাসি। সেই আমার কাছ থেকে সে অঙ্গুরীটি কেড়ে নিয়েছে। ধন। কি সর্বনাশ! তেমন অমূল্য রত্ন কি একটা বেশ্যাকে দিতে হয়! তোমার ত নিতান্ত শিশুবৃদ্ধি হে। ছি! ছি! আর তৃমি এত অল্প বয়েসে এমন সব লোকের সঙ্গে সহবাস কর!

মদ। দেখুন দেখি, এই আপনি বললেন, রাগ করবো না, ভবে আবার রাগ করেন কেন ?

ধন। (স্থগত) তাও বটে; আমিই বারাগ করি কেন? (প্রকাশে) হা। হা। ওহে, আমি তামাসা কছিয়লেম। যা হউক, তুমি যে, দেখচি, এক জন বিলক্ষণ রসিক পুরুষ হে। ভাল, তোমার এ মদনিকা কোথায় থাকে, বল দেখি, ভাই।

মদ। আজ্ঞা, তার বাড়ী গড়ের বাইরে।

ধন। (স্বগত) স্ত্রীলোকটার বাড়ীর সন্ধান পেলে অঙ্গুরীটা না হয় কিছু দিয়ে কিনে লওয়ার চেষ্টা পাওয়া যায়। আর যদি সহজে না দেয়, তারও উপায় করা যেতে পারে। (প্রকাশে) হাঁ! কোথায় বললে ভাই ?

মদ। আজ্ঞা, এই গড়ের বাইরে।

ধন। ভাল, সে মেয়েমানুষটি দেখতে ভাল ত ?

মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয়, এ দিকে দেখছেন, রাজা মানসিংহের দৃত মন্ত্রীর সঙ্গে এই দিকে আসচেন।

ধন। ভাল কথা মনে কল্যে, ভাই। তোমাকে আমি যে যে কথা অন্তঃপুরে বলতে বলেছিলেম, তা বলেছো ত ?

মদ। আজ্ঞা, আপনার কাজে আমার কি কখনও অবহেলা আছে ?

ধন। তোমার যে ভাই কত গুণ, তা আমি একমূথে কত বলবো ?—তা বল দেখি, তোমার মদনিকা কোথায় থাকে ?

মদ। তার জন্মে আপনি এত ব্যস্ত হচ্যেন কেন ? এক দিন, না হয়, আপনার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দেবো, তা হলেই ত হবে ? আমি এখন যাই, আর দাঁড়াব না। (স্বগত) দেখি, এ ঘটক ভায়ার ভাগ্যে আজ কি ঘটে।

প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) অসুরীটির উদ্ধার না কল্যে আমার মন কোন মতেই স্থির হচ্যে না। সেটির মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা। তা সহজে কি ত্যাগ করা যায়। আহা। মহারাজকে যে কৃত প্রকারে ভুলিয়ে সেটি পেয়েছিলাম, তা মনে পড়লে চক্ষে জল এসে। তা বড় দারে না পড়লে আর সে আমার হাতভাড়া হতে পারতো না। দেখি, এই মদনিকার বাড়ার সন্ধানটা পেলে একবার বুঝতে পারি। ধনদাসের চতুরতা কি নিভাস্তই বিফল হবে ?

# ( সত্যদাসের সহিত দূতের পুনঃ প্রবেশ।)

সভা। এই যে ধনদাস মহাশয় এখানে রয়েছেন। তা চলুন, একবার রাজসভাতে বাওরা যাউক।

দৃত। মহাশয়, ইনিই রাজা জগৎসিংহের দৃত না ।

সভ্য। আজা, হাঁ।

দৃত। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আমরা যখন উভয়েই একটি অমূল্য রত্ত্বের আশায় এ দেশে এসেছি, তখন আমরা উভয়ে উভয়ের বিপক্ষ বটি, কিন্তু তা বল্যে আমাদের পরস্পরে কি কোন অসদ্যবহার করা উচিত ?

ধন। আজা, ভাও কি হয়?

দৃত। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি;—বলি, আপনি বে নিরস্তর মরুদেশের রাজ্যেশবের নিন্দা করেন, সেটা কি আপনার উপযুক্ত কর্ম ?

ধন। বলেন কি মহাশয় ? এ কথা আপনাকে কে বললে ?

দ্ত। মহাশয়, বাতাস না হলে বৃক্ষপল্লব কখনই লড়ে না।

ধন। মহাশয়ের আমার সঙ্গে নিতাস্ত বিবাদ করবার ইচ্ছা বটে ?

দ্ত। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ করায় কি ফল? কিন্তু আপনি যে এ ছফ্রের সম্চিত ফল পাবেন, তার সন্দেহ নাই। আপনাদের নরপতি বেশ্যাদাস; নৃত্য, গীত, প্রেমালাপ—এই সকল বিভাতেই পরম নিপুণ; তা তিনি কি রাজেল্রকেশরী মানসিংহের সমত্ল্য ব্যক্তি? না সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র?

ধন। (সত্যদাসের প্রতি) মহাশয়, শুনলেন ত ? (কর্ণে হস্ত দিয়া দূতের প্রতি) ঠাকুর, কি বলবো, তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তা না হল্যে তোমাকে আমি আৰু অমনি ছাড়তেম না !

দূত। কেন? তুমি কি কভাে? ওঃ! বড় স্পর্কা যে?

সত্য। মহাশয়রা ক্ষান্ত হউন। আপনাদের এ বুথা বাগ্ছন্দে প্রয়োজন কি ? বিশেষতঃ, এ স্থলে কি আপনাদের এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করা উচ্চিত ? ধন। আজ্ঞা, হাঁ, ডা সভা বটে। কিন্তু আপনি বিবেচনা কলন, আমার এ বিষয়ে অপরাধ কি ! উনিই ড বিবাদ কচ্চোন।

### ( वर्णस निःरहत्र क्षर्वण । )

বলে। এ কি এ, মহাশয় ? আপনাদের মধ্যে বোর দ্ব্ব উপস্থিত যে ? আপনারা কি লক্ষ্য ভেদ হতে না হতেই যুদ্ধ আরম্ভ কলোন ?

দূত। আজ্ঞা, না। যুদ্ধ আরম্ভ হবে কেন! তবে কি না, এই জয়পুরের দূত মহাশয়কে আমি তুই একটা হিতোপদেশ দিছিলেম।

বলে। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন দেখি? আপনার ত এই ইচ্ছা, যে উনি এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেন? হা! হা! হা!

ধন। হা। হা। হা। আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

দূত। আজা, হাঁ! আমার বিবেচনায় ওঁর তাই করা উচিত হচ্চো। মহাশয়, মান বড় পদার্থ। অতএব এমন যে মান, এর রক্ষার বিষয়ে অবহেল। করা-অতি অকর্ত্তব্য।

বলে। হা! হা! দৃত মহাশয়, আপনি যে দেখছি, স্বয়ং চাণক্য অবতার। ভাল মহাশয়, আমি শুনেছি, যে আপনাদের মক্লদেশে ভগবতী পৃথিবী নাকি বন্ধ্যা নারীর স্বভাব ধরেন ? তা বলুন দেখি, আপনাদের রাজকর্ম কিরুপে চলে ?

দূত। বীরবর, বন্ধ্যা স্ত্রী লয়ে কি কেউ সংসার করে না ?

বলে। হা! হা! বেশ। (ধনদাসের প্রতি) ও গো মহাশয়, আপনাদের অম্বরদেশের বর্ণনিটা একবার করুন দেখি শুনি!

ধন। আজ্ঞা, আমার কি সাধ্য, যে তার বর্ণন করি ? যদি পঞ্চানন হন, তথাপি অম্বরের সুখসম্পত্তির সুচারুরূপে বর্ণন হয় না।—মহাশয়, আমাদের অম্বর সাক্ষাৎ অম্বরপ্রদেশই বটে। সেখানে অঙ্গনাকুল তারাকুলতুল্য সুন্দর; আর মেঘে যেমন সৌদামিনী আর বারিবিন্দু, রাজভাগুরে তেমনি হীরক ও মুক্তা প্রভৃতি, তাতে আবার আমাদের মহারাজ ত স্বয়ং শশধর——

দূত। হাঁ, শশধরের তায় কলঙ্কী বটেন। বলে। হা ! হা ! কি বল, ধনদাস ? ধন। আজ্ঞা, ও কথায় আর কি বলবো ? পেচক সুর্য্যের আলো ত কখনই সহ্য কত্যে পারে না! আর যদিও ক্ষুধার পীড়নে রাত্রিকালে কোটরের বাহির হয়, তবু সে চন্দ্রের প্রতি কখন প্রকাশিত নয়নে দৃষ্টিপাত করতে পারে না। তেজোময় বস্তুমাত্রই তার চক্ষের বিষ!

বলে। হা।হা।হা। কেমন, দূতবর। এইবার (নেপথ্যে যন্ত্রধানি) ও আবার কি । (নেপথ্যে বাজ।)

সত্য। এই যে মহারাজ রাজসভায় আসচেন। চলুন, আমরা এখন যাই।

## ( রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষক। (যোড়করে) বীরবর, গণেশগঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে একজন দূত মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার কি আজ্ঞা হয় ?

বলে। দৃত ? মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে ? আচ্ছা, তাঁকে রাজসভায় নে যাও; আমি যাচিচ। চলুন তবে আমরা সকলেই একবার রাজসভায় যাই।

[ সকলের প্রস্থান।

# ্ ( মদনিকার পুনঃ প্রবেশ।)

মদ। (স্বগত) এখন ত আমার কার্য্যদিদ্ধি হয়েছে; আর এ নগরে বিলম্ব করবার প্রয়োজন কি? আমার কৌশলক্রমে রাজনন্দিনী রাজা মানসিংহের উপর এমন অমুরাগিণী হয়েছেন, যে তিনি রাজা জগৎসিংহের নাম শুনলে একবারে যেন জলে উঠেন; আর আমার পত্র পেয়ে মানসিংহও দৃত পাঠিয়েছেন। তবে আর এখানে থেকে কি হবে?—যাব বটে, কিন্তু রাজনন্দিনীকে ছেড়ে যেতে প্রাণটা যেন কেমন করে। আহা। এমন স্থশীলা মেয়ে কি আর ছটি আছে। হে পরমেশ্বর, এই যে আমি বনে আগুন লাগিয়ে চললেম, এ যেন দাবানলের রূপ ধরে এ স্থলোচনা ক্রঙ্গিণীকে দগ্ধ না করে। প্রভু, তুমিই একে কুপা করে রক্ষা করো। যাই, আমাকে আবার ধনদাসের আগে জয়পুরে পঁছছিতে হবে।

[ প্রস্থান।

# দিতীয় গৰ্ভাঙ্ক

উদয়পুর--রাজ-উভান।

#### (তপিষনীর প্রবেশ।)

তপ। (স্বগত) কি আশ্চধ্য। আমি ত্রিপতিতে ভগবান্ গোবিন্দরাজ্ঞের মন্দিরে কৃষ্ণকুমারীর বিষয়ে যে কুস্বপ্লটা দেখেছিলাম, তা কি যথার্থই হলো। রাজা মানসিংহ ও রাজা জগৎসিংহ উভয়েই যথন রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ আশায় এ নগরে দৃত প্রেরণ করেছেন, তখন এ মাতঙ্গদ্বয় কি বিনা যুদ্ধে নিরস্ত হবে! না এদের ভয়য়র বিগ্রহে বনস্থলীর সামাত্ত হুদ্দশা ঘটবে! হায়, হায়, কি বিধাতার বিভ্ন্থনা! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দীনবন্ধো, তুমিই সত্য! কৃষ্ণাও দেখছি রাজা মানসিংহের প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী হয়ে উঠেছে। তা যাই, এ সব কথা রাজমহিষীকে একবার জানান কর্ত্ব্য।

[ প্রস্থান।

# ( কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। (স্বগত) সে দৃতীটি পাথী হয়ে উড়ে গেল না কি ? আমি যে তার অধ্বেধণে কত স্থানে লোক পাঠিয়েছি, তার আর সংখ্যা নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) কি আশ্চর্যা! এ যে কি মায়াবলে আমাকে এত উতলা করে গেল, আমি ত তার কিছুই বৃষতে পাচিচ না। হা রে, অবোধ মনঃ! কেন র্থা এত চঞ্চল হোস্! নিশার স্বপ্প কি কখন সফল হয়! এ দৃতীটি কি আমাকে ছলনা করে গেল! তাই বা কেমন করে বলি! ওদের রাজার দৃত পর্য্যন্ত এসেচে। (চিন্তা করিয়া) ভগবতী কপালকুগুলাকে আমার মনের কথাগুলি বলে কি ভাল করেছি!—তা এরূপ রহস্তা কি মনে গোপন করে রাখা যায়! যেমন কাট ফুলের মুকুল কেটে নির্গত হয়, এও তাই করে। ঐ যে ভগবতী মার সঙ্গে কথা কইতে কইতে এই দিকে আসচেন। বৃঝি আমার কথাই হচ্যে! ও মা, ছি! ছি! কি লজ্জা! মা শুনলে বলবেন কি! আমি মাকে এ মুখ আর কেমন করে দেখাবো! বিধাতা যে এ অদৃষ্টে কি লিখেছেন, কিছুই বলা যায় না। যাই, এখন সঙ্গীতশালায় পালাই।

# ( অহল্যাদেবীর সহিত তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ। )

অহ। বলেন কি, ভগবতি ? আপনি কি এ কথা কৃষ্ণার মূথে শুনেছেন ?

তপ। আজ্ঞা, হাঁ। সেই আপনিই বলেছে।

অহ। কি আশ্চর্যা।----

তপ। মহিষি, লজা যুবতীর হাদয়মন্দিরে দৌবারিক স্বরূপ। তার প্রাভব করা কি সহজ কর্ম ? আমি যে কত কৌশলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েছি, তা আপনাকে আর কি বলবো ?

অহ। আহা। এই জন্মেই বুঝি মেয়েটিকে এত বিরস্বদন দেখতে পাই। ভাল, ভগবতি, কৃষ্ণা যে রাজা মানদিংহের উপর এত অনুরাগিণী হলো, এর কারণ কিছু বুঝতে পেরেছেন !

তপ। মহিষি, ও সকল দৈব ঘটনা। ঐ যে সূর্য্যমূখী ফুলটি দেখছেন, ওটি ফুটলেই সূর্য্যদেবের পানে চেয়ে থাকে; কিন্তু কেন যে চায়, তা কেউ বলতে পারে না!

অহ। সূর্য্যদেবের উজ্জ্বল কান্তি দেখে সূর্য্যমুখী তাঁর অধীন হয়; আমার কৃষ্ণা ত আর রাজা মানসিংহকে দেখে নাই—

তপ। দেবি, মনচক্ষু দিয়ে লোকে কি না দেখতে পায় ? বিশেষ ভগবান্ কলপের যে কি লীলাখেলা, তা কি আপনি জানেন না ? দময়ন্তী সতী কি রাজা নলকে আপন চর্মচক্ষে দেখে তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হয়েছিলেন ? (সচকিতে) আহা, কি মনোহর সৌরভ! দেবি, দেখুন দেখি, এই যে সুগন্ধটি গন্ধবহের সহকারে আকাশে ভাসছে, এর যে কোন্ ফুলে জন্ম, তা আমরা দেখতে পাচ্যি না। কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হচ্যে, যে সে ফুলটি অতীব স্থুন্দর। এ যেন নীরবে আমাদের কাছে আপন জন্মদাতা কুসুমের স্কুচাক্ষতার ব্যাখ্যা কচ্যে। দেবি, যশঃস্করপ সৌরভেরও, জানবেন, এই রীতি। মক্ষদেশের অধিপতি মানসিংহ রায় ত এক জন যশোহীন পুরুষ নন।

অহ। আজ্ঞা, তা সত্য বটে। (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি।)

তপ। দেখুন মহিষি, রাজনন্দিনীর মনের যা ভাব, তা এখনিই প্রকাশ হবে। ( নেপথ্যে গীত।)

িভৈর্থী—সধ্যমান ]

তারে না হেরে আঁখি বুরে, প্রাণ হরে কামশরে জরজরে।

রজনী দিবসে মানসে নাহি স্থপ, মনোত্থ তোরা বিনে, সই, কহিব কাহারে। মলয় পবন দাহন সদা করে, কোকিলের কুহুরবে তায় স্তুদয় বিদরে॥

তপ। আহা। ঋতুরাজ বসস্ত উপস্থিত হলে, কোকিলকে কি কেউ নীরব করে রাখতে পারে। সে অবশ্যই আপন মনের কথা বনস্থলে দিবারাত্ত পঞ্চস্বরে ব্যক্ত করে। যৌবনকাল এলে মানবজাতির স্থাদয়ও সেইরূপ চুপ করে থাকতে পারে না।

অহ। সে যা হউক। ভগবতি, আপনার কথাটা শুনে যে আমার মন কত উতলা হয়ে উঠলো, তা বলতে পারি না। হায়, হায়, আমার মতন হতভাগিনী স্ত্রী কি আর আছে ? মেয়েটির ভাল করে বিবাহ দেবো, এই সাধটি বড় সাধ ছিল, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় দেখছি সকলই বিফল হলো। (রোদন।)

তপ। কেন, মহিষি? বিফলই হবে কেন?

অহ। ভগবতি, আপনি কি ভেবেছেন, যে মহারাজ মরুদেশের রাজাকে মেয়ে দেবেন ? একে ত রাজা মানসিংহের সঙ্গে তাঁর বড় সন্তাব নাই, তাতে আবার জয়পুরের দূত এখানে আগে এসেছে।

তপ। তা হলই বা! যে ধীবর প্রথমে ডুব দেয়, তাকেই কি সাগর উৎকৃষ্ট মুক্তাফল দিয়ে থাকেন ? এ কি কথা, মহিষি ? আপনাদের কন্সা, আপনারা যাকে ইচ্ছা হয়, তাকেই দেবেন; এতে আবার অগ্রপশ্চাৎ কি ?

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আমরা কি স্বেচ্ছাধীন।—আহা। ভগবতি, একবার এ দিকে চেয়ে দেখুন। (অগ্রসর হইয়া) এসো, মা, এসো—

( কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ।)

তোমার আজ এত বিরস বদন দেখছি কেন ?
কৃষ্ণা। না, মা, বিরসবদন হবো কেন ?

অহ। ও কি ও ? তুমি কাঁদচো কেন মা ?

কৃষ্ণ। (নিরুত্তরে রাণীর গলা ধরিয়া রোদন।)

অহ। ছি মা, ছি! কেন? তোমার কিসের অভাব, যে তুমি এমন ছ:খিত হলে?

তপ। (স্বগত) আহা, এ ব্রতে নৃতন ব্রতী কি না। স্কুরাং ব্রতের উদ্দেশ্য দেবতাকে না পেলে কি এ আর স্থির হতে পারে।

অহ। ছি। ছি। ও কি, মা ?

কৃষ্ণা। মা, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তোমরা আমাকে জলে ভাসিয়ে দিতে উত্তত হয়েছো ? (রোদন।)

অহ। বালাই! কেন মা ? তোমাকে জলে ভাসিয়ে দেবো কেন ? মেয়েরা কি চিরকাল বাপের ঘরে থাকে, মা ? (রোদন।)

তপ। বংদে, পক্ষিশাবক কি চিরকাল জন্মনীড়ে থেকে কালাতিপাত করে? এই যে তোমার মা, ইনি কেমন করে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে পতির গৃহে বাস কচ্যেন? তুমিও তো তাই করবে; তাতে আর ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণা। ভগবতি,——( রোদন।)

অহ। স্থির হও, মা স্থির হও। ছি, মা, কেঁদো না। (রোদন।)

কৃষ্ণা। মা, আমাকে এত দিন প্রতিপালন করে কি অবশেষে বনবাস দেবে ? (রোদন।)

তপ। মহিষি, ঐ যে মহারাজ এই দিকে আসচেন! উনি আপনাদের হজনকে এ দশায় দেখলে অত্যস্ত ছঃখিত হবেন। তা আপনি এক কর্মা করুন, রাজনন্দিনীকে লয়ে একটু সরে যান।

অহ। আয়, মা, আমরা এখন যাই।

ি অহল্যাদেবী ও কৃষ্ণার প্রস্থান।

তপ। (স্বগত) আমি ভেবেছিলাম, যে অনিজা, নিরাহার, কঠোর তপস্থা
—এ সকল সংসারমায়াশৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান করে। তা কৈ ? আমি যে দে
মুক্তি লাভ করেছি, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আহা। এঁদের
ছজনের শোক দেখলে স্থান্য বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘনিশাস ছাড়িয়া) হে
বিধাতঃ, এই মানবহাদয়ে তুমি যে ইন্দ্রিয়সকলের বীজ রোপণ করেছ, তাদের
নির্মাল করা কি মন্তয়ের সাধ্য ? বিলাপধ্বনি শুনলে যোগীক্ষেরও মন চঞ্চল
হরে উঠে।

# ( রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ।)

রাজা। ভগবতি, মহিষী না এখানে ছিলেন ?

তপ। আজ্ঞা, হাঁ! তিনি এই ছিলেন; বোধ হয়, আবার এখনি এলেন বল্যে।

রাজা। তাঁর সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কথা আছে। (পরিক্রমণ করিয়া) বোধ হয়, আপনিও শুনে থাকবেন, মরুদেশের অধিপতি রাজা মানসিংহ রায়ও কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ ইচ্ছায় আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন।

তপ। আজ্ঞা, হাঁ, শুনেছি বটে।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ সব কেবল আমার কপালগুণে ঘটে!

তপ। আজ্ঞা, সে কি, মহারাজ ? এমত ত সর্বত্তেই হচ্চো।

রাজা। ভগবতি, আপনি চিরতপিষনী, স্থতরাং এ দেশের লোকের চরিত্র বিশেষরূপে জানেন না। এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে ?

# ( वहनारातीत भूनः थरवन। )

প্রোয়সি, তোমার কৃষ্ণার বিবাহ যে স্বচ্ছেন্দে সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।

অহ। সে কি, নাথ ?

রাজা। আর বলবো কি বল ? এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের অধিপতি আবার রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়ে, আমাকে অমুরোধ কচ্যেন যে—

তপ। নরনাথ, তবে রাজনন্দিনীকে রাজা মানসিংহকেই প্রদান করুন না কেন ! তিনিও ত একজন সামাস্য রাজা নন——

অহ। জীবিতেশ্বর, এ দাদীরও এই প্রার্থনা।

রাজা। বল কি, দেবি ? রাজা জগৎসিংহ আমার এক জন পরম আত্মীয়; তাতে আবার তাঁর দৃতই আগে এসেছে; এখন আমি কি বলে তাঁকে এ বিষয়ে নিরাশ করি ? ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ) হে বিধাতঃ, তুমি এই যে প্রমাদ-অগ্নির স্তুর কলো, এ কি রক্তস্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুতে নির্বাণ হবে ?

অহ। প্রাণেশর, মহারাষ্ট্রপতি যে এতে হাত দেন, এর কারণ কি ? তিনি না স্বদেশে ফিরে যেতে উন্নত ছিলেন ?

রাজা। দেবি, তুমি সে নরাধমের চরিত্র ত ভাল করে জান না। সে ত এই চায়। একটা ছল ছুতা পেলে হয়।

তপ। ভাল, মহারাজ, তুমি যদি এ বিষয়ে সম্মত না হও, তা হলে মহারাষ্ট্রপতি কি করবেন ?

রাজা। তা হলে তার দম্মদল আবার দেশ পুট কত্যে আরম্ভ করবে। হায়! হায়। তাতে কি আর দেশে কিছু থাকবে? ভগবতি, আমার কি আর এখন সে অবস্থা আছে, যে আমি এমন প্রবল শক্রকে নিরস্ত করি?

তপ। মহারাজ, মা কমলার প্রসাদে আপনার কিসের অভাব ?

অহ। (রাজার হস্ত ধারণ করিয়া) নাথ, এতে এত উতলা হইও না। বোধ হচ্যে, ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে এ উদ্বেগ অতি ত্বায়ই শাস্ত হবে।

রাজা। মহিষি, তুমি ত রাজপুত্রী। তুমি কি জান না, যে এ বিবাহে আমি যাকে নিরাশ করবো, সেই তৎক্ষণাৎ অসিকোষ দূরে নিক্ষেপ করবে? প্রিয়ে, তোমার কৃষ্ণা কি সতীর মতন আপন পিতার সর্বনাশ কত্যে এসেছে? হায়, আমি বিধাতার নিকট এমন কি পাপ করেছি, যে তিনি আমার প্রতি এত প্রতিকৃল হলেন। আমার এমন অমূল্য রত্নটিও কি অনল হয়ে আমাকে দয় কত্যে লাগলো। আমার হাদয়নিধি হতে যে আমার সর্বনাশের স্কুনা হবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

অহ। (নিক্লতরে রোদন।)

তপ। ও কি ? মহিষি, আপনি কি করেন ?

অহ। ভগবতি, শমন কি আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন ? (রোদন।)

তপ। বালাই। তিনি আপনার শক্রতে স্মরণ করুন। মহারাজ, আজ্ঞা হয় ত, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই।

অহ। নাথ, আমার কৃষ্ণার এতে দোষ কি, বলুন দেখি ? বাছা ত আমার ভাল মন্দ কিছুই জানে না। মহারাজ, তাকে এমন করে বল্যে কি মায়ের প্রাণে সয় ?—বাছা, কেনই বা তোর এ অভাগিনীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল !— (রোদন।) রাজা। (হস্ত ধরিয়া) দেবি, আমার এ অপরাধ মার্জনা কর। হায়।
হায়। আমি কি নরাধম। আমার মতন ভাগাহীন পুরুষ, বোধ করি আর
নাই। এমন অমৃতও আমার পকে বিষ হলো। তা চল, প্রিয়ে, এখন
অন্তঃপুরে যাই। স্থাদেবও অস্তাচলে চললেন। (দীর্ঘনিশাস পরিত্যাগ
করিয়া) হে দিননাথ, তোমাকে যে লোকে এই রাজকুলের নিদান বলে; তা
তুমিও কি এর ত্থে মলিন হলে।

[ मकत्नत अश्वान।

# ( কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ।)

কৃষ্ণা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা। সে এক সময় আর এ এক সময়! আমি কেন বুথা আবার এখানে এপেম ? এ সকল কি আমার আর ভাল লাগে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! আমি এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর করে বনবিনোদিনী নাম দিয়েছিলাম। এই স্থচাক শমীবৃক্ষটিকে স্থী বলে বরণ করেছিলাম। (সচকিতে) ও কি ? আহা। স্থি, তুমি কি এ হতভাগিনীর হুঃখ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়চো ? কেন ? তুমি ত চিরস্থখিনী; তোমার খেদের বিষয় কি ? মলয়সমীরণ তোমার একান্ত অনুগত, সর্বাদাই ভোমার সঙ্গে মধুর স্বরে প্রেমালাপ কচ্যে, তা তুমি কি পরের ত্থে বুঝতে পার ? কি আ\*চর্যা। (চিন্তা করিয়া) হায়, হায়। এ মায়াবিনী যে কি কুলগ্নে এ দেশে এসেছিল, তা বলা যায় না। কি আশ্চর্যা! আমি বাঁকে কখন দেবি নাই; যাঁর নাম কখন শুনি নাই; যাঁর সহিত কখন বাক্যালাপ করি নাই; তাঁর জন্মে আমার প্রাণ অস্থির হয় কেন ? কেবল সেই দৃতীর কুহকেই আমার মন এত চঞ্চল হলো ? আহা ! আমি কেনই বাসে চিত্রপট দেখেছিলাম ? কেনই বা সে মনোহর মূর্ত্তি আমার দ্বাদপল্লে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম? লোকে বলে, যে সে মরুদেশ অতি বন্ধ্য স্থল ; সেখানে বস্থমতী না কি সর্বদা বিধবাবেশ ধরে থাকেন; কুসুমাদিরপ কোন অলঙ্কার পরেন না। কিন্তু কি আশ্চর্যা! আমার মনে সে দেশ যেন নলনকানন বোধ হচ্যে! আমি তার বিষয় যে কত মনে করি, তা আমার মনই জানে। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) একবার যাই, দেখিগে, সে দূতীর কোন অল্বেষণ পাওয়া গেল কি না! (পরিক্রমণ করিয়া সচকিতে ) এ কি ? এ উত্থান হঠাৎ এমন পদ্মগল্ধে পরিপূর্ণ হলো কেন ? (সভয়ে) কি আশ্চর্যা! আমি যে গতিহীন হলেম। আমার সর্বাঙ্গ যেন সহসা সিহরে উঠলো। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কি ? ও।ও। ও! (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি; আকাশে কোমল বাগ্য।)

# (বেগে তপস্বিনীর প্রবেশ।)

তপ। (স্বগত) কি সর্বনাশ। কি সর্বনাশ। (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) এ কি এ ? সর্বনাশ। ভাগো আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলাম। উঠ, মা, উঠ। এমন কেন হলো ?

কুষা। ( স্থভাবে ) দেবি, আপনি ঐ মিষ্ট কথাগুলিন আবার বলুন। আমি ভাল করে শুনি। কি বললেন ? আহা। "যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না।" আহা। এ অভাগিনীর কপালে কি এমন সুখ আছে ?

তপ। সে কি মা ? ও কি বলচো ? (স্বগত) হায়, হায়, দেখ দেখি, বিধাতার কি বিভ়ম্বনা। একে ত এ রাক্ষ্মী বেলা, তাতে আবার কৃষ্ণার নবযৌবন; কে জানে কার দৃষ্টি——

কৃষ্ণ। (উঠিয়া সমন্ত্রমে) ভগবতি, আপনি আবার এখানে কোণ্থেকে এলেন ?

তপ। কেন, মা, সে कि १

কৃষ্ণা। (চতুদ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্যা। ভগবতি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম, তা শুনলে আপনি একেবারে অবাক্ হবেন।

তপ। কি স্বপ্ন, মা ?

কৃষ্ণা। বোধ হলো, যেন আমি কোন স্থবর্ণমন্দিরে একখানি কমল-আসনে বসে রয়েছি, এমন সময়ে একটি পরম স্থুন্দরী স্ত্রী একটি পদ্ম হাতে করে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন,—বাছা, তুমি আমাকে প্রণাম কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই।

তপ। তার পর ?

কৃষ্ণা। আমি প্রণাম কল্যেম। তার পর তিনি বললেন,—দেখ, বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, স্থরপুরে তার আদরের সীমা নাই! আমি এই কুলেরই বধ্ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কর্ম কর, তা হলে আমারই মতন যশস্বিনী হবে!

তপ। তার পর, তার পর ?

কৃষ্ণ। উঃ, ভগবভি, আপনি আমাকে একবার ধরুন। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপচে।

তপ। কি সর্বনাশ! চল, মা, তুমি অন্তঃপুরে চল। এখানে আর কাজ নাই। দেখ, মা, আমাকে যা বললে, এ কথা তুমি আর কাকেও বলো না। (আকাশে কোমল বাত।)

কৃষ্ণ। আহাহা। ভগবতি, ঐ শুরুন।

তপ। কি সর্বনাশ! বংসে, আমি কি শুনবো?

কৃষ্ণা। সে কি, ভগবতি **? শুনলেন না, কেমন স্থুমধুর ধ্বনি** । আহা, হা !

তপ। চল, মা, এখানে আর থেকে কাজ নাই। তুমি শীভ্র করে এখান থেকে চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

# তৃতীয় গৰ্ভাঙ্ক

#### উদবপুর—নগরভোরণ।

( বলেন্দ্রসিংহ এবং কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ।)

বলে। রঘুবরসিংহ।----

প্রথ। (যোড়করে) কি আজ্ঞা, বীরবর ?

বলে। দেখ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে থেকো। আজ কাকেও এ নগরে প্রবেশ কত্যে দিও না।

প্রথ। যে আজা! আপনার বিনা অমুমতিতে, কার সাধ্য, এ নগরে প্রবেশ করে।

বলে। আর দেখ, যদি মহারাষ্ট্রপতির শিবিরে কোন গোলযোগ শুনতে পাও, তবে তংক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিও।

প্রথ। যে আজা।

বলে। (অবলোকন করিয়া স্বগত) এই মহারাষ্ট্রের শৃগালটা কি সামাস্ত ধূর্ত্ত। এমন অর্থলোভী, অহিতকারী নরাধম দম্ম কি আর ছটি আছে ? কিন্তু মানসিংহের সহিত এর যে সহসা এত সৌহার্দ্দি হলো, এর কারণ আমি কিছুই ব্যতে পারি নাই। (চিন্তা করিয়া) কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে। তা নৈলেও এমন পাত্র নয়, যে র্থা ক্লেশ স্বীকার করে। কৃষ্ণাকে যে বিবাহ কঙ্কক না কেন, ওর তাতে বয়ে গেল কি ?

ं [ थ्रञ्चान।

(নেপথ্যে) রণবাছ।---

দিতী। ভাল, রঘুবরসিংহ——

প্রথ। কিহে?

দ্বিতী। তোমাকে, ভাই, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো; তুমি না কি সর্ব্বদাই আমাদের সেনাপতি বলেশ্রুসিংহের নিকট থাকো; রাজসংসারের বৃত্তান্ত তুমি যত জান, এত আর কেউ জানে না।

প্রথ। হাঁ, কিছু কিছু জানি বটে। তা কি জিজ্ঞাসা করবে, বলই না ভনি।

দিতী। দেখ, ভাই, আমি শুনেছিলাম, যে এই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদের মহারাজের সন্ধি হয়েছিল; তা উনি যে আবার এসে থানা দিয়ে বসলেন, এর কারণ ?

প্রথ। সে কি ? তুমি।কি এর কিছুই শোন নাই ?

দ্বিতী। না, ভাই।

তৃতী। কৈ? আমরাত এর কিছুই জানি না।

প্রথ। মরুদেশের রাজা মানসিংহ, আর জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহ, উভয়েই আমাদের রাজনন্দিনীকে বিবাহ করবার আশায় দৃত পাঠিয়েছেন।

ভূতী। হাঁ। তাত জানি। বলি, এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের রাজা হাত দেন কেন !

প্রথ। আমাদের মহারাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, যে মেয়েটি জগৎসিংহকে দেন; কিন্তু এ রাজার সঙ্গে জগৎসিংহের চিরকাল বিবাদ; এঁর ইচ্ছা, যে মহারাজ রাজকুমারীকে মানসিংহকে প্রদান করেন।

দিতী। ভাল, ভাই, ইনি যদি বিবাহের ঘটকালি কত্যেই এসেচেন, তবে আবার সঙ্গে এত সৈক্ত সামস্ভের প্রয়োজন কি ? প্রথ। হা! হা! এও ব্ঝতে পাল্যে, না, ভাই ? এর মত ভিখারী ত আর ছটি নাই। এ ত এমনি গোলযোগই চায়। একটা কিছু উপলক্ষ হলেই, ছলে হোক, বলে হোক, এর ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হয়।

দিতী। তা সত্য বটে। তা আমাদের মহারাজ কি স্থির করেছেন, জান ? প্রথ। আর কি স্থির করবেন ? জয়পুরের রাজদূতকে বিদায় করবার অনুমতি দিয়েছেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে সাক্ষাৎ করবেন। তার পর বিবাহের বিষয় কি হয়, বলা যায় না।

তৃতী। ভাল, তৃমি কি বোধ কর, ভাই, যে জয়পুরের রাজা এতে চুপ করে থাকবেন ?

প্রথ। বলা যায় না। শুনেছি, রাজা না কি বড় রণপ্রিয় নন। তবু যা হউক, রাজপুত্র কি না ? এত অপমান কি সহা কত্যে পারবেন ?

তৃতী। ওহে, এ দিকে তৃজন কে আসছে, দেখ দেখি। প্রথ। সকলে সতর্ক হও হে। যেন মন্ত্রী মহাশয় বোধ হচ্যে।

#### ( সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ। )

সত্য। রঘুবরসিংহ——

প্রথ। (যোড়করে) আজ্ঞা।

সভা। স্বমঞ্ল ভ 📍

প্রথ। আজ্ঞা, হাঁ।

সত্য। আচ্ছা। (ধনদাদের প্রতি) মহাশয়, একটু এই দিকে আস্থন।

ধন। মন্ত্রী মহাশয়, এ কর্মটা কি ভাল হলো ?

সত্য। আজ্ঞা, ও কথা আর বলবেন না। মহারাজ্ব যে এতে কি প্রয়ন্ত কুন্ন, তা আপনিই কেন বুঝে দেখুন না। কিন্তু কি করেন ? এতে ত আর কোন উপায় নাই।

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, 🐿 কথা যথার্থ বটে। কিন্তু আমার, দেখছি, সর্ব্বনাশ হলো। আমি যে কি কুলগ্নে আপনাদের দেশে এসেছিলাম, তা বলতে পারিনে।

সত্য। কেন, মহাশয় ?

ধন। আর কেন মহাশয় ? প্রথমতঃ দেখুন, আমার যা কিছু ছিল, সে সব ঐ দস্থাদল লুটে নিলে। তার পর রাজা মানসিংহের দূতের হাতে আমি যে কি পর্যান্ত অপমান সহা করেছি, তা ত আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আবার— সত্য। মহাশয়, যা হয়েছে; হয়েছে। ও সব কথা আর মনে করবেন না। এখন অমুগ্রহ করে এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ করুন। মহারাজ এটি আপনাকে দিতে দিয়েছেন।

ধন। মহারাজের প্রসাদ শিরোধার্য। (অঙ্গুরীয় গ্রহণ।)

সত্য। মহাশয়, আপনি এক জন স্কুচতুর ময়য়। অতএব আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনি মহারাজ জগৎসিংহকে এ বিষয়ে ক্ষাস্ত হতে পরামর্শ দেবেন। এ আত্মবিচ্ছেদের সময় নয়। (চিন্তা করিয়া) দেখুন, আপনি যদি এ কর্ম কত্যে পারেন, তা হলে মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট পরিতৃষ্ট করবেন।

ধন। যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টার ক্রটি করবো না। তার পর জগদীশবের হাত।

সত্য। আমি কর্ম্মকারকদের প্রতি রাজ-আদেশ পাঠিয়েছি। আপনার পথে কোন ক্লেশ হবে না।

ধন। তবে আমি এখন বিদায় হই। সত্য। যে আজ্ঞা, আস্থুন তবে।

প্রিস্থান।

ধন। (স্বগত) দেখি দেকি, অঙ্গুরীটি কেমন ? (অবলোকন করিয়া) বাঃ, এটি যে মহারত্ম। এর মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা হবে। হা। হা। ধনদাসের ভাগ্য! মাটি ছুঁলে সোনা হয়। হা হা হা। যাকে বিধাতা বৃদ্ধি দেন, তাকে সকলই দেন। (চিন্তা করিয়া) এ বিবাহে কৃতকার্য্য হলেম না বলে যদি মহারাজ বিরক্ত হন, হলেনই বা; না হয়, ওঁর রাজ্য ত্যাগ করে অন্তত্তে গিয়ে বাস করবো। আর কি! আমার ত এখন আর ধনের অভাব নাই। হা! হা। বৃদ্ধিবলেই ধনদাস ধনপতি! তবে কি না, এই একটা বাধা দেখছি; বিঙ্গাসবতীর আশাটা তা হলে একবারে ছাড়তে হয়। যে মৃগ লক্ষ্য করে এত দিন বনে বনে পর্যাটন কল্যেম, তাকে এখন এক প্রকার আয়ত্ত করে কেমন করে ফেলে যাই। (চিন্তা করিয়া) কেন ? ফেলেই বা যাব কেন, আমি কি আর একটা বেখাকে ভুলাতে পারবো না! কত কত লোক স্বর্গকন্তাকে বশ করেছে, আর আমি কি একটা সামান্য বারাঙ্গনার মন: চুরি কত্যে পারবো না! হা। হা। তা দেখি কি হয়।

প্রথ। (অগ্রসর হইয়া) ওহে, তোমরা কেট এ লোকটিকে চেন ? দ্বিতী। চিনবোনা কেন ? ও যে জয়পুরের দূত। আঃ, এক দিন রাত্রে, ভাই, ও যে আমাকে কষ্টটা দিয়েছিল, তা আর কি বলবো ?

তৃতী। কেন! কেন!

দিতী। আমি, ভাই, পুরস্কারের লোভে মদনিকা বলে একটা মেয়েমানুষের তবে ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সমস্ত রাভটা ঘুরে ঘুরে মলেম, কিছুই হলোনা। শেষ প্রাভঃকালে বাসায় ফিরে যাবার সময় বেটা আমাকে কেবল চারটি গণ্ডা পয়সা হাতে দিয়ে বল্যে কি, যে তুমি মিটাই কিনে খেও। হা! হা! প্রথ। হা! হা! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ, রাত্রি যে প্রভাত হলো।

নেপথ্যে গীত।

[ ভৈরব<del>—</del>কাওয়ালী।]

যাইতেছে যামিনী, বিকসিত নলিনী।
প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে
প্রমোদিনী ভান্নভামিনী;
শশী চলিল তাই হেরে
বিষাদে বিমলিনী কুমুদিনী
অতি ছখিনী।
মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে
বিহলের মধুর স্বরে মোহিত করে
প্রমোদ ভরে বিপিনচরে,
নব তুণাসনে হরষিত মনোহরিণী।

তৃতী। ঐ শুনলে ত ! চল, আমরা এখন যাই। (নেপথ্যে রণবাছা।) প্রথা হাঁ——চল়——। ঐ যে আর এক দল আসচে।

ি সকলের প্রস্থান।

# চতুর্থাঙ্ক

# প্রথম গর্ভাঙ্ক

#### क्रभ्रभूव--वाक्रगृह।

### ( রাজা জগৎসিংহ এবং মন্ত্রী।)

রাজা। বল কি, মপ্তি ? এ সংবাদ ভোমাকে কে দিলে ?

মন্ত্রী। মহারাজ, ধনদাস হয় অত বৈকালে কি কল্য প্রাতে এসে উপস্থিত হবে। তার মুখে এ সকল কথা শুনলেই ত আপনি বিশ্বাস করবেন ?

রাজা। কি আপদ্। আমি কি আর তোমার কথায় অবিধাদ কচ্যি হে ? আমি জিজ্ঞাসা কচ্যি কি, বলি এ কথা তুমি কার কাছে শুনলে ?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমারই কোন চরের মুখে শুনেছি। সে অতি বিশাসযোগ্য পাত্র।

রাজা। বটে ? তবে রাজা ভীমসিংহ আমাকে অবহেলা কর্য্যে মানসিংহকেই ক্যাপ্রদান করবেন, মানস করেছেন ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, শুনেছি, যে রাজকুলপতি ভীমসিংহের আপনার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ; তিনি কেবল দায়গ্রন্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মহারাজ, আমি ত পূর্ব্বেই এ সকল কথা রাজসম্মুখে নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু আমার দৌর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে সময়ে ধনদাসের প্রামর্শ ই শুনলেন।

বাজা। আঃ, সে গত বিষয়ের অমুশোচনে ফল কি ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি ? তবে কি না, বিবেচনা করুন, ধনদাসই এই অনর্থের মূল। সেই কেবল স্বার্থ সাধনের জ্ঞান্তে এ রাজ্যের সর্বনাশটা কল্যে।

রাজা। কেন ? কেন ? তার অপরাধ কি ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমি আর কি বলবো ? ধনদাসের চরিত্র ত আপনি বিশেষরূপে জানেন না।

রাজা। কেন? কি হয়েছে, বল না।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, এ সকল কথা রাজসম্মুখে কওয়া আমার কোন মতেই উচিত হয় না। কিন্তু——

রাজা। কেন ? ধনদাসের এতে অপরাধটা কি ?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারী কৃষ্ণার প্রতিমৃর্ত্তি যে ও আপনাকে কেন এনে দেখায়, তা কি আপনি এখনও বৃঝতে পাচ্যেন না ?

বাজা। কৈ, না! কি কারণ, বল দেখি শুনি।

মন্ত্রী। এই বিবাহের উপলক্ষে একটা গোলযোগ বাধিয়ে আপনার উদর পূর্ণ করবে, এই কারণ, আর কারণ কি ? মহারাজ, ওর মত স্বার্থপর মামুষ কি আর হুটি আছে ?

রাজা। বটে ? তাই ও এ বিষয়ে এত উল্যোগী হয়েছিল ? আমি তখন বৃঝতে পারি নাই। আচ্ছা, ও আণে ফিবে আমুক। তা এখন এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, বল দেখি ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়:।

রাজা। (সরোষে) বল কি, মিন্তা । তুমি উন্মাদ হলে না কি । এমন অপমান কি কেউ কোথাও সহু কভ্যে পারে !—কেন, আমার কি অর্থ নাই !—সৈহু নাই ! না কি বল নাই !

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজলক্ষ্মীর প্রসাদে মহারাজের অভাব কিসের ?

রাজা। তবে আমাকে এতে ক্ষান্ত হতে বলচো কেন ? মান অপেক্ষা কি ধন না জীবন প্রিয়তর ? ছি! তুমি এমন কথা মুখেও আন! দেখ, প্রতি হুর্গপতিকে তুমি এখনই গিয়ে পত্র পাঠাও, যে তারা পত্রপাঠমাত্র সদৈত্যে এ নগরে এসে উপস্থিত হয়। আর দেখ—

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন-

রাজা। তুমি যে সে দিন ধনকুলসিংহের কথা বলছিলে, তিনি কে, আমাকে ভাল করে বল দেখি।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি মরুদেশের মৃত রাজা ভীমসিংহের পুত্র। কিন্তু তাঁর পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায়, কোন কোন লোক বলে যে তিনি বাস্তবিক ভীমসিংহের পুত্র নন।

রাজা। বটে । মরুদেশের বর্ত্তমান রাজা মানসিংহ ত গোমানসিংহের পুত্র। গোমানসিংহ ধনকুলসিংহের পিতামহ, বীরসিংহের কনিষ্ঠ ছিলেন; তা ধনকুলসিংহই মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কলিকালে কি আর ধর্মাধর্মের বিচার আছে ? যার শক্তি, তারই জয়। কুমার ধনকুলসিংহ কি আর রাজসিংহাসন পাবেন। রাজা। অবশ্য পাবেন! আমি তাঁকে মরুদেশের সিংহাসনে বসাবো! দেখ, মন্ত্রি, তুমি শীঘ্র গিয়ে পত্র লেখ। মানসিংহের এত বড় যোগ্যতা, যে সে আমার বিপক্ষতা করে। এখন দেখি, সে আপন রাজ্য কি করে রাখে।

মন্ত্রী। মহারাজ,——

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি ? যাও——

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এই মহৎকুলের প্রসাদে মনুয়ুত্ব লাভ করেছি। আপনার স্বর্গীয় পিতা——

রাজা। আঃ! কি উৎপাত! আমি কি আর তোমাকে চিনি না; মন্ত্রি, তুমি যে আমাকে আপন পরিচয় দিতে আরম্ভ কল্যে ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা নয়। তবে কি না আমার পরামর্শে এ বিষম কাণ্ডে সহসা প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না।

রাজা। মন্ত্রি, মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়; কিন্তু অপ্যশঃ চিরস্থায়ী। আমি যদি এ অপমান সহ্য করি, তা হলে ভবিষ্যতে লোকে আমাকে কাপুরুষের দৃষ্টাস্তস্থল করবে। বরঞ্চধনে প্রোণে মরবো, সেও ভাল, কিন্তু এ কথাটি যেন কেউ না বলে, যে অম্বর-অধিপতি মরুদেশের রাজার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। ছি! ছা। আমার সে অপ্যশঃ হতে সহস্রগুণে মরণ ভাল। তা তুমি যাও।

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যে আজ্ঞা, মহারাজ! (স্থগত) বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? হায়! হায়। ছট ধনদাসটাই এই অনর্থ ঘটালে!

প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) এই ত আর এক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এত দিন রাজভোগে মত্ত ছিলাম, এখন একটু পরিশ্রমই করে দেখি। তরবার চিরকাল কোষে আবদ্ধ থাকলে মলিন ও কলঙ্কিত হয়। (চিন্তা করিয়া) যা হউক, ধনদাসকে এবার বিলক্ষণ দণ্ড দিতে হবে। আমি যত কুকর্ম করেছি, সকলেতেই ঐ ছুষ্ট আমার গুরু। ওঃ। বেটার কি চমৎকার বৃদ্ধি। তা দেখি, এবারও কি হয় ?

# দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

#### অমপুর-বিলাদবভীর গৃহ।

# ( বিলাসবতী এবং মদনিকা।)

বিলা। বাঃ, ভোর, ভাই, কি বৃদ্ধি ? ধন্য যা হউক।

মদ। (সহাস্থাবদনে) দে বড় মিছা কথা নয়! আমি উদয়পুরে যে সকল কাণ্ড করে এসেছি, তা মনে হলে আপনা আপনি হেদে মত্যে হয়। হা! হা! হা!

বিলা। তাই ত ! কি আশ্চর্যা! ভাল, ধনদাস কি তোকে যথার্থ ই চিনতে পারে নাই !

মদ। তা পারলে কি ও আমাকে আর এ অঙ্গুরীটি দিত ?

বিলা। ভাল, ভাই, তুই লোকের কাছে কি বলে আপনার পরিচয়টা দিতিস্ ।
মদ। কেন ? উদয়পুরের লোককে বলতেম, আমার জয়পুরে বাড়ী।
আর জয়পুরের লোককে বলতেম, আমার উদয়পুরে বাড়ী। আর থেখানে
দেখতেম, তুই দেশেরই লোক আছে, দেখানে আদতে থেতেম না।

বিলা। বাঃ, তোর কি বুদ্ধি ভাই।

মদ। হা! হা। রাজমন্ত্রী, রাজা মানসিংহের দূত, রাজকুমারী, আমি কার সঙ্গে না দেখা করেছি ? আর কত বেশ যে ধরতেম, তার আর কি বলবো ?

বিলা। তাই ত ? ভাল, মদনিকে, রাজকুমারী কৃষ্ণা না কি বড় সুন্দরী ?

মদ। আহা। সুন্দরী বল্যে সুন্দরী গুও কথা, ভাই, আর জিজ্ঞাসা করো
না। আমি বলি, এমন রূপলাবণ্য পৃথিবীতে আর কোথায়ও নাই!
(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

বিলা। ও কি লো ? তুই যে একবারে বিরসবদন হলি ? কেন ? তিনি কি এতই তোর মন: ভূলিয়েছেন ? ই ! ই ! অবাক্ কল্যে মা !

মদ। ভাই, বলবো কি ? রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কথা মনে হলে প্রাণ যেন কেঁদে উঠে। আহা। সে মুখ যে একবার দেখে, সে কি আর ভুলতে পারে।

বিলা। বলিস্ কি লো ? তিনি কি এমন স্থলরী ? কি আশ্চর্যা। আয়, ভাই, আমরা এখানে বসি। তবে আমাকে রাজকুমারীর কথাটা ভাল করে বল দেখি, তনি।

মদ। কেন ? তাঁর কথা শুনে আর তোমার কি উপকার হবে, বল ? বিলা। কে জানে, ভাই ? তোর মুখে তাঁর কথা শুনে আমার এমনি ইচ্ছা হচ্যে, যে উদয়পুরে গিয়ে তাঁকে একবার দেখে আদি।

মদ। যে, ভাই, কৃষ্ণকুমারীকে কখন দেখে নাই, বিধাতা তাকে বুথা চক্চঃ
দিয়েছেন।—সে যাক মেনে, এখন মহারাজ কদিন এখানে আসেন নাই, বল
দেখি।

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্? আজ তিন দিন।

মদ। বটে ? তবে তিনি ধনদাসের ফিরে আসবার দিন অবধি আর এখানে আসেন নাই। বাধ করি, তিনি এ বিবাহের বিষয়ে বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তা হবেনই ত। তাঁর দূতকে আমি যে জুতো খাইয়ে এসেছি,—হা। হা। ধনদাস, ভাই, আর এ জন্মেও কারো ঘটকালি করবে না। হা। হা। হা।

विना। हा। हा। हा। वाथ इस ना।

মদ। দেখ, দখি, মহারাজ, বোধ করি, আজ এখানে আসবেন এখন। তা তুমি, ভাই, যদি তাঁকে আজ পায়ে না ধরিয়ে ছাড়, তবে আমি আর এ জন্মে ডোমার সঙ্গে কথা কইবো না।

বিলা। ও মা, সে কি লো? ছি। ছি। তাও কি কখন হয় ?

মদ। হবে না কেন ? বৃদ্ধি থাকলেই সব হয় ? এই যে এসো না, তোমাকে, না হয়, মানভঙ্গের পালাটা অভিনয় করে দেখিয়ে দি। (উপবেশন) আমি যেন মানিনী নায়িকা, বসে আছি; তুমি নায়ক হয়ে এসে আমাকে সাধ। (বদনাবৃত্তকরণ।)

বিলা। হা! হা! বাশ লো বেশ। তুই, ভাই, কত রঙ্গই জানিস্? তা আমি এখন কি করবো, বল ?

মদ। (গাত্রোত্থান করিয়া) কি আপদ্। তুমিই না হয়, মান করে বদো। আমি নায়ক হয়ে সাধি!

বিলা। (উপবেশন করিয়া) আচ্ছা—এই আমি বসলেম।

মদ। এখন মান কর।

বিলা। এই কল্যেম। (বদনাবৃতকরণ:)

মদ। হে স্থন্দরি, তোমার বদনশশীকে অভিমানরূপ রাত্ত্রাদে দেখে আজ আমার চিত্তচকোর——— विला। दा। दा। दा।

মদ। ছি! ছি! ও কি? এ ত সব .নষ্ট কল্যে।—এমন সময়ে কি হাসতে হয় ?

বিলা। ঐ না, মহারাজ এই দিকে আসচেন ?

মদ। তাই ত। দেখো, ভাই, মহারাজ এলে যেন এমন করে হেসে উঠ না। আমি এখন যাই। এত দিনের পর আজ ধনদাদের মাথা ধাবার যোগাড় হয়েছে।

[ প্রস্থান।

## ( রাজা জগৎসিংহের প্রবেশ। )

রাজা। (স্বগত) আজ তিন দিন এখানে আসি নাই। আর কেমন করেই বা আসবো? আমার কি আর নিশ্বাস ত্যাগ করবার সাবকাশ ছিল।— এ তিন দিনে প্রায় নক্ষই হাজার সৈত্য এসে এ নগরে একত্র হয়েছে। আর ধনকুলসিংহও প্রায় আট, দশ হাজার লোক সঙ্গে করে আসচেন। শত সহস্র বার। দেখি, এখন মানসিংহ আপন রাজ্য কেমন করে রক্ষা করে? সে যাক। এ গৃহে ত পুল্প-ধয়ুঃ আর পঞ্চ শর ব্যতীত অন্য কোন অন্তের কথা নাই। এ ভগবান্ কন্দর্পের রণভূমি! তা কই, বিলাসবতী কোথায়! (প্রকাশে) ওহে, বসস্ত এলে কি কোকিল নীরবে থাকে? (অবলোকন করিয়া) এই যে—কেন প্রিয়ে, তুমি এত বিরসবদন হয়ে বসে রয়েছো কেন? এ কি——এ কয়েক দিন না আসাতে তুমি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছ? (নিকটে উপবেশন।) দেখ, ভাই, তুমি কখন এমন ভেবো না, যে আমি সাধ করে তোমার কাছে আসি নাই।—কি আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে কথা কইলে কি, ভাই, তোমার জাত যাবে? একটা কথাই কও। এ কি? একবারে নিস্তর্ক!—তা তুমি যদি ভাই, আমার সঙ্গে একাস্তই কথা না কবে, তবে বল, আমি ফিরে যাই। আমি শত সহস্র কর্ম্ম ফেলে রেখে তোমার এখানে এলেম, আর তুমি নীরব হয়ে বসে রইলে।

বিলা। যাও না কেন; আমি কি তোমাকে বারণ কচ্চি। १

রাজা। কেন, ভাই, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি আমার উপর আজ এত দয়াহীন হলে ?

রাজা। তুমি, দেখছি, ভাই, আমার উপর যথার্থ ই রেগেছো।—ছি!
ও কি ? তুমি যে আবার নীরব হলে ? দেখ, যে ব্যক্তি এত অমুগত, তার
উপর কি এত রাগ করা উচিত ? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) আহা! এমন স্থমধুর
ধ্বনি শুনলেও কি তোমার আর রাগ যায় না ?

(নেপথ্যে গীত।)

[ काकीक्ष्मा—यः।]

মনে বুঝে দেখ না,

এ মান সহজে যাবে না,

তা কি জান না ?

যে করে তোমারে যতন অতি,
চাতুরী তাহার প্রতি;
তার প্রতীকার, না হলে আর

কোন কথা কবে না!

যে দোষে তোমার মনোমোহিনী

হয়েছে অভিমানিনী,

সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,
পায়ে ধরে সাধনা।

রাজা। হা! হা! হা! সত্য বটে! দেখ, ভাই, তোমার স্থীরা আমাকে বড় সংপরামর্শ দিচ্যে। তা এসো, তোমার পায়েই ধরি। এখন তুমি আমার সব দোষ ক্ষমা কর। (পদধারণ।)

বিলা। (ব্যগ্রভাবে) করেন কি, মহারাজ ?ছি!ছি! আমি কেবল আপনার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছিলেম ৰৈ ত নয়। বলি দেখি, মহারাজ নারীর মান রাখেন কিনা।

রাজা। আর, ভাই, পরিহাস। ভাগ্যে ভোমার রোগের ঔষধ পেলেম, ভাই রক্ষা।——যা হউক, এখন ত আমাদের আবার ভাব হলো ? বিলা। কেন, সথে, আমাদের ত ভাবের অভাব কখনই ছিল না।

## ( মদনিকার পুনঃ প্রবেশ।)

রাজা। আরে এসো! দেখ, স্থি, ভোমাকে দেখলে আমার ভয় হয়। মদ। ও মা!—সে কি, মহারাজ ? আপনি কি কথা মাজা করেন ? রাজা। তুমি, সখি, মদন-কেতু। তুমি যে স্থানে বায়্-চালনা কত্যে থাক, সেথানে কি আর রক্ষা থাকে। অনবরত কামদেবের রণভেরি বাজতে থাকে, প্রমাদ-প্রেমযুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর পঞ্চশরের আঘাতে লোকের প্রাণ বাঁচান ভার হয়ে উঠে।

মদ। আপনার তার নিমিত্তে চিস্তা কি, মহারাজ ? আপনি যদি মদনের শেলাঘাতে পড়েন, তার উচিত ঔষধ আপনার কাছেই ত রয়েছে। এমন বিশল্যকরণী থাকতে আপনার ভয় কি ?

রাজা। হা! হা! সাবাশ্, দখি, ভাল কথা বলেছো। তুমি, ভাই, সরস্বতীর পিতামহী!—যা হউক, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও। (স্বর্ণহার প্রদান।)

মদ। (প্রণাম করিয়া) আমি মহারাজের এক জন কুত্র দাসী মাত।

রাজা। বসো। (মদনিকার উপবেশন।) দেখ, স্থি, তুমি ধনদাসের বিষয়ে আমাকে যে সকল কথা বলছিলে, সে কি সত্য ?

মদ। মহারাজ, আপনি যদি এ দাসীর কথায় প্রত্যে না করেন, আমার স্থীকে বরং জিজ্ঞাসা করুন

রাজা। ধনদাস যে পরম ধূর্ত্ত আর স্বার্থপর, তা আমি এখন বিলক্ষণ টের পেয়েছি; কিন্তু ওর যে এত দূর সাহস, এ, ভাই, আমার কখনই বিশাস হয় না।

মদ। মহারাজ, স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে শুনলে ত আপনার বিশ্বাস হবে ? রাজা। হাঁ! তা হবে না কেন ? এর অপেক্ষা আর সাক্ষ্য কি আছে! মদ। আজ্ঞা, তবে আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

विना। नत्रनाथ, इष्टे धनमामरे এ मव अनर्वात मृन।

রাজা। তার সন্দেহ কি ? আমার এ বিবাহে কি প্রয়োজন ছিল ? বিশেষতঃ ( হস্ত ধরিয়া ) বিশেষতঃ, তুমি থাকতে, ভাই, আমি কি আর কাকেও ভাল বাসতে পারি।

বিলা। ঐ তো, মহারাজ, এই সকল মধু-মাখা কথা কয়েই আপনার। কেবল আমাদের মনঃ চুরি করেন। (নিকটবর্ত্তিনী হুইয়া) যথার্থ বলুন দেখি, মহারাজ, এ বিবাহে আপনার এখনও মন আছে কি না ? রাজা। রাম বল। এ বিবাহে আমার কি আবশুক । ভবে কি না, ধনদাসের মন্ত্রণা শুনে আমার, ভাই, অহি-ম্যিকের ব্যাপার হয়েছে, মানটা ত রক্ষা করা চাই। সেই জন্মেই এ সব উল্লোগ——

## ( মদনিকার পুনঃ প্রবেশ।)

মদ। মহারাজ, আপনি সম্বর এই দিকে একবার পদার্পণ কল্যে ভাল হয়। ধনদাস আসচে। (বিলাসবতীর প্রতি) ভাই, এখন মহারাজকে একবার প্রমাণটা দেখিয়ে দেও। (রাজার প্রতি) আস্থন তবে, মহারাজ।

রাজা। (উঠিয়া) আচ্ছা, তবে চল। তুমি যেখানে যেতে বল, সেখানেই যাব। এমন মাজির হাতে নৌকা দেব তার ভয় কি ? (উভয়ের অন্তরালে অবস্থিতি।)

বিলা। (স্বগত) ধনদাস ধ্র্তিরাজ, কিন্তু মদনিকা আজ যে ফাঁদ পেতেছে, তাথেকে এ শৃগাল ভায়ার নিস্কৃতি পাওয়া হুদ্ধর।

## ( धनमारमत श्रादभ । )

এসো, এসো, ধনদাস, বসো। তবে, ভাই, ভাল আছ ত ?

ধন। (বসিয়া) আর, ভাই, ভাল ? কেমন করে ভাল থাকবো, বল ? উদয়পুর থেকে ফিরে আসা অবধি, মহারাজ একবারও আমাকে রাজসম্মুখে ডাকেন নাই। আর কত লোকের মুখে যে কত কথা শুনি, তার আর কি বলবো ? তবে তুমি যে আমাকে মনে রেখেছো, এই ভাল।

বিলা। গগন কি, ভাই, চিরকাল মেঘাবৃত থাকে ?

ধন। না, তা ত থাকে না। তবে কি না তুমি যদি, ভাই, আমার এ মেঘারত গগনের পূর্ণশনী হও, তা হলে আমাকে আর পায় কে ?

মদ। (জনাস্তিকে) মহারাজ, শুনছেন।

রাজা। (জনাস্তিকে) চুপ----

ধন। (স্বগত) মদনিকা না হবে ত সহস্র বার আমাকে বলেচে, যে বিলাসবতী মনে মনে আমাকেই ভাল বাসে। আর এর ভাব ভিলি দেখলে সে কথাটায় এক প্রকার বিলক্ষণ বিশ্বাসও হয়। প্রকাশে) ভূমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে ? আমি যেঁ ভোমাকে কত ভালবাসি, তা কি ভূমি জান না ?

বিলা। ( ব্রীড়া-সহকারে ) তা ভাই, আমি কেমন করে জানবো ?

ধন। সে কি, ভাই ? তুমি কি এও জান না, যে ভেক সর্বাদা কমলিনীর সহিত সহবাস করে বটে, কিল্ক সে ফুল যে কি সুধারসের আকর, তা কেবল মধুকরই জানে। তুমি যে কি পদার্থ, তা কি গাড়ল রাজাগুলার কর্ম বোঝা ? হা! হা! হা! হা!

রাজা। (জনান্তিকে) শুনলে ? শুনলে বেটার স্পর্দার কথা ? ইচ্ছা হয় যে, এ নরাধমের মাথাটা এই মুহুর্ত্তেই কেটে ফেলি। (অসি নিজোষ করণে উল্লভ।)

মদ। (জনান্তিকে) ও কি মহারাজ ? আপনি করেন কি ? ( হস্ত ধারণ।)

ধন। দেখ, বিলাসবতি,----

বিলা। কি বল, ভাই ?

ধন। আমি ভাই, তোমার নিভাস্ত চিহ্নিত দাস, আর আমি এ রাজসংসারে কর্ম করে যা কিছু সংগ্রহ করেছি, সে সকলই তোমার। (স্বগত) এ মাগীর কাছে রাজদত্ত যে সকল বহুমূল্য রত্ন আছে, তার কাছে সে কোথায় লাগে ? তা একে একবার হাত করবার কি ? এ দেশ থেকে একে একবার নে যেতে পাল্যে হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে ?

বিলা। আমি আর কি বলবো ?

ধন। দেখ, কাল সকালে তো রাজা সৈতা লয়ে মরুদেশ আক্রমণ কত্যে যাত্রা করবে। তা সে শস্ত্রবিভায় যত নিপুণ, তা কারই অগোচর নাই! রণভূমি দেখে মূর্চ্ছা না গেলে বাঁচি। হা! হা! তা আমি বেশ জানি, এমন ভীত মানুষ তো আর তৃটি নাই।

রাজা। (জনান্তিকে) কি! বেটা এত বড় কথা আমাকে বলে! (মারিতে উগ্রত।)

মদ। (ধরিয়া জনান্তিকে) করেন কি, মহারাজ । একটু শান্ত হউন, আরো কি বলে, শুহুন না।

ধন। আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্যে, যে হয় এ যুদ্ধে মারা যাবে, নয় মুখে চূণকালি নিয়ে দেশে ফিরে আসবে।——

রাজা। (জনান্তিকে) ভাল, দেখি, কার মুখে চ্ণ কালি পড়ে। কৃতন্ন! পামর!

ধন। তা তুমি যদি, ভাই, বল, তবে আমি সব প্রস্তুত করি। চল, আমরা কাল ছজনে এ দেশ থেকে চলে যাই। ও অধম কাপুরুষের কাছে থাকলে ভোমার আর কি উপকার হবে ? বালির বাঁধের ভরদা কি বল ? রাজা। (অগ্রসর হইয়া সরোধে ধনদাসের গলদেশ আক্রমণ করিয়া) রে ত্বাচার নরাধম দাসীপুত্র। এই কি তোর কৃতজ্ঞতা। তুই যে দেখচি, চির-উপকারী জনের গলায় ছুরি দিতে পারিস্।

ধন। (সভয়ে) কি সর্বনাশ। ইনি যে এখানে ছিলেন, তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। কি হবে ? কোথায় যাব ? এই বাবে গেলেম, আর কি ? এই ছম্চারিণী মাণীই আমাকে মজালে।

রাজা। তোর মুখে যে আর কথাটি নাই ? তুই যে কেমন লোক, তা আমি এত দিনের পর টের পেলেম। তোর অসাধ্য কর্ম নাই। তা বসুমতী এমন ত্রাচার পাষণ্ডের ভার আর সহ্য করবেন না। (অসি নিজোষ।)

বিলা। (সসম্ভমে রাজার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ, করেন কি ? ক্রমা দেন। এ ক্ষুদ্র প্রাণীর শোণিতে আপনার অসি কলঙ্কিত হবে মাত্র। সিংহ কখন শৃগালকে আক্রমণ করে না। তা মহারাজ, আমাকে এর প্রাণটি ভিক্ষা দেন।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার কথার অন্তথা কত্যে পারি না। আচ্ছা, প্রাণদণ্ড করবো না। (অসি কোষস্থ করিয়া) কিন্তু যাতে আমাকে ওর মুখাবলোকন কত্যে না হয়, এমন দণ্ড বিধান করা আবশ্যক।——রক্ষক ?——

নেপথ্য। মহারাজ !

## ( রক্ষকের প্রবেশ।)

রাজা। দেখ্, এ ছরাচারকে নগরপালের নিকট এই মুহূর্ত্তে লয়ে যা। আর তাকে বল্গে, যে এর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গালে চৃণ কালি দিয়ে, একে দেশান্তর করে দেয়। আর এর যা কিছু সম্পত্তি আছে, সব দরিত্র বাহ্মণদিগকে বিতরণ করে।

রক্ষ। যে আজ্ঞা, ধর্মাবভার! (ধনদাসের প্রতি) চল,——

ধন। ( কর্যোড়ে সজল নয়নে ) মহারাজ——

রাজা। চুপ, বেহায়া। আর আমি তোর কোন কথা শুনতে চাইনে। নে যা একে। ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।

तक। हन।

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আহা! প্রাণটা বেঁচেছে যে, এই রক্ষা! এখনই ভায়ার লীলা সম্বরণ হয়েছিল আর কি। হা! হা! যা হউক, ইতুর ভায়া সমস্ত রাত্রি চুরি করে করে খেয়ে, শেষ রাত্রে ফাঁদে পড়েছেন। হা! হা! হা!

বিলা। এ সব, ভাই, ভোরই কৌশলে ঘটলো। যা হউক, মহারাজ যে ওর প্রাণটি দিলেন, এই পরম লাভ। তবে কি না, মহারাজের চোক্ ছটি যে এত দিনে খুল্লো, এও আহলাদের বিষয়।

রাজা। এ গুরাচার আমাকে যে সব কুপথে ফিরিয়েছে, তা মনে হলে লজ্জা হয়! কিন্তু কি করি, কেবল তোমার অন্তুরোধে ওটাকে অল্প দণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিতে হলো।

নেপথ্যে। (রণবাজ) (মহারাজের জয় হউক) (রাজকুমারের জয় হউক)।

রাজা। (সচকিতে) বোধ হয়, কুমার ধনকুলসিংহ এসে উপস্থিত হলেন। প্রিয়ে, এখন আমাকে বিদায় দিতে হবে। আমাকে এখন যেতে হলো।

বিলা। সে কি, মহারাজ ? এত শীঘ্র ? তবে আবার কখন দেখা হবে, বলুন ?

রাজা। তা ভাই, কেমন করে বলবো? আমি কাল প্রাতেই যুদ্ধে যাত্রা করবো। যদি বেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচেৎ এ জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো। (হস্ত ধরিয়া) দেখ, ভাই, যদি আমি মরেই যাই, তা হলে আমাকে নিতান্ত ভুল না, একবার মনে করো, আর অধিক কি বলবো।

विना। (निकखरत (तामन।)

মদ। (সজল নয়নে) বালাই, মহারাজ, এমন কথা কি মুখে আনতে আছে!

রাজা। সখি, এ বড় সামান্ত ব্যাপার ত নয়। পৃথিবীর ক্ষত্রিয়-কুল এ রণক্ষেত্রে একত্র হবে। সে যা হউক। এখন এসো, বিলাসবভি, আমাকে হাস্তমুখে বিদায় দাও এসে।

মদ। এসো, দখি, মহারাজের সঙ্গে দ্বার পর্যান্ত যাই। আর কাঁদলে কি হবে, ভাই ! এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যে মহারাজ যেন ভালয় ভালয় স্বরাজ্যে ফিরে এসেন।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্গ

# জমপুর—নগরপ্রান্তে বাজপথ-সমুধে দেবালয়। দেবালয়ের গৰাক্ষ্বারে বিলাসবতী এবং মদনিকা।

মদ। আর কেন, সখি ? চল, এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাক্গে, বেলা প্রায় তুই প্রহর হলো। বিশেষ দেবদর্শনের ছলে এখানে এসেছি, আর এখানে থাক্লে লোকে বলবে কি ?

त्नभरथा। ( त्रनवाछ।)

বিলা। ঐ শোন্লো, শোন্। মহারাজ বুঝি আবার ফিরে আসচেন।

মদ। তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে। ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, কে আসচে ?

বিলা। সখি, আমি চক্ষের জলে একবারে যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা কৈ ? আমি ত কাকেও দেখতে পাচিচ না।

মদ। এখন, ভাই, কাঁদলে আর কি হবে ? ঐ দেখ, মন্ত্রী মহাশয় আসচেন।

## ( नौरह मङ्जोत्र थरवम । )

মন্ত্রী। বিধাতার নির্বেশ্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে ? হার, একটা তুচ্ছ অগ্নিকণা এ ঘোরতর দাবানল হয়ে জলে উঠলো ! আহা, এতে যে কত স্থুন্দর তরু আর কত পশু পক্ষী পুড়ে ভশ্ম হয়ে যাবে, তার কি আর সংখ্যা আছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) এখন আর আক্ষেপ করা বৃথা! এ জলস্রোতঃ যখন পর্ববিত থেকে বেরিয়েছে, তখন এর গতি রোধ করা কার সাধ্য ? (নেপথ্যাভিমুখে) এ কি ? অর্জুনসিংহ, তোমার দল যে এখনও এখানে রয়েছে ?

নেপথ্যে। আজ্ঞা, এই আমরা চললেম আর কি।

মন্ত্রী। কি সর্বনাশ! ভোমার কি কিছুমাত্র ভয় নাই ? এ কি ? এ সব ময়দার গাড়ী এখনও পড়ে রয়েছে ?

নেপথ্য। মহাশয়, গরু পাওয়া ভার।

মন্ত্রী। (কর্ণ দিয়া) অঁয়া——কি বললে ? গরু পাওয়া ভার! কি সর্বনাশ! ভোমরা তবে কি কভ্যে আছ ? নেপথো। উঠ হে, উঠ, শীঘ্র করে গাড়ী গুলন যুতে ফেল।

ঐ। আজা, এই হলো আর কি ?

ঐ। ও হে বাভকরেরা, তোমরা ঘুমুতে লাগলে না কি? বাজাও। বাজাও!

ঐ। মহাশয়, আশীর্কাদ করুন, এই আমরা চললেম। বাজাও হে, বাজাও।

ঐ। (রণবাভা) মহারাজের জয় হউক!

মন্ত্রী। (স্বগত) দেখিগে, আর কোন্দল কোথায় কি কচ্যে । আঃ, এ সব কি একজন হতে হয়ে উঠে । ভগবান্ সহস্রলোচন পারেন কি না, সন্দেহ; আমার ত ছই চক্ষু: বৈ নয়।

[ প্রস্থান।

বিলা। মদনিকে, চল, ভাই, আমরা ওই ময়দার গাড়ীর পেছনে পেছনে মহারাজের নিকট যাই।

মদ। তুমি, সখি, পাগল হলে না কি ? চল বরং বাড়ী যাই। দেখ, বেলা প্রায় তুই প্রহরের অধিক হলো। এখন রাজহংসীরা সরোবরে ভেসে গা শীতল কচ্যে। তা আমাদের আর এখানে থাকা উচিত হয় না।

বিলা। আমার কি আর, ভাই, ঘরে ফিরে যেতে মনঃ আছে ?

মদ। হা! হা! হা! তুমি, ভাই, কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ কল্যে নাকি?
হা! হা! হা! সখি, কৃষ্ণ বিনে এ পোড়া প্রাণ আর বাঁচে না। হা! হা!
হা! ওহে রাধে! এ যমুনা-পুলিনে বসে একলা কাঁদলে আর কি হবে?
তোমার বংশীবদন যে এখন মধুপুরে কুজা সুন্দরীকে লয়ে কেলি কচ্যেন। হা!
হা! হা!

বিলা। ছি; যাও মেনে, ভাই! ও সব তামাসা এখন আর ভাল লাগেনা।

মদ। এ কি ? ধনদাস না ?

## ( भीटि मित्रिक्टरिंग धनमारमत अदिम । )

ধন। (চতুদ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল। আমি এত কাল রাজসংসারে থেকে নানাবিধ সুথ ভোগ করে, অবশেষে অন্নাভাবে কুধাতুর কুরুরের স্থায় আমাকে কি দারে দারে ফিরতে হলো ? তা তোমারই বা দোষ কি ? আমারই কর্মের দোষ। পাপকর্মের প্রতিফল এইরূপেই ত হয়ে থাকে। হায়! হায়! লোভমদে মত্ত হলে লোকের কি আর জ্ঞান থাকে ? তা না হলে রঘুপতি কি সীতাকে ফেলে স্থবর্ণ-মৃগের অনুসরণ কত্যেন ? এই লোভমদে মত্ত হয়ে আমি যে কত কুকর্মা করেছি, তার সংখ্যা নাই। (রোদন)। প্রভু, আমার অশ্রুজন দিয়া তুমি আমার পাপপক্ষে মলিন আত্মাকে ধৌত কর! (রোদন)। হায়! হায়! আমার যদি এ জ্ঞান পূর্বের হতো, তবে কি আর আমার এ তুর্দিশা ঘটতো।

মদ। আহা। সথি, শুনলে ত ? দেখ, সখি, ধনদাসের দশা দেখে আমার যে কি পর্যান্ত হংখ হচ্যে, তা আর কি বলবো ? তুমি, ভাই, এখানে একটু থাক, আমি গিয়ে ওর সঙ্গে গোটা হুই কথা কয়ে আসি।

[ প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) ধনসঞ্চয়ের নিমিত্তে লোকে কি না করে ? কিন্তু সে ধন কারো সঙ্গে যায় না। হায়, এ কথাটি যে লোকে কেন না বোঝে, এই আশ্চর্য্য। এই যে আমি এত করে একগাছি রত্নমালা গেঁথেছিলাম, সে গাছি এখন কোথায় গেলো ? কে ভোগ করবে ? হাঃ।

## ( মদনিকার প্রবেশ। )

মদ। ধনদাস যে।

ধন। আঁগা—কেন—কে ও ? মদনিকা ? (স্বগত) আরো কি যন্ত্রণা বাকি আছে ? (প্রকাশে) দেখ, ভাই, আমি যত দূর দণ্ড পেতে হয়, তা পেয়েছি, তা তুমি আবার—

মদ। না, না, তোমার ভয় নাই। আমি তোমার আর কোন মন্দ করবো না। তোমার হৃংথে আমি যে কি পর্যাস্ত হৃংথী হয়েছি, তা তোমাকে আর কি বলবো ? ধনদাস, আমি, ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ বটে—হাজার হউক, পরের হৃঃথ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়। তা, ভাই, যা হবার হয়েছে, এখন এই নাও, আমি তোমাকে এই অঙ্গুরীটি দিলেম।

ধন। (সচকিতে) আঃ, এ অঙ্গুরীটি, ভাই, তুমি কোথা পেলে?

মদ। কেন ? তুমিই যে আমাকে দিয়েছিলে। এখন ভূলে গেলে না কি ? উদয়পুরের মদনমোহনকে তোমার মনে পড়ে কি ? ( ঈষৎ হাস্ত।) ধন। আঁগ-কাকে বললে, ভাই ?

মদ। মদনমোহনকে—যে ভোমাকে মদনিকাকে দেখাতে চেয়েছিল। আজ তা হলো ত ? এই দেখ—আমিই সেই মদনিকা!

ধন। তুমি কি তবে উদয়পুরে গিয়েছিলে ?

মদ। আর কেমন করে বলবো ? আমি না হলে এ সকল ঘটনা ঘটায় কে ? ধনদাস, তুমি ভেবেছিলে, যে তোমার চেয়ে ধূর্ত্ত আর নাই, কিন্তু এখন টের পোলে ত, যে সকলেরই উপর উপর আছে ? ভেবে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কত বড় ছুইু ছিলে। সে যা হউক, ঢের হয়েছে। এখন যদি তোমার সে ছুইু বুদ্ধি গিয়ে থাকে, তবে আমার সঙ্গে এসো। দেখি, আমি যাকে ভেঙেচি, তাকে আবার গড়তে পারি কি না।

ধন। তোমার কথা শুনে ভাই, আমি অবাক্ হয়েচি। তুমিই তবে সেই মদনমোহন ? কি আশ্চর্য্য!—আমি কি কিছুমাত্র চিনতে পারি নাই ?

মদ। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ঐ দেখ, বিলাসবতী উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর কাছে, ভাই, আর পিরীতের কথার নামও করো না। আর দেখ, এ জন্মে কাকেও মেয়েমারুষ বলে অবহেলা করো না। তার ফল ড দেখলে? কি বল? হা! হা! (বিলাসবতীর প্রতি) এসো, সখি, তুমি একবার নেবে এসো। আমার ভারি খিদে পেয়েছে। চল হে, ধনদাস, চল।

ি সকলের প্রস্থান।

## পঞ্চমান্ত

## প্রথম গর্ভাঙ্গ

#### উদয়পুর-বাজগৃহ।

( রাজা ভীমসিংহ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। কি সর্বনাশ। তার পর ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজা মানসিংহ অসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তিনি স্থকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরকে ভন্মসাৎ করে মহারাজের রাজ্য ছারখার করবেন। রাজা জগৎসিংহেরও এইরূপ পণ।

রাজা। (ক্ষোভ ও বিরক্তির সহিত) বটে ? এ কলিকালে লোকে একেই কি বীরছ বলে থাকে? (ললাটে করপ্রহার করিয়া) হায়! হায়! মৃতদেহে কে না খড়া প্রহার কত্যে পারে? আমার যদি এমন অবস্থা না হতো, তা হলে কি আর এঁরা এত দর্প কত্যে পারতেন? দেখ, আমার ধনাগার অর্থশৃত্য; সৈত্য বীরশৃত্য, স্কুতরাং আমি অভিমন্তার মতন এ সপ্ত রথীর মধ্যে যেন নিরম্ত্র হয়ে রয়েছি; তা আমার সর্বনাশ করা কিছু বিচিত্র কথা নয়।—হে বিধাতঃ, এ অপমান আমাকে আর কত দিন সহ্য কত্যে হবে ? শমন আমাকে কত দিনে গ্রাস করবেন ?

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হলে---

রাজা। (সরোবে) বল কি, সত্যদাস ? এ সকল কথা শুনে স্থির হয়ে থাকা যায় ? মরুদেশের অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শাসান ? আর রাজা জগৎসিংহও যে এখন আত্মবিস্মৃত হলেন, এও বড় আশ্চর্য্য ! (পরিক্রমণ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) হায়! হায়! এ কি রাগের সময় ? আমাদের এখন যে অবস্থা, তাতে কি এ প্রবল বৈরীদলকে কট্/ক্তিতে বিরক্ত করা উচিত ? (দীর্ঘনিশ্বাস) হা বিধাতঃ, কুমারী কৃষ্ণাকে লয়ে যে এত বিভ্রাট ঘটবে, এ স্বপ্লেরও অগোচর।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সত্যদাস, বসো।
মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (উপবেশন।)

রাজা। এখন এতে কি কর্ত্তব্য, তা বল দেখি ? আমি ত কোন দিকেই এ বিপদ্-সাগরের কূল দেখতে পাচ্চি না। (দীর্ঘনিশ্বাস) মন্ত্রি, এ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমি কত যে স্থতভোগ করেছি, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। তা বিধাতা কি অপরাধ দেখে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন, বল দেখি! এমন যে মণিময় রাজকিরীট, এও আমার শিরে যেন অগ্নিময় হলো। হায়! শমন কি আমাকে বিস্তৃত হলেন! এ কৃষ্ণা আমার গৃহে কেন জন্মছিল ? হায়!

মন্ত্রী। নরনাথ, এ সূর্য্যবংশীয় রাজারা পূর্ব্বকালে আপন কুল মান রক্ষার্থে যা যা কার্ত্তি করে গেছেন, তা কি আপনার কিছুই মনে হয় না ?

রাজা। সত্যদাস, তুমি ও সকল ক্থা আমাকে এখন আর কেন স্মরণ করিয়ে দাও ? আলোক থেকে অন্ধকারে এসে পড়লে, সে অন্ধকার যেন দ্বিগুণ বোধ হয়, ও সব পূর্ববিক্থা মনে হলে কি আমার আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে—

মন্ত্রী। মহারাজ——

রাজা। হায়, এ শৈলরাজের বংশে আমার মতন কাপুরুষ আর কে কবে জন্মগ্রহণ করেছে ? ব্যাধের ভয়ে শৃগাল গহুবরে প্রবেশ করে; কিন্তু সিংহের কি সে রীতি ?

## ( दलक्रिमिः एवत्र প্রবেশ )

এসো, ভাই, বসো। তুমি এ সকল সংবাদ শুনেছ ত 📍

বলে। (উপবেশন করিয়া) আজে, হাঁা, মন্ত্রীর নিকট সকলই অবগত হয়েছি। আর আমিও যে কয়েক জন দৃত পাঠিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে তিন জন ফিরে এসেছে। যবনপতি আমীর আর মহারাষ্ট্রপতি মাধবজী, উভয়েই রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়েছেন।

রাজা। সে কি ? আমীর না ধনকুলসিংহের দলে ছিলেন ?

বলে। আজা, ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রবঞ্চনায় ধনকুলসিংহের প্রাণ নাশ করে, এখন আবার রাজা মানসিংহের সহায় হয়েছেন।

রাজা। আঁ। বল কি ? আহা হা। আমি দেখছি, বিশাসঘাতকতা এ যবনকুলের কুলব্রত।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ নাই; ভারতবর্ধে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে। রাজা। জয়পুর থেকে, ভাই, কি সংবাদ এসেছে, বল দেখি শুনি।

বলে। আজ্ঞা, রাজা জগৎসিংহও প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন কচ্যেন। আর অনেক অনেক রাজবীরও তাঁর সহায় হয়েছেন।

মন্ত্রী। হায়! হায়! এ সমরের কথা শুনলে যে কত দিক্ থেকে কত লোক গর্জে উঠবে, তার সংখ্যা নাই। ঝড় আরম্ভ হলে সাগরের তরঙ্গসমূহ কথনই শাস্তভাবে থাকে না।

রাজা। না, তাত থাকেই না। তবে এখন এতে কি কর্ত্তব্য ? তুমি কি বল, বলেন্দ্র ?

বলে। আজ্ঞা, আর কি বলবো ? মহারাজের কিম্বা মণেশের হিতসাধনে, যদি আমার প্রাণ পর্যান্ত দিতে হয়, তাত়েও আমি প্রস্তুত আছি। তবে কি না, এ বিপদ্ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া মনুয়্যের অসাধ্য। যা হোক, যে পর্যান্ত আমার কায় প্রাণে বিচ্ছেদ না হয়, আমি যত্নে কথনই বিরত হবো না। এখন দেবতারা—

রাজা। ভাই, এখন কি আর সে কাল আছে, যে দেবতারা মানবজাতির ছঃখে ছঃখী হবেন। ছুরস্ত কলির প্রতাপে অমরকুলও অন্তর্হিত হয়েছেন। তবে এখনও যে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হয়ে থাকে, সে কেবল বিধাতার অলজ্যনীয় বিধি বলে।

বলে। যদি আপনি আজ্ঞা করেন, তা হলে, না হয় একবার দেখি, বিধাতা আমাদের অদৃষ্টে কি লিখেছেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) তা, ভাই, আর দেখতে হবে কেন ? বুঝেই দেখ না, যদি কোন ব্যক্তি 'বিধাতা আমার কপালে কি লিখেছেন, দেখি,' এই বলে কোন উচ্চ পর্বত থেকে লাফ দেয়; কিম্বা জ্বলম্ভ অনলে প্রবেশ করে, তা হলে বিধাতা যে তার কপালে কি লিখেছেন, তা তংক্ষণাং প্রকাশ পায়।

বলে। আজ্ঞা, তা যথার্থ বটে। তবু,-----

মন্ত্রী। (বলেন্দ্রের প্রতি) আপনি একবার এই পত্রখানি পড়ে দেখুন দেখি। (পত্রপ্রদান।)

রাজা। ও কি পত্র, মন্ত্রি ?

মন্ত্রী। মহারাজ, এ পত্রখানি আমি গত রাত্রে পাই। কিন্তু এ যে কে কোথ্থেকে লিখেছে; আর কে দিয়ে গেছে, তার আমি কোন সন্ধানই পাচিচ না। বলে। কি সর্কনাশ! রাম, রাম, রাম !—— এমন কথা কি মূখে আনতে আছে!

রাজা। কেন, ভাই, বৃত্তাস্তটা কি, বল দেখি, শুনি ?

বলে। আজ্ঞা, এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ কত্যে পারি না, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, পড়ে দেখুন। এ কথা আপনার কর্ণগোচর করা আমার সাধ্য নয়। (রাজাকে পত্র-প্রদান।)

মন্ত্রী। কথাটা অত্যন্ত ভয়ানক বটে, কিন্তু---

বলে। রাম! আর ও কথায় প্রয়োজন কি ? রাম, রাম। এও কি কথা। ছি, ছি, ছি!

মন্ত্রী। (জনান্তিকে) তা—বলি—বলি—এ উপায় ভিন্ন আর যদি অন্ত কোন উপায় থাকে, তা বরং আপনি বিবেচনা করে দেখুন——

বলে। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করেছি। মহাশয়, এ কি মহুয়ের কর্মাং

মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুল মান রক্ষা করা মানবজাতির প্রধান কর্মা। বিশেষতঃ ক্ষত্রকুলের যে কি রীতি, তা ত আপনি জানেন।

রাজা। (ক্ষণৈক নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্বক ) মন্ত্রি,

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। এ পত্রখানি তোমাকে কে লিখেছে হে ?

মন্ত্রী। মহারাজ, তা আমি বলতে পারি না।

রাজ।। দেখ, মন্ত্রি, এ চিকিৎসক অতি কটু ঔষধের ব্যবস্থা দেয় বটে, কিন্তু এ দেখচি, রোগ নিরাকরণ কত্যে স্থনিপুণ। (দীর্ঘনিশ্বাস এবং নারবে অবস্থান।)

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ। আর বোধ হয়, এ রোগের এই ভিন্ন আর কোন ঔষধ নাই।

রাজা। বলেন্দ্র,----

বলে। আজা----

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাদ) ভাই, কি হবে ?

বলে। আজ্ঞা, এ পত্রধানি আমাকে দেন, আমি ছিঁড়ে ফেলি। এ যে শত্রুর লিপি, ভার কোন সন্দেহ নাই। কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। তুমি কি বল, সত্যদাস?

মন্ত্রী। মহারাজ, বিপদ্কাল উপস্থিত হলে, লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষঃ বিদীর্ণ করেও দেবপুজায় রক্তদান করে থাকে।

রাজা। সত্যদাস, তা যথার্থ বটে। কিন্তু বক্ষঃ বিদীর্ণ করে রক্ত দেওয়াতে আর এ কর্মেতে অনেক পৃথক্।

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা বটে। সে যাতনা অপেক্ষা এ যাতনা অধিকতর, কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, এ সময়ে সর্বনাশ হবার সম্ভাবনা; তা সর্বনাশ অপেক্ষা—

রাজা। সত্যদাস, এ কথাটা মনে হলে সর্বশেরীর লোমাঞ্চিত হয়, আর চতুদ্দিক্ যেন অন্ধকার দেখি। আঃ, কি হলো! হা প্রমেশ্বর!—না, না, — এও কি হয় ?—

মন্ত্রী। মহারাজ, মনে করে দেখুন। কত শত রাজসতী এই বংশের মানরক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে দেহ ত্যাগ করেছেন; বিশেষতঃ যিনি নরপতি, তিনি প্রজাগণের পিতাস্বরূপ, তা এক জনের মায়ায় কি শত সহস্র জনকে ধনে প্রাণে নষ্ট করা উচিত ?

রাজা। হাঁ, তা বটে। কিন্তু তা বলে আমি কি এই অদ্ভূত নিষ্ঠুর ব্যাপারে সম্মত হতে পারি ? আর রাজমহিষী এ কথা শুনলেই বা কি বলবেন ? আমাদের পুরুষকুলে জন্ম; স্থতরাং আমরা অনেক সহ্য কত্যে পারি ; কিন্তু——

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি এ কথা কেমন করে টের পাবেন ?

রাজা। সত্যদাস, এ কথা কি গোপনে থাকবে ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা না থাকতে পারে। তবে কি না, এটা একবার চুকে গেলে আর ততো ভাবনা নাই। কারণ, যে বিধাতা হতে শোকের স্প্রিই হয়েছে, তিনিই আবার সেই শোককে অল্পজীবী করেছেন। অতএব শোক কিছু চিরস্থায়ী নয়।

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই শ্রেয়: — না,—তাতেই বা কি হবে ? কেবল আত্মহত্যার পাপ গ্রহণ করা। বিশেষতঃ, আপন রাজ্যের ও পরিবারের সমূহ বিপদ্ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না, না,—কৃষ্ণা থাকতে এ বিবাদ যে মেটে এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আর এ বিবাদ ভঞ্জন না হলেও সর্ববনাশ। উঃ—না,—না, (গাত্রোখান) তা বলে কি আমি এ কর্ম্মে সম্মত হতে পারি ? সত্যদাস, এমন কর্ম্ম চণ্ডালেও কত্যে পারে না। আর চণ্ডাল ত মন্ত্রু, এমন কর্ম্ম পশু পক্ষীরাও কত্যে বিমুধ হয়। দেখ, যে সকল জন্তুরা মাংসাশী, তারাও আবার আপন শাবকগণকে প্রাণপণ যত্নে প্রতিপালন

মন্ত্রা। আজ্ঞা, মহারাজ, এ তর্কবিতর্কের বিষয় নয়। আপনি কি বলেন, বীরবর ?

বলে। আমি এতে আর কি বলবো?

রাজা। বলেন্দ্র, আমি কি, ভাই, ইচ্ছা করে আমার স্নেহপুত্তলিকা কৃষ্ণার প্রাণনাশ কত্যে সম্মত হতে পারি ? যে এ পত্র লিখেছে, বোধ হয়, অপতাম্মেহ যে কার নাম, সে তা কখনই জানে না। ভাই, এ কথাটা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে উঠে, তার আর কি বলবাে ? উঃ—(বক্ষঃস্থলে হস্তপ্রদান) হে বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে ? আহা! এমন সরলা বালা!— আমার প্রাণপ্রতিমা নিরপরাধে——আহা! ওমা কৃষ্ণা—আঃ—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

মন্ত্রী। কি সর্ব্যনাশ! বলে। হায়, এ কি হলো !——কি হবে ? এখানে কে আছে রে ?

## (ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভূত্য। কি সর্বনাশ! এ কি ?—মহারাজ!—এ কি ?

মন্ত্রী। বীরবর, এ দেখছি, বিষম বিপদ্ উপস্থিত। তা আস্থন, আমরা মহারাজকে এখান থেকে নিয়ে যাই। রামপ্রসাদ, তুই শীঘ্র গিয়ে রাজবৈত্তকে ডেকে আনগে যা।

ভূত্য। যে আজ্ঞা।

প্রস্থান।

মন্ত্রী। আপনি মহারাজকে ধরুন।

্রাজাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

## দিতীয় গৰ্ভাঙ্ক

উদয়পুর-একলিকের মন্দির-সন্মূথে।

## ( ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভূত্য। (স্থগত) উঃ, কি অশ্বকার। আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না। (চতুদ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি ভয়ানক স্থান। এখানে যে কত ভূত, কত প্রেত, কত পিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা আছে। মহারাজ যে এমন সময়ে এ দেউলে কেন এলেন, তা ত কিছুই বৃঝতে পাচ্যি না। (সচকিতে) ও বাবা। ও কি ও ? তবে ভাল!—একটা পেঁচা! আমার প্রাণটা একবারে উড়ে গেছলো! শুনেছি, পেঁচাগুলো ভূতুড়ে পাখী। তা হতে পারে। ও মধুর স্বর ভূতের কানে বই আর কার কানে ভাল লাগবে। দূর! দূর! (পরিক্রমণ) কি আশ্চর্যা! আজ ক দিন হলো, মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আহার, নিজা, রাজকর্ম, সকলই একবারে পরিত্যাগ করেছেন, আর সর্ববদাই "হে বিধাতঃ, আমার কপালে কি এই ছিল।হা! বংসে কৃষ্ণা, যে তোমার রক্ষক, তাকেই কি আবার গ্রহদোষে তোমার ভক্ষক হতে হলো!" কেবল এই সকল কথাই ওঁর মুখে শুনতে পাই। (নেপথো পদশল—সচকিতে) ও আবার কি ? লম্বা যেন তালগাছ! ও বাবা! কি সর্ববনাশ! এ কি নন্দী না ভূঙ্গী, না বীরভন্ত ? বৃঝি বীরভন্তই হবে! তা না হলে এমন দীর্ঘ আকার আর কার আছে। উঃ। ও বাবা! এই দিকেই যে আসচে।

## ( রক্ষকের প্রবেশ।)

কে ও ? ও ! রঘুবরসিংহ ! আঃ ! বাঁচলেম । আমি, ভাই, ভোমাকে বীরভদ্র ভেবে পলাতে উভত হয়েছিলাম । তা তুমিও প্রায় বীরভদ্র বট !

রক্ষ। চুপ কর হে। এত চেঁচিয়ে কথা কইও না।

ভূত্য। কেন? কেন? কি হয়েছে?

রক্ষ। মহারাজ, বোধ হয়, অত্যস্ত সঙ্কটে পড়েছেন; বাঁচেন কি না, সন্দেহ।

ভূতা। বল কি, রঘুবরসিংহ ?

রক্ষ। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মূর্চ্ছা যাচ্যেন। ভগবান্ শস্তুদাস আর তাঁর প্রধান প্রধান চেলারা অনেক ঔষধপত্র দিচ্যেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠচে না। আহাঃ, মহারাজের তুঃখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আর রাজকুমার বলেন্দ্রও, দেখচি, অত্যন্ত কাতর। দেখ, ভাই, বড় ঘরে ভেয়ে ভেয়ে এমন প্রণয় আমি কোথাও দেখি নাই। তুই জনে যেন এক প্রাণ।

ভূত্য। তার সন্দেহ কি ?

রক্ষ। তুমি ত, ভাই, দর্ববিণাই মহারাজের কাছে থাক। তা মহারাজের এমন হবার কারণটা কিছু বুঝতে পার ? ভূত্য। কৈ, না। কেন ? তুমিও ত, ভাই, রাজকুমারের ওখানে থাক। তা তুমি কি কিছু জান না ?

রক্ষ। কে জানে, ভাই, কিছুই ত ব্ঝতে পারি না। তবে অনুমানে বোধ হয়, রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহ বিষয়ই এ বিপদের মূল কারণ; দেথ, এ কয়েক দিন সেনানী মহাশয়ের আর মন্ত্রী মহাশয়ের মূথে সর্বাদী তাঁরই নাম শুনতে পাই। ভূত্য। বটে ? আমিও, ভাই, মহারাজের মূথে তাই শুনি।

## ( वर्णक्रिमिः एश्त्र व्यवन् । )

বলে। (স্বগত) কি সর্বনাশ; এ কি আমার কর্ম; হস্তী সুকুমার কুসুমকে দলন করে ফেলে বটে? তা সে পশু বৈ ত নয়। রূপ লাবণ্য গুণবিষয়ে তার চক্ষু: অন্ধ। কিন্তু মনুয়া কি কখন পশুর কাজ কত্যে পারে? না, না, এ আমার কর্ম নয়। আমার এখনি এ স্থান হতে প্রস্থান করাই কর্তব্য। (প্রকাশে) রঘুবরসিংহ?

রক্ষ। কি আজ্ঞা, বীরপতি।

বলে। শীঘ্র আমার ঘোড়া আনতে বলো।

রক্ষ। যে আজা! (ভূত্যের প্রতি) ওহে, বড় অন্ধকারটা হয়েছে; । এসো না, ভাই, আমরা হজনেই যাই।

ভূত্য। আচ্ছা, চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## ( মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, রক্ষা করুন, আর কি বলবাে! আপনি এত বিরক্ত হলে সর্ক্রনাশ হয়! আমুন, মহারাজ আপনাকে আবার ডাকছেন। বলে। (হস্ত ছাড়াইয়া) তুমি বল কি, মন্ত্রি! আমি কি চণ্ডাল! না পাষণ্ড! এ কি আমার কর্ম্ম! এ কলঙ্কসাগরে মহারাজ আমাকে কেন ময় কত্যে চান! আঁম! আমি কি বলে মনকে প্রবাধ দেবাে, বল দেখি! কৃষ্ণা আমার প্রাণপুত্তলিকা। আমি কেমন করে নিরপরাধে তার প্রাণ বিনষ্ট করি!— ঐহিক সুখের জন্তে লােক পরকাল নষ্ট করে; কেন না, পরকালে যে কি ঘটবে, তার নিশ্চয় নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, পাপ কর্ম্মের প্রতিফল কি ইহ কালেও ভাগে কত্যে হয় না!— মন্ত্রি, তুমি এ ঘূণাম্পদ কর্ম্ম কত্যে আমাকে আর অমুরােধ করাে না।

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, আপনি মন্দিরের ভিতরে আস্থন। এ সব কথার যোগ্য স্থল এ নয়।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## ( চারি জন সম্যাসীর প্রবেশ।)

সকলে। (মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া) বোম্ ভোলানাথ! (সকলের উপবেশন এবং শিবস্তব গীতান্তে) বোম্ মহাদেব!

প্রথম। গোঁসাই জি, আপনি যে বলছিলেন, অভা রাত্রে মহারাজের কোন বিপদ্ হবে, এর কারণ কি ? আর আপনিই বা তা কি প্রকারে জানতে পারলেন ?

দ্বিতীয়। বাপু, তোমরা আমার চেলা। অতএব তোমাদের নিকট আমার কোন বিষয় গোপন রাখা অতি অকর্ত্তব্য। অত্য সায়ংকালীন ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়ছে! কিঞ্চিৎ পরে রাজভবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো, যেন দে হুল হতে একটা রক্তপ্রোতঃ নির্গত হচ্যে। তৎপরে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মাদেবী দগ্ধ হচ্যেন, আর সকল দেবগণ হাহাকার কচ্যেন। এ সকলের পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার আর মেঘগর্জন আরম্ভ হলো। বাপু, এ সকল কুলক্ষণ। এতে যেন কোন বিশেষ বিপদ্ উপস্থিত হবে তার সন্দেহ নাই।

প্রথম। তা আপনি কেন মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করান না।

দ্বিতীয়। বাপু, বিধাতার যা নির্বন্ধ, তা অবশ্যুই ঘটবে; অতএব মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করালে কেবল তাঁকে উদ্বিগ্ন করা হবে। আর কোন উপকার নাই।

তৃতীয়। এই ত এক যুদ্ধ উপস্থিত, আর কি বিপদ্ ঘটতে পারে ?

বিতীয়। তা কেবল ভগবান্ এক লিক্সই জানেন। আমার অমুমান হয়, যার নিমিত্তে এই যুদ্ধ উপস্থিত, তার প্রতিই কোন অনিষ্ট ঘটতে পারে। যা হউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই! এক্ষণে চল, আমরা এ স্থান হতে প্রস্থান করি। আকাশ যেরূপ মেঘাবৃত হয়েছে, বোধ হয়, অতি স্থবায় একটা ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হবে।

मकत्ल। (वाम् क्लाव! इत-इत-इत! (वाम्-वाम्-वाम।

## ( रामक धरः मलोत श्रूनः श्रादम । )

মন্ত্রী। রাজকুমার, পিতৃসত্যপালনহেতু রঘুপতি রাজভোগ পরিত্যাগ করে বনবাদে গিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য। তা মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা করা আপনার কোন মতেই উচিত হয় না।

বলে। আর ও সব কথায় আবশ্যক কি ? আমি যখন মহারাজের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন কি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, না, তা কেমন করে থাকবে ?

বলে। দেখ, মন্ত্রি, তুমি মহারাজকে সাবধানে রাজপুরে আন। হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে এমন কেন ঘটলো । অবশ্য আমার পূর্বজন্মে কোন পাপ ছিল; তানা হলে—

(নেপথ্যে)। বীরবর, আপনার ঘোড়া প্রস্তুত। বলে। আচ্ছা। আমি চললেম, মন্ত্রি।

[ প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্থগত) রাজকুমার যে এ ত্রহ কর্মে সম্মত হবেন, এমন ত কোন সন্তাবনাই ছিল না। যাহা হউক, এখন বহু ক্ষে সম্মত হলেন। আহা। রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। হায়, হায়। হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামাশ্য বিভ্ননা।

## (রাজার প্রবেশ।)

রাজা। সত্যদাস, বলেজ কি গেছে? হায়, হায়! হে বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি তুমি এই লিখেছিলে! বাছা, আমি কি আর তোমার সে চন্দ্রানন দেখতে পাব না? হায়, হায়! ছিঃ, আমি কি পাষ্ড! নরাধ্য——

মন্ত্রী। মহারাজ, এখন চলুন, রাজপুরে চলুন।

রাজা। সত্যদাস, আমি ও মশানে আর কেমন করে প্রবেশ করবো ?

মন্ত্রী। ধর্মাবতার,——

রাজা। সত্যদাস, তুমি আমাকে কেন আর ধর্মাবতার বল ? আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। আমি স্বয়ং কলি অবতার।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ সকল বিধাতার ইচ্ছা বৈ ত নয়!

## ( বড় ও আকাশে মেঘগর্জন। )

রাজা। (আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) রজনী দেবী বৃঝি এ পামরের গহিত কর্মা দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র প্রভিত মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে, চামুণ্ডা-রূপে গর্জন কচ্যেন। উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালস্বরূপ অন্ধকার! হে তমঃ, তুমি কি আমাকে প্রাস কত্যে উন্থত হয়েছো! উঃ! মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ এ দীপ্রিমান্ কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচ্যেন। বজ্রের কি ভয়ন্বর শব্দ! এ কি প্রলয়কাল! তা আমার মস্তকে কেন বজাঘাত হউক না! (উদ্ধে অবলোকন করিয়া) হে কাল, আমাকে প্রাস কর। হে বজ্ঞ! এ পাপাত্মাকে বিনম্ভ কর। হে নিশাদেবি! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ! বিনাশ কর।—কৈ! এখনও বজ্ঞাঘাত হলো না!—কৈ! বিলম্ব কেন। (হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হন্ত দিয়া) এই নেও!—এই নেও! (কিঞ্চিৎ নীরব) কৈ! বজ্ঞ ভয়ে প্লায়ন কল্যেন নাকি! (বিকট হাস্ত।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি বিপুদ্ উপস্থিত! মহারাজ যে ক্ষিপ্তপ্রায় হলেন। (প্রকাশে) মহারাজ, আপনি ও কি করেন? আসুন, এক্ষণে রাজপুরে যাই।

রাজা। (না শুনিরা) পরমেশ্বর কি কল্যে !— মৃত্যু হবে না ! কেন হবে না ! কেন !— আঁয়া! কি হবে ! তবে কি হবে !— আমার কি হবে ! (রোদন।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি সর্ববনাশ! এখন কি করি? এঁকে লয়ে যাবার উপায় কি ?

রাজা। এ কি ? ও মা কৃষ্ণা। কেন, মা ?—এস, এস, একবার তোমার মস্তক চুম্বন করি। তোমার কি হয়েছে, মা ?—আহা।—আমি যে তোমার ছঃখী পিতা, মা। যাকে তুমি এত ভাল বাসতে।—(রোদন)ও কি ভাই বলেন্দ্র ? ও কি ?—ও কি ?—কি কর ?—কি কর ? এমন কর্ম্ম—ওঃ—(মৃষ্ঠাপ্রাপ্ত।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি ? এ কি ? এ কি সর্ববনাশ !—কি হবে ? এখানে যে কেউ নাই। (উচ্চৈঃস্বরে) কে আছিস্ রে!

#### ( ভৃত্য ও রক্ষকের প্রবেশ। )

ভূত্য। এ কি ?——কি সর্কানাশ!
মন্ত্রী। ধর, ধর, মহারাজকে শীঘ্র বাজপুরে লয়ে চল।

[ রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

## তৃতীয় গৰ্ভাঙ্ক

## উদয়পুর-কৃষ্ণকুমারীর মন্দির।

( অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ।)

অহ। (চতুদ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ভগবতি, কৈ, আমার কৃষণা ত এখানে নাই ?

তপ। বোধ করি, তবে রাজনন্দিনী এখনও সঙ্গীতশালা থেকে আসেন নাই। তা আপনি এত উতলা হলেন কেন ?

অহ। (নিরুত্তরে রোদন।)

তপ। (হস্ত ধরিয়া) ছি, ছি! ও কি মহিষি ? স্বপ্নও কি কখন সত্য হয় ? তা হলে এ পৃথিবীতে যে কত শত দরিজ রাজা হতো; আর কত শত রাজা দরিজ হতেন, তার দীমা নাই। কত লোক যে কত কি স্বপ্নে দেখে, তা কি সব সতা হয় ?

অহ। ভগবতি, আমার প্রাণটা কেমন কচ্যে; আপনি আমার কৃষ্ণাকে ভাকুন। আমি একবার তাঁর চাঁদবদনখানি ভাল করে দেখি। (রোদন।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। আপনি এমন কি অদুত স্থপ দেখেছেন, বলুন দেখি শুনি।

অহ। ভগবতি, সে স্বপ্নের কথা মনে হলে, আমার সর্বাঙ্গ শিহরে উঠে! (রোদন।)

তপ। কেন, বৃত্তাস্তটাই কি ?

অহ। আমার বোধ হলো, যেন আমি ঐ ছ্য়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে এক জন ভীমরূপী বীর পুরুষ একখান অসি হস্তে করে এই মন্দিরে এসে প্রবেশ কল্যে——

তপ। কি আশ্চর্য্য। তার পর ?

অহ। আমার কৃষ্ণা যেন ঐ পালক্ষের উপর একলা শুয়ে আছে। আর ঐ বীর পুরুষ কল্যে কি, যেন ঐ পালক্ষের নিকটে এসে তাকে খড়গাঘাত কত্যে উত্তত হলো; আমি ভয়ে অমনি চীৎকার করে উঠলেম, আর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল। ভগবতি, আমার কপালে কি হবে, বলতে পারি না। (রোদন।)

তপ। আপনি কি জানেন না, মহিবি, যে স্বপ্নে মন্দ দেখলে ভাল হয়, আর ভাল দেখলে মন্দ হয় ?

অহ। সে যা হোক, ভগবতি, আমি আজ রাত্রে আমার কৃষ্ণাকে কখনই এ মন্দিরে শুতে দেবো না।

তপ। (সহাত্য বদনে) কেন মহিবি, তাতে দোষ কি ? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি)

ঐ শুরুন! আমি বলেছিলাম কি না, যে রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায় আছেন।
তা চলুন, আনরা সেখানেই যাই। মহিষি, আপনি কৃষ্ণার সন্মুখে কোন মতেই
এত উতলা হবেন না। মেয়েটি আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে অত্যন্ত বিষ
রহবে। তা তাকে আর কেন র্থা মনঃপীড়া দেবেন ? আর বিবেচনা করে দেখুন
না কেন, স্থা নির্দাদেবীর ইক্রজাল বৈ ত নয়। চলুন, আমরা এখন যাই।

িউভয়ের প্রস্থান।

## ( থড়গহন্তে বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ।)

বলে। (স্বগত) আমি যে কত শত বার এই মন্দিরে প্রবেশ করেছি, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু আজ প্রবেশ কত্যে যেন আমার পা আর উঠতে চায় না। তা হবেই ত। চোরের মতন দিঁদ কেটে গৃহস্তের ঘরে ঢোকা কি বীর পুরুষের ধর্মা! হায়! মহারাজ কেন আমাকে এ বিষম ঝন্বটে ফেললেন ? এ নিদারুণ কর্মা কি অন্ত কারো দ্বারা হতে পারতো না! ইচ্ছা করে যে কৃষ্ণাকে না মেরে আপনিই মরি! (দীর্ঘনিশ্বাস) কিন্তু তাতে ত কোন ফল দর্শাবে না! (শয্যার নিকটবর্তী হইয়া) কৈ! কৃষ্ণা ত এখানে নাই। বোধ হয়, এখনও শুতে আসে নাই। তা এখন কি করি! (পরিক্রমণ।) (নেপথ্যে গীত) (স্বগত) আহা! হে বিধাতঃ, আমি কি এমন কোকিলাকে চিরকালের জত্যে নীরব কত্যে এলেম! এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে! এই যে কৃষ্ণা এ দিকে আসছেন! হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তুমি কি নিমিত্ত এ রাজবংশের প্রতি এত প্রতিকৃল হলে! এমন নিধি দিয়ে কি আবার তাকে অপহরণ করবে! হায়, হায়! বংসে, তুমি কেন এ নিষ্ঠুর ব্যাজ্বের গ্রাসে পড়তে আসচো। (অন্তর্বালে অবন্থিতি।)

## ( কুষ্ণার সহিত তপঝিনীর পুনঃ প্রবেশ।)

তপ। বাছা, এত রাত্রি পর্যাস্ত কি গান বাতোতে মত্ত থাকতে হয় ? যাও, রাজমহিষী যে শয়নমন্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শয়ন করগে, আর বিলম্ব করো না।

কৃষ্ণা। ভাল, ভগবতি, মাকে আজ এত উতলা দেখলেম কেন, বলুন দেখি ! উনি আমাকে আজ রাত্রে এ মন্দিরে শুতে মানা করছিলেন কেন !

তপ। রাজনন্দিনি, একে ত মায়ের প্রাণ ; তাতে আবার তুমি তাঁর একটি মাত্র মেয়ে! আর এখন এ বিবাহের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে উঠেছে———

কৃষ্ণা। (সহাস্থা বদনে) তবে মা কি ভাবেন, যে আমাকে কেউ এ মন্দির থেকে চুরি কর্য়ে নে যাবে ?

তপ। বংসে, তাও কি কখন হয়! চল্রলোক থেকে অমৃত অপহরণ করা কি যার তার সাধ্য।

কৃষ্ণা। (গবাক্ষ খুলিয়া) উঃ, ভগবতি, দেখুন, কি অন্ধকার রাত্রি।
নিশানাথের বিরহে রজনী দেবী যেন বেশভূষা পরিত্যাগ করে ছঃখসাগরে মগ্ন
হয়ে রয়েছেন।

তপ। (সহাস্থ বদনে) বাছা, তুমি আবার এ সব কথা কোত্থেকে শিথলে! যাও, শয়ন করগে। আমিও এখন কুটীরে যাই। রাত্রি প্রায় হুই প্রহর হলো।

কৃষা। যে আজা।

তপ। তবে আমি এখন আসিগে।

প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (স্বগত) রাজা মানসিংহ একবার যুদ্ধে হেরেছিলেন বটে, কিন্তু শুনেছি, যে তিনি নাকি আবার অনেক সৈত্যসামন্ত লয়ে জয়পুরের রাজাকে আক্রমণ করবার উত্যোগে আছেন;—তা দেখি, বিধাতা আমার কপালে কি করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস) স্থভদ্রার জন্তে অর্জুন যেমন যহুকুলের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করেছিলেন, এও বুঝি সেইরূপ হয়ে উঠলো। (গবাক্ষ খুলিয়া) ইং, কি ভয়ানক বিছাৎ। যেন প্রলয়কালের বিক্লুলিক পাপাত্মার অন্তেমণে পৃথিবী পর্যাটন কচ্যে। আর মেঘের গর্জন শুনলে মহামহাবীর পুরুষেরও ত্তৎকম্প হয়। উং, কি ভয়ঙ্কর ঝড়ই হচ্যে। আজ এ কি মহাপ্রলয় উপস্থিত? এ

মন্দির পর্বতের স্থায় অটল; প্রবল ঝড় বইলেও এতে কোন ভয় নাই। কিন্তু যারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে, না জানি তাদের আজ কত কন্ত হচ্যে! আহা। পরমেশ্বর তাদের রক্ষা করুন। হে বিধাতঃ, সেই মনুষ্য, সেই বুদ্ধি, সেই আকার, কিন্তু কেউ বা অপূর্বর উচ্চ স্থবর্ণ অট্টালিকায় ইন্দ্রভুল্য ঐশ্বর্য্য ভোগ কচ্যে, আর কেউ বা আশ্রয়বিহীন হয়ে বৃক্ষমূলে অতি কন্তে কালাতিপাত করে। কিন্তু তাও বলি, অট্টালিকায় বাস কল্যেই যে লোকে স্থা হয়, এমন নয়। আমার ত কিছুরই অভাব নাই, তবে কেন আমি স্থা হই না ? মনের স্থাই স্থা! (দীর্ঘনিশাস) ভাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হলো কেন ? পৃথিবীর কোন বস্তাই ভাল লাগচে না। আমার মনঃ যেন পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর স্থায় ব্যাকুল হয়েছে। দেখি দেকি, যদি একটু শয়ন করে স্থান্থ হতে পারি। তাই যাই। হে মহাদেব, এ অধীনীর প্রাতি দয়া করে এর মনের চঞ্চলতা দূর কর। প্রভু, এ দাসী তোমার নিতান্ত শরণাগত। (শয়ন।)

## ( বলেন্দ্রসিংহের পুনঃ প্রবেশ।)

বলে। (স্বগত) হায়। হায়। আমি এমন কর্ম্ম কন্ড্যে এলেম, যে পাছে একেবারে রসাতলে প্রবেশ করি, এই ভয়ে পৃথিবীতে পাদক্ষেপণ কত্যেও আশকা হচ্যে। আমার এমনি বোধ হচ্যে যেন পদে পদে মেদিনী আমাকে গ্রাস কত্যে আসচেন। তা হলেও এক প্রকার ভাল হয়। রজনি দেবি, তুমিই আমার সাক্ষী। আমি এ কর্ম আপন ইচ্ছায় কচ্চি না। (নিকটবর্তী হইয়া) হায়! হায়! আমি এ রাজকুলমুণাল থেকে এ প্রফুল্ল কনক-পদ্মটি যথার্থ ই কি ছিন্ন ভিন্ন কত্যে এলেম। এমন স্থবর্ণমন্দিরে সিঁদ দিয়ে এর জীবনরূপ ধন অপহরণ করা অপেক্ষা কি আর পাপ আছে! (চিস্তা করিয়া) তা কি করি ? জ্যেষ্ঠ ভাতার আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ। (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার দেখচি মারীচ রাক্ষসের দশা ঘটলো, কোন দিকেই পরিত্রাণ নাই! তা জন্মের মতন বাছার চন্দ্রবদন্থানি একবার দেখে নি ! (মুখ দেখিয়া) হে বিধাতঃ, আমি কি রাহু হয়ে এমন পূর্ণ শশীকে গ্রাস কভ্যে এলেম ? আমি কি প্রলয়ের কালরূপে একে চিরকালের নিমিত্তে জলমগ্ন কত্যে এলেম। (নয়ন মার্জ্জন) আহা মা। আমি নিষ্ঠুর চণ্ডাল! নিরপরাধে তোমার প্রাণ নষ্ট কত্যে এসেছি। আহা! বাছা এখন নিরুদেগচিত্তে নিজাদেবীর ক্রোড়ে বিরাম লাভ কচ্যেন; আর বোধ হয়, নানাবিধ মনোহর স্বপ্নদারা পরম স্থাস্থত কচ্যেন; কিন্তু নিকটে যে

পিত্বাস্থরপ কাল এসে উপস্থিত হয়েছে, তা ভ্রমেও জানেন না। হায়। হায়।
যাকে আমি এত প্রাণত্ল্য ভালবাসি, যার মমতাগুণে যুদ্ধজাবী জনের কঠিন
হাদয়ে অপার স্নেহরস প্রবাহিত হয়েছে, তাকে কি আমার নই কত্যে হলো!
বলেন্দ্রের অস্ত্রের কি শেষে এই কার্ত্তি হলো! ধিক্। ধিক্। (চিন্তা করিয়া)
তবে আর কেন?—ওঃ। এ স্নেহনিগড় ভগ্ন করা কি মন্থ্যের কর্মণ ভৌপদীর
বস্ত্রের স্থায় একে যত খোল, তত্তই বাড়ে। হে পৃথিবি, তুমি সাক্ষী। হে রজনী
দেবি, তুমি সাক্ষী। (মারিতে হস্ত উত্তোলন।)

কৃষ্ণা। (সহসা গাত্রোত্থান করিয়া) আঁয়া—আঁয়া—কাকা। এ কি? এ কি ?

বলে। (অসি ভূতলে নিক্ষেপ।)

কৃষণ। আঁ।—কাকা! এ কি ? আপনি যে এমন সময়ে এখানে এসেছেন ? বলে। না, এমন কিছু নয়! কেবল ভোমাকে একবার দেখতে এসেছি।

তা বংসে! তা বংসে! আমাকে বিদায় দেও। আমি চল্যে।

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি একজন মহাবীর পুরুষ; তা আপনার কি এ দাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা উচিত ?

বলে। (বদনাবৃত করিয়া নিরুত্তরে রোদন।)

কৃষ্ণ। (অসি অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কি । (অসি বক্ষঃস্থলে গোপন ও প্রকাশে) কাকা, আমি আপনার পায়ে ধচ্যি, আপনি আমাকে সকল বৃত্তান্ত খুলে বলুন।

বলে। বাছা, তুমি এ নরাধম নিষ্ঠুরকে আর কাকা বলো না। আমি ত তোমার কাকা নই, আমি চণ্ডাল, আমি তোমার কাল হয়ে এসেছিলাম। (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি, কাকা ?

বলে। হা আমার কুললক্ষ্মী।—হে পৃথিবি, তুমি দ্বিধা হয়ে আমাকে স্থান দান কর! (রোদন।)

কৃষ্ণা। ( হস্ত ধারণ ) কেন, কাকা, আপনি এত চঞ্চল হলেন কেন ?

বলে। কৃষ্ণা, আমি ভোমার প্রাণ নষ্ট কন্ত্যে এদেছিলাম।

কৃষ্ণা। কেন, কাকা, আপনার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি?

বলে। বাছা, তুমি স্বয়ং কমলা অবতীর্ণা। তুমি কি অপরাধ কাকে বলে, তা জান ? (রোদন) মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ,

উভয়েই এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তোমাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরীকে ভস্মবাশি করে। এ রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবেন। আমাদের যে এখন কি অবস্থা, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। এই জন্মেই———

কৃষ্ণ। কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা, যে——

বলে। মা, আমি আর কি বলবো ? তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমি কি এমন চতালের কর্ম কত্যে প্রবৃত্ত হই ?

কৃষ্ণ। বটে ? তা এর নিমিত্তে আপনি এত কাতর হচ্যেন কেন ? আপনি পিতাকে এখানে একবার ডেকে আমুন গে। আমি তাঁর পাদপদ্মে জন্মের মতন বিদার হই। কাকা, আমি রাজপুত্রী! রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীরকেশরী। আপনার ভাইঝি। আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি ? (আকাশে কোমল বাল ) ঐ শুমুন! কাকা, একবার ঐ গুয়ারের দিকে চেয়ে দেখুন। আহা! কি অপরপ রূপ-লাবণ্য! উনিই পদ্মিনী সতী। উনি আমাকে এর আগে আর একবার দেখা দিয়েছিলেন; জননি, তোমার দাসী এলো বলে। দেখ, কাকা, এ মন্দির সহসা নন্দনকাননের সৌরভে পরিপূর্ণ হলো। আহা! আমার কি সৌভাগ্য!

নেপ। (পদশন্ধ।) বলে। একি ? একি ?

## (রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। (ক্ষিপ্তপ্রায় ইতস্ততঃ অবলোকন।)

মন্ত্রী। (কৃষ্ণাকে দেখিয়া স্থগত) এই যে, তবে এখনও হয় নাই। আঃ! রক্ষা হউক। (অগ্রসর হইয়া বলেন্দ্রের প্রতি জনান্তিকে) রাজকুমার, আর দেখেন কি ? সর্বনাশ উপস্থিত। মহারাজ হঠাৎ উন্মাদপ্রায় হয়েছেন।

বলে। সে কি ? সর্বনাশ। (রাজার নিরাসনে উপবেশন।) হায়, হায়।
কি হলো। তা মন্ত্রি, তুমি ওঁকে এখানে আনলে কেন ?

মন্ত্রী। কি করি ? উনি আপনিই এই দিকে এলেন। স্কুতরাং, আমাকে ওঁর সঙ্গে আসতে হলো। কি জানি, যদি অন্ত কোথাও যান। আর একটা ভাবলেম, যে মহারাজের যখন এ অবস্থা হলো, তখন আর এ গুরুতর পাপকর্ম্মে প্রয়োজন কি ? তাই আপনাকে নিবেদন কত্যে এলেম। এর পর আমার অদৃষ্টে যা হবার হবে। হায়, হায়, রাজকুমার——

রাজা। বলেন্দ্র! ছি ভাই। এমন কর্মণ্ড করে। (পাত্রোখান করিতে করিতে) কর কি, কর কি ! না,—না, না, না,—মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ। তাঁকে ভো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চলোম। (কিঞ্ছিৎ গমন) এই যে আমার কৃষ্ণা। কেন, মা ! কেন !—মা, একবার বাণাধ্বনি কর।—মা, একটি গান কর।—আচাহা—ঐ, ঐ, হা আমার কুললন্দ্রী। তুমি কোণা গেলে। (রোদন।)

কুষা। (রাজার অবস্থাকে শোক জ্ঞান করিয়া) কাকা, পিতা এমন করেন কেন? পিতঃ, আপনি এ সামাশ্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন? জীব মাত্রেই শমনের অধীন। তা এতে ছঃখ কলো আর কি হবে? জীবন কখনই চিরস্থায়ী নয়। যে আজ না মরে, সে কাল মরবে। কুলমান রক্ষার জন্মে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণাকর্ম্ম আছে? (আকাশে কোমল বাস্থ) ঐ শুনুন! রাজসভী পদ্মিনী আমাকে ডাকছেন! উনি এর আগে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, যে "কুলমান রক্ষার জন্মে যে যুবতী আপন প্রাণদান করে, সুরলোকে তার আদরের সীমা নাই।" পিতঃ, আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন! এই অস্ককালে যে মায়ের পা ছখানি দেখতে পেলেম না, এই একটা বড় ছঃখ মনে রৈল! (রোদন।)

বলে। ছি, মা, ছি! তুমি ও সকল কথা আর মূখে এনো না! তোমার শক্রর অস্তকাল উপস্থিত হউক।

কৃষ্ণ। কাকা, এমন জীব নাই, যে বিধাতা তার অদৃষ্টে মরণ লেখেন নাই।
কিন্তু সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে লোকে কেটে
পুড়িয়ে ফেলে; কিন্তু আবার কোন কোন তরুর কার্ছে দেবপ্রতিমা নির্মাণ হয়।
কুলমান রক্ষার্থে কিম্বা পরের উপকারের জন্মে যে মরে, সে চিরম্মরণীয় হয়।

বলে। তুমি, মা, আর ও সব কথা কইও না। তুমি আমাদের জীবন-সর্বস্থ। তোমার অপেকা কি এ রাজপদ প্রিয়তর ?

কৃষ্ণ। কাকা, আপনি এমন কথা মুখেও আনবেন না। আপনি আমাকে বাল্যকালাবধি প্রাণত্ল্য ভাল বাদেন, তা আপনি এখন আমার সকল অপরাধ মার্জনা করে আমাকে বিদায় দেন। পিতঃ, আপনি নরপতি; বিধাতা আপনাকে কত শত সহস্র প্রাণীর প্রতিপালন কত্যে এই রাজপদে নিযুক্ত করেছেন; তা আপনার তাদের সুখ তঃখ বিস্মৃত হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন। আপনি নীরব হলেন কেন ?

আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আর আমার সঙ্গে কথা কবেন না ? পিতঃ, আপনার এত আদরের মেয়েকে এইবার শেষ আশীর্কাদ করুন, যেন এ ভবযন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়ে সুরপুরীতে যেতে পারি। (চরণে পতন।)

রাজা। এ না মানসিংহের দৃত ?—এত বড় স্পদ্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে ?

কৃষ্ণা। (উঠিয়া) কেন, পিত:, আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করেছি ?

রাজা। কি অপরাধ ?—আমার নিকটে ছলনা ? দূর হঃ, দূর হঃ !

মন্ত্রী। এ কি সর্ব্বনাশ।-

কৃষ্ণা। হা বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল ? এ সময়ে পিতাও কি বিমুখ হলেন ? কাকা, আমি পিতার নিকটে কি অপরাধ করেছি, যে উনি আমার প্রতি বিরক্ত হলেন ? ( আকাশে কোমল বাত্ত ) আঃ, আমি এই যাই ।— কাকা, আপনার চরণে ধরি ( চরণে পতন। ) আপনিই আমাকে বিদায় দেন।

বলে। উঠ মা, উঠ ! ছি, মা, ছি ! ( হস্ত ধরিয়া উত্তোলন ) তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্থ ! তোমাকে বিদায়—( আকাশে কোমল বাতা।)

কৃষ্ণ। জননি, এই আমি এলেম। (সহসা খড়াগাঘাত ও শয্যোপরি পতন।) সকলে। এ কি! এ কি সর্বানাশ! কি সর্বানাশ!

বলে। হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল। হে পরমেশ্বর, আমাদের কি করলে। বংসে, তুমি কি আমাদের যথার্থ ই ত্যাগ করলে। হায়, হায়। (রোদন।)

#### ( তপস্বিনীর প্রবেশ।)

তপ। এ কি ? (অবলোকন করিয়া) কি সর্বনাশ। এ রাজকুললক্ষ্মী এ অবস্থায় কেন ? হায়, হায়। এ রত্মদীপ কে নির্বাণ কল্যে ?—হায়, হায়। (রোদন।)

বলে। আর ভগবতি, আমাদের কি হবে। এ দিকে এই, আবার ও দিকে মহারাজের দশা দেখেচেন ? আহাহা। দাদা, তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল। ভগবতি—

তপ। কেন, কেন ? মহারাজের কি হয়েছে ? উনি অমন কচ্যেন কেন ? বলে। আর ভগবভি, সকলই আমার অদৃষ্টে করে। মহারাজ হঠাৎ মহা উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

তপ। কেন ? কারণ কি ?

## ( व्यश्नारमवीत (वर्ग क्षर्वम । )

অহ। (নেপথ্য হইতে) কৈ? কৈ? আমার কৃষ্ণা কোথায়? (অবলোকন করিয়া) এ কি ? আমার কৃষ্ণা এমন হয়ে রয়েছে কেন ?----আঁ৷ ৷——এ যে রক্ত ৷—মহারাজ, এমন কে করলে ?

তপ। মহিষি, মহারাজকে আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্যেন ? ওঁতে কি আর উনি আছেন ?

অহ। তবে বৃঝি উনিই এ কর্ম করেছেন। ও মা, আমার কি সর্বানাশ হলো! (কৃষ্ণার মুখাবলোকন করিয়া রোদন) আহা! বাছা আমার স্বর্ণলতার স্থায় পড়ে আছেন। ও মা কৃষ্ণা, আমি তোমার অভাগিনী মা এসে ডাকছি যে। ও মা, তুমি আমাকে কি অপরাধে ছেড়ে চল্যে, মা ? উঠ, মা, উঠ। ও মা, ও মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছে। ? (রোদন।)

কৃষ্ণ। (মৃত্স্বরে) মা,—এসেছো ?—আমাকে পায়ের ধ্ল দেও। মা,— পিতা আমার উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন,—তুমি ওঁকে আমার সকল দোষ ক্ষমা কর্ত্যে বলো। মা, আমি তোমার নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি, সে সকল ক্ষমা করে আমাকে এ জন্মের মতন বিদায় দেও। মা, তোমার এ তঃখিনী মেয়েকে এর পর এক এক বার মনে করো ( মৃত্যু—আকাশে কোমল বাছ।)

অহ। ও মা, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, মা। (রোদন) এ কি? আবার যে মা আমার চুপ করলেন ? ও মা, কৃষ্ণা! ও মা! ও মা! ওমা। (মূর্ছা।)

তপ। এ আবার কি হলো ?—রাজমহিষী যে হঠাৎ অজ্ঞান হলেন। মহিষি, উঠুন, মহিষি, উঠুন, হায়, হায়। একবারে কি সব ছারখার হলো !

অহ। (চেতন পাইয়া) ভগবতি, আমি কি স্বপ্ন--মহারাজ, এ কর্ম কে করলে ? ঠাকুরপো, তুমিই বল না কেন ?—ও কি ? (উঠিয়া) তোমরা যে जकरनरे চুপ करत रेतरन ?

রাজা। আঃ! (অগ্রসর হইয়া) মহিষী যে ? (হস্ত ধরিয়া) দেখ, তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেচো ? কৈ ?

অহ। মহারাজ, তুমি ও হাত দিয়ে আমাকে ছুঁও না। তোমার হাতে আমার কৃষ্ণার রক্ত লেগে রয়েছে। মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ জন্মের মতন বিদায় হলেম।

[ বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। ভগবতি, আপনি একবার যান, মহিধী কোথায় গেলেন দেখুন গে।
[ তপস্থিনীম্ব প্রস্থান ।

রাজা। মহিষি, কোথা যাও ! কোথা যাও !—গেলে, গেলে, গেলে !
তুমিও গেলে। (রোদন) হা কৃষ্ণা। হা কৃষ্ণা। আমি যাই মা,
আমি যাই। ভাই বলেন্দ্র, কৃষ্ণা।—কৃষ্ণা। আমার কৃষ্ণা। (রোদন।)

মন্ত্রী। রাজকুমার, আমি চিরকাল এই বংশের অধীন, আমাকে কি শেষে এই দেখতে হলো। (রোদন।)

## ( অন্তঃপুরে রোদনধ্বনি, তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ।)

তপ। হায়! হায়! কি হলো!—রাজকুমার, রাজমহিষীও স্বর্গারোহণ কল্যেন। হায়, হায়! আমি এমন সর্ব্বনাশ কোথাও দেখি নাই। এ কি বিধাতার সামাত্য বিভ্ন্ননা! হায়, হায়!

বলে। মন্ত্রি, আর কি ? সকলই শেষ হলো। (রোদন) হায় ! হায় ! হায় ! মৃত্যু কি আমাকে ভূলে আছেন।—দাদা, ঐ দেখুন, আমাদের রাজকুললক্ষ্মী মহানিদ্রায় অবশ হয়ে আছেন। আর এ রাজ্যে প্রয়োজন কি ? হায়, হায় !

রাজা। বলেন্দ্র, ভাই, কৃষণা। কৃষণা-আমার কৃষণ।

বলে। আহাহা! দাদা, তোমার জ্ঞান শৃশু হয়েছে, তুমি এর কিছুই জানতে পাচ্যো না। হায়! হায়! হায়! তা, ভাই, এ তো তোমার সৌভাগ্য বলতে হবে। হায়, এমন সময়ে জ্ঞান থাকা চেয়ে অজ্ঞান হওয়া ভাল। এ যাতনা কি সহা করা যায়! (বোদন।)

সত্য। রাজকুমার, আর আক্ষেপ করা বৃথা। মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাওয়া যাক। আর আস্থন, এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য, দেখা যাক্গে। এ দিকের তো সকলি শেষ হলো। হায়, হায়। হে বিধাতঃ, তোমার কি অভূত লীলা। আস্থন রাজকুমার, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি।

( যবনিকা পতন। )

গ্রন্থ সমাপ্ত।

# गांश-कानन

## भारेरकन मधुमृतन पछ

[ ১৮৭৪ এটালে এখন প্রকাশিত ]

সম্পাদক :

## গ্রীরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার শ্রীসজনীকান্ত দাস



## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩া১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা প্রকাশক প্রীরাহকমক সিংহা বল্পীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংকরণ—কৈটে, ১৩৪৮ ঃ দিতীয় মুদ্রণ—কান্তন, ১৩৫০ ; তৃতীয় মুদ্রণ—ভাজ, ১৩৫৫

মূল্য এক টাকা চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীগজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রোস, ২৫া২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৫—>৮৮৮১১৪৮

## ভূমিকা

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্কে মধুসদন অত্যক্ত ত্রবস্থার পতিত হইয়াছিলেন এবং
নিতার প্রতিকৃপ অবস্থাতেও পূস্তক-বচনার দার। অর্থিক অসক্ষলতা দূর করিতে
চাহিয়াছিলেন। এই সময়ে (১৮৭০ খ্রীষ্টান্সের মধ্যতাগে) কলিকাতার স্থবিখ্যাত
সাত্যবার (আশুতোম দেব) দৌহিত্র শরচের ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন।
মধুস্পনের নিকট শরচেন্দ্রের যাতায়াত ছিল। তাহারই অস্থ্রোধে মধুস্পন উক্ত
থিয়েটারের জন্ম ভূইখানি নাকট ('মায়া-কানন'ও 'বিষ না ধন্থপি ) রচনা করিয়া
দিতে প্রতিশ্রত হন। রচনার পারিশ্রমিক অপ্রিম পাওয়াতে মধুস্পনের উপকার
হইয়াছিল। রোগশয়্যায় মধুস্পন 'মায়া-কাননে'র থক্ডা সমাপ্ত করিয়াছিলেন ; 'বিষ
না ধন্থপি বিলনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই মাত্র জানা যায়।

'জীবন-চরিত্'কার লিথিয়াছেন, 'নায়া-কানন' সমাপ্ত হয় নাই। কিন্ত প্রথম ু সংস্করণের পুস্তকের "বিজ্ঞাপন" হইতে জানা যায়, মধুস্থন রচনা সম্পূর্ণ ক্রিয়া-ছিলেন, কিন্তু প্রথম থস্ডা মাজ্জিত করিতে পারেন নাই।

মধুস্দনের মৃত্যুর পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টান্তে 'নায়া-কানন' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল ১৪ মার্চ ১৮৭৪। ইহার পৃষ্ঠাত সংখ্যা ছিল ১১৭; আখ্যা-প্রুটি এইরপঃ

মায়া-কানন / মাইকেল মধ্মদন দত্ত / প্রণীত। , ঞীশরচন্দ্র ঘোষ / ও / শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তক / প্রকাশিত। / নৃতন বাঙ্গালা হন্ত্র / কলিকাতা,— মাণিকতলা খ্রীট নং ১৪৮। / সম্বং ১৯৩০। /

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনটিও নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

#### বিজ্ঞাপন।

বঙ্গ-কবি-শিরোমণি ও স্প্রাপিত্ব বঙ্গীয় নাট্যকার মাইকেল মধ্মুদন দণ্ড পীড়িতশ্যায় শয়ন করিয়া "মায়াকানন" নামে এই নাটকখানি রচনা করেন।
বঙ্গরক্ষভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে আমরাই জাহাকে ভূইখানি উৎকৃষ্ট নাটক
প্রণয়ন করিতে অন্থরোধ করিয়াছিলাম। তদম্সারে তিনি "মায়াকানন" নামে এই
নাটক ও "বিষ না ধন্তর্গে" নামে আর একখানি নাটকের কতক অংশ রচনা
করেন। লেখা সমাপ্ত হইবার অথ্যে জাহাকে উপস্কু মূল্য দিরা এবং পীড়াকালীন
সাহায্য দান করিয়া আমল্লা উভয়ে এ ভূই নাটকের অধিকারিত্ব সত্ব ও বঙ্গরক্ষভূমে
অভিনয়ের অধিকার ক্রের করিয়াছি।

নগরীয় স্থামলন্ধ নৃতন বাঙ্গালা যত্তে উৎকণ্ট কাগতে স্থানর অক্ষরে মায়াকানন মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইল। গ্রন্থকারের জীবনকালের মধ্যে এখানি প্রকাশ করিতে পারা গেল না, বছ আচ্ছেপ থাকিয়া গেল। মারাকানন বিরোগান্ত নাটক; ইহার অন্তর্গত করণ রস পাঠ করিয়া কোন ক্রমে অঞ্চ সম্বরণ করা যায় না। পরিশেষে স্বীকার্য যে, সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক শ্রীর্জ ভূবনচন্দ্র মুখোপাব্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আভোপান্ত দেখিয়া দিরাছেন। "বিষ না বয়্প্রতি সমাধ্য করিয়া শীদ্র প্রকাশ করা ঘাইবে।

শীসরচন্দ্র খোষ।
কলিকাতা। শ্রীক্ষবিলনাশ চটোপাধ্যার।
পৌষ,—১২৮০। প্রকাশক।

নগেজনাথ সোম 'মধু-স্বৃতি' পৃস্তকের ৫২৭ পৃষ্ঠার লিথিরাছেন, "মায়াকানন দাইরা বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টান্দের ১৭ই আগষ্ট প্রথম রক্ষভূমে অবতীর্ণ হন।" আরও কেহ কেহ এই উজির প্নরাবৃতি করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেকল • থিয়েটারে মায়া-কাননে'র প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টান্দের ১৮ই এপ্রিল ভারিখে। এই প্রেসকে 'বক্লীয় নাট্যশালার ইতিহাস,' (৩য় সংস্করণ), পৃ. ১৩৮ দ্রেষ্টব্য।

# মায়া-কানন

[ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মানে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে ]

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

### পুরুষ।

সিন্ধদেশাধিপতি। বৃদ্ধ রাজা ি সিন্ধুর রাজকুমার, শেষ রাজ।। অভায় সিন্ধুরাজমন্ত্রী। अर्जतरमटभन नाका। ধ্মকেতু গুর্জররাজমন্ত্রী। গুর্জ্জররাঞ্চের সেনানী। অরুশ্বতীর শিঘ্য। ভীমসিংহ রামদাস মৃত সিন্ধুরাজের আত্ম। আত্ম বিচারার্থী। বুদ্ধ ে 😥 🙆 বৃদ্ধের কন্তা স্বভলার পাণিপ্রার্থী। মূদুৰ निर्देश स्वापन क्षेत्र का निर्देश स्वापन मोराजिक, नागतिक, भार्याज्य, नीत भूक्य, भक्षात्मत पृष्ठ, গুর্জারের দৃত, রক্ষক, মধুদাস, মাতাল ও ঢুলী ইত্যাদি।

# ন্ত্ৰী।

| মকরধ্বজের কন্থা।  শশিকলা  শ্বন্দা  কাঞ্চনমালা  অরন্ধতী  তপস্বিনী।  স্থভ্জা  বিচারার্থী বৃদ্ধের কুমারী কঞ্জা। | <b>ই</b> ন্সতী | * * * | গান্ধারের পদ্যুত রাজা            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------|
| স্থনন্দা   কাঞ্চনমালা   শশিকলার সধী।  অরুদ্ধতী   তপম্বিনী।  স্থভন্তা   বিচারার্থী বৃদ্ধের কুমারী কম্পা।      |                |       | মকরধ্বজের কছা।                   |
| কাঞ্চনমালা ··· শশিকলার সধী।  অরুদ্ধতী ় · · · তপস্থিনী।  শ্বভন্তা ··· বিচারার্থী বৃদ্ধের কুমারী কল্পা।       | শশিকলা         | p + + | সিন্ধুরাজের কছা।                 |
| অরুদ্ধতী ় তপস্বিনী।  শৃভন্তা  নিচারার্থী বৃদ্ধের কুমারী কম্পা।                                              | <b>ज्</b> नना  |       | रंन्यणीत गथी।                    |
| ত্বভার · · বিচারার্থী বৃদ্ধের কুমারী কল্পা।                                                                  | কাঞ্চনমালা     | ***   | শশিকলার সংগী।                    |
|                                                                                                              | অৰুশ্বতী ়     |       | তপস্বিনী।                        |
|                                                                                                              |                | ***   | বিচারার্থী বৃদ্ধের কুমারী কঞ্চা। |

# गरा-कानन

### প্রথম অঙ্গ

# প্রথম গ্রভাঙ্ক

পর্বতারত পথ ;—পশ্চাতে সিন্ধুনগর,—সন্মুখে মারাকানন।
( ইন্ধুমতী এবং পুলপাত্র ও ধূপদান হল্তে স্থনন্দার ছল্লবেশে প্রবেশ)

हर्न्य जिला के कि तारे मात्राकानन ?

ত্বন। ইারাজকুমারি । ১০ ১০ ১০

ইন্। হা, ধিক্ স্থি। তোর কি কিছুই জ্ঞান নাই ? আমাদের কপালওং থ বিধাতা কি তোরেও একেবারে জ্ঞানহারা করেছেন ?

তুন। কেন?

ইন্দ্ ← কেন ?—কেন কি ? আমি রাজকুমারী,—এমন কি, রাজ-রাজেক্র ক্রারী ;
—তবৃত এ অবস্থায় আমারে ওরূপ সম্বোধন করা আর কি সাজে ? তুই কি কিছুই
বৃষিদ্ না ?

স্থন। ( ক্ষুণ্নমনে ) হা বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল ? সৰি! পোষা পাথী একবার যা শিথেছে, সে কি আর সহজে তা ভূলতে পারে ? কথনো না কথনো দে কথা তার মূথ দিয়ে অবশ্যই বেরিয়ে পড়ে। তা স্থি! এ বিজন দেশে এমন কে আছে যে, আমাদের এ কথা শুনলে অনিষ্ঠ ঘটবার সম্ভাবনা ?

ইন্। স্থননা! এখানে কেউ থাক্ আর না থাক্, প্রতিধানি ত আছে; আর আমাদের এখন এমনি অবস্থা যে, প্রতিধানির কাণেও ও কথা তোলা অমুচিত। তা দেখিস্, তুই যেন সতত সতর্ক থাকিস্। এখন বল্ দেখি,—এ কি সেই মারাকানন ? তা ওখানে গেলে আমাদের কি ফল লাভ হবে ?—আর তুই ও সম্বন্ধে কি কি ভানিছিস্ ?

স্থন। স্থি! ভগবতী অরুদ্ধতী দেবী আমারে বারংবার বলেছেন যে, "ঐ মায়া-কাননে এক পাষাণময়ী দেবীমূর্জি আছে।—যে লগ্নে দিনমণি কন্তারাশির স্থবণগৃহে প্রেবেশ করেন, সেই স্থলগ্নে যদি কোনো পবিত্র-স্বভাবা কুমারী, কি স্থপবিত্র অন্যূ যুবা ঐ দেবীর পদে পূজাজলি দিয়ে পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে আর প্রুষ হইলে আপন ভাবী পদ্মীকে সমূধে দেখতে পায়।"—আর আজ্প্রাতঃকালে তপস্থিনী আমারে বলেছেন, "অল্প দিবা হুই প্রহরের পর সেই শুভ সায়।"

—তা আমার এই বাসনা যে, ঐ স্থসময়ে তুমি দেবীকে পূজাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর, দেখি আমাদের ভাগ্যে কি আছে।

ইন্দু। স্থি! এ কথাতে কি কথনো বিশ্বাস হয়?

স্থন। বল কি স্থি! তবে অক্সন্ধতী দেবী কি মিধ্যাবাদিনী? না দৈৰ ব্যাপাৱে অন্তিজ্ঞা ?

ইন্দ্। তা নয় সধি!—তবে কি, সে সব কথা শুনলে আমার মনে ভয় হয়! ভবিশ্যতের অক্ককারময় গর্ভে যে কি আছে, তার অস্থুসকান করা অস্থুচিত কর্ম। বিধাতা যখন ভবিশ্বৎকে গৃঢ় আবরণ দিয়ে আমাদের দৃষ্টির বহিন্ত্ তি করে রেখেছেন, তথন সে আবরণ উত্তোলন কলে চেষ্টা করা কি আমাদের উচিত ?

चन। छा यो दशक् मिथ, जूमि এथन हत्ना।

ইন্দ্। স্থি। আমার পা যেন আর চলে না। এই দেখ, আমার সর্কশরীর ধর্ ধর্ করে কাঁপছে। ভূই কেন আমারে এ বিপদে ফেলতে এনিছিস্ ?

স্থন। স্থি! আমি কি তোমার শক্ত ?—তুমি এই জেনো যে, তোমার সঙ্গে বার বিবাহ হবে, অবশ্রুই আজ তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। তুমি রাজনন্দিনী, তোমার কি এত হীনসাহস হওয়া সাজে ?

ইন্দ্। স্থি! কি বল্লি ?—আমার বিবাহ ? আমার বর ?—যম।—( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়) যেমন যহপতি বাস্কুদেব ক্রিক্সী দেবীকে হরণ করেছিলেন, তেমনি মৃত্যুপতি ক্রতান্ত যদি এ দাসীরে শীঘ্র শীঘ্র হরণ করেন, তবেই আমি বাঁচি! (সজ্জ-নমনে) এ জীবনে কি আমার আর স্থথ ভোগের বাঞ্ছা আছে ?—তাও কি ভূমি মনে কর স্থি ? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

ছুন। (সজ্জলনয়নে) স্থি! কেন ভূমি আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ য়াতনা দেও। বার বার ভূমি আর ও সকল কথা বলো না। বিধাতা কি তোমারে চিরদিন এই অবস্থায় রাধ্বেন ?—তা এখন চলো, এই সেই কাননের ধার।

#### ( উভরের মারাকাননে প্রবেশ )

স্থি! ঐ দেখ, কি অপূর্ব্ব মৃর্তি! আর এটি কি মনোরম কানন!—এ বে দেবস্থান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। (করযোড় করিয়া দেবী র্ত্তির প্রতি) দেবি! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ;—আমার' এ স্থী যে কে, তা আপনি অবশুই জ্ঞানেন। আর আমরা যে; কি অভিলাষে আপনার শ্রীচরগ-সন্ধিধানে এসেছি, তাও আপনার অবিদিত নয়। প্রার্থনা করি, একটি বার ভবিশ্যতের দ্বার মৃক্ত করুন!—(ইন্দুমতীর প্রতি) দেখ স্থি! ভগবতী বনদেবী কখনই আমাদের প্রতি অপ্রসন্ধ হবেন না। দেবতারা কথনই অরুত্রিম ভক্তি অবহেলা করেন না। তা ভূমি ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর চরণে প্রভাঞ্জিলি দিয়ে পূজা কর।

ইন্দৃ। স্থনলা! তুই কেন আমারে এখানে নিয়ে এলি ?—আমি বে দীড়াতে পাচ্চি না,—আঃ!—আমার মন এমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছে বে, আমি এখান বেকে থেতে পাল্লেই বাঁচি।—তা তুই আয়, আমরা চুক্তনে পালাই। এই ভয়ত্তর পর্বতকাননে কত যে হিংম্র জয়্ম আহে, তা কে বলতে পারে ? আমরা চুক্তনে সহায়হীনা, সঙ্গে কেউ নাই,—আয় আমরা পালাই;—আমার ছৎকন্প হচেট।

স্থন। বল কি সধি! এ মহাদেবীর সম্মুখে কি কোন হিংস্ত জন্তু সাহস করে আসতে পারে ? তা এখন তুমি এই পূপ লয়ে দেবীকে অঞ্চলি দিয়ে পূজা কর।—
হয়ত এর পর সে শুভ লগ্ন অভীত হয়ে বাবে।

ইন্দু। স্থি! আমার মন চায় না যে, আমি এ বিষয়ে হাত দিই। তোকে আমি বার বার বলেছি, ভবিশ্বং বিষয় জানবার চেষ্টা করা অজ্ঞানের কর্ম। সে চেষ্টা কন্তেই নাই।

ত্ব। স্থি! তুমি এত ভয় পাচেচা কেন ? এ তো তোমার স্বভাব নয়। এই নাও, ফুল নাও।

#### ( शूष्ण आतान )

ইন্। স্থননা! দেখিস্, আমারে যেন কোনো বিষম বিপদে ফেলিস্ নি। (দেবীর পদে পুলাঞ্জলি দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া) দেবি! যদি জনরব সত্য হয়, তবে আপনি আমার ভাবী পতিকে আমার দর্শনপথে উপস্থিত করুন, আর যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ না থাকে,—( আকাশে বজ্জরনি ) স্থননা!—স্থননা!—এ কি সর্বনাশ! ইস্!—ইস্! বস্থমতী যেন কেপে কেপে উঠছেন! উঃ! কাননের বৃক্ষশাথা-কম্পনে যেন ঝড় উপস্থিত হলো! বোধ হচ্চে, ভগবতী বনদেবী আমার উপর প্রসন্ন নন!—স্থননা! তুই আমাকে ধর্, আমি আর দাঁড়াতে পারি নি! (স্থননা ইন্দুমতীকে ধারণ করিয়া উপবেশন)

ত্ব। ভর কি ?—ভর কি ? ভগবতী ব-দেবীই আমাদের এ সহটে রক্ষা কর্বেন!

ইন্দ্। আর বনদেবী !— আমরা এ কাননে প্রবেশ করে বনদেবীর কাছে অপরাধিনী হয়েছি! আমার বোধ হছে, তিনিই আমাদের পাপের প্রতিফল দিতে উন্থত হয়েছেন! আমি ত তোকে প্রথমেই বলেছিলেম যে আমাদের এ কাননে আসাই অমুচিত হয়েছে!— হায়! কেন যে, অরুক্ষতী দেবী তোরে অমন কথা বলেছিলেন, তা আমি এখনো বুঝ্তে পাচিচ না। যা হোক্,— যা হয়েছে তা হয়েছে, আর অধিক ক্ষণ এখানে থেকে দেবতাদের কোপ রক্ষি করা উচিত নয়;— তা চল আমরা শীল্র পা— (নেপথে। শৃক্ষধনি) ও মা! এ আবার কি?

স্থন।—হাঃ হাঃ হা!—তোমার বর আসছেন আর কি ?—ভগবতী অরুক্ষতী দেবী কি মিধ্যাবাদিনী ?—( নেপথে পদশক )

ইন্। (সচকিতে) স্থি। কে ষেন এক জন এ দিকে আসছে। কি আশ্রুণ্ড। এ দেবমায়া ত কিছুই বুঝ্তে পাচ্চিনা।—ভনেছি, এই সব নির্জন প্রদেশে সর্বাদাই দেবদৈত্যদের গতিবিধি, হয়ত তাঁদেরই কেউ হতে পারে। তবেই ত আমরা গেলেম। আয়, আমরা দেবীর পশ্চাতে লুকুই। (পশ্চাতে লুকাইয়া কর্যোড়ে দেবীর প্রতি স্করুণ ভয়ে) হে বনদেবি।—হে মাতঃ —এ বিপদে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

#### ( भगगारवन्याती ताकक्भात अक्रात अरवन )

অজয়। (স্বগত) কি আশ্চর্যা! বরাহটা দেখতে দেখতে কোথা পালালো? এই ना रम्हे भाग्नाकानन ?— लारक वरन, এই कानरन এक পावानमंत्री रनवी-व्याजिया আছেন,—হুর্গ্যনেবের ক্যারাশিতে প্রবেশকালে সেই বনদেবীর পদে শুদ্ধচিত্তে পুপাঞ্জলি দিয়ে পূজা কল্লে পুরুষ আপন ভাবী পদ্দীকে আর স্ত্রী আপন ভবিয়াৎ খামীকে সমূথে দেখতে পায়।—(সমূথে দৃষ্টি করিয়া) বা! ঐ যে! আমার मम् (थरे तरे भाषांगमत्री तन्ती तरत्रह्म। जात उँत भन्छान भूभतामि विकीर्ग দেশতে পাচ্চি!—এই যে!—এ দিকে পুশপাত্তে আরও অনেক ফুল সাজানো রয়েছে !-এ সব কে রাখলে ? এই বিজন অরণ্যে ত জনপ্রাণীরও সঞ্চার নাই !--(চিন্তা করিয়া) হাঁ, তাও ত বটে ! আজি যে রবিদেব ক্যার স্থবর্ণমন্দিরে প্রবেশ কর্বেন !—দেই জন্মেই বা কোনো অজ্ঞাতভাগ্য পরিণয়াকাজ্জী এই দেবীর পদতলে আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে গিয়েছে। (ক্ষণকাল নিগুর থাকিয়া) তা বেশ ত। আমিও কেন এই লগ্নে ভগৰতীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা करत प्रिथ ना। प्रहे-हे छान।—( পুष्प গ্রহণ করিয়া) হে বনদেবি। হে कक्रमामित्र ! . यनि जामात जारगा विवाह थारक, जरव यिनि जामात जावी शक्नी इरवन, দয়া করে তাঁরে আমার সমুখে উপস্থিত করুন। আপনার প্রসাদে যাঁরে আমি এ স্থানে দেখ্তে পাবো, এ জন্ম তাঁরে ছেড়ে অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণ কর্বো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

### ( পूष्णाञ्चलि अमान )

স্থন। (ইন্দুমতীর হস্ত ধারণ করিয়া সকোতুকে) স্থি! এখন আমারো বড় ভন্ন হচেচ।—(রাজপুত্রকে নির্দেশ করিয়া) ঐ যে ধুবা পুরুষটি দেখ চো,—বিলক্ষণ জেনো, উনিই তোমার স্বামী। এখন দেখলে ত বনদেবীর কি অপূর্ব্ব মহিমা!

ইন্। (কপট ক্রোধে) স্থননা। তুই চুপ কর্। তোর কি একটুও লজ্জা

নাই !— ঐ মৃগরাণেশী যে কে, ভা ত আমরা জানি না।—দেখ্, ওঁর হাতে অস্ত্র আছে। হয়ত আমাদের চজনকেই উনি বিনাশ কতে পারেন।

স্ব। (সহাজে) স্থি! আমার আর সে ভর নাই। উনিই এই সিলুদেশের যুবরাজ। আমি ওঁরে অনেক বার দেখিছি।

অজয় ৷ (পরিক্রমণপূর্বক উভয়েকে অবলোকন করিয়া সবিশয়ে ) এ কি 📍 এঁরা কে ?—দেবা কি মানবা ?—আহা ! কি অপরূপ রূপমাধুরী !—দেবক্সাই বোধ হচেচ। -- নতুবা এমন নিবিড় তমসাচ্ছর বনস্থলীতে মানবকুল-সম্ভবা এতাদৃশ মনোহর কমলিনী কি প্রস্ফুটিত হওয়া সম্ভব ? (কণকাল নীরব থাকিয়া) হাঁ, তাও ত হতে পারে! আমার পূজায় খ্রপ্রমন্ন হয়েই ভগবতী বনদেবী এই ছটি রমণীকে এধানে উপস্থিত করেছেন। এঁদেরি মধ্যে একটিই আমার ক্ষরতোষিণী হবেন। (করবোড়ে দেবীর প্রতি) ছে বনদেবি! মা! তোমার কি অচিস্তা মহিমা! তোমাকে শত বার প্রণাম করি ! যদি আমার অন্তুমান অসত্য না হয়, তা হলে এই इंটि রমণার মধ্যে যেটি উষা-পদ্মিনীর ছায় সলজায় ঈষৎ ফুলমুখী, সেইটিই অবশ্ এই সিন্ধুরাজপুরের পাটেশ্বরী হবেন। দেবি ' যদি তোমার শ্রীচরণক্লপায় ভাগ্যক্রমে আমার ঐ অমূল্য স্ত্রীরত্ন লাভ হয়, তা হলেই আমার জীবন সার্থক! (আকাশে বজ্ঞনাদ ) এ কি ? এমন শুভ সময়ে এ অশুভ লক্ষণ কেন ?—তবে কি দেবী আমার প্রতি অপ্রসন্ন নন !—আর তাই বা কেমন করে বলি ! প্রসন্ন না হলে এমন অন্ধর্লভ স্ত্রীরত্ব আমার সন্মুখে উপস্থিত কর্বেন কেন १—তবে হয়ত বজ্রই অমুকৃল হয়ে আমার আশাবাক্যের পোষ্কতা কল্পে।—(অগ্রসর হইয়া অনন্দার প্রতি) অন্দরি। व्यापनाता (क १-वात व वनगरा वह विकन विभित्न का कि काछ १

খন। (করখোড়ে) রাজকুমার। প্রণাম করি। ইনি-

ইন্দু। (জনাস্তিকে ক্রক্টীভঙ্গী করিয়া) প্রনন্দা। তোর কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই ?

খন। (জনান্তিকে সমন্ত্রম) স্থি। আমার অপরাধ হয়েছে; বল দেখি, এখন কি পরিচয় দিই ?

ইন্। (জনান্তিকে) বল্, আমরা বণিক্-কছা, এই দেশেই বস্তি।

অজয়। (স্থনন্দার প্রতি) স্থন্দরি! তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিছেল না কেন ?
স্থন। রাজকুমার! আমরা বেণের মেয়ে। আপনার পিতার রাজ্যেই
আমাদের বাস।

অজয়। ভদ্রে! বোধ হয়, তুমি আমায় বঞ্চনা কচ্চো। তোমার সঙ্গিনী কখনই বণিক্ত্হিতা নন। তুমি হুদয়ের দার মুক্ত করে অকপটে বল, ইনি কে ?

স্থন। রাজকুমার !— আমার এই প্রিয়স্থী—

ইন্দু। (গাত্তে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া জনাস্তিকে) আবার ?

স্থন। রাজকুমার! আমি আপনাকে যে পরিচয় দিয়েছি, সেটি অযথার্থ ভাববেন না। লোকের মুখে এই বনদেবীর কথা শুনে আমরা এখানে এসেছি।

অজয়। স্থলরি! তুমি আমারে প্রতারণা কল্লে, কিন্তু দেবতারা প্রবঞ্চক নন। তোমার সহচরী যে কোন মহৎকুলসন্তবা, তাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। যা-ই হোক, আমি এই বনদেবীর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি কথনো সিন্ধুরাজ-সিংহাসন গ্রহণ করি, আর যদি কথনো পরিণয়ব্রতে অনুরাগী হই, তা হলে তোমার ঐ প্রিয়সথীই সিন্ধুরাজ্যের ভাবী মহারাণী, আর আমার একমাত্র সহধ্মিণী হবেন। (দেবীর প্রতি) দেবি! আপনিই এর সাক্ষী। হে বনস্থলি! হে সনাতন পর্বতকুল! তোমরাও এর সাক্ষী। ঐ নারীরত্বই সিন্ধুদেশের ভাবী পাটেশ্বরী।— (আকান্দে বজ্রপ্রনি) এ কি । এক কুলক্ষণের পূর্ব্রলক্ষণ । (স্বগত)—এ সকল দেবমায়া,—মানববুদ্ধির অতীত।—এরা কি তবে যথার্থ ই বণিক্ক্যা ।—আর তাই-ই বা কেমন করে বলি! মানসস্বোবর ভিন্ন অন্থ্য কি ক্র্যনো কনক-পদ্ম প্রাফুটিত হয় ।—পতিতপাবনী ভাগীরথী হিমান্দ্রির মণিময় গৃহেই জন্ম গ্রহণ করেন।

স্থন। (সহাস্ত মুখে) রাজকুমার! আপনি ক্ষত্রিয়, আর রাজচক্রবর্ত্তী,—তা আপনি একজন বেণের মেয়ে বিবাহ করবেন ?

অজয়। স্ব্যূখি! তোমার ও প্রতারণায় আমার মন প্রতারিত হতে চায় না।
শকুস্বলাকে মহর্ষি কথের আশ্রমে দেখে রাজা ত্ত্মস্তের হৃদয়ই তাঁকে তাঁর পরিচয়
দিয়েছিল, "ঐ যে ঋষিপালিত স্ত্রীরত্ন, উনি কথনই ব্রাহ্মণ-কছা নন।" আমার হৃদয়ও
তেমনি আমাকে এই কথা বল্ছে,—তোমার ঐ সখী বণিক্-কছা। নন।

অজয়। (ব্যস্ত হইয়া) তবে আমি এখন বিদায় হই। প্রমেশ্বর আর ঐ বন-দেবীর সমীপে প্রার্থনা এই যে,—অতি শীঘ্র খেন তোমাদের পুনর্দর্শন-ত্ব্ধ লাভ করি।

(নেপথ্য)—ওরে! আবার শৃঙ্গধনি কর্। রাজকুমার না হলে এই ভীষণ ব্যাত্রকে আর কে নিরস্ত কন্তে পারে १

অজয়। (দেবীকে প্রণাম করিয়া স্থাননার প্রতি) স্থানরি! যেমন পশ্মে স্থান্দ চিরবিরাজ্বিত, তেমনি তোমার ঐ মনোমোহিনী সধী আমার এই হৃদয়ে চিরকালের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত রইলেন।—তা আমাকে এখন বিদায় দাও।—দেখ, যেমন রপের পতাকা প্রতিকৃদ বায়তে রপের বিপরীত দিকে উড়তে থাকে, যদিও আমি এখন চল্লেম, তথাপি আমার মন তেমনি তোমার সধীর দিকেই থাকলো।

[ ইন্সুমতীর প্রতি সত্ক নরনে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অভরের প্রস্থান ]

স্থা। স্থি! তোমার মূথে যে আর কথা সরে না! আর আঁথি ছটি জলে পরিপূর্ণ দেখতে পাচিচ। এ কি?—এ কি?—এধর্য্য অবলম্বন কর:—এমন সময়ে ক্রন্দন অমঙ্গলের লক্ষণ।

ইন্। চল্ স্থি, এখন আমরা যাই। দেখ্, যে ব্যান্ত ঐ রাজকুমারের অশ্বকে আক্রমণ করেছে, সে হয়ত এখানেও আসতে পারে তা হলে কে আমাদের রক্ষা করবে ?

স্থন। দেখ সৃখি, অরুদ্ধতী দেবী দৈবনির্ণয়ে কি স্থপণ্ডিতা!

ইন্। তাই ত! কি আশ্রেণা! এখন দেখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে।
তা দেখ্, তোর পেটে প্রায় কোন কথাই পাক পায় না। ঐ রাজপুত্র আবার ফিরে
এলে কে জানে, তুই কি না বলে ফেলিস্।—তা আয়, আমরা এখন যাই। আজ যা
দেখলেম, তা সত্য কি স্বপ্নমাত্র, এর প্রমাণ কেবল ভবিষ্যতেই হবে। তা আয় এখন।

্ডিডয়ের প্রস্থান।

# দিতীয় গৰ্ভাঙ্ক

# সিকুমগর ;---রাক্পাসাদ ;--- যুবরাকের যন্দির।

( तुक ताकात धारतम )

রাজা। (পরিক্রমণপূর্ব্ধক স্বগত) এ যে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই। কি আশ্চর্যা! পুত্র হয়ে পিতার আজ্ঞা অবহেলা করে, এ কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে ! যা হোক, রোষপরবশ হয়ে সহসা কোন কর্ম করা স্মৃতিত নয়। (প্রকাশ্রে) দৌবারিক!

#### (দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজ।

রাজা। মন্ত্রীকে অতি শীঘ্র এ স্থানে আহ্বান কর।

(मोरा। ताकाळा भिरताशाया।

প্রিস্থান।

রাজা। (স্বগত) ত্রেতাযুগে রঘুবংশাবতংস ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে রাজভোগ ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে, উদাসীনের স্থায় চতুর্দশ বংসর বনে বনে পরিভ্রমণ করেন। আর, এ হুরস্ত কলিযুগে দেখছি, পিতা যদি সর্স্বতঃপ্রয়ম্বে পুত্রের শুভামুষ্ঠান করেন, তবুও পুত্র তাঁর প্রতিকূল হয়। পূর্ববিতন বিজ্ঞের। যথার্থ ই বলেছেন যে "কালের গতি অতি কুটিলা।"

#### ( মপ্তীর প্রবেশ )

মলী। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ যে এ অধীনকে এত প্রত্যুবে স্বরণ

করেছেন, এ তার পরম সোভাগ্য। কিন্তু, এ অসাময়িক স্থরণের কারণটি অছুভূত হচ্চে না।

রাজা। মন্ত্রি এ যে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। মহারাঞ্চা এ কথা সর্কাশধারণেই ত জানে। স্থানের যে প্রথমে পূর্ব্ব দিকে উদিত হন, তা যেমন লোককে বলে দিতে হয় না এ যে কলিকাল, তাও তেমনি লোককে বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না; সকলেই এ কথা জানে; কিন্তু এরপ সর্বজনবিদিত বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্চে কেন, আর এখানেই বা এ সময়ে মহারাজের আগমন হয়েছে কেন, এ অধীন তাই জিজ্ঞাত্ম হচেচ।

রাজা। মন্ত্রি! কাল সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই।

মন্ত্রী। এর কারণ কি ? নরবর ! আপনার কিসের অভাব ? স্বয়ং মা কমলা রাজগৃহে চিরনিবাসিনী; এ রাজ্য, রামরাজ্যের জার স্থশাসিত; পুত্র রূপে কার্ত্তিকেয়, আর বীরবীর্ষ্যে পার্থসদৃশ; কভা রূপে লক্ষ্মীস্বরূপিনী, গুণে সরস্বতীসদৃশী; পৃথিবী মহারাজের যশোবাদে পরিপূর্ণ হয়েছে! মহারাজের কিসের অভাব ? তা এ উৎকণ্ঠার কারণ কি ?

রাজা। মন্ত্রি! তুমি যে সকল সোভাগ্যের উল্লেখ কল্পে, এ সকল আমার পক্ষে বৃথা; বোধ করি, আমার এই অসীম রাজ্যমধ্যে এমন একটি দরিত্র প্রজা নাই, যে আজ আমা অপেকা শতগুণে সুখী নয়। কিন্তু, বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডাতে পারে ?

রাজা। (সজল নয়নে) মন্ত্রি! আমার মত অভাগা লোক এ পৃথিবীতে আর নাই। তুমি জানো যে, অজ্যের বিবাহ প্রাপন্ত করে, আমি পঞালপতির স্মীপে দৃত প্রেরণ করেছি। জনরব রাজকন্তাকে নানা রূপে ও নানা গুণে ভূষিত করে। গত কল্য সায়ংকালে, আমি অজ্যের নিকট এ প্রসন্ত করে, সে একেবারে রাগান্ধ হয়ে আমায় বল্লে, "পিতা, আমার অছুমতি বিনা, আপনি এ কর্ম কেন কল্লেন ?" অছুমতি! পিতারে কি কথনো এ সব বিয়য়ে পুত্রের অছুমতি নিতে হয় ? ইচ্ছা করে, তুরাচারের মন্তকচ্ছেদন করে ফেলি! তা তুমি কি বল ? মন্ত্রি! এরূপ অপমান সহু করা অপেক্ষা পিতৃপিতামহের জল্পিতের লোপ করা, আমার বিবেচনায় শ্রেয়ঃ।

মন্ত্রী। কি সর্বনাশ ! মহারাজ, এরপে সঙ্কর কি আপনার উপযুক্ত ? যে রাজ্বিংছ জয়দ্রথ নীরনীর্য্যে পাণ্ডব-র্থিদলকে রণমুথে পরাভূত করেছিলেন যে নীরপ্রবরকে, নীরধর্ম-বহিভূতি অনীতিমার্গ অবলম্বন করে ধনপ্রয় যুদ্ধে নিছত করেন, মহারাজের এ প্রস্তাব শ্রবণ করে, সেই রাজ্বেণী জয়দ্রথ অবধি মহারাজের স্বর্গায় পিতা পর্যান্ত সমস্ত রাজ্বির ক্রন্ধন্দনি যেন আমার কর্পে প্রবেশ করেচে। রাজকুমার

অজয় নিতান্ত স্থান নিতান্ত ধর্মপরায়ণ, তিনি যে মহারাজের সহিত এরপ উনার্গগামী জনের ছায় অশিষ্টাচার করেছেন, অবশ্বই এর কোন না কোন নিগুদ কারণ আছে। সেই গৃঢ় কারণের অনুসন্ধান করা আমাদের সর্বাদে উচিত হচেচ। রাজকুমারী শশিকলা তাঁর অগ্রজের সাতিশয় প্রিয়পাত্রী; এ অধীনের ক্ষে বিবেচনায়, তিনিই কেবল এ অন্ধকার দ্র কর্ত্তে সক্ষম . অতএব মহারাজ, তাঁকেই স্বরণ কর্ত্তন। স্ত্রীবৃদ্ধি সর্ব্বতে পরিকীর্ত্তিতা; তাতে আবার কুমারী শশিকলা স্বয়ং সরস্বতীর্মপিণী।

ताका। यञ्जि । তুমি উত্তম মন্ত্রণাই দিয়েছ। দৌবারিক !

#### ( सोवाजित्कत अत्वन )

দৌবা। মহারাজ।

রাজা। শশিকলাকে এথানে আসতে বল।

দৌবা। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

প্রেস্থান

রাশ্বা। এর যে কোন গৃঢ় কারণ আছে, তার আর কোনই সন্দেহ নাই। অজয় যেন আজ কাল ক্ষিপ্তথায় হয়ে উঠেছে। সে সর্বানা স্থকোমল কোকিল-স্বরে আমার সহিত কথাবাস্তা কহিত, কিন্তু কাল একেবারে বাজগর্জন করে উঠলো।

#### ( শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ )

শশি। (গলবস্তে রাণাকে অভিবাদন করিয়া) পিতঃ ! দাসীকে কেন স্বর্গ করেছেন ?

রাজা। বংসে! চিরজীবিনী হও! তোমার অগ্রজের এ কি অবস্থা? এর কারণ ভূমি কি কিছু জান ?

শশি। পিতঃ ! দাদা আমাকে প্রাণাধিক স্লেছ করেন, এবং আপন প্র্থ-ছঃখের সকল কথাই অসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাকে বলেন। তাঁর বর্ত্তমান চিত্ত-বিকারের সমুদার কারণই আমি অবগত আছি। কিন্তু তিনি আমাকে সে সব কথা ব্যক্ত করতে নিষেধ করেছেন।

রাজা। বংসে! পিতৃ-আজ্ঞা অবজ্ঞা করায় মহাপাতক জন্মে। তা তোষার এই বিশ্বাস্থাতকতায় যদি কোন পাপ হয়, তবে সে পাপ আমার আশীর্কাদে দূর হবে। অতএব, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সে স্ব কথা আমাকে বল।

শিলি। প্রায় হুই মাস গত হলো, এক দিন দাদা মৃগয়ার্থ এক বনে প্রবেশ করেছিলেন। একটা বরাহের অন্ধুসরণক্রমে, পর্ব্বতময় কাননপ্রান্তে উপস্থিত হন। সেই স্থানে এক পাষাণময়ী দেবী-প্রতিমা, আর তার পীঠসিরধি পূপারাশি দেখতে পান। তিনি ইতিপূর্বের মায়াকাননের নাম এবং দেবী-প্রতিমার মাহাত্ম্ম শুনেছিলেন। সেই দিন সেই সময়ে, স্থ্যদেব কন্তা-রাশিতে প্রবেশ করছেন দেখে, তিনি সেই পূপা নিয়ে দেবীর পদতলে যেমন পূপাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলেন, অমনি সহসা আকাশে

বজ্ঞধনি হলো ! আর দেবীর পশ্চান্তাগে তৃষ্টি ছন্মবেশী স্ত্রীলোক দেখতে পেলেন। ঐ তৃটির মধ্যে একটি মহৎকুলোন্তবা বলে প্রতীতি হলে তিনি দেবীর সন্মুখে তাঁরে বরণ করেছেন। আর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁকে বৈ আর কোন স্ত্রীকে এ জন্মে বিবাহ করবেন না। সেই অবধি দাদার ভাবাস্তর হয়েছে।

রাজা। (মন্তকে করাঘাত করিয়া) কি সর্বনাশ। এত দিনের পর এ মহদ্বংশ কি সতাই বিলুপ্ত হলো ?

মন্ত্রী। (সত্রাদে) মহারাজ, এরপ আশঙ্কার কারণ কি ?

রাজা। মন্ত্রি! তুমি কি জানো না, এইরূপ এক জনশ্রুতি আছে যে, এই বংশের কোন রাজা বা রাজকুমার ঐ বনাধিষ্ঠাত্রী পাষাণমন্ত্রী দেবীকে পূপাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলে, অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ-গুণশালিনী কোন রমণীকে দেখতে পায় সত্য, কিন্তু অতি শীঘ্রই তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমন-গৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্ত্তে হয়! আর তার সমুদর বাসনা চিরদিনের জন্ত শুক্ষ হয়ে যায়! হায়! হায়! অজয় কেন ঐ নায়াকাননে প্রবেশ করেছিল!—হা পূত্র! বিধাতা তোর ভাগ্যে কি এই লিখে-ছেলেন! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) কিন্তু দেখ মন্ত্রি! এ রোগের যে নিতান্তই ঔষধ নাই, তা নয়। এখনো যদি অজয়কে এই অসৎ সঙ্কল্ল হতে নিরুত্ত করা যেতে পারে, তা হলে রক্ষা আছে। দেখ মা শশিকলা তোমার দাদা যাতে এ বাসনা পরিত্যাগ করে, তুমি মা প্রাণপণে তারই চেষ্টা দেখ।

#### (নেপধ্যে পুরুষোক্তি বিরহ-গীত।)

ঐ মা তোমার দাদা! আহা! কি তৃঃধের বিষয়! তা আমি আর মন্ত্রী গুপ্তভাবে থাকি, তুমি গিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। আর তারে এই প্রোণ-সংহারক, বংশ-নাশক সঙ্কল্ল হতে নিবৃত্ত করবার জ্ঞান্তে চেষ্টা কর। ভগবতী বাগ্দেবী স্বয়ং তোমার রসনায় আসন পাতৃন, তাঁর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

[ এক দিক্ দিয়া রাজা ও মন্ত্রী, অন্ত দিক্ দিয়া শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রস্থান। ]

# দ্বিতীয় অঞ্চ

### প্রথম গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর ;—রাজপুরী ;—রাজসভা।

( কতিপদ্ধ নাগরিকের প্রবেশ )

প্র-না । মহাশয় ! এ কি সত্য কথা যে, পঞ্চালপতি এ নগরে দৃত প্রেরণ করেছেন ? আর এ বিবাহে তাঁর নাকি সম্পূর্ণ সম্মতি আছে ?

দি-না। আজ্ঞা হাঁ; দৃত মহাশয় গত কল্য এখানে উপস্থিত হরেছেন। শুনেছি, এ বিবাহে পঞ্চালারাজ সেকাস্তঃকরণে অনুযোদন করেছেন।

তৃ-না। মহাশয়! আপনার সঙ্গে কি দৃত মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল ?

দ্বি-না। না মহাশয়! কিন্তু আমি লোকপরম্পরায় শুনেছি যে, তিনি কল্য সায়ংকালে এখানে এসেছেন।

তৃ-না। আমাদের মহারাজের কি সোভাগ্য! কারণ, পঞ্চালপতির একমাত্র কল্পা, দ্বিতীয় সস্তান সস্ততি নাই; তিনি স্বয়ংও এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। এ সময়, এ সম্বন্ধ হলে, তাঁর স্বর্গারোহণের পর, সিন্ধু ও পঞ্চালরাজ্য একত্রীভূত হবে। এইরূপেই ভগবান্ সিন্ধুনদ, বহুতর নদনদীর প্রবাহ সহকারে এত প্রবলকায় হয়েছেন।

প্র-না। মহাশয়! আশা পরম মারাবিনী! স্থতরাং আমরা সকলেই এইরপ আশা করি বটে। কেন না, আমরা সকলেই মহারাজের গুভামুধ্যায়ী, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ বাধা আছে।

স্কলে ৷ (স্মন্ত্রে ) বলেন কি, বলেন কি ৷ কি বাধা মহাশয় ৷

প্র-না। জনরবের দিগস্তব্যাপী ধ্বনি কি আপনাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই ?

সকলে। কি জনরব মহাশয় ?

প্র-না। আপনারা কি শুনেন নাই যে, এক দিন আমাদের বর্তমান মহারাজ, এক বরাহের অমুসরণপ্রসঙ্গে মায়া-কাননে প্রবেশ করেন। আর, সেই কাননে প্রতিষ্ঠিত পাষাণময়ী বনদেনীর পদত্যে পূজাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেন।

স্কলে। (স্কৌতুকে) মহাশয়! তার পর কি হলো ?

প্র-না। মহারাজ যেমন বনদেবীর পাদপীঠে পূপাঞ্জলি প্রদান করলেন, অমনি সম্মুধে স্থীসঙ্গিনী এক মনোমোহিনীকে দেখতে পেলেন। তিনি নরনারী কি স্কর্মুন্দ্রী, তা প্রমেশ্বরই জানেন।

সকলে। (সবিক্ষয়ে) তার পর মহাশয়?

প্র-না। তাঁকে দেখে মহারাজ একেবারে মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় এবং তদ্গতহানয় হয়ে, দেবীর সম্প্রথ এই প্রতিজ্ঞা করজেন যে, দেই স্থানরী ব্যতীত অন্ত কোন স্ত্রীকে কথন পত্নীত্বে গ্রহণ করবেন না। আমার ভন্ন হচ্চে যে, পঞ্চালাধিপতির দূতকে ভশ্বমনোরথে ফিরে যেতে হবে। মহারাজ এখন স্বাধীন; কর্তৃপক্ষ কেহই নাই; এখন তাঁর স্বেছ্টারী মনকে কে কেরাতে পারে?

সকলে। হাঁ. এ হলে তো বিলক্ষণই বাধা বটে ! তা যা হোক, মহাশয়! মায়া-কানন কি ?

প্র-না। আপনাদের গন্ম এই সিন্ধুদেশে; শৈশবাবধি এখানেই বাস করছেন; তা আপনারা মায়া-কাননের নাম শুনেন নাই ? এ কি আশ্চর্যা! সে যা হোক, পঞ্চালাধিপতির প্রস্তাবে অসমত হওয়া নিতান্ত অশ্রেয় কার্যা। এঁরা অতীব প্রাচীন বংশীয় রাজা।

ত্না। (সগর্বে) মহাশর! আমাদের এ রাজবংশকে তবে কি হীনতর জ্ঞান করছেন ? পঞ্চালাধিপতির পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডবদের শ্বন্তর ছিলেন বটে; আর জামাতৃহিতৈষণার বশহদ হয়ে, স্থীয় তনয়ব্গলের সহিত কুরুক্তেত্তে তীষণ রণমূথে আপনাকে উপহারী করেছিলেন বটে; কিন্তু, আপনি কি জ্ঞানেন না যে, আমাদের এই রাজাধিরাজের বংশ-গোরব বীর-প্রবর জয়দ্রপ, স্থীয় বাহুবীর্য্যে এক দিবস সম্ব্থ-সমরে সমুদর পাণ্ডববল পরাল্প্র করেছিলেন ? পরদিবস ধনজ্ঞয় তাঁকে বধ করেন বটে; কিন্তু লে কেবল শীক্ষকের মায়াকৌশলে।

প্র-না। যা হোক, এ সম্বন্ধ নিতান্ত বাঞ্জনীয়। বিধাতা করুন, তাঁর অমুকম্পায়, আমাদের রাজকুলরবি পঞ্চাল-রাজকুল-কমলিনীকে প্রফুল্ল করুন। আর আমরা যেন তার স্থানেরতে স্থাব লাভ করি। যে সারোবরে কমলিনী প্রাক্টিত হয়, সে সারোবরের শৈবালকুলও তৎসম্পর্কে রম্য কান্তি ধারণ করে।

(নেপথ্যে তোপ ও ষন্ত্রধ্বনি)

ঐ ওয়ুন, মহারাজ রাজ্পভায় আগমনার্থে স্বমন্দির পরিভ্যাগ কচ্ছেন।

( त्नशर्या वसीत वसना )

(রাজা, মন্ত্রী ও কতিপর পার্যচর বীর পুরুষের প্রবেশ)

সকল সভ্য। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় হউক ! মহারাজ চিরবিজয়ী হোন!

( ताका प्रान-वमटन बीटत बीटत् जिश्हाजटन छेशटवणन )

রাজা। সিংহাসনে উপবেশন, আর রাজমুকুট শিরে ধারণ করা, সাধারণের বিবেচনায় পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ; এমন কি, এই নিমিত্ত শত শত জনপদ যুদ্ধানলে ভন্মী ভূত হচ্ছে, শত সহল্র স্থাপিডিত প্রবীণ ব্যক্তি উৎকট গুড়তি সাধন কছেন, অধিক কি, স্থানিশেতে, এই সৌভাগ্যলোভে নরাধন প্র, পিতৃহত্যারূপ মহাপাপেও প্রবৃত্ত হচ্ছে। কিন্তু আমার সামান্ত জ্ঞানে, এ সৌভাগ্য প্রার্থনীয় নর; অন্তকার এ দিন আমার জ্ঞানে অন্তভ দিন। কেন না, যে ইক্সভুল্য পরাক্রমশালী রাজেক্স এক দিন স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে এই সিংহাসন সমলক্ষত করেছিলেন,—যে উন্নত শিরোদেশে এক দিন এই মুক্ট শোভা নিস্তার করেছিল, সেই মহাপুরুব আজ কোথায়? সে উচ্চ শির এখন কোথায়? হার! মাদৃশ থক্তোত আজ কি নিশানাথের উচ্চাসন অধিকার করতে এসেছে! যা হোক, আমার ছায় সামান্ত ব্যক্তি যে, এ চুর্বাহ ভার বহন করতে সাহসী হয়েছে, সে কেবল আপনাদের ভরসায়।

गकरण। ( इन्ड উरङाननभृतिक माञ्चारम ) यहात्रारकत क्षत्र इन्ने !

প্র-না। (বিতীর নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) মহাশর! দেখলেন, আমাদের মহারাজের কি স্থালতা! কি আমায়িকতা! কি মিইভাবিতা! যৌবনারন্তে গাঁর। ঈদৃশ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন, তাঁরা প্রায়ই গৌরবে ফেটে পড়েন। তা দেখন শাণ্ডিল্য মহাশর! এ রাজার রাজ্যে প্রজার যে কত মত স্থলাভ হবে, তা এখন বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

দ্বি-না। (জনাস্তিকে) পরমেশ্বর তাই করুন! মহাশর! রজের বড় গুণ, প্রাচীন রক্ত অমৃতধারাবং। অমর করে না বটে, কিন্তু হৃদয় মধুময় করে।

মন্ত্রী। ধর্মাবতার ! গত কল্য পঞ্চালাধিপতির দৃত এ রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন ! তাঁর যথাবিধি আতিথ্য করা হয়েছে। এখন তিনি প্রার্থনা করেন, মহারাজ তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করেন।

রাজা। আচ্ছা, দ্তপ্রবরকে এ সভাতে আহ্বান করা হৌক। পঞ্চালপতি আমাদের নিতান্ত আত্মীয়।

রাজা। ধনপ্তর ! আগামী প্রাতঃকালে, আমি মৃগরার্থে বছির্গত হব। বল দেখি, কোন্বনে মৃগরা ব্যাপার স্থচারুরপে সম্পন্ন হতে পারে ? এ দেশে এমন একটিও বন নাই, যা তোমার অঞানিত।

ধন। ধর্মাবতার। এ আপনার অম্প্রহ মাত্র। এ দাস কল্য মহারাজকে এমন এক অরণ্যানীতে লয়ে যাবে, যেখানে মহারাজের ও বীরবাত্ত শর কেপণে ক্লান্ত হবে, সল্লেহ নাই।

### ( দূতের সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ )

দূত। মহারাজের জয় হোক্! এ কুদ্র ব্রাহ্মণ পঞ্চালরাজের প্রেরিত দৃত;
'মহারাজকে আশীর্কাদ করছে।

রাজা। (প্রণামপূর্বক সবিনয়ে) বসতে আজ্ঞা হোক্।

দৃত। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ। আমার প্রভু পঞ্চালাধিপতির গুণ্কীর্ত্তন অবশ্রত আপনার কর্ণগোচর হয়েছে।

রাজা। পঞ্চালপতি আমাদের পরমাত্মীয়; তাঁর শুক্লতর যশঃজ্যোৎসা, ভগবান্ রোহিণীপতির কিরণজালবং এ ভারতরাজ্য স্থদীপ্ত করেছে! অতএব তাঁর পরিচয় আমাকে দেওয়া বাহল্যমাত্র। তা সে রাজচক্রবন্তী; কি উদ্দেশে আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন ?

দ্ত। মহারাজ। আপনি কি অবগত নন যে, আপনার স্বর্গীয় পিতা বৃদ্ধ
মহারাজ, রাজকুমারী শ্রীমতী শশিমুখীর সহিত আপনার শুভ সম্বন্ধ সংঘটন সংকরে
আমাদের মহারাজের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন ? এ প্রসঙ্গে আমাদের মহারাজ
পরমাপ্যায়িত হয়ে সর্বাস্তঃকরণে অমুমোদন করেছেন। স্কৃতরাং এ বিষয়ের
ইতিকর্ত্তব্যতা এখন আপনাকেই স্থির কর্ত্তে হবে। ধর্মাবতার ! আপনি দ্বিতীয়
পরীক্ষিত অবতার। বিধাতা আপনার মঙ্গল কর্জন!

রাজা। (শ্বগত) কি বিপদ্! যে প্রচণ্ড বাত্যার ভয়ে আমি শ্বীয় ছদয়য়প তরণীকে ব্যগ্রভাবে ক্লাভিমুখে পরিচালন করেছিলেম, সেই বাত্যা যে সহসা আরম্ভ হলো! হে হাদয় ছমি শাস্ত হও। বরঞ্চ এ রসনা শ্বহন্তে ছেদন করে, শ্করমণ্ডলীকে উপহার দিব, তথাপি একে কথনই অঙ্গীকারভঙ্গজন্ত দোষম্পৃষ্ঠ হতে দেব না। শশিমুখী আবার কে ? সে ত আর আমার মনোমন্দিরের নিত্য পূজা দেবতা নয় ? (প্রকাশ্যে) দৃত মহাশয়! আমার শ্বগায় জনক য়ে এরাপ প্রস্তাব করেছিলেন, তা আমি লোকমুখে শ্রুত আছি। কিন্তু যথন তিনি এরাপ প্রসন্ধ করেছিলেন, তখন তাঁর মনে এ ভাবের উদয় না হয়ে থাকবে, দেব ও পিতৃগণ তাঁকে এত শীঘ্র শ্বর্গ-ধামে আহ্বান করবেন।

দৃত। ( সবিস্মরে ) মহারাজ, এরপ আজ্ঞা কেন কচ্ছেন ?

রাজা। আপনি বৃদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ নীতিজ্ঞও বটেন। আপনি কি জানেন না যে, যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকার্য্য নির্বাহ কর্ত্তে অভিলাম করে, তার রাজ্যই ভার্য্যা, আর প্রজাবর্গ ই স্ক্তানসদৃশ হওয়া উচিত। আমার এই ইচ্ছা যে, স্বীয় স্থবাসনা বিশ্বত হয়ে, প্রকৃতিপুঞ্জের সর্বাঙ্গীন স্থবাস্থেষণ করি।

দ্ত। মহারাজ! এ সকল তপস্বী ও উদাসীনের কথা। পূর্বের কত শত রাজ্বি এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু, তাঁদের কেহই ত মহারাজের ছায় এরপে সাংসারিক স্থভোগে বিমুখ হন নাই ?

রাজা। দৃত মহাশর। সকলের মানসিক প্রবৃত্তি একরূপ নয়। আকাশে অগণ্য তারকারাজি বিরাজ কচেচ; কিন্তু, সকলেই তো সমকায় নর। থনিগর্ভে অসংখ্য মণি আছে; কিন্তু সকলেরই তো সমম্ল্য ও সমজ্যোতি নয়। অভ্য অভ্য রাজ্যিরা যে গথগামী হয়েছেন, আমি যে সেই পথেই গ্মন করবো, এও বড় যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না দৃত। (গাজোখানপূর্কক কিঞ্চিৎ সরোকে) তবে কি মহারাজের এই ইচ্ছা যে, বিক্রমকেশরী পঞ্চালেক্সের সহিত এ সম্বন্ধ-বন্ধন না হয় ?

মন্ত্রী। দৃত মহাশয়! আগন গ্রহণ করন! এ সকল এক দিনের কথা নয়। মহারাজের অতি অল বয়স; বাল-শ্বভাব-সহজ মানসিক চাঞ্চল্য, এখন সম্যক্ বিবেচনা আয়ত্ত হয় নাই। আপনি বস্থান।

প্র-না। (। দতীয় নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) কেমন মহাশর, শুনলেন তো ?
এখন বলুন, জনরব সত্য কি মিথ্যা ? আপনি দেখ বেন, এ বিবাহ ক্থনই হবে না।
লাভে হতে কেবল মহারাজের শত্রুদলমধ্যে অতঃপর পঞ্চালপতিও একজন গণ্য
হবেন। সে যা হোক্, এ বুড়ো দৃত বেটার কথায় গা জ্বলে ওঠে। ওঁর রাজা
বিক্রমকেশরী! যদি যুদ্ধ সংঘটন হয়, তবে তথন বিক্রমকেশরীর পরাক্রম
দেখা যাবে।

তৃ-না। ঈদৃশ সহাদয় রাজার জত্যে কোন্ বীর পুরুষ, রণ-দেবীর সমুধে স্বীয় জীবন বলিস্বরূপ প্রদান কত্তে কাতর হবে ? কিন্তু এখন চুপ করুন, শুনি, মহারাজ কি উত্তর দেন।

রাজা। পঞ্চালাধিরাজকে আমি পিতৃস্থানে গণনা করি। স্বতরাং তাঁর ছহিতার পাণিগ্রাহণ, বোধ হয়, আমার পক্ষে বিধেয় নয়।

দৃত। মহারাজ! আপনি বিজ্ঞচ্ডামণি! পিতৃস্থলে একজনকে গণনা করি বলে যে, তাঁর কন্তার পাণিগ্রহণ করা অমুচিত, এ কথা আপনার সমযোগ্য নয়। (করযোড় করিয়া) মহারাজ! এ অধীনের বাঞ্ছা এই যে, আপনি পঞ্চালপতিকে প্রকৃতরূপে পিতৃস্থানে স্থাপন করুন! শৃশুর যে শাস্ত্রাম্থণারে পিতৃবৎ পূজ্য, তা মহারাজের অবিদিত নয়। এ সম্ম সংঘটন হলে, উভয় রাজ্য স্থখ-সস্তোধে পরিপূর্ণ হবে। আর মহারাজের শক্ররাজ্য, খাওবের স্থায় ভন্মীভূত হয়ে যাবে।

রাজা। (ঈষৎ বিরুত স্বরে) এ বিষয় এত শীঘ্র শীঘ্র স্থির হতে পারে না। আপনি মন্ত্রিবরের সহিত এ সম্পর্কে প্রামর্শ করুন! দেখুন, মন্ত্রিবর! দৃত মহাশয়ের আতিথ্যকার্টো যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়।

মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্ব্য।

#### (দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজের জায় হোক । মহারাজ । তিন জন নগরবাসী একটি যুবতী স্ত্রীর সহিত রাজ্বারে উপস্থিত হয়েছে। তার মধ্যে যে ব্যক্তি সকল অপেক্ষা প্রাচীন, সে বলে,—মহারাজের নিকট তার কি নাদিশ আছে।

রাজা। আচ্ছা, তাদের রাজসভার আনয়ন কর।

দৌবা ৷ যে আজ্ঞা মহারাজ !

[ প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর ! এ কি ব্যাপার ? যুবতী স্ত্রীলোক রাজ-দ্বারে উপস্থিত ; এ ত সামাস্থ্য ব্যাপার না হবে।

মন্ত্রী। বোধ হয়, রাজ্ঞসন্ধিধানে বিচারাণী হয়ে এসেছে। আপনি ধর্ম-অবতার ; আপনার সমীপে কুলকামিনীরাও সাহস করে উপস্থিত হতে পারে।

# ( একটি যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত তিন জন পুরুষের প্রবেশ )

বৃদ্ধ। মহারাজের জয় হোক। মহারাজ। আমি নিভাস্ত বিপদ্গ্রন্ত; এই যে
কল্যাটি, এ আমার একমাত্র দস্ততি; এই যুবকদ্বর ইহার পাণিগ্রহণার্থী। আমার
ইচ্ছা এই যে, ঐ মদন নামক যুবকের সহিত আমার কল্যার বিবাহ হয়; কেন না,
ইটি আমার স্থাপুত্র। কিন্তু, এই নুসিংহ নামক যুবা, আমার অনভিমতে কল্যাটিকে
গ্রহণ কতে সর্বনাই সচেই। মহারাজ। আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি বটে, কিন্তু
রাজ্যি ভীম্মকের অবস্থা আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ দিকে চেদীশ্বর শিশুপাল,
ও দিকে দারকাপতি প্রীকৃষ্ণ। আমি মহা স্কটে পড়ে রাজ-স্মিধানে এসেছি,
মহারাজ বিচার করুন।

রাজা। গোত্র ও অর্থ বিষয়ে এ উভয়ের কোনরূপ ন্যনাধিক্য আছে কি না ? বৃদ্ধ। না মহারাজ। উভয়েই সৎকুলোত্তব,—উভয়েই ঐশ্ব্যশালী। কিন্তু, এই মদন আমার পরম প্রিয়পাত্র।

মন্ত্রী। (সহাস্ত বদনে) আরে তুমি তো আর বিবাহ কত্তে যাচ্চ না!

রাজা। দেখুন মহাশয়, আপনার কন্তাটি যদি যৌবনসীমায় পদার্পণ না কতেন, তা হলে দেশাচারমতে আপনার যেমন ইচ্ছা, তেমনি পাত্রে কন্তাটিকে সমর্পণ করা আপনার সাধ্যায়ত হতো; কিন্তু, এখন, এর হিতাহিত বোধ বিলক্ষণ জন্মছে; এ অবস্থায় এর স্বাধীন মনোবৃত্তি পরিচালনে বাধা দেওয়া, বোধ হয় সঙ্গত নয়।
কন্তাটির নাম কি ?

বৃদ্ধ। মহারাজ। এর নাম হুভলা।

রাজা! ভাল স্থভদ্রে! বল দেখি, এই উভয় যুনকের মধ্যে ভূমি কাকে মনোনীত করেচ ?

স্থভ। ( লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি )

রাজা। দেখ বাছা, আমি দেশাধিপতি; আমাকে লজ্জা করা ভোমার উচিত নয়। বিশেষতঃ তোমার মনের ভাব যদি ব্যক্ত না কর, তবে আমি কথনই যণার্থ বিচার কর্ত্তে পারি না। আর নিশ্চয় জেনো, এ অবস্থায় যদি অবিচার হয়, তাতে তোমার যত ক্ষতি, এই তোমার সঙ্গীদের কাহারই তত ক্ষতির সন্তাবনা নাই। অতএব, বাছা, লজ্জা পরিত্যাগ করে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। প্ত। (মন্তক অবনত করিয়া মৃত্স্বরে) মহারাজ। মদনকে আমি আপন সংহাদরস্বরূপ জ্ঞান করি।

রাজা। কি বল্লে বাছা ?

নৃসিং। (ব্যথ্যে অগ্রসর হইরা) মহারাজ। ইনি বল্লেন, মদনকে সংহাদরস্তর্ম জ্ঞান করেন।

রাজা। (বৃদ্ধকে সংখাধন করিয়া) শুনলেন তো মহাশয়। আপনার কছা, মদনের সহিত পরিণয়প্রাথিনী নন।

মদ। মহারাজ! স্থভজা ত স্পষ্টরূপে কিছুই বল্লেন না। অতএব এ সিদ্ধান্ত মহারাজের সমূচিত হচ্ছে না।

মন্ত্রী। (সহাত্র মূখে) তুমি ত দেখছি বিলক্ষণ পণ্ডিত। মদনকে আমি সংহাদরস্বরূপ জ্ঞান করি, এ কথাতে কি কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারছো না ? সহোদরকে কি কেউ কথন বিবাহ করে থাকে ?

রাজা। আর ঘন্দে ফল কি ? (বৃদ্ধের প্রতি) মহাশ্র! আপনি কছাটি নৃসিংহকে অর্পণ করুন। বেগবতী স্ত্রোতস্বতীর গতি আর স্বাধীন মনোবৃত্তি রোধ কত্তে প্রয়াস পাওয়া অন্তচিত। আদৌ তাতে কৃতকার্য্য হওয়া তুঃসাধ্য; যদি বা কষ্টেশ্রেটে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তবু তাতে সাংসারিক অনিষ্ঠ বই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই।

নৃসিং। (উচ্চৈ: খবে ) মহারাজের জয় হোক !

রাজা। দেখুন মন্ত্রিবর! রাজ্ঞকোষ হটতে দশ সহস্র স্থবর্ণ-মুদ্রা এই কণ্ঠার যৌতুকের স্বরূপ প্রদান করবেন।

নৃসিং। মহারাজের জয় হোক, মহারাজ, আপনি স্বয়ং নৈবস্বত মনু।

#### ( নেপথ্যে বন্দীর গীত ও মাধ্যাহ্নিক বাছ )

মন্ত্রী। বেলা ছুই প্রাহর প্রায়। অতএব, এক্ষণে সভাভক্তের অস্কুমতি হোক। রাজা। আচ্ছা, এখন সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

সকলো! (আহলাদ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ চিরবিজ্ঞা হোন! মহারাজ কি সুল্ল বিচারক! আর দাতুত্বে কর্ণ অপেক্ষাও অধিক।

[ মন্ত্রী ও মদন এবং বৃদ্ধ নাগরিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মদ। (সরোবে) মন্ত্রী মহাশয়! একে কি স্ক্র বিচার বলে ? কি অস্তাম!
মন্ত্রী। কেন ?—অস্তাম কি হলো ?

মদ। যে স্ত্রীলোকের উপর আমার সম্পূর্ণ অ**মুরাগ, মহারাজ তাকে অন্তের হতে** সমর্পণ কল্লেন, এ কি সম্পূর্ণ অস্তার নয় ? মন্ত্রী। (সহাস্ত মুখে) তোমার ত বিলক্ষণ বৃদ্ধি দেখছি! তোমার যে স্ত্রীর উপর অহরোগ হবে, ভূমি তাকেই চাও না কি ?

মদ। ( বৃদ্ধ নাগরিকের প্রতি ) মহাশয়, আপনি যে চুপ করে রইলেন ?

বৃদ্ধ। বাপু, আমি আর কি বল্বো বল! মহারাজ যে বিচার কল্লেন, তা তো
অফ্রায় বলে বোধ হচেচ না। দেখুন মন্ত্রী মহাশয়, আমাদের মহারাজ কর্ণতুল্য বদায়। দশ সহস্র প্রবর্ণ-মূদ্রা যৌতুক দেওয়া বড় সামায় কথা নয়। ঈশ্বর-প্রসাদে মহারাজের সর্ব্যা মঙ্গল হোক।

মদ। (সজোধে) আপনি দেখচি অর্থপিশাচ! মন্থয়ের হাদয়ের প্রতি দৃক্পাতও করেন না।

মন্ত্রী। হা! হা! আই, এ কথাটি যে তোমার মুখে গুন্বো, একবারও এরপ আশা করি নাই। তুমি কি ভাই অচ্ছের হৃদয়ের দিকে দৃক্পাত করে থাকো? তা যদি কর, তবে, এ ভদ্রলোকের কছাটিকে তার অনিচ্ছায় কেন বিবাহ কর্তে চাও? তার কি হৃদয় নাই? তা এখন নিজালয়ে গমন কর। মহারাজের যে বিচার হয়েছে, তা সকলেরই শিরোধার্য।

মন্ত্রী। (স্বগত) যদি মহারাজ পঞ্চালপতির তনয়ার পাণিগ্রহণ না করেন, তবে দেখচি, এই সিন্ধুদেশ অশান্তি-কণ্টকময় হুর্গম হুর্গস্বরূপ হয়ে উঠবে। মহারাজ যে কার নিমিত্ত এরপ উন্মন্তপ্রায় হয়েছেন, তার সন্ধান করা নিতান্ত আবশ্রুক। তা যাই দেখি, রাজনন্দিনী শশিকলা কি পরামর্শ দেন। আর, অরুদ্ধতী দেবীও এ বিষয়েকোন প্রকার সাহায্য কল্লেও কতে পারেন। এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকেরি পাণ্ডিত্য অধিক। কিন্তু তপন্থিনী যদি কোন উপায় কতে পাত্রেন, তা হলে এত দিন অবশ্রুই আমাকে সংবাদ দিতেন। এ বিষয়ে এখন একমাত্র সৎপথ দেখতে পাচ্চি। কিন্তু, রাজনন্দিনীর অভিপ্রায় না হলে সে পথগানী হওয়া অশ্রেয়। অতএব, একবার তাঁরি নিকটে যাই।

# দিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিছ্নগর রাজপুরী ;—শশিকলার মন্দির।
(শশিকলা ও কাঞ্চনমালা আসীনা)

শশি। দাদা আজ সবে প্রথমে রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছেন। জানি না, তাঁর ব্যবহারে প্রজাবর্গ সম্ভষ্ট কি অসম্ভষ্ট হয়েচে

কাঞ্চ। স্থি! তোমাকে সে চিস্তা কন্তে হবে না। কেন না, মহারাজের ছার স্থীল, মিইভাষী, বিনয়ী আর সন্তগান্বিত কি আর ছুটি আছে ? শিশি । তা সঁত্য বটে; কিন্তু সাথ! সম্প্রতিকার ঘটনা সকল মনে পড়লে, মন নিতান্ত চঞ্চল হয়। হায়! আমার দাদা কি আর সে দাদা আছেন! কাঞ্চল! কি অশুভ ক্ষণেই যে তিনি ঐ পাপ মায়া-কাননে প্রবেশ করেছিলেন, তা আর বল্বার নয়! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) হে নির্দায় বিধাতঃ! তুমি কি এত দিনের পর সত্য সত্যই এ রাজকুলের ক্ষ্বণ-দীপ নির্বাণ কতে বাহু প্রসারণ কচ্চো! শুনেছি যে, পঞ্চালাধিপতির দৃত এ নগরে আগমন করেচেন। কে জানে, দাদা তাঁর প্রস্তাবে কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেচেন! তাঁর প্রস্তাবে অসম্মত হলে যে শেষে কি উৎপাত ঘটবে, তা মনে কল্পেও ভয় হয়!

কাঞ্চ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশায় এ দিকে আসচেন। ওঁর কাছে সকল সংবাদই পাওয়া যাবে এখন।

#### (মন্ত্রীর প্রবেশ)

শশি। মন্ত্রী মহাশয়! প্রণাম করি।

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! চিরজীবিনীও চিরস্থবিনী হোন।
শশি। কাঞ্চনমালা। শীঘ্র মন্ত্রী মহাশয়কে বসতে আসন দাও।

#### ( जानन अमान)

মন্ত্রী মহাশয়! বসতে আজা হোক। আর আজিকার রাজসভার সম্বাদ কি বলুন দেখি।

মন্ত্রী। (উপবেশন করিয়া) রাজনন্দিনি! সকলি প্রসন্থাদ। মহারাজ, আজ নিজগুণে প্রজাবর্গ ও সভাসদ্মগুলীকে প্রায় বিমোহিত করেছেন। এমন কি, আজ আমরা যদি এই নগরপ্রাচীর ভগ্ন করি, তা হলেও, প্রজার প্রভুভক্তিস্বরূপ এরপ এক স্থাদৃচ প্রাচীর এ নগর বেষ্টন করেছে যে, স্বয়ং বজ্বপাণির কঠোর বজ্রও তা ভেদ কতে কুন্তিত হবে।

শশি। (সাহলাদে) এ পরম শুভ সম্বাদই বটে। ভাল, মন্ত্রী মহাশয়! পঞ্চালের দূতের প্রস্থাবে, দাদা কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন ?

মন্ত্রী। মধুরসে তিক্ত নিম্বরস ঢালা উচিত নয়। তথাপি, সে কথা আপনার গোচর করা নিতান্ত আবশ্রক। সেই কারণেই, আমার এ সময়ে আপনার সন্দর্শনে আসা। আপনার শগ্রক পরিণয় প্রস্তাবে কোন মতেই সন্মত নন। রাজনন্দিনি! আশঙ্কা হচেচ যে, ভবিয়তে এ বিষয়ে কোন না কোন অমক্ষল সংঘটন হওয়ার এই পূর্বস্থেচনা।

শশি। (সবিষাদে) আমিও এই ভেবেছিলেম। আমি যে দাদাকে কত সেধেছি, তা আপনি জানেন। কিন্তু, তাঁর সে শ্বগ্ন, তিনি কোন মতেই বিশ্বত হতে পারেন না। মরী মচাশর । অপেনার কি বিখাস হর যে, ডিনি, ঐ পাপ কানান কোন নরনারীকে বেখেছেন ?

মন্ত্রী। কে আনে রাজনন্দিনি। হয় তে, কোন স্থুরকামিনী বনবিহাবারে। বি

দিন ঐ উপান্ত উপছিত ছিলেন। মহাবাজ যে চিত্রপট এঁকেচন, তা দেগলে
তাই প্রতায় হয় বিধান্দ তেমন রূপ কোন মানবীকে দেন না। দে যা চোক,
আমাদের এখন এই কর্জনা যে, এ বিষয় ভালরাপে অনুস্কান করি। যদি দেই স্কর্ণী
সভাই মানবী হন, তবে ভিনি নিঃসন্দেহ এই নগর-নিবাসিনী হবেন। কেন না, দূর
দেশ হতে তেমন কুলবালা যে ঐ কাননে আসানেন, এ বড় সন্তব নয়। অত্এব,
আমার ইজা এই যে, আমি আপানার নামে এই ঘোষণা নগর্মধ্যে প্রচার করি,
আপানি আগমৌ কলা সায়ংকালে এক এত কর্বেন। সেই এত উপল্লে, এ
নগরবাসিনী যত কুমারী আছেন,—কি রাহ্মণ, কি ক্রির, কি বৈশ্ব, কি দৃদ্ধ, যে কোন
ক'তিই হোন, সকলকেই কলা সায়ংকালে, সিন্থুনদীতীরত্ব বিলাসকানন নামক
প্রশোভানে আগমন কন্তে হবে। যদি ঐ কন্তঃ এ নগরে থাকেন, অবশ্বাই এ আহ্বানে
তিনিও রাজপ্রে আগমন কন্তে পারেন। আর, যদি এ উপায়ে তার সন্দর্শনের
অপ্রান্তি ঘটে, তা হলে, আপনি নিশ্বর জানবেন যে, আপনার অগ্রান্ত যা দেখেছিলেন,
সে ভ্রান্ত্র পথিকের মনোমোহিনী মরীচিক। মানে। তা আপনি এতে কি বিবেচনা
করেন ?

শশি। মন্ত্রী মহাশর ! আমার বিবেচনায়, এ অভি বিহিত উপায়। বিশেষত: এটি বধন আপনার অভিযত, তথন আর আমার মত গ্রহণের অপেকা কি ?

मत्ती। (गार्खाथानपुर्नक) ताळक्माति ! वित्रकीरिनी दशन!

শবি। ত্রস্ত যম, আমানিগকে সম্প্রতি যে গুরুজনে বঞ্জিত করেছে, আপনি একণে তাঁরই ছলাভিষিক্ত। তা দেধবেন, আমার নানার যেন কোন অমকল না ঘটে। (রোদন)

মন্ত্রী। রাজননিদনি! এ কি ? আপনি শাস্ত . হণ্টা! বিধাতা আছেন। তিনি অবশ্বই এর প্রতিকার করনেন। আর এ আশীর্কাদকের যা সাধ্য, এ তা প্রণণপণে করেব। চিন্তা কি ? একণে আশীর্কাদ করি, বেলণ্টা অধিক হয়েছে; এখন বিদায় হই।

শশি। শুনলি তো কাঞ্চনমালা! দাদা কি তবে যথার্থ ই উন্মন্ত হলেন ? এ বিপদে কার কাছে যাই, কার শরণাপন্ন হই, তা ভেবে স্থির কন্তে পারি না। (রোদন)

কাঞ্চ। প্রিয় স্থি। তুমি এত উত্তা হলে কেন্ ? শুনলে না, মন্ত্রিবর কি বল্লেন ?—বিধাতা আছেন। তা এখন এসো, বেলা হয়েছে; স্নানাদি কর্বে চলো।

শশি। সধি! আমি কি এমন ভাইকে হারাব! (রোদন)
কাঞ্চ। (হস্ত ধারণ করিয়া) এসো সধি, এসো। ভিতরের প্রস্থান।

# তৃতীয় পৰ্ভাছ

C. Bad

कृषी च सम्बन्धात्व विकासनी-कृष्य ध्रुवात्मद स्रायम ।

মধু। ব্যাটা জোৰ কৰে বাজা।

( কতিপদ্ধ নাগভিক্তের প্রবেশ )

আইনা। কি তে মধুলাল । তামাকে যে মধুবলে পবিপূৰ্ণ দেখছি, বুৱাৰটা কি বল দেখি ?

মধ্য আবে বাওৱা। সমর কি কথনো মধুশৃত পেটে পাকে। নতুন রাজার মঙ্গশার্থে আজ কিছু মধুপান করে দেখা গেল।

বি-না। তোষার হাতে ও कि ?

মধু। টেচিরে বাজা। নিন্নজনারে বিজ্ঞাপনী পঠে। তে বিজ্ঞাপন-নিবাসী জনগণ। রাজনজনী শশিকলার এই নিবেদন প্রথম কর। ধার গতে কুমারী কলা আছে,—কি রাজান, কি ক্রির, কি বৈজ, কি পুল, যে কোন লাতই হোন, খীর খায় ক্যাকে আগামী কলা সায়ংকালে রাজপুনীতে প্রেবণ করবেন। (চুলীর প্রতি) বাজা বেটা, জোর করে বাজা।

पि-मा। ७८६ मधु। अत वर्ष कि १

মধু । চান্ত করিতে করিতে প্রমন্তভাবে ) আরে ভাই, কেকালে রাজকল্পার'
শ্বয়শ্বা হতে। রাজারা দেশদেশান্তর হতে শ্বয়শ্ব-সভাগ্র উপস্থিত হতেন। কিছ,
এ ঘোর কলিকালে, পূক্ষের শ্বয়শ্ব হয়। বোধ করি, মহারাজের বিষে করবার
ইচ্ছে হয়েছে। ভোমার ভাই যদি শ্বদ্ধরী মেরে গাকে, পার্রিয়ে দিও! ভগ্নী গাকে ভ
আরো ভালো।

ছি-না। (প্রাণম নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে। বেটা জাতিতে চণ্ডাল, রাজসংসারে পাছুকা-বাহকের কর্ম করে, বেটার কথা গুনলেন ? ইচ্ছে করে, বেটাকে জুতো মেরে লছা করে দিই। দূর হোক, এখান থেকে যাওরা যাক। এ মাণ্ডাল বেটার সঙ্গে কথাবার্তা কওরা অপমান মাত্র।

मधु। चारत पृली, त्यांत करत वाका।

্থোষণাপত্ৰ পাঠ করিতে করিতে ও ঢোল বাজাইতে বাজাইতে মধুয়াস,ও চুলীর প্রছান।

# তৃতীয় অক

### প্রথম গর্ভাঙ্ক

সিত্নগর ;—সিত্তারে অরুত্তার আশ্রম।
( অরুত্ততা আসীনা ;—স্থনশার প্রবেশ )

স্থন। ভগবতি! আপনার খ্রীচরণে প্রণাম করি; আশীর্কাদ করুন!

অরু। বংসে! বিধাতা তোমাকে দীর্ঘজীবিনী করুন! সম্বাদ কি ?

স্বন। ভগৰতি! আপনি কি আজকের সন্থাদ ওনেন নাই ?

অরু। কি সম্বাদ বংগে १

স্থন। রাজনন্দিনী শশিকলা, নগরমধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করেছেণ যে, আগামী কল্য সায়ংকালে, তিনি এক মহাত্রত করবেন। এ নগরে যত কুমারী আছে,—কি বান্ধা, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলকেই সেই ব্রত উপলক্ষে রাজপুরীতে উপস্থিত হতে হবে। তা আমাদের প্রতি আপনার কি আজ্ঞা ৪

অরু। বংসে! যে রাজার আশ্রমে বাস কর,—যার প্রতাপে ধন মান প্রাণ সকলই রক্ষা হয়, সেই রাজার বা রাজপরিবারের আজ্ঞা অবহেলা করা নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্রেমস্কর।

স্থন। যে আজ্ঞা ভগবতি! তবে, আমার প্রিয় স্থীকে সে স্থলে কি বেশে যেতে আজ্ঞা করেন ?

অরু। (ক্ষণেক চিস্তা করিয়া) কেন ? যে বেশে ভদ্রঘরের কন্তার। যায়, তিনিও সেই বেশে যাবেন।

খন। তা হলে কি আমাদের গুপ্ত ভাব আর থাকবে ? ভগবতি ! গান্ধার দেশ পরিত্যাগ করবার সময় আমরা প্রিয় সধীর বহুমূল্য বহুতর বস্তাদি ফেলে এসেছি। এখন যা কিছু সঙ্গে আছে, তার মধ্যে যেগুলি সর্কাপেক্ষা অপরুষ্ঠ,—সে পরিচ্ছদণ্ডলি দেখলেও, বোধ হয় এ দেশের লোকে বিষ্মাপন্ন হবে। প্রিয় স্থীর এক একটি পরিচ্ছদ এক এক রাজ্যের মূল্যে প্রস্তুত ! আর দেখুন, এমন সময় নাই যে, এখনকার অবস্থার অমুরূপ একটি সামাছ্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা যেতে পারে।

অরু। (সহাস্থ বদনে) বৎসে। তুমি নির্ভয় হও। যে পরিচ্ছদ তোমাদের জ্ঞানে স্থপরিচ্ছদ হয়, তোমার স্থীকে তাই পরিধান কর্ত্তে বলো। তাঁকে বেশভ্যায় উত্তমরূপে ভূষিতা করে, আমার এখানে নিয়ে এসো; তাঁর সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে।

স্ম। যে আজ্ঞা ভগবতি! তবে, এখন বিদায় হই।

ভার ( স্বগত ) এদের এ রহন্ত আর যে বন্তকাল অপ্রকাশ্ব ভাবে থাক্তে, তার কোনই সন্তাবনা নাই। নাই থাকুক, তাতে বড় একটা হানি ছিল না। কিন্তু, দেবভারা যে এদের প্রতিকৃল, এই-ই দেবি অপ্রতিবিধের ব্যাধি। প্রবল শন্তব্যা থে এদের প্রতিকৃল, এই-ই দেবি অপ্রতিবিধের ব্যাধি। প্রবল শন্তব্যা তি জলতরক্তর গতি প্রতিরোধ করা বিষম ব্যাপার! এ কি ! আমার চক্ষে আশ্রানর হলো! ভেবেছিলেন, যেমন, ভীষণদন্ত বরাহ ভগবতী বহুদ্ধরার কে'নল হানর বিদারণ করে, উন্থানশোভা লতিকার মূলোৎপাটনপূর্বকে ভক্ষণ করে, স্টেরলপ তাপসর্ত্তিও কাল সহকারে অক্ষাদির হুদয়-কাননের নিরুষ্ঠ প্রবৃত্তিরপ লতাগুলাদির মূল পর্যান্ত বিনষ্ঠ করেছে। কিন্তু এখন দেখছি, আজও তা হয় নাই! তা হলে, এ মোহের লহরী আজ কোথা থেকে উপস্থিত হলো! (পরিক্রেমণ করিয়া) আছা! এমন রূপসী কন্তা কি এ জগতে আর আছে! আর কেবল যে রূপসী, তাও নয়, স্থানলতা, ধর্মপরতা ইত্যাদি গুণ প্রক্রেল কমলের ন্তায় এর মানস-সরোবরে শোভা বিস্তার করেচে। তা এমন স্কর্মণ ও স্থানীলা কন্তার ললাটে কি বিধাতা সত্য স্তেষ্ট এত হুঃথ লিখেচেন ? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রভো! তোমারই ইচ্ছা!

#### ( রাজমন্ত্রীর প্রবেশ )

মন্ত্ৰী। ভগবতি! আশীৰ্কাদ কৰুন! (প্ৰণিপাত)

অরু। দেবাদিদেব মহাদেব আপনাকে আশীর্কাদ করুন! ঐ কুশাসন গ্রহণ করুন; আর বলুন দেখি, আজকের কি সম্বাদ।

মন্ত্রী। (আসন গ্রহণ করিয়া) ভগবতি! মহারাজ মায়াকাননে স্বপ্নদৃশুবৎ যা দেখেছিলেন, তা যদি কোন দেবমায়া মাত্র না হয়, আর সে কন্তাটি যথার্থ মানবী এবং এই নগরবাসিনী হন, তবে আগামী কল্য সায়ংকালে তাঁকে আমরা সকলেই দেখতে পাব।

অরু। মস্ত্রিবর ! আপনি যে এ বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করেছেন, তা আমি অবগত হয়েছি। কিন্তু মহাশয় ! এ কর্ম ভাল হয় নাই। যদি সে কল্পাটি অ্রবালা না হয়ে, সত্যই নরবালা আর এই নগরবাসিনী হয়, তা হলে মহারাজের সহিত তার প্নঃসন্দর্শনে অগ্নিতে ত্বতাহতি প্রদানতুল্য হবে। আর যে অগ্নি বর্ত্তমান অবস্থায় হুঃসহ, সে অগ্নি দ্বিগুণ প্রবল হয়ে উঠলে কি রক্ষা পাকবে ?

মন্ত্রী। তবে আপনি কি সে কন্তাটির কোন সন্ধান পেয়েছেন ?

অরু। আজা হা।

মন্ত্রী। (ব্যগ্রভাবে) ভগৰতি । তৃষাতুর ব্যক্তি, দূরে বিমল জলপূর্ণ জলা স্থ দেখতে পেলে যেমন আহ্লাদে মগ্ন হয়ে ব্যগ্রভাবে সেই দিকে ধাবমান হয়, আপনার এই আশাস্ত্রক মধুর বাক্যে আমার মনও তেমনি আনন্দিত, আর শবিশেষ সমস্ত ভনবার জন্তে সাতিশয় ব্যপ্ত হয়েছে। অতএব, অছ্প্রহ করে শীঘ্র বলুন, তিনি কে ?

অরু। আমি বোধ করি, আপনি গান্ধার দেশের মহারাজার নাম ওনেছেন।

মন্ত্রী। ভগৰতি। তাঁর নাম কে না ভনেছে? তিনি এই সমুদায় ভারতরাজ্যের আদিতীয় অধীশার। বৈভবে ও প্রভুষে দ্বিতীয় অ্রপতি; শাস্ত্রবিভায় সাক্ষাৎ পাওব-চ্ডামণি ফাল্পনি; গদা-বিভায় যতুকুলতিলক বলভদ্রভুলা; ধর্মামুষ্ঠানে ধর্মরাজ ব্ধিষ্ঠিরের সমতুলা; আর, বদাভাতায় স্থাস্থত শ্রীমান্ কর্ণের সমতৃলা। দেবনামসদৃশ সেই পুণ্যাত্মা রাজ্যির নাম প্রাতঃঅরণীয়। তা তাঁর কি ?

অরু। যে কভারত্নটিকে মহারাজ মায়াকাননে দেখেছিলেন, গেটি সেই রাজরাজেজ গান্ধারেশ্বরের একমাত্র ছৃহিতারত্ব।

মন্ত্রী। (সবিশ্বরে) বলেন কি ভগবতী ? রাজনন্দিনী ইন্দ্যতী ? থার রূপের গোরনে, যে উর্বাদীকে কবিরা আখণ্ডলের সর্বন্ধ বলে থাকেন, সে উর্বাদী পূর্ণচক্ত্র-বিরাজিত রজনীতে খণ্ডোতমালার ছার দ্লান হয়, মহারাজ কি সেই ইন্দ্যতীকে সন্দর্শন করেছিলেন ? তা তিনি সে সময় ঐ মারাকাননে কেন এসেছিলেন, তা আপনি আমাকে বলুন — গান্ধার দেশ কিছু নিকট নয় য়ে, রাজকুমারী মায়াকাননে পরিশ্রমণ করতে আসবেন।

আরু। আপনি কি শোনেন নাই যে, ধ্যকেতৃ নামুক এক্জন রাজসেনানী মহারাজের কতিপয় রাজবিদ্রোহীর সহিত বড়্যন্ত করে মহারাজকে সিংহাসন্চ্যুত করেছে !

মন্ত্রী। হাঁ, এরপ জনরব শ্রুত আছি বটে; কিন্তু, রাজাধিরাজ গান্ধারপতি এখন কোথায় ?

় অরু। তিনি ছন্মবেশে এই নগরে অবস্থিতি করচেন।

মন্ত্রী। হে বিধাতা। অমরাবতী পরিত্যাগ করে ত্মরপতি মর্ত্যলোকে উদাসীনভাবে পরিত্রমণ করচেন। যে হস্ত বজ্ঞপ্রভাবে অত্মন্তর মন্তক চুর্ণ করে,— সে হস্ত কি এখন নিরস্ত হয়েছে ?

অরু। ম**মুয়ো**র দশা এ জগতে সর্বাদা অপরিবর্ত্তিত থাকে না! কখন উচ্চে, কথন নীচে,—চক্রনেমির স্থায় সর্বাদা পরিভ্রমণ করে।

মন্ত্রী। ভগবতি ! আমাদের মহারাজার কি সোভাগ্য ! গান্ধারপতি এখন বধীরান্! এ তাঁর জীবনের সায়ংকাল। ইন্দুমতী তাঁর একমাত্র কল্য। এঁর সহিত আমাদের মহারাজের বিবাহ হলে, কালে সিন্ধুপতি, ভারতের সমাট্পদ লাভ করবেন। এমন কি, তাঁর যদি রাজস্য় যজ্ঞ করতে ইচ্ছা হয়, তবে তিনি পৌরবকুলের গৌরবের লাঘব করতে পারবেন, সন্দেহ নাই।

অরু। মৃদ্রিবর। আপনাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। এ বিবাহ হলে,

মহারাজের আর এই মহারাজ্যের নিত্তি অভ ত ঘটনা হবে: থেবতারা এ বিশ্বন্থ নিতান্ত প্রতিকৃদা, আমার ইষ্ট্রানে ভগবান্ গ্রাশুলের নিকট শিল্য প্রেরণ করাতে তিনি আমাকে এই আদেশ করেচেন যে, "বংলে! তুমি যদি সিজ্লেশের রাজকুলের প্রকৃত ভভাকাজ্যি হও, তবে এ সহল্প কোন মতেই সম্পন্ন হতে দিও না।" আরও দেখুন, আমি বার্থার আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহারাজের স্বগীয় আত্মা স্বপ্নে ও ভারাত অবস্থায় দেখেচি। তাঁরও এই অন্থ্রোধ। (স্বিশ্বরে) এ দেখুন!—

### েশিবমন্দিরের পশ্চাৎ ছইতে পট্রব্রায়ত বৃদ্ধ রাজর্ঘির আকারবিশিষ্ট পুরুষের প্রবেশ )

মন্ত্রী। (সকম্পিত শরীরে গাত্রোখান করিয়।) এ কি । এ কি । করবোড় করিয়া) ছে নরনাথ। আপনি স্বর্গধাম পরিত্যাগ করে, কেন এ পাপ মর্ত্ত্যে পুনরাগমন করেছেন। আপনার কি আজ্ঞা।

. আত্মা। (গন্তীর বচনে) চাণক্য! অজ্জয় কুক্ষণে পাপ মায়াকাননে গান্ধারাধিপতির কভাকে দর্শন করেছেন! এত দিনের পর, এই পুরাতন বৃহৎ রাজ্ঞবংশ ধ্বংস হয়। এখনও যদি পার, তবে পঞ্চালাধিপতির ছহিতার সহিত তাঁর পরিণয় ব্যাপার সমাধা করাও। নচেৎ আর রক্ষা নাই; সাবধান হও!

### ং ং ং ( অন্তর্গন )

অরু। ঐ দেখলেন ত মন্ত্রী মহাশর । ভন্লেন না ?

মন্ত্রী। ভগবতি ! আমার এমনি হৃৎকম্প হচ্চে যে, মূখে কথা সরে না। এ কি বিভীষিকা। উঃ। দাঁডাতে পাচিচ না। এখন আজ্ঞা হয় ত বিদায় হই।

অরু। মন্ত্রির! সাবধান ছবেন, দেখবেন, এ কথা যেন কোন মতেই প্রকাশ না হয়।

মন্ত্রী। ভগবতি ! এ সকল কথা এ দাসের হৃদয়ে চিরকাল গুপ্ত থাকবে। এরপ আমি কথনও দেখি নাই, কথনও শুনিও নাই। মহারাজের মৃত্যু দেবমন্দিরে হয়, আর যখন ভিনি দেহ ত্যাগ করেন, তথন অবিকল তাঁর এই বেশ ছিল ! এ কি ভয়য়র ব্যাপার ! আশীর্বাদ করুন, বিদায় হই। ভরসা করি, আপনিও অস্থাসায়ংকালে রাজনন্দিনীর ব্রতাশয়ে পদার্পণ করবেন।

অক। তা অবশ্বই যাবো। ্ৰিমন্ত্ৰীর প্ৰস্থান্।

আরু। (স্বগত) এ সকল বৃত্তান্ত অজয়কে বিজ্ঞাত করা অম্বুচিত, তার অবস্থা সম্বন্ধে যেরপ জনশ্রুতি ভন্তে পাই, তাতে বোধ করি, এ সব কথা ভন্তে, হয়ত সে সহসা আত্মহত্যা কতে পারে! যদি সে আপন ঈশ্সিত জনকে না পায়, তা হলে, জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াও বিচিত্র নয়! প্রেমান্ধ জনের নিকট বিধাতাদত অমূল্য জীবনমণি কিছুই নয়!

# মধ্সূদন-গ্রন্থাবলী

( স্থনন্দার সহিত স্থচার ও উজ্জল বেশে রাজনন্দিনী ইন্দুমতী<sub>।</sub>র প্রবেশ )

অরু। এস বৎসে! তুমি ত এখন শারীরিক তুস্থ হয়েছ ?

हेम्। আজে हां, এक প্রকার অন্থ হরেচি।

অরু। (অগ্রসর হইয়া) বৎসে! তুমি আমাকে সত্য করে বল দেখি, তুমি এই সিন্ধুদেশের নৃতন মহারাজকৈ ভাল বাস কি না ?

रेम्। (बीए। अपर्मन)

ম্বনদা। ভাল বাদেন বই কি ভগবতি! না হলে এত লজ্জা কেন ?

ইন্দ্। (জনাস্তিকে স্থনন্দার প্রতি) তোর কি কিছু মাত্র লজ্জা নাই ?

ত্মননা। কেন ? লজ্জা থাকবে না কেন ? যদি তুমি এ মহারাজকে ভাল বাস, তবে তাতে দোষ কি ? তিনি এক জন সামাপ্ত ব্যক্তি নন। তাতে আবার প্রম্মপুরুষ; তুমিও নব যুবতী, তোমাদের মিলন যে প্রথজনক হবে, তাতে সন্দেহ নাই। এতে আর লজ্জার বিষয় কি ? আর এই ভগবতী আমাদের মাতৃসদৃশ, এঁর কাছে লজ্জা করা অফুচিত।

অরু। (স্বগত) মিলন! মিলন! তা যদি হতে পাতো, তবে নিঃস্লেছ
মণিকাঞ্চনের সংযোগের সদৃশ কি অপরূপই হতো! কিন্তু সিন্ধুদেশের তেমন ভাগ্য
নয় যে, সে অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শন করে। ভূভারতে কেবল ত্রেভায়ুগে শ্রীরামচন্দ্র
লক্ষ্মীস্বরূপিণী জনকরাজ-তনয়াকে বামে করে অযোধ্যার রাজসিংহাসন অলঙ্কত
করেছিলেন। (প্রকাশ্যে) দেথ বাছা ইন্দুমতি! ভূমি আমাকে লজ্জা করো না,
আমি ভোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি, ভূমি কি এই মহারাজকে ভাল বাস!

रेन्। (बीए। धार्मन)

অরু। (সহাত্য বদনে) লোকে বলে, "নীরবতা অনেক প্রশ্নের স্মতিস্চক উত্তর।" তা বৎসে! তোমার মনের কথা এখন আমি বিলক্ষণ বুঝ্তে পারলেম!

স্থাননা। ভগবতি। আপনি কি না বুরতে পারেন ? প্রিয় স্থী আপনার ফাঁদে আপনি ধরা পড়েচেন।

আরু। যা হোক বংগে ইন্দুমতি! একটি পরামর্শ দিই, অবধান কর! রাজকুমারীর ব্রতস্থানে মহারাজের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হবে। যদি তিনি বিবাহের প্রস্তাব করেন, তবে তুমি এই বলো যে, "কোন বিশেষ কারণে আমি সম্পূর্ণ এক বংসর আপনার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারি না।"

ইন্দ। (মুথাবনত করিয়া মৃত্ত্বরে) যে আজা জননি!

অরু। অন্ত করেক দিবস ন্তন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়াতে নাগরিকেরা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হয়েচে। রাজপথ লোকারণ্যময়, ভোমরা বিদেশিনী তরুণা, অতএব আমার সমভিব্যাহারে রাজপুরীতে চল; তা হলে পথে।নবিষ্ট্যে যেতে পারবে। ভ্ৰমন্দা। (স-উল্লাস্তে আমাদের কি সৌভাগ্য ভগৰতি! তবে চলুন!
[সকলের প্রস্থান

# দিতীয় গর্ভাঙ্ক

গিৰুতীরে রাজোভান ;—দূরে দেবালয় ;—আকাশে পূর্ণচন্ত্র ।

(শশিকলা, কাঞ্চনমালা ও মন্ত্রীর প্রবেশ )

শশি। বলেন কি মন্ত্রী মহাশয়! এ কথা কি বিশ্বাস্ত ?

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! ঐ যে দূরে পর্বত দেখচেন, ও যেমন আটল, ভগবতী অকল্কতীর কথাও তাদৃশ। তিনি এ পৃথিবীতে স্বয়ং সত্যের অবতার।

শশি। আজ্ঞা, এ কথা যথার্থ। কিন্তু আপনি কি জ্ঞানেন না যে, যদিও—
অজ্ঞানত থাল্ল দ্রব্য,—যদিও সে থাল্ল দ্রব্য দেবছুর্লভ হয়, তবুও ভক্ষকের সহসা তা
স্পর্শ কতে ইচ্ছা করে না।—সর্কবিধায়ে মানব-মনের সেই গতি! কোন অসম্ভব
কথা শুনলে, সহসা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে এ কথা যদি সত্য হয়,—
আর মিথ্যা যে, তাই বা কেমন করে বলি 
?—তা হলে, আমার দানার তুল্য ভাগ্যবান্
ব্যক্তি এ ভূভারতে বিতীয় আর নাই। গান্ধারপতি, রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এ যে
প্রোতঃশ্বরণীয় নাম! তা এরপ মহদ্বংশের সহিত কি আমাদের এরপ সম্বন্ধ সংঘটন
হবে 
? নদকুল সাগরেই পড়ে, সাগর কি কখনো নদগতে পড়েন 
?

মন্ত্ৰী। (দীৰ্ঘ নিশাস)

শশি। আপনি এ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কর**লেন কেন** ?

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! আমার বিবেচনায় পঞ্চালপতির ছহিতা,—যদিও তিনি গান্ধার-রাজতনয়। ইন্দ্মতীর সদৃশ স্থারপা নন, তবুও সর্বাথা মহারাজের উপযুক্ত। কেন না, যিনি এখন গান্ধার দেশের রাজসিংহাসনে আসীন হয়েছেন, তিনি ধর্মের সোপান দিয়ে সে সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই! স্থতরাং অনেক রাজা এখনও তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই। অনেক প্রজা তাঁকে আস্তরিক শ্রদ্ধা কত্তে অস্বীরুত। অতএব, গান্ধার রাজ্য এক প্রকার লওভও। আর সে দেশের ঐ বর্ত্তমান রাজা যদিও অতি শীঘ্র তাঁর ঐ গুরু পাপের দণ্ডস্বরূপ সিংহাসনচ্যুত হবেন, এরূপ মনে করা যায়, কিন্তু তারই বা নিশ্চয়তা কি ? কেন না, চপলা লক্ষ্মী, রূপ, গুণ, কুল, শীল কিছুই দেখেন না। আর যদি বা সে পাপিষ্ঠ রাজার অধঃপাত হয়, আর বৃদ্ধ গান্ধার-রাজ প্রায় নির্বিদ্ধে সিংহাসন প্রাপ্ত হন ; তথাপি, যে চঞ্চলা, গুণবান্কে অপবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ করে না, সাধু জনকে সামান্ত জ্ঞানে তার দিকে দৃক্পাত করে না, মহধংশসন্ত্ত জনকে স্প্ জ্ঞানে লক্ষ্ক দিয়া উল্লেখন করে, শ্রসত্রমকে কণ্টকতুল্য পরিহার করে, আর

বিনীত ব্যক্তিকে পাপিষ্ঠ জ্ঞানে তার দিকে চায় না, সেই পাপ-লক্ষ্মী যে, গান্ধার-রাজসংসারে চিরনিবাসিনী হবে, তারই বা প্রত্যাশা কি ? । কল্প পঞ্চালাধিপতির এখন তাদৃশ দশা নয়, তাঁর অবস্থাবিষয়ে সম্প্রতি এ সকল আশঙ্কা কিছুই নাই। তাঁর প্রবীণ বান্ধবমণ্ডলী বিভ্যমান; হস্তিনাপুরে এখনো পরীক্ষিত রাজ্যবির বংশীয় অধস্তন পুরুষেরা রাজত্ব কচ্চেন; বিরাট রাজ্যের রাজারাও তাঁর মিত্র। এঁরা সকলে আর অন্তান্থ্য রাজসিংহ যদি একত্র হয়ে মহারাজের প্রতিপক্ষে অভ্যুথান করেন, তবে আমরা বিষম বিপদে পড়বো, তার সন্দেহ নাই। দ্রোপদীর হরণ-জনিত রোষাগ্নি এখনো নির্বাণ হয় নাই।

় শশি। তা গান্ধার দেশের বর্ত্তমান রাজ্ঞার সহিত আমাদের বিবাদ হওয়ার স্তাবনা কি ?

মন্ত্রী। আপনি কি দেখচেন না যে, মহারাজের সহিত ইন্দুমতীর পরিণয় হলে, গান্ধার দেশের রাজা নৃতন এক তেজস্বী শক্রকে যেন রণস্থলবর্তী দেখনেন। স্কুতরাং তিনি আমাদের শক্রদলকে যে বৃদ্ধি করনেন, সে বিষয় হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ। কিন্তু, তাঁকে আমি বিষদস্তহীন অহিশ্বরূপ জ্ঞান করি। পঞ্চালপতি তেমন নন।

শশি। মন্ত্রির । এ সকল কথা ভাবলে মন অধীর হয়। হায়। কি কুক্ষণে দাদা সেই পাপ কাননে প্রবেশ করেছিলেন। ঐ শুকুন,—কুমারীরা দেবালয়ে প্রবেশ কচে।

### ( त्मिर्पा भाषानि, मृण्जस्विन ७ शिकः; --- मन्त्राकारण वमञ्चवर्गन )

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি ! আমি এখন যাই, মহারাজকে এখানে আনম্ন করে কোনো বিরল স্থানে রাখি। দেখি, এই ইন্দুমতী রাজমনোমোহিনী কি না ? আপনি গিয়ে সেই কুমারীদিগের সঙ্গে যথাবিধি সম্ভাষণ করুন। প্রস্থান।

শিশি। কাঞ্চনমালা! এ বিবাহ হলে, স্থি, আমাদের স্ক্রাশ হবে! কিন্তু দাদাকে এ কথা যে কেমন করে বোঝাই. তা ভেবে পাচ্চি না। লোকে বলে, বিপত্তিকালে জ্ঞান-রিনি যেন মেঘাচ্ছর হয়। তা না হলে কি স্থি, রঘুনন্দন, স্কুর্ব-ম্গ দেখে বুঝতে পাত্তেন না যে, সে কোন মায়াবী রাক্ষস। হায়! স্থামাদের কি হলো! (রোদন)

কাঞ্চন। স্থি! শাস্ত হও! এ কি ক্রন্দনের সময় ? তোমার ও প্রচক্ অঞ্পূর্ণ দেখলে লোকে কি ভাববে ? ঐ শোনো,—আহা! কি চমৎকার গীত!

### ( तनभरभा भाक ;--भूगितक वर्गन )

শশি। স্থি। আমি যথন মন্ত্রীর প্রামর্শে, এ স্মারোহে স্ক্মত হয়েছিলেম, তথন আমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করে দেখি নাই। আমার মনের কি এমনি অবস্থা যে, এথন আফ্লাদ আমোদ কন্তে পারি ? না দশ জন প্রের সঙ্গে আমোদ-প্রামাদের কথানাজ্ঞী কইতে পারি ? তা চলো;—বা হয়েছে, তা হয়েছে ! এখন মংকিঞিং ভদ্ৰতা না দেখালে, অবশুই লোকে অয়শ করবে। ঐ যে দাদা আর মন্ত্রিবর এ দিকে আসচেন !—যা বল সথি ! ইন্মতীই হোন, কি প্রমায়ীই হোন, এমন কার্ত্তিকরকে দেখলে, তাঁর মন অবশুই অন্থির হবে।

#### ( রাকা ও মন্ত্রীর প্রবেশ )

চলো সথি! আমর। এখন যাই;—গিয়ে দেখি, ইন্দ্যতীর মনের কি ভাব।
আমি গুনেচি, অনেক সময় এমন ঘটে যে, কিরাত কুরন্ধিণীকে তীরাঘাতে বিদ্ধ করে
অন্তাত্ত্র চলে যায়;—আর মনেও করে না যে, সে অভাগিনীর কি হুর্দ্দশা ঘটেচে!
কিন্তু, সে যেখানেই যায়, ঐ রক্তশোষক যমদ্ত তার পাখে লেগে থাকে। তা চলো
আমরা হাই।

[উভয়ের প্রস্থানোক্তম।

রাজা। শশি। একটু দাঁড়াও; কোন বিশেষ একটি কথা আছে।

শশি। দাদা ! বৰুন, আপনার কি আজা।

রাজা। তুমি মন্ত্রীর মুখে সকল বৃষ্ঠান্ত শুনেছ। বল দেখি, আমার কি সৌভাগ্য ?
কিন্তু, মন্ত্রিবর বলেন, এ বিবাহ অপেক্ষা পঞ্চালাধিপতির ছুহিতার পাণিগ্রহণ শ্রেম্বর ।
হাঁ! হাঁ! হাঁ! (উচ্চ হাস্ত) ক্ষ্টিক, আর হীরাঁ! পিজল, আর হ্বর্ণ! দেখ
দিদি! বৃদ্ধ হলে, লোকের বৃদ্ধির হ্রাস হয়। জ্ঞান-নদে এক প্রকার জল শেষ হয়।
বোধ করি, মন্ত্রিবরেরও সেই দশা ঘটচে।

মন্ত্রী। ধর্মাবতার! এ অধীনের স্বর্গীয় পিতা, আপনার রাজপিতামহের মন্ত্রীছিলেন। আর এ অধীনও তাঁর সহকারিত কতো। পরে আপনার স্বর্গবাসী পিতা; এখন আপনি; অতএব ঠাকুরদাদা বলে আপনারা আমার সহিত পরিহাস কর্তেপারেন। আমি কেবল আপনার মললাকাজ্ঞনী,—

#### ( त्नभरका भन्भक ७ मृनुत्रक्षनि )

রাজা। শশি! চলো দিদি! আমি তোমার সঙ্গে ঘাই। দেখি, রাজেরনেদিনী ইন্দুমতী এ কুক্ত গৃছে পদার্পণ করেছেন কি না।

শশি। দাদা! আপনি বলেন কি ? ও দেবালয়ে যে এ নগরের সমস্ত কুলকুমারী উপস্থিত! আপনি সহসা ওখানে গেলে তারা লজ্জায় যে কিরপে হবে, তা আপনিই বুঝুতে গারেন।

মন্ত্রী। না-না-না মহারাজ । এ আপনার অমুচিত। চলুন, আমরা উত্থানের ঐ কোণে গুপ্ত ভাবে গিয়ে থাকি। রাজেন্ত্রনন্দিনীকে আপনি যে প্রকারে দেখতে পান, তার উপায় এর পরে করা যাবে। কপোতীমগুলীর মধ্যে পক্ষিরাজ বাজ সহসা উপস্থিত হলে, তারা কি স্থথ-সজ্যোগ-পরিত্যক্ত হয়ে ভয়াভিতৃত হয় না? এ নগরে যে এত কুমারী কছা আছে, তা আমি জানতেম না। আমাদের যুবক ভারারা কি উদাসীনধর্ম অবলম্বন করেচেন ?

রাজা। (সহাস্থ বদনে) এ বিষয়ে আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না। কিন্তু এই জানি যে, আপনার জানিত একজন যুবা পুরুষের ভাগ্যে ওদাস্থই এক মাত্র অবলম্বন হয়ে পড়েচে !

#### ( त्नशर्था श्रमभक ७ मृश्रद्भवि )

মন্ত্রী। উ:। এ যে রাজা ছর্ট্যোধনের একাদশ অক্ষেহিণী। তা আপনি যান রাজকুমারি। আর দেখ কাঞ্চনমালা। যদি ছুই একটি, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যোগ্য পাত্রী দেখতে পাও, তবে স্থাদ দিও।

काक्षन। তোমার মুখে ছাই! এলো স্থি, আমরা যাই।

িউভয়ের প্রস্থান ।

মন্ত্রী। (স্বগত) স্থ্যকিরণে গভীর নদের জল-মুথ উচ্ছল দেখা যায়। কিন্তু নিয় দেশ যে কিরপ অন্ধকারে আচ্ছর, তা কে জানে ? মুথে হাসলেম, কিন্তু হৃদয়ে যে সর্বাক্ষণ কি বেদনা, তা যিনি অন্তর্থামী, তিনিই জানেন। (প্রকাশ্যে) চলুন মহারাজ্য। আমরা উভানের এক কোণে গুপু ভাবে গিয়ে থাকি! ভগবতী অকল্পতীর আশীর্কাদে আপনি অবশুই আজ সায়ংকালে সে অপূর্ব্ব রপসীর পুনর্দর্শন পার্বেন।

[উভয়ে উভানকোণাভিমুখে গমনোন্তম।

### ( রাজকুমারী শশিকলার বেগে পুন:প্রবেশ)

শশি। দাদা! আজ আকাশের তারা ভূতলে পড়েচে! রাজা। (ব্যপ্রভাবে) এর অর্থ কি দিদি?

শশি। বোধ করি, রাজেজ্ঞনন্দিনী ইন্মতী ঐ এসেচেন! আমরা রমণী, তবুও তাঁর রূপ দেখলে আঁথি ফেরাতে পারি না। কি অপরূপ রূপ।

. রাজা। দেখলে শশিকলা ? আমি ত বলেছিলেম, এ স্বপ্ন নয়! ভগবতী অরুদ্ধতী দেবী কোথায় ?

শশি। তিনি ভগৰান্ ঋষ্যশৃক্ষ, ভগৰান্ বশিষ্ঠ, আর রাজপুরোহিত ধর্মের সহিত কোন ব্রত সমাধা কচ্চেন। ব্রত সম্পন্ন হলেই, রাজেক্সনন্দিনী ইন্দুমতীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হবে। ভগৰভী আমাকে এই কথা বল্লেন যে, যেমন তারামন্ত্রী নিশাদেবী, উষাকে উদয়াচলের সহিত মিলিত করেন, সেইরূপ তিনিও রাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে আপনার সমূধে উপস্থিত করবেন।

#### ( নেপধ্যে যন্ত্রধ্বনি )

বোধ হয়, ভগৰতী অরুক্ষতীর ত্রত সাঙ্গপ্রায়। তা এ সময় আমার ও স্থানে উপস্থিত থাকা উচিত। আমি যাই।

#### ( নেপধ্যে গত ;—ব্ৰতদাদ-বিষয়ক )

#### ( রাজা ও মন্ত্রীর, উভাদ-কোণাভিমুৰে গমন )

রাজা। বলুন দেখি মন্ত্রী মহাশয়। এ।ববাহে আপনার কি আপত্তি ?

মন্ত্রী। ( অস্পষ্ট বাক্যে) আজ্ঞা আপত্তি কি, তা না, তবে কি, গাদ্ধাররাজবংশের সহিত এ রাজবংশের কথনো কোন পরিণয় হয় নাই। কিন্তু, পঞ্চালপতির বংশের অনেক রাজকুমারী এ রাজ্যের পাটেখরী হয়েছেন। আর এ রাজবংশেরও অনেক কদ্যা পঞ্চালরাজ্যের রাজাদিগের সহিত পরিণীতা হয়েচেন। এখন সহসা এ নিয়ম ভঙ্গ করা—

রাজা। ধিক্ মন্ত্রির ! ভেবেছিলেম, আপনি স্থনীতিজ্ঞ। তা এই কি নীতিজ্ঞান ? আর আপনি কি পুরাণ-বৃত্তান্ত সমস্ত বিশ্বত হয়েচেন ? মহাভারতে কি আছে ? গান্ধার-রাজকভা গান্ধারী দেবী রাজ্যি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পরিণীতা হন। আর তাঁর কভা ছঃশলা, আমাদিগের পূর্বমাতা। কেন না, তিনি এ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পুণ্যাত্মা জয়দ্রথের ধর্মপত্নী ছিলেন; আমরা তাঁরি সন্তান। গান্ধার দেশের রাজবংশের রক্ত আমাদের সম্বন্ধে পরের রক্ত নয়।

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা সত্য বটে : তবু--

রাজা। আঃ—তবু, তবু, তত্তাচ, তত্তাচ, কিন্তু কিন্তু, এই যে আজকাদ আপনার মুখে! আর কোনো শক্ত নাই! বৃদ্ধ বয়সে পাগল হচেন না কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, একপ্রকার তাই বটে! তা আপনার হিতার্থে যদি পাগল হই, তাতেও তুঃখ নাই।

#### ( ইন্দুমতী ও সুনন্দার সহিত অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ )

রাজা। (অবলোকন করিয়া) মন্ত্রিবর ! আপনি আমাকে ধরুন ! (মূর্চ্ছা) ইন্দু। (রাজাকে অবলোকন করিয়া) ভগবতি ! শ্রীচরণে স্থান দিন, আমি প্রোণ পরিত্যাগ করি ! স্বপ্নও কি কেউ সত্য দেখে ? (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

শশি। কি সর্কানাশ! কি সর্কানাশ! ভগবতি! এঁদের ত্জনের পরস্পর সাক্ষাৎ করানো, কোন মতেই সমৃচিত হয় নাই! তা চলুন, আমরা ইন্সতীকে পুনরায় দেবালয়ে লয়ে যাই।

ि हेन्त्रजीटक महेन्ना खन्नलजी, समिकमा, स्रममा ७ कांक्रनमामात एनवामास श्रष्टाम ।

মন্ত্রী। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! ওবে শীঘ্র জল নিয়ে আয়— রাজা। ( সংজ্ঞালাভানস্তর ) মন্ত্রি! আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবধ শাস্ত্রে অতীব গহিত বলিয়া উক্ত হয়েছে, তা না হলে আমি বৃদ্ধ মন্ত্রী বধের ভয় কতেম না। আপনি আমাকে হুংথার্গবে আরও মগ্ন করবার জ্ঞান কেন করলেন ? আপনি অবিলয়ে আমার মনোমোহিনীকে আয়ুন। আমার হৃদয় অন্ধকার ও মন উন্মতপ্রায় হয়েছে! নতুবা আমি ধর্ম কর্ম সকলই বিশ্বত হব! শীঘ্র উত্তর দাও!

মন্ত্রী। (সভর কল্পে) মহারাজ! আমার কি সাধ্য যে, ইক্সজালে আপনার মন ভুলাই।

রাজা। (উন্মন্তভাবে পরিত্রমণ করিয়া) একবার বনদেবীর মায়াতে যে অগ্নি প্রেজ্বলিত হয়েছিল, তাতে কে এ আছতি দিলে? কার এত সাহসং আমি সম্মুখে কেবল রক্তন্তোত দেখিচ। আর ও কি? এক পরম ক্ষুদ্ধনী রমণী। রূপে—সেই আমার মনোমোহিনী। আর তাঁর হৃদয়ে এক ছুরিকা। হে বিধাতা। এ দেখে আমি এখনও বেঁচে আছি। রে কঠিন হৃদয়। তুই বিদীর্ণ হৃদ্ না কেনং (প্রম্জ্বাপ্রাপ্তি)

মন্ত্রী। এই ত সর্বনাশ হলো! আর এ সকলই আমার হুর্ক্ দ্বিতে! হায়! হায়! পদ্ম তুলতে গিয়ে আমার এই মাত্র লাভ হলো যে, মৃণালের কণ্টকে হস্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল! (উচ্চে:ম্বরে) ভগবতী অরুক্ষতি! রাজনন্দিনী শশিকলা! আপনারা এ দিকে একবার শীন্ত্র আম্বন। মহারাজের প্রায় আসন্তর্কাল উপস্থিত! হে সিরুরাজকুলতিলক! হে নররাজ! তুমি কি এ প্রাচীন শুভামুখ্যায়ীকে বিশ্বত হলে? হে নর-কার্তিকেয়! বৃদ্ধ মহারাজ কি এই জন্ত আমাকে এ পাপময় সংসারে রেখে গিরেচেন! আমি তোমার এই দশা স্বচক্ষে দেখব ? হে নরশার্দ্ধল! মধ্যাক্ষে কি রবিদেব অন্তাচলে গমন করবেন ? তবে—ভোমার—এ দশা কেন ? (রোদন)

(বেগে অরুদ্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

অরু। (সবিশ্বয়ে) এ কি মন্ত্রিবর। এ কি।

(: শশিককা ও কাঞ্নমালার মৃত্র, রোদন.)

মন্ত্রী। আর কি বলবো ভগবতি !—রাজনদিনী ইন্স্মতীকে দেখে মহারাজের জ্ঞান-রবি বোধ হয় মোহ-তিমিরে চির আচ্চার হয়েচে !

অরু। (রাজার মন্তক গ্রহণ করিয়া) মন্ত্রিবর ! আপদি সরুন, আমি দেখি, বিধাতা কি করেন।

# (রাজার মন্তক বীয় জোড়ে করিরা মালা জপ )

রাজা। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ভগবতি! আপনারা এখানে কেন ? আপনারা এখান থেকে যান। আপনাদের দেখলে আমার বোধ হয়, আপনারা যেন, আমার প্রোণের প্রাণকে, জীবনের জীবনকে অন্তিতে ভক্ষ করে এসেছেন! আমিও অপবিত্ত। কেন না, আমি এখন প্রাণশৃষ্ঠ ! আপনারাও এখন আর পবিত্র নন ! কেন না, আপনারা আশানভূমি পদশুষ্ট করেছেন !

অরু। বংসা শাস্ত হও; শাস্ত হও! এ প্রেলাপ-কাক্য কি ভোমার উপযুক্ত 🤊 রাজা। ভগবতি। আপনারা যান।

অক। বংশ। তোমাকে এ অবস্থায় কে পরিত্যাগ করতে পারে ? (উচ্চৈঃস্বরে) রামদাস।

( মেপথে )-ভগবভি !

অরু। শীঘ্র শান্তিজল আনয়ন কর।

#### ( শান্তিকল হতে রামদাসের প্রবেশ )

অরু। (শান্তিজনে রাজমুখ প্রক্ষালন করিয়া) উঠ বৎস। বেমন নিশানাথ, রাহুর গ্রাস হতে মুক্তি পেয়ে, পুনর্জার ভগবতী বস্তুমতীকে সহাস্তবদনা করেন, তুমিও তাই কর।

্রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) ভগবতি! অভিবাদন করি, আশীর্কাদ করুন! অরুন। বংস ! এখন ত স্কৃষ্ট হয়েছ ?

মন্ত্রী। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণী আশীর্বাদ করলেন না! পূর্বের্ধ "চিরজীবী হও! চিরস্থনী হও! বিধাতা তোমার মঙ্গল করন।" এই সকল কথা আশীর্বাদস্থলে মুখ দিয়ে বহির্গত হতো, আজ আর তা নাই! পাছে আশীর্বাদ নিফল হয়, বোধ করি এই ভয়ে, আশীর্বাদ করলেন না! মহারাজ্যের যে বিষয় অমঙ্গল উপস্থিত, তার আর কোনো সন্দেহ নাই! অমঙ্গল স্কনার পূর্বাহ্মভবে এই এই শক্ষণ!

রাজা। জননি। আমার কি কুক্ষণে জনা। এ কুজীবন, আমি প্রায় স্বপ্নেই কাটালেন।

অকা৷ কেন বংগ! স্বপ্নে কেন ?

রাজা। ভেবেছিলেম, আজ সায়ংকালে, রাজনিদ্দিনী ইন্দুমতীর চক্রানন অবলোকন করে, পুনজ্জাবিত হবো। কিন্তু, তাঁকে যে কিন্তুপ দেখলেম,—ফেমন স্বপ্পদেবী, মায়াময়ী নারীকে সঙ্গে করে, স্থপ্ত জনের মনোরক জন্মান, এও সেইরূপ হলো।

অরু। বংস! এ তোমার ভ্রান্তি! সেই রাজনন্দিনী ইন্মতী, এই পুরীতেই আছেন। আর ভোমার ভগ্নী শশিকলার সহিত এই অল্লকানের আলাপ পরিচয়ে তাঁর বিশেষ সম্প্রীত হয়েছে।

রাজ।। (ব্যপ্রভাবে) তবে দেবি! আমি কি জার চক্রানন দেখতে পাই না ?
আরু। বৎস! তা হতে পারে;—কিন্তু, তিনি কুলবালা;—আর কোন্
কুলবালা, তা ভূমি ভালরপ জান না। তিনি বে সহসা তোমার সহিত সাক্ষাৎ

করবেন, এ কোন মতেই সম্ভবে না। তুমি এখন রাজপুরীতে প্রবেশ করো; সমাগত কুলক্সারা এই উন্থানে বিহারার্থে আসবে; তা হলে অবশুই ইন্দৃষ্তী তোমার দর্শনপথে পড়বেন। আর যদি তোমার তাঁকে কিছু বক্তব্য থাকে, তবে আপন ভগ্নী শশিকলাকে দিয়ে বলালেই হবে।

রাজা। (শশিকলার কর্ণে কিছু কহিয়া) এস মন্ত্রিবর! আমরা রাজপুরীতে প্রবেশ করি।

অরু। (কাঞ্চনমালার প্রতি) কাঞ্চনমালা। রাজনন্দিনী ইন্দুমতা আর তাঁর স্থীকে শীঘ্র এ স্থলে আহ্বান করো।

কাঞ্চন। যে আজ্ঞা ভগৰতি।

প্রিস্থান।

অরু। (শশিকলার প্রতি) রাজনন্দিনি। তোমরা এখানে কিছু কাল সংগীতাদি আমোদে মহারাজের চিত্ত বিনোদন কর;—

শিশি। জননি! আপনি কি তবে আশ্রমে যেতে ইচ্ছা করেন ? তা হলে কিন্তু কিছুই হবে না। দাদা যদি আবার ঐরূপ বিচলিতমন হন, তবে কে রক্ষা করবে ?

অরু। বংসে! আমি যে শান্তিজ্ঞলে ওঁর মুখ প্রক্ষালন করেছি, তাতে আর কোন ভয় নাই! অমৃত যাকে স্পর্শ করে, তার কি মরণাশঙ্কা থাকে ? এর উদাহরণ-স্থলে, রাহু আর কেতৃকে দেখ।

শশি। জননি! আপনাব শ্রীচরণে এই মিনতি করি, আপনি এখানে পাকুন। অরু। বৎসে! সাংসারিক ত্থেলোভে আমার মন সতত বিরত। তবে তোমার অন্থ্যোধ অবহেলা কর্ত্তে মন চায় না। আঞ্চা, আমি এখানে থাকলেম।

### (ইন্মতী ও স্থানার প্রবেশ)

শশি। (ইন্দ্যতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় স্থি।—(কর্যোড় করিয়া) এ দাসীর অপরাধ মার্জনা কর্বেন। আমি যে আপনাকে প্রিয় স্থী বিল, এ আমার অন্থচিত কর্ম। কিন্তু ভেবে দেখুন, জনকরাজ্বভনয়া সীতাদেবী, সর্মা রাক্ষ্সীকেও স্থী বলে সম্ভাধণ করেছিলেন, আমার কি তেমন সৌভাগ্য ছবে।

ইন্। (শশিকশাকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় স্থি। প্রিয়ত্যে। তুমি আমার দিতীয় প্রাণস্বরূপ। তুমি ত আমার দাসী নও, আমিই তোমার দাসী। তোমার বাহবলেক্স প্রাতার রাজ্যে আমাদের বস্তি।

শশি। প্রির স্থি! ও সকল কথা বিশ্বত হও। এ বসস্ত কাল। আর দেখ, আজ পূর্ণচক্রালোকে আকাশ, পৃথিবী সকলই যেন ধৌত হয়েছে। আরো দেখ, এ উন্থানে কত প্রকার স্থরতি কুস্ব্য প্রশ্নৃটিত হয়েছে। আর শুনেছি, তোমার এরূপ স্থ্যপুর কণ্ঠ যে, আকাশে খেচর, আর ভূতলে ভূচর,—তোমার সঙ্গীতধ্বনি শুনলে, সকলেই শ্বকর্ম বিশ্বত হয়ে, একতান মনে সেই সঙ্গীত শুনতে থাকে। তা প্রিয়

সৰি! এ স্থাৰ কি আমাদের বঞ্চিত করবে ? এই আমার বীণাটি গ্রহণ করে,— একটি গীত গাও।

ইন্। সধি! স্থকণ্ঠই বলো, আর কুকণ্ঠই বলো, তা সে সকল এখন আর নাই। এখন ত্রংখের হলাহলে একপ্রকার নীলকণ্ঠ!—জর্জারীভূতা হয়ে রয়েছি! তা তোমার সমান প্রিয়তমাকে অসম্ভঃ করা কর্ত্তব্য নয়; দাও, তোমার বীণা দাও।

#### ( वोशा श्रह शप्किक शैछ )

শিশি। আহা! কি স্মধুর সঙ্গীত! (অরুদ্ধতীর প্রতি)ভগবতি! স্থাপনি কি বলেন ?

অরু। ত্রিদশালয়ে এইরূপ সঙ্গীত হয়। 🗥 🗀 🔆 🚶

শশি। (ইন্দ্যতীর প্রতি) প্রিয় দথি। এরপ মধু-কোকিলাকে এ রাজপুরীর উত্থানে কি প্রকারে চিরকাল আবদ্ধ করে রাথতে পারি, তার কোন উপায় ভূমি বলতে পারো?

্ ইন্দ্। সথি !— ভূমি দেখচি এক জন মন্দ ঘটক নও। তার পরে কি বল দেখি ?
শিশি। ভূমি কি তা ব্রতে পাচচ না ? যেখানে দেবদেবী সকলেই অমুকূল,
সেখানে মানব-হৃদয় কেন প্রতিকূল হবে ? তা এসো, ভূমি আমার ভগিনী হও!

ইন্দৃ। (সহাস্থ বদনে) তার পর তৃমি ননদী হয়ে, যার পর নাই জালা দেবে বৃঝি ?

অরু। বালিকাদের রহস্ত আমাদের মত বৃদ্ধাদের শ্রোতব্য নয়।

### ( কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতিপূর্বক মালা ৰূপ )

প্রতা ! তোমারি ইচ্ছা। স্থবর্গ-প্রজ্ঞাপতি, অতি অন্ধ্রকাল মাত্র জীবন ধারণ করে,—আর যে অন্ধ্রকাল সে পূপ্সমধু পানে অতিপাত করে, এরাও তাই করুক!
শমনের কোষযুক্ত স্থতীক্ষ অসি সর্বাক্ষণ যে মস্তকোপরি রয়েছে, এ যে লোকে দেখতে
পায় না, এ কেবল বিধাতার অসাধারণ অমুগ্রহ। প্রতো! তুমিই দয়াময়

শশি। (ইন্মতীর প্রতি) প্রিয় স্থি! আমার দাদার একটি প্রার্থনা।— তোমার নিকটেই প্রার্থনা।

रेन्। कि खार्थना खिन्न मिथ ?

শশি। (কর্ণমূলে)

ইন্ । সথি! তোমাকে আমার দিতীয় প্রাণ বলেছি, তোমার কাছে মনের কথা অব্যক্ত রাখা আমার ইছে। নয়। এ প্রস্তাবে আমার কোন আপত্তি নাই। কেনই বা থাকবে? আমি তোমার কাছে ধর্মকে সাক্ষী করে, অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি, তোমার অগ্রন্থ ভিন্ন কথনো, অন্থ প্রন্থকে পতিত্বে বরণ করবো না। কিন্তু একটি বংসর এ কর্ম হবে না। আমার পিতার শুভার্থে, এক ব্রতার্থ্য করেছি।

শি। । প্রায় শবি ! ভূমি এ অঙ্গীকারটি ভগবভী অরুদ্ধতীর স্মুপে কর।—
(উক্তিঃস্থার অরুদ্ধতীর প্রতি) ভগবতি ! আপনি একবার এ দিকে পদার্পণ করুন।

#### ( পরুষতীর প্রবেশ )

শি। ভগবতি! আপনি শুরুন, প্রিয় সধী ইল্মতী এই অঙ্গীকার কচেন যে, দাদাকে ভিন্ন উনি অন্ত কোন পুরুষকে পভিছে গ্রহণ করবেন না। কিন্তু, এক বংসুরুষার এ কর্ম সম্পন্ন হবে না। ...

অন্ন। (ইন্মতার প্রতি) কেমন বংগে । এ কি স্ত্য ?

ইন্। (বীড়া সংকারে মন্তক অবনত করণ)

স্থান। আজা হাঁ, আমার প্রিয় স্থীর এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; আর এই-ই তাঁর মনের বালা।

অরু। এ উত্তম সহর ! রাত্রি অধিক হতে লাগ্ল : তোমরা সকলে মিজ তথনে
যাও :--আর আমিও এখন আশ্রমে বাই। দেখ শশি! তোমার প্রিয় স্থীর সহিত
জনক্ষেক রক্ষক দাও, নাগরিক উৎসব এখনো সাঙ্গ হয় নাই। আর দেখ
কাঞ্চনমালা! ভূমি মন্ত্রী মহাশয়কে একবার আমার এখানে পাঠিয়ে দাও।

#### [ **অর্বতী** ব্যতীত সকলের প্রস্থার।

আরু। (পরিজ্ञমণ করিয়া শ্বগত) প্রভো! তুমিই সত্য। মহারোগে মহৌষধই আবশ্রুক করে। আর থদিও, সে মহৌমধ রোগাঁর পক্ষে কিছুক্ষণ ক্লেজনক হয়ে দাঁড়ায়, তবুও তাতে বিরক্ত হওয়া অছুচিত কর্ম। যে প্রেমাঙ্কুর ভাগ্যদোষে এদের হৃদমক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েচে, সে অঙ্কুরকে যে প্রকারে হয় উন্মূলিত করতে হবে! তা না করলে, আরু রক্ষা নাই।

#### ( মন্ত্রীর প্রবেশ )

(প্রকাজে) আহ্ন মন্ত্রিবর! মহারাজ কোণার ?

মন্ত্রী। তিনি শশ্বনমন্দিরে প্রবেশ করেছেন।

অৰু। এখন কি কৰ্ত্তব্য, তা বলুন দেখি।

মন্ত্রী। দেবি ! আমি যেন ভয়াকুল সাগরতরক্ষে পড়েছি ! কোন্ দিকে গেলে যে রক্ষা পাব, তা বুরতে পারছি না । আমি জ্ঞানশৃষ্য হয়েছি, আপনি কি বলেন १

অরু। শুরুন, এরূপ জনরব হরেছে যে, গুর্জরের রাজা, রাজকর না দেওয়াতে গান্ধারের বর্ত্তমান অধিপতি ধ্মকেতু সিংহ সসৈছে গুর্জরদেশ আক্রমণ কত্তে এসেছেন। আপনি অনতিবিলম্বে তাঁকে পত্রিকার ধারা এই সংবাদ প্রেরণ করুন যে,

গ'কারের ভূতপূর্ব রাজা, তাঁর একমাত্র কন্তা ইন্দ্মতীর সহিত এই নগরে ছল্লবেশে থাছেন।

মন্ত্ৰী। ভগৰতি ! এতে কি ফল লাভ হবে !

অর । আপনি কি দেখছেন না যে, পত্র পাঠ মাত্র সে অধর্মাচারী এই কন্তারত্ব ইন্দ্মতীকে অবশ্বই চেয়ে পাঠাবে। কেন না, তার পুত্র জয়কেত্বর সহিত এ কন্তার পরিণয় হলে, পরিণামে তার রাজা নিদ্দটক হবে। আর যদি পঞালাধিপতি রোষপরবশ হয়ে, মহারাজের সহিত বৃদ্ধ আরম্ভ করেন, তবে অলয় কঝন ধুমকেত্বর সহিত শক্তভাবে প্রবৃত্ত হবে না। সত্য বটে, ইন্দ্মতীকে ধ্মকেত্বর হস্তে দিতে অলয় বিষম মনঃপীড়া পাবে, কিন্তু আপনাকে আমি বারম্বার বলেছি যে, মহারোগে মহোষধির আবশ্রক। যে বিবাহে দেবতারা প্রতিকৃল, যা নিবারণার্ধে স্বগীয় মহারাজের পবিত্র আত্মা পুনঃ পুনঃ ভূতলে অবতরণ করেছেন, সে বিবাহে সম্বৃতি দিলে, রাজার আমরা অশ্বেরসাধক হব। আর, মহারাজ আমাদের যে ভার দিয়া স্বর্দে পিয়াছেন, তারও প্রতিকৃল অম্বর্চান করা হবে। এখন আপনি কি বলেন ?

মন্ত্রী। (চিন্তু। করিয়া) দেবি! এ আপনার দৈব বৃদ্ধি! আপনি দেবাদিদের মহাদেবের সেবা রুধা করেন নাই! তিনিই আপনাকে এ দেবতুর্গভ জ্ঞান দিচ্ছেন। আমি আপনার প্রস্তাবে স্ক্রিণা অমুমোদন করলেম, কলা প্রভূত্যই শুর্জর নগরে দৃত প্রেরণ করবো। এখন রাত্রি অধিক হয়েছে। অমুমতি হয় তো বিদায় হই।

অরু। আমিও এখন আশ্রমে যাই।

মন্ত্রী। বলেন তো সঙ্গে রক্ষক দিই।

অরু। (সহাস্থ বদনে) আমাকে এ নগরের কে না চেনে ? বিশেষতঃ, আমার রামদাস বীরভদ্র অবজাব। তবে চতুন। এস রামদাস!

[ উভয়ের প্রস্থান।

# চতুর্থ অঙ্গ

#### প্রথম গর্ভাঙ্ক

গুর্জর নগর ;—সন্মুখে গান্ধার-রাজশিবির (রক্ষক ও দৌবারিক দঙার্মান)

রক্ষক। (পরিভ্রমণ করত স্থগত) এ যুদ্ধে মহারাজের স্বয়ং আগদা ভাল হয় নাই। আমাদের সেনাপতি মহাশর একলা হলেই এ দেশ আমাদের পদানত হতো। কিন্তু আমি দেখছি, যারা নিজে অধর্মাচারী, তারা অপর ব্যক্তিকে কথনই বিশ্বাস করে না। বোধ হয়, আমাদের মহারাজ এই ভাবেন যে, উনি স্বয়ং যে উপায়ে রাজ্যলাভ করেছেন, হয়তো সেনানীও তাই করবেন।

( একমনে চৌদ্ধিকে ভ্রমণ ও দূতের প্রবেশ )

রক্ষক। কৈ তুমি ?

্ দৃত। আমি সিন্ধুদেশাধিপতির দৃত। রাজাধিরাজ ধ্মকেতু সিংহের নামে পত্রিকা আছে।

রক্ষক। (দৌবারিকের প্রতি) ওছে দৌবারিক।

मोवा। कि जारे।

রক্ষক। এই ত্রাহ্মণ ঠাকুরকে রাজগোচরে লয়ে যাও।

( শেপথের রণবাভ )

দৌবা। ঐ বে মহারাজ, এই দিকেই আসচেন।

( ধ্মকেতু, মন্ত্রী ও সেনানীর প্রবেশ )

দৃত। মহারাজের জয় হোক।

রাজা-ধ্ম। আপনি কে.?

দৃত। মহারাজ! আমি বাহ্মণ। সিন্ধুদেশ হতে রাজস্মীপে একখানি পত্রিকা আনম্মন করেছি।

( शब मान )

রাজা-ধ্ম। (পতা পাঠ করিয়া সবিশ্বরে) আঁচা !—এ কি ! মন্ত্রী। কি মহারাজ ? রাজা-ধুম। পত্র পাঠ করে দেখ।

( मजीत राष्ट्र शक्त क्षणाम )

যন্ত্রী। (পাঠ করিয়া) কি আশ্চর্য্য। উত্তর গো-গৃহে রাজা তুর্ব্যোধন যে ফল লাভ কত্তে পারেন নি, আমরা এই গুর্জর নগরে এসে সেই ফল লাভ করলেম।

দেশানী। বৃত্তাস্তটা কি মন্ত্রী মহাশর ? মন্ত্রী। পত্র পাঠ করুন।

( शब्द अमानः)

শোনী। (পত্র পাঠ করিয়া) এত দিনের পর দেবগণ, হে মহীপতি।
আপনার প্রতি প্রকৃতরূপে প্রসন্ন হলেন। রাজকুমারের সহিত ইন্দুমতীর পরিণয়
হলে, আমাদের রাজ্য নিজণ্টক হবে, জার যেমন অনেক নদ হুই মুথে বিভক্ত ও
অভিধাবিত হয়ে পরিশেষে সাগরদারে আবার মিলিত হয়, সেইরূপ মহারাজের
স্তপূর্বে রাজবংশ বিভিন্ন মুথে অভিধাবিত হলেও, এই বিবাহ ব্যাপারে মিলিত হয়ে
যায়। তা মহারাজ! এই মুহুরেউই ইন্দুমতীকে সিল্লুদেশের রাজার নিকট চেয়ের
পাঠান। আর অনুমতি হয় তো দ্তের সহিত আমি স্বয়ং সিল্লুদেশে যাই। যদি
সিলুরাজ আপনার আজ্ঞা অবহেলা করেন, তবে তাঁর রাজ্য লওভও করবো।
গান্ধারের ভূতপূর্বে মহারাজ অতীব বৃদ্ধ; তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দিলেই তাঁর
জীবনের এ সায়ংকাল স্থথে অভিবাহিত হবে।

রাজা-ধূম। ভীমসিংছ! তুমি আমার যথার্থ বন্ধু ও মঙ্গলাকাজ্জী। চল্মো, এ বিষয়ে পুনরায় মন্ত্রণা করা থাক্গে। মন্ত্রি! দেখ, এই সমাগত দৃত মহাশয়কে যথোচিত আতিখ্যচর্ধ্যার প্রবিধা করে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজের আজা শিরোধার্যা!

[ সকলের প্রস্থান।

( নেপক্ষ্যে রণকান্ত )

## দিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিজুনগর---রাজ্যন্দির

নদ্ধী। (আসীন—স্থগত) অন্ধ প্রায় দশ একাদশ মাস অতীত হলো, মহারাজ কোন মতেই রাজকার্য্যে মনোযোগ দেন না। আমার স্বন্ধেই সকল ভার। যদি যৌবনকালে হতো, তা হলে কোন হানিই ছিল না। কিন্তু, জীবনের অপরাহ্নকালে, এত পরিশ্রম অসম্ভ হয়ে পড়েছে। উ:! অন্ধ আমি মুম্বুপ্রায়। (গাত্রোখান করিয়া) আর এ কি অমনোযোগের সময়! পঞ্চালাধিপতির দৃত যুদ্ধে আহ্বানার্থে এ নগরে প্রবেশ করেছে! বোধ করি, শুর্জর নগর থেকেও দৃত আগতপ্রায়।

#### ( सोनाविदकव वादन )

দৌবা। মন্ত্রী মহাশয় ! গান্ধারাধিপতির শ্রেরিত দৃত ও সেনানী নগর-তোরণে উপন্থিত। কি আজা হয় ?

মন্ত্রী। নগরপালকে বল, তিনি উভয়কে সম্মান সহকারে গ্রহণ করেন, আমি একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি।

দৌবা। যে আজা।

ি প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) হে বিধাতঃ! ভগবতী অরুদ্ধতী আর আমি, আমরা হুজনে যে কর্ম করেছি, তাতে যেন মহারাজের কোন বিদ্ন বিপত্তি না হয়। এইমাত্র আপনার নিকট প্রার্থনা।

#### ( অরুদ্ধতীর প্রবেশ )

অরু। ( আসন গ্রহণ করিয়া ) এ কি সত্য মন্ত্রিবর ! পঞ্চালাধিপতি আমাদের মহারাজকে যুদ্ধে আহ্বানার্থে দৃত প্রেরণ করেছেন ? আর না কি গুর্জর দেশ থেকে রাজা ধ্মকেতুর দৃত ও সেনানী দশ সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে ? তা মহারাজ কোথায় ?

মন্ত্রী। ( দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) ভগবতি । আর কি বলুবো । এ সকলিই সত্য! এ দিকে মহারাজ প্রায়ই শয়নমন্দির পরিত্যাগ করেন না!

অরু। কি সর্বানাশ! তিনি এই স্থানে বিদেশীয় মহম্ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করবেন ? তারা কি ভাববে, সিন্ধুরাজপুরীতে একটি সভা নাই। আপনি মহারাজকে আমার নাম করে শীঘ্র আহ্বান করুন।

মন্ত্রী। বে আজ্ঞা দেবি! মন্ত্রীর প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) রাজ্যভাতে এ স্কল স্মাগত ব্যক্তির সহিত যথাবিধানে সাক্ষাৎ না করলে আর মান থাকবে না। অজয় যে এত বিহবল হুবে, এ আমি কখনই মনে করি নাই। তা দেখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে।

#### (রাজার সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ)

(প্রকাশ্তে) অজয় ! তুমি কি বৎস, সম্রাস্ত বিদেশী জনগণের সহিত এই বেশে এই মন্দিরে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা কর ? আগদ্ধক মহোদয়েরা মনে কি ভাববেন !— সিন্ধুরাজপ্রাসাদে কি রাজসভা নাই ? আর সিন্ধুরাজের এ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরিচ্ছদ নাই ? বৎস ! তোমার এ অবস্থা কেন ?

রাজা। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) ভগবতি । এ সংসার মায়াময়। আর জীবন এক স্বপ্ন-স্বরূপ। রাজমহিমা, রাজপরিচ্ছদ, এ স্কল বুধা।

অরু। তবুও বংস! এই বৃথা দ্রব্য, বৃথাভিমান লয়ে ভবাদৃশ লোকেরা তথে কালাতিপাত করছেন। তোমার প্রজাবর্গ, সতৃষ্ণ নয়নে তোমার এই রাজভবনের . দিকে চেয়ে আছে। অবহেলা-রূপ কীট দিয়ে এ প্রকাভক্তিরূপ কোরক কেন নষ্ট করতে চাও।

রাজা। জননি! আপনার আজ্ঞা ও উপদেশ শিরোধার্যা। কিন্তু, আমি এত তুর্বল যে, প্রায় পদস্ঞালনে অক্ষম হয়ে পড়েছি। এখানে যে এসেছি, সে কেবল আপনার নাম শুনে।

অরু। (স্বগত) এক বৎসর পূর্বে এর শারীরিক কাঞ্চনকান্তি, দর্শকের চক্ষ্ বিমোহিত করতো। বোধ করি, কৃত্তিকাবল্লভ কুমারও এরূপ রূপের নিকট পরাস্ত মানতেন। কিন্তু, কি পরিবর্ত্তন! (প্রকাঞ্চে) রামদাস!

রাম। (নেপথ্যে) ভগবতি।

অরু। আমার ঔষধের কোটা শীঘ্র আনো।

#### (কোটা লইয়া রামদাদের প্রবেশ)

আরু। (কোটা হইতে ঔষধ লইয়া রাজাকে প্রদানপূর্বক) গুরু শুক্রাচার্য্য, যিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে কালের করাল গ্রাস হতে শৃষ্ঠ দেহে পুনর্বার প্রাণ আনম্বন করেন, তিনিই এ মহৌষধির শৃষ্টিকর্ত্তা। এ ঔষধে সঞ্জীবনী মন্ত্রের কিয়ৎ পরিমাণ গুণ আছে। এ শৃষ্ঠ দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করে না বটে, কিন্তু ক্র্বল দেহকে সম্যক্ষ সবল করে।

রাজা। (ঔষধ গ্রহণ করিয়া) ভগবতি! আপনিই ধন্ত। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিবর। রাজসভার সজ্জা করণার্থ উল্লোগ করুন।

মন্ত্রী। (স-উল্লাসে) হে আয়ুত্মন্! বিধাতা আপনাকে দীর্ঘজীবী ও চিরজ্ঞয়ী করন।

ত্ম বৎস, কোন বিধায়ে এত অবৈর্য্য হয়ো না। আমাদের এ বিষম সঙ্কটের সময়। সমাগত বিদেশীরা যে যা বলে, সাবধানে সে সকল প্রবণ করো, তত্তবিধায়ে বিহিত বিবেচনা করো। তোমরা ক্ষত্রিয়া, সহজেই ক্রোধপরতন্ত্র, কিন্তু এ সময়ে ক্রোধের তাপে মনকে উত্তপ্ত হতে দিও না। সকলকেই এই উত্তর দিও যে, আপনারা অল্প এ ক্ষ্রু নগরে আতিথ্য গ্রহণ করুন; আমি মন্ত্রির্গ ও নগরন্থ প্রধান আত্মীয়বর্গের সহিত মন্ত্রণা করে যথাবিধি উত্তর আগামী কল্য দিব।

রাজা। যে আজ্ঞা জননি! [ অরুদ্ধতীর প্রস্থান। রাজা। (স্থগত) আবার!—আবার এ বৃথা রাজমহিমাগর্বে কি ফল ? হায়! এ রাজ্যে কত শত সহজ্ঞ প্রজ্ঞা আছে, যারা হঃসহ ক্লেশপরম্পরায় দিনরাত্রি আতবাহিত করে। তবু তারা যদি আমার হৃদয়ের বেদনা জানতে পারে, তা হশে

আতবাহিত করে। তবু তারা যদি আমার হৃদয়ের বেদনা জানতে পারে, তা হলে বোধ হয়, আমার এ রাজমুক্ট, পদাঘাতে দ্রে ফেলে দেয়। আর এ বৈজয়স্ত সমান রাজপ্রাসাদকে দ্বা কোরে, স্ব স্ব স্কুল্রতর কুটীরকে স্থখ সস্তোবের আলয় জ্ঞান করে। হে বিধাতঃ! লোকে ভাবে, ঐশব্যই স্থ ;—কিন্তু এ কি প্রাস্তি! স্থেয়র প্রথব তাপে তাপিত হয়ে, ক্ষিবৃত্তি পরিচালনা করা, রাজ-পদ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়স্কর। যদি মনে জ্ঞান যায় যে, যে আমার জীবনার্দ্ধ,—যাকে প্রাণ দিবারাত্তি প্রার্থনা করে, আমার পরিপ্রময়ে ফল আমি তাব সঙ্গে ভাগ করবো, তা হলে কি ত্বধ। যাই এখন, সং সাজিগে।

[ প্রস্থান।

# তৃতীয় গৰ্ভাঙ্ক

সিম্নগর ;—রাজগভা।

( কতিপৰ নাগরিক জাসীন )

গ্রা-না। মহারাজ যে, এত দিনের পর রাজসভায় আসচেন, এ পরম সৌতাগ্যের বিষয়। প্রজাবর্গের আজ যে কিল্লপ সদয়ানন্দের দিন, তা অস্কুত্ব করা আমার শক্তির অতীত। বোধ করি, চতুর্দ্দা বংসর বনবাসাস্তে, গ্রীরামচন্ত্রের অযোধ্যায় পুনরাগমনেও প্রকারন্দের এত জানন্দ লাভ হয় নাই।

ছি-না। বলুন দেখি কশ্পপ মহাশর। মহারাজের এ অবস্থা কেন ঘটেছিল ?
প্রো-না। মহাশর। জনরবের অসংখ্যা জিহবা। কোন্টা যে কি বলে, তার নিয়ম
কি ? তবে আছুমানিক সিদ্ধান্ত এই হচ্ছে যে, মহারাজের বর্জমান চিত্তবৈকলোর
হেড় উপস্থিত বিবাহসক্ষীয় আন্দোলন হতে জন্মছে।

কু-না। মহাশর ! বিধাতা স্ত্রীলোকদিগকে স্ষ্টে করেতেন কেন ? প্রা-না। (সহাস্ত বদনে) তা না করলে, তোমার স্থায় বিস্থারত্ব কি এ নগরে পাওরা বেত ?

তৃ না। আজ্ঞে হাঁ, তা বটে। কিন্তু তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, সকল বুগে স্ত্রীলোকেই পুরুষ দলের সর্বানাশের মূল! সতামুগে তুঃশাসন, জৌপদীকে অপমান না করলে, বোধ হয় কুরুকেন্দ্রের তীষণ সংগ্রামের স্ত্রপাতই হতো না। আরো দেখুন, বাপরে সীতার লোভে রাবণ রাজা সবংশে বিনষ্ট হলো। আরো যে প্রাণে কত কি আছে, তা আপনি অবশ্রই অবগত আছেন।

প্র-না। (জনান্তিকে দিতীয়ের প্রতি) ভারা আযাদের বিষ্ণুশর্মার টোলে বিস্তাভ্যাস করেছেন। প্রাণের যুগগুলি ঠিক ঠিক মুখন্ত আছে।

দ্বিনা। (জনাস্তিকে প্রথমের প্রতি) তা না হলে আর এত অগাধ বিদ্যা!— কতকগুলো টুলো পণ্ডিত আছে, রাজার উচিত সেগুলোকে ফাঁসি দেন! বিদ্যা-বিষয়ের গণ্ডগোল খুব; কিন্তু, অহঙ্কারের শেষ নাই। কে ও, তার্কিক, কে ও, তান্ত্রিক, কে ও, পৌরাণিক, কে ও, স্মার্গু! আমার জ্ঞানে সকলেই শিক্ষিত শুক্ সদৃশ। কি যে বক্তৃতা করেন, শ্বয়ংই তার অর্থ গ্রহণ করতে অক্ষম। কেউ চণ্ডী পাঠ করেন, কিন্তু তার অর্থ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, "থা দেবী সর্বাভূতেধু" অর্থাৎ যা দেখী, সকল ভূতের কাছে যা !—কিন্তা যে দেবী সকল ভূতের কাছে যায় !

#### (নেপথ্যে তোপ ও বছধানি)

তৃ-না। (স-উল্লাস্তে) ঐ ওস্থুন। কালিদাস বলেচেন যে, সূর্গ্যর সন্দর্শনে কুমুদ্ যেমন প্রকৃত্ত হয়, মহারাজের আগমনে আমারও মন তেমনি হলো।

थ-ना। ভালো नक्षा । এ শ্লোকটি काशिमारम् द कान् कार्या পড়েছ ভাই ?

তৃ-না। বোধ করি,—বোধ করি,—বোধ করি, যেন অন্ত্যা রাঘ্যে হবে! তাতে যদি না হয়, তবে—তবে—শিশুপাশবধে যে পাবে, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্র-না। এ সকল কি কালিদাসকৃত ?

তৃ-না। আজে, তার সন্দেহ কি ? আপনি জানেন ন: "কাব্যেরু—মাঘ" "কবি কালিদাস" অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে যে মাঘ, তার কবি কালিদাস, এখানে "ভক্ত" শক্টি উহু আছে।

প্র না। আছো, শিশুপালবধের নাম "মাঘ" হলো কেন ?

তৃ-না। মহাশয়! অথর্কবেদের এক স্থানে লিখিত আছে যে, কালিদাস মাঘ মাদের সংক্রাস্তিতে শিশুপালবধ কাব্যথানি সমাপ্ত করেন, তাতেই ওঁর এক ন ম মাঘ হয়েছে।

প্র-না। ভাই ! তুমি যে শ্বঃ সরশ্বতীর বরপুত্র !

( त्नशर्था वाष्ट्रश्वनि )

ছি-না। মহাশয়! ঐ ভছন, মহারাজ আগতপ্রায়।
(মেপথের বন্দীর গীত)

#### (রাজা; মন্ত্রী ও কতিপর রাজপুরুষের প্রবেশ)

সকলে। (গাত্রোখান করিয়া) মহারাজের জয় হোক!

রাজা। (ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া) শরীরের অত্মন্থতা নিবন্ধন আমি এত দিন এ রাজসভায় উপস্থিত হই নাই। কিন্তু যেমন বিদেশে থাকলেও পিতার মন, সস্তানাদির শুভ কামনায় সর্বাহ্ণণ সচিন্তিত থাকে, আমারও মন তেমনি আপনাদের শুভ সঙ্করে পরিপূর্ণ ছিল। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিবর! যে সকল দৃত, ভিন্ন দেশীয় রাজ্যিগণের নিকট হতে এ রাজধানীতে আগমন করেছেন, তাঁদের সকলকেই সভাতে আহ্বান করন। আমি অতিশয় তুর্বল। অতএব, সংক্ষেপে আলাপাদি সমাধান করা আবশ্রুক।

भन्नी। वायुग्रन्! वाशनि नीर्चकीरी ও চিরবিজয়ী হউन!

প্র-না। আহা ! মহারাজের মুখথানি দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! ভূমি কি ছ্রন্ত রাভকে এরূপ স্থবিমল শারদীয় পূর্ণচন্দ্র গ্রাস করতে দাও ? মহারাজের শরীরের সে স্থবর্ণকান্তি এখন কোণা ?

ভূ-না। মহাশয়! আপনার আক্ষেপোক্তিতে ঘটকর্পরের নৈমধচরিতের একটি শ্লোক আমার মনে পড়ছে;—তগ্মিয় দৌ কতিচিদবলা বিপ্রযুক্ত সংকামী, নীখা মাসান্ কনক বলয় ত্রংস রিক্ত প্রকার্য্য, এ স্থলে কোলাহল ভল্লীনাথের টীকা অতীব মনরম। যথন মহারাজ নলের শরীরে কলি প্রবেশ করেন, তৎকালে তাঁরো এই দশা ঘটেছিলো।

প্র-না। ভাই! রক্ষা করো!

( বৈদেশিক দৃতদ্বের সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ )

মন্ত্রী। ধর্মাবতার ! এই মহামতি পঞ্চালাধিপতির দৃত, ইনি জাত্যংশে ব্রাহ্মণ। ব্যক্ষা। দূতবর, প্রণাম করি ! আসন গ্রহণ করুন।

দৃত। মহারাজ! মদ্দেশীয় রাজকুলচক্রবর্ত্তী প্রস্তুপ রাজিসিংহ পঞ্চালাধিপতির এরপ আদেশ নাই যে, আমি আপনার গৃহে আসন গ্রহণ করি। মহারাজ আপনাকে এই অস্ত্রথানি প্রেরণ করেছেন। (তলবার প্রদর্শন করিয়া) তাঁর অস্ত্রাগারে এরপ অসংখ্য অস্ত্র আছে। প্রতি অস্ত্র আপনার যোধদলের রক্তন্তোতে স্মিত হবে। (রাজিসিংহাসন সম্মুখে তলবার নিক্ষেপ্) এ বিবাদের কারণ আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন।

রাজা। (সরোধে) এ কি বিষম প্রগল্ভতা ?

দৃত। (করযোড় করিয়া) ধর্মাবতার। আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ। এ প্রগল্ভতা আমাদের নয়।

রাজা। ঠাকুর! আমি তা বিলক্ষণ বুঝি। তুমি প্রণেধি মাত্র। যা হোক, অন্ত আতিথ্য পুনঃ গ্রহণ কর, কল্য সমূচিত উত্তর পাবে। – এক্ষণে বিদায় ছও।

[ এথম দূতের প্রস্থান।

রাজা। মান্ত্রবর ! আর কোন দৃত উপস্থিত আছেন ?

মল্লী। মহারাজ। এই ব্রাহ্মণ রাজা ধ্মকেতুর দৃত।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) মহাশয়! কি উদ্দেশে রাজা ধুমকেতু আপনাকে এ
ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন ?

দৃত। মহারাজ ! পঞ্চালপতির দৃতের স্থায় আমার মহারাজ রণপ্রয়াসে আমাকে পাঠান নাই। পূর্বকালে, মকরধ্বজ নামে গান্ধার দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্থা; তাঁর নাম ইন্দুমতী। প্রজাবর্গ রাজার প্রতি বিরক্ত হয়ে, সেই ভূতপূর্বব রাজা মকরধ্বজকে সিংহাসন্চ্যুত করে বাহুবলেঞ্জ ধুমকেতু সিংহ মহাশয়কে

সিংহাসন অর্পণ করেছে। সেই রাজা মকরধ্বজ, ইন্দুমতীর সহিত এই রাজধানীতে ছন্মবেশে বাস করছেন। মহারাজ এই চাহেন যে, আপনি সেই রাজকুমারী ইন্দুমতীকে অতি শীঘ্র শুর্জর দেশে তাঁর শিবিরে প্রেরণ করেন। এই সিন্ধু প্রদেশের রাজবংশ, গান্ধারের রাজবিদের পরমাত্মীয়। আপনার পূর্বপূক্ষ বীরসিংহ জয়দ্রথ গান্ধারী দেবীর কন্তা ছংশলাকে বিবাহ করেন। আপনি তাঁরই সন্তান,—মহারাজের কোন মতে ইচ্ছা নয় যে, এতাদৃশ সামান্ত বিষয়ে আত্মীয় বিচ্ছেদ হয়।

রাজা। (স্থগত) কি সর্কনাশ! এ কি বিপদ্! (প্রকাশ্যে) ভাল, দৃতপ্রবর! এক জন আশ্রিত ব্যক্তির মঙ্গলার্থে যদি এ প্রস্তাবে অসম্মত হই, তবে গান্ধারপতি কি করবেন ?

দৃত। (করযোড় করিয়া) নরপতি! তা হলে, এ অধীনকেও রাজস্মীপে কোষমুক্ত অসি নিক্ষেপ করতে হবে।

রাজা। (সহাস্থ বদনে) কেমন হে মন্ত্রিবর! আমাদের যে বিরাট রাজার দশা ঘটলো! উত্তর গোগৃহে, আর দক্ষিণ গোগৃহে। তা দেখা যাবে, তাগ্যে কি আছে! আপনি এখন এ দৃত মহাশয়েরও আতিথ্য সংকারের আয়োজন করুন। (দৃতের প্রতি) অন্থ বিশ্রাম করুন, কল্য এর যথোচিত উত্তর দেওয়া যাবে।

দৃত। রাজাক্ত শিরোধার্য্য!

[ মন্ত্রী ও দূতের প্রস্থান।

রাজা। হে সভাসজ্জনগণ! আমাদের এ রাজ্য বীরপ্রস্থত বোলে ভ্বনবিখ্যাত ছিল। তা আমরা এখন কি এত চ্র্কল হয়ে পড়েছি যে, অঙ্গদের ছায় এই সকল রাজ্যচর সভায় প্রবেশ কোরে, এত প্রাগল্ভ্য প্রদর্শন করে ? কিন্তু দ্বত অবধ্য। সে যা ছোক, আপনারা সকলে অভ্য অপরাত্নে মন্ত্রভবনে পদার্শণ করলে, এ বিষয়ের কর্ত্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করা যাবে।

সকলে। মহারাজের জয় হোক।

(নেপথ্যে বন্দীর বন্দনা)

রাজা। এখন সভা ভঙ্গ করা যাক। আপনারা বিদায় হোন। সকলে। মহারাজ্ঞের জয় হোক!

( দূরে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি )

[ রাজা ও রাজপুরুষগণের প্রস্থান /

# চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিশুতারে পর্বততলে উভান ;—কিঞ্চিন্রে সিশু নগর ; অদূরে অরুজতীর আশ্রম।
( ইন্মতী ও স্নন্ধা আসীনা )

ইন্দু। সৰি! ভগৰতী অক্ষতী দেবী কি আমার অভভামুগায়ী ?

স্থন। সধি! তাও কি কথনো হয় ? তপস্থিনীরা সহজেই দেবনারীসদৃশী— স্লেছমমতাময়ী। ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা-রূপ বিষবৃক্ষ তাঁদের মনঃক্ষেত্রে কৃথনই জন্ম না।

हेन्। बाह्या, उत्त हेनि এ महरभत बाभारक रकन विश्वित कत्रलन ?

খন। এখন সখি, আমি তোমাকে বলতে পারি, তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান
নাই ? তুমি কি ভ্রন নাই যে, পঞ্চালাধিপতি মহারাজের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধোপ্তোগ
করছেন ? আর হুরাচার ধ্মকেতু,—বিধাতা তাকে নির্বংশ করুন,—তুমি যে এখানে
ভপ্ত ভাবে আছ, এই বার্ত্তা পেয়ে, রাজার কাছে সে তোমাকে চেয়ে পাঠিয়েছে।
মহারাজ যদি তোমাকে এই দণ্ডেই তার দ্তের হস্তে অর্পণ না করেন, তা হলে, সে এ
রাজ্য ভন্নসাৎ করবে!

हेन्। ( निवास ) भा !-- जूरे विनम् कि ?

খন। তুমি জানো, ভগবতী অরুক্ষতী ভবিষ্যন্তাদিনী, এই সকল জেনেই তিনি এ
বিবাহে প্রতিবন্ধকতা করবার সঙ্কল্পে এই এক বংসর ছল করেছিলেন! যদি
মহারাজ্যের সহিত তথন তোমার বিবাহ হতো, আর অবশেষে তিনি অসমর্থ হয়ে,
তোমাকে শক্রহস্তে সমর্পণ করতেন, তা হলে যে, তোমার তারার দশা ঘটতো!
বালীর পরে শ্রীবকে বরণ করতে হত!

ইন্। (সক্রোধে) দ্র প্রনন্ধা। দ্র হ। যত দিন, থড়ো মানববক্ষ বিদীর্ণ হয়, যত দিন, বিষম্পর্শে প্রাণপতঙ্গ শৃত্তে পালায়, যত দিন জলতলে, শমনের করাল করম্পর্শে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, যত দিন, হতাশনের উত্তপ্ত ক্রোড়ে দেহ ভঙ্গীভূত হয়, তত দিন, আমার বংশীয় রমণীগণের এরপে কলক্ষ্মমজালে, জীবনতারা আচ্ছন হয় নাই, হবারও আশ্রা নাই। তা এ সকল সন্ধাদ তোমাকে কে দিলে ?

স্থন। আজ অপরাত্নে রাজপুরীতে এক মহাসভা হয়েছে, নগরন্থ প্রবীণ ও প্রাচীন জনগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হয়েছেন, অরুন্ধতী দেবীও সেথানে গিয়েছেন। রামদাস কোন কর্মামুরোধে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন, এ সকল কথা আমি তাঁরি মুধে ওনেছি।

ইন্দ্। তা রামদাস ঠাকুর কি বল্লেন ?

স্থন। তিনি বল্লেন, এখনো কিছু নির্ণীত হয় নাই। মহারাজ, প্রমত মাতঙ্গের ছ্যায়! ভগবতী অরুদ্ধতী, রাজনন্দিনী শশিকলা আর মন্ত্রী মহাশয় ব্যতীত, কেউ কথা কইতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু মহারাজ ক্রমশ শাস্ত হচ্ছেন। हेन्। यांक थांग, किंख कूनकनिकनी हरवा ना !

হ্বন ৷ পৰি ! 'তুমি কি বলছো !

ইন্দ্। আর কিছু না। তোকে জিজ্ঞাসা করছি যে, সিন্ধুনদ, কলকলকানিতে কি বল্ছেন ? আর কেনই বা চন্দ্রকম্পনে থর্ থর্ করে কাঁপছেন ?

ত্বন। স্থি। এ কি বিলাসের দিন ?

ইন্। (গাত্রোখান করিয়া) না কেন? যথন বিধাতার বিশ্বরাজ্যে সর্বজীব ত্বা, তথন আমরা অস্থবিনী হব কেন? (পরিভ্রমণ করিয়া) ধ্যকেতৃ সিংহ! স্থি! সেনা এক জন বৃদ্ধ পুরুষ!

স্থন। হাঁ দখি! কিন্তু জয়কেতৃ নামে তাঁর এক অতীব স্থপুরুষ বুবক পুত্র আছে।

ইন্। হা! হা! রাহ্মণী আর চণ্ডাল! অমরাবতীর সিংহাসনে ছ্রাচার দানবের উপবেশন! চল স্থি, এই জয়কেতৃকে বিবাহ করা যাক্ গে! আর তুই আমার স্তীন হোস! হা! হা!

ত্মন। ছি স্থি! ভূমি স্হ্সা এমন হলে কেন ?

ইন্দ্। দেখিস্ সথি! সিন্ধদেশের রাজা, রাজ্যের বিনিময়ে আমাকে ধ্মকেতুর হস্তে সমর্পণ করবেন! আমার পিতা শুভ ক্ষণে বণিক্-বেশ ধারণ করেছিলেন! তাঁর একটি মাত্র কন্তা, সেটিও আজ বিনিময় হতে যাচে !

প্রন। (সভয়ে) এ কি সর্বনাশ! প্রিয় স্থী কি উন্মতা হলেন! (দ্বে দেখিয়া) আঃ! বাঁচলেম! ঐ যে ভগবতী অরুদ্ধতী আর রাজনদিনী শশিকলা কাঞ্চনমালার সঙ্গে এ দিকে আস্ছেন।

#### ( অরুনতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ )

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া কিঞ্ছিৎকাল নীরবে রোদন) ইন্দু। স্থি! ভূমি কাঁদো কেন ?

শি। প্রিয় স্থি! তোমার মত অমূল্য ধন হারাতে গেলে, কার হানর না বিদীর্ণ হয় ? তোমাকে কাল রাজা ধ্মকেছু সিংহের শিবিরে গুর্জর নগরে যেতে হবে! প্রিয় স্থি! ছটি প্রাণ তোমার সঙ্গে যাবে। — আমার প্রাণ, আর আমার দাদার প্রাণ! আর এ নগরের আলোও তোমার সঙ্গে যাবে! (রোদন)

ইন্দৃ। কাল স্থি ? তা বেশ হয়েছে ! আমার জন্তে তোমার দাদা তাঁর এ বিপুল রাজ্যের অনিষ্ঠ ঘটান, এ কথনই হতে পারে না। আর আমিও এতে সম্মতি দিতে পারি না। অল কালের প্রথলোভে কেন চিরকলন্ধিনী হবো ? তবে তোমার দাদার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে, তিনি যেন ঐ মায়াকাননে, কাল মধ্যাজ্কালে আমাকে ধ্যক্তের দূতের হস্তে স্মর্পণ করেন। আমার সেই ব্রত কাল সম্পন্ন হবে। শশি। (রোদন করিয়া) সধি! এ অতি সামাপ্ত কথা। দাদা অবশুই এ করবেন। তবে তুমি এসো, তিনি একবার ঐ স্থবচনীর মুথ থেকে শুসুন যে, তুমি এ প্রভাবে সম্মত আছো।

ইন্দ্। স্থি! তুমি এ অমুরোধ আমায় করো না। তাঁর সঙ্গে আর এ জয়ে আমার সাক্ষাৎ হবে না। দেখ, এই আমার হৃদয় শুষ্ক স্রোবরের ছায়, চক্ষে জনবিন্তুও আর উঠে না। কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি নিষ্ঠুরা ভেবো না।

শিশি। প্রিয় স্থি! তোমার শ্রীর যদি অত্নস্থ হয়ে থাকে, তা হলে না হয় কিছু দিন এ নগরে অবস্থিতি করো। আর আমি রাত দিন তোমার স্বো করি।

ইন্। না না স্থি! অস্থৃত্ত কি? এ ত আমার স্থের সময়! আমি এমন বরের অন্বেশণে যাত্রা করবো যে, তার সঙ্গে কখনো আমার বিচেছ্দ হবে না!

#### ( এক পার্শ্বে স্থনদা ও অরুদ্ধতী )

স্থান। ভাল ভগবতি! আপনি বলেছিলেন, ঐ বনদেবীকে যে ঐ শুভ লগা পূলাঞ্জলি দেয়, সে তার ভবিষাৎ পতিকে দেখতে পায়। আমার প্রিয় সধী, এই রাজ্যের বর্তুমান রাজাকে দেখেছিলেন। কিন্তু, এখন দেখছি, মহারাজ অজয় ত তাঁর গতি হলেন না। এ কি ?

অরু। (চিন্তা করিয়া) বংসে! যথন উভয়ে উভয়ের দৃষ্টিপথে পড়েছিলেন, তথন কোনো অমঙ্গলস্চক লক্ষণ দেখেছিলে।

ত্বন। (চিন্তা করিয়া) না, এমন অমঙ্গল ত কিছুই দেখি নাই, কেবল আকাশে বজ্ঞধনি হয়েছিল।

অরু। ঐ !— ঐ বজ্রধ্বনির অর্থ এই যে, বিধাতা প্রথমে অজয়কে ইন্দৃমতীর পতি করে স্ফল করেছিলেন, কিন্তু, গ্রহদোধে তাঁর সে অভিলাষ নিক্ষল হলো। বুঝতে পারলে ত ? দেবীর কোন অপরাধ নাই। এঁদের উভয়ের কপালে অবশেষে এই কষ্ট ছিল!

জ্বন। দেবি! এ আমারই দোষ! আমি যদি প্রিয় স্থীকে ও পাপ কাননে না নিয়ে যেতেম, তা হলে এ সব কুঘটনা কথনই ঘট্ত না। (রোদন)

অরু। বংসে! এ সুকল বিষয়ে বিধাতা মানব-মনকে পরিবেদনা করেন, তা তোমার দোষ কি ?

#### ( অগ্রসর হইয়া )

বংসে ইন্দুমতি! এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দাও! তোমার প্রতি যে অজ্ঞয়ের অন্থরাগ অতীব পবিত্র ও প্রগাঢ়, আর তোমারও অন্থরাগ যে তার প্রতি সমধিক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তোমাদের উভয়ের মিলন সভ্যটন হলে স্থাখের শেষ থাকত না; কিন্তু অজয় তোমায় বিবাহ করলে এ মহারাজ্য ভস্মসাং হবে! আর এই প্রাচীন জগদ্বিখ্যাত রাজবংশ আকাশের তারার স্থায় স্কৃতলে পতিত হবে! বংসে! মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়। কখন না কখন তোমরা উভয়েই কালের গ্রাসে পড়বে। তোমাদের পরে, যারা এই রাজশোণিতে জয়ে, দরিদ্রের আসনে উপবিষ্ট হবে, তারা কি ভাবুবে ? তারা এই ভাববে যে, তাদের পূর্বপূক্ষ মহারাজ অজয়, কামাতুর হয়ে, এক জন রমণীর পদে, আপন রাজকুললক্ষীকে বলি প্রদান করেছিলেন! আর তোমাকেও বংসে! তারা ভর্ৎসনা করবে। কিছু কালের স্থবভোগের নিমিত্তে কালনদীতীরে বৃষকাষ্ঠের স্বরূপ কলজভান্ত স্থাপন করা, জ্ঞানী জনের কর্ত্তব্য নয়। এই বিবেচনায়, আমি এ শুভ কর্মে প্রতিবন্ধক হয়েছি। আর মহারাজের মনকেও একপ্রকার শাস্ত করেছি। তুমি বংসে! এনীতিকথায় অবধান কর।

ইন্দু ভগৰতি! আপনার আশীর্কাদে আমি এ সকল বিলক্ষণ বুঝি, আর মহারাজের মন যদি শাস্ত হয়ে থাকে, তবে আমার কিছু মাত্র চঞ্চলতা নাই।

অরু বাছা । তুমি অতি বুদ্ধিমতী । এই-ই তোমার উপযুক্ত কথা বটে।
আমি তোমাদের উভয়েরই শুভাকাজ্জিনী । আমার দৃষ্টি বর্ত্তমানরূপ আবরণে আবৃত
নয় । এ যা হলো. এতে উভয়েরই মঙ্গল হবে । রণ-রাক্ষসের হুহুস্কারধ্বনিতে, এ
দিল্পনগরের কর্ণ বিদীর্ণ হবে না, আর রক্তস্রোতে রাজধানীও প্লাবিত হবে না । আর
তুমিও পিতৃপিতামহের অসীম রাজ্যে রাজরাণী হয়ে, শচীদেবীর স্থায় ইস্কের বিভব
ত্ব্প সস্ভোগ করবে ।

ইন্। দেবি! ও আশীর্কাদটি করবেন না! দেখুন, এই নিশাকালে, সিন্ধুনদের পরপারে যে কি আছে, তা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাল মধ্যাহ্ণকালে যে কি ঘটবে, তা কে জানে ? ইচ্ছা করি, কাল আপনিও মহারাজের সমভিব্যাহারে মায়াকাননে পদার্পণ করবেন। দেখবেন, যেন আমাকে বন্দিনীর ছ্যায় না লয়ে যায়!

অরু। এ কি কথা! কার সাধ্য, এমন কর্ম করে ?

ইন্। ভগবতি! এখন রাত্রি অধিক হতে লাগলো, কাল যাত্রার আগে আপনি এলে শ্রীচরণে বিদায় হয়ে যাব!

অরু। বাছা! তোমার যা অভিরুচি।

ইন্দৃ। (শশিকলার প্রতি) স্থি! এখন চিরকালের জন্ম বিদায় করো! (আলিঙ্গন করিয়া রোদন)

শশি। প্রিয় স্থি। তোমায় ছেড়ে প্রাণ যেতে চায় না! (রোদন)

ইন্দ্। তোমাকে এত ভাল বাসি যে, তুমি আমার সপত্নী হও, এ বাসনাকে মনে ত্বান দিতে ইচ্ছা করে না।

শশি। প্রিয় স্থি! তবে কি এ জন্মে আর দেখা হবে না ? ( স্থনন্দার প্রতি ) তুমিও কি চল্লে ? (রোদন ) স্থন। রাজনন্দিনি! বেখানে কায়া, সেইখানেই ছায়া। যে যমালয় পর্য্যস্ত যেতে প্রস্তুত, সে কি কথন স্বদেশে ফিরে যেতে বিমুখ হয় ?

শশি। (ইন্স্যতীর প্রতি) প্রিয় স্থি। তোমার চরণে এই মিনতি করি, আমাকে তুমি কথন ভূলো না।

ইন্। স্থি! যদি এ মর্ক্তাভূমির কোন কথা কখন মনে উদয় হয়, তবে তোমাকে অবশ্বই মনে করবো। তা এখন বিদায় হই। তোমার দাদাকে এই কথাটি বলো যে, ইন্দুমতী এই পর্বত, ঐ নদ, আর ঐ নিশানাথকে সাক্ষী করে বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করে গেল যে, আপনারা চিরকাল স্থাখে কালাতিপাত করেন। আর সে যদি কখন আপনার অরণপ্থে উপস্থিত হয়, তবে ভাববেন, সে এক স্থগ্ন মাত্র।

সকলে। (অরুদ্ধতীর প্রতি) দেবি! আপনাকে আমরা অভিবাদন করি। অরু। আমিও তোমাদের আশীর্কাদ করি। .

্ অরুন্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরু। (স্থগত) ইন্মতী যে এরপ ভয়ঙ্কর সংবাদ শাস্তভাবে শুনবে, এ আমার মনেও ছিল না । (প্রকাশ্যে) রামদাস!

নেপথ্যে। ভগৰতি! অরু। দেখ বংস!

#### (রামদাসের প্রবেশ)

ইন্মতী যে, এরপ শাস্তভাবে এ ভয়ানক সম্বাদ শুনলে, তাতে আমার মনে বিশেষ সন্দেহ জন্মছে। তৃমি জানো বৎস! ঘোরতর বাত্যারশ্তের পূর্বে জগৎ নিতান্ত শাস্ত ভাব অবলম্বন করে। আহা! বালিকাটি কি উন্মাদিনী হলো! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমরা উদাসীন, পৃথিবীর ত্ব তৃঃখে জলাঞ্জলি দিয়েছি, তা সাংসারিক লোকেদের সঙ্গে আমাদের সংস্থা করা মৃঢ্তা মাত্র, ক্ষ্ধার্ত হন্তী রসালাশ্রিত স্বর্ণলিতিকাকে ছিন্নভিন্ন করলে, যেমন তরুবর শ্রীত্রন্থ হয়, আমার এ হৃদয়েরও সেই দশা। বিধাতা কি জন্মেই বা এই স্বর্ণলিতিকাটিকে অপহরণ কর্বনে ? হায়! আমি মানবী মাত্র, তোমরা বৎস, সকলেই কায়্মনঃপ্রাণে মহাদেশের আরাধনা কর, দেখ, তাঁকে যদি স্প্রসন্ধ করতে পার, তা হলে আর কোনই ভন্ন নাই, অজয় স্বচ্ছদেশ শক্রমগুলীকে রণে পরাজয় করতে পারবে। আর ইন্দ্মতী ও অজ্যের মনস্কামনা সম্পূর্ণ হবে।

রাম। যে আজ্ঞা দেবি! আফাদের সাধ্যাসুসারে এ কর্ষে কোনই ক্রটি হবে না, আপনি স্বয়ং আশ্রমে আপুন, রাত্তি অধিক হতে লাগলো।

#### ( इन्प्राणीत धकाकिनी अरवन)

ইন্দ্। (স্বগত) নিজাদেবীর এত সেবা করলেম, কিন্তু সব বৃথা হল! এ যে বড় আন্চর্য্য, তাও নয়, তিনি দেবতা, অবশুই জানেন যে, অতি অলক্ষণমধ্যে আমাকে মহানিজায় শয়ন করতে হবে। (চিস্তা করিয়া) এ প্রাণ আর রাশ্বেনা না, রাজা আমাকে বিনিময়ের সামগ্রী বিবেচনা করলেন! এই কি প্রেম ? (পরিভ্রমণ করিয়া সিন্ধু নদীর দিকে দৃষ্টি করিয়া) আজ রাত্রে সিন্ধু নদীর কি শোভাই হয়েছে! ওঁর কবরীতে কত শত তারারূপ ফুল শোভা পাচেচ! আর নিশানাথের রূপের কথা কি বলনো! যিনি ক্রিজগতের মনোহারী, তাঁকে প্রশংসা করা রূপা। মলয় বায়ু যেন সিন্ধুর স্থাভল জলে অবগাহন করে পুজাদলের দারে দারে পরিমল ডিক্ষা করছেন। হে বিধাতঃ! তোমার বিশ্ব যে কি স্থলর, তা কে বলতে পারে ? তবু এতে এরূপ স্থাহীন লোক আছে যে, তাদের কাছে এ আলোকময় স্থাময় ভবন অপেক্ষা, যমের তিমিরময়, প্রভাহীন গৃহ বাঞ্ছনীয়! (কর্যোড় করিয়া) প্রভো! এ দালীও ঐ ভাগাহীন দলের মধ্যে এক জন! (রোদন)

#### ( त्वरंग ऋनमात्रं थरवर्ग )

স্থন। স্থি। এ কি ? তুমি এ স্ময়ে এখানে কেন ? আর তুমি কাঁদচো কেন ? যদি এখানে আসবে, তবে আমায় জাগাও নি কেন ?

ইন্দু। স্থি! তুমি যে ঘার নিদ্রায় ছিলে, তা ভাঙ্তে আমার মন চাইলে না। পৃথিবীর স্থভোগ আমার অদৃষ্টে আর নাই বলে, পরের স্থ আমি কেন নষ্ট করবো ?

পুন। (সচকিতে) কি বল্লে স্থি ? তোমার পক্ষে আর প্রথভোগ নাই ? গান্ধার রাজ্যের ভাবী মহারাণীর মুথে কি এ সব কথা সাজে ?

ইন্। হা! হা! আমি ভেবেছিলেম যে স্থি, আমিই কেবল পাগল, তা আমার চেয়েও দেখছি এ দেশে আরও পাগল আছে।

স্থন। স্থি! তোমার এ কথা আমি ব্যুতে পারি না, তোমার মনের কথা কি, তা আমার স্পষ্ট করে বল।

हेन्त्। आयात्र मत्नत्र कथा, यिनि षक्ष्यांमी, जिनिहे कारनन

ত্বন। স্থি! এমন সময় ছিল যে, তুমি একটিও মনের কথা আমার কাছে
গোপন করতে না। কিন্তু আজ কাল তোমার কি হয়েচে ?

ইন্দু। স্থী অনন্দা! আমরা ছেলেবেলা হতে উভয়েই উভয়কে ভালবেসে আসছি, তা আমার এখনকার মনের কথা সাগরের বাড়বানল; শুনলে তোমার মন্
হয়ত তার তাপে আধার সৃত্তপ্ত হয়ে উঠবে।

স্থন। (কিঞ্ছিৎকাল চিস্তা করিয়া) বটে ? হে নিদারুণ বিধাতঃ ! তুমি এ সোণার ফুলে কি বিষম পোকারই বাসস্থান দিয়াছ ! (রোদন)

নেপথ্য। (শিবস্তৃতি পাঠ)

हेल्। ७ कि ७ !

ত্মন। বোধ হয়, তোমার মঙ্গলার্থে ভগবতী অরুদ্ধতীর শিয়েরা মহাদেবের আরাধনা করছেন। প্রিয় সথি! দেখ, রাত্তি প্রায় প্রভাত, হয়ে এল, তুমি কি শুনতে পাচেরা না য়ে, ঐ সিন্ধুর অপর পারে,—ঐ কাননে, কত কোকিল, কত ফিঙ্গা, কত দয়েল, মধুর নিনাদ করছে ? ছই প্রহর সময়ে আজ আমাদিগকে মায়াকাননে মেতে হবে। তা এস এখন, একটু বিশ্রাম কর। তা নইলে এ চন্দ্রমুখ মলিন দেখাবে;—চল স্থি চল।

ইন্। হে সিন্ধানি! তোমার তীরে অনেক স্থপজোগ করেছি,—কিন্তু এ চক্ষে তোমাকে আর এ জন্ম দেখবো না। আশীর্কাদ করুন, এ কথা আর বলবো না! কেন না, অতি অল্পকালমধ্যে আমার পক্ষে কি আশীর্কাদ, কি অভিসম্পাত, উভয়ই স্মান হয়ে দাঁড়াবে। অভএব বিদায় করুন। আমি প্রণাম করি!

স্থন। (চিন্তা করিয়া) বটে ? আমিও রাজবংশীয়, আমিও ক্ষত্রিয়ক্সা; যদিও আমার বংশীয়েরা এক্ষণে অর্থহীন,—আচ্চা,—তা দেখবো।—চল স্থি, চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

## পঞ্চম অক্ত

#### প্রথম গর্ভাঙ্ক

অক্ষতীর আশ্রম ;—মলিনমুখে অক্ষতী জাসীনা।
( রামদাসের প্রবেশ )

. অরু। বংস! গত রাত্রিতে কি ফল লাভ হলো ?

রাম। ভগবতি ! কিছুই নয়। আমাদের আরাধনা প্রান্থ ধেন বধিরের স্থার শ্রবণ করলেন ; একটিও ফুল পড়লো না।

অক। তবেই ত সর্বনাশ উপস্থিত! তা তৃমি বংস! এখন কুটীরে যাও।—
ঐ সে অভাগিনী এ দিকে আসছে। আহা। কি রূপের ছটা! সিংহবাহিনী!
কি স্বয়ং ইন্দিরা? কার সঙ্গে এর তুলনা করবো?

[রামদাসের প্রস্থান।

আরু। (স্থগত) রাজার চিড কিছু স্থস্থ হলে,—গান্ধার দেশে গমন করবো।——
এই বলে আপাতত মনকে প্রবোধ দি। ওর ও চন্দ্রমূথ সতত না দেশতে পেলে ধে,
একরাপ অসহনীয় মনঃপীড়া উপস্থিত হবে, তার সন্দেহ নাই। প্রভো! ভোমার
ইছো।

#### ( सूनमातं प्रहिष्ठ खणीव উष्क्षारवर्ग हेन्स्स्णीत अरवण )

ইন্। (প্রণাম করিয়া) দেবি! আপনার শ্রীচরণে চিরকালের জঞ্জে বিদার হতে এসেছি!

অরু। কেন বংগে! চিরকালের জন্মে কেন? আমার তো এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, যত শীঘ্র পারি, তোমার পৈতৃক নগরে নৃতন এক আশ্রম করে অবশেষে তোমার সন্মুখে শমনের গ্রানে জীবন অর্পণ করবো।

ইন্দু। ভগৰতি! আমার কপালে কি সে স্থ আছে ? (রোদন)

আরু। কি অমঙ্গলের লক্ষণ! বংসে! এ কি ক্রন্দনের সময় ? শূলী শস্ত্নাথ, তোমার সঙ্গে বিশ্ববিজয়ী শূল হস্তে করে যাবেন, আর তাঁকে পবিত্র চিতে পূজা করলে, তোমার সর্বত্র মঙ্গল হবে।

हेन्द्र। (नीत्रत्व त्त्रापन)

অরু। আবার বংসে! দেখ, এ মহারাজের সহিত যথন তোমার সাক্ষাৎ হবে, তথন তুমি তাঁকে কোন গ্লানিকর কথা কইও না। এ তাঁর দোষ নয়, এ নগরে এমন্ একটি লোক নাই যে, এ বিষয়ে মহারাজের সহিত তার নিতান্ত বাক্বিতভা হয় নাই।

ইন্দু। দেবি! আমি আর এ জন্মে এ রাজার সহিত কোন কথা কব না।—

সে দিন গেছে! তবে আপনার শ্রীচরণে আমার একটি মাত্র প্রার্থনা আছে; আপনি অবধান করুন।—(পদ ধারণ করিয়া) জননি! আমি মহারাজাধিরাজ মকরধবজ সিংহের একমাত্র কহা। যিনি অঙ্গুলি তুলিলে স্থ্যকরসদৃশ মহাতেজস্কর লক্ষ অসি একেবারে নিক্ষোষিত হতো, যিনি একজন মাত্র ভৃত্যকে আহ্বান করলে সহস্র দাস দাসী উপস্থিত হতো, সেই নরেন্দ্র এখন কেবল হুটি বৃদ্ধা দাসী, একজন মাত্র বৃদ্ধ প্রভৃত্তক অস্কুচর, আর আমাদের হুই জনের ঘারাই বৃদ্ধ বয়সে সেবা লাভ করেন! তা হুর্ভাগ্য কুঠাররূপ ধারণ করে এ দাসীর আমুক্ল্যরূপ বৃক্ষকে ত চিরকালের জন্ম ছেদন করলে! এই যে স্থননা আমার প্রিয় স্থী, একে এখানে থাকতে আমি যে কত অমুরোধ করেছি, তা বলা হুছর।

স্থন। ওঃ !—স্থি ! এ ত তোমার বড় আশ্চর্ঘ্য কথা ! তোমার এই অন্থরোধ ?—তুমি দেহ আর প্রাণকে বিভিন্ন করতে চাও ?

ইন্। (অরুদ্ধতীর প্রতি) দেবি! এ ত আমার অমুরোধে কখনই সম্মত নর, তা জননি! আপনিই আমার তরসাস্থল। আপনি আমার বৃদ্ধ পিতার প্রতি কপাদৃষ্টি রাধ্বেন, আর যদি এ দাসী, কথনো তাঁর স্থৃতিপথে পড়ে, তবে এই কথা বলবেন যে, তোমার ইন্দ্মতী প্রথে আছে। (রোদন)

অক। (নীরবে গাত্রোখান করিয়া সজল নয়নে) ইন্দুমতি। তুই কি আমায় কালালি। তা এ সব কথা তোর আমায় বলা বাহুল্য, আমার রূপের আলোকে তোর পিতার গৃহ উজ্জল হয় না বটে,—কিন্তু আমারও মানবকুলে জন্ম, এক সময়ে আমিও পিতামাতার স্বেহের পাত্রী ছিলাম। পিতৃসেবা যে কাকে বলে, তা আমি বিশ্বত হই নি।

ইন্। দেবি! আপনার কথা ওনে আমার চঞ্চল প্রাণ আবার শাস্ত হলো। এখন যা আমার মনের ইচ্ছা, তা আমি স্বচ্ছেন্দে পরিপূর্ণ করতে পারবো।

স্থন। দেবি । আমারও একটি প্রার্থনা ও এচরণে আছে।—আমরা মুবতী রমণী, সহজেই চিন্তচঞ্চলা, কত যে অপরাধ আপনার চরণে করেছি, তার সংখ্যা নাই, সে সকল মার্জনা করবেন, আর যদি কথন আপনার মনে পড়ে, তখন যত দোষ করেছি, তা বিশ্বত হয়ে যদি কোন গুণের কর্ম করে থাকি, তাই শ্বরণ করবেন। গুগবতি! এ দাসীর একমাত্র গুণ, আমি প্রিয় স্থীর নিমিতে প্রাণ পর্যান্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

অরু। বংসে! তা আমি বিশেষরূপ জানি। (ইন্দ্মতীর প্রতি) বংসে! তুমি কেন এত রোদন করচ ? তুমি এত বিমনা হলে কেন ? এরূপ ঘটনা কি এ পৃথিবীতে ঘটে না ? না ঘটবে না ?—তুমি শাস্ত হও। আর দেথ, এরূপ মনের চঞ্চলতা অপর ব্যক্তির সমুথে প্রকাশ করো না।

ইন্দু। ভগবতি! আমি যদি এই অ্নন্দার পাপ-মন্ত্রণায় ঐ পাপ কাননে না

খেতেম তা হলে আপনার এই শাস্তাশ্রমে জীবন যৌবন দেবসেবার অতীত করতে পারতেম। কিন্তু, সে ভাব আর মনে নাই, সে দিন গেছে। এখন বিদায় হই, মায়াকানন অতি নিকট নয় !

অরু। বংসে! মাধ্যান্থিক ক্রিয়া সম্পত্নের পর, আমিও সেধানে যাওয়ার মানস করেছি। বোধ করি, ভূমি সিন্ধুদেশ পরিত্যাগ করবার অত্রে, পুনরায় ভোমার শিরশ্চুম্বন করবার সময় পাব। আজ এ সিন্ধুনগরের বিজয়া দশমী,—যাও, সাবধানে থেকো, যাও।

[ ইন্দুমতীর প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সধীর সহিত প্রস্থাম ৷

অরু। (সবিশ্বরে স্বগত) এর কি মৃত্যুকাল নিকট তা নইলে ওর চক্রমুথ সভত এত উজ্জ্বল হয়ে, আজ এত বিবর্গ কেন ? ইচ্ছা হয়, আমি এ ব্যাপারে শাধা দিই, কিন্তু তাই বা কেমন করে হতে পারে ? দেখি, বিধাতার মনে কি আছে।

(নেপ্ৰেয় শুগু ঘটা ক্রতাল এবং মুদক বাজ )

ত্ৰকলতীর প্রস্থান।

# দিতীয় গৰ্ভাঙ্ক

পর্বতময় পথ-সন্মুদেখ মারাকানন, পশ্চাৎ সিদ্ধুনগর।

( रेन्यूगणी । अ स्नमात्र अत्रम )

हेलू। मुखि ! खेना महे याद्याकानन १

স্ন। আজা হা।

ইন্দ্। ও কি লোণ যথন প্রথমে আমি এই মায়াকাননের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেম, তথন তুই কি বলে উত্তর দিয়েছিলি, তা তোর মনে পড়ে ?

ত্ব। পড়বে না কেন ? সে কি ভোলবার কথা ? ভূমি সে দিন আমায় যড ম্থ করেছিলে, এত বোধ হয়,—এ বয়সে কর নাই। আমার অপরাধের মধ্যে এই ্য, আমি ভূলে তোমায় রাজনন্দিনী বলেছিলেম।

ইন্। এখন তোর যা ইচ্ছা সখি, তুই তাই বল, সে ভয় এখন আর নাই! তা যা হোক, দেখ সখি! এ কি রম্য স্থান! আমরা প্রথমে যখন এ পথ দিয়ে যাই, তখন আমার চক্ষু ভয়ে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি কিছুই মন দিয়ে দেখতে পাই নাই। দেখ, এই পর্ব্বভশ্রেণী কত দূর চলে গেছে! পর্বভ্রে উপর পর্বত; বনের উপর বন; বাং! মনের ভাব অন্থার প্রতল্প, এর আমি এক চিত্রপট আঁকতেম! আর দক্ষিণে দেখ, সিন্ধুনদী কি অপ্র্বারণে সাগরের দিকে চলেছে! দেখ স্থননা! আমার বোধ হয় যে, এ পথ দিয়ে লোকের গতিবিধি বড় নাই। তা হলে এর

মধ্যে এত অস্ত্রান 'দুর্কা দেখা যেত না। ও মারাকাননে যাবার কি আর পথ আছে १ ২৯ । ১৫ ৮ ১ ১ টি ই

স্থন। বোধ করি, অবশুই আছে। হয়ত সেই পথ দিয়ে মহারাজ, প্রথম দর্শনদিনে এই বনে প্রবেশ করেছিলেন। আমি গুনেছি, সাধারণ লোকে সাহস্করে ও কাননে আসে না। এটি বিজন পথ! হয়ত এখানে বন্ত পশুর ভয় থাকতে পারে।

ইন্। দেখ স্থাননা! এখন ত ঐ সায়াকানন সন্মুখে বেশ দেখা যাচেছ। এখন যে আমি একলা পথ চিনে ওখানে যেতে পারব, তার কোনই সন্দেহ নাই। তা ভুই এখন বাড়ী ফিয়ে যা। ক্ষা

স্বল। বল কি রাজননিদিনি ? তুমি পাগল হয়েছ না কি ? আমি তোমায় না হয় তো প্রায় সহত্র বার বলেছি, তোমা ভিয় আর আমার গতি নাই।

हेन्। जूरे कि তत् आभात मह सभानम याति १

ত্বন। কেন যাব না ? তুমি না থাকলে, কি আর এ প্রাণ থাকবে ? চক্ষের জ্যোতি গেলে সে চক্ষ্ দিয়ে দোকে আর কি কিছু দেখতে পায় ? তুমি সথি, যমালয়ে যাওয়ার কথা কও কেন ? বালাই, তোমার শক্র যমালয়ে যাক! তোমার এখন তক্ষা যৌবন।

ইন্। (সহাস্থ বদনে) তরুণ বয়দে কি লোক মরে না ? যমরাজ কি বয়স মানেন, না রূপ মানেন ? তবে আয়, জয়কেতৃর দৃতই হউক, বা ধ্মকেতৃর দৃতই হউক, অথবা যমরাজের দৃতই হউক, একলা এক দ্তের হাতে আজ পড়তেই হবে।

#### ( त्नशर्था वक्षध्ति )

স্থন। (সচকিতে) ও কি ও! আকাশে ত একথানিও মেঘ দেখতে পাই না। ইন্দৃ। ওলো! ও দৈববাণী! আমার কাণে যে ও কি বলচে, তা শুনলে তুই অকাক্ হবি।

স্থন। স্থি। এখন তুমি আপন মনের কথা আমার কাছে গোপন করতে আরম্ভ করেছ কেন ? আমি কি এখন আর তোমার সে স্থনন্দা নই ?

ইন্। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সথি! সে ইন্মৃতীও কি আর আছে ? তোর সে সোহাগের পাখী, অনেক দূরে উড়ে গেছে। এখন কেবল পিঞ্জরধানি মাত্র আছে! তা, তা ভাঙ্তে পারলে, সকলেই বিশ্বতির গ্রাসে পড়বে।

স্থন। স্থি!—তোমার কথা আমি বুরতে পারি নে। ভোমার মনের যে কি অভিসন্ধি, তাই তুমি আমাকে বলো, আমি তোমায় এই মিনতি করি।

हेन्। थानिक शद्र कानए शांत्रवि धथन! थठ चरेनग्र हिल एकन ?

ত্বন। স্থি! তোমার পায়ে প্ডি, চলো আমরা ফিরে,—দেবী অরুস্কতীর

আশ্রমে যাই। আর সেখানে সমস্ত দিন লুকিয়ে থেকে রাত্তে এ পাপনগর পরিত্যাগ করে অছত্ত চলে যাবো। আমরা কিছু এ রাজার প্রজা নই যে, যা ইচ্ছে, ইনি তাই করবেন।

ইন্দু। (সহাস্ত মুখে) সথি! ছর্ষ্যোধনের স্থায় যদি ঐ পাপিষ্ঠ ধ্যকেতু, দেশ দেশান্তরে চর পাঠিয়ে দেয়, তা হলে শেষে কি হবে? এক রাজার আমার নিমিন্ত সর্বনাশ হবার উপক্রম; আর একজনকে এরপ বিপজ্জালে ফেলে কি লাভ ? ওলো! যার মন্দ কপাল, সে কোনো দেশেই গিয়ে স্থী হতে পারে না। তা এখানেও ষা, অস্তারও তাই। আয় আমরা ঐ বলে ষাই!

#### (উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ)

আহা! সথি দেখ, ছই বৎসর আগে যা যা দেখেছিলেম, তা সকলই সেইরূপ আছে। ঐ সকল পর্কতের শিরে, কত কত মেঘ নীলবর্ণ হস্তীর ছার পড়ে রয়েছে! রক্ষে বৃক্ষে সেইরূপ ফুল,—সেইরূপ ফুল। সেই বায়ু,—সেই স্থুপন্ধ! আর দেবীও সেই মুর্তিতে নীরবে রয়েছেন! কিন্তু আমাদের অবস্থা তেবে দেখ, আমরা এই ছুই বৎসরে কত না কি সন্থ করেছি!—কত না যন্ত্রণা পেয়েছি! মন্থুয়ের এ ছুর্দিশা কেন? (দীর্ঘাস পরিত্যাগপূর্বক অগ্রসর হইরা, দেবীকে প্রণাম করিয়া) দেবি! এত দিনের পর, আবার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি! আশীর্বাদ করুন, যেন আর এখান থেকে ফিরে যেতে না হয়! পূর্বের আপনাকে কেবল পূপাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেছিলেম, এবার জীবন সমর্পণ করবো!

#### ( (नशर्थ) वङ्यक्षि )

স্ন। (সচকিতে)ও কি ও! এরপ অমেঘ আকাশে যে মৃত্রুতি বজ্ঞধানী ছচেছে, এর কারণ কি ?

ইন্। স্থি! তোকে ত আমি বলেছি যে, ও বজ্ঞধনি নয়, ও দৈববাণী। (দেনীকৈ প্রদক্ষিণ করিয়া) জননি! এবারে আর ভবিষ্যৎ স্বামীকে দেখবার অভিলাষে আপনাকে পূজা করতে আসি নাই। এ পৃথিবীর মায়াশৃন্ধল ভগ্ন করুন। অভাগিনী ইন্মতীর এই শেষ প্রার্থনা! (স্থানদার গলা ধরিয়া কিঞ্জিৎকাল নীরবেরোদন) স্থি! এ পৃথিবীতে যে যাকে ভালবাসে, সে কি পরকালে তার দেখা পায় । যদি তা পায়, তবে ভাল; নইলে, চিরকালের জন্মে বিদায় হই! কথনো কথনো আমি তোর মনে পড়লে, যত অপরাধ তোর করেছি, তা মার্জনা করিস্!

স্থন। স্থি। এ স্ব কথা তুমি কচ্চো কেন ?

( নেপৰো দূরে তোপ ও রণবাভ )

স্থন। ( সচকিতে ) বোধ করি, মহারাজ আসচেন।

ইন্ ( বাগত ) বে আবোধ মন! তুই এত চঞ্চল ইনি কেন? ও চন্দ্রমুখ আবোর দেখলে, তোর কি অথ ইবে ? ক্ষাতুরের যে স্থাত অপ্রাপ্য, সে থাত দেখলে তার ক্ষা বাড়ে মাত্র! যে মনভাপরপ বিষম কীট ফলয়ের শান্তিবরূপ ফুল. দিবানিশি কটেছে, যদি লোকান্তরে, তার প্রথর যাতনার শমতা হয়, তবেই সাল্তনাই হবে, নচেই এই আগুনে চিরকাল দহ্য হতে হবে! (প্রকাশ্তে) স্থি! যথন তোর মহারাভের শ্রে সাক্ষাই হবে, তথন তাকে এই কথাটি বলিস যে, অভাগিনী ইন্সুমতী আপনার শ্রীচরতে বিলায় হলো! যদি পুনজবো ভাগ্যের পরিবর্তন হয়, তবে সাক্ষাই হবে। নজুবা, চিরকালের ভাতে অপ্ল ভক্ত হলো! আর দেখ, মহারাজকে আরো বলিস, গান্ধারের রাজকন্তা, বিনিময়ের সামগ্রী নয়।

#### ( (मशर्था मिक्टी प्रथ-वांध )

श्रम। धरे त्य महात्राच्य अत्मन नत्म।

ইন্। (আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্কক কর্মোড করিয়া) হে বিশ্বপিতা। যে অমুলা রক্তর্কপ জীবন এ দালীকে প্রদান করেছিলেন, তা এর জ্ঞাতসারে এখনও কোন পাপে কল্মিত হয় নাই। তবে যে আপনার সম্বাধে অকালে যাত্রা করিছি, এ দোব, হে করুণাময়। মার্জনা কর্বেন। এত মুংধ আর স্য় না। (বস্ত্রমধ্য হইতে ছুবিকা লইয়া আত্মহাত ও ভূতকে প্তন)

ত্বন। এ কি ! এ কি ! প্রিয় সিথি ! তোমার মনে কি এই ছিল ? (রোদন করিতে করিতে মন্তক ক্রোড়ে লইয়া) ছে বিধাতা! কোন্ দেবতা আকাশের এই উজ্জ্ব জ্যোতির্পন্ন নক্ষরেটিকে এক্লপে ভূতলে পাতিত করলেন ? (আকাশে মৃত্ যম্পনি ও পাষাণমন্মী মূর্ত্তির ভূতলে পতন) এ আবার কি ! প্রিয় স্থি! প্রিয় স্থি! প্রিয় স্থি! তুমি এত শীঘ্র আমাদের কেমন করে ভূললে? তোমার বৃদ্ধ পিতার সেবা তৃমি ভিন্ন আর কে করবে? তুমি কি সেই পিতাকেও বিশ্বত হলে? (ক্রণকাল রোদন, পরে গার্রোখান করিয়া) স্থি! তুমি ভেবেছ যে, তোমাকে ছেড়ে তোমার স্মনলা এক দণ্ডও এ পৃথিবীতে বাঁচবে? তুমি গেলে এ ছার জীবনে তার কি আর কোন স্থখ আছে? তা এই দেথ,—যেখানে তুমি, সেখানে আমি। আলোকময় রাজভবন, কি রিশ্বিস্থা যমালয়, যেখানে তুমি, সেথানে আমি। (বিষপান) তোমার মনে যে এই ছিল, তা আমি গত রাত্রিতেই বুমতে পেরেছিলেম। উঃ! আমার শরীরে যে অসহ্ জালা উপস্থিত হলো! স্থি! দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব!

রোজা, শশিকলা, কাঞ্নমালা, রাজ্মন্ত্রী ও রাজা ধ্মকেত্র দৃত, অরুদ্ধতী, রামদাস ও
ক্তিপ্র সঙ্গীর প্রবেশ ):

রাজা। (অবলোকন করিয়া) এ কি! এ কি! স্থননা! এ কর্ম কে করলে?

জন। (অতীব মৃত্ত্বরে) মহারাজ! রাজনন্দিনী স্বরং এ কর্ম করেছেন।

প্র-স! মেরে মাছ্যটি কি বললে ছে?

ছি-স। ও বলছে যে, রাজকুমারী স্বয়ংই আত্মহতা। করেছেন।

অরু। ( প্রজ্ব নর্নে ) ফুনলা! বংগে! ভোষার এ অবস্থা কেন ?

জ্ম। (অতীব মৃত্যুরে) দেবি! আপনি কি ভেগেছেন যে, আমি বিশ্ন স্থীকে ছেড়ে এক দণ্ডও বাঁচতে পারি ? আমি বিশ্ন খেয়েছি।

প্র-স। মেরে মামুষটি কি বললে হে ?

দ্বি-স। ও বলছে বে, আমি বিব খেরেছি !

অরু। রামদাস। শীঘ্র ঔষধের কৌটা আনো।

রাম। দেবি! তাত আমি সঙ্গে করে আনি নি।

অরু। কি দর্বনাশ! যত শীঘ্র পার, আশ্রম হতে আনয়ন কর।

স্থন। (অতীব মৃত্সবে) দেবি! শ্বঃং ধ্যস্তরিও আর আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না। এ সামাপ্ত বিষ নয়। (রাজার প্রতি) মহারাজ! আমার প্রিয় স্বী আত্মহত্যা করবার আগে এই বলেছিলেন যে, "যদি মহারাজের সঙ্গে ভারে সাক্ষাং হয়, তবে তাঁকে বলিস, যদি ভাগে পাকে, তবে পুনর্জন্ম মিলন হবে, আর গান্ধারের রাজকন্তা বিনিময়ের দ্বা নয়।" ঐ দেখুন, আমার প্রেয় স্বী শীদ্র যাবার জন্তে আমাকে সঙ্গেতে ভাকছেন। প্রিয় স্বি! একটু দাঁড়াও, এই আমি যাচিচ! (সকলকে) ভগবতি! রাজনন্দিনি! মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয়! আ—শী—র্বা

#### ( ভূতৰে পতন ও মৃত্যু )

রাজ্ঞা। (স্বগত) পুনর্জনা। শান্ত্রে এরপ কথা আছে সত্য: কিন্তু এ পুনর্জনে কি পূর্বজনের কথা মনে থাকে? আর যদি না থাকে, তবে সে পুনর্জনা বুগা। যা হোক, পুনর্জনা যাতে শীঘ্র হয়, তাই করি। (ইন্দুমতীর বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা লইয়া অবলোকন) রে যমদৃত। তুই যে রক্তস্রোত আজ পান করেছিস, সেরপ রক্তস্রোত আর কি এ তবমগুলে আছে? তা তাতে যদি তোর তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত না হয়ে থাকে, আমিও তোকে যৎকিঞ্চিৎ পান করাছিছ। (সিল্লু নগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) হে রাজনগরি! আজ ছুই বৎসর তোমাকে নানাবিধ প্রসাদালঙ্কারে অলঙ্কত করেছি। এমন কি, যেমন পিতা, বিবাহ-সভায় আনবার পূর্বের আপন ছহিতাকে বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করে, তেমনি আমি তোমাকে করেছি। কিন্তু এখন বিদায় কর! হে সিল্কুনন। তোমার কলকলধ্বনি, শৈশবে দেব-বীণাধ্বনিশ্বরূপ স্বমধুর বোধ হতো। তৃমিও বিদায় কর! মন্ত্রির। দেবী অরুক্কতি! আপনারা জানেন যে, আমার আর কেউ নাই! তা আমার এ রাজ্য আমি আমার প্রমার জ্যান

শশিকলাকে দান করলেম: ওর সম্ভান পিতৃপুরুষের ও আমার পারলোকিক উপকারের অধিকারী, তবে আর তর কি ?

মন্ত্রী! (রাজাকে ধরিতে উন্ধত হইয়া) মহারাজ! করেন কি ? করেন কি ? রাজা। মন্ত্রি! সাবধান হও! ক্ষধাত্র সিংহের সমূপে পড়ো না! আর রাজানবধের পাপভারে এ সময়ে আমাকে ভারাক্রাস্ত করো না! এ পৃথিবী কি ছার পদার্থ যে, আমি ইন্মতী বিনা, এক দণ্ডও এখানে কালাভিপাত করি! আমি ক্রেক্লাস্ত্র। আমার কি এক লাসীর তুলা সাহস্ত নাই! আমি প্রণয়ী। আমার প্রণয় কি এক জন দাসীর প্রণয়ভূলাও নয় ? হা ধিক্! হে জগদীশ্বর! যদিও পাপকর্শ্ব হয়, তবু মার্জনা কর! (আজ্বহত্যা ও ভূতলে পতন)

गकरन। चा। चा। दात्र। व कि गर्तनाम हरना।

রাজ্ঞা। (অতীব মৃত্যুরে) শশিকলা! একবার দিদি আমার নিকটে এসো। তোমার কর্ণ আমার মূথের কাছে একবার আনো!

শশি। (রোদন করিতে করিতে রাজার মুথের কাছে কর্ণ দান)

রাজা। (অত্যন্ত মৃত্রুররে) স্থবে রাজ্য কর,—আর দেখ যেন পিতৃ-পিতামহের নাম কলকে না ডুবে যায়।

#### ( রাকার মৃত্যু )

শিলি ৷ (পদতলে পতিত হইয়) দাদা! তুমি কি যথার্থ ই আমাকে ছেড়ে গেলে ? আমি মার মুখ কখনো দেখি নি! তুমিই আমাকে প্রতিপালন করেছিলে! তা দাদা! এই বয়সে আমাকে পরিত্যাগ করে যাওয়া কি তোমার উচিত কর্ম হলো ? দাদা! তোমার চক্ষের স্নেহ-জ্যোতিতে আমার হৃদয় আলোকময় করতো, সে আঁথি কি চিরকালের জন্ম মুদিত হলো! দাদা! যে রসনার মধুর কথা আমার কর্ণে দেবসঙ্গীতস্বরূপ বাজতো, সে রসনা কি এ জন্মের মত নীরব হলো! দাদা! তুমি কি আমায় একেবারে পরিত্যাগ করলে! আর আমার কে আছে বল দেখি ? দাদা! আমাদের অতুল ঐশ্বর্য, বিপুল রাজ্য, কিন্তু এ গকল দিলে কি তোমাকে পাওয়া যায় ? (উচিচঃস্বরে রোদন)

অরু। (সজল নয়নে) বৎসে! আর রোদন করা বিফল। বিধাতার স্পষ্টিতে কি রাজা, কি ভিথারী, কেহই সর্বতোভাবে স্থুণী নয়। হুংথের শক্তিশেল, কথনো না কথনো সকলেরই হৃদয়ে আঘাত করে। তবে সেই জনই স্থী, যে ধৈর্য্যরূপ করতে আপন বক্ষ আচ্ছাদন করতে পারে। তা তুমি বাছা এসো।

মন্ত্রী। ভগবতি! বিধাতা কি আমার কপালে এই লিথেছিলেন যে, শেষ অবস্থায়, আমি এ সিন্ধুরাজকুলের স্থবর্ণদীপ নিবাণ হতে দেখবো। হা রাজরাজেন্ত্র! এ শ্যা কি তোমার উপযুক্ত ? ও রাজকান্তি কেন আন্ধ গুলায় গুসর। (রোদন) ( ঋষ্যশৃক্ত মূনি ও কতিপন্ন নাগরিকের সহিত রামদাসের পুনঃ প্রবেশ )

সকলে। (অবলোকন করিয়া) এ কি—এ কি—কি সর্কনাশ!

থায়। অহো! বিধাতার অলজ্মনীয় বিধির অবশুভাবিতা কে নিবারণ কতে গারে;— চ্নিবার দৈব ঘটনার প্রতিক্লাচরণ করা কার সাধ্য! আমি মনে করেছিলেম, এই শোচনীয় ব্যাপারে বাধা দিব, কিন্তু আমি আসিবার পূর্কেই শব শেষ হয়ে গেছে। হায়! ।বতো! এই বিপূল রাজকুলের এত দিনে মূলোচ্ছেদ হলো! ভ্রমান শাপান্তে কি ভোমার পিতৃকুলের জলপিওের লোপ হলো! হায়! রাজলক্ষ্মী আর মাতঃ বক্ত্মরা কি এত দিনে সহায়হীনা দীনার ছায়, অপর সৌভাগ্যশালী প্রবেষ আশ্রয় গ্রহণ করেন। রতিদেবি! ভূমি কি ক্ল্লেন্দ্রী অপহরণ মানসে নুপনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেছিলে?

মন্ত্রী। (ঋষাশৃক্ষের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে) ভগৰন্! এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্রমান শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে আমার বৃদ্ধিজংশ হয়েচে, আবার আপনার মুখে ইন্দিরা দেবীর নাম শ্রবণে আরও বিশ্বয়াবিষ্ট হলেম; আপনি ত্রিকালজ্ঞ, এই ঘটনাবলীর আজোপাস্ত বর্ণনা করে আমাকে চরিতার্থ করুন।

ধায়। মন্ত্রি! এই যে সমুগন্থ প্রান্তরমন্ত্রী মূর্ত্তি শতধা বিদীর্গ দেখচ, (সকলে আবলোকন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ) উহা, এই প্রাচীন রাজবংশের প্রস্ত্রীর শাপাবস্থা, অন্ত তাঁর শাপ অস্ত হলো।

মন্ত্রী। দেব! আপনার বাক্য শ্রবণে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। অতএব প্রাসর হয়ে সবিস্তরে এই অন্তুত ব্যাপার কীর্ত্তন করে আমাদের সংশয়চ্ছেদ করুন।

ঋষা। মন্ত্রি! পূর্ব্বকালে এই মহদ্বংশে অসমঞ্জ নামে ভ্বনবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অলোকসামালা সর্বস্থেণালয়তা রূপবতী এক কলা ছিল, তাঁহার নাম ইন্দিরা। তৎকালে ইন্দিরাসদৃশী রূপসী ত্রিভ্বনে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু মানবী ইন্দিরা প্রথম যৌবনে রূপমনে মন্তা হয়ে, রতিদেবীর অবমাননা করায়, মন্মথমোহিনী কুপিত হয়ে ঐ অহঙ্কারিণী রাজনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেন, য়ে, য়ত কাল তোরে অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপসী তোর সমক্ষে আত্মবাতিনী না হয়, তত কাল তোকে এই য়োর মায়াকাননে পাষাণী হয়ে থাকতে হবে। তাতে ঐ ইন্দ্নিভাননা ইন্দিরা করুণস্বরে দেবীকে বল্লেন, দয়ামিরি! যদি দয়া করে দাসীর মৃক্তির উপায় অবধারণ করে দিলেন, বলুন, কি উপায়ে এই ভয়ানক বিজন কাননে অপরূপ রূপবতীর আত্মঘাত সম্ভব হয় প্রত্বাতে দেবী এই কথা বলে দিলেন য়ে, য়ে দিবস ভগবান্ মরীচিমালী, কল্পার মন্দিরে প্রবেশ করবেন, সেই ম্বল্যে যদি কোন পবিত্রেশ্বভাবা কুমারী, কি ম্পেবিত্র অন্ত্র্যুব্য তোমাকে পূল্যাঞ্জলি দিয়া পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিশ্বৎ

বরকে, আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখতে পাবে। এই প্রলোভনে অনেকেই এই মারাকাননে সমুপস্থিত হবে।—

## ( সহসা ভ্ষিক ল ও অপূর্ব্ব সৌরভে পরিপূর্ণ )

गकरन। এ कि ! चकचार এই স্থান সৌরভে পরিপূর্ণ হলো কেন ?

দৈববাণী। (গন্তীর স্বরে) হে সিন্ধুদেশবাসিগণ। অল এই শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে ক্ষোভ করে। না, মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ করে, সকলই সত্য, আর এই যে ভূপতিত কুমার কুমারীকে দেখচ এঁরা পূর্বের গন্ধর্বকুলে জন্মগ্রহণ করেন, ঐ যুবক যুবতী পরস্পর প্রণয়াম্বরাগে বাহুজ্ঞানশৃষ্ঠ হয়ে সমীপস্থ ছ্র্বোসা মুনিকে দেখিয়া অভ্যর্থনা না করায়, ঋষিশাপে মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। অল্ম ইহাদেরও শাপাস্ত হলো। এক্ষণে ভোমরা সকলে রাজনন্দিনী শশিকলাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠান করে, সমারোহপূর্বক বর্ত্তমান গান্ধারাধিপতির পুত্রের সহিত্বিবাহ দাও। তাহা হইলেই সকল দিক্ বজায় থাকবে।

মন্ত্রী। এই ত সকলই অবগত হওয়া গেল, এখন এঁদের তিন জনের মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আর তিনধানা যান শীঘ্র আনম্বন কর।

#### ়( শেপধ্যে মৃতবাদ্ধ )

মন্ত্রী। (ধুমকেভুর দূতের প্রতি) মহাশয়! এই ত দেখলেন, আর এখন কি করা যেতে পারে ? মৃতদেহ রাজশিবিরে প্রেরণ করা কি কর্ত্তব্য ?

দৃত। তার আবশুক কি ? যথন আমি স্বচক্ষে এ চুর্যটনা দেখলেম, তথন আপনার আর কি অপরাধ।

মন্ত্রী। মহাশয়! তবে রাজসরিধানে এই শোচনীয় ব্যাপার আত্যোপাশ্ন বর্ণন করন গে। সিন্ধদেশ ত একেবারে উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হলো! আর আপনাকে অধিক কি বলব। এখন চলুন। (অরুদ্ধতীর প্রতি) আপনি রাজনিদনী আর কাঞ্চনমালাকে আপনার আশ্রমে লয়ে শাশ্ব করন। উ:—! ও রাজপুরী অগ্র শাশানস্বরূপ হয়েচে! ওতে প্রবেশ কন্তে কার প্রাণ চায়? বৃদ্ধ মহারাজ যে ইত্যপ্রে কালের গ্রাসে পড়েছেন, সে তাঁর পরম সোভাগ্য! এ পাপ মায়াকানন মত দিন থাকবে, তত দিন সকলেই এ বিষম হুর্ঘটনা বিশ্বত হবেন না। অহেগ! কি ভয়ানক মায়াকানন!!

# (হক্টর-বধ [ ১৮৭১ এ রিচিত সংস্করণ হইতে ]

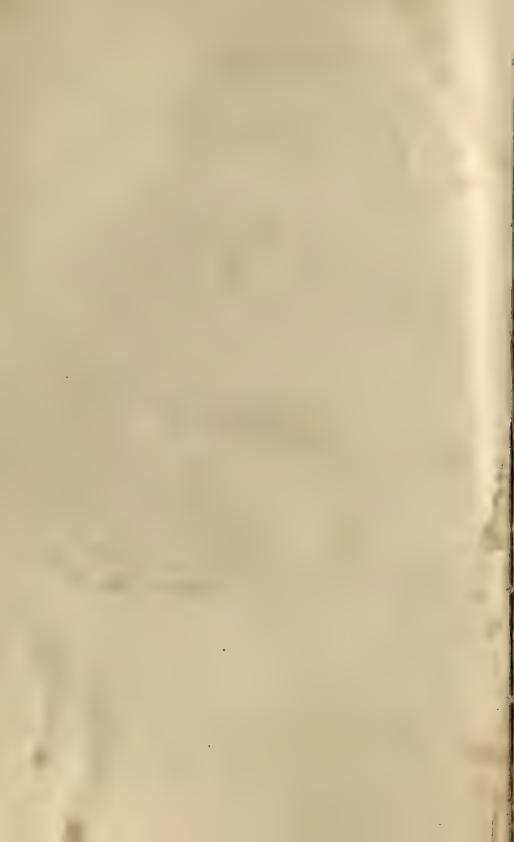

# ( क्रेंब- रथ

# भारेरकन भश्रमुम्म पछ

[ ১৮৭১ ब्रेडोट्स अध्य क्रकानिङ ]

সম্পাদক:

শ্রীরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাখ্যায় শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ২৪৩০, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা প্রকাশক প্রীরামকমল সিংহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংকরণ—বৈশাধ, ১৩৪৮ ঃ দ্বিতীর মুদ্রণ—ফান্তন, ১৩৫০ ;
তৃতীর মুদ্রণ—ভাসে, ১৩৫৫

মূল্য এক টাকা চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকাস্ত দাস শনিরঞ্জন প্রোস, ২৫৷২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা ৫—সঙাচা১৯৪৮

# ভূমিকা

বিদেশে যাত্রা করিবার অবাবহিত পূর্কে মধুস্থান রাজনারায়ণ বস্থকৈ লিখিয়া-ছিলেন—

I suppose, my poetical career is drawing to a close,—'জীবন-চরিত,' পু. ৫৫৫ ৷

ইহার পর বিদেশে বিষয়া মধুসদন 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করিলেও আপনার পূর্বতন কীর্ত্তিকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। প্রকৃত পক্ষে, তাঁহার কাব্যসাধনা সমাপ্তই হইয়াছিল। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বতঃক্ষুর্ত্ত প্রেরণায় তিনি আর কিছু রচনা করেন নাই। অভাবের তাড়নায় একটি নাটক, শিশুপাঠ্য নীতিমূলক কবিতামালা ও একটি গছ্মকাব্য লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিছু কোনটিই সমাপ্ত হয় নাই। 'হেক্টর-বধ' এই শেষোক্ত গছ্মকাব্য। ইহা "হোমেরের ঈলিয়াস্নামক কাব্যের উপাধ্যান ভাগ।"

এই গ্রন্থানি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; বেঙ্গল লাইবেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশ-কাল—> সেপ্টেম্বর ১৮৭১। পুস্তকথানি ভূদেব মুখোপাধ্যায়কৈ উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ-পত্র হইতে দেখা যায়, এই গছকাব্যটি আন্দান্ত ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়। রচনার কালে ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রণের সময় সেই অসম্পূর্ণতাটুকুও দ্র করিবার উৎসাহ মধুস্দনের ছিল না। জাহার তথন প্রায় শেষ অবস্থা।

মধুস্দনের জীবিতকালে ইহার একটি মাত্র সংস্করণ হইয়াছিল; পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৫।
আখ্যা-পত্রটি এইরূপ ছিল---

হেক্টর-বধ, / অথবা / ইলিয়াস্ নামক মহাকাব্যের উপাধ্যান-ভাগ। / (গ্রীক হইতে) / শ্রীমাইকেল মধ্মদন দত্ত প্রণীত। / "The Tale of Troy divine."—Milton. / কলিকাতা। / শ্রীমৃক্ত ইম্মরচন্দ্র বন্ম কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে / ইষ্ট্যানহোপ যন্তে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ১৮৭১। / [ All rights reserved. ] /

মনস্বী ভূদেব প্স্তকথানি উপহার পাইয়া চুঁচ্ড়া হইতে ২৮ মার্চ ১৮৭২ তারিথে
মধুস্দনকে যে পত্ত লিখিয়াছিলেন, পরবর্তী ২৬এ এপ্রিলের 'এড়কেশন গেজেট'
হইতে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইশ—

পর্য প্রণয়াস্পদ

গ্রীমুক্ত মাইকেল মধুস্থদন দতক মহাশর মহোদরেরু।

ভাই,

তুমি স্প্রাণত হেক্টরবধকাব্যগ্রন্থে আমার নামোলেখ করিয়া আমাদিগের প্রস্পর সতীর্থ সম্বন্ধের এবং বাল্যপ্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছ। আমি কথনই সেই সম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় বিশ্বৃত হই নাই—হইতেও পারি না। যৌবনপুলভ প্রবলতর আশা প্রণোদিত হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত অভিপ্রায় সঞ্চিত করিতাম, তোমার দৃষ্টাভ্তই বিশেষরূপে তৎসমুদয়ের উত্তেজক হইত। তোমার যৌবনকালের ভাব, আমার জীবনের একটি মুখ্যতম অল হইয়া রহিয়াছে! তথন আমাদিগের পরস্পর কত কথাই হইত,—কত পরামর্শই হইত,—কত বিচার ও কত বিত্তাই হইত। এথনও কি তোমার সে সকল কথা মনে পড়ে ? তুমি বিজ্ঞাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদনিবন্ধন আমার যে যন্ত্রণা হইত, তাহা কি তোমার শরণ হয় ? আহা ! তথন কি জানিতাম, তথন কি একবারও মনে করিতে পারিতাম যে, তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমন্ত রত্ন আহরণ করিয়া মাত্ভাষার শোভা সম্বর্জনপূর্বকে বাকালার অদ্বিতীর মহাকবি হইবে ? সেই সময়ে তুমি যে সকল সুন্দর ইংরাজী পভা রচনা করিতে, তাহা পাঠ করিয়া জামার পরম আনন্দ হইত, এবং আমি তখন হইতেই জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকণ্ঠ কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু সেই কাব্য যে মেঘনাদবৰ, বীরাজনা, ত্রজাজনা, অথবা হেক্টর-বধ হইবে, তাহা আমি সপ্লেও मत्न कत्रि नारे। তুমি देश्ताकीटण कान पेश्कृष्ठेकाना निथिया देश्ताक-मयादक প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমি মনে করিতাম। ফলতঃ তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা তথন অপ্রকাশিত এবং আমার বোৰাতীত ছিল। তুমি মিরমাণ মাত্ভাষাকে পুনরুজীবিত করিলে, ভূমি ইহাকে শৃতন অলঙারমালায় ভূষিত করিলে, ভূমি ইহাতে সক্ষোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। ভাই । তোমারই বিজাতীয় ভাষা-অধ্যয়নের পরিশ্রম সার্থক, তোমার এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।

কোন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী ভাষায় উৎস্থ কোব্যরচনা করা যদি সঙ্গত হইতে পারে, তাহা তোমার পক্ষেই সঙ্গত হয়। তুমি অতি অল্প বয়সেই ইংরাজী ভাষার মর্ম্মজ হইয়াছিলে, যৌবনাবধি ইংরাজদিগের সহবাস করিতেছ, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষার মৃল ভাষা সমন্তের সহিত ভোষার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিয়াছে। ফলতঃ ভোমার প্রণীত যে একখানি ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ আছে, তজুল্য ইংলাজী গ্রন্থ বোধ হয়, অণ্য কোন বাঙ্গালী কর্ত্তক বিরচিত হয় নাই। কিছ ভোমার সেই গ্রন্থ আর ভোমার মেঘনাদবধ প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থে কত অন্তর্না ভোমার বাঙ্গালা কাব্যগুলিই ভোমাকে এতছেলীয় নিক্ষিতদলের মুখস্বরূপ, তাহাদিগের গৌরবস্ক্রপ, এবং তাহাদিগের পথপ্রদর্শক-স্কর্মণ করিয়া ভাপন করিয়াছে।

অধিক কি লিখিব? তোমার শরীর নিরাময়, তোমার মন রছেন্দ, তোমার সাংসারিক এ বর্জনশীল, এবং তোমার কবিশক্তি চিরপ্রভাবশালিনী থাকুক, এই আমার প্রার্থনা। ভদীর এছ্দেব মুখোপাব্যার।

'হেক্টর-বধ'ই মধুস্থদনের জীবিতকালে মৃদ্রিত শেষ পুস্তক। এই পুস্তাকের বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল, তন্মধ্যে রামপ্রতি স্থায়রত্বের 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে'র (১৮৭৩ খ্রীঃ) ২৭৭-৭৮ পৃষ্ঠার আলোচনা উল্লেখযোগ্য।

### মাজবন্ধ শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যাদ্ধ মহাশন্ত সমীপের ।

প্রিয়বর—

প্রায় চারি বংসর হইল, আমি শারীরিক পীড়িত হইয়া, এমন কি, ৩়া৪ মাস স্বক্ষে হস্ত নিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম; সময়াতিপাতার্থে উরপা\* খণ্ডের ভগবান্ কবিগুরুর জগদ্বিথাত ঈলিয়াস্ নামক কাব্য সদা সর্বদা পাঠ করিতায়! পাঠের সময় মনে এইরপ ভাব উদয় হইল, যে এ অপূর্বে কাব্যথানির ইতির্জ্ বদেশীয় ইংল্ণণ্ডভাষানভিজ্ঞ-জনগণের গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি। লিখিত প্রক্রখানি ৪ চারি বংসর মুদালয়ে পড়িয়াছিল; এমন সময় পাই নাই যে ইহাকে প্রকাশি। এক স্থলে কয়েকথানি কাপির কাগজ হারাইয়া গিয়াছে ( ৪র্থ পরিচ্ছেদের প্রারজ্ঞে); সেটুকুও সময়াভাব প্রযুক্ত প্রয়য় রিয়া দিতে পারিলাম না। বোধ হয়, এত দিনের পর জনসম্হ সমীপে আমি হাস্তাম্পদ হইতে চলিলায়। কিছ তুমি এবং ভোমার সদৃশ বিজ্ঞতম মহোদয়েয়া এবং অস্তান্ত পাঠকগণ উপরি উক্ত কারণটা মনে করিয়া প্রক্রখানি গ্রহণ করিলে ইহার শোধনার্থে ভবিশ্বতে কোন ফ্রটি ছইবে না। এবং অবশিষ্ট অংশও অতি-শীঘ্র প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হইব।

এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ নাই; কেন না, তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই প্রার্থনা করি। যে শিলায় তুমি, ভাই, কীর্ত্তিস্তম্ভ নিশ্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম।

মহাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস্-রচয়িতা কবি যে সর্কোপরি-শ্রেষ্ঠ, ইহা
সকলেই জানেন। আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচক্রের ও পঞ্চ পাগুবের
জীবন-চরিত মাত্র ; তবে কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জ্জ্নীয়ম্, ও নৈষধ ইত্যাদি
কাব্য উরূপাথণ্ডের অলঙ্কারশাস্ত্রগুরু অরিস্ভাতালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু
ঈলিয়াসের নিকট এ সকল কাব্য কোথায় ? ছু:থের বিষয় এই যে, এ লেথকের
দোষে বঙ্গজ্ঞনগণ কবিপিতার মহাত্মতা ও দেবোপম শক্তি, বোধ হয়, প্রায় কিছুই
ব্রিতে পারিবেন না। যদি আমি মেঘরূপে এ চক্রিমার বিভারাশি স্থানে স্থানে ও

এই শক্তী ভাশ্বিশত: এক ত্বলে 'ইউরোপ' লিখিত হইয়াছে। বদভাষার
 'Europe' লেখা যার না। 'Eu' সদৃশ মুগ্ম কর আমাদের নাই। 'Europa' উরূপা।

<sup>† &</sup>quot;Hio omnes sine dubio, et in omni genezi eloquentiæ, procul a se reliquit."—
QUINTILIAN.

See also-

সময়ে সময়ে অজ্ঞতা-তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জ্জনার্থে এই একমাত্র করিণ রহিল, যে স্থকোমলা মাতৃভাষার প্রতি আমার এত দূর অমুরাগ, যে তাহাকে এ অলঙ্কারথানি না দিয়া থাকিতে পারি না।

কাব্যধানি পাঠ করিলে টের পাইবে, যে আমি কবিগুরুর মহাকাব্যের অবিকল অহবাদ করি নাই, তাহা করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম হইত, এবং সে পরিশ্রমও যে সর্বতোভাবে আনন্দোৎপাদন করিত, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে। স্থানে এই গ্রন্থের অনেকাংশ পরিত্যক্ত এবং স্থানে স্থানে অনেকাংশ পরিবর্তিত হইরাছে। বিদেশীয় একথানি কাব্য দন্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পরবংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দ্রীভূত করিতে হয়। এ তুরুহ ব্রতে যে আমি কত দ্রপর্যন্ত ক্রকার্য্য হইরাছি এবং হইব, তাহা বলিতে পারি না।

ও নং লাউডন্ খ্রীট, চৌরলী। ইং সন ১৮৭১ সাল।

**बी**भारेरकल मधुस्रुपन पछ।

## नामावली।

বাঙ্গালা। লাতীন। ইংরাজী। জ্যুস্ । Jupiter. Jove. প্রিয়াম। Priamus. Priam. অপ্রোদীতী। Venus. Venus. शिती। Juno. Juno. আথেনী। Minerva. Minerva. ক্ৰুষা। Chriseis. Chriseis. ব্ৰীদীশা। Briseis. Briseis. অদিসাস। Ulysses. Ulysses. Paris. Paris. कमत्र । ঈরীষা। Iris. Iris. লব্ধিকা। Laodicea. Laodices. অত্রী। Æthra. Æthra. ক্লিমেনী। Clymene. Clymene. পণ্ডর্শ । Pandarus. Pandarus. আবেশ। Mars. Mars. जलींनन । Sarpedon. Sarpedon. পশ্বেদন। Neptune. Neptune. Ajax. Ajax. আয়াগ।

. 1

. . .

و إستنده

: 11: ,5 1

. . . .

}

..

**3** 

•

# হেক্টর-বধ

অথবা

## হোমেরের ঈলিয়াস্নামক কাব্যের উপাখ্যান ভাগ।

#### উপক্রমণিকা।

(5)

পূর্বকালে হেলাস্ অর্থাৎ গ্রীশ দেশীয় লোকের পৌতলিক ধর্মে আত্বা ও বছবিধ দেবদেবীর উপর বিশ্বাস ছিল। তাঁহাদিগের দেবকুলের ইন্দ্র জ্যুস্ লীড়া নামী এক নরকুলনারীর উপর আসক্ত হওতঃ রাজহংসের রূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিলে, লীড়া হুইটা অণ্ড প্রস্ব করেন। একটা অণ্ড হইতে হুইটা সম্ভান জয়ে; অপরটা হইতে হেলেনী নামী একটা পরমন্থন্দরী কন্থার উৎপত্তি হয়। লাকীডীমন্ দেশের রাজা লীড়ার স্বামী এই তিনটা সম্ভানকে দেবের ঔরসজাত জানিয়া অতিপ্রযত্ত্ব প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যেমন কর্মণধির আশ্রমে আমাদের শকুন্তলা স্থনরী প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হেলেনী লাকীডীমন্ রাজগৃহে দিনহ প্রতিপালিত ও পরিবন্ধিত হইতে লাগিলেন। আমাদিগের শকুন্তলা, তুর্ভাগ্যবশতঃ, থনিগর্ভন্থ মণির ছায় প্রতিপালক পিতার আশ্রমে অন্তর্হিতা ছিলেন. কিন্তু হেলেনীর রূপের যশঃসৌরভে হেলাস রাজ্য অতি শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া উঠিল অনেকানেক যুবরাজের এ কন্থারত্ব-লাভ-লোভে লাকীডীমন্ রাজনগরে সর্বদা যাতায়াতে তথায় এক প্রকার স্বয়ন্থরের আড্রের হইতে লাগিল। স্বয়ন্থরের প্রথা গ্রীশ দেশে প্রচলিত ছিল না, থাকিলে বোধ হয়, মহাসমারোহ হইত।

হেলেনী মালিল্যুস্ নামক এক রাজকুমারকে পতিত্বে বরণ করিলে পর, তাহার প্রতিপালয়িতা পিতা অস্থান্ত রাজপুরুষদিগকে কহিলেন, হে রাজকুমারেরা! যথন আমার কক্ষা স্বেচ্ছায় এই যুবরাজকে মাল্যদান করিল, তথন আপনাদের এ বিষয়ে কোন বিরক্তিভাব প্রকাশ করা উচিত হয় না, বরঞ্চ আপনারা দেবপিতা জ্যুস্কে সাক্ষী করিয়া অজীকার করুন, যে যদি কম্মিন্ কালে এই নব বর বধ্র কোন ত্র্টেনা

ঘটে, তবে আপনারা সকলেই তাহাদের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে বিপজ্জাল হইতে পরিজ্ঞাণ করিবেন।

রাজকুমারের। রাজবাক্য শ্রবণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইরা স্বথ দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। মানিল্যুদ্ আপন মনোরমা রমণীর সহিত লাকীডীমন্ রাজ্যের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পরম স্কুথে কাল্যাপন করিতে লাগিলেন।

(2)

আসিয়া থণ্ডের পশ্চিম ভাগের এক ক্ষুদ্র ভাগকে ক্ষুদ্র আসিয়া বলে। পূর্ণকালে সেই ভ'গের ঈল্যুম অথবা টুয় নামে এক মহাপ্রসিদ্ধ নগর ছিল। নগরের রাজার নাম প্রিয়াম। রাণীর নাম হেকাবী। রাণী সমন্তাবস্থায় আমাদিগের কুরুকুল-রাণী গান্ধারীর স্থায় এই স্বপ্ন দেখিলেন, যে তিনি এমত এক অলাত প্রসবিলেন, যে তদ্বারা রাজপুরী যেন এককালে ভস্মসাৎ হইল। নিদ্রাভক্ষ হইলে রাণী স্বপ্ন-বিবরণ শ্বরণ করিয়া মহাবিঘাদে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ক্রেমেৎ রাণীর স্বপ্নবৃত্তান্ত সমুদায় নগর মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল। যথাকালে রাণীও এক অতীব স্বকুমার রাজকুমার প্রসব করিলেন। বিছুর প্রভৃতি কুরুকুল-রাজমন্ত্রীর স্থায় নহারাজ প্রিয়ামের অমাত্য বন্ধু এই সস্তানটীকে ভবিশ্বন্ধিপজ্জনক জানিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেওয়াতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অসদৃশে তাহাই করিলেন। অপত্য-স্বেহ রাজা প্রিয়ামকে স্বরাজ্যের ভাবী হিতার্থে অন্ধ করিতে পারিল না।

সন্তানটী ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই আরকিলস নামক একজন রাজদাস মহাবাজের আদেশের বিপরীত করিল; অর্থাৎ শিশুটীর প্রাণদণ্ড না করিয়া তাহাকে রাজগ্রীর সন্নিধানস্থ ঈভানামক এক পর্কতে রাথিয়া আসিল। কোন এক মেয়পালক ঐপরিতাক্ত সন্তানটাকে পরম প্রদর দেখিয়া আপন বন্ধাা স্ত্রীর নিকট তাহাকে সমর্পণ করিল। মেয়পালকের স্ত্রী শিশু সন্তানটাকে পরম যত্নে স্থীয় গর্ভজাত পুত্রের ছায় প্রতিপালন করিতে লাগিল। আমাদিগের কৃত্তিকা-কুল্বল্লভ কার্ত্তিকেয়ের তুলা রাজ্ব মেয়পালকের গৃহে দিনহ রূপে ও বিবিধ গুণে বাড়িতে লাগিলেন। আমাদের হুত্তমন্ত্রপুত্র পুক্তর ছায় ইনিও অতি অল্ল বয়সেই বনচর পশুদিগকে দমন করিতে লাগিলেন।

মেষপালকেরা ইহার বাহুবলে স্বীয়হ মেষপালকে মাংসাহারী জন্তুগণ হইতে রক্ষিত দেখিয়া ইহার নাম স্কন্দর অর্থাৎ রক্ষাকারী রাখিলেন। ঐ ঈডা পর্কত প্রদেশে এনোনী নামী এক ভূবনমোহিনী স্থরকামিনী বসতি করিতেন। স্থরবালা রাজকুমারের অমুপম রূপ লাবণ্যে বিমোহিতা হইয়া তাঁহার প্রতি একাস্ত আসক্তা হইলেন, এবং তাঁহাকে বরণ করিয়া ঐ পর্কাতময় প্রদেশে প্রমাহলাদে দিন যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। (0)

গ্রীশ দেশের এক অংশের নাম থেদেশী। সেই রাভ্যের ব্বরাজ পিল্যুদের থেটীস্ নামী সাগরস্ভবা এক দেবীর সৃহিত পরিণয় হয়। থেটীস্ দেনযোনি, স্থতরাং **তাঁ**হার বিবাহ-সমারোহে সকল দেব দেবী নিমন্ত্রিত হইয়া রাজনিকেতনে আবিভূতি হয়েন। বিবাদদেবী নাম্মী কলহকারিণী এক দেবকন্তা আহুত না হওয়াতে মহারোবাবেশে বিবাদ উপস্থিত করিবার মানদে এক অদ্ভূত কৌশল করেন। অর্থাৎ একটা স্বর্ণফলে, যে রূপে সর্কোৎকৃষ্ঠা, সেই এ ফলের প্রকৃত অধিকারিণী, এই কয়েকটা কথা লিখিয়া দেবীদলের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করেন। হীরী জ্যুসের পত্নী অর্থাৎ দেবকুলের ইন্দ্রাণী শচী, আথেনী, জ্ঞানদেবী অর্থাৎ সরস্বতী এবং অপ্রোদীতী, প্রেমদেবী অর্থাৎ রতি, এই তিন জনের মধ্যে এই ফলোপলকে বিষম বিবাদ ঘটিয়া উঠিলে, তাহারা ঈডা পর্বতে রাজনন্দন স্বন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তৎসরিধানে আত্যোপাস্ত সমস্ত বৃতান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকেই এ বিষয়ে নির্ণেতা স্থির করিলেন। খীরী কহিলেন, হে যুবক রাজকুমার! আমি দেবকুলেশ্বরী, ভূমি এই ফল আমাকে দিয়া আমার প্রীতিভাজন হইলে আমি তোমাকে অসীম ধন ও গৌরব প্রদান করিব। যছপিও ভূমি মেষপালকদলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ, তত্তাচ আমি ভস্মারত অগ্নির স্থায় তোমাকে প্রোজ্জন ও শতশিধাশালী করিয়া তুলিব। আথেনী কহিলেন, আমি জ্ঞানদেবী। তুমি আমাকে উপাসনায় পরিতৃষ্ঠ করিতে পারিলে বিচ্চা, বুদ্ধি ও বলে নরকুলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবে। অপ্রোদীতী কহিলেন, আমি প্রেমদেবী, আমাকে প্রসন্ন করিলে, আমি নারীকুলের প্রমোভ্যা নারীকে তোমার প্রেমাধীনী করিয়া দিব। যৌবনমদে উন্মন্ত রাজকুমার স্কলর কুক্ষণে ঐ ফলটী অপ্রোদীতী দেবীর হস্তে সমর্পণ করিলে অপর দেবীদ্বয় মহাক্রোধে অন্ধ হইয়া ত্রিদিবাভিমুখে গমন করিলেন।

অপ্রোদীতী দেবী পরমন্থর্ম ও অতি মৃত্রুরে কহিলেন, হে ছল্মবেশি ! তুমি মেযপালক নও। তুমি ভক্ষলুপ্ত বহ্নি । ট্রয় মহানগরের মহারাজ প্রিয়াম্ তোমার পিতা। অতএব তুমি তৎসন্নিধানে গিয়া রাজপুলের উপযুক্ত পরিচর্ঘ্য। যাচ্ঞা কর, আমার এ বর ফলদায়ক করিবার নিমিত্ত যাহা কর্ত্ব্য, পরে আমি তাহা কহিয়া দিব।

রাজকুমার স্কন্দর দেবীর আদেশাস্থসারে রাজপুরীতে উত্তীণ হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে, বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ তাহার অসামান্ত রূপ লাবণ্যে ও বীরাক্ষতিতে পূর্ব্বকথা বিশ্বত হইলেন। কালনির্বাপিত স্বেহাগ্নি পুনক্ষণীপিত হইয়া উঠিল।
স্বতরাং রাজা নবপ্রাপ্ত পুত্রকে রাজসংসারে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

কিয়দিন পরে অপ্রোদীতী দেবীর আদেশ মতে রাজকুমার স্কলর বহুসংখ্যক সাগর্থান নানা ধন ও পণ্য ক্রব্যে পরিপূরিত করিয়া লাকীডীমন্ নামক নগরাভিমুখে থাতা করিলেন। তথাকার রাজা মানিল্যুস্ অতিসন্ধান ও সমাদরের সহিত রাজতনয়কে স্বয়ন্দিরে আহ্বান করিলেন। কিছু দিনের পর কোন বিশেষ কার্য্যান্থরোধে তাহাকে দেশাস্তবে যাইতে হইল। রাণী হেলেনী এ রাজ-অতিথির সেবায় নিয়ত নিযুক্ত রহিলেন। °

দেবী অপ্রোদীতীর মায়াজালে হতভাগিনী রাণী হেলেনী রাজ-অতিথি স্কলরের প্রতি নিতান্ত অমুরাগিণী হইয়া পতিব্রতা-ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বপতিগৃহ পরিত্যাগ-পূর্বক তাহার অমুগামিনী হইলেন এবং তাঁহার পিতা রাজচূড়ামণি প্রিয়ামের রাজ্যে. সেই রাজ্যের কালরূপে প্রবেশ করিলেন। রাজা মানিল্যুস শৃষ্ম গৃহে পুনরাবর্তন করিয়া স্ত্রীবিরহে একান্ত অধীর ও ক্ষিপ্রপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

এই ছুর্ঘটনা হেলাস্ অর্থাৎ প্রীশ দেশে প্রচারিত ছইলে, তদ্দেশীয় রাজাসমূহ পূর্বারুত অঙ্গীকার স্মরণপূর্বাক সদৈছে মানিল্যুসের সাহায্যার্থে উপস্থিত ছইলেন, এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্গস্ দেশের অধীশ্বর আগেমেম্নন্কে সৈন্তাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়া টুয় নগর আক্রমণাভিলাষে সাগরপথে যাত্রা করিলেন। বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ স্বীয় পঞ্চাশং পুত্রকে যুদ্ধার্থে অন্ত্রুমতি দিলেন। মহাবীর হেক্টর ( যাহাকে টুয়স্বরূপ লক্ষার মেঘনাদ বলা যাইতে পারে ) দেশ বিদেশীয় বন্ধুগণের এবং স্বীয় রাজসংসারস্থ সৈন্তদেলর অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিলেন। দশ বংসর উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম ছইল।

বেমন গঙ্গা ষমুনা এবং সরস্বতী এই ত্রিপথা নদীত্রর পবিত্রতীর্ধ ত্রিবেণীতে একত্রীভূতা হইরা একস্রোতে সাগর-সমাগমাভিলাবে গমন করেন, সেইরূপ উপরি উল্লিখিত তিনটী পরিচ্ছেদসংক্রাপ্ত বৃত্তান্ত এ স্থল হইতে একত্রীভূত হইরা ইউরোপ খণ্ডের বাল্মীকি কবিগুরু হোমেরের ইলিয়াস্ স্বরূপ সঙ্গীততরঙ্গময় সিন্ধু পানে চলিতে লাগিল।

কবিগুরু হোমেরের জগিছিখ্যাত কাব্যে দশম বৎসরের বৃত্তান্ত বণিত আছে।
গ্রীকেরা ট্রয়ের নিকটস্থ এক নপর লুট করে, এবং তত্ত্বস্থ পূজিত স্থ্যদেবের ক্রীস্
নামক পুরোহিতের এক পরমন্থনারী কুমারী কন্তাকে আপনাদের শিবিরে আনয়ন
করে। অপস্থত দ্রব্যজাত বিভাগের সময় সেই অসামান্ত রূপবতী বৃবতী সৈন্তাধ্যক্ষ
রাজচক্রবর্তী আগেমেম্ননের অংশে পড়িলে, তিনি তাহাকে পরম প্রথত্নে ও স্মাদরে
স্বশিবিরে রাখিতেছেন; এমন স্ময়ে—

#### প্রথম পরিচেছদ

দেবপুরোহিত আপন অতীষ্ট দেবের রাজদণ্ড, মুক্ট, ও স্বক্ষার মোচনোপ্যোগী বছবিধ মহার্ছ দ্রবাজাত হল্তে করিয়া গ্রীক্সৈন্মের শিবির-সম্মুথে উপস্থিত হইলেন। এবং সৈস্থাধ্যক্ষ রাজচক্রবতী আগোমেম্নন্ ও জাঁহার প্রাতা মানিল্যুস্ এবং অস্থাম্য নেতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন; হে বীরপুক্ষগণ! ত্রিদিবনিবাসা অমরকুল তোমাদিগকে এই আশীর্কাদ করুন, যে তোমরা অতিত্বরায় রাজা প্রিয়ামের নগর পরাভূত করিয়া নির্কিছে স্বরাজ্যে পুনরাগমন কর। এই দেখ, আমি আপন ছহিতার নোচনার্থে বহুমূল্য দ্রব্যজ্ঞাত সঙ্গে আনিয়াছি, অতএব এতদ্বারা তাহাকে মুক্ত করিয়া, যে ভাস্বর দেবের সেবায় আমি নিয়ত নিরত আছি, তাহার মান ও গৌরব রক্ষা কর।

প্রীক্সৈতের। পুরোহিতের এবন্ধিধ বচনাবলী আকর্ণনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে একবাক্যে কহিয়া উঠিল, যে এ অবশুকর্ত্তব্য কর্মে আমরা কর্মনই পরাল্পুধ হইব না, বরং এই সকল পরিত্রাণ-সামগ্রী গ্রহণপূর্বক এই মুহুর্ত্তেই কন্যাটীর নিষ্কৃতি সাধন করিব। কিন্তু তাহাদের এতাদৃশ বাক্য রাজ্ঞা আগেমেম্ননের মনোনীত হইল না। তিনি মহাক্রোধভরে ও পরুষ বচনে পুরোহিতকে কহিলেন, হে বৃদ্ধ! দেখিও যেন আমি এ শিবিরসির্মিধানে তোমাকে আরু কর্মন দেখিতে না পাই। তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট দেবও আমার রোমানল হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন না! আমি তোমার কন্যাকে কোন ক্রমেই ত্যাগ করিব না। সে আমার রাজধানী আর্গস্ নগরে আপন জন্মভূমি হইতে দূরে যাবজ্জীবন আমার সেবা করিবে। অতএব যদি তৃমি আপন মঙ্গল আকাজ্ঞা কর, তবে অভিন্তরায় এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।

বৃদ্ধ পুরোহিত রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া সশস্কৃচিত্তে তদ্ধণ্ডে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন, এবং মৌনভাবে ও মানবদনে চিরকোলাছলময় সাগরতীর দিয়া ম্বধামে প্রত্যাবৃদ্ধ হইলেন। অশ্রধারিধারায় আর্দ্রবসন হইয়া স্বীয় অভীষ্টদেবকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে রক্ততধ্যুর্কর ! যদি তুমি আমার নিত্য নৈমিত্তিক সেবায় প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে শরজাল বর্ষণে হুষ্ট গ্রীক্দলকে দলিত করিয়া, তাহারা আমার প্রতি যে দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহার যথাবিধি প্রতিবিধান কর। পুরোহিতের এই ञ्चितिका (प्रवक्र्गर्शिष्ठत इहेरल मत्रीिष्ठमाणी त्रविरम्य महाकुक हहेशा अर्थ हहेर७ ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। দেবপুষ্ঠদেশে লম্বমান তৃণীরে শর্মাল ভয়ানক শব্দে বাজিতে লাগিল; এবং রোষভরে দেববদন যেন তমোময় হইয়া উঠিল। এীক শিবিরের অনতিদ্র ছইতে দিননাথ প্রথমে এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন, এবং ধমুষ্টকারের ভয়াবহ স্থনে শিবিরস্থ লোক সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। প্রথম শবে অশ্বতর ও ক্ষিপ্রগামী গ্রামিসিংহ সকল বিনষ্ট হইল; দ্বিতীয় বার শর নিক্ষেপে নৈজনল ছিল্ল ভিল্ল ও হত আহত হওয়াতে মৃত্যু হ: চারি দিকে চিতাচয়ে শবদাহাগ্নি প্রজ্ঞলিত হইতে লাগিল। অংশুমালীর শর্মাল।র গ্রীক্সৈছোরা নয় দিবস পর্য্যস্ত লণ্ডভণ্ড ও ক্ষত বিক্ষত হইল; দশম দিবলে মহাবীর আকিলীস্ নেতৃবর্গকে সভামগুণে पास्थान कतिरनन, এवः त्रारकस चारगरमम्नन्रक मरमाधन कतिया किराज नागिरनन, হে রাজন্! আমার কৃত্র বিবেচনায় আমাদিণের উচিত, যে আমরা খদেশে পুনরায়

ফিরিয়া যাই, কেন না, যে উদ্দেশে আমরা তুস্তর সাগর পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা কোন ক্রমেই সফল হইল না। মহামারী এবং নশ্বর সমর এই রিপুছয় দারাই গ্রীকেরা পরাজিত হইল। তবে যম্মপি এ স্থলে কোন দেবরহস্ত বিজ্ঞতম হোতা কিয়া গণক থাকেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে বলুন, যে কি কারণে বিভাবস্থ আমাদের প্রতি এত প্রতিকৃল ও কুর হইয়াছেন, আর কি আরাধনাতেই বা দেববরের প্রতিকৃলতা ও কুরতা দ্রীভূত হইতে পারে।

বীরবরের এই কথা শুনিয়া থেইরের পূত্র মুনীশশ্রেষ্ঠ কাল্কষ্, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান,—ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, কহিলেন, হে আকিলীস্! হে দেবপ্রিয়রথি! তোমার কি এই ইচ্ছা, যে রবিদেব কি নিমিত্ত তোমাদের প্রতি এত দূর বাম ও বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা আমি স্পষ্টরূপে ব্যাধ্যা করি? ভাল, আমি তোমার বাক্যে সম্মত হইলাম। কিন্ত ভূমি অগ্রে আমার নিকট এই স্বীকার কর, যে যত্তপি আমার কথার রাজ-হদয়ে কোন বিরক্তিভাবের উদয় হয়, তবে ভূমি সে রাজক্রোধ হইতে আমাকে রক্ষা করিবে।

কালকবের এই কথা নিরা মহাবাহ আকিলীস্ উত্তরিলেন, হে কালকর্! তুমি
নিঃশঙ্কচিত্তে মনের ভাব ব্যক্ত কর। আমি দেবেজ্পপ্রির অংশুমালী রবিদেবকে সাক্ষী
করিয়া শপথপূর্বক কহিতেছি, যে এ সভার এমন কোন ব্যক্তিই নাই, যাহাকে আমি
তোমার অবমাননা করিতে দিব। অধিক কি বলিব, সৈছাধ্যক্ষপদপ্রতিষ্ঠিত রাজা
আগেমেম্ননেরও এত দূর সাহস হইবে না। অতএব তুমি দৈবশক্তি দ্বারা যাহা
বিদিত আছ, মুক্তকঠেও অভয়াস্তঃকরণে তাহা প্রচার কর।

এই কথায় কালকষ্ উত্তর দিলেন, হে বীরবর! ভাস্বর রবিদেব যে কি নিমিন্ত এ সৈত্যের প্রতি এত দ্র প্রতিক্লাচরণ করিতেছেন, তাহার নিগৃঢ় কারণ বলি, প্রবণ করুন। যথন তোমরা কুষা নগর লুটিয়াছিলে, তৎকালে রবিদেবের কোন এক প্রোহিতের একটা কন্তা অপহরণ করা হইয়াছিল; অপহৃত দ্রবাজাতের বন্টনকালে সেই কন্তাটী রাজচক্রবর্ত্তীর অংশে পড়ে। কয়েক দিবস হইল, গ্রহপতির পূজক স্বদেবের রাজদণ্ড, মুকুট, ও বহুবিধ মহার্হ বস্তুসমূহ সঙ্গে লইয়া এ শিবিরদেশে আদিয়াছিলেন, তাহার মনে এই বলবতী প্রতীতি ছিল, যে এ স্থলস্থ বীরব্যুহ বিভাবস্থর রাজদণ্ড ও মুকুট দর্শন মাত্রেই তাহার সেবকের যথোচিত সম্মান করিবেন এবং তদানীত বহুবিধ মহার্হ দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্বেক দেবদাসের অবরুদ্ধা হুহিতাকে মুক্তি প্রদানিবেন। কিন্তু এই ছুই আশার কোন আশাই ফলবতী হইল না। তরিমিন্ত তাহার অচিচত দেব তদবমাননায় রোষাবিষ্টচিন্ত হইয়া এ সৈত্যাদলকে এইরূপ প্রচণ্ড দণ্ড দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে দেববরকে প্রসন্ন করিবার কেবল একমাত্র উপায় আছে। সেই পর্মরূপবতী যুবতীকে নানা অলঙ্কারে অলভ্বত করিয়া এবং দেবপূজার্থে বহুবিধ প্রজাপহার ও বলি প্রোহিতের গৃহে প্রেরণ করিলে, বোধ করি,

আমরা এ বিপজ্জাল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, নতুবা দশ বৎসরে রিপুকুলের অস্ত্রায়ি যত দূর করিতে পারে নাই, অতি অল্ল দিনেই দেবকোধে ততোধিক ঘটিয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। হে বীরবর! ভগবান্ অশীতরশ্মির ক্রোধে এ শিবিরাবলী অতি হুরায় জনশৃহ্য হইবে। এবং ঐ ক্রুতগামী সাগ্রযানসমূহও, এ সৈন্তাদল যে কি কুক্ষণে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিল, তাহার অভিজ্ঞানরূপে এই তীরসন্নিধানে সাগ্রজলে বহুকাল ভাসিতে থাকিবেক।

কালকষের এবন্ধি বচনবিদ্যাপ শ্রবণে রাজা আগেমেম্নন্ ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া অতি কর্কশ বচনে কহিলেন, রে হুট প্রতারক! তোর কুরসনা আমার হিতার্থে কথন কোন কথাই কহিতে জানে না; আমার অহিত সংবাদ তোর পক্ষে বড় প্রীতিকর। এক্ষণে যদি তোর কথা সত্য হয়, তবে আমি এ কুমারীটীকে মুক্ত করি নাই বলিয়াই রবিদেব এ সৈম্পদলকে এত কষ্টে ফেলিয়াছেন। আমি যে পুরোহিতদন্ত বছবিধ ধন গ্রহণ করিয়া তাহার কম্পাকে মুক্ত করি নাই, সে কথা অলীক নহে। এ কুমারীটী অতি স্থলরী, এবং আমার সহধর্মিণী রাণী ক্লুতিয়িন্তরা অপেক্ষাও আমার সমধিক নয়নানন্দিনী। এ কুমারী রূপ, গুণ, বিল্পা, বৃদ্ধি, কোন অংশেই রাণী অপেক্ষা নিরুষ্টা নহে; তথাচ আমি ইহাকে এ সৈম্পদলের হিতার্থে পরিত্যাগ করিতে কুটিত হইব না। কেন না, আমি লোকপাল, স্থপালিত লোকের হিতার্থে রাজার কি না করা উচিত ? কিন্ত, হে বীরবৃন্দ! যদি আমাকে এ কম্পারত্নে বঞ্চিত হয়, তবে তোমরা আমাকে অপর একটা পারিতোষিক দিতে সম্মন্ত ও সচেষ্ট হও। কেন না, তোমাদের মধ্যে আমি যে কেবল পারিতোষিক দিতে সম্মন্ত হই, ইহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মছেদাস আকিলীস্ সাতিশয় রোষাবেশে কছিলেন, হে আগেমেন্নন্! তোমা অপেক্ষা লোভী জন, বোধ হয়, এ বিশ্বে আর দিতীয় নাই! এক্ষণে এ সৈছাদল কোণা হইতে তোমাকে অছ্য কোন পারিতোষিক দিবে? লুটিত দ্রব্য সকল বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তো আর সাধারণ ধন নাই, যে তাহা হইতে তোমার এ লোভ সম্বরণ হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে তুমি এক কছাটীকে বিমৃক্ত করিয়া দিলে, এই সকল নেতৃবর্গেরা ভবিষ্যতে তোমাকে এতদপেক্ষায় তিন চারি গুণ অধিক পারিতোষিক দিতে চেষ্টা পাইবে।

রাজা উত্তরিলেন, এ কি আশ্রুণ্য কথা! আমি এ নেতৃদলের অধ্যক্ষ, তুমি কি জান না, যে এ নেতৃর্দের মধ্যে যিনি যাহা পারিতোষিকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইছা করিলে, আমি তত্তাবৎ কাড়িয়া লইতে পারি? আকিলীস্ প্নরায় ক্রোধভরে কহিলেন, তুমি কি বিবেচনা কর, এ বীর-পুরুষেরা তোমার ক্রীতদাস যে, তুমি তাহাদের সম্মুখে এরূপ আস্পদ্ধা করিতেছ। আমরা যে তোমার ভাতার উপকারার্থেই বহু ক্রেশ সহু করিয়া অতি দ্রদেশ হইতে আসিয়াছি, ইছা তুমি বিম্মৃত

হইলে মা কি । হে নিৰ্ণক্ষ পামর! হে অক্সভক্ষ! হে ভীক্ষীল। তোমার অধীনে অক্সধারণ করা কি কাপুক্ষভার কর্ম। ইচ্ছা হয়, যে এ স্থলে ভোমাকে একাকী পরিভ্যাগ করিয়া আমরা সংস্তেভ বদেশে চলিয়া যাই।

এই বাক্য শ্রবণে নরপতি আগেমেম্নন্ কছিলেন, তোমার যদি এরপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে ভূমি এই মুহর্তেই এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আমি তোমাকে কণকালের অস্তেও এ স্থানে পাকিতে অমুরোধ করিতেছি না। এথানে অস্তাস্ত অনেকানেক বীরপ্রক্ষ আছে, যাহারা আমার অধীনে অস্ত্র ধারণ করিতে অবমানিত বা লক্ষিত হইবেন না। ভূমি আমার চক্ষের বালিস্বরূপ, তোমার অহঙ্কারের ইয়তা নাই। ভূমি যাও। রবিদেবের প্রোছিতের নিকট এই প্রক্মারী কুমারীটিকে প্রেরণ করিবার অঞ্জে ভূমি যে ব্রীধীসা নামী কুমারীকে পাইয়াছ, আমি তাহাকে স্বলে গ্রহণ করিব। দেখি, ভূমি আমার কি করিতে পার।

রাজ্ঞার এই কর্কশ বাণী শ্রবণে মহাবীর আকিলীস্ মহাক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া তাহার বধার্থে উরুদেশলম্বিত অসিকোষ হইতে নিশিত অসি আকর্ষণ করিতেছেন, এমত সময়ে স্থরলোকে স্থরকুলেক্রাণী হীরী জ্ঞানদেবী আথেনীকে ব্যাকুলিতচিত্তে কহিলেন, হে স্থি! ঐ দেখো, গ্রীক্-সৈন্থদলের মধ্যে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া উঠিল! দেখানি আকিলীস্ রাজা আগেনেম্ননের প্রতি কুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণদত্তে উন্থত ইইতেছেন। অতএব, স্থি! তুমি শিবিরে অতি দ্বরায় আবিভূতা হইয়া এ কাল কলহাণ্ণি নির্বাণ কর।

জ্ঞানদেবী আথেনী ভদণ্ডে গৌলামিনীগতিতে সভাতলে উপস্থিত হইয়া বীরবর আকিলীসের পশ্চান্থারে দাঁড়াইয়া তাহার পিঙ্গলবর্গ কেশপাশ আকর্ষণ করতঃ কছিলেন, রে বর্ষর! ভূই এ কি করিতেছিস্ ? এই কথা গুনিবামাত্র বীরকেশরী সচকিতে মুখ ফিরাইয়া দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে দেবকুলেক্সছুহিতে! ভূমি কি নিমিন্ত এখানে আসিয়াছ ? রাজা আগেমেম্নন্ যে আমার কত দূর পর্যান্ত অবমাননা করিতে পারেন, এবং আমিই বা কত দূর পর্যান্ত তাহার প্রগাল্ভতা সহ্ করিতে পারি, ভূমি কি সেই কৌতুক দেখিতে আসিয়াছ ?

আরতলোচনা দেবী আথেনী উত্তর করিলেন, বংস! ভূমি এ সভাতে সৈছাধ্যক্ষ বীরবরকে যথোচিত লাঞ্চনা ও তিরস্কার কর, তাহাতে আমার রোষ বা অসম্ভোষ নাই। কিন্তু কোনমতেই উহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিও না। দেবী এই কয়েকটা কথা বীরপ্রবীর আকিলীসের কর্ণকুহরে অতি মৃত্ত্বরে কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। আর তাহাকে কেহই দেখিতে পাইল না।

দেবীর আদেশাস্থসারে বীর-কুলর্যভ আকিলীস্ রাজ্ধ-কুলর্যভ রাজা আগেমেম্নন্কে বছবিধ তিরস্কার করিলে, তিনিও রাগে নিতাস্ত অভিভূত হইলেন। এই বিষম বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া, নেস্তর নামক এক জন বৃদ্ধ জ্ঞানবান্ পুরুষ গাত্রোখানপূর্ব্বক সভাস্থ নেতৃদিগকে সংখাধিয়া অমৃত্ভাবে কহিতে লাগিলেন, হায় ! কি আকেপের বিষয় ! অন্ত গ্রীকৃদলের উপস্থিত বিপদে রাজা থিয়াম্ ও তাছার পুত্রগণের যে কত শ্র वानमनाच इहेरव, छाहा रक विनार भारत ? रकन ना, এই औक्-मरनत मरशा, रव তুই জন মহাপুরুষ অভিজ্ঞতা ও বাছবলে স্কাল্ডেই, ভাহারাই মুর্ভাগ্যক্ষে অভ कमहत्रु इट्टेलन। আমি नर्कारभका वत्रुत्म (कांड्रे, এবং ভোমাদের পূর্ব্দ इट्टे পুরুবের মধ্যে যে সকল মহোদয়ের। বাতবলে ও রণ-বিশারদভার দেবোপম ভিলেন, তাঁহাদের সহিতও আমার সংসর্গ ছিল। তোমরা বদী বট, কিন্তু সে সকল প্রাচীন যোধদলের সহিত উপমায় তোমরা কিছুই নও। সে সকল মহাপুরুবেরাও আমার উপদেশ ও পরামশে কথনই অবহেলা বা অমনোযোগ করিছেন না। অভএব তোমরা আমার হিতবাক্য মনোতিনিবেশপূর্বক শ্রবণ কর। তুমি, আগেমেম্নন্, ताककूनात्यक्षे। এই दश्कू এই मकन मरशानरात्रा তোমাকে मেनाशाक्र पा चिकिक করিয়াছেন; তোমার উচিত হয় না, যে এই বীরপুরুষদলের মধ্যে বিনি বীরপুরুষোত্তম, তাহার সহিত তুমি মনাস্তর কর। তুমি, আকিলীস্, দেবযোনি ও দেবকুলপ্রিয়। বিধাতা তোমাকে বাহুবলে নরকুলতিলকরণে স্ষষ্ট করিয়াছেন। তোমারও উচিত নয়, যে তৃমি এ দৈলাধাকের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের তুই জনের পরস্পর মনাস্তর ঘটিলে এ প্রীক্দলের যে বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইবেক, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। অতএব হে বীরপুক্ষন্বয়! তোমরা স্ব স্থ রোধানন নির্বাণ করিয়া পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ কর।

বৃদ্ধের এবছিধ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া রাজা আগেমেম্নন্ উন্তর করিলেন, হে তাত! এই ছ্রাত্মার অহঙ্কারে আমি নিয়তই অসম্ভই! ইহার ইচ্ছা, যে এ সকলেরি উপরি কর্তৃত্ব করে। এতাদৃশী দান্তিকতা আমি কি প্রকারে সহু করিতে পারি! আকিলীস্ কহিলেন, তোমার এতাদৃশ বাক্যে পুনরায় যন্তপি আমি তোমার অধীনে কর্ম করি, তাহা হইলে আমার নিতান্ত নীচতা ও অপদার্থতা প্রকাশ হইবে। আমি এ সৈন্তদল হইতে আমার নিজ সৈন্তদলকে পৃথক্ করিয়া লইব না; কিন্তু আমি বয়ং এ মৃদ্ধে আর লিপ্ত থাকিব না। বীরবরের এই কথান্তে সভাভঙ্ক হইল।

তদনস্তর বীরপ্রবীর আকিলীস্ স্থাশিবিরে প্রস্থান করিলেন। সৈঞ্চাধ্যক্ষ রাজা আগেমেম্নন্ রবিদেবের পুরোহিতের ক্ষন্দরী কল্পাটীকে নানাবিধ পূজোপহার ও বলির সহিত স্থীয় সাগর্যানে আরোহণ করাইয়া এবং স্থবিজ্ঞ আদিস্কাস্কে নামকপদে অভিষিক্ত করিয়া ক্র্যানগরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। পরে সৈক্ষসকলকে সাগররপ মহাতীর্থে দেহ অবগাহনপূর্বেক পবিত্র হইতে আজ্ঞা দিলেন। অশস্ত সাগরতীরে মহাসমারোহে দিবাকরের পূজা সমাধা হইল। ধূপ, দীপ, প্রভৃতি নানা স্থ্রভিদ্রবের সৌরত ধ্যসহযোগে আকাশমার্গে উঠিল।

পরে রাজা হুই জন রাজদৃতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দৃত্বয় ! তোমরা

উভয়ে বীরবর আকিলীদের শিবিরে গিয়া বীষীসা নামী স্থলরী কুমারীটীকে আনয়ন কর। যছপি বীরপ্রবর আকিলীস্ সে রূপসীকে স্বেচ্ছায় ও অনায়াসে তোমাদের হস্তে সমর্পণ না করেন, তবে তোমরা তাছাকে কহিও, যে আমি স্বয়ং সসৈছে তাছার শিবির আক্রমণ করিয়া স্ববলে সেই কুশোদরীকে লইব; আর তাহা হইলে সেই রাজবিদ্রোহীর নানা প্রকার অমঙ্গলও ঘটিবেক।

দ্তবয় রাজাজায় একান্ত বাধিত হইয়া অনিচ্ছাক্রমে ধীরে ধীরে বন্ধ্য সিন্ধৃতি দিয়া মহাবীর আকিলীদের শিবিরাভিমুখে চলিতে লাগিল। বীরবর দৃত্বয়কে দূর হইতে নিরীক্ষণপূর্বক, তাহারা যে কি উদ্দেশে আসিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবমানবকুলের সন্দেশবহ! তোমাদের কুশল ও স্বাগত তো? তোমরা কি নিমিন্ত এত মৌনভাবে ও বিষপ্পবদনে আসিতেছ? এ কিছু তোমাদের দোষ নহে, ইহাতে তোমাদের লজ্জা বা চিন্তা কি ? ইহাতে আমি কখনই তোমাদের উপর রুপ্ত বা অস্তুপ্ত হইতে পারি না। তবে যাহার সহিত আমার বিবাদ, তোমরা তাহাকে কহিও, যে তিনি কালে আমার পরাক্রমের বিশেষ আবশ্রকতা বুঝিতে পারিবেন।

তদনস্তর বীরবর আপন প্রিয়বন্ধু পাত্রকু সুকে কহিলেন, সুথে, তুমি এই দূতদ্বরের হল্তে স্থলরীকে সমর্পণ কর; পাত্রকুস্ কছাটীকে দূতদ্বরের হল্তে সম্প্রদান করিলে, চারুশীলা স্বপ্রিয়বরের শিবির পরিত্যাগ করিতে প্রচুর অরুচি প্রকাশপূর্বক বিষধবদনে হইয়া দূত্বয়কে পুনরাহ্বান করতঃ যেন জীমৃত্মক্ষে কহিলেন; "তোমরা, হে দূত্বয়! রাজা আগেমেম্নন্কে কহিও, যে আমি মরামরকুলকে সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমি শক্রদশের বিপরীতে এবং গ্রীক্লৈন্তের হিতার্থে আর কখনই অস্ত্র ধারণ করিব না। রাজচক্রবর্ত্তী রোমান্ধ হইয়া ভবিষ্যতে যে গ্রীক্দলের ভাগ্যে কি লাঞ্না আছে, এখন তাহা দেখিতে পাইতেছেন না; কিন্তু কালে পাইবেন।" দূত্বয় বরাঙ্গনাকে দকে লইয়া চলিয়া গেলে, বীরকেশরী আকিলীস্ রুঞ্বর্ণ অর্ণবতটে ভাবার্ণবে একান্ত মগ্ন ছইয়া বসিয়া রহিলেন। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে হস্ত প্রসারণ করতঃ জননী দেবীকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ, তুমি এতাদৃশী অবমাননা সহু করিবার জন্মই কি এ অধীন হতভাগাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে ? আমি জানি যে কুলিশ-নিক্ষেপী জ্যুস্ আমাকে অল্লায়ঃ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তথাচ তিনি যে সে অরকাল আমাকে অতি সন্মানের সহিত অতিবাহিত করিতে দিবেন, ইহাতে আমার তিলার্দ্ধমাত্রও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দেখ, একণে রাজ্ঞা আগেমেম্নন আমার কি তুরবস্থা না করিল।

যে স্থলে সাগরজনতলে আপন পিতৃসন্ধিধানে থিটীস্দেনী বসিয়াছিলেন, সে স্থলে পুত্তের এবম্বিধ বিলাপধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, দেনী আন্তেন্যন্তে কুজ্বাটিকার ছায় জলতল হইতে উখিত হইলেন এবং বিলাপী পুত্রের গাত্র করপদ্মে স্পার্শ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, রে বৎস! তুই কি নিমিপ্ত এত বিলাপ করিতেছিস্ ং তোর মনের তুঃথ ব্যক্ত করিয়া আমাকে তোর সমহঃথিনী কর। তাহা হইলে তোর তুঃথভারের অনেক লাঘব হইবে।

বীর-চূড়ামণি আকিলীস্ জননী দেবীর এই কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ রাজা আগেমেন্ননের সহিত আপন বিবাদ বৃত্তান্ত আত্যোপান্ত তাঁহার চরণে নিব্দেন করিলেন। দেবী পুল্রবরের বাক্যাবসানে অতি ক্ষুক্চিত্তে উত্তরিলেন, হার বৎস! আমি যে তোকে অতি কুলগ্রে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। বিধাতা তোকে অল্লায়ঃ করিয়া শৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এ কি বিডম্বনা! তিনি যে তোকে দে অল্লকাল স্থেসন্তোগে ও সম্মানে অতিপাতিত করিতে দিবেন তাহা তো কোনমতেই বোধ হইতেছে না। বৎস! বিধাতা তোর প্রতি কি নিমিত্ত এত দারুণ! হায়! কি করি, এ বিষয়ে আর কাহার প্রতি দোষারোপ করিব! এবং কাহারই বা শরণ লইব ? এক্ষণে কুলিশ্বনিক্ষেপী জ্যুস্ পূজাগ্রহণার্থে দেবদলের সহিত এতোপী-দেশে ঘাদশ দিনের নিমিত্ত প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি দেবনগরে প্রত্যাগমন করিলে এ সকল কথা তাঁহার চরণে নিবেদন করিব; দেখি, তিনি যদি এ বিষয়ের কোন প্রতিবিধান করেন। তুই রাজা আগেমেম্ননের সহিত কোনমতেই প্রীতি করিস্না; বরঞ্চ হদয়কুণ্ডে রোষাগ্রি নিয়ত প্রজ্নিত রাখিস্! এই কথা কহিয়া দেবী স্বস্থানে প্রস্থানার্থে জলে নিমগ্র হইলেন।

ও দিকে স্থ্ৰিজ্ঞ অদিস্থাস্ প্রোধা-তুহিতাকে এবং বিবিধ প্রজোপযোগী উপহারক্রব্য সঙ্গে লইয়া সাগরপথে ক্র্যানগরে উত্তীর্ণ হইলেন। এবং রবিদেবের প্রোহিতকে
অভিবাদনপূর্বক কহিলেন; হে গুরো! গ্রীক্-সৈছাধ্যক্ষ মহারাজ আগেমেম্নন্
আপনার অভীব স্থালা কুমারীকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এবং
আপনার অচিত দেবের অচিনার্থে বিবিধ দ্রব্যজাতও পাঠাইয়াছেন। আপনি সেই
সকল দ্রব্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া গ্রহপতির পূজা করুন, পূজা সমাপনাস্তে এই বর
প্রার্থনা করিবেন, যে আলোকবর্মী যেন গ্রীক্দলের প্রতি আর কোন বামাচরণ না
করেন।

পুরোছিত এবম্বিধ বিনয়াবসানে মহাসমারোহে যথাবিধি দেবপূজা সমাধা করিলেন। এবং গ্রীক্যোধেরা দেবপ্রসাদ লাভ করতঃ মহানন্দে স্থরাপানে প্রফুল্লচিত হইয়া স্থমধুর স্বরে গ্রহপতি ভাস্করের স্তৃতিসৃঙ্গীত সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গ্রহপতি স্তৃতিসঙ্গীতে প্রসন্ধ হইয়া পশ্চিমাচলে চলিলেন। নিশা উপস্থিত হইল। গ্রীক্যোধেরা সাগরতীরে শম্মন করিলেন। রাত্রি প্রভাতা হইলে সকলে গাত্রোখান-পূর্কক পুনরায় সাগর্যানে আরোহণ করিয়া স্বশাব্রে প্রভ্যাগত হইলেন। তদবিধ বীরকুলর্যন্ত আকিলীস্ ক্রশোদ্রী প্রণাহিনীর বিরহানলে দক্ষপ্রায় হইয়া এবং রাজা

व्याप्तां क्षणां विष्यं विषयं विषयं

दानक १००० चार्यक व्यवस्था कृष्टिक विश्वस्था कृष्टि विश्वस्था कृष्टि । १९०१ विश्वस्था विश्वस्था विश्वस्था विश्वस्था । १९०१ विश्वस्था विश्वस्था विश्वस्था विश्वस्था । १९०१ विश्वस्य

ange un eine ann bedieblig feinem abginite iften fent une श्रुष अन्यूक कान्यमान समाय जीवान काक्ष्याच वाच खामान लागता प्रकलान विकास के निकार कार्याच्या कि व्याप्तांत्र कार्याचार मास्य हानि नाव हह छ। स्कृत कि विदेश चाराप राष्ट्र राष्ट्रावर मिलाइक सार्थ र राहराजा बक्कानकार ज्ञानका मका मनान देवह कवित्तव, स्ट्रा । कृषि माधार ज्ञान । अवके प्रकारण चन्न कविष्यत्, किस ता, जिल्लाह प्राचन मन्नापन करियुष्ट हरोजा क्षेत्रक का बीजोनक निकास करियान वया, अधिनते इन अबे निकास चारांद त्यांत्र हरू भाइत ल कर्य, ज व्याप्ति (कारक एका एका एका विकासीय रिम्ब्राम्पय व्यप्ति प्रश्चन्त्रात १८००) विषय पाकि । एक पाका करेक, अकार चार्यि जिल्लाम कविष्य (प्रवित, चार्य ५०५ छ। विकास मारक पार्टिक प्राथिक करीय विद्यानुष्य करित हात विकास कर्रातक, इस ८०१६१८ प्रमाणक पूर्वत्र वर्षात् । अर वर्षका कृती बाखकारूत अक्टूरहे एवलप्रित किंद्र हुहें লিকেপ কৰিবা বাহলেল। সহলা লেপেকের শিব্ধ পবিচালিও চইল। পুলংর चिन्त्र परवार महिन पेरित । अनी दुविएक वर्गताम्म, १४ ७०४/१४ छ ३१४ অভীয় দিখি ভটভাছে, কেন মা, দেবকুলপতি যে বিষয়ে শিবভাৱনা কারন, এছো क्रवन्त नार्व द्व ना । शास्त्रवृत् (वर्तेश प्रती द्वा देवाप्तर क्रिएंट प्रतिन्तुन हर्षेष्ठ अधीर अअवह अफ अधीन करिया बाह्य हरेहाना ! किय अवहारहाना हनः होरीन व्हीरतार वहेंग ना, विनि भनावशाना मानदिकारक व्यवेकाप निवास भावेगम् ।

ত্তনশ্বৰ দেবকুৰপতি দেবসভাতে উপশ্বিত হইছো, দেবদল সসন্ত্ৰা উঠিয়া ইড়োইলেন। দেবকুলেজ রাজসিংহাসন পরিপ্রহ কবিলে দেবকুলেজাণা বিশালাকী হীটা অতি কটুতাবে কহিলেন; হে প্রতারক! কোন্দেবীর সহিত, কোন্বিষয় লইটা অভ তৃত্তি নিভ্তে প্রামণ করিতেছিলে! সামি নিকটে না থাকিলে,

्र मा में हु, कृषि मक्तराष्ट्रे तहत्त्व करिया मान । ्राधार धानर कया नाधार जिन्हे anne mestin este en m. se enis incina intere de una galica galica with the an interestation of a continue of the is a stream of the bis a factor by of state of a mile bine bis a প্রিস্ অভ টেশমার নিকাই আদির ছিল, পদরে এম কি ভারার অভাবারে systems and distance of the distance of the sea an arraying मार्मेट शामि कोट्या चाकिकीरणट लड्ड होई केटिर गाव १ । गांटकारीय संगापन cital intente Chinide leine impline jed er in die jeduge ir annig ्रकार्तांत एक जनगार सक्षेत्रके काहत सामन प्राच एक स्वाम करता कृतास्त Co rivin mineria de min das unes upar ju popo daraj caralga स्वित्राकात बक्का कृष्टीक त्याहर । संस्थापण वह याच बादणीयावण व्यावकात्र भिनंतु क्ष्माण्यः । भारतः प्रनाना मन्त्राण एक वृष्क्षणः मध्यः विव्यापानामा व्यवस्थानि Colum d alla erry afest a nigania afeta angulant fan jambe कट्ड चनरीना अञ्चलकृतक जनगाविका (प्रतीव चन्नुव नर्गन्य प्राप्त करिया मकामार बालानमान मोदन रमाना। दया मबाम रमनीपनीर पारिकार इहेग।

खरानाक ५ नरानाहक प्रश्रेषीरकृत विष्युत क्षेत्र। किन्न विकारकरी ্চনকুলপতিং নেত্ৰৰ এক মুধাৰ্যৰ নিমিষ্ণ নিমীশিত কৃতিকে পতিকেন না। কেন मा, विकि कि खाल वाकिली। मेर महम दृष्टि, अ राक्षा वार्यास्थ्यानर व्यवस्थान माहस কবিবেন, এই ভাবনায় সমন্ত বাত্তি জাগবিদ বহিছেন আনক কণ পাতে জেনবাজ ুখছ্কিনী অপ্নেশীকৈ আকলন কবিষা কহিলেন, তে কুছকিনি। ভূমি জালগানিছে বাজঃ আগোমম্নানর শিবিরে যাও, এবং তথাত পিতা বাভ-শিরেণ্ডাশ চাঙাত্মখনং व्हेश अहे कहिल ति, ति चार्शसम्बद्धः यकिल्लुम्बिराजी चम्रदक्त व्यादम्भाव হীরীর অস্বরোচ্প ভোমার প্রতি প্রদর চইয়াছন, ভূমি স্টেশ্ছ প্রশক্তপদশলী টুছ मन्द चाक्रमन कर र छाहा नरावह कर। ब्याराखर धहे चार्य नाममन्द वक्षामनी चित्रतान विद्वामान चानिस्ति। इहामन। धनः चण्णामनानर শিরোদেশে সাডাইরা কহিং খন, হে বীবকুলসম্ভব রাজন্ ! কুমি কি নিম্পুত আছ ? হে মহাবাজ ৷ যে ব্যক্তির উপর এতাদৃশ অগশা দৈয়দলের হিত'হিড বিবেচনার এবং তন্তাবৎ জনগণের রক্ষার ভার স্ মণিত আছে, সে ব্যক্তিব কি এরপ নিশ্বিষ্ঠাবে স্মস্ত রাজি নিদ্রায় যাপন করা উচিত ? অতএ- ভূমি অতি ভর্গর পাত্রেপেন কর এবং দেবকুলের অমুকম্পায় বিপক্ষকাক স্বর্শরী করিয়া ভয়লাভ কর। স্বপ্নাধনী এই কণা কহিয়া অন্তহিতা হইলেন। পরে . বালা এই রণা আশার মুদ্ধ হইলা গাত্রোতান করতঃ অতি শীন্ত রাজ-পরিজ্ব পরি অসিমৃষ্টি সারসনে বন্ধনপূর্ব্যক স্ববংশীয় অক্ষয় রাজদণ্ড হস্তে গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইলেন।

উষাদেবী তুঙ্গশৃঙ্গ অলিম্পুস পর্বতোপরি আরোহণ করিয়া দেবকুলপতি এবং
অন্তান্তি দেবকুলকে দর্শন দিলেন, বিভাবরী প্রভাতা হইল। রাজা আগেমেন্ন্
উচরব বার্ত্তাবহুগণকে সভামগুপে নেতৃর্দের আহ্বানার্থে অমুমতি দিলেন। সভ।
হইল। রাজা আগেমেন্ন্ সভাস্থ বীরদলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,
হে বীরবুন্দ! গত স্থাময়ী নিশাকালে স্বপ্লদেবী মাছ্যবর নেস্তরের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ
করিয়া আমার শিরোদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া কহিলেন, "হে আগেমেন্ন্! তুমি
কি নিলাবৃত আছ ? হে মহারাজ! যে ব্যক্তির উপর এতাদৃশ অগণ্য সৈছদলের
হিতাহিত বিবেচনার এবং তন্তাবং জনগণের রক্ষার ভার সমর্পিত আছে, সে ব্যক্তির
কি এরপ নিশিষ্টভোবে সমস্ত রাত্রি নিজায় যাপন করা উচিত ? অতএব তুমি অতি
ম্বরায় গাত্রোথান কর, এবং দেবকুলের অমুকন্পায় বিপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া
জয় লাভ কর।" স্বপ্লদেবী এই কথা বলিয়া অন্তহিতা হইলেন।

তদনস্তর আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। এক্ষণে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য তাহার মীমাংসা কর। আমার বিবেচনায়, 'চল, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই' এই প্রতারণা-বাক্যে আমি যোধদলকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে মন্ত্রণা দি, আর তোমরা কেহ কেহ, তাহা নয়, আইস, আমরা এখানে থাকিয়া যুদ্ধ করি, এই বলিয়া তাহাদিগকে এখানে য়াথিতে চেষ্টা পাও, এইরূপ বিপরীত ভাবের আন্দোলনে যোধবৃন্দের মনের প্রকৃত ভাব বিলক্ষণ বুঝা য়াইবেক।

রাজার এই কথা শুনিয়া প্রাচীন নেশুর গাত্রোখান করিয়া কহিলেন, হে প্রীক্দেশীয় সৈছদলের নেতৃরুল! যছপি এরপ কথা আমি আর কাহার মুথ হইতে শুনিতাম, তাহা হইলে ভাবিতাম, যে সে ভীরুচিন্ত জন প্রনঞ্জনা দ্বারা আমাদিগকে লক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া এ দেশ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে প্ররোচনা করিতেছে। কিন্তু যথন রাজা আগেমেম্নন্ স্বয়ং এ কথার উল্লেখ করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদের অনুমাত্রও অবিশ্বাস করা উচিত হয় না। অতএব কিরুপে আমাদের যোধদল এখানে থাকিয়া, যে উদ্দেশে আমরা অকুল তুস্তর সাগর পার হইয়া এ দেশে আসিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিবে, তাহার উপায় চিস্তা কর। সভা ভঙ্গ হইলে রাজদণ্ডধারী নেতা সকল স্ব স্ব শিবিরাভিমুধে প্রস্থান করিলেন। যেমন গিরিগন্তরম্বিত মধুচক্র হইতে মধুমক্ষিকাগণ অগণ্য গণনায় বহির্গত হইয়া কতকগুলি বাসন্ত কুস্থমসমূহের উপার উড়িয়া বসে, আর কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া বায়পথে ইতস্ততঃ পরিত্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ গ্রীক্সৈছদল আপন আপন শিবির হইতে বন্ধশ্রেণী হইয়া বাহির হইল। বল্ল-রসনাশালী জনরব বল্লিধ বার্ত্তা বহু দিকে বিস্থত করিতে গাগিল। সৈছদলে মহা কোলাহল হইয়া উঠিল।

তদনস্তর রাজসন্দেশবহ উর্দ্ধবাহু হইয়া, তোমরা সকলে নীরৰ হও, তোমরা সকলে নীরব হও, এই কথা বলিবা মাত্রেই যে যেখানে ছিল, অমনি বসিয়া পড়িল। সেই महा कालाहल-ऋत्म जक्यार (यन भाकितन्ती भग्नर्भन कतित्वन। ताकठळ्वन्ती আংগ্রেম্নন্ দক্ষিণ হল্ডে রাজদণ্ড ধারণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, ছে বীরবৃন্দ! দেবকুল-ইজ্র যে অঙ্গীকার করিয়া আমাদিগকে এ দূর দেশে আনিয়াছেন, এক্ষণে তিনি সে অঙ্গীকার রক্ষা করিতে বিমুধ। যে কুছকিনী আশার কুছক যেন কোন দৈব ঔষধস্বরূপ আমাদিগকে এই তুরস্ত রণে ক্লান্ত হইতে দিত না, এবং আমাদের দেহ রক্তশৃন্ত হইলে পুনরায় তাহা রক্তপূর্ণ করিত, আমাদের বাহু বলশুন্ত হইলে পুনরায় তাহা বলাধান করিত, এক্ষণে সে আশায় আমাদিগকে হতাশ হইতে रुहेन। এ छुर्फर्स तिशूमन रम आभारमत नीतनीर्सा ও পताक्रस्य পताकृष रुहेरन. अगरू আর কোনই আশা বা সম্ভাবনা নাই। এই আদেশ আমি সম্প্রতি দেবেন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। কি দজার বিষয়। আমার বিবেচনায়, আমাদের এ ছঃথের কাহিনী শুনিলে, বর্তুমানের কথা দূরে থাকুক; বোধ হয়, ভবিষ্যতের বদনও ব্রীড়ায় অবনত ও মলিন হইবে। কি আক্ষেপের বিষয়। আমরা এমত প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড সৈষ্ঠ সহকারে এ ক্ষুত্র রিপুদলকে দলিত করিতে পারিলাম না ? নয় বৎসর পরিশ্রমের পর কি আমাদের এই ফললাভ হইল ? দেখ, আমাদের তরীবৃদ্দের ফলক সকল ক্ষত হইতেছে, রজ্জু সকল জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, আর আমাদিগের চিরানন্দ গৃহে পতি-বিরহ-কাতরা কলত্রবুন্দ, ও পিতৃ-বিরহ-কাতর শিশুসন্তান সকল আমাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পথ নিরীক্ষণ করিতেছে। এ সকল যন্ত্রণার কি এই ফল ? কিন্তু কি করি, বিধাতার নির্বাহ্ম কে খণ্ডন করিতে পারে ? umce चामात थरे भतामन, त्य यथन क्रिय नगत चिधकात कता चामात्मत ক্ষতাতীত হইল, তথন চল, আমাদের এ দেশে থাকায় আর কোনই প্রয়োজন

মহাবাছ সেনানীর এতাদৃশ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, যাহারা রাজমন্ত্রণার নিগৃত্ত তত্ত্ব না জানিত, তাহাদের মন, যেমন শশুপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবল বায়ু বহিলে, শশুশিরঃ তদ্বহনাভিমুথে পরিণত হয়, সেইরূপ রাজপরামশের দিকে প্রবণ হইল। সৈশুদল আনন্দধ্বনি করতঃ এ উহাকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিল, ডিঙা সকল ডাঙা হইতে সমুদ্রজ্বলে নামাও। চল, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই। এইরূপ কোলাহলময় ধ্বনি অমরাবতীতে প্রতিধ্বনিলে দেবকুলেক্রাণী রুশোদরী হীরী নীলকমলাক্ষী আপেনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সপি, গ্রীক্সৈশুদল কি এই সকলঙ্ক অবস্থায় বদেশে প্রস্থান করিছে উন্থত হইল ? তাহারা কি আপনাদের পরাভবের অভিজ্ঞান-রূপে হেলেনী প্রন্ধরীকে টুয় নগরে রাখিয়া চলিল ? এই অন্থেই কি এত বীরবৃন্দ এ দ্র রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিল ? অতএব তুমি, সথি, অতি ক্রতগভিতে

বর্শ্বধারী যোধদলের মধ্যে আবিভূতি। হইয়া স্থমধুর ও প্ররোচক বচনে তাহাদিগকে সাগর্যানসমূহ সাগরমুধে তাসাইতে নিবারণ কর।

দেবীর বচনামুসারে আথেনী অলিম্পুস্ নামক দেবগিরি হইতে গ্রীক্সৈছের
শিবিরমধ্যে বিদ্যুৎগতিতে আবিভূতা হইলেন; এবং দেখিলেন, যে স্পকৌশলী
অদিস্থ্যস্ ক্ষুচিন্তে ও মলিনবদনে স্বপোতসির্নধানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। দেবী
তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, বৎস! ও যোধদল কি লজ্জায় জ্বলাঞ্জলি দিয়া
স্বদেশে ফিরিয়া চলিল। তোমরা কি কেবল জগনাওলে হাস্তাম্পদ হইবার নিমিত
এ দেশে আসিয়াছিলে। সে যাহা হউক, ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞতম। অতএব ভূমি
অতি ত্বায় এই স্বদেশ-গমনাকাজ্জিনী অক্ষোহিনীর মনঃস্রোতঃ পুনরায়
রণসাগরাভিমুথে বহাইতে সচেষ্ট হও। অদিস্থাস্ স্বরবৈলক্ষণ্যে জানিতে পারিলেন,
যে এ দেববাক্য! এবং দেবীর প্রসাদে দিব্য চক্ষ্ণঃ লাভ করিয়া দেবমূর্ত্তি সন্মুথে
উপস্থিতা দেখিলেন। তদ্শনে প্রফুল্লচিত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্ননের
রাজদণ্ড রাজাস্থ্মতিরূপে চাহিয়া লইয়া অনেককে অনেকানেক প্রবোধবাক্যে সান্ত্রনা
করিতে লাগিলেন।

লণ্ডভণ্ড এবং কোলাহলপূৰ্ণ সৈম্যদলকে শাস্তশীল ও শ্ৰবণোৎস্থক দেখিয়া অদিস্ক্যস্ · উচ্চৈ: স্বরে কহিয়া উঠিলেন, হে বীরবৃন্দ ! তোমরা কি পূর্বকেণা সকল বিস্মৃত হইয়া কলঙ্কসাগরে নিমগ্প হইতে ইচ্ছা করিতেছ ৷ অরণ করিয়া দেখ, যখন আমরা এই ট্রর নগরাভিমুপে যাত্রা করি, তথন দেবতারা কি ছলে, আমাদের অদৃষ্টে ভবিষ্যতে যে কি আছে, তাছা জানাইয়াছিলেন। আমরা যৎকালে যাত্রাগ্রে মহাসমারোছে দেব-কুলপতির পূজা করি, তৎকালে পীঠতল হইতে সহসা এক সর্প ফণা বিস্তৃত করিয়া বহির্গত হইল। এবং অনতিদূরে একটা উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম শাখাস্থিত পক্ষিনীড় লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে উঠিতে লাগিল। সেই নীড়মধ্যে জননী পক্ষিণী আটটী অতি শিশু শাবকের উপর পক্ষ বিস্তৃত করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছিল। কিস্তু সমাগত রিপুর উজ্জ্বল নয়নানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে প্রনপ্থে বৃক্ষের চতুষ্পাৰ্শে আৰ্দ্তনাদে উড়িতে লাগিল। অহি একে২ আটটী শাৰককেই গিলিল। জন্মদায়িনী এই হৃদয়ক্সভনী ঘটনা সন্দর্শনে শৃষ্ঠ নীড়ের নিকটবর্তিনী হইয়া উচ্চতর আর্ত্তনাদে দেশ প্রিতেছে, এমত সময়ে সর্প আচম্বিতে লম্বমান হইয়া তাহাকেও ধরিয়া উদরস্থ করিল। উদরস্থ করিবামাত্র সে আপনি তৎক্ষণাৎ পাষাণদেহ হইয়া ভূতলে পড়িল। দেবমনোজ্ঞ কালকষ্ তৎকালে এই অদ্ভূত প্রপঞ্চের ব্যঙ্গতা ব্যক্তার্থে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা যে ট্রয় নগর অধিকার করিয়া রাজা প্রিয়ামের গৌরব-রবিকে চিররাভ্তাবে নিক্ষেপ করিয়া চিরযশস্বী হইবে, দেবকুল তাহা তোমাদিগকে এই ইন্সিতে দেখাইয়াছেন; কিন্তু তল্লিমিত্ত নয় বৎসর কাল তোমাদিগকে ছুরস্ত রণক্লান্তি সহ্ত করিতে হইবেক। এই কহিয়া অদিস্ম্যস্ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে বীরকুল ! তোমরা সে দেবভেদভেদকের কথা কেন বিশ্বত হইতেছ ? দেথ, নবম বংসর অতীত হইয়া দশম বংসর উপস্থিত হইয়াছে। এই বর্ত্তমান বর্ষে যে আমরা রুতকার্য্য হইব, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। তোমরা তবে এখন কি বিবেচনায় পরিপঞ্জ শহ্যপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্নিপ্রদান করিতে চাহ। এ কি মৃচ্তার কর্ম ?

বীরবরের এই উৎসাহদায়িনী বচনাবলী জ্ঞানদেবী আথেনীর মায়াবলে শ্রোতৃনিকরের মনোদেশে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইল। এবং তাহারা মুক্তকণ্ঠে বীরবরের অভিজ্ঞতা ও বীরতার প্রশংসা করিতে লাগিল। অদিস্থাসের এই বাক্যে প্রাচীন নেস্তর অমুমোদন করিলে রাজচক্রবর্তী আগেমেম্নন্ নেতৃদলকে বৃদ্ধার্থে স্থসজ্ঞ হইতে আজ্ঞা দিলেন। যোধসকল স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশপূর্বক ভাবী কাল বৃদ্ধ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ম স্ব ইষ্টদেবের অর্চনা করিলেন।

সৈন্তদল রণসজ্জায় বাহির হইল। যেমন কোন গিরিশিরস্থ বনে দাবানল প্রবেশ করিলে, বিভাবস্থর বিভায় চতুদ্দিক্ আলোকময় হয়, সেইরপ বীরদলের বর্ম-জ্যোতিতে রণক্ষেত্র জ্যোতির্ময় হইল। যেরপ কালে সারসমালা বদ্ধমালা হইয়া পবনপথ দিয়া ভীষণ স্বনে কোন তড়াগাভিমুথে গমন করে, সেইরপ শ্রদল শ্রনিনাদে রিপুসৈ্যাভিমুথে যাত্রা করিল। প্রতিনেতারাও স্ব স্ব যোধদলকে বদ্ধপরিকর হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ-পূর্বক সমরে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। যেমন মুধপতি যুণমধ্যে বিরাজমান হয়, সেইরপ রাজচক্রবর্তী রাজা আগেমেম্নন্ও সৈন্তদলমধ্যে শোভমান হইলেন। বীরপদভরে বস্থ্মতী যেন কাঁপিয়া উঠিলেন।

#### দ্বিতীয় পরিচেছদ

এ দিকে ট্র নগরন্থ রাজতোরণ হইতে বীরদল রণসজ্জার সজ্জিত হইয়া ভাষরকিরীটা রিপুকুল-মর্দন বীরেক্স হেক্টরকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিয়া হুছয়ার
ধ্বনিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। পদধ্লি-রাশি কুজ্ঝটিকারপে আকাশমার্পে
উথিত হইয়া রণস্থল যেন অন্ধকারময় করিল। হুই দল পরস্পর সম্থবর্তী হইয়া
রণোদ্যোগ করিতেছে, এমত সময়ে দেবাকৃতি স্থানর বীর স্থানর, হস্তে বক্র ধয়ঃ,
পৃষ্ঠে তৃণ, উরুদেশে লম্বমান আসি, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ কুস্ত আম্ফালন করতঃ অগ্রসর
হইয়া বীরনাদে বিপক্ষ পক্ষের বীরকুলেক্সকে দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যেমন
ক্ষ্মাতুর সিংহ দীর্ঘশৃলী কুরঙ্গী কিয়া অন্ত কোন বন্চর অজ্ঞাদি পশু সন্দর্শনে নিরতিশয়
উল্লাস সহকারে বেগে তদভিমুথে ধাবমান হয়, সেইরপ রণবিশারদ বীরকুলতিলক
মানিল্যুস চিরম্বণিত বৈরীকে দেখিয়া রথ হইতে ভূতলে লক্ষ্ণ প্রদান করিলেন। এবং
এই মনে ভাবিলেন, যে দেবপ্রসাদে সেই চির-ঈঞ্গিত সময় উপস্থিত হইয়াছে, যে

সময়ে তিনি এই অক্কতজ্ঞ অতিথির যথাবিধি প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। কিন্তু যেমন কোন পথিক সহসা পথপ্রান্তে গুল্মমধ্যে কালসর্পকে দর্শন করিয়া ত্রাসে পুরোগমনে বিরত হয়, সেইরূপ স্থন্দর বীর স্কন্দর মানিল্যুসকে দেখিয়া তয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া স্বসৈদ্ধমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

ভাতার এতাদৃশী ভীক্তা ও কাপুরুষতা সন্দর্শনে মহেম্বাস হেক্টর জোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া এইরপে তাহাকে ভৎ সনা করিতে লাগিলেন,—রে পামর! বিধাতা কি তোকে এ স্থন্দর বীরাকৃতি কেবল স্ত্রীগণের মনোমোহনার্থেই দিয়াছেন। হা ধিক্! তুই যদি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র কালগ্রাসে পতিত হইতিস্, তাহা হইলে, তোর নারা আমাদের এ জগদিখ্যাত পিতৃকুল কখনই সকলম্ব হইতে পারিত না। তোর মৃর্ট্টি দেখিলে, আপাততঃ বোধ হয়, যে তুই ট্রয় নগরস্থ একজন বীর পুরুষ! কিন্তু তোর ও হৃদয়ে সাহসের লেশ মাত্রও নাই। তোরে ধিক্! তুই স্ত্রীলোক অপেক্ষাও অধম ও ভীরু। তোর কি গুণে যে সেই কুশোদরী রমণী বীরকুলেন্সিতা বীরপত্নীর মন ভূলিল, তাহা বুঝিতে পারি না। তোর দেই সতত-বাদিত স্থমধুর বীণা, যদ্ধারা তুই প্রেমদেবীর প্রসাদে প্রমদাকুলের মনঃ হরণ করিস্, অতি স্বরায়ই নীরব হইবে। অংর তোর এই নারীকুল-নিগড়-স্বরূপ চূর্ণকুন্তল ও তোর এই নারীকুল-নয়নরঞ্জন অবয়ব অচিরে ধূলায় ধূসরিত হইবে। এমন কি, যদি টুয় নগরস্থ জনগণের হৃদয় দয়ার্দ্র না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এই দণ্ডেই প্রস্তর্ননিক্ষেপণে তোর কন্ধান্জাল চূর্ণ করিত। রে অধম! তোর সদৃশ স্বদেশের অহিতকারী ব্যক্তি কি আরে হুটি আছে।

সেদরের এইরূপ তিরস্কারে ও প্রুষ্বচনে দেবাকৃতি স্থলর বীর স্থলর অতি
মৃত্তাবে ও নতশিরে উত্তর করিলেন—হে প্রাতঃ হেক্টর! তোমার এ তিরস্কার
ভাষ্য! তির্মিতিই আমি ইহা সহু করিতেছি। বিধাতা তোমাকে বলীকুলের
কুলপ্রালীপ করিয়াছেন বলিয়া তুমি যে সৌল্র্যা প্রভৃতি নারীকুল-মনোহারিণী দেবদন্ত
গুণাবলীকে অবহেল) কর, ইহা কি তোমার উচিত ? তবে তোমার, ভাই, যদি
ইচ্ছা হয়, তুমি উভ্যালনমধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দাও, যে আমি নারীকুলোজমা
হেলেনী স্থলরীর নিমিত্ত মহেম্বাস মানিল্যুসের সহিত একাকী মৃদ্ধ করিতে প্রস্তৃত
আছি। আমাদের হুই জনের মধ্যে যে জন জয়ী হইবে, সে জন সেই স্থলরী বামাকে
জয়-পতাকা-স্বরূপ লাভ করিবে। আর তোমরা উভ্যাদলে চিরসন্ধি দারা এ ত্রন্ত
রণায়ি নির্কাণপূর্বক, যাহারা এদেশনিবাসী, ভাহারা ট্রয় নগরে ও যাহাবা ক্রতগ্রুগ-যোনি ও কুরঙ্গনয়না অঞ্চনাময় হেলাস্দেশ-নিবাসী, ভাহারা সেই স্থদেশে

বীরর্ষভ হেক্টর প্রতার এতাদৃশ বচনে প্রমাহলাদে স্বকুস্তের মধান্তল ধারণ করতঃ উভয় দলের মধ্যগত হইয়া স্থবলদলকে রণকার্য্য হইতে নিবারিলেন। প্রীক্ষোধেরা অরিন্দম হেক্টরকে সহায়হীন সন্দর্শনে আন্তে ব্যক্ত শরাসনে শর যোজনা করিতে লাগিল। কেহ বা পাষাণ ও লোফ্র নিক্ষেপণার্থে উন্তত হইতেছে, এমত সময়ে রাজচক্রবর্তী সৈদ্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেন্ন্ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে যোধদল! এক্ষণে তেইমরা ক্ষান্ত হও। তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না, যে ভাস্বর-কিরীটী হেক্টর কোন বিশেষ প্রস্তাব করণাভিপ্রায়ে এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার এই কথা শুনিবা মাত্র যোধদল অতিমাত্র বাস্ত হইয়া নিরস্ত হইল। হেক্টর উচ্চভাষে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ, আমার সহোদর দেবাকৃতি স্থলর বীর স্কন্দর, যিনি এই সাংগ্রামিককুলের নিম্লকারী এ সংগ্রামের মৃলকারণ, আমাদিগকে এই যুদ্ধকার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্ত এই প্রস্তাব করিতেছেন, যে স্কন্দ্রিয় বীরেন্দ্র মানিল্যুস একাকী তাহার সহিত যুদ্ধ করুন, আর আমরা সকলে নিরম্ভ হইয়া এই আহবকাত্রল সন্দর্শন করি। এ ছন্ট্রুছে যিনি জয়ী হইবেন, সেই ভাগ্যধর পুরুষ হেলেনী ললনাকে পুরস্কারন্ধপে পাইবেন।

ভাস্বর-কিরীটা শ্রেক্স হেক্টরের এইরপ কথা শুনিরা স্কলপ্রিয় বীরেক্স মানিল্যুস কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! এ বীরবরের এ বীরপ্রস্তাব অপেক্ষা আর কি শান্তি ও সম্বোব-জনক প্রস্তাব হইতে পারে ? আমার কোন মতেই এমত ইচ্ছা নয়, যে আমার হিতের জন্ম প্রাণিসমূহ অকালে শমন-ভবনে গমন করে; কিন্তু তোমরা, হে শ্রবর্গ! দেবী বস্থমতীর বলির নিমিত্ত একটা শুল্র মেশশাবক, স্থ্যদেবের নিমিত্ত একটা ক্ষম্বর্গ মেশশাবক, এবং দেবকুলপতির নিমিত্ত আর একটা মেশশাবক, এই তিনটা মেশশাবক আহ্রণ করিতে চেষ্টা পাও। আর বৃদ্ধ-রাজ প্রিয়ামের আহ্বানার্থে দ্ত প্রেরণ কর; কেন না, তাহার পুল্রেরা অতি অহঙ্কারী, ও অবিশ্বাসী, এবং বিজ্ঞ জনেরাও বলিয়া থাকেন, যে যৌবনকালে যৌবনমদে যুবজনের মনস্থিরতা অতীব দুর্লভ। কিন্তু প্রাচীন ন্যক্তিসমূহ ভূত, ভবিশ্বৎ, বর্ত্তমান, এই তিন কাল বিলক্ষণ নিবেচনা না করিয়া কোন কর্মেই হস্তার্পণ করেন না।

বীরবরের এইরূপ কথা শ্রবণে উভয় দল আনন্দাণবে মগ্ন হইল; রথা রথাসন, সাদী অশ্বাসন পরিভ্যাগ করতঃ ভূতলে নামিয়া বসিল। এবং অস্ত্র শস্ত্র সকল রাশীরুত করিয়া একত্রে রণক্ষেত্রোপরি রাখিল।

বীরবর চেক্টর হুই জন ক্রতগানী শ্বচতুর কর্মদক্ষ দ্তকে হুইটী মেষশাবক আনিতে ও মহারাজের আহ্বানার্থে নগরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। রাজচক্রবর্তী আগোনেম্নন্ স্বদলস্থ এক জন দ্তকে তৃতীয় মেষশাবক আনিবার জন্ম স্থাবিরে পাঠাইলেন।

দেনকুলালয় ২ইতে দেনকুলদৃতী ঈরীম: সৌদামিনীগতিতে ট্রয় নগরে আবিভূতা ১ইলেন, এবং রাজা প্রিয়ামের ছুহিত্ত-কুলোভমা লব্ধিকার রূপ ধারণ করিয়া দেবী হেলেনী অন্দ্রীর অন্দ্র মন্দিরে প্রবেশিয়া দেখিলেন, যে রূপসী স্থীদলের মধ্যে শির-কর্শে নিযুক্তা আছেন। ছন্মনেশিনী পদ্মলোচনাকে ললিত বচনে কহিলেন, সথি হেলেনি। চল, আমরা ত্জনে নগর-তোরণ-চূড়ায় আরোহণ করিয়া রণশ্লেরের অন্তত ঘটনা অবলোকন করি। একণে উভয় দল রণক্ষেত্তে রণতরঙ্গ বহাইতে ক্ষান্ত পাইয়াছে; রণনিনাদ শাস্ত হইয়াছে; কেবল স্কলপ্রেয় মানিল্যুস এবং দেবারুতি স্থানর বীর স্কলর, এই চুই বীর পরস্পার ত্রস্ত কুস্তুযুদ্ধে প্রবৃদ্ধ হইবে। তুমি, স্থি, বিজয়ী পুরুষের পুরস্কার।

দেবীর এইরপ কথা শুনিয়া রুশোদরী হেলেনীর পূর্ব্বকথা শ্বতিপথে আরা
ভূ হইল।
এবং তিনি পরিত্যক্ত পতি, পরিত্যক্ত দেশ, এবং পরিত্যক্ত জনক জননীকে পরণ
করিয়া অশ্রুজনে অন্ধ্রপ্রায় হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ পরে শোক সম্বরণপূর্ব্বক এক শুল
ও ফল্ম অবগুর্ত্তিকা বারা শিরোদেশ আচ্ছাদন করিয়া ননদিনী লন্ধিকার অন্ধ্রণানিনী
হইলেন। স্থনেত্রা অত্রী ও বরাননা ক্রিমেনী এই তুই জন পরিচারিকামাত্র পশ্চাতে
পশ্চাতে চলিল। উভয়ে স্কিয়ান নামক নগর-তোরণ-চূড়ায় চড়িলেন। সে শুলে
বৃদ্ধ-রাজ্ঞ প্রিয়াম্ বয়সের আধিক্যপ্রযুক্ত রণকার্য্যাক্ষম বৃদ্ধ মন্ত্রীদলের সহিত আগীন
ছিলেন।

সচিববৃন্দ দূর হইতে হেলেনী স্থানরীকে নিরীক্ষণ করিয়া পরম্পর কহিতে লাগিলেন; এতাদৃশী রূপসী রমণীর জন্ম যে বীর পুরুষেরা ভীষণ রণে উন্মত হইবে, এবং শোণিত-স্রোতে দেবী বস্থমতীকে প্লাবিত করিবে, এ বড় বিচিত্র নহে। আহা! নরকুলে এরূপ বিশ্ববিমাহন রূপ, বোধ হয়, আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। তথাপি পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, এ বিশ্বর্মা বামা যেন এ নগর হইতে অতি হরায় অন্যত্র চলিয়া যায়। মন্ত্রীদল অতি মৃত্রুররে বারম্বার এই কথা কহিতে লাগিলেন।

রাজা প্রিয়াম্ হেলেনী স্থন্দরীকে সম্বোধিয়া সম্বেহ বচনে এই কথা কহিলেন, বংগে! ভূমি আমার নিকটে আইস। আর এই যে রণস্বরূপ বিপজ্জালে এ রাজবংশ পরিবেষ্টিত হইয়াছে, ভূমি আপনাকে ইহার মূলকারণ বলিয়া ভাবিও না। এ হুর্ঘটনা আমারই ভাগ্যদোষে ঘটয়াছে। ইহাতে তোমার অপরাধ কি ? ভূমি নির্ভন্ন চিত্তে আমার নিকটে আসিয়া গ্রীক্দলস্থ প্রধান প্রধান নেত্-দলের পরিচয় প্রদানে আমাকে পরিভূষ্ট কর।

এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী হেলেনী রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ রাজকুশপতি বৃদ্ধরাজ প্রিয়ানের নিকট পর্তিনী হইয়া তাঁহাকে বীরপুক্ষদলের পরিচয় দিতেছেন, এমত সময়ে বীরবর হেক্টর-প্রেরিত দৃতেরা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, হে নরকুলপতি, হে বাহুবলেঞ্জ, আপনাকে একবার রণস্থলে শুভাগমন করিতে হইবেক। কেন না, উভয় দল এই স্থির করিয়াছে যে, তাহারা পরস্পর নণে প্রবৃত্ত হইবেক। কেবল মহেস্থাস মানিল্যুস ও আপনার দেবাক্ষতি পুত্র স্থানর বীর ক্ষণর

এই স্থ জনে দল রণ হইবে। আর এ রণীদ্বরের মধ্যে যে রণী বাহুবলে বিজয়ী হইবেন, সেই রণী এ হেলেনী স্থানরীকে লাভ করিবেন। একণে তাহাদের এই বাঞ্ছা, যে আপনি এ সন্ধিজনক প্রস্তাবে সন্মতি প্রদান করেন। আর শপ্পপূর্বক এই বলেন, যে আপনি আপনার এ অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন।

বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ প্রিয়তম পুল-প্রেরিত দৃতের এই কথা শুনিয়া চকিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং রাজপথ স্থাজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করতঃ অতি ধরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ প্রথমে রাজা প্রিয়ামের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও সম্রম প্রদর্শন করিয়া পরে যথাবিধি দেবপূজার আয়োজন করিলেন। এবং হস্ত তুলিয়া উচিচঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবকুলেক্স! হে অসীমশক্তিশালী বিশ্বপিতঃ! হে সর্বাদশী প্রহেক্স রবি! হে নদকুল! হে মাতঃ বস্ত্বরে! হে পাতালকৃত-বসতি নরক-শাসক দেবদল! হাছারা পাপাত্মাদিগকে যথাযোগ্য দণ্ড দিয়া থাকেন। হে দেবকুল! তোমরা সকলে সাক্ষী হও, আর আমার এই প্রার্থনা শুন, যে এ দন্দ রণ সম্পর্কে যাছারা কূটাচরণ করিবে, তোমরা পরকালে তাছাদিগকৈ প্রতারণা-রূপ পাপের যথোচিত দণ্ড দিবে।

রাজা এই কহিয়া অসিকোষ হইতে অসি নিজোষ করিয়া পূজা সমাপনাত্তে মেষশাবক সকলকে যথাবিধি বলি প্রদান করিলেন। এইরূপে পূজা সমাপ্ত হইল। পরে বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ রাজচক্রবর্তী আগেমেম্নন্কে সংঘাধন করিয়া কহিলেন, হে রথীকুলশ্রেষ্ঠ! আপনি এ রণস্থলে আর বিলম্ব করিতে আমাকে অমুরোধ করিবেন না। রণরক্ষে বৃদ্ধ ও ত্র্বল জনের কোনই মনোরঙ্গ জন্মে না। এই কহিয়া রাজা স্বযানে আরোহণপূর্বক নগরাভিমুধে গমন করিলেন।

মহাবীর ভাস্বর-কিরীটী হেক্টর ও স্থবিজ্ঞ অদিস্থাস্ এই হুই জন উভয় জনের রণ করণার্থে রঙ্গভূমিস্বরূপ এক স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মহাবাহ স্থানর বীর স্থানর এক কালাহন্তবর নিমিন্ত স্থাসজ্জ হুইলেন। তিনি প্রথমতঃ স্থাচাক উক্তরাণ রজত কুড়ুপে বন্ধন করিলেন, উরোদেশে হুর্ভেগ্র উরস্ত্রাণ ধরিলেন, কক্ষদেশে ভীষণ রজতময়-মৃষ্টি অসি ঝুলিল। পৃষ্ঠদেশে প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড ফলক শোভা পাইল। মন্তক প্রদেশে স্থাঠিত কিরীটোপরি অশ্বকেশনিশ্বিত চূড়া ভয়য়ররূপে লড়িতে লাগিল। দক্ষিণ হুল্তে নিশিত কুন্ত ধৃত হুইল। রণপ্রিয় বীর-প্রবীর মানিল্যুস্ও ঐরপে স্থাজ্জ হুইলেন। কে যে প্রথমে কুন্ত নিক্ষেপ করিবে, এই বিষয়ে স্থাটকাপাতে প্রথম স্থাটকা স্থানর বীর স্থানের নামে উঠিল। পরে বীরসিংহ্ছয় পৃর্বানিন্দিট স্থানে উপনীত হুইলেন। ভাবী ফল প্রভাগায় উভয় দলের রসনাসমূহ নিরুদ্ধ হুইল বটে; কিন্তু তিন্তাচ নয়ন সকল উন্মীলিত হুইয়া রহিল।

দেবাকৃতি স্থন্দর বীর স্কলর রিপুদেহ লক্ষ্য করিয়া হুহুঙ্কার শব্দে কুস্ত নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র উদ্ধাগতিতে চভুদ্দিক্ আলোকময় করিয়া বায়ুপথে চলিল; কিন্তু মানিল্যুদের ফলকপ্রতিঘাতে ব্যর্থ হইয়: ভূতলে পড়িল। ফলকের দৃঢ়তার ও
কঠিনতার অস্ত্রের অগ্রভাগ কৃত্তিত হইয়া গেল। পরে স্বলপ্রিয় বীরকুলেক্স নানিল্যুদ্
অকৃত্ব দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ মনে মনে এই ভাবিয়া দেবকুলপতির সমিধানে প্রার্থনা
করিলেন যে, হে বিশ্বপতি! আপনি আমাকে এই প্রশাদ দান করুন যে, আমি যেন
এই অধর্মাচারী রিপুকে রণস্থলে সংহার করিতে পারি; তাহা হইলে, হে ধর্মণুল,
ভবিশ্বতে আর কথন কোন অধর্মাচারী অতিথি কোন ধর্মপ্রিয় আভিথেয় জনের
অম্পকার করিতে সাহস করিবে না। এইরপ প্রার্থনা করিয়া বীরকেশরী দীর্ঘছায়
অকৃত্ব নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র মহাবেগে প্রিয়াম্পুত্রের দীপ্তিশালী ফলকোপরি
পড়িয়া অবলে সে ফলক ও তৎপরে বীরবরের উরস্ত্রাণ ভেদ করিলে তিনি আত্মরক্ষার্থে
সহসা এক পার্যে অপত্বত হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে মহেঘাস মানিল্যুস সর্রোধে
রিপুনিরে প্রচণ্ড খণ্ডাঘাত করিলেন। অন্তর বীর স্কন্সর ভীমপ্রহারে ভূমিতলে
পতিত হইলেন। কিন্তু রণমুকুইের কঠিনতায় থণ্ডা শত থণ্ড হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল।
বীরপ্রেচ্চ পতিত রিপুর কিরীটব্দ্ধন-চর্ম্ব গলদেশ নিল্পীড়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে জিয়্ মানিলাস ভূপতিত রিপুকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া দেবী অপ্রোদীতী স্বগৌরববর্দ্ধক জনের কাতরতায় অতীব কাতরা হইয়। সেই বন্ধন মোচন করিলেন। স্বতরাং মানিলাসুসের হস্তে কেবল শিরস্তাণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। বীরবর অতি ক্রোধভরে কিরীটটী দূরে নিক্ষেপ করিয়া কুস্তাঘাতে রিপুকে যমালয়ে প্রেরণার্থে ধাবমান হইলেন। দেবী অপ্রোদীতী।প্রয়পাত্তের এ বিষম বিপদ্ উপস্থিত দেখিবামাত্র তাহাকে এক ঘন মায়াঘনে পরিবেষ্টিত করতঃ বাহুছয়ে ধারণপূর্বক শৃত্যমার্গে উঠিয়া সোদামিনীগতিতে নগরমধ্যে স্বর্থ-নির্দ্মিত হর্ম্ম্যে কুস্ক্মপরিমল-পূর্ণ শয়নাগারে শব্যোপরি প্রিয় বীরকে শয়ন করাইলেন।

এ দিকে ভ্বনমোহিনী রাণী হেলেনী তোরণচ্ডায় দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রের দিকে
নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন, এমত সময়ে দেবী অপ্রোদীতী স্থনেতার ধাত্রীর রূপ
ধারণ করতঃ আপন হস্ত ধারা জাঁহার হস্ত স্পর্ণিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার
মনোমোহন স্থনর বীর স্কন্দর তোমার বিরহে অধীর হইয়া তোমার কুস্থময় বাসরঘরে বরবেশে তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। জাঁহাকে দেখিলে তোমার এরপ
বোধ হইবে না, যে তিনি রণস্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত। বরঞ্চ ভূমি ভাবিবে, যে তিনি
যেন বিলাসীবেশে নৃত্যশালায় গমনোয়াধুধ হইয়া রহিয়াছেন।

হেলেনী স্থন্দরী দেবীর এই কথা শুনিয়া চকিতভাবে কথিকার দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করিয়া তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের বৈলক্ষণ্যে বুঝিতে পারিলেন, যে তিনি কে। পরে সমস্ত্রমে কহিলেন, দেবি, আপনি কি প্নরায় এ হতভাগিনীকে মায়ায় মুগ্ন করিয়া নব যন্ত্রণা দিতে মন্ত্রণা করিয়াছেন। আনন্দময়ী অপ্রোদীতী ইন্দীবরাক্ষীর এইরপ বাক্যে অনুশুভাবে তাহাকে স্কলরের অন্সর মন্দিরে উপনীত করিলেন।
বীরবর কুস্থমময় কোমল শ্যায় বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, এমত সময়ে রাজ্ঞী হেলেনী
তৎসন্নিধানে দেবদত আসনে আসীন হইয়া মুখ ফিরাইয়া এই বলিয়া তিরস্কার করিতে
লাগিলেন, হে বীরকুলকলক। ভূমি কেন যুদ্ধল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ!
আনার রণপ্রিয় প্রবিপতি মহেধাস মানিল্যুদের হস্তে তোমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত।
যথন প্রথমে আমাদের এই কুলকণা প্রীতির সঞ্চার হয়, তখন ভূমি যে সব আত্মধাঘা
করিতে, এখন তোমার সে সব আত্মধাঘা কোথায় গেল । এখন ভূমি কি সে সব
আহ্মারগর্ভ অলীকার এইরূপে স্থসকত করিতেছ। মহেধাস মানিল্যুসের সহিত
তোমার উপমা উপযেয় ভাব কথনই সম্ভব হইতে পারে না।

পুন্দর বীর স্কন্সর প্রাণপ্রিয়াকে এইরূপ রোষপরবশ দেখিরা প্রমধুর ও প্রবোধ-বচনে কছিলেন, হে বিশ্ববিনোদিনি! তোমার প্রধাকরম্বরূপ বদন হইতে কি এরূপ বিষরূপ গ্লানির উৎপত্তি হওয়া উচিত ? তৃষ্ট মানিল্যুস এ যাত্রায় বাঁচিল বটে; কিছ যাত্রাস্তরে কোন না কোন কালে আমার হস্তে যে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। এই কহিয়া বীরবর সোহাগে ও সাদরে ক্লোদরীর কোমল করকমল নিজ করকমল হারা গ্রহণ করিলেন।

সমরান্তে ত্রস্ত মানিলাস বিনষ্টাশন ক্ষ্ক্ষামকণ্ঠ বন-পশুর স্থায় রণস্থলে ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে বীরব্রজ্ঞ ! তোমরা কি জান, যে কৃষ্টমতি কাপুরুষ স্থালর কোন স্থানে লুকায়িত আছে ? কিন্তু কেইই সেই রণস্থল-পরিত্যাগীর কোন বার্ত্তাই দিতে পারিল না । পরে রাজচক্রবর্তী আগেমেম্নন্ অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরদল ! তোমরা ত সকলেই স্থচক্ষে দেখিতেছ, যে স্থালিলাস সমরবিজয়ী হইয়াছেন । অতএব এখন শপথাছসারে মৃগাক্ষী হেলেনী স্থালারীক ফেরিয়া দেওয়া বিপক্ষ পক্ষের সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য কি না ? সৈ্যাধ্যক্ষের এই কথা শ্রবণমাত্র গ্রীক্যোধদল অতিমাত্র উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল । মর্জ্যে এইরূপ হইতে লাগিল।

অমরাবতীতে দেব-দেবী-দল দেবেল্লের স্থবর্গ-অট্টালিকায় রম্বর্মণ্ডিত সভায় স্বর্গাসনে বসিলেন। অনস্তযৌবনা দেবী হীরী স্বর্ণপাত্তে করিয়া সকলকেই স্থপেয় অমৃত যোগাইতে লাগিলেন। আনন্দময়ী স্থধা পান করতঃ সকলেই ট্রয় নগরের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমত সময়ে দেবকুলেক্সাণী বিশালাক্ষী হীরীকে বিরক্ত করিবার মানসে দেবকুলেক্স এই গ্লানিজনক উক্তি করিলেন, কি আক্র্যা! এই অমরাবতী-নিবাসিনী তুই জন দেবী যে বীরবর মানিল্যুসের সহকারিতা করিতেছেন, ইহা সর্বায় বিদিত। কিন্তু আমি দেখিতেছি, যে দূর হইতে রণকোত্ত্ল দর্শন ভিন্ন তাঁহারা আর অস্ত কিছুই করিতেছেন না। কিন্তু দেব, স্থানর বীর ক্ষান্থের হিতৈষিণী পরিহাসপ্রিয়া দেবী অপ্রোদীতী আপনার আশ্রিত জনের

হিতার্থে কি না করিতেছেন। হে দেব-দেবী-বৃন্দ! তোমরা কি দেখিলে না যে, দেবী বহু ক্লেশ স্থীকার করিয়া তাহাকে রণকেত্রে আসর মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন।

শ্বনশ্রের রখীশ্বর মানিবাস যে রণে জয়লাত করিয়াছেন, তাহার আর অণুমাত্রও সংশব্ব নাই। অতএব আইস, সম্প্রতি আমরা এই বিষয় বিশেষ অমুধাবন করিয়া দেখি, যে হেলেনী স্থান্থরিক দিয়া এ রণাগ্রি নির্বাণ করা উচিত, কি এ সঞ্জি ভঙ্গ করাইয়া, সে রণাগ্রি যাহাতে দিগুণ প্রজ্ঞানিত হইয়া টুয় নগর অকক্ষাৎ ভত্মসাৎ করে তাহাই করা কর্ত্বা।

উগ্রচণ্ডা দেবকুলেক্সাণী হীরী এইরূপ প্রস্তাবে রোষদগ্মপ্রায় হইয়া কহিলেন, হে দেবের! তুমি এ কি কহিতেছ ? যে জঘদ্য নগর বিনষ্ট করিতে আমি এত পরিশ্রম সীকার করিয়াছি, ভূমি কি তাহা রক্ষা করিতে চাহ ? মেঘশাস্তা দেবেক্সও দেবেক্রাণীর বাকো ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন, রে জিঘাংসাপ্রিয়ে, রাজা প্রিয়াম্ ও তাহার পুলগণ তোর নিকটে এত কি অপরাধ করিয়াছে, যে তুই তাহাদের নিধনসাধনে এত ব্যব্ত হইয়াছিস্ ? রে ছুটে, বোধ করি, রাজা প্রিয়াম্ ও তাহার সন্তান সন্ততির রক্ত মাংস পাইলে তুই পরম পরিতৃষ্ঠা হস্! তুই কি জানিস্না, যে ঐ ট্রয় নগর আমার রক্ষিত ? সে যাহা হউক, এ ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তোর সহিত আমার আর বিবাদ বিসম্বাদে প্রয়োজন নাই। তোর যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর্। কিন্তু যেন এই কথাটী তোর মনে থাকে যে, যদি তোর রক্ষিত কোন নগর আমি কোন না কোন কালে বিনষ্ট করিতে চাই, তথন তোর তৎসম্পর্কীয় কোন আপতিই কথন ফলবতী হইবে না। গৌরাঙ্গী দেবমহিষী দেবেজের এইরূপ বাক্য শুনিয়া অতি প্রমধ্র স্বরে কহিলেন, দেবরাজ! আমার অধীনস্থ যে কোন নগর যথন তুমি নষ্ট করিতে ইচ্ছা কর, করিও, আমি তবিষয়ে কোন বাধা দিব না। কিন্তু তুমি এখন এইটী কর, যে যেন ট্রয় নগরের লোকেরা এই সন্ধি ভঙ্গ বিষয়ে প্রথমে হস্ত নিক্ষেপ করে।

দেবপতি দেবকুলেশ্বরীর অমুরোধে স্থনীলকমলাক্ষী আথেনীকে হাশ্যবদনে কহিলেন, বংসে! তুমি রণস্থলে গিয়া দেবেক্সাণীর মনস্কামনা স্থাসিদ্ধ কর। যেমন অগ্রিময়ী উল্ধা বিক্ষুলিঙ্গ উদ্গিরণ করতঃ পবনপথ হইতে অধোমুখে গমন করে, এবং সাগরগামী জনগণ ও রণোনতে সৈম্মসমূহকে অমঙ্গল ঘটনারূপ বিভীষিকা প্রাদর্শন-পূর্বক ভূতলে পতিত হয়, দেবী সেইরূপ অতিবেগে ও ভয়জ্ঞনক আগ্রেয় তেজে রণস্থলে সহসা অবতীর্ণা হইলেন। উভয় দল সভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কোলাহলপূর্ণ স্থলে সহসা যেন শান্তিদেবীর আবিজ্ঞাব হইল। রণরসনা সহসা স্থর্ম ভূলিয়া গেল। দেবী রাজা প্রিয়ামের পরম রপবান্ পুত্র লব্ধকুশের রূপ ধারণ করিয়া টুয়দলের মধ্যে প্রেশে করিলেন। এবং পঞ্জর্শ নামক এক জন বীরবরের অন্তেষণে ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, যে বীরেশ্বর ফলকশালী কুস্তহন্ত যোধদলে পরিবৃত্তিত হইয়া এক

প্রাস্তভাগে দাড়াইরা আছেন। ছন্নবেশিনী দেবী কহিলেন, হে বীরর্ষত পশুর্শ তোমার যদি অক্ষয় যশোলাভের আকাজ্ঞা থাকে, তবে ভূমি স্বতৃণ হইতে তীক্ষতম শর বাছিয়া লইরা স্কলপ্রেয় মানিল্যুসকে বিদ্ধ কর।

হয়বেশিনী এই কথা কহিয়া মায়াবলে পণ্ডশ বীরর্বভের মনে এইরপ ইজাবীজ্ঞও ব্যোপিত করিয়া দিলেন। পণ্ডশ প্রচণ্ড শরাসনে ওণ্যোজনাপূর্কক মানিল্যুসকে লক্ষ্য করিয়া এক মহাতেজস্কর শর পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু ছয়বেশিনী অদৃশুভাবে মানিল্যুসের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, যেমন জননী করপল্ম সঞ্চালন থারা প্রপ্ত স্থত হইতে মশক, কিশ্বা অন্ত কোন বিরক্তিজনক মক্ষিকা নিবারণ করেন, সেইরপ সেই গরুল্মান্ বাণ দ্বীকৃত করিলেন বটে; কিন্তু শরীরের নিমভাগে কিঞ্চিন্মাত্র আঘাত করিতে দিলেন। শোণিত-স্রোভঃ বহিল। রুধিরধারা বীরবরের শুভ্র কায়ে সিম্পূর-মার্জিত বিরদরদের ভায় শোভা ধারণ করিল। এ অধর্ম কর্মে রাজচক্রবর্তী আগেমেম্ননের রোযায়ি প্রজ্ঞানত হইয়া উঠিল। তিনি কতবিক্ষত ভাতাকে প্রশিক্ষিত ও স্থবিচক্ষণ রাজবৈত্যের হল্ডে ভাল্ড করিয়া পরে বীরদলকে মহাহবে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। রাজযোধদল আন্তে বান্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পুরোভাগে অশ্ব ও রথারোহী জনসমূহ, পশ্চাতে পদাতিকবৃন্দ এই ত্রি-অঙ্ক সৈভ্যদল সমভিব্যাহারে রাজসৈভ্যাধ্যক্ষ মহোদর রণব্রতে ব্রতী হইলেন।

বেমন সাগরমুথে প্রবল বাত্যা বহিতে আরম্ভ করিলে কেনচ্ড তরঙ্গনিকর পর্য্যায়ক্রমে গভীর নিনাদে সাগরতীর আক্রমণ করে, সেইরূপ গ্রীক্ষোধদল হুল্ফার শব্দ করিয়া রণক্ষেত্রে রিপুদলকে আক্রমণ করিল। তুমুল রণ আরম্ভ হুইল। ঝাস, পলায়ন, কলহ, বধিরকর নিনাদ, দৃষ্টিরোধক ধ্লারাশি, এই সকল একত্রীভূত হুইয়া ভয়ানক হুইয়া উঠিল। এক দিকে দেবকুলসেনানী স্কন্দ, অপর দিকে স্থনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী বীর্দালী বীর্দলের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

রবিদেব নগরের উচ্চতম গৃহচুড়ায় দাঁড়াইয়া উৎসাহ প্রদানহেতু উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে অশ্বদমী টুয়নগরস্থ বীরপ্রাম! তোমরা স্বসাহসে নির্ভর করিয়া যুদ্ধ কর। গ্রীক্ষোধগণের দেহ কিছু পাষাণনিশ্মিত নহে। আর ও দলের চূড়ামণি বীরকুলেন্দ্র আকেলিসও এ রণস্থলে উপস্থিত নাই। সে সিন্ধুতীরে শিবিরমধ্যে অভিমানে স্থিরভাবে আছে। তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে রণক্রিয়া সমাধা কর।

ট্রমনগরস্থ বীরদল এইরূপে দেবোৎসাহে উৎসাহান্তিত ছইয়া বৈরিবর্ণের সম্থীন হইলে ভীষণ রণ বাজিয়া উঠিল। ফলকে ফলকাঘাত, করবালে করবালাঘাত, হস্তা ও মু রু জনের হুহুজার ও আর্জনাদ, এই প্রকার ও অছাছ্য প্রকার নিনাদে রণভূমি পরিপ্রিত হইয়া উঠিল। যেমন বর্ষাকালে বহু উৎসগর্ভ হইতে বহু জলপ্রবাহ একত্রে মিলিত হইয়া গভীর গিরিগছবরে প্রবেশপূর্বক মহারবে দেশ পরিপ্রণ করে, সেইরূপ বৈত্রব রবে চতুর্দিক্ পরিপূর্ণ হইল। ভগবভী বন্তুমতী রত্তে প্লাবিত হইয়া উঠিলেন।

### তৃতীয় পরিচেছদ

গ্রীক্সৈন্থদলের মধ্যে জোমিদ্ নামে এক মহাবীরপুরুষ ছিলেন। স্থানীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী সহসা তাঁহার হৃদয়ে রণগোরবের লাভেচ্ছ। উৎপাদিত করিয়া দিলে বীরকেশরী হুল্কার ধ্বনি করতঃ রিপুদলাভিমুখে ধাবমান হইলেন। যেমন গ্রীম্মকালে লুক্কক নামক নক্ষত্র সাগরপ্রবাহে দেহ অবগাহন করিয়া আকাশমার্গে উদিত হইলে, তাহার ধক্ধক্ কিরণজালে চতুর্দ্ধিক্ প্রজ্ঞালিত হয়, সেইরূপ ছোমিদের শিরক্ষ, ফলক, ও বর্ষসম্ভূত বিভারাশি অনিবার বহির্গত হইতে লাগিল।

এ তুর্ধ ধমুর্দ্ধরকে যোধদলের কালস্বরূপ দেখিয়া দেব বিশ্বকর্মার দারেস নামক এক জন নিতান্ত ভক্তজনের তুই জন রণপ্রিয় পুত্র রপে আরোহণপূর্বক সিংহনাদে বাহির হইল। জ্যেষ্ঠ বীর রণতুর্মদ ছোমিদকে লক্ষ্য করিয়া স্থনীর্ঘাকার শূল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অন্ত ব্যর্থ হইল। বীরর্যভ জোমিদ আপন শূল দারা বিপক্ষের বক্ষঃস্থল বিদীণ করিলে, বীরবর সে মহাঘাতে সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া কালনিকেজনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ আতা জ্যেষ্ঠ আতার এতাদৃশী তুর্ঘটনায় নিতান্ত ভীত ও হতবৃদ্ধি হইয়া সেই স্থচারুনির্মিত যান পরিত্যাগ পুরংসর ভূতলে লক্ষ্য প্রদান করিয়া অতিক্রতে পলায়ন-পরায়ণ হইতেছেন, ইহা দেখিয়া গ্রোমিদ্ তাহার পক্ষাতে পশ্চাতে ভীষণ নিনাদ করতঃ ধাবমান হইলেন।

দেব বিশ্বকর্ষা ভক্ত পুত্রের এই ছ্রবস্থা দ্বীকরণার্থে তাহাকে এক মায়ামেঘে আরত করিলেন, স্বতরাং সে আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল না ইত্যবসরে দেবী আথেনী, দেবকুলসেনানী আরেসকে ট্রুইস্ছাদলের উৎসাহ বর্জনার্থে ব্যগ্রতর দেখিয়া দেবযোধবরকে সম্বোধিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আরেস্ আরেস্, হে জনকুলনিধন! হে রক্তাক্ততাবিলাসি! হে নগর-প্রাচীর-প্রভক্তক! এ রণক্ষেত্রে ভাই, আমাদের কি প্রয়োজন ? চল, আমরা ছুজনে এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। বিশ্বপতি দেবকুলেন্দ্রে, যে দলকে তাঁহার ইচ্ছা হয়, জয়ী করুন। এই কহিয়া দেবী দেবযোধবরের হস্ত ধারণপূর্বকে রণক্ষেত্র-নিকটস্থ স্থামন্দর নামক নদবরের দূর্বাদলশ্রাম তটে বিশ্রাম-লাভ-বাসনায় বসিলেন। রণস্থলে রণতরঙ্গ ভৈরব রবে বহিতে লাগিল। রাজচক্রবর্তী আগেমেম্নন্ প্রভৃতি মহাবিক্রমশালী বীরপুরুষেরা বহুসংখ্যক রিপুকে পরাস্ত করিয়া অকালে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রণজুর্মদ জোমিদ্ পরাক্রম ও বাহুবলে সর্বোপরি বিরাজমান হইলেন।

বেমন কোন নদ পর্ববিজ্ঞাত স্রোতসমূহের সহকারে পুষ্ঠ-কায় হইয়া প্রবেদ বলে দৃঢ়নিশ্মিত সেতৃনিকর অধঃপাত করতঃ বছবিধ কুস্থম ও শশুময় ক্ষেত্রের আবরণ ভঞ্জন করে, এবং সম্মুখ-পতিত বস্তু সকল স্থানাস্তরিত করতঃ হর্বার গতিতে সাগরমুখে বহিতে থাকে, সেইরূপে রণহর্শদ ভোমিদ্ মহাপরাক্রমশালী ভ্রুগণকে সমরশায়ী

করিয়া বিপক্ষপক্ষের বৃহহে আবার বলে প্রবেশ করিলেন। প্রচণ্ড ধরী পণ্ডর্শ রণহ্র্মাদ ছোমিদ্বে রণমদে প্রমন্ত দেখিয়া, এ হুদান্ত শ্লীকে দান্ত করিতে নিভান্ত উৎম্বক হইলেন। এবং ভীষণ শরাসনে গুণ যোজনা করিয়া এক ভীক্ষতর শর তছ্দেশে নিক্ষেপিলেন। ভীষণ অশনি-সদৃশ বাণ রণহ্র্মাদ ছোমিদের কবচচ্ছেদন করতঃ দক্ষিণ কক্ষে প্রবিষ্ঠ হইলে, সহসা শোণিত নিঃসরণে জ্যোতির্ময় বর্ম বিবর্ণ হইয়া উঠিল। পণ্ডর্শ সহর্ষে চীৎকার করিয়া কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা উল্পানিত চিত্তে অগ্রেসর হও; কেন না, আমি বোধ করি, প্রীক্দলের বলিশ্রেষ্ঠ যে শ্র, সে আমার শরে অভ্য হতপ্রায়ে হইয়াছে। কিন্তু বীর্র্বভ পণ্ডর্শের এ প্রগল্ভ-পর্ত্ত বাক্য পণ্ড হইল। দেবী আথেনীর রূপায় রণহর্ম্মদ জোমিদ্ সে যান্তায় নিস্তার পাইয়া পুনঃ যুদ্ধারক্ত করিলেন। যেমন ক্ষ্মাত্র সিংহ মেষপালকের অস্তাঘাতে নিরস্ত না হইয়া ভীমনাদে লক্ষ্ম দিয়া মেযাশ্রমে প্রবেশ করে, এবং সে স্থলম্ব, ভয়ে জড়ীভূত, অগণ্য মেষসমূহের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই বধ করে, সেইর্ম্প রণহর্ম্মদ জোমিদ্ বৈরিদলকে নাশিতে লাগিলেন।

ট্রমনগরস্থ বীরকুলচ্ডামণি এনেশ সৈন্তমণ্ডলীকে লণ্ডভণ্ড দেখিয়া বীরেশ্বর পণ্ডর্শকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীরকুলতিলক! তুমি আসিয়া অতি ত্রাম আমার এই রথে আরোহণ কর। চল, আমরা উভয়ে এই রণহর্শদ ভোমিদ্কে রথে মর্দ্দন করিয়া চিরযশস্বী হই। পরে বীরবয় এক রথোপরি আরা হইলে, বীরেশ এনেশ অশ্বরশ্বি ধারণ করতঃ সারথ্যকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। বিচিত্র রথ অতিবেগে চলিল। রণহর্শদ ভোমিদের স্থিনিল্যুস নামক এক প্রিয় সথা কহিলেন, সথে ভোমিদ্! সাবধান হও। ঐ দেখ, হই জন দৃঢ়কল্পী বীরবর এক যানে আরা হইয়া তোমার নিধন-সাধনার্থে আসিতেছেন। এক জনের নাম বীরকুলপতি পণ্ডর্শ। অপর জন স্থয়্য বীর আদ্ধিশের গুরসে হান্তপ্রেয়া দেবী অপ্রোদীতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া এনেশাখ্যায় বিধ্যাত হইয়াছেন। অতএব, হে সথে, তোমার এখন কি কর্তব্য, তাহা স্থির কর।

স্থাবরের এই কথা শুনিয়া রণত্র্মদ ছোমিদ্ উত্তরিলেন, সথে, অস্ত আর কি কর্ত্তব্য! বাহুবলে এ বীরশ্বয়কে শমনভবনের অতিথি করাই কর্ত্তব্য!

বিচিত্র রথ নিকটবর্তী হইলে, পণ্ডর্শ সিংহনাদে রণত্বর্মদ ভোমিদ্বেক কহিলেন, ছে সাহসাকর রণপ্রিয় ভোমিদ্! আমার বিদ্যুৎগতি শর তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে অক্ষম হইয়াছে বটে; কিন্তু দেখি, এক্ষণে আমার এ শূল তোমার কোল কুলক্ষণ ঘটাইতে পারে কি না ? এই কহিয়া বীরসিংহ দীর্ঘ কুন্তু আক্ষালন করতঃ তাহা নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র ভূর্মদ ভোমিদের ফলক ভেদ করিয়া কবচ পর্যান্ত প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া পণ্ডর্শ কহিলেন, হে ভোমিদ্! নিশ্চয় জানিও, যে এইবার তোমার আসয় কাল উপস্থিত। কেন না, আমার শূলে তোমার কলেবর

তিন্ন হইরাছে। রণহূর্শ্বদ গোমিদ কহিলেন, হে স্থধন্বি, এ তোমার ভ্রাস্তিমাত্ত্র। তোমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইরাছে। এখন যদি তোমার কোন ক্ষমতা থাকে, তবে তুমি আমার এ শ্লাঘাত হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার চেষ্ঠা পাও। এই কহিরা বীরবর স্থদীর্থ শূল পরিত্যাগ করিলেন।

দেবী আথেনীর মায়াবলে ভীষণ অস্ত্র প্রচণ্ড কোদণ্ডধারী পশুর্শের চক্ষুর নিমভাগ ভেদ করিয়া চক্ষুর নিমিষে বীরবরের প্রাণ হরণ করিল। বীরবর রথ হইতে ভূতলে পড়িলেন। বছবিধ রঞ্জনে রঞ্জিত তাহার জ্যোতির্ময় বর্ম ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। বীর স্থা পশুর্শের এই ত্রবস্থা সন্দর্শন করিয়া নরেশ্বর এনেশ তাহার মৃতদেহ রক্ষার্থে ফলক ও শূল গ্রহণপূর্বক ভূতলে লক্ষ্ক দিয়া পড়িলেন। রণহুর্মদ জোমিদ্ এক প্রশন্ত প্রস্তর্থণ্ড, যাহা অধুনাতন হই জন বলীয়ান্ প্রক্ষেও স্থানাস্তর করিতে পারে না, অতি সহজে উঠাইয়া এনেশকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। এনেশ বিষমাঘাতে ভর্মোরু হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িলেন। এনেশের শেবাবস্থা উপস্থিত হইবার উপক্রম হইজেছে, এমন সময়ে দেবী অপ্রোদীতী প্রিয়পুত্রের এভাদৃশী ত্রবস্থা দর্শন করিয়া হাহাকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং আপনার স্থকোমল স্থখেত বাছলয় দারা তাহাকে আলিক্ষনপূর্বক আপনার রাশ্বশালী পরিচ্ছদে তাহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষত পুত্রকে রণভূমি হইতে দূরস্থ করিলেন।

রণহর্মদ ছোমিদ দেবী আথেনীর বরে দিব্য চক্ষ্ণ পাইয়াছিলেন, স্থতরাং তিনি কোমলাঙ্গী দেবী অপ্রোদীতীকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। এবং তাহার পশ্চাতেই ধাবমান হইয়া মহারোবভরে তাহার স্থকোমল হস্ত তীক্ষাগ্র শূল হারা বিদ্ধন করিলেন, এবং কহিলেন, হে দেবপতিছ্হিতে! ভূমি এ রণস্থলে কি নিমিন্ত আসিয়াছিলে ? রণরঙ্গ তোমার রক্ষ নহে। অবলা সরলা বালাকুলকে কুলের বাহির করাই তোমার উপযুক্ত রক্ষ! অতএব তোমার এ স্থানে আসা ভাল হয় নাই। ভূমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।

বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়া দেবী পুল্রবরকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলে, বিভাবপ্থ রবিদেব বীরেশ এনেশকে অসহায় দেখিয়া তাহার প্রাণ রক্ষার্থে তাহাকে এমত এক খন ঘন দারা আরত করিলেন, যে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না এবং কোন ক্রতগামী অখারোহী গ্রীক্ আসিয়াও তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইল না। ক্রতগামিনী দেবদ্তী ঈরীশা দেবী অপ্রোদীতীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে সৈভদলের বাহিরে লইয়া গেলেন। স্থর-স্থন্দরীর নয়ন-রঞ্জন বর্ণ বিবর্ণ হইয়া উর্ল। রণক্ষেত্রের সির্মানে দেবকুল-সেনানী আরেস স্কামন্দর নদ-তীরে আপন অশ্ব ও অল্পজাল মায়াঅন্ধকারে অন্ধকারারত করিয়া স্বয়ং সে স্থদেশে বসিয়াছিলেন, ক্রতার্ত্তা দেবী অপ্রোদীতী ভূতলে জামুদ্বয় নিপাতিত করিয়া দেবসেনানীকে কাতর বচনে কহিলেন, হে লাতঃ! যদি ভূমি তোমার এ ক্রিষ্টা ভগিনীকে তোমার এ ক্রতগতি রথখানি দাও,

তাঁহা হইলে সে তৎসহকারে অতি ত্বরায় অমরাবলীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। দেখ, নিষ্ঠুর হ্ন্দান্ত রণহ্র্মদ ভোমিদ্ শূলাঘাতে আমাকে বিকলা করিয়াছে।

দেবসেনানী ভগিনীর এতাদৃশী প্রার্থনায় প্রার্থনাদ হইলে, দেবদৃতী দ্বীশা তৎক্ষণাৎ আন্তে ব্যক্তে ক্ষতা দেবী অপ্রোদীতীকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে এক রথারোহণে অমরাবতীতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পরিহাসপ্রিয়া স্বজননী দেবী গোনীর পদতলে কাঁদিয়া ক।হলেন, হে জননি! দেখুন, রণহুর্মদ গোমিদ্ আমাকে কি যন্ত্রণা না দিয়াছে। হায়, মাতঃ! আমি প্রিয়পুল এনেশের রক্ষার্থে কুক্ষণে রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলাম, তাহা না হইলে আমাকে এ ক্রেশভোগ করিতে হইত না। দেবী গোনী ছহিতার অসহু বেদনার উপশম করণ মান্সে নানা উপায় করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর দেবকুলেন্দ্র হেমান্সিনী অঙ্গনাকুলারাধ্যাকে স্থহান্ত বদনে কহিলেন, হে বংসে! এতাদৃশ কর্ম তোমার শোভা পায় না। রণকর্ম তোমার ধর্ম নহে। জীপুরুষকে প্রেমশৃভালে আবদ্ধ করা, এবং শুভ বিবাহে দম্পতীদলকে স্থখসাগরে ময় করা, এই সকল ক্রিয়াই তোমার প্রাকৃত ক্রিয়া বটে! কিন্তু কুর সংগ্রাম-সংক্রান্ত কর্মে তোমার ও কোমল হস্তক্ষেপ করা কথনই উচিত নহে। সে সকল কর্মে সেনানী আরেস ও রণপ্রিয়া আথেনী নিযুক্ত থাকুক। অমরাবতীতে এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। মর্ত্রো রণক্ষেত্রে রণহূর্মদ ছোমিদ্ বিভাবস্থ রবিদেবকে অবহেলা করিয়া বীরেশ এনেশকে মারিতে চলিলেন। ইহা দেখিয়া দিনপতি পরুষ বচনে কহিলেন, রে মৃঢ়! তুই কি অমর মরকে তুল্য জ্ঞান করিস্ ? রণ-হর্মদ ছোমিদ্ দেববরকে রোষপরবল দেখিয়া শঙ্কাকুলচিত্তে পশ্চাদ্যামী হইলে, গ্রহকুলেন্দ্র জ্ঞানশৃষ্ঠ এনেশক্ষে অনতিদ্রে স্থমন্দিরে রাখিলেন। তথায় হুই জন দেবী আবিভূতা হইয়া বীরেশের শুশ্রমাদি করিতে লাগিলেন। এ দিকে রবিদেব মায়াকুহকে বীরেশ এনেশের রূপ ধারণ করিয়া রণস্থলে রণিতে লাগিলেন। সেনানী আরেসও টুয়নগরম্থ সেনাদলকে যুদ্ধার্থে উৎসাহ প্রদানিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে দেবীদ্বয়ের শুশ্রাঘায় বীরেশ্বর এনেশ কিঞ্চিৎ স্বস্থতা ও সবলতা লাভ করিয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এবং অনেকানেক বিপক্ষপক্ষ র্থীদলকে ভ্তলশায়ী করিলেন। বীর চূড়ামণি হেক্টর সপীদন নামক বীরের পরামর্শে রণস্থলে পুনঃ দৃশ্যমান হইলেন। টুয়নগরস্থ সেনা বীরবরের শুভাগমনে যেন পুনজ্জীবন পাইয়া মহাকোলাহলে শক্রদলকে আক্রমণ করিল। গ্রীক্দল রিপুদল-পালোখিত ধূলায় ধূসরিত হইয়া উঠিল। বীরচূড়ামণি হেক্টর সিংহনাদ করতঃ সনৈত্যে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। সেনানী আরেস্ ও উগ্রচণ্ডা দেবী বেলোনা বীরবরের সহায় হইলেন। সেনানী স্বন্দ কথন বা অরিন্দমের অগ্রে কথন বা পশ্চাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রণচুর্শ্বদ গ্রোমিদ্ বীরচ্ডামণি হেক্টরের পরাক্রমে ভয়াক্রাস্ত হইয়া

অপকত হইলেন। যেমন কোন পথিক তমোময়ী নিশাতে কোন জজাত পথে মাইতে ষাইতে সহসা প্রত, বর্ষার প্রসাদে মহাকায়, কোন নদস্রোতের গন্তীর নিনাদে ভীত হইয়া পুরোগতিতে বিরত হয়, ছোমিদেরও অবিকল সেই দশা ঘটিয়া উঠিল। তিনি বীরদলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরপুরুষগণ! আমার বোধ হয়, যে কোন দেব যেন বীরচ্ডামণি হেক্টরের সহকারিতা করিতেছেন, নতুবা বীরবর রণে এরূপ ছ্র্মার হইয়া উঠিবেন কেন ? মরামরে সমর সাম্প্রত নহে। অতএব এই রণে ভক্ক দেওয়া আমাদের উচিত।

বীরবৃদ্দ রণরঞ্জে ভঙ্গ দিতে উদ্ভাত হইতেছে, এমত সময়ে শ্বেতভুজা ইন্দ্রাণী হীরী দেবী আথেনীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে সথি! আমরা মহেম্বাস মানিল্যুসের সকাশে কি বৃথা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি। দেখ, শোণিত-প্রিয় দেব-সেনানী অরিন্দম হেক্টরের সহকারে কত শত গ্রীক্ বীরেক্সকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত ও চির-অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত করিতেছেন। হে স্থি, চল, আমরা হুজনে এই রণস্থলে অবতীর্ন হইয়া দেখি, যদি আমরা এ হুরস্ত দেবসেনানীকে কোনপ্রকারে শাস্ত করিয়া এ নরাস্তক হেক্টরের বলের ক্রেটি করিতে পারি।

এই কহিয়া আয়তলোচনা দেবী আপন আশুগতি বাজীরাজিকে স্বর্ণ-রণস্জ্জায় শজ্জিত করিলেন। দেবকিঙ্করী হীরী হৈমময় দেবখান খোজনা করিয়া দিলেন। দেবীদ্বর তত্ত্পরি রণবেশে আক্রা হইলেন। অমরাবতীর হৈমদার শ্বমধুর ধ্বনিতে খুঁদিল। বিমান নভঃস্থল হইতে আশুগতিতে ধরণীর দিকে আসিতে লাগিল। রণস্থলের নিকটবর্ত্তা কোন এক নদতটে দেব্যান মায়ামেঘে আবৃত করিয়া ভীমাকৃতি দেবীদ্বয় ভীম সিংহনাদে প্রচণ্ড খণ্ডা আক্ষালন করতঃ রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। গ্রীক্দলের সাহসাগ্নি পুনর্বার যেন হুর্বার হুতাশন-তেজে প্রজ্ঞালিত হুইয়া উঠিল। দেবেক্সাণী হীরীও প্রবলভাষী প্রশস্তাস্তঃকরণ গুস্তরনামক কোন এক জন বীরের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হুছ্ক্ষার ধ্বনিতে গ্রীক্দলের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ত্থনীলকমলাক্ষী দেবী আংখনী রণতুর্মদ জোমিদের সার্থিকে অপদস্থ করিয়া তৎপদে श्वाः चारतार्ग कतिरमन। महाज्रत ठळक्त स्यन चार्जनामश्रत्ने रचात पर्यतनारम ঘুরিতে লাগিল। দেবী স্বয়ং অশ্বরজ্ব ও কশা ধারণপূর্বক রক্তাক্ত সেনানীর দিকে অতি ক্রতবেগে রথ পরিচালনা করিলেন। স্থরসেনানী তুর্মদ খ্যোমিদকে আসিতে দেখিয়া আপন রথ ভীষণ বেগে পরিচালিত করতঃ ভীষণ শূল দারা নর-রিপুকে শমনধামে প্রেরণ করিবার জ্ঞান্তে বাহু প্রাসারণ করিয়া ভীষণ শূল দৃঢ়তরক্রপে ধারণ कतिरानन । किन्छ गांशांगशी राननी व्याराधनी व्याप्रधानात राज मृत्नत मक्ता कांगारिक অমোঘ করিয়া দিলেন। রণত্র্মদ ভোমিদ্ তুর্দ্ধ আরেস্কে আপন শূল দিয়া আক্রমণ করিলে, দেবী আথেনী স্ববলে ঐ অস্ত্র দারা ত্বর-সেনানীর উদরতলে তীমাঘাত

করিলেন। দেব-বীরেক্স বিষম যাতনায় গন্তীর আর্গুনাদ করিলেন। যেমন রণমদে প্রায়ত নয় কি দশ সহস্র রথীদল একত্রীভূত হইরা হত্ত্বারিলে চতুদ্দিক ভৈরবারবে পরিপূর্ণ হয়, বীরেক্সের আর্গুনাদে অবিকল সেইরূপ হইল।

শঙ্কা দেবী সহসা উভয় দলের মধ্যে দর্শন দিলেন। যেমন গ্রীল্মকালে বাত্যারন্তে মেঘগ্রামের একত্র সমাগমে আকাশমণ্ডল ঝটিতি অন্ধকারময় হয়, সেইরূপ ভয়ক্তনক মালিন্ডে মলিনবদন হইয়া নিত্য রণপ্রিয় স্থারর্থী অমরাবতীতে চলিলেন।

দেবেক্সের সরিধানে উপস্থিত হইয়া দেব বীরকেশরী নিবেদিলেন, হে বিশ্বপিতঃ! দেখন, আপনি কেমন একটা উন্মন্তা ও পাষাণছদয়া হহিতার স্থাষ্ট করিয়াছেন। দেবী আথেনীর উৎসাহ সহকারে রণহুর্মদ ছোমিদ্ আমার কি হ্রবস্থা না করিয়াছে? এই বাক্যে দেবপতি উত্তর করিলেন, রে হ্রস্ত নিত্যকলহপ্রিয় দেবকুলাঞ্চার! তুই আন্তের উপর কোন্ মুখ দিয়া অভিযোগ ও দোষারোপ করিস্! তুই তোর গর্ভধারিশী হারীর থর ও অনমনশীল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিস্। সে এত দূর অদমনীয়া, যে আমিও তাহাকে দমন করিতে অক্ষম। সে যাহা হউক, তুই আমার ঔরসজাত, নতুবা আমি উরায়্সপ্র্ দৈত্যদশের সহিত তোকে এই মুহুর্তেই চিরকালের নিমিত্ত কারাগারে আবদ্ধ করিতাম। এই কহিয়া দেবকুলপতি দেবধন্বস্তরি পায়ন্কে যথাবিধি ঔষধে ক্ষত সেনানীকে আরোগ্য করিতে আজ্ঞা দিলেন।

রণস্থল হইতে দেবসেনানীকে পলায়মান দেখিয়া তজ্জননী অতীব বীর্য্যবতী দেবী হীরী মহাবলবতী সহকারিণী দেবী আথেনীর সহিত স্বর্গধামে পুনর্গমন করিলেন। তদনস্তর ক্রমে ক্রমে বীরকুলের পরাক্রমাগ্নি রণস্থলে যেন নিস্তেজ হইতে লাগিল। কিন্তু ইতস্ততঃ সে পরাক্রমাগ্নি যৎকিঞ্চিৎ প্রজ্জানিত রহিল।

এমত সময়ে কোন এক টুয়য় বীরবর হুর্ভাগ্যক্রমে য়লপ্রিয় বীরেশ মানিল্যুসের ছল্ডে পড়িলেন। ভাগ্যহীন বীরবরের অখ্বয় সচকিতে রথ সহ ধাবমান হইলে পর, রথচক্র পথস্থিত কোন এক বৃক্ষের আঘাতে ভগ্ন হইলে, বীরবর লক্ষ দিয়া ভূতলে পড়িলেন। এ হুরবয়ায় নিরস্ত্র হইয়া ভগ্যরথ রথী কালদগুধারী কালের ছায় প্রচণ্ড শূলী রণপ্রিয় বীরসিংহ মানিল্যুসকে সকাশে দণ্ডায়মান দেখিলেন, এবং সভয়ে তাঁহার জায়্বয় গ্রহণ করতঃ বিনীত বচনে কহিলেন, হে বীরকুলহর্ষ্যক্ষ! আপনি আমাকে প্রাণ দান দিউন। আমি যে আপনার বন্দী হইয়া এ মানবলীলান্তলে জীরিত আছি, আমার ধনাত্য পিতা এ স্থেসয়াদ পাইলে বহুবিধ ধনে আমার মোচনক্রিয়া সমাধা করিতে সয়য় হইলেন। রিপ্ররের এতালৃশী কাতরতায় বীরকেশরী মানিল্যুদের ফদয়ে করণার সঞ্চার হইল। তিনি তাহার রক্ষার উপায় করিতেছেন, এমত সময়ে রাজচক্রবর্তী আগেমেম্নন্ আরক্তনয়নে অগ্রগামী হইয়া পরুষ বচনে কনিষ্ঠ আতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে কোমল-হদয়! টুয়স্থ লোকদিগের হস্তে ভূমি কি এত দুর পর্যায় উপায়ত হইয়াছ যে, তোমার অস্তঃকরণ এখনও তাহাদিগের প্রতি দয়ার্জ!

দেখ ভাই! আমার বিবেচনায় ও পাপনগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কি উদরস্থ শিশু, শাহাকে পাও, তাহাকেই যমালয়ে প্রেরণ করা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। সহোদরের এই ব্যক্ষরাপ নিদাঘে বীরবর মানিল্যুসের ছৎসরোবরস্থ করুণারূপ মুকুলিত কমল গুদ্ধ হছল। তিনি হতভাগা অক্রস্তস্কে ভ্রাতৃসন্নিধানে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে, নিষ্ঠুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার উদরদেশ থর শৃলে ভিন্ন করিলেন। অক্রস্তুস্ ভীমার্ত্তনাদে ভূপতিত হইলেন। রাজচক্রবর্তী সৈম্যাধ্যক্ষ মহোদয় তাহার বক্ষঃস্তলে পদ নিক্ষেপ করিয়া স্ববলে শূল টানিয়া বাহির করিলেন। ক্লীব বিভাবরী অভাগা অক্রস্তসের নয়নরশ্মি চিরকালের নিমিত অন্ধকারাবৃত করিল। এবং বীরবরের দেহাগার হইতে অকালমুক্ত আত্মা বিষধবদনে যমালংয় চলিল। গ্রীক সৈম্মনলমধ্যে যেন পুনরুতেজিত অগ্নির ম্যায় রণাগ্নি প্রজ্বলিত ছইয়া উঠিল। রণত্র্মদ জোমিদের পরাক্রমে ট্রাদল রণপরাত্ম্বতার লক্ষণ প্রদর্শন করাইতে লাগিল। এতদশনে রাজকুলপতি প্রিয়ামের স্থবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ পুত্র হেলেম্যুস্ ভাষর-কিরীটা বীরেশ্বর হেক্টর ও বীরেশ এনেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরন্বয়, তোমরা রণপরাল্পুথ সৈছাদলকে পুনরুৎসাহান্থিত কর। কেন না, তোমরা এ **मरण**त वीत्रकू**लर**णर्ष्ट । भरत राधभाग मृत्रिख ७ व्यथावनाम म्रकारत त्रात्र कतिरण, তুমি, হে প্রাতঃ হেক্টর, নগরাস্তরে প্রবেশ করতঃ আমাদিগের রাজ-জননীর চরণতলে এই নিবেদন করিও, যে তিনি যেন অতি ত্বায় ট্রয়স্থ বৃদ্ধা কুলবধুদলের মধ্যে অকেশিনী মহাদেবী আপেনীর হুর্গশিরস্থিত মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপহারে তাঁহার আরাধনা করিয়া এই বর মাণেন যে, দেবকুলেজ্র-বালা যেন এ রণজুর্মদ জোমিদের रुख रहेर्ट आमानिगरक तका करतन। आमात वित्वहनाम এ तथी পতि दिवस्यानि আবিলীদের অপেক্ষাও পরাক্রমশালী। ভাতার এই হিতকর বাক্য শ্রবণে ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টর রথ হইতে লক্ষ দিয়া ভূতলে পড়িলেন। এবং স্বীয় ভীষণ দীর্ঘ-ছায় শক্রত্ম শূল আন্দোলন করত: হুহুঙ্কার ধ্বনিতে রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিলেন। গ্রীক্ সৈষ্ঠদল বীরবরের এতাদৃশী অকুতোভয়তা সন্দর্শনে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া পরস্পার কহিতে লাগিল, এ রখী কি মানবযোনি না নরমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ-মণ্ডল হইতে দেবাবতার গ

এ দিকে অরিশম টুয়কুলবীরেল্ আপনাদের খদলকে পুনরুৎসাছ প্রাদানপূর্কক স্থানর ভালনে আন্তগতি অথ যোজনা করিয়া নগরাভিমুথে প্রায়াণ করিলেন। কতক্ষণ পরে বীরকেশরী স্কিয়ান্-নামক নগরতোরণসমূথে উপস্থিত হইলেন। অমনি চতুর্দিক্ হইতে কুলবালা কুলবধূ ও কুলজননীগণ বহির্গত হইয়া স্থমধুর স্বরে, কেছ বা লাতা, কেছ বা প্রথমী জন, কেছ বা স্বামী, কেছ বা পুত্র, এই সকলের কুশলবার্ত্তা অতীব বিকল স্থদয়ে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরপতি তাহাদিগকে এই কহিয়া বিদায় করিলেন, যে তোমরা এ সকল প্রিয়পাত্রের মঙ্গলার্থে মঙ্গলকারী দেবদলের আরাধনা কর। কেন না, অনেকের হুর্ভাগ্য আস্ক্রপ্রায়, এই কহিয়া রাজপুত্র অভিক্রতগমনে

রাজ-অট্টালিকার নিকটবর্তী হইলেন। রাজরাণী হেকাবী রাজা প্রিয়ামের রাজহর্ম্য হইতে পুলুকুলোভম বীরবর হেক্টরকে দর্শন করিয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং স্নেহাদ্র হইয়া তাহার কর গ্রহণপূর্বক কহিলেন, বংস! ভুই কি নিমিত রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নগরমধ্যে আসিয়াছিস্। তুই কি এ জঘষ্ট রিপুদলের **জি**ঘাংসায় দেবপিতা দেবেজ্রকে হুর্গস্থিত মন্দিরে বন্দিতে আসিয়াছিস্, তুই কিয়ৎকাল এখানে অবস্থিতি কর। এই দেখ, আমি স্বর্ণপাত্রে করিয়া প্রদন্নকারক দ্রাক্ষারস আনিয়াছি। তুই আপনি তার কিঞ্চিদংশ পান কর, কেন না, ক্লান্ত জনের ক্লান্তিহরণার্থে অধারূপ অ্রাই পরম ওষধ। আর কিঞ্চিদংশ দেবকুলপতির তর্পণার্থে ভমিতে ঢালিয়া দে, ভাষর-কিরীটী রণীকুলেশ্বর হেক্টর উত্তর করিলেন, হে জননি! ভূমি আমাকে স্থরাপান করিতে অস্থ্রোধ করিও না। কেন না, তাছার মাদকতা শক্তি আছে, হয়ত, তাহার তেজে বাহুবলের অনেক অনিষ্ট হইতে পারিবে, আর আমি, হে ভগবতি। এ অপবিত্র রক্তাক্ত হস্ত দিয়া পাত্র গ্রহণ করত: দেবেক্সের তর্পণার্থে স্থরা ঢালিয়া দি, ইহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। এই উদ্দেশেই নগর প্রবেশ করি নাই। আমি তোমার নিকট এই যাচ্ঞা করিতেছি, যে ভূমি, হে রাজমাতঃ, অবিলম্বে টুয়স্থ বৃদ্ধা অতি মাননীয়া কুলবধুদলের সহিত হুর্গশিরস্থ স্থকেশিনী মহাদেবী আথেনীর মন্দিরে গিয়া নানাবিধ উপহারে দেবীর পূজা করিয়া এই বর প্রার্থনা কর, যে তিনি যেন রণত্র্মদ ভোমিদের পরাক্রমাগ্নি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমি ইত্যবসরে একবার স্কলরের স্থলর মলিরে যাই, দেখি, যদি সে ভীক্ন কাপুরুষের হৃদয়ে রণপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারি, হায়, মাতঃ! তুমি যথন এ কুলাঙ্গারকে প্রস্ব করিয়াছিলে, তথন বস্থমতী দ্বিধা হইয়া কেন তাহাকে গ্রাস করেন নাই। তাহা হইলে কথনই এ বিপুল রাজকুলের এতাদৃশী হুর্গতি ঘটিত না। রাজকুলতিলক এই কহিলে, দেবী হেকাবী ক্রতগতিতে আপন স্থগন্ধময় মন্দির হইতে বহুবিধ পুজোপহারের আয়োজন করিলেন। এবং দৃতীছারা বৃদ্ধা ও মাছা কুলবতী-দলকে আহ্বান করতঃ মহাদেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিদেন। তেয়ানীনান্নী কিসীশনামক কোন এক মাননীয় ব্যক্তির ইন্দুনিভাননা ছ্হিতা, যিনি মহাদেবীর নিত্য সেবিকা हित्लन, यन्तित-षात छेल्यां हैन कतित्ल त्रयंगीमल कुन्तन्थिति यन्तित शतिशृर्व कतित्नन। এবং মনে মনে নানা মানসিক করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, যে দেবকুলেন্দ্রবালা রণত্র্পদ ভোমিদের এবং অস্থান্ত গ্রীক্ষোধের বাহুবল তুর্বল করিয়া ট্রয়নগরস্থ কুলবধু ও শিশুকুলের মান ও প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্ত ছুর্ভাগ্যবশতঃ স্থকেশিনী মহাদেবী এ বর প্রদানে বিমুখ হইলেন।

এ দিকে অরিন্দম হেক্টর প্রন্দর বীর স্কন্দরের বিচিত্র পাষাণ-নিদ্মিত স্থানর মন্দিরে প্রাবেশ করিয়া দেখিলেন, যে বিলাসী আপন স্থাচার বর্ষ, ফলক, ও অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি রণপরিছেদ সকল পরিকার পরিচ্ছেদ করিতেছেন। বীরবর হেক্টর তাহাকে পরুষ

বচনে ভংগন। করিয়া ক্রিতে লাগিলেন, রে হরাচার হর্মতি ় তোর নিমিত শত শত লোক শোগিতপ্রবাহে রগভূমি প্লাবিত করিতেছে। আর তুই এখানে এরপ নিশ্চিত্ত অবস্থায় বিশ্রাম লাভ করিতেছিস্। হায়, তোরে ধিক্।

দেবাঙ্গতি ত্বন্দর বীর ক্ষমর লাভার এভাদুশ বচনবিচ্ছাদে উভরিলেন, হে লাভঃ। তোমাব এ তিরস্কার-বাকা অনপবৃক্ত নছে। সে যাহা হউক, তুমি ক্ষণকাল এখানে অপেক। কর, আমাকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে লাও। নতুবা তুমি অগ্রগামী হও। আমি অভি বরায় তোমার অমুসর্গ করিব। এই কণায় বীরবর ছেক্টর কোন উত্তর না করাতে হেলেনী রপদী অতি ত্মধুর ভাষে কহিলেন, ১১ দেবর ! এ অভাগিনীর কি কুক্ৰণে জন্ম; দেখুন, আমি সভীধর্ষে ও কুললজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া কেমন ভীকৃচিত क्नरक रद्रण करियाहि। चायात कि कृष्णिशा! किन्नु ও चारकेश धकरण तथा। আপনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আসন পরিগ্রহপূর্ব্যক কিয়ৎকালের নিমিন্ত বিশ্রাম লাভ করন। হেকটর কহিলেন, হে ভদ্রে। আমার বিরহে দুর রণক্ষেত্রে রণীবুন্দ খতীব কাতর, অতএব আমি এ স্থলে আর বিশ্ব করিতে পারি না। কেন না, আমার এই ইচ্ছা, যে আমি পুন: রণযাত্তার অত্তা একবার স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমা পত্নী, শিশু-স্ঞানটী ও তাহাদের সেবা-নিযুক্ত সেবক-সেবিকাদিগকে দেখিয়া याहै। কে জানে, যে আমি এই রণভূমি হইতে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে পারিব কি না। এই বলিয়া ভাস্বর-কিরীটা হেক্টর ক্রতগতিতে স্বধামে চলিলেন। এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে খেতভুজা অন্ধ,মোকী সে স্থলে অমুপস্থিত, গুনিলেন, যে রণে গ্রীকৃদলের জয়লাভ হইতেছে, এই সম্বাদে প্রিয়ম্বদা আপন শিশু-সম্ভান্টী লইয়া তাহার স্ববেশিনী দাসী সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্র-দর্শনাভিপ্রায়ে যাত্রা করিয়াছেন। এই বার্ক্তা এবণমাত্র বীরকেশরী ব্যগ্রচিত্তে তদভিমুখে বায়ুবেগে চলিলেন। অনতিদূরে অরিলম, চিরানল ভার্য্যার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, এবং দাসীর ক্রোড়ে আপনার শিশু-সস্তানটীকে দেখিয়া ওষ্ঠাধর স্নেহাফ্লাদে স্মহাসাবৃত হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্মোকী স্বামীর স্বন্ধে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে করিতে গদগদস্থারে কহিতে লাগিলেন, হায় প্রাণনাথ! আমি দেখিতেছি, এই বীরবীর্য্যই তোমার কাল হইবে, রণমদে উন্মত্ত হইলে এ অভাগিনী কিছা তোমার এ অনাথ শিল্ড-সন্তানটা, আমরা কেছই কি তোমার শারণপথে স্থান পাই না। হায়। তুমি কি জান না, যে আমাদের কুলরিপুদলের যোধবর্গ তোমার নিধনসাধনে নিরবধি ব্যগ্র ? আর যদি তাহাদের এতাদৃশ মনস্কামনা ফলবতী হয়, তবে আমাদের উভয়ের যৎপরোনাস্তি তুর্দ্দশা ঘটিবে। বরঞ্চ ভগবতী বস্থুমতী এই করুন যে, তিনি যেন এ বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দ্বিধা হইয়া এ হতভাগিনীকে আশ্রয় দেন। হে নাথ! তোমার অভাবে এ ধরণীতলে এ অভাগিনীর ভাগ্যে কি কোন ত্বৰভোগ সম্ভবে। তোমা ব্যতীত, হে প্রাণেশ্বর! আমার আর কে আছে? জনক, জননী, সভোদর, সকলেই

এ হতভাগিনীর ভাগ্যদোধে কালগ্রাসে পতিত হইরাছেন, হে নাধ! তোমা বিহনে আমি যথার্থ ই অনাগা কাঙালিনী ১ইব। ভূমি আমার জীবনসর্বাস্থঃ তুমি আমার প্রেমাকর। অভএন আমি ভোমাকে এই মিনতি করিতেছি, যে তুমি তোমার এই শিশু-সন্তানটাকে পিতৃহীন, আর এ অভাগিনীকে ভর্তানা করিও না। রিপুদলের স্হিত নগর-তোরণ-সমুদেধ বৃদ্ধ কর, তাহা হইলে রণ-প্রাক্তরকালে পলায়ন করা অতি সহজ হইবে। ভাষর-কিরীটী মধাবাত হেক্টর উপ্তরিলেন, প্রাণেশবি ভূমি কি ভাব, যে এ সকল হুর্ভাবনায় আমারও হৃদয় বিদার্গ হয় না। কিন্তু কি করি, যদি আমি কোন ভীরুতার লকণ দেখাই, তাহা হইলে বিপক্ষদলের আর আপ্রজার সীমা থাকিবে না। এবং আমাদেরও বিলক্ষণ বর্গাতেরও স্ভাবনা, ভাষা হইলেই এই ট্রায় পুরুষ ও স্থবেশিনী স্ত্রীদের নিকট আমি আর কি করিয়া মুখ দেখাইব। বিশেষতঃ যদি আমি বিপদের সময়ে উপস্থিত না থাকি, তাহা হইলে আমাদের এ विश्व कूरनत शोतर ७ भान किरन तका इहेरत। खिरा, आगि विकक्ष कानि, य রিপুকুল রণজয়ী হইয়া অতি অল্লদিনের মধোই এ উচ্চপ্রাচীর নগর ভস্মসাৎ করিবে, এবং বাজকুলতিলক প্রিয়াম জাঁহার রণবিশারদ জনগণের সহিত কালগ্রাসে পতিত रहेरवम । किन्न तांककूरलम थियाम कि तांककूरलमां नी रहकूरा किन्ना चामात वीतरीं ग সহোদরাদিগণ এ সকলের আসন্ন বিপদে আমার মন যত উদ্বিধ হয়, তোমার বিষয়ে, হে প্রেয়সি! আমার সে মন তদপেক্ষা সহস্রগুণ কাতর হইরা উঠে। হার প্রিয়ে। বিধাতা কি তোমার কপালে এই লিখেছিলেন, যে অবশেষে ভূমি আরগস্ নগরীর কোন ভত্তিণার আদেশে, অঞ্জলে আর্দ্র ইইয়া নদ নদী ইইতে জল বহিবে, এবং এই জনসমূহে ইপিত করিয়া এ উহাকে কহিবে, ওহে, ঐ যে স্ত্রীলোকটি দেখিতেছ, ও ট্রনগরস্থ বীরদলের অশ্বদ্মী হেক্টরের পদ্মী ছিল। এই কথা কছিয়া বীরবর इन्ड ध्यमात्राश्वर्यक मिन्छ-मञ्जानगीतक नामीत त्यां ए इहेटल नहेटल ठाहिटनन, किन्न জ্ঞানহীন শিশু কিরীটের বিদ্যুতাকৃতি উচ্ছলতায় এবং তত্ত্পরিস্থ অশ্বকেশরের লড়নে ভরাইয়া ধাত্রীর বক্ষনীড়ে আশ্রয় লইল। বীরবর সহাস্ত বদনে মস্তক হইতে কিরীট খুলিয়া ভূতলে রাথিলেন, এবং প্রিয়তম সস্তানের মুধচুম্বন করিয়া কহিলেন, হে জগদীশ! এ শিশুটিকে ইহার পিতা অপেক্ষাও বীর্যাবন্তর কর। এই কথা কহিয়া দাসীর হস্তে শিশুকে পুনরর্পণ করিয়া শিরোদেশে কিরীট পুনরায় দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রার্থে প্রেয়দীর নিকট বিদায় লইলেন। স্থন্দরী রাজ-স্কট্টালিকাভিমুখে চলিলেন বটে ; কিন্তু মুভ্রু ভ্র পশ্চাৎভাগে চাহিয়া প্রিয়পতির প্রতি সতৃষ্ণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ মেদিনীকে অশ্রবারিধারায় আর্দ্র করিতে লাগিলেন।

এ দিকে স্থন্দর বীর স্থন্দর দেদীপ্যমান অস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কত হইয়া, যেমন বন্ধন-রজ্মুক্ত অশ্ব গণ্ডীর হেষারব করিয়া উচ্চপুচ্ছে মন্দ্রা হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ নগরতোরণ হইতে বাহিরিলেন।

## **ह**जूर्थ शतिरुक्त

িংক্টর এবং গুলর বার কলর রণভূমে ফিরিয়া আইলে ট্রাললের মহানন্দ জ্বিল ।
পরে কেটর প্রীকৃদলত্ব বীরদিগকে হন্দ্রভার্থে আহবান করিলে আরাসনামক এক দেবাছজ
বীরবর ভাষার সহিত ঘোরতর রণ করিলেক, কিন্তু কাহারও পরাক্ষয় হইল না, উভয় দলের
জনেক সৈত্ব বিনষ্ট হইলে পরে সহি করিয় উভয় সৈত্ব স্ব লববৃদ্দ শোকবিগলিত
দর্শাসাহের খৌত করিয়া ভূগ হাদরে সর্ব্ব্রোসী বৈশ্বানরকে বলিস্বরূপ প্রদান করিল।
প্রীকেরা শিবির সন্থ্যে এক প্রাচীর রচিত করিয়া তৎসরিধানে এক গঞ্জীর পরিধা খনন
ক্রিল।

রজনীযোগে লেম্নস্ দ্বীপ হইতে তত্ত্রস্থ লোকপাল ঈশনপুত্র উনীয়স্-প্রেরিত এক অরাপূর্ণ পোত শিবিরসির্নধানে সাগরতীরে আসিয়া উতরিলে, গ্রীক্যোধের। কেহ বা পিতল, কেহ বা উজ্জ্বল লোহ, কেহ বা পশুচর্ম, কেহ বা বৃষভ, কেহ বা রপকলী, এই সকলের বিনিময়ে অরা ক্রয় করিয়া সকলে আনন্দে পান করিতে লাগিল। ট্রয় নগরেও এইরপ আনন্দোৎস্ব হইল। পরে দীর্ঘকেশী অশ্বদ্যী ট্রম্ম্থ যোধসকল যে যাহার স্থানে বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিল। দেবকুলপতির ইচ্ছামত আকাশ-মণ্ডল সমন্ত রাত্রি উজ্জ্বল হইয়া অশনিস্থনে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

রশ্বনী প্রভাতা হইলে উমাদেবী পূর্বাশা হইতে ভগবতী বস্থুমতীর বরাজ যেন ক্রুমমন্ত্র পরিধানে পরিছিত করিলেন। অমরাবতীতে দেবসভা হইল। দেবকুলনাথ গন্তীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবদেবীরুল। তোমরা আমার দিকে মনোভিনিবেশ কর। আমার এ ইচ্ছা যে, কি দেবী কি দেব কেইই কি গ্রীক্ কি টুর সৈষ্ঠাদলের এ রণক্রিয়ায় কোন সাহায্য না করেন। যিনি আমার এ আজ্ঞা অবজ্ঞা করিবেন, আমি তাঁহাকে বিস্তর শান্তি দিব, আর তাঁহাকে এ আলোকমন্ত্র স্বর্গ হইতে তিমিরমন্ত্র পাতালে আবদ্ধ করিয়া রাখিব, যদি তোমাদের মধ্যে কেই আমার রণপরাক্রমের পারীক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে আইস, এক স্বর্গ-শৃদ্ধল ত্রিদিবে উন্ধন্ধন করিয়া ভোমরা ত্রিদিবনিবাসী সকল এক দিক্ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া দেখ, তোমাদিগের সর্ব্ধপ্রধান জ্যুস্কে স্থলযুক্ত করিতে পারক হও কি না। কিন্তু আমি মনে করিলে তোমাদিগকে সসাগরা সন্থীপা বস্ত্রমতীর সহিত উচ্চে তুলিতে পারি। অতথ্রব আমি তোমাদের মধ্যে বলজ্যেষ্ঠ। অস্তান্ত দেবদেবীনিকর দেবেশ্বরের এই গন্তীর বাক্য সমন্ত্রমে শ্রবণ করিয়া নীরবে রহিলেন। স্থনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী কহিলেন, হে দেবপিতঃ! হে পুক্ষেণিত্র ! আমরা বিলক্ষণ জানি, যে তুমি পরাক্রমে

<sup>\*</sup> এ স্থলে ৭।৮ পাত হারাইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সময়াভাবে গ্রন্থার পুনরার লিখিতে সমর্থ হইলেন না।

ছুর্কার। কিন্তু প্রীক্দলের ছুংবে আমার অস্তঃকরণ সদা চঞ্চল! তথাপি তোমার এ আজা অবজ্ঞা করিতে কোন মতেই সাহস করিব না। রণকার্য্যে হস্ত নিক্ষেপ করিব না। কিন্তু এই মিনতি করি, যে তাহাদিগকে হিতকর পরামশ দিতে আপনি আমাকে অস্থ্যতি দেন। মেঘ-বাহন সহাস বদনে উত্তর করিলেন, হে প্রিয় ছ্ছিতে! তোমার এ মনোরথ স্থাপদ্ধ কর, তাহাতে আমার কোন বাধা নাই।

এই কহিয়া দেবকুলপতি ব্যোমষানে আবোহণ করিলেন। এবং পিতলপদ, কুঞ্চিত-কাঞ্চন-কেশর-মণ্ডিত আশুগতি অশ্বসমূহে পৃথিবী ও তারাময় নভস্থলের মধ্য দিয়া অতিক্রতে উৎসময়ী বনচরযোনি ঈডানামক গিরিশিরে উত্তীর্ণ হইলেন। সেহ তাল গার্গর নামে দেবপতির এক স্থরম্য উপবন ছিল। সেই স্থলে দেবনাথ ব্যোম্যান নায়া-মেঘে আবৃত করিয়া আপনি আসীন হইয়া রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

বিভাবরী প্রভাত। হইলে দীর্ঘকেশী গ্রীকৃগণ স্ব স্থানিবর প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধা করিয়া ভোজনাস্তে রণসজ্জা গ্রহণ করিলেন। ও দিকে টুয় নগরের রাজতোরণ উদ্বাটিত হইলে, রণব্যগ্র রথারত পদাতিকগণ হুহুঙ্গারে বহির্গত হইল। হুই সৈম্ভ পরস্পর নিকটবর্তী হুইলে ফলকে ফলকাঘাতে কুস্তে কুস্থাঘাতে ভৈরবারব উদ্ভবিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে আর্ত্তনাদ ও প্রগল্ভতাস্চক নিনাদে চতুদ্দিক্ পরিপ্রিত হুইল। এবং ক্ষণমাত্রেই ভূতলে শোণিত-স্রোতঃ বহিতে লাগিল। এইরূপে মধ্যাক্ষ পর্যন্ত হুইতে লাগিল।

রবিদেব অ কাশমগুলের মধ্যবর্তী হইলে দেবকুলপতি সহসা ঈডাগিরিচ্ড়া হইতে ইরম্পদ্রোতঃ বায়পথে মুহ্র্মৃত বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। ও বজ্ঞগর্জনে জগজ্জনের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পাঙুগগু শঙ্কা গ্রীকৃদিগকে সহসা আক্রমণ করিল। এমন কি রাজকুলচক্রবর্তী আগেমেম্ননাদি বীরকুলচ্ড়ামণিরাও বীরবীর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া শিবিরাভিমুথে ধাবমান হইলেন। কেবল রন্ধ রথী নেস্তর রপের অশ্ব স্থানর বীর স্থানরনিন্দিপ্ত শরে গতিহীন হওয়াতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন না। দ্রে সামর্থ্যশালী রথী হেক্টরের দ্রুত রথ সৈভাদল হইতে সহসা বহির্গত হইয়া রণক্ষ্রোভিমুথে ধাইতেছে, এই দেখিয়া রণবিশারদ ভোমিদ্ বীরবর অদিস্থাস্কে তৈরবে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, কি সর্বনাশ। হে বীরকেশরী, তুমিও কি এক জন ভীক্র জনের ভায় পলায়নপরায়ণ হইলে। ঐ দেধ, ক্বতাস্তর্গপে অরিন্দম হেক্টর এ দিকে আসিতেছে, আইস, আমরা এ বৃদ্ধ বীরকে আপনাদের বক্ষরূপ ফলকে আশ্রম দিয়া এ বিপদ্-স্রোত হইতে রক্ষা করি।

বীরবরের এই বাক্য ভয়ঙ্কর কোলাহলে প্রলীন হওয়াতে বীরপ্রবর অদিস্থাস্থে কর্ণগোচর হইতে পারিল না। বীরপ্রবীর শিবিরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। রিয়া দেখিয়া রণজুর্মদ ছোমিদ বৃদ্ধ বীর নেস্তরের রথাগ্রে উগ্রভাবে গিয়া দাঁড়াইলে সীটি কহিলেন, হে নেন্তর, তোমার বাত্র্গলে কি আর যুবজনের বল আছে, যে তৃমি ঐ আগস্তুক রিপুকুল, কুতাস্তকে দেখিয়া এখানে রহিয়াছ, তুমি শীঘ্র আমার রথে আরোহণ কর।

বৃদ্ধ বীরবর আপন রথ রণত্র্মান ভোমিদের সার্থি দারা স্পার্থি করিয়া ভোমিটোর রপে আরোহণপূর্ব্বক রশ্মি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং সে বীরবরের সারধ্যক্রিস্মা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রথ অতি শীঘ্র বীরকেশরী হেক্টরের রথের <sub>নি</sub>ন্কট উপস্থিত হইল, এবং রণজ্মদ ভোমিদ্ কৃতাস্তদশুস্বরূপ দণ্ডাঘাতে টুয়<sup>স</sup>্নাজকুলের নিত ভরসা-স্বরূপ ভাস্বর-কিরীটী হেক্টরের সার্বিকে মরণপথের প্র<sub>া</sub>থক করিলেন। অতিত্বরায় আর এক জন সার্থি রাজ্বকুমারের র্থারোহণ ক<sup>ি</sup>,রলে, বীরকেশরী ক্ষুণ্ণ ও রোষান্তিত চিত্তে জলদপ্রতিম-ম্বনে ঘোরনাদ করিয়া উঠিলেন। এবং তদতেও কুলিশনিক্ষেপী কুলিশী বঞ্জাঘাতে রণকোবিদ খোলি। এদের অশ্বদলকে ভয়াতুর করিলেন। আশুগতি অশ্বনল সভয়ে ভূতলশায়ী হইল । এবং মহাতক্ষে বৃদ্ধ সার্থিবর এতাদৃশ বিহ্বলচিত্ত হইলেন, যে অশ্বর্মা 🔻 হার হস্ত হইতে চ্যুত হইল। তথন তিনি গলাদ বচনে কহিলেন, হে জোফি নৃ ! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, যে বিশ্বপিতা দেবেজ ঐ ত্র্র্ম ধরীকে অন্ত সমরে ত্র্নিবার ক্রিতে অতীব ইচ্ছুক। অতএব ইহার সহিত এ সমরে র<sup>ু ।</sup>রঙ্গে প্রবৃত্তি মতিছের মাত্র। ছোমিদ্ কহিলেন, হে তাত, এ স্ত্য কথা বটে ; কিন্তু পৰায়ন সাধন দারা এ হুরস্ত হেক্টরের আত্ম-শ্লাঘা বৃদ্ধি করা কোন মতেই আমার মনোনীত নহে। বৃদ্ধবর উত্তর করিলেন, হে ছোমিদ ! তোমার এ কি কথা! তোমার পরাক্রম পরকুলে সর্কবিদিত; যগুপি হেক্টর তোমাকে ভীক ভাবিষা হেয় জ্ঞান করে, তবে ট্রয় নগরে ভোমার হস্তে বীরবুন্দের বিধবা গৃহিণীদলকে দেখিলে তাহার সে আস্তি দ্রীভূত হইবে।

এই কহিয়া রদ্ধ রথী শিবিরাভিমুখে রথ পরিচালিত করিতে লাগিলেন। হেক্টর গন্তীর নিনাদে কহিলেন, হে ভোমিদ্! তুমি কি এক জন ভীরু কুলবালার স্থায় বীরব্রতে ব্রতী হইতে চাহ না ? হে বলীজােষ্ঠ! এই কি তোমার রণব্রতের প্রতিষ্ঠা! বীরবরের এই কথা শুনিয়া রণহর্মদ স্থামিদ রণেচ্ছুক হইয়া ফিরিতে চাহিলেন; কিন্তু ঘন ঘনঘটার গর্জনে এবং সৌদামিনীর অবিরত ক্ষুরণে ভীত হইয়া সে আশা পরিত্যাগ করিলেন। বীরেশ্বর হেক্টর উচ্চৈঃশ্বরে কহিলেন, হে টুয়শ্ব বীরবৃন্দ! আইস! আমরা স্বসাহসে গ্রীক্দলের রচিত প্রাচীর আক্রমণ করি, আর মৃচ্দিগকে দেখাই, যে আমাদিগের ভ্নিবার্থ্য বীরবীর্থ্য ওরপ অবরোধে রুদ্ধ হইবার গর্জী হছে, আর আমাদিগের বায়ুপদ অশ্বাবলী ওরূপ পরিখা অতি সহজে লক্ষ্ক দিয়া উল্লেখন কহিলে। রিতে পারে। চল, আমরা স্বরায় যাই। আমার বড় ইচ্ছা যে ঐ স্বর্ণফলক, যাহার

\* এ স্থা জগজ্জনবিদিতা, তাহা কাড়িয়া লই; ও রণত্র্মদ গ্রোমিদের বিশ্বকর্মার সমর্থ হইলেন্সত কবচও আত্মসাৎ করি। হেক্টরের এই প্রলম্ভ বাক্যে ভগবতী হীরী

সরোষে যেন সিংহাসনোপরি কম্পমানা ছইয়া উঠিলেন। মহাগিরি অলিম্প্রও সে আকস্মিক চালনায় থর থর করিয়া অধীর হইয়া উঠিল। দেবরাণী সক্রোধে নীরেশ পথেদন্কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাকায় ভূকম্পকারী জ্ঞলদলপতি! গ্রীক্দলের এ অবস্থা দেথিয়া ভোমার কি দয়ার লেশমাত্র হয় না। জ্ঞলরাজ বয়ল উত্তর করিলেন, হে কর্কশভাবিণী হীরী! ভূমি ও কি কহিলে? আমি কি দেবকুলেজ্রের সহিত জ্লু করিতে সক্ষম?

দেবদেবীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ট্রুয়দলস্থ অখাবলী ও कनकशातीमरन रमनानी कमक्रिभी चित्रमम रहक्षेत्र व्यागीतक्र चनरताथ रचम कित्रमा প্রীক্লৈছের শিবিরাবলীতে ও তরিকটস্থ সাগর্যানসমূহে হুহুঙ্কার নিনাদে অগ্নি প্রদান করিতে উষ্ঠত হইলেন। এ তুর্ঘটনা দেথিয়া গ্রীক্দলহিতৈষিণী বিশালনয়নী দেবী হীরী রাজ্চক্রবর্তী আপেমেম্ননের হৃদয়ে সহসা সাহসাগ্নি প্রজ্ঞলিত করিয়া দিলেন। সৈ্থাধ্যক্ষ মহোদয় এক পোতের উচ্চ চূড়ায় দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে গ্রীক্ যোধদল ! এ কি লজ্জার বিষয় ! তোমাদের বীরতা কি কেবল তোমাদের মধ্যেই দেদীপ্যমান। তোমরা কি হেক্টরকে একলা দেখিয়া, রণপরাজ্ম্থ হইতে চাহ। হে প্রক্রাপতি দেবুকুলেক্স। আপনার চিরসেবায় কি আমার এই ফল লাভ হইল! এরপ ল্জারপ তিমিরে কোন দেশে কোন রাজার কোন কালে গৌরবরবি মান হইয়াছে। হে পিতঃ! ভূমি অভ এ সেনাকে এ বিষম বিপদ্ হইতে মুক্ত কর! রাজচক্রবর্তীর এতাদৃশ করুণারসায়িত স্তুতিবাকো দেবকুলপতির স্থদয়ে করুণারশের সঞ্চার হইল। রাজহৃদয় শাস্তকরণ-বাসনায় দেবরাজ পক্ষিরাজ গরুড়কে একটী মৃগশাবক ক্রম দারা আক্রমণ করাইয়া ধমুখে উড়াইলেন। এই স্থলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া গ্রীক্যোধসকল বীরপরাক্রমে হুহুঙ্কার ধ্বনি করতঃ আক্রমিত রিপুদলের সহিত যুঝিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় দলের অনেকানেক বীর পুরুষ गगतभाग्नी रुरेन। जायत्रिकतीपी नीत्रथत्तत नाल्नल श्रीक्रेमण्यक्नी ह्यूफिरक লণ্ডভণ্ড হইতে লাগিল। বীরকেশরী সর্বভূকের ছাায় সর্বব্যাপী হইলেন।

খেতভুজা দেবী হীরী প্রিয়পক্ষের এ হুর্গতিতে নিতাস্ত কাতরা হইয়া দেবী আথেনীকে কহিতে লাগিলেন, হে স্থি! হে দেবকুলেক্সহুহিতে! আমরা কি গ্রীক্দলকে এ বিপজ্জাল হইতে মুক্ত করিতে যথার্থই অশক্ত হইলাম। ঐ দেখ, রিপুকুলাস্ত হুর্দাস্ত হেক্টর এক শরে অভ গ্রীক্দলের সর্ব্বনাশ করিল। দেবী আথেনী উত্তরিলেন, এ ত বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, যভ্গপি আমার পিতা দেবপতি ও হুরাত্মার সহায় না হইতেন, তবে ও এতক্ষণ কোথায় থাকিত! কিন্তু আইস! তোমার রথে তোমার বায়্গতি অশ্ব যোজনা কর! আমি ক্ষণমধ্যে দেবধামে প্রবেশ করিয়া রণবেশ ধারণ করিয়া আসি। দেখি, রণক্ষেত্তে আমাকে দেখিয়া ভাশ্বরকিরীটী

প্রেরণম্পুরের সদরে কি আনন্দভাবের আবির্জাব হয়। ভগবভী হীরী মনোরক্ষে ব্রিতগতিতে আপন তুরক্ষম-অঙ্গ রণপরিজ্ঞানে আচ্ছাদিত করিলেন।

দেবী আপেনী আপন নিভা অভীব মনোরম বসন পরিভাগে করিয়া কবচাদি त्रभञ्चर् विভृषिত इहेता आर्थात तर्थ आर्थाहर कतित्व । रय जीवन मृत पाता দেবী রোষপরবশা হইরা মহা মহা অকোহিণীকে রণকেত্রে এক মৃহর্তে কভ বিক্ষত করেন, সেই ভয়গর্ভ শূল দেবীর হত্তে শোভিতে লাগিল, খেতভুজা দেবী হীরী সার্থ্যকার্যো নিযুক্তা হইলেন। অমরাবতীর কনক-তোরণ আপনা আপনি সহজে পুলিল। নভোমগুলে ভীষণ খনে ব্যোম্যান ভূতলাভিমুথে ধাইতেছে এমন সময়ে জ্ঞা নামক শুক্ষধরের ভূক্তম শুক্ষ হইতে মহাদেব দেবীদ্বকে দেখিয়া অতিরোধে গৰুপাতী দেবদৃতী দ্বীযাকে কহিলেন, তুমি, হে হৈমবতী দেবদৃতি। অতিশীঘ্র ঐ ষ্টী ছটা কলছপ্রিয়া দেখীকে অমরাবতীতে ফিরিয়া যাইতে কছ। নচেৎ আমি এই দত্তে প্রচণ্ড আঘাতে উহাদিগের রথ চূর্ণ করিয়া দিব ! এবং বান্ধীব্রজ্ঞকে খঞ্জ করিয়া क्लित । रमनमूखी रमनारमध्य नाष्ठांगिष्ठिए ठिमारमा । এवः रमनीवग्रस्क व्याजानिकार ফিরাইয়া দিলেন। কভক্ষণ পরে দেবকুলেজ আপন স্থচক্র ও স্থলর গুলানে चनिम्पुरवत শিत्रविष्ठ निजानन ভবনে পুনরাগ্যন করিলেন। এবং আপনার উগ্রচণ্ডা পদ্ধী দেবী হীরীকে কহিলেন, যত দিন পর্যান্ত রাজ্চক্রবর্তী আগেমেন্ন্ন বীরচক্রবর্তী আফিলীনের রোবাগ্নি নির্বাণ না করে, তত দিন ভাস্থরকিরীটা তেক্টরের নাশক পরাক্রমে গ্রীকৃদশের এই অনির্বাচনীয় ছুর্ঘটনা ঘটিবে। অমরাবভীতে এইরূপ ক্রোপক্রন হইতেছে, এমন সময়ে দিননাথ জলনাথের নীল জলে যেন নিমগ্ন হইয়া আপন কাঞ্চন কিরণজ্ঞাল সংবরণ করিলেন। রজনী সমাগমে গ্রীক্দল আনন্দসাগরে ভাসিলেন। কিন্ত ট্রম্ম বীরবরেরা অসন্ত্রিচিতে রণকার্টো পরাধ্যুথ হইলেন। ভীমশৃলপাণি হেক্টর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরবৃল ! ভাবিয়াছিলাম, যে অগ্ন রণে গ্রীক্দলের গৌরবরবিকে চির রাহুগ্রাসে নিপতিত করিব; কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে বিরামদায়িনী নিশাদেবী, দেধ, আসিয়া উপস্থিত হইলেন, স্থতরাং আমাদিগের এফণে বিরামলাভেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু অন্ত এই স্থলেই আমাদের অবস্থিতি। কেছ কেছ নগর ছইতে অথান্ত পিষ্টকাদি দ্রব্য ও অপেয় অরাদি পানীয় দ্রব্য আনয়ন কর, এবং নরগবাসী জনগণকে সাবধানে রজনীযোগে নগর রক্ষার্থে কছ, এবং বাজীরাজীর রথবন্ধন নির্বন্ধন কর, এবং তাহাদিগের থান্ন দ্রব্য সকল তাহাদিগকে প্রদান কর, দেখি, কোন গ্রীক্যোধ আগামী কল্য আমাদিগের পরাক্রম হইতে নিক্ষতি পার।

বীরবরের এই বাক্যে টুয়স্থ যোধনিকর মহানন্দে সিংহনাদ করিল। এবং তাঁহার বাক্যাস্থসারে কর্ম করিল। অগ্নিকুণ্ড জালাইয়া রণীগণ রণসাজে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রণভূমিতে বসিল, যেমন অলুশৃভ নভোমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলী নক্ষত্ররাজের চডুপ্ণার্মে দেদীপ্যমান হওতঃ তুষ্ণশৃষ্ধ শৈলসকল ও দ্রস্থিত বন উপবন আলোক বর্ষণে দৃশ্যমান করায়, এবং মেষপালদলের আনন্দ উৎপাদন করে, সেইরূপ গ্রীকৃশিবির ও স্কন্মস্নাহজাতের মধ্যস্থলে ট্রয়দলস্থ অগ্নিকৃগুস্ম্ছ শোভিতে লাগিল। এক সহস্র অগ্নিকৃগু জ্ঞালা। প্রতি কৃণ্ডের চতুস্গার্থে পঞ্চাশৎ রগবিশারদ রগী বিরাক্ত করিতে লাগিলে। রগীযুথের সরিধানে অখাবলী ধবল যব ভক্ষণ করিতে লাগিল, এইরূপে সকলে কনক-সিংহাসনাসীনা উষার অপেকায় সে রগক্ষেত্রে অপেকা করিতে লাগিলেন।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজকুলেন্দ্র বৃদ্ধ প্রিরাম্নন্দন অরিক্সম হেক্টর এইরূপ স্ববদলে রণক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গ্রীক্শিবিরে এক মহাতক্ক উপস্থিত হইল। অনেকানেক বলীগণ সভয়ে পলায়ন-তৎপর হইল। গৈছের এরূপ সাহসমূসভায় নেতা মহোদয়েরা ব্যাকুলচিন্ত হইয়া উঠিলেন। যেমন হুই বিপরীত কোণ হুইতে বেগবান্ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিলে মকর ও মীনাকর সাগরে জলরাশি অশান্তভাবে ফুরিতে থাকে, গ্রীক্সেনাপতিদলের মনও সেইরূপ বিকল ও বিহ্বল হইয়া উঠিল।

রাজচক্রবর্তী আগেনেম্নন্ অতীব বাণিত হৃদয়ে ইতপ্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে শাগিলেন। এবং রাজবন্দীবৃদ্ধকে অতি মৃত্ত্বরে নেতৃবৃদ্ধকে সভামগুপে আহ্বান করিতে আজা করিলেন। সভা হইল, রাজচক্রবর্তী জলপূর্ণ প্রশ্রবর্ণের স্থায় অনর্গল অশ্রবিন্দু নিপাত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ কহিলেন, হে বান্ধবদল, হে গ্রীক্কুল-নাশক, হে অধিপতিগণ! দেখ, নিদিয় দেংকুলপিতা অন্ত আমাকে কি বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত করিয়াছেন। যাত্রাকালে তিনি আমাকে যে আশা ভরসা দিয়াছিলেন, ভাহা ফলবতী করিতে, বোধ হয়, তিনি নিতান্ত অনিচ্চুক। হায় । আমরা কেবল বিফলে বহু প্রাণ হারাইবার জন্ম এ কুদেশে কুলগ্নে আসিয়াছিলাম! একণে চল, আমরা দূর জন-ভূমিতে ফিরিয়া যাই! এ মহানগর ট্রয় পরাভূত করা আমাদের ভাগ্যে নাই। রাজচক্রবর্তীর এই বাক্যে গ্রীকৃদল স্বশেকে ষেন অবাক্ হইয়া রহিল। কভক্ষণ পরে রণ**হ**র্ম্মদ ভোমিদ্ উঠিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজচক্রবর্ত্তী সৈচ্যাধ্যক্ষ মহোদয় ! আমি যাহা কহিতে বাঞ্ছা করি, সে লাগুনা-উক্তিতে আপনি বিরক্ত হইবেন না। দেবকুলপিতার ভয়ে আমরা সকলেই ভোমার অধীন বটি; কিন্তু এরূপ পদপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির উপষ্ক্ত পরাক্রম তোমাতে নাই। তুমি এ কি কহিতেছ ? বীরযোনি হেলাসের পুত্র গোত্র কি এতাদৃশ বীর্য্যবিহীন, যে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবে। যদি তোমার এমত ইচ্ছা হয়, তবে তুমি প্রস্থান কর। তোমার ঐ পথ তোমার সন্মুথে প্রতিবন্ধকবিহীন আর কেহই এরূপ করিতে বাসনা করে না। আর কেহই ত্রাসে পরবশ হইয়া এরপে বাসনা করে না। রণবিশারদ

ভোমিদের এ কথায় সকলে প্রশংসা করিলেন। বিজ্ঞবর নেস্তর ক।হলেন, হে জোমিল্! তুমি যথার্থ কছিয়াছ! এ দেশ পরিত্যাগ করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিন্তু এ স্থলে এ বিষয়ের আন্দোলন করাও অমুচিত, অতএব হে রাজচক্রবর্তী। তুমি প্রধান প্রধান নেতা মহোদয়গণকে আপন শিবিরে আহ্বান কর, এবং তদগ্রে किंपिय त्रशासिक राष्ट्रविष्णां वीत्रवारक शतिथात मन्निकर्षे व निविदत्त त्रका कार्र्या एथात्र कत्र । विख्वत्तत्र এ चाळा ताळा भिरताशार्या कतिरमन । ताळभिविरत প্রথমে লোকনাথ দলের পরিভোষার্থে উপাদেয় ভোজন পান সামগ্রী দাসদলে আনয়ন করাইলেন। ভোজন পানে কুখা ও তৃষ্ণা নিবারিত হইলে, বৃদ্ধ নেন্তর কহিতে লাগিলেন, হে রাজচক্রবর্তী। আমি যাহা কহিতেছি, আপনি তাহা বিশেষ মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন। আমার বিবেচনায় বীরকেশরী আকিলীসের সহিত কলহ করা আপনার অতীব অন্তায় হইয়াছে, কেন না, আপনি বিলক্ষণ জানিবেন যে, বীরকুলহর্ণ্যক্ষের বাহুবলম্বরূপ আবৃতি ব্যতীত এমন কোন আবরণ নাই, যে তন্ত্বারা আপনি ঐ ভাশ্বর-কিরীটী হেক্টরের নাশক অস্ত্রাঘাত হইতে এ গৈছের রক্ষা করিতে পারেন। বিজ্ঞবরের এই কথায় রাজচক্রবর্তী কহিলেন, হে ভগবন্! হে তাত! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা যথার্থ। কিন্তু আমি রোষ-পরবশ হইয়া যে তুকর্ম করিয়াছি, এই তাহার সমুচিত দণ্ড বটে ! এক্ষণে ভগ্ন প্রীতি-শৃত্যল পুন্যুক্তি করিতে আমি সেই অম্পৃষ্ঠা কুমারী ব্রীষীশা স্থন্দরীর সহিত তাহাকে বিবিধ মহার্হ ধন দিতে প্রস্তুত আছি, এমন কি, যগুপি ভগবান্ দেবকুলপিতা আমাদিগকে রণজয়ী করেন, তাহা হইলে আমার রাজপুরে তিনটি পরম প্রন্দরী নন্দিনীর মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহার সহিত বিনা পণে উহার পরিণয়ক্রিয়া সমাধা করিব। আর যৌতুকরূপে জনসমাকীর্ণ সপ্তথানি গ্রাম দিব। যে ব্যক্তি সাধনা করিলে বশবর্তী না হয়, সকলে তাহাকে মুণা করে, এমন কি, ক্নতাস্ত দেব দেবকুলোদ্ভব হুইয়াও এই দোযে নিথিল জগন্মণ্ডলে ঘুণাম্পদ হইয়াছেন। বীরকেশরীকে কহিও, যে এই দকল দ্রব্যজাত গ্রহণ করিয়া সে আমার পুনরায় আজ্ঞাকারী হউক ৷ আমি এ সৈম্মদলের অধ্যক্ষ এবং বয়সেও তাহার জ্যেষ্ঠ ! 🙊

রাজ্বাক্যে বিজ্ঞবর নেন্তর মহা সস্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে রাজকুলপতি! এই তোমার উপযুক্ত কর্ম বটে! অতএব এই নেতৃদলের মধ্য হইতে কতিপয় বিজ্ঞতম জনকে এ স্থবার্তা বহনার্থে বীরকেশরীর শিবিরে প্রেরণ কর। আমার বিবেচনায়, দেবপ্রিয় ফেনিয়, মহেম্বাস আয়াস্ ও অভিজ্ঞ অদিপ্র্যুগের সহিত হত্যুস্ ও উরুবাতীস্ দ্তদ্মকে এ কার্য্য সাধনার্থে প্রেরণ করিলে ভাল হয়। কিন্তু যাত্রাগ্রে শান্তিজল ইহাদের উপরি সেচন কর, আর তোমরা সকলে মঙ্গলার্থে মঙ্গলদাতা জ্যুগের সকাশে প্রোর্থনা কর।

পরে পঞ্চ জন ধীরে ধীরে উচ্চ বীচিময় সাগরতটপপ দিয়া বীরকেশরী

আকিলীসের শিবিরাভিমুখে চলিলেন, এবং বস্থ্যাপরিবেষ্টিত জলদলপতিকে মঙ্গলার্থে স্তুতি করিতে লাগিলেন। বীরকেশরীর শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হ**ই**য়া দেখিলেন যে তিনি এক স্থনিন্মিত মধুরধ্বনি বীণা সহকারে বীরকুলের কীর্ত্তি সংকীর্ত্তন করিয়া আপন চিত্রবিনোদন করিতেছেন। স্থা পাত্রকুস্ নীর্বে সন্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। সর্বাত্যে দেবোপম অদিস্মাস্ শিবির্হারে উপনীত হইলেন। বীরকেশরী পঞ্চ জনের সহসা সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া আসন পরিত্যাগ করতঃ তাহাদিগের হস্ত আপন হস্ত দারা স্পর্শ করিয়া কহিলেন, হে বীরেঞ্জবর! আগিতে আজ্ঞা হউক! এই কহিয়া বীরকেশরী অতিথিবর্গকে স্থন্দরাসনে বসাইলেন। এবং পাত্রকু সকে কহিলেন, হে সথে! তুমি উত্তম পাত্র দারা উত্তম স্থরা শীঘ্র আনমন কর। কেন না, অন্ত আমার এ বাসস্থলে আমার প্রমপ্রিয় মহোদয়গণ শুভাগমন করিয়াছেন। বীর অতিথিবর্গের আতিথ্য ক্রিয়া প্রচারুরূপে সমাধা হইলে অদিস্থাস কহিতে লাগিলেন, হে দেবপুষ্ট ধন্বী, আমরা যে কি হেতু তোমার এ শিবিরে আগমন করিয়াছি, তাহার কারণ শ্রবণ কর। আমাদিগের জীবন মরণ অধুনা তোমারি হস্তে। কেন না, এ परनत मक्षरेकांत्री रङ्क्रेत अवरन आमानिरगत भिवित-मनिकरहे अवश्विक कतिराह, এবং তাহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, আমাদিগের পোত সকল ভ্রম্সাৎ করিয়া আমাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে। অতএব তুমি মনোনিক্স্তনকারী রোষ অস্ত করিয়া প্নরায় স্বকুত্তে আমাদিগকে রক্ষা কর।

রাজচক্রবর্ত্তী আপোমেম্নন্ তোমার সহিত সন্ধি করিতে অত্যন্ত ব্যপ্র। এবং তোমাকে ক্লোদরী ব্রীধীশার সহিত বহুবিধ ধন দিতে প্রস্তুত। এবং তাঁহার তিনু লাবণ্যবতী ছহিতার মধ্যে, যাহাকে তোমার ইচ্ছা, তাহার সহিত তোমার পরিণয় দিতে সন্মত আছেন, কিন্তু যদ্মপি, হে রিপুস্বনন, এ সকল বস্তু প্রহণে তোমার ক্লচিনা হয়, তথাচ রিপুপীড়িত গ্রীক্যোধদলের প্রতি ভূমি দয়া কর। এবং তাহাদিগের প্রাণদানে তাহাদিগকে ক্তজ্জতা-পাশে আবদ্ধ কর। আর এই স্থেমাণে নিষ্ঠুর রিপুক্তিরকেও ঘোর রণে বিনষ্ট করিয়া অক্ষয় যশঃ লাভ কর।

বীরকেশরী আকিলীস্ উত্তর করিলেন, হে অদিস্থ্যস্, আমি তোমাদিগের নিকট আমার মনের কথা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিব। সে কপট ব্যক্তি নরক্ষার তুল্য আমার নিকট ঘণিত; যে তাহার মনঃভেদবাক্য রসনাকে কহিতে দেয় না। এরূপ ব্যক্তি নরাধম। রাজচক্রবন্ধী আগেমেম্ননের সহিত আমার ভগ্ন প্রণয়শৃত্যল আর কোন মতেই স্পুত্যল হইতে পারে না।

দেখ! যেমন বিহঙ্গী পক্ষবিহীন ও আত্মরক্ষাক্ষম শিশু শাবকগুলির পালনার্থে বহুবিধ আয়াস সহু করিয়া বহুবিধ থাজদ্রব্য আনয়ন করে, আপন জীবনাশায় জলাজ্ঞলি দিয়া তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেইরূপ আমি এ সেনার হিতার্থে কি না করিয়াছি ? কত শত কুতাস্তসদৃশ রিপুকুলাস্তক রিপুর সহিত ঘোরতর সমর করিয়াছি; কিন্তু ইহাতে আমার কি ফল লাভ হইয়াছে। তোমরা সকলে স্বস্থানে ফিরিয়া যাও। কল্য আমি সাগরপথে স্বজন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইব।

বীরকেশরীর এই নিষ্ঠুর বাক্যে মুশ্ধচিত ছইয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সাধিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের যত্ন অকর্মণ্য ও বিফল হুইল। বীরকেশরী আকিলীসের স্থদয়কুতে প্রচণ্ড রোষাগ্নি পূর্ববৎ জ্বলিত রহিল। দৃত মহোদয়েরা বিষণ্ণ বদনে রাজশিবিরে প্রত্যাগমন করিলে রাজচক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রশংসাভাজন অদিস্মাস্! হে গ্রীক্কুলের গৌরব! কি সংবাদ। তোমরা কি রুতকার্য্য হইয়াছ। অদিস্মাস্ উত্তর করিলেন, মহারাজ! বীরকেশরী আকিলীস্ এ সেনার হিতার্থে রণ করিতে নিতান্ত অনভিশাষুক। কল্য প্রভূত্যে তিনি সাগরপথে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। এ কুসংবাদে রাজচক্রবর্তীকে নিতাস্ত কাতর ও উন্মনা দেখিয়া রণতুর্মদ ভোমিদ্ কহিলেন, মহারাজ, এ ত্রস্ত প্রগল্ভী মৃঢ়ের নিকট আপনার দৃত প্রেরণ করা অতীব আশ্চর্য্য হইয়াছে। কেন না, আপনার বিনীতভাবে তাহার আত্মশ্লাঘা শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করুক। হয়ত, কালে দেবতা তাহাকে রণোৎস্থক করিবেন। এক্ষণে আমাদের সকলের বিশ্রাম লাভ করা আবশ্যক। প্রত্যুষে হৈমবতী উষা সন্দর্শন দিলে তুমি আপনি পদাতিক ও বাজীরাজী ७ तथक्षारम नित्रतिष्ठिण इरेशा नमतत्कत्व नीतनीर्त्या कार्या नमाधा कत् । एनथ, ভাগ্যদেবী কি করেন। রণবিশারদ ছোমিদের এতাদৃশী মন্ত্রণা নেতৃগোত্তে প্রশংসনীয় ছইল। পরে সকলে গাত্রোখান করতঃ যে যাহার শিবিরে বিরাম লাভার্থে গমন করিলেন।

প্রত্যান্থ নেতৃবৃদ্দ স্থ স্থ শিবিরে স্বচ্ছলে নিজাদেবীর উৎসন্ধ প্রদেশে বিরাম লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরামদায়িনী রাজচক্রবর্তী আগেমেম্ননের শিবিরে যেন অভিমানে প্রবেশ করিলেন না, স্থতরাং লোকপাল মহোদয় দেবীপ্রসাদে বঞ্চিত হইলেন। যেমন, স্থকেশা দেবী হারীর প্রাণেশ দেবকুলপতি যৎকালে আসার, কি শিলা, কি তুষারবর্ষণেচ্ছুক হন, বাত্যারন্তে আকাশমণ্ডল এক প্রকার ভৈরব রবে পরিপূর্ণ হয়, অথবা যেমন, কোন দেশে রণরূপ রাক্ষ্য নরকুলের গ্রাসাভিপ্রায়ে আপন বিকট মুথ ব্যাদান করিবার অগ্রে এক প্রকার ভয়াবহ শব্দ সে দেশে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ রাজ-শয়নাগার মহারাজের হাহাকারপ্রক্ষক আর্জনাদে ও দীর্ঘনিশ্বাসে প্রিয়া উঠিল। যত বার তিনি রণক্ষেত্রবর্ত্তী বিপক্ষ পক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন্দ আরিকুগুমগুলীর একত্র সংগৃহীত অংশুরাশি দর্শনে কাছার দর্শনেন্দ্রিয় অন্ধ হইয়া উঠিল। অনিলানীত মুরলী ও বেণ্ প্রভৃতি অন্তান্থ বিবিধ সঙ্গীত্যন্তের স্থমধুর বিশুদ্ধ তানলয়ে মিশ্রত কোলাহল ধ্বনিতে শ্রবণালয় যেন অবক্রদ্ধ হইয়া উঠিল। যত বার তিনি স্বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি পরিচালনা করিলেন, তাহাদিগের নিরানন্দ অবস্থায় তিনি আক্ষেপ ও রোষে কেশ ছিঁ ডিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে যে শ্ব্যাক্তের ত্রভাবনা-

রূপ ক্ষীবল তীক্ষ্ণ কণ্টকময় করিয়াছিল, সে শ্যা পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ্য গাত্তোখান করিলেন।

প্রথমে বক্ষদেশ স্থবর্ণকবচে আবৃত করিলেন। পরে পদযুগে স্থানর পাছকাদ্বর বাঁধিলেন। এবং পৃষ্ঠদেশে এক প্রশস্ত পিঙ্গলবর্ণ সিংহচর্ম ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে স্থায় স্থামি শূল লইলেন। স্থনপ্রিয় বীরকেশরী মানিল্যুসও স্থানিবের সৈপ্তের ছর্দশাজ্ঞনিত ব্যাকুলতায় নিদ্রা পরিহরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন, এবং রণের বেশ বিস্থাস করিয়া স্থায় রাজ্ঞাতার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, এমত সময়ে পথিমধ্যে রথীদ্বরের সমাগমন হইল। কনিষ্ঠ কহিলেন, ছে বন্দনীয়! আপনি কি নিমিত্ত এ সময়ে এ পরিচ্ছদে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনার কি এই ইচ্ছা যে রিপুদলে কোন গুপ্তচরকে গুপ্তভাবে প্রেরণ করেন! এ ঘোর তিমিরময় রজনীযোগে এ অসাধ্য অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে কাহার সাধ্য হইবে।

রাজচক্রবর্ত্তী উত্তর করিলেন, হে ভাতঃ ! আমি স্থমন্ত্রণার্থে বিজ্ঞবর তাত নেস্তরের শিবিরে যাত্রা করিতেছি। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে দেবকুলপতি প্রিরাম্নন্দন, অরিন্দম হেক্টরের নিতাস্ত পক্ষ হইয়াছেন। নতুবা কোন একেশ্বর নরযোনি বলী এরপ অভুত কর্ম করিতে পারে। মনে করিয়া দেখ, গত দিবসে এ ত্বদান্ত অশান্ত ব্যক্তি কি না করিয়াছিল। গ্রীক্সেনার শ্বতিপথ হইতে ইহার অদিতীয় পরাক্রমের উতাপ কি শীঘ্র দ্রীকৃত হইবে। হে দেবপুষ্ট ভাতঃ! রিপুকুলতাস আয়াস্ ও অছ্যান্ত প্র্বজনকে গিয়া ডাকিয়া আন। আমি বিজ্ঞবর তাত নেস্তরের সন্নিকটে য ই। মহারাজ এইরপে প্রিয় ভ্রাতার নিকট বিদায় লইয়া বিজ্ঞবর নেস্তরের শিবিরে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন, প্রাচীন রণসিংহ কোমল শ্য্যাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন। একথানি ফলক ছুইটা শূল এবং ভাস্বর শিরক্ষ, এই সকল বিচিত্র পরিচ্ছদ নিকটে শোভিতেছে। মহারাজের পদধ্বনিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, বৃদ্ধ যোধপতি কহিলেন, ভুমি, এ ঘোর অন্ধকার রাত্রিকালে নিদ্রা পরিহার করিয়া, আমার এ শর্মনাদিরে সহসা উপস্থিত হইলে কেন। কারণ কহ! নতুবা নীরবে আমার নিকটবর্ত্তী হইলে তোমার আর নিস্তার থাকিবে না, ভূমি কি চাহ। দেখ, যদি স্বরসংযোগে তোমাকে চিনিতে পারি। মহারাজ উত্তর করিলেন, হে তাত! হে প্রীক্বংশের অবতংস! আমি সেই হতভাগা আগেমেম্নন্! যাহাকে দেবরাজ হুস্তর বিপদার্ণবে মগ্ন করিয়াছেন। এ তুরবস্থা হইতে যে আমি কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাই, এই সম্পর্কে তোমার পরামর্শাভিলাবে এরূপ স্থানে আসিয়াছি। আমি হুর্ভাবনায় একেবারে যেন জীবমূত ও হতজ্ঞান। হে তাত! দেখ রণহুর্বার হেক্টর স্বৰলে আমাদের শিবিরদারে থানা দিয়া রহিয়াছে। কে জানে, তাহার কৌশলে অন্ত নিশাকালে আমার কি অনিষ্ট ঘটে। বিজ্ঞবর সম্প্রেছ বচনে কহিলেন, বংগ। আগেমেম্নন্। আমার বিবেচনায় জিদশাধিপতি হেক্টরকে এত দুর

আমাদের অপকার করিতে দিবেন না। কিন্তু চল, আমরা উভয়ে অছাছা নেতৃরুদের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করিগে। আমরা যে বিষম বিপজ্জালে বেষ্টিত, তাহার कानरे मत्नर नारे। এर किशा वृक्षवत आएख वाएख त्रान्य शांत्र कित्रा রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত দেবোপম জ্ঞানী অদিস্মাসের শিবিরে গমন করিলেন। অদিস্মাস্ অতিশীঘ্র বীরন্বয়ের আহ্বানে।শবিরের বহির্গত হইলেন। পরে তিন জনে একত্রে রণত্র্মদ ভোমিদের শিবির-সন্নিকটে দেখিলেন যে, বীরকেশরী রণসজ্জায় নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার চতুপার্গে শূলীদলের চ্যুত শূলাগ্র বিদ্যুতের ছায় চক্মক্ করিতেছে ! প্রাচীন রণসিংহ পদস্পর্শনে স্থপ্ত রখার নিদ্রাভক্ষ করিয়া কহিলেন, হে ভোমিদ্! এ কাল নিশাকালে কি তোমার সদৃশ বীর পুরুষের এরূপ শয়ন উচিত। রণবিশারদ ভোমিদ চকিত হইয়া গাত্রোখান করিয়া কহিলেন, হে বৃদ্ধ ! তোমার সদৃশ ক্লান্তিশৃছা জন কি আর আছে ! এ সৈছো কি কোন যুবক পুরুষ নাই, যে সে তোমাকে বিরাম সাধনে অবকাশ দান করে। এই কহিয়া চারি জন প্রহরীদিগের দিকে চলিলেন। 'বেমন ব্ছা পশুময় বনের নিকটে মাংসাহারী পশুগণের দূরস্থিত ঘোর নিনাদ শ্রবণে সতর্ক হইয়া মেষপালদলেরা শ্ব শ্ব মেষপালের রক্ষার্থে विज्ञागनात्रिमी मिलाय कलाक्षणि निया चक्ष रूख काणिया थाटक, वीववटववा एनथिटनम, যে প্রহরীদল অবিকল সেইরূপ রহিয়াছে। বৃদ্ধবর সম্ভোষোক্তি ও সাহসোতেজক वहरन कहिरनन, रह दरमनन! श्राहती-कार्या मभाशा कतिरा इहरन वीत वीर्याभानी জনগণের এইরূপই উচিত। অতএব তোমরাই ধ্যা । এই কহিয়া বীরবরেরা পরিখা পার হইয়া এক শবশৃত স্থলে বিসিয়া নিভ্তে নানা উপায় উত্তাবন করিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞবর নেস্তর কহিলেন, আমাদের মধ্যে এমত সাহসিক ব্যক্তি কে আছে, যে সে
শুপুচর-কার্য্যে ক্রতকার্য্য হলতে পারে। রণবিশারদ ছোমিদ্ কহিলেন, আমার
সাহসপূর্ণ হাদয় এ কঠিন কর্মে আমাকে উৎসাহ প্রদান করে, তবে যদি আমি কোন
একজন সঙ্গী পাই, তাহা হইলে, মনোরঙ্গের আরও রৃদ্ধি হয়। বীরবরের এই কথা
শুনিয়া অনেকেই তাঁহার সঙ্গে যাইবার প্রসঙ্গ করিলেন, কিন্তু তিনি কেবল বিবিধ
কৌশলী অদিস্প্যস্কে সহচর করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বীরদ্ধয় ছ্লাবেশ
ধরিলেন। এবং অতি তীক্ষ্ম অস্ত্র সকল দেহাচ্ছাদ্র্য-বস্ত্রে গোপনে সঙ্গে লইলেন।
উভয়ে যাত্রা করিতেছেন, এমত সময়ে দেবী আপেনী বায়ুপথে একটা বিক পঙ্গী
উড়াইলেন। স্মতরাং ঘোর তিমিরযোগে বীর্যুগল সেই গুভ শকুন দেখিতে পাইলেন
না। তথাচ পক্ষপরিচালনার শব্দে দেবীদন্ত স্থলক্ষণ তাঁহাদিগের বোধগম্য হইল।
মহাদেবীর বিবিধ স্তুতি করণান্তে সিংহদ্বয় সে ঘোর অন্ধকারময় রজনীযোগে শ্বরাশি,
ভগ্ন অস্ত্রন্তুপ ও ক্রম্বর্গ শোণিতস্রোতের মধ্য দিয়া নির্ভয় হ্বদয়ে রিপুদলাভিনুথে
নীরবে চলিলেন।

কতক্ষণ পরে দেবাকতি বদিয়াম কিঞ্ছিৎ অগ্রসর হইয়া সহচরকে অতি মৃত্রুরে



